

# षध्यज्ञानान (नर्क

# –আত্ম-চরিভ–

'পাঁচ বংসর পর' নৃতন অধ্যায়টি সংযোজিত





গ্ৰকাবের পিডা: পণ্ডিত মতিলাল নেয়ুক 🙀 GOV 🗞

# फु**उर्युलाल त्यर्यू** पार्य-मित्र

# প্রীসত্যেক্তনাথ মঞ্চুমদার কর্তৃক অনৃদিত

শ্রীস্থরেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, কলিকাতা

আনন্দ-হিন্দুস্থান প্রকাশনী কলিকাতা

# প্রকাশক: শ্রীক্রেশচন্ত্র মৃত্যুকর: শ্রীপ্রভাতচন্ত্র রাম শ্রীকোরাম্ব প্রেস ব, চিম্বামণি দাস লেন, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৪৪ দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫২



# ভূমিকা

এই প্রন্থের সম্প্র অংশই কারাগারে লিখিত হইয়াছে। কেবল পুনশ্চ এবং ১৯৩৪-এর জুন হইতে ১৯৩৫-এর ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত বর্ণনায় ছই এক স্থানে সামাক্ত পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। ইহা লিথিবার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে কোন নির্দিষ্ট কাজে নিয়োজিত রাখা, দীর্ঘ কারাবাদের নিঃসক্তার মধ্যে ইহার প্রয়োজন ছিল। যাহার সহিত আমার ব্যক্তিগত যোগ বহিয়াছে, ভারতের সেই অতীত ঘটনাগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া যাহাতে উহা আমি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি সে উদ্দেশুও ছিল। আত্ম-জিজ্ঞাসার ভাব লইয়া আমি লিখিতে আরম্ভ করি, শেষ পর্যান্ত বহুলাংশে সেই ভাবই রহিয়া পিয়াছে। পাঠকদের সম্পর্কে সতত সচেতন থাকিয়া আমি ইহা লিখি নাই; কিন্তু ধদি কোন পাঠকের কথা মনে উদয় হটা থাকে, তবে তাঁহারা আমার স্বদেশের নরনারী। বিদেশী পাঠকদের জন্ম লিখিলে হয়ত আমি স্বতন্ত্রভাবে লিখিতাম অথবা ভিন্নরপ বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করিতাম; বর্ণনামূথে যে সকল বিষয় উপেক্ষা করিয়া গিয়াছি হয়ত সেগুলির উপর বিশেষ জোর দিতাম, আবার যে সকল বিশদভাবে বর্ণনা করিয় 🔗 তাহা সংক্ষেপে করিতাম। শেষোক্ত প্রকারের বর্ণনায় অ-ভারতীয় পাঠকেরা উপভোগ করিবার কিছুই না পাইতে পারেন অথবা উহা অনাবশ্যক মনে করিতে পারেন অথবা তর্ক বা আলোচনার অধোগ্য মনে করিতে পারেন; কিন্তু আমার মনে হয় ভারতে এখনও ঐগুলির উপযোগিতা বহিয়াছে। আমাদের ঘরোয়া রাজনীতি এবং বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনাগুলিকেও বাহিরের লোকেরা অনাবশ্যক বা অকিঞ্চিত্কর বলিয়াই মনে করিবেন।

আমি আশা করি পাঠকগণ শ্বনে রাধিবেন, এই গ্রন্থবানি আমার জীবনের এক বিশেষ তৃঃপপূর্ণ সময়ে লিখিত। ইহার মধ্যে তাহার ছাপ বিভামান। যদি অধিকতর স্বাভাবিক অবস্থায় লিখিতে পারিতাম, তাহা হইলে ইহা হয়ত স্বত্তর রকমের হইত এবং সম্ভবতঃ স্থানে স্থানে অধিকতর সংযত হইত। তথাপি আমি বর্ত্তমান আকারেই ইহা প্রকাশের সমল করিলাম, কেন না লেখার সময় আমার মনে যে সকল ভাবের উদয় হইয়াছে, কেই কেই তাহা পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইতে পারেন।

আমার নিজের মানসিক বিকাশ ও পরিণতিকে অহুসরণ করিতে আমি যথাসাধা চেষ্টা করিয়াছি, ভারতের আধুনিক ইতিহাস লিখিতে চেষ্টা করি নাই। এই বর্ণনার মধ্যে ঐরপ বাহু সাদৃষ্ঠ রহিয়াছে বলিয়া কোন কোন পাঠক বিল্লান্ত হইতে পারেন এবং ইহার যাহা প্রাপ্য নহে তাহার অধিক গুরুজ

আরোপ করিতে পারেন। অতএব আমি তাঁহাদের সাবধান করিয়া দি বলিতে চাহি, এই বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে একদেশদর্শী এবং অনিবাধ্যরূপেই ইহার আত্মকীর্ত্তন আসিয়া পড়িয়াছে; ইহাতে অনেক গুরুতর ঘটনার একেবারে উল্লেখ করি নাই; অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি বাহারা ঘটনার স্রোত্ত নিয়ন্ধি করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা অল্পই বলিয়াছি। অতীত ঘটনার প্রকৃত আলোচনা ইহা অমার্জনীয় হইতে পারে কিন্তু ব্যক্তিগত বিবৃত্তিতে এ প্রশ্রম্ভুকু পাইবা আশা রাখি। বাহারা আমাদের আধুনিক অতীত সম্পর্কে প্রকৃতভাবে অধ্যয় করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে অন্যত্ত অনুসদ্ধান করিতে হইবে। যাহা হউব এই গ্রন্থ ও অন্যন্ত আত্মকথা তাঁহারা পরিপূর্ক হিসাবে পাঠ করিতে পারে এবং ইহা বাস্তব ঘটনা বুঝিবার পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া মনে করি।

আমার গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার পাত্র, যে সমস্ত সহকর্মীর সহিত্ আদি দীর্ঘকাল একত্রে কান্ধ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি, তাঁহাদের অনেকে কথা আমি সরলভাবে আলোচনা করিয়াছি; আমি দল বা ব্যক্তিরও সমালোচন করিয়াছি, সম্ভবতঃ স্থানে স্থানে তাহা তীর হইয়াছে। কিন্তু এই সমালোচনা কলে তাঁহাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা হারাই নাই। আমার মনে হয় যাহারা জন সাধারণের কার্য্যে আ্মার্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি এবং ও জনসাধারণের তাঁহারা সেবা করেন, তাহাদের প্রতি সরল ব্যবহার করা ভাল বাছ ভদ্রতা এবং অশোভনীয় ও কথনও বা বিরক্তিকর প্রশ্ন এড়াইয়া যাওয়া দ্বাপা পরস্পরের ভেল ও একা ভাল করিয়া ব্রিয়া লওয়ার উপরই প্রকৃত সহযোগিতার ভিত্তি স্থাপিত হওয়া উচিত এবং যতই অস্থ্রবিগান্ধনক ইউক না কেন সর্ব্বনাই বান্তব ঘটনার সন্ম্থীন হওয়া উচিত। যাহা হউক, আমার বিশ্বাস আমি যাহ লিবিয়াছি, তাহাতে কোন ব্যক্তির বিক্রের লেশ্যত্র ইব্যা বা ব্রুয় নাই।

আমি ইক্তা করিয়াই ভারতের বর্ত্তমান রাজনৈতিক বাশোরগুলি আলোচনা করি নাই, তবে সাধারণভাবে ও পরোক্ষভাবে উহা উল্লেখ করিয়াছি মাত্র। কারাগারে বসিয়া উহা সমাকরপে আলোচনা করার অবস্থা আমার ছিল না অথবা আমার কি করা উচিত তাহাও তির করিয়া উঠিতে পারি নাই। এমন কি কারান্তির পর বাহিরে আদিয়াও এবিষয়ে নৃত্ন কোন আলোচনা এই গ্রন্থে স্থোগ করা সমীচীন মনে করি নাই। যাহা আমি লিখিয়াছি, তাহার সহিত উহার সামজ্ঞ হইবে না বলিয়াই মনে করি। অতএব এই 'আয়া-চরিত' বাজিগত জীবনের ক্ষেক্টি রেখাচিত্র, অতীতের অসম্পূর্ণ বিবরণ এবং বর্ত্তমানের সীমারেখার আদিয়াও, সাবধানতা সহকারে তাহা হইতে স্বতম্বই রহিয়া গেল।

বাদেনউইলার ২রা জামুরারী, ১৯৩৬

# অনুবাদকের নিবেদন

একদিন পণ্ডিত জওহরলালের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিভাবে অমুরোধ আসিল, তাঁহার আত্ম-চরিত অমুরাদের ভার যদি আমি গ্রহণ করি, তাহা হইলে তিনি আনন্দিত হইবেন। সঙ্গে সঙ্গে বোলপুর 'শান্তিনিকেতন' হইতে শ্রীযুক্ত অনিলকুমার চন্দ লিখিলেন, আপনাকে শ্বীকার করিতেই হইবে, আপনি ছাড়া ইত্যাদি। ব্রিলাম, এড়াইবার পথ আমার বন্ধুরা পূর্ব্বেই বন্ধ করিয়াছেন। সন্ধোচ ও দ্বিগর সহিত কার্য্যভার গ্রহণ করিলাম। জওহরলালের চিস্তা ও আবেগের সতেজ বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গী, তাঁহার রচনা-নৈপুণ্য, তাঁহার ভাষার স্থসম্পূর্ণ সহজ শিষ্টতা, ভাষাস্থরিত করিতে গিয়া যথাযথভাবে ফুটাইয়া তোলা হুংসাধ্য এবং অমুবাদকের ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ ও সন্ধীর্ব ; দ্বিগা-সন্ধোচের কারণ ইহাই। জত অমুবাদ করিতে গিয়া মূল গ্রন্থের গৌন্দর্য্য কতথানি রক্ষা করিতে পারিয়াছি সে বিচারের ভার পাঠকগণের উপরই অপ্রণ করিলাম।

কোন ভারতবাদী লিখিত আত্ম-চরিত ইতিপূর্ব্বে স্বদেশে ও বিদেশে এমন সমাদর লাভ করে নাই। বিভিন্ন দেশের রাজনীতিক, সাহিত্যিক ও সংবাদপত্র এই গ্রন্থথানির উচ্ছুদিত প্রশংসা করিয়াছেন। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় ইহা অনুদিত হইয়াছে। ভারতেও হিন্দী, উর্দ্ধু, গুজরাটি, মারাঠী, তামিল, মালায়ালাম প্রভৃতি ভাষায় ইহার অনুবাদ হইয়াছে ও হইতেছে। অতএব বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকাদের হস্তে এই সর্ববজন-সমাদৃত এবং শক্রমিত্র-প্রশংসিত গ্রন্থথানি উপহার দিতে সক্ষম হইয়া আমি আনন্দ ও পর্ব্ব বোধ করিতেছি।

জওংরলাল নবা ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা লাভের আকাক্ষার মূর্ত্ত বিগ্রহ। জীবন-প্রভাতেই তিনি তুর্লভের কামনায় অধীর হইয়া তুর্গম পথের যাত্রী হইয়াছেন। তাঁহার মানসিক বিকাশের ইতিহাস, চিস্তা ও চরিত্রের উদ্দাম গতিবেগের সহিত সংগ্রামের ইতিহাস, বঞ্চিত ভারতবাসীর আশা আকাক্ষার সহিত, ফচি ও প্রবৃত্তির বৈচিত্রা সহেও নিজেকে একায় করিবার ইতিহাস কেবল তাঁহার বাক্তিগত কাহিনী নহে, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের এক গৌরবময় অধ্যায়। বাঙ্গলার স্বাধীনতাকামী জাগ্রত যুবকগণ শুনিবেন, ইহার মধ্যে তাঁহাদেরই ত্রাকাক্ষায় তৃঃসাহসী হল্যের প্রতিধান। ভারতবর্ষের অপমানাহত চিত্তের অবরুদ্ধ বেদনাকে বরণ করিয়া ধুমলেশহীন স্বোভিঃশিগার মত জীবনের এই শোকহীন ভয়হীন অনক্যমাধারণ অভ্যালয়ের বার্ত্তা, আমার ত্র্ব্বিল লেখনী যদি বিকৃত বা আড়েষ্ট না করিয়া থাকে তাহা হইলেই আমার এই কঠিন শ্রম সার্থক হইবে।

ষ্ঠ বিলেশ প্রতি প্রকাণ প্রামার প্রতি মেং বিশ্বঃ প্রীয় ক করেশচন্দ্র মন্ত্র্মার ক্ষাত প্রকৃত হইয়া এই গ্রন্থ মূদ্র ও প্রকাশের নামির গ্রহণ করেন। মূদ্র, প্রকরণট, কাগজ, চিত্র প্রভৃতি যথাসাধা ক্ষার ও শাভন করিতে তিনি চেটার ক্রটি করেন নাই। ইংরাজী পুরুকে যে সকল ছবি আছে, তাহা ছাড়াও আরও তিনখানি নৃত্র ছবি ইহাতে দেওয়া হইয় ছে। ইংরাজী গ্রন্থের আকার ও আয়তনের সহিত এই গ্রন্থের সমতা রক্ষার জক্ত তিনি স্থানীয় কাগজের কল হইতে অনুরূপ আকারে উৎকৃত্র কাগজ প্রস্তুত করাইয়াছেন। ইহার জক্ত গ্রন্থ প্রকাশে কিছু বিলম্ব হইয়াছে। তবে তাহার সংস্কু চেটা ব্যতীত এত বড় গ্রন্থের মূল্য এত ক্ষাভ করা সম্ভবপর হইত না। নিবেদন ইতি—

व्यानमरामात পত्रिका कार्यामतः )ता देशाच, २०४४ मान

শ্রীসভ্যেক্তনাথ মতুমদার

# ষিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম শংশ্বরণ নিংশেষিত হইবার পর কতকগুলি অনিবার্য্য কারণে দিতীয় সংশ্বরণ প্রকাশে বিলম্ব হইল, এজন্ত আমি পাঠক সাধারণের নিকট মার্জনা ভিকাকরিতেছি। প্রথমতঃ এই শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশে যে পরিমাণ ও আয়তনের কাগজ প্রয়োজন তাহা সংগ্রহ করা কঠিন। দিতীয়তঃ শ্রীযুক্ত স্বরেশচন্দ্র মজ্মদার দীর্ঘকাল বিনা বিচারে আটক থাকায় আমরা দিতীয় সংশ্বরণ প্রকাশের আমোজন করিতে পারি নাই। কারাগার হইতে ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া মৃক্তি পাইবার পরই শ্রীষক্ত মজ্মদার গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

প্রথম সংস্করণে কতকগুলি মারাত্মক ছাপার ভূল ছিল, এবার যথাসাধ্য তাহা সংশোধনের চেটা করিয়ছি। যেথানে সন্দেহ ইইয়ছে সেইথানেই মূল ইংরাজী প্রস্কের সহিত মিলাইয়া দেখিয়াছি। এই অত্যাদ-গ্রন্থখানিকে নিভূল এবং যথাষপ করিতে চেটার ক্রটি করি নাই। আমাদের একমাত্র হুর্ভাগ্য, বাহার হস্তে দ্বিতীয় সংস্করণ তুলিয়া দিতে পারিলে কৃতার্থ ইইতাম, সেই বছজনবন্দিত আমাদের প্রিয় নেতা জওহরলাল আজ আহাম্মদনগর হুর্গে বন্দী। আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতিতে ভাষী সমাজের অন্তর্তম মনীয়ী চিন্তানায়করপে পৃথিবীর বিদ্যুৎজন সমাজে সমাদৃত জওহরলালের বন্দী-জীবন কেবল ভারতের হুর্ভাগ্য নহে, সমসাময়িক রুটেনের শাসকশ্রেণীর অপরাধী বিবেকেরও হৃন্দিস্তার হুল। অত্যকার হুর্গোগের অবসানে মেঘ্রুক্ত নির্মল আকাশের প্রস্ক্র হুর্ঘালোকে তাঁহাকে বরণ করিবার প্রত্যাশা পোষণ করিয়া, তাঁহার সংগ্রামবহল অতীত জীবন-কাহিনী দেশবাসীর হন্তে শ্রন্ধার সহিত তুলিয়া দিলাম।

০ বি সদানন্দ রোড, কালীঘাট, কলিকাভ। ১লা বৈশাধ, ১৩৫২ সাল

শ্রীসভ্যেন্দ্রনাথ মঙ্গুমদার

# তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অতীতের বহু সামাজ্যের শ্বশান ও স্তিকাগার দিলী-নগরীর ধুলিতলে সর্ববেষ রাজপ্রতাপ রুটিশ সাম্রাজ্য-গরিম। সহত্তে সমাধি রচনা করিয়া চিরনিজ্রায় অভিভূত হইয়াছে। তুইটি পুথক রাষ্ট্রে বিভক্ত হইলেও, সমগ্রভাবে আমরা পরশাসনমূক-স্বাধীন। ভারতবাসীর স্বাধীনতাযুদ্ধের সেনাপতি জওহরলাল আন্ধ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রী। তাঁহার বছযুদ্ধের কিণান্ধিত হল্তে আমরা নৃতন মহাভারত রচনার দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছি। সর্ববেশ বন্দী-জীবন আহম্মননগর তুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া তিনি আজ জাতির জনয়-তুর্গের প্রিয়তম বন্দী। প্রতিক্রিয়াশীল ষড়বন্ধের নিষ্ঠুর হস্ত জ্ঞাতির জনক গান্ধিজীকে ছিনাইয়া লইয়া ষাইবার পর, নবীন ভারত শোক ও ক্রোধ সংঘত করিয়া জওহরলালের অনুগামী। একদিন বিনি "ম্বপ্রবাজা-সঞ্চরণশীল কল্পনাবিলাসী আদর্শবদৌ" বলিয়া বিজ্ঞজনের নিকট করুণা ও উপহাসের পাত্র ছিলেন, আজ নবীন বাষ্ট্রের কর্ণারব্ধপে আমর। দেখিতেছি, তিনি কর্মকুশল আত্মবিশাসে ৰপ্ৰতিষ্ঠ ৰাইনায়ক। আজ স্বাধীন ভাৰতে মহুধাত ও মাতৃভূমিৰ নৰাগত দেবকগণ, তাহাদের প্রিয় নেতার সংগ্রামবহুল অতাত জীবন-কাহিনী পাঠ করুক: তাঁহার চিন্তাধারার পরিচয় লাভ করুক: নিয়াতোত অপিকারবঞ্চিত জনসাধারণকে কিভাবে ভালবাসিতে হয়, তাহা শিক্ষা কঞ্ক: বহু স্ববিরোধিতা ও অসামগ্রস্তো ভরা জাতীয় জীবনের স্বরে স্বরে স্বরিত ক্রেপ্স অপ্সারিত কবিবারে জন্ম জন্তর্বালের মত্রই করিন সম্ভন্ন গ্রহণ করুক।

'পাঁচ বৎসর পর' এই অধ্যায়টি ১৯৪২-এর ইংরাজী সংস্করণে সংযোজিত হয়। এই সংস্করণে তাহা যোগ করা হইল। ফলে ১৯৪০ সালের খাগাই মাস পর্যান্ত জওহরলালের চিন্তাধারা ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার িজুটা পরিচয় পাওরা হাইরে।

ंति, ममानम खाड कालीपाँछ, कलिकाटा

গ্রীসভ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

# সূচীপত্ৰ

| বিষয়                                                                                                                                                                                                                                                                    | পৃষ্ঠা            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ১। কাশ্মীর হইতে অবতরণ                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| নেহক-প্রিবাবের দিল্লী আগমন—১৮৫৭-র বিজোহ—আগ্রায়<br>মতিলালের জন্ম—এলাহাবাদে আগমন—পিতার শিক্ষা ও আইন<br>ব্যবসায়—জওহরলালের জন্ম।                                                                                                                                           | <b>7—</b> ₩       |
| ২। শৈশেব কাল                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |
| ভারতবাদীর প্রতি ইংরাজ ও ফিরিঙ্গীদের ব্যবহার—বালাজীবনের<br>চপলতা—অন্তংপুরের ধর্মভাব—দামাজিক পূজা উৎদ্যব—কাশ্মীরী<br>নারীদের স্বাধীনতা—পিতৃ-স্নেহ।                                                                                                                         | ٤١٤               |
| ৩। থিয়োজ্ঞফি                                                                                                                                                                                                                                                            | • •               |
| আনন্দ ভবন—কনিষ্ঠা ভগ্নীৰ জন্ম—পিতাৰ বিলাভযাত্ৰা—ইংৱাজ<br>গৃহ-শিক্ষক—বালোৰ পাঠ পৃত্য—থিয়োজকিতে অন্ত্ৰাগ্—মিসেস্<br>বেশান্তেৰ ৰক্তা শ্ৰৰণ—থিয়োজকিতে দীকা গৃহশ—ক্ল-জাপান<br>যুদ্ধ—জাতীয়-ভাবেৰ প্ৰথম উল্লেখ—বিলাভবাত্ৰা।                                                  | > <del>&gt;</del> |
| 8। হারে ও কেম্বিজ লণ্ডন—ডাঃ আন্সারীর সহিত সাকাং—হারে। স্থলে বোগদান— ভারজীবনের চাপলা—হারে। হইতে বিদায়—কেম্বিজ বিধ- বিজ্ঞালয়—যৌন অভিজ্ঞতার কথা—বিলাহ বিহবলতা—'ভারতীয় মজলিস'—বিশিষ্ট ভারজীয় বাজনীতিকবের দর্শনলাভ—পিতার মডারেট মনোর্রিতে বিব্রিজ—ভাতীয়দল ও তিলক—কেম্বিজ |                   |
| ত্রাগ—ব্যাবিষ্টারী পাশ—নরভার এমণ।  ৫ । স্বাদেশে প্রত্যাবর্ত্তন ও ভারতে মহাযুদ্ধের  সমসাময়িক রাজনীতি  বাকীপুর কংগ্রেস—গোঝ্লে ও ভ্পেল্রনাথ বস্ত—হাইকোটে  যোগদান—ইংরাজ কথ্যারীদের মান্সিক অবস্থা—ঞীনিবাস                                                                   | ∑v <b>&gt; ≥</b>  |
| শাস্ত্রীর বক্তা ওনিয়া হৃঃথ—মহাযুদ্ধ ও ভারতরক্ষা আইন—                                                                                                                                                                                                                    |                   |

হোমকুল লীগ-মভারেটগণের মনোভাব-জনসভায় প্রথম

# ব<del>জ্জা--পিতার মানসিক ক্স--সক্ষে কংগ্রেস ও গাছিলী</del>র সহিত প্রথম সাক্ষাং---সমাজতপ্রবাদের প্রতি অন্তর্যক্তি--স্তর রাসবিহারী ব্যোবের সহিত সাক্ষাং।

....a.

### ও। আমার বিবাহ ও হিমালয় ভ্রমণ

বিবাহ-কান্ধীর ভ্রমণ।

85--80

## ৭। গান্ধিজীর অভ্যাদয়—সত্যাগ্রহ ও অমৃতসর

ভাবতে অবক্র উত্তেজনা—বিলাফং লইয় মুসলমানদের বিক্ষোভ —রাউলাট বিল—গান্ধিজীব আইন অমাক্স প্রস্তাব—পিতার সভাতারত বিক্রতা।—পিতার সহিত মতায়র—সভাায়হ দিবস— জালিয়ানওয়ালা বাগ—পঞ্চাবে সামবিক আইন—কংগ্রেদেব অমুসন্ধান কমিট—দি ইন্ডিপেনডেন্ট পত্রিকা—পিতার সভাপতিজে অমৃতসর কংগ্রেস—মহায়াজীব বিলাভ্যায়া—বিলাফং কমিটিব দাবী—মুস্লিম লীগের সভায় অভিজ্ঞতা—গান্ধিজীর অসহযোগ আন্দোলন ঘোষণা:

25-25

## ৮। আমার বহিষার এবং তাহার ফলাফল

মডারেট ও চরমপত্তী ভাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র—মাতা ও স্ত্রীসচ মূদোরী বাত্রা—সরকারী নিষেধাজ্ঞা ও বহিষ্কার—আদেশ প্রত্যাহার —কৃষক আন্দোলনের প্রথম অভিজ্ঞতা—কৃষক-নেডা বামচল্র— প্রীভ্রমণ—কৃষক ও বায়তদের অবস্থা।

43--43

#### ১। কৃষকদের মধ্যে ভ্রমণ

প্রীতে ভ্রমণ-কঠ-জনসভার বক্তা অভ্যাস-ভালুকদার প্র
ক্রমিনার-অসহযোগ আন্দোলন-গ্রভাগের সহিত ক্রকদের
সংঘর্ষ-বায়বেরেলীতে গুলিবর্ষণ-গ্রেফ্ ভাবের ধৃম-ফেকাবাদ
ক্রক আন্দোলন মন্দীভূত।

M . . . . . . 9

#### ১০। অসহযোগ

কলিকাতঃ বিশেষ কংগ্রেদ—লালাজী—সি. আর. দাশ ও পিতার বন্ধৃত্ব—কংগ্রেদের নব রূপান্তর—আইন সভা নির্মাচন বর্জ্জন—
মি: জিল্লাব: ননোভাব—নডারেটগণের কংগ্রেষ বিরোধিতা—
১৯২১-এর জাগরণ—ব্রিটিশ শাসকদের উপর প্রতিক্রিয়া—
কংগ্রেষ ও বিসাকং—রাজনীতিক ধর্মভাবের আধিকা—অভিংগাব

#### ১১। ১৯২১ এবং প্রথম কারাদণ্ড

হিন্দু মুসলমান মিলন—গাদ্ধিনীর অহিসোর আদর্শ—সরকারী দমননীতি—যুবসাজের অভ্যর্থনা বয়কট—বাঙ্গলা ও সুক্ত-প্রদেশে গ্রেফ্ ভার ও কারাদগু—চৌরীচা ওর!—সাদ্ধিনীর নিক্পস্ত্রব প্রতিবোধ-নীতি প্রভ্যাহার ও কারাদগু।

92-64

#### ১২। অহিংসা ও তরবারির পথ

গান্ধিজীর অহিংসানীতি—চোরীচাওরার প্রতিক্রিয়া—আমার ও পিতার কারাদণ্ড—কারামৃত্তি ও আহাম্মদাবাদে গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাং—আবার গ্রেফ্তার ও কারাদণ্ড।

#### ১৩। लक्को जिल

কারাগার সম্পর্কে অপরিচয়ের ভীতি—কারাগারে প্রবেশের প্রথম অভিজ্ঞতা—অসহযোগী বন্দীদের প্রতি কারাকর্তৃপক্ষের ব্যবহার—
দৈনন্দিন কাব্য—জনপূর্ণ ব্যারাকে বাস—প্রাকৃতিক সৌন্দর্যার
জক্ত ব্যাকুলতা—জেলে কঠোরতা—রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি
তর্ক্যবহার ৷

3.M. . . . .

# ১৪। কারামুক্তি

কারামৃত্তির প্রথম অন্তৃতি—কংগ্রেসে অন্ত্রাদ—কাউজিল প্রবেশ লইয়া মতভেদ—দেশবদ্ধ ও পিতার চিন্তাবারা—পরিবর্তন বিবোধী ও স্বরাজ্যদল—কংগ্রেসের মিউনিসিপালিটিতে প্রবেশ— হাইকোটের বিচারপতি শুর গ্রীণউড মীয়ার্স-এর পত্র—তাঁহার সচিত আলোচনা—মন্ত্রিত্বের প্রলোভন—যুক্ত-প্রদেশে মন্ত্রিত্ব-বিভাট —স্বরাজ্যদলের ফলে মন্ত্রীদের ক্ষমতা হ্রাস

200-222

#### ১৫। সন্দেহ ও সংঘর্ষ

কংগ্রেমী রাজনীতিতে অবসাদ—স্বরাজাদলে যোগদানে অনিচ্ছা

—পিতা ও দেশবন্ধুর বন্ধুত্ব এবং চরিত্রগত স্বাতন্ত্রা—আমাদের
পাবিবাহিক জীবনে পরিবর্তন—পিতার উপব নির্ভরতার হৃঃখ—
কংগ্রেমের সম্পাদকদিগকে বেতন দিবার প্রস্তাব—পিতার আপত্তি

—কংগ্রেমে দলাদলি।

175--274

# ১৬। নাভার কৌতুক

পঞ্জাবে আকালী শিথ আন্দোলন—দিল্লী বিশেষ কংগ্রেসের পর জাইটো যাত্রা—গ্রেফ্তাব—নাভা জেলের অভিজ্ঞতা—নাভা আদালতে বিচার বিজাট—পিতার উৎকঠা ও নাতা প্রমন দেশীর রাজ্যের শাসন বাবছা—নাভার সিভিলিগন বিটিশ শাসকের কাণ্ড—বিচার শেষ ও অক্সাং কার্যুক্তি—আস্থানী এক:।

\*\*\*

# ১৭। কোকোনদ ও মৌলানা মহম্মদ আলী

কোকোনদ কংগ্ৰেস—মহম্মদ মালীৰ মামাৰ প্ৰতি মনুবাগ—
মামাদেৰ মৰো ধৰ্ম-সম্পৰ্কিত মালোচনা—জীহান মিলাদেৰ গতীবতা—ঠাহাৰ ক্ষম কংগ্ৰেদ ডাগে—হিম্মুহানী সেবাধল গঠন—এলাহাৰাদে কৃষ্ণ মেল।—প্লিশের নিবেষাজ্ঞা—মালব্যজীর সভাগ্ৰহ—মবশেষে নিশ্বতি।

# ১৮। আমার পিতা ও গান্ধিজী

কারাগাবে গাছিলীর শীড়া—পুণা হাসপাতালে অস্ত্রোপ্চার—পিতা
ও আমার পুণা বাত্রা—গাছিলীর কাবামুক্তি—কুছ্তে সম্জতীবে
অবস্থান—গাছিলীর সহিত আলোচনা ও মতভেদ—স্বরাজ্যদলের
বাধা প্রদান নীতির ফল—আহম্মনাবাদে নি: ভা: বাষ্ট্রীর সমিতির
মবনীয় অধ্যবেশন—গোপীনাথ সাহার প্রস্তাব সইরা তীত্র মতভেদ
—থাদি ও চরকা—স্বরাগীদের সহিত গাছিলীর আপোববফা—
গাছিলীর সহিত পিতার পুনরায় মিলন—গাছিলীর প্রতি পিতার
আছা—পিতার সহিত তাহার চিরত্রের পার্থকা—স্বরাজ্যদলের
দৌর্কাল—বিধাসবাতক ক্রিমার চিরত্রের পার্থকা—স্বরাজ্যদলের
দৌর্কাল—বিধাসবাতক ক্রিমার ক্রিমান—পিতার অস্তর্তা—তিমালবে
বিশ্বাম—দেশবন্ধুর মৃত্যুসংবাদ ও পিতার শোক—আমাদের
কলিকাতা বাত্রা।

>08-->8€

# ১৯। উদ্দাম সাম্প্রদায়িকতা

আমার টাইফরেড রোগ ও আরোগ্য লাভ—হিন্দু মুসলমান সমস্তঃ
—লাঙ্গা-হাঙ্গামা—সাম্প্রদারিক ভেদবৃদ্ধির প্রাবল্য—কংগ্রেসের
বিপত্তি—ব্রিটিশ গভূপিমণ্টের নীতি ও প্রতিবোধের উপারের
বার্থিত — দাম্প্রনায়িক হার স্বরুপ—রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াপন্থীদের
তথাক্থিত ধর্মামুবাগ—কংগ্রেস ও জাতীয়ভাবাদী মুসলমান—
ঐক্য সম্প্রেন ও তাহার বার্থিতা—এলাহাবাদে হিন্দু মুসলমান
কলতঃ

384-360

# ২০। মিউনিসিপালিটির কাজ

এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির সভাপতিত্ব—মিউনিসিপালিটির

পর্ন

ক্রনী স্বকারী হস্তক্ষেপ—ট্যাক্স ধার্য্যে পক্ষপাতিত্ব—স্বায়ন্ত শাসনের বার্থতা—কংগ্রেদের প্রভাব দূর করিবার জন্ম গভর্গমেন্টের চেষ্টা—কলিকান্তা কর্পোরেশনের আইন সংস্কার—কংগ্রেস কর্মীদের চাকুরী হইতে বঞ্চিত করা—আমার পদত্যাগ—পত্নীর পীড়া —ব্রী-কন্মাসহ ইউরোপ যাত্রা।

\$48--350

### ২১। ইউরোপে

তের বংসর পরের ইউরোপ—জেনেভায় শ্রামন্ত্রী কৃষ্ণবর্দার সহিত্ত সাক্ষাং—রাজা মহেন্দ্রপ্রভাপ—মাদাম কামা—মৌলবী ওবেইছ্র্য়া, মৌলবী বরক্তউরা—বালিনে ভারতীয় বিপ্লবী দল, জাঁহানের ত্ববন্ধা—তরদরাল—বীরেন্দ্রনাথ চাট্টোপাধ্যায়—মানবেন্দ্রনাথ বায়—নির্ব্ধাসিত ভারতীয়দের অবস্থা—অক্সকোর্ড গুপ আন্দোলন।

700-706

#### ২২। ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক

ইংলণ্ডে গমন—খনি শ্রমিকদের ধর্মঘট—ভারতের রাজনীতি
—কংগ্রেস বিরোধী নৃতন জাতীয় দল—মালব্যজীর চরিত্র ও
দৃষ্টিভঙ্গী—লালা লাজপং রায়ের বাজনীতি—ক্রমবর্দ্ধিত
সাম্প্রদায়িক মনোমালিক্য—করাজ্য দল ও জাতীয় দলে বিরোধ
—ক্রমী শ্রমানন্দের হত্যাকাণ্ড।

162--198

# ২৩। ব্রুসেল্স্-এ নির্য্যাতিত সম্মেলন

সম্মেলনের প্রতিনিধিদের পরিচয়—জর্জ্ঞ ল্যান্সবেরর) সভাপতিত্ব
—স্বায়ী সামাজাবাদ-বিরোধী প্রতিষ্ঠান গঠন—পাশ্চাত্য
রাজনীতির অভিজ্ঞতা লাভ—ইউরোপে গোরেন্দার কৌতুক—
দিলী-চুক্তিতে স্বাক্ষর করার সক্ত হইতে আমার বহিদ্ধার—
পিতার ইউরোপে আগমন—আমাদের মস্বো বার্ত্তা—শাভিষেট
যৌথ ব্যবস্থা পরিদর্শন—সাইমন কমিশন ঘোষণা—সপ্তনে
শুর জন সাইমনের সহিত সাক্ষাং—মাক্রাজ কংগ্রেসের জক্ত
ক্রত ভারতে প্রতাবর্ত্তন।

198-192

২৪। ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং রাজনীতিতে যোগদান

ইউরোপের অভিজ্ঞতা—মান্দ্রাজ কংগ্রেস—স্বাধীনতার প্রস্তাব—

সাইমন কমিশন বয়কট প্রস্তাব—কংগ্রেসের সম্পাদকত্ব গ্রহণ—

দিল্লীতে হাকিম আজমস থার মৃত্যু—আমার অহিন্দু সংস্কাবের

সমালোচনা—১৯২৮-এর বাজনীতি, প্রমিক-কুবক-চাঞ্চ্যা ও

ৰ্ব-মালোলন—"Go back Simon"—সর্বদল সংখ্যানী—
লক্ষে অধিবেশন—ইভিপেতেন্স্ দীপ গঠন—সাইমন
কমিশনের বিএপ অভ্যৰ্থনা—লাভোৱে লালাজী পুলিশের প্রহাবে
আহত হওয়ার ফলে দেশব্যাপী বিক্ষোভ—লালাজীর মৃত্যু—
ভগংসিং ও টেবোবিজম্।

74.--797

# ২৫। যদ্তি সঞ্চালনের অভিজ্ঞতা

লক্ষ্ণোরে ব্যক্টের আয়েরজন—প্রথম পুলিশের প্রহারের অভিজ্ঞতা —পিতার উৎকঠা ও লক্ষ্ণো আগমন—পুলিশের কংগ্রেস মিছিল আফুমণ ও আমার মনোভাব—কমিশনের স্বতম্ব পথে প্রস্থান— গোবিশ্বরাভ পত্ত শুক্তর আহত—পুলিশের নির্বৃত্ত।— অন্ধ্যাবিশ্বরাভ পত্ত শুক্তর আহত—পুলিশের নির্বৃত্ত।—

>>>---->>

#### ২৬। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

বাষ্ট্রীয় আন্দোলনের চিন্তাধার।—ভাবতে সমাজভন্তবাদ—
ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট লাগের পরিণতি—আমার থেক তাবের গুজর—
আগর কলিকাতা কংগ্রেস—পিতার সাহত মাহতেল—সর্বাদস
সংখ্যানের রিপোটে কোড—ঝরিয়ার ট্রেড ইউনিখন কংগ্রেস
যোগদান—শ্রমিক আন্দোলনের ভারধার।—আমার সভাপতিত্ব—
ভারতে মালিক মনোকৃতি—শ্রমিক নেতাদের থেক তার ও মীরাট
বড়রত্ব মানলার স্কুচনা—ক্ষাইনজীর্নিদের অর্থলাল্যা—মীরাট
মান্ত্রলা তরিবের অভিক্রতা।

135 --- 2 . 6

# ২৭। ঝটিকার পূর্ব্বাভাস

আইন সভাগুলির শোচনীয় প্রিণতি—নিয়মতাগ্রিক আলোলনের বার্বতা—গান্ধিজীর বাদি প্রচার ও জনসাধারণের উপর অপুক্ষ প্রভাব—লাহোর বড়বছ নামলা ও অনশন ধর্মঘট—কারাগারে ভগংসিং ও যতীন দাসের সভিত সাক্ষাং—যতীন দাসের মৃত্যু—গান্ধিজীর অবীকৃতিতে আমাকে সভাপতি নির্বাচন—নির্বাচনে আমার বিরক্তি ও পরে আয়ুসম্বরণ—পিতার আনন্ধ—বড়লাট কর্তৃক গোলটেবিল বৈঠক ঘোষণা—নির্বাচিত নেড়সম্মেলন—সহযোগভার সর্ব্ত রহনা—আলোবের সর্ব্বশেষ চেই।—গান্ধিজী এবং পিতার বড়লাটের সভিত সাক্ষং— খালোচনার নিঞ্চলতা—নাগপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সভাপতিত্ব—প্রমিক কংগ্রেসের সভিত জাতীর কংগ্রেসের স্বাতম্বা—শ্রমিক নেজাদের সভাভতদের কলে শ্রমিক কংগ্রেসে বিরোধ ও বিজ্ঞেদ।

3 . 4--- 3 3 4

#### विवय

#### ২৮। স্বাধীনতা এবং তাহার পর

লাহোর কংগ্রেদের স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা—পূর্ণ বাধীনতা প্রস্তাব—
থা আবজুল গফুর থা ও সীমাস্তের কংগ্রেসক্মিগণ—২৬শে
জায়রারী স্বাধীনতা-দিবদ ঘোষণা—এলাহাবাদে কৃষ্ণ মেলা—
আনন্দ ভবনে জনভার ভীড়—আমাব জনপ্রিতা—আমার ও
পিতার সম্পর্কে অলীক কাতিনী—বীরপুজার আমি কি গর্বিত ?
—আমার জনপ্রিয়তার পরিবারবর্গের পরিহাদ—মানসিক দক্ষ
সংঘাত।

259---226

#### ২৯। আইন অমান্তের সূচনা

পূর্ব স্বাধীনতা-দিবদের প্রেরণা—গান্ধিজীর নেতৃত্ব গ্রহণ—লবণ আইন ভঙ্গ প্রস্তাব—গান্ধিজীর সহিত বড়লাটের পত্র বিনিমর—ডাঙী অভিযান—কংগ্রেদের সংঘর্ষের ব্যবস্থা—কাম্বুসারে গান্ধিজীর সহিত আনার ও পিতার সাক্ষাং—গান্ধিজী কর্তৃক লবণ আইন ভঙ্গ—দেশবাণী আন্দোলনের বজা—১৪ই এপ্রিল আনার গ্রেফ্ভার—আনার জননী ও পদ্ধার পিকেটিংতে যোগদান—পেশোয়ারে গাঠানদের উপর গুলিবইণ অ্যাড়ারাী সৈক্সদের গুলিবইণে অথীকৃতি—বহুতর অভিকাশ জারী—সংবাদপ্র দলন—গান্ধিজীর গ্রেফ্ভার—পিতার বোজাই গ্রমন ও প্রত্যাবর্জনের পথে গ্রেফ্ডার।

२२६—२७७

#### ৩০। নৈনীজেলে

নিংসদ কাৰাজীবনের অভিজ্ঞতা—যাবজীবন দণ্ডিত বন্দীদের মনোভাব—সাধারণ কয়েদীদের জীবনধারা—ভারতীয় জেলের অব্যবস্থা—কারাবিধির অমায়ুমিক কঠোবতা—ইউরোপীয়ান কয়েদীদের বিশেষ স্থাবিধা—কয়েদীদের ৮মান্সামিণা—বাহিনের ঘটনাবসীতে জ্লিজা।

२७६—२८७

#### ১১। এরোডায় আপোষের কথাবার্ত্তা

সঞ্চ স্বয়াকবের দৌত্য—বোষাইয়ে পিতার বিবৃত্তি—ক্তেসে সঞ্চ জন্মকবের সাক্ষাৎ—থামার ও পিতার পুনা যাত্রা—এবোডা জেলে নেতৃর্ক্ষের বৈঠক—পিতার খান্ত লইরা কারাধ্যক কর্বেল মাটিনের বিষয়—নৈনীতে প্রত্যাবর্তন—পিতার শারীবিক ক্ষমস্থতার জন্ত কাণামৃত্তি—ট্যাক্ষ ও থাজনা বন্ধ ঝান্দোলন—থামার বিষয়

### কারামৃত্তি—কুংকদের মধ্যে প্রচার কার্ব্য—মুসৌরীতে পিজার সৃষ্টিত সাক্ষাং—এলাহারাদে পুরবার গ্রেক্ ভাব।

₹80<del>---</del>₹₹

# ৩২। যুক্ত-প্রদেশে করবছ আন্দোলন

শেলে বিচাৰ—পঞ্চৰবাৰ কাষান্ত—প্ৰীয়ত প্ৰভাৱ কলেখনাহ
—পিতাৰ কলিকাতা বাত্ৰা—আমান কাষানতে থাজনাবত
আন্দোলন নুতন উংসাং—কৃষক বিচ্ছোহেৰ আশ্বঃ—ভাৰতে
আন্দোলন মন্দীভূত—প্ৰবল দমননীতি—বালনৈতিক বন্দীদের
বেত্ৰদ্ও—নৈনীভেলে বালবাজী—১৯০১-এব ১লা জান্নবারী
কমলাব গ্রেক্তাব—সে সংবাদে পিতার উংকঠা ও এলাহাবার
প্রভাবতিন—নৈনীভেলে পিতার সহিত সংকাং—লংগনে
গোলাটেবিল বৈঠক—শাস্ত্রীর বক্তাম বিক্ষোভ—পিতার
বোগান্নতি আমান ব্যক্ষাং কাষান্তি।

202----

# ৩৩। পিতৃ-বিয়োগ

গাছিতী ও অভান্ত কাথেস নেতানের কারায়ন্তি—নেতৃত্বন্দর এলাতাবান আগমন—বেগের সভিত পিতার সংখ্যান—সভক্ষীনের সভিত সাজাং—কার্যাকরা সমিতির অধিবেশনে উত্তার নিম্পৃত ভার—পিতাকে লইয়া লক্ষে বাত্রা—এই ফেক্রগারী পিতৃ-বিভাগ — শ্বদেত কাইয়া এলাতাবান বাত্রা—গাছিত্রীর সন্মুখে গগাতীরে চিতা নির্বান।

385---385

## ৩৪। দিল্লী-চুক্তি

বৈঠকী সনপ্ৰদেৱ ভাষতে প্ৰভাষেত্ৰম—গান্ধিজীৰ দিশ্লীবাৰা— বছলাটের স্থিত আলোচনার স্থচনা—দিলীতে বাজনৈতিশ আলোচনা—সান্ধিজী ও গণতত্ব—গান্ধিজী ও ভাষতের ধন্ধীভাষ —জনস্বাধারণের উপর তীহার প্রভাষ—গান্ধী-আন্টেইন আলোচনা —৪ঠা মার্ক মধ্যানিতে গান্ধিজীয় চুক্তির সংর্ভ সম্মান্তি— আন্দোলনের উপর ভাষার প্রতিক্রিয়া।

289-295

# ৩৫। করাচী কংগ্রেস

চুক্তিৰ কলে আমাৰ বিমৰ্থভাৰ — বন্দীদেৰ মুক্তিসমন্তা — ভগংসিংছেৰ মৃত্যুদণ্ড মকুৰে গাভৰ্গনৈটোৰ অধীকৃতি — উৰোবিট মনোবুত্তি— চন্দ্ৰপ্ৰেৰ আঞ্চাদ — দিইট্ডি স্বাক্ষৰ — আইন আমাৰ্ভ আন্দোলন স্থাপত — ভ্ৰোংসৰো স্বকাৰী কৰ্মচাৰীদেৰ কোপ — মৃত্যুদ্ৰপ্ৰক সমন্তা — কথাটা কংগ্ৰেশ — মৌলিক অধিকাৰেৰ প্ৰস্থাৰ—

이하

এপাছাবাদে মানবেন্দ্ৰ বায়ের সহিত সাক্ষাতের কথা—পঞ্চাবের অহ্ব দশ—কানপুরে সাক্ষাবায়িক দাঙ্গা—গণেশ শক্ষর বিভার্থী নিহত।

195-252

#### ৩৬। দক্ষিণ ভারতে বিশ্রাম

পরী ও কলাসহ সিংহলবাত্রা—অমুবাধাপুর দর্শন—নিউরারা ইলিয়া
বাল্যাবাস—বৌদ্ধতিক্—কিশোর বালকের উক্তি—দক্ষিণ
ভারতের দেশীর বাজ্য—হার্ড্রাবাদে শ্রীযুক্তা নাইভূর আতিখ্য
গ্রহণ—বোদ্বাই আগমন।

₹**≥**•---₹≥8

#### ৩৭। সন্ধিকালের সংঘর্ষ

গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধিজীব বাতাব সমস্তা—সবকাৰী দমননীতি ও শাসকগণের মনোভাব—বাঙ্গলায় দমননীতি—যুক্ত-প্রদেশের কৃষক সমস্তা—সীমান্তের দমননীতি—"গীমান্ত গান্ধী"—সাম্প্রদায়িক সমস্তা—রাজকর্মচারীদের চুক্তিভঙ্গ—জগদ্বাণী অর্থসকটে ও পল্লীর ভূববন্তা—কংগ্রেসকর্মীদের উপর দৌধাবোপ—বিবোধ—সিমলান্ত্র গিলা কিছল আলোচনা—অবশ্বেশ গান্ধিজীব বিলাত যাত্রা।

...

#### ৩৮। গোলটেবিল বৈঠক

গাদ্ধিত্বী সম্পর্কে ইংবাজ সাংবাদিকের মিথ্যাপ্রচার—কংগ্রেম ও গাদ্ধিত্বী সম্পর্কে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে আছাওবী গল্প রউনা—গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিনিধি প্রেরণের উদ্দেশ্য—প্রতিজ্ঞিনাশীল সদপ্রদের মনোবৃত্তি—কান্তেমী স্বার্থবাদীদের কাণ্ড—বৈঠকে স্বংশ্বিকিছ্ব।—মূনলিম সাম্প্রদায়িকতার সহিত ব্রিটশ স্বার্থের মিলন—স্ববিধাবাদীদের চক্রান্তে বৈঠক বার্থ।

## ৩৯। যুক্ত-প্রদেশে কৃষকদের হৃংখ-চূদ্দিশা

কৃষক আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য—মন্দার ফল— দ্রমবৃদ্ধিত কৃষিঞ্বশ—
কৃষকদের দাবী—প্রাদেশিক গ্রুণিমেন্টের মনোভাব—আইনী ও
বে-আইনী পীড়ন—নিরাশ কৃষকদের অভিযোগ—জোর জুলুমের
কথা—সরকাবী প্রস্তাব ও কংগ্রেসের মনোভাব—দিরীতে অভিন্তান্দ পুন:প্রযোগের জন্ত ভোড়জোড়—থাজনা মাণের প্রোয়ানা ও ভীতি
প্রদর্শন—কংগ্রেস ও প্রাদেশিক গ্রুণিমেন্টের আপোষের বাধা।

هاره المستسادة في

#### ৪০। সন্ধির অবসান

বাদলার ত্ববন্ধা—ছিজনী বণিশালায় গুলিবর্ধণ—চট্টপ্রামে পুলিশ কর্মচারী হত্যা—প্রতিশোধ প্রবৃত্তি ও সহর লুঠন—১৯৩১-এর নভেম্বরে কলিকাতা যাত্র!—টেবেরিট যুবকদের সৃহিত সাক্ষাৎ

-- এলাভাবাদে কৃষক সম্বেলন-কর্ণাটক বাত্রা-বোদাই-धमाहाबात्मव नार्व निर्देशका - अरहेश्वात खारित्मिक अर्थमन স্বস্থা-সীয়াতে অভিভাগ জারী-ব্রেক্ডার ও আবার कांबाशाव।

## ৪১। গ্রেফ্ডার, বাজেয়াপ্ত, অডিস্থান্স

शांकिकीय প্রত্যাবর্তন—गाकाः প্রভাবে বছলাটের অধীকৃতি ু—গাছিলীর প্রেফ্ডার ও চারিটি নুত্র অভিয়াল—ভারতে অর্থ-সামবিক শাসন -- আমার ও শেরোরানীর কারাদও-জেলে कमम्बाशस्य माछा-छडे छन्नीव कावान ७--वाहित्वव वहेनाव डेश्कर्श ।

385--- 386

# 8२। व्याख्य अठारतत ध्र

मबकादी कराधम निमा-मा। ह्या-हेशियान शक्तिकाव विश्वानगाव —লভীয়ভাবাদী সংবাদপত্র—মাল্রাজের 'ভিন্- পর্ব চইতে **श्रम् अर्थायको । अर्थाक्या - वार्यकारश्चर अर-यानिक्रक** কংগ্রেমের নিরুৎসাল-প্রনীদের সম্পত্তি ও টাকা বাজেরাপ্তির ভর-बादी-रुक्तीत्मत अ्वित पूर्वतिकात-पूक-अन्तर्भ शक्रमा भाष-লভৰ্নেটের স্লাইবিক দৌর্ম্বলা—কৃষক পঞ্চীতে ক্রোক ও वाक्ष्याश्चि-"कानक स्वन" नगल-कायकव ना उन्द्रश्य कामाव মোটর গাড়ী ও আগবার ক্রোক ও নীলাম—ছাতীয় পতাকার অপমান—আমার মাতাকে পুলিশের বেরাঘাত ও তাহার ফল! ১৪৫—১৫৭

#### ৪৩। বেরিলী ও দেরাতুন জেল

দেবাছন জেলে বদলী—জাতীয় সাগ্রামের সমালোচনা ও অভিজ্ঞ —সংগ্রাম প্রিচালনে ব্যবের কথা—সরকার পঞ্চীয় ও ख्रविधावानीत्मव मत्नाजाव-मडादब्हे ও वाकियाधीनडा-जावडीच দমননীতি ও ব্রিটিশ মনোভাব—তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক— বাছলার দমননীতির তীব্রতা-কারাগাবে দেশসেক নরনারীদের লাঞ্চনা—ভেলের কঠোরতার ভীত্রতা।

## ৪৪। জেলে মানব প্রকৃতি

বেরিলী জেল হউতে দেরাছন যাত্রা-পুলিশ স্থপাধিনটেনডেন্টের मानवंडा ও मोळळ-कामवा उ देश्याक-एकत्म पूर्वावहात्वव परण মাতা ও পত্নীর সাত্নাস দেখাসাকাং বন্ধ-জেলের সঙ্গিগণ---रेपनिषम काण-कावाविभित्र मभारताहमा।

#### ৪৫। কারাগারে জীবজন্ত

বোলতা, ভীমসল, উইপোকা—প্রাকৃতিক সৌশ্ব্য—চামচিকা, টিকটিকি, ফাঠবিড়ালি, মরনা, টিরাপাবী, পাপিরা, বানর, বৃক্তিক, বছকীট ও কৃত্র।

#### ৪৬। সংঘর্ষ

দিলীতে ও কলিকাতার কংগ্রেসের অধিবেশনের চেষ্টা—আন্দোলন
মন্দীভূত—সমাজতন্ত্রান ও ক্য়ানিজম—সোভিরেট কলিরা—
মার্কসীয় মতবাদ ও দর্শন—আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহ—কংগ্রেস
ও জাতীরতাবাদ—গান্ধিজী ও ক্য়ানিষ্টদের সমালোচনা—কংগ্রেস
ও ক্য়ানিষ্ট—ভারতের ধনী সম্প্রদায়—কংগ্রেসের মেতা ও
কর্মানিষ্ট —ভারতের ধনী সম্প্রদায়—কংগ্রেসের মেতা ও

ora\_\_\_02

#### ৪৭। ধর্ম কি १

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়াবাব প্রতিবাদে গান্ধিজীর অনশন—দেশব্যাপী চাঞ্চলা—কারাগাবে বসিয়া উংকণ্ঠা—পুণাচুক্তি—কাবাব একুশ দিন উপবাস—ধর্মের পোড়াম।—প্রণালীবদ্ধ ধর্ম—পৃঠানধর্ম ও সাম্রাজ্ঞাবাদ—চার্চের মনোভাব—ধর্ম ও আংক্সান্নতি—গান্ধিজী ও ধর্ম—ধার্মিকের লক্ষণ।

esa\_\_es

## ৪৮। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দ্বৈতনীতি

হরিজন আন্দোলন — স্মামার বিশ্বয় ও বিরক্তি—মন্দির প্রবেশ বিল ও সংকারী মনোভাব—সমাজ সংস্কারের বাধা—গান্ধিকীর কারামৃত্তি——সামরিক ভাবে নিকপদ্রব প্রতিবাধ স্থাণিত—পুণা-বৈঠক—আবার গান্ধিজীর বড়লাটের সাক্ষাং প্রার্থনা ও প্রভ্যাধ্যান লাভ—হোযাইট পেপাব—লিবারেলদের মত ও মনোভাব—মি: শাস্ত্রীর বক্ততার সমালোচনা—সমননীতির উলক্ষরপ।

8 - 9 --- 8 - 3

#### ৪৯। দীর্ঘকারাদত্তের অবসান

তে, এম, দেনওপ্তের মৃত্য—ভারতীয় মধ্যশ্রেণীর ভোজনবিলাদ—
আমার থাল—বাারাম—গান্ধিজীব পুনরার গ্রেফ্ভার ও কারাদও
—আমনন রভ—নৈনীজেল হইতে কারামৃত্তি।

822- 824

#### ৫০। গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ

দীর্ঘকাল তীব্র দমননীতির ফল—ইংবাজ মঙলে নাংসী মনোবৃত্তি

ক্লামামুক্তির পরের অবস্থা—সেলর কড়াক্তি—পারিবারিক

विवद

পৃষ্ঠা

আৰ্থিক অবহা-পুণাৰাত্ৰা ও গাছিলীৰ সহিত সাক্ষাৎ-গাছিলীৰ সমস্তা-বোহাই আগমন-উদ্বাদ্ধরের নৃত্যদর্শন-নাটক ও বাত্রাভিনয়-সমাজতন্ত্রীদল-ভারতীয় সমাজতন্ত্রীদল-ভারতীয় সমাজতন্ত্রীদল-ভা

824-806

# a)। निवादन मृष्टि<del>च</del>नी

পুণায় সার্ভেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সোসাইটিব সম্প্রদের সহিত্ত সাক্ষাং— ভাবতীয় লিবাবেলগণ—উচ্চাদের বাজনৈতিক চি**স্তাণারা—প্রাচীন** কালের বিবাস—মডাবেটদের সংব্য় ও **ভারবৃদ্ধি।** 

801-888

# ৫২। স্বাধীনতা ও স্বায়ন্তশাসন

কংগ্ৰেস ও মধ্যমেনী—ভাষতপ্ৰবাসী ইংৰাম্বৰে চিভাৰারা—
বভাষেটসণ ও কংগ্ৰেসের দৃষ্টিভদীর পার্থক্য—ইংরাম্ব ও ইংলণ্ডের
প্রতি আমার মনোভাব—ব্যক্তিগত ভাষে ইংলণ্ডের প্রিক্টি আমার
মণ-সামাজ্যবার ও সহবোগিতা—বাধীনতা ও আন্তর্জানিত ভা—
নৃতন বাব্র না নৃতন শাসন প্রধানী গু—ব্রিটিশ প্রমিকলল—
মডাবেটীর নির্মতাপ্রিক্তা।

888-848

#### ৫০। প্রাচীন ও নবীন ভারত

জাতীয়তাবাদের গোড়ার কথা—বিগত শতাকীতে শিক্ষিত ভারতবাদীর বিটিশ মতবাদ গ্রহণ—বিটিশ মনস্তম্ব বিলেবণ— জাতীত ভারতের পর্বা ও গৌরব—ভারত ও ইতালীর সাদৃশ্য— ভারত মাতা—প্রাচীন সংস্কৃতি ও নবীন ভারবাবা।

844-852

# ৫৪। ब्रिंगि भामरनत्र विवत्रग

বিটিশ অধিকারের প্রথম কল—বহুব্দার প্রতিক্রিরা—বর্ত্তমান মুগের অনুপ্রোগী শাসনপ্রবালী—দান্তি ও রাজনৈতিক ঐক্য—অন্তর্বা ভারতের অবস্থা—ভরাবর দারিপ্রা—বৈদেশিক অধীনতার কল—নিম্পানত্ত কর্মানতার কর্মানতার কর্মানতার কর্মানতার কর্মানতার আন্তর্মানতার আন্তর্মানতার আন্তর্মানতার আন্তর্মানতার আন্তর্মানতার আন্তর্মানতার ক্রানতার ক্রান

#### ৫৫। অসবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর সমস্তা

"ভারত কোন্ পথে"—আমার ভল্লী কৃষ্ণার অসবর্ণ বিবাদ-- লাটিন অক্তর প্রচারের বাধা--ভারতীয় ভারা সম্পর্কে ইংরাজনের বিক্ত বিষয়

951

ধাৰণা—ছিনুস্থানী ভাষা—কাশীতে হিন্দী লিখন পদ্ধতিৰ ভালোচনা।

847-844

#### ee। **সাম্প্রদা**য়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

বিঠাণভাই পাটেলের মৃত্যু—হিন্দু বিববিভালরে বক্তা—হিন্দু বহাসভার সাত্রদারিকভা—মুগলমান সাত্রদারিকভার উত্তব ও তর সৈরব আহমাদ বার রাজনীতি—আলীগড় কলেজ—আগা ধার নেতৃত্ব—অসহবাগ আন্দোলন—সাত্রদারিকভার নব কপান্তর—গোলটেবিল বৈঠকে প্রতিক্রিরাপন্থী সাত্রদারিকভারাদ—হিন্দু ও মুশলমান সংস্কৃতি।

3.3-6.6

#### ৫৭। বন্ধ পথ

আমার গ্রেফ্তার সম্বন্ধে জনরব—এলাহাবাদে কংগ্রেস কর্মী সম্মেলন—সংবাদপত্ত্তে প্রবন্ধ ও বিবৃতি প্রকাশ—আশাভঙ্গজনিত তৃঃধ—আমার সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার—পারিবারিক অর্থাভাব— কমলার চিকিৎসার্থ কলিকাতা যাত্রা।

\*\*\*\*\*

# ৫৮। ভূমিকম্প

এলাহাবাদে ভূমিকম্প-কলিকান্তান্ত্র সহক্ষীদের সহিত্ত আলোচনা—টেরোবিজম্—জনসভার তিনটী বক্তা দান—কবি ববীজনাথকে দর্শনি কবিবার জন্ত শান্তিনিকেতন যাত্রা—পাটনা ও মজঃফরপুরে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা দর্শন—ভূমিকম্প ও বিহার গভর্ণমেণ্টের নিশ্চেইতার সমালোচনা—সরক ী কর্মচারী মহলে বিক্লোভ—দশদিন ভূকম্প বিধ্বস্ত অঞ্চলে ভ্রমণ—বিলিক্ক কমিটি ও সেবাকার্য্যের বিবরণ—ভূমিকম্প "অম্পৃগ্যতা পাপের" শান্তি—গান্ধিজীর মন্তব্যে আমার বিহ্বলতা—এলাহাবাদ প্রত্যাবর্ত্তন—পূনরায় গ্রেফ্ভার।

670-658

#### ৫৯। আলীপুর জেল

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি জেল—মাজিট্রেটের আদালত—ছুই বংসর কাবাদণ্ড লাভ—সপ্তমবার জেলে প্রবেশ—আসীপুর জেল— আভায়রীণ অবস্থা—সরকার সেলাম।

436-40

#### ৬০। গণতন্ত্র—প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে

১৯৩৪-এ ইউরোপের অশান্তি-ফাদিন্ত প্রতিক্রিয়া--ব্রিটিশ স্থাতিত্ব

পূচা

)

ষাধীনতা ও গণতম্ব সম্পর্কে ধারণা—ভারতে বৈর শাসন— সাম্প্রদায়িকতা ও গণতর।

#### ৬১। বিষাদ

আইন অমাক আন্দোলন প্রত্যাহারের সংবাদ—আইন সভার প্রবেশের জল্পনা কল্পনা—গান্ধিজীর বিবৃতি পাঠে অবসাদ— গান্ধিজীর সহিত আমাদের প্রকৃতিগত পার্থক্য—ধর্ম ও ধর্মভাবের উপর আমার কোভ—গান্ধিজীর নীতিবাদ।

e 05---ee.

# ৬২। স্ববিরোধিতা

গান্ধিজীর চিন্তা ও চরিত্র—তাঁহার মানসিক গঠন—সমাজতম্রবাদ ও গান্ধিজী—যন্ত্র্যুক্তন সমক্তা—গান্ধিজীর কার্যাপন্ধতি— চরকা, তাঁত ও থাদি—কুটার শিল্প-কল-কারখানা-ভীতি— পাদ্ধিজীর স্ববিরোধিতা—ভারতীয় দেশীয় বাইগুলির স্বৈর শাসন— গান্ধিজী ও দেশীয় রাজন দেশীয় রাজ্যের ব্রিটিশ কর্মচারী-कः श्वित ও दिनेश बाङा — शाकिङी अ अभिनावी अथा।

000-090

#### ৬৩। ক্রদয়ের পরিবর্ত্তন না বলপ্রয়োগ

গান্ধিজীর অভিংদা-নীতি—অভিংদা নীতির সমালোচনা—অভিংদা ও স্তা কি এক কথা গ---সমাজ ও বাই ছিংসাব উপৰ প্ৰতিষ্ঠিত--বলপ্রোগের প্রয়েজনীয়তা—বাক্তিগত সম্পতিও বলপ্রয়োগ— अविशास्त्रीय अन्यय अभिवर्तन- विश्व व्यास्त्रीमान প্রভাব—উচার ভবিষাং সম্ভাবনা—গাছিলীর নীচি ও বাস্তব यवस्य--- প্রাচ্চার এব রূপাসুর---বলপ্রারাগের কর্মন-সমাভ ব্যবস্থা প্রিবর্তনে অভিসের শক্তি সীমাবন-জেনীহীন সমাঞ্চ-ব্যবস্থা ৮

#### ৬৪। পুনরায় দেরা জেলে

কলিকাত। চইতে বনুশী-নেরা ছেলে কঠোর বাবছা-কম্লার পীড়া ও বাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে ছুকিত্ব:--আইন অমাস্থ আন্দোলন প্রভাবের ও কংগ্রেদে নিয়মতামিক রাজনীতির প্রভাব-মামার মানসিক অবসাদ-কার্যাকরী সমিতির স্মাক-ज्ञवान लोजि-कार्यक्रे निमिलिय नवम शृक्षा-शर्स्यराधेय स्व-श्रक्-चाइ-6/15 लाबा चात्रह-कमलात नी पा-धनाव निम इति । १३८-७०२

#### ৬৫। এগার দিন

রোগশ্যার কমলা-আমাদের বিবাহিত জীবন-পুরাতন স্থতি-

বিষয়

ગુકા

বাহিরের ঘটনা সম্পর্কে মত প্রকাশে অনিচ্ছা—কংগ্রেদী কলছ দেখিয়া বিধাদ—পুলিশের সহিত নৈনী জেলে গমন।

#### ৬৬। কারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন

কমলার পীড়ার ভূশিস্তা—অটোবরে কমলার সহিত পুনরার সাক্ষাং—কমলার ভাওয়ালি বাত্রা—আমার আল্মোড়া জেলে গ্রন—পর্কত দর্শনে আনন—থা আফুল গফুর থার প্রেফ্তার ও কারাদণ্ডের সংবাদ—আল্মোড়া জেল হইতে ভাওয়ালিতে কমলার সহিত সাক্ষাং।

605---638

# ৬৭। কতকগুলি আধুনিক ঘটনা

বোষাই কাথেয়—ব্যবস্থা পরিষদের নির্কাচন—কংগ্রেম জাতীর দল—কংগ্রেম ও সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা—বাসলার প্রতি বিশেষ অবিচার—হিন্দু মহাসভা ও মৃস্লিম কন্দারেন্সের প্রগতিবিবোষী মনোবৃত্তি—জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটির বিপোট—ওট্টারা চুক্তির ফল—প্রস্তাবিত শাসনতত্বের প্রতিবাদ—মভারেটদের বিকোচ—শৃক্তবাষ্ট্রের পরিকল্পন—সরকারী দমননীতির অবাধ প্রবোগ—আমাদের রাজনী,ভিকগণের জাগতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে অক্তা—অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন—নৃতন সমাজ বাবছার আবেক্সকতা—বিকল্প স্বার্থ স্ক্রাতের ভীল্লভা—সমাজভন্তবাদের প্রযোজন—ভারতে কৃষক ও শ্রমিকদের ক্রমানতি—উদ্ধারের পর্ব-বিটিশ সাম্লাজাবাদ ও কাহেমী স্বার্থ—কাল মার্কদের মতবাদ—লোভিরেট কশিয়া—ভাগতের সমস্তা—কম্নাভিজ্ঞ নতে, সাম্প্রেদিন—লোভিরেট কশিয়া—ভাগতের সমস্তা—কম্নাভিজ্ঞ নতে, সাম্প্রেদিন—লোভিরেট কশিয়া—ভাগতের সমস্তা—কম্নাভিজ্ঞ নতে, সাম্প্রেদিন—লোভিরেট কশিয়া—ভাগতের সমস্তা—কম্নাভিজ্ঞ নতে,

676--- 68.

#### ৬৮। উপসংহার

আত্মবিরেগণ--বানস্থানী আবাবের মত--বর্তমানের সংশয় ও ভবিষ্যতের আশা।

385--- \$86

# পুনশ্চ

**688—686** 

কোষেটা ভূমিকম্প-কাৰামৃত্তি-পীচিতা পত্নীকে দেখিবার জন্ম জার্থানী যাত্রা।

পাঁচ বংসর পর

\$86-66B

মানসিক অশাস্থি—আন্তর্ক্জাতিক বাজনীতির প্রতিক্রিয়া—খদেশে প্রক্তাবর্জন—কংগ্রেসের সভাপতিত্ব —কংগ্রেসী কার্ব্যাধারার নৈরাক্ত—নৃত্র শাসনতম্ব — নির্কাচনী প্রচারক্ষরা—ভাবত অমণ—কংগ্রেগ মন্থী মণ্ডলের কার্য—গভর্গনেটের বিবোরীভা — ইউরোপ রাজা—বাসিংসানা, লাওন, পারী—মূর্ণনিন, জীপের রাজনীতি—প্রিপুরী কংগ্রেগ—ভারচন্দ্র বহু—দেবীর রাজ্য— জাতীর প্রিক্রনা ক্ষিটি—চীন অমণ —বিতীর মহানুদ্ধের স্করনা— বৃটিশ গভর্গনেটের মনোভাব—ভারতের আল্লেক্স্রবৃদ্ধা— রাজাগোলাচারীর আপোর প্রস্তাব আল্লেক্স্রবৃদ্ধা—

| পরিশিষ্ট—ক | 466-664                  |
|------------|--------------------------|
| পরিশিষ্ট—খ | 66r-69)                  |
| পরিশিষ্টগ  | <b>७</b> ९১— <b>७</b> ९২ |

# চিত্ৰ-সূচী

|                                                                               |                       |                  | 301         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| গ্রন্থকারের পিতা                                                              | •••                   |                  | মৃখ-চিত্ৰ   |
| পণ্ডিত মভিলাল নেহর                                                            |                       |                  | • .         |
| क्टर्रमालद मांजा खत्रभवांनी त्नरक                                             | •••                   | •••              | ۶.          |
| माञ्चिनित्कारत त्रवील महत्व क धरतन।                                           | ল                     | •••              | 95          |
| জনসভায় বকৃতা                                                                 | •••                   | •••              | <b>⊳</b> 8  |
| লাহোর কংগ্রেস (১৯২৯)                                                          | •••                   | •••              | ₽8          |
| সভাপতি জওহরলাল নেহর দণ্ডারমান                                                 |                       |                  |             |
| মহিলা সভ্যাগ্রহিগণ                                                            | •••                   | •••              | ২৩১         |
| মধ্যহলে শীমতী কমলা নেহক উপবিষ্টা                                              |                       |                  |             |
| জওহরলাল নেহরু (১৯৩০)                                                          |                       | •••              | <b>২</b> 8২ |
| জওহরলাল নেহরুর বিচার (১৯৩০)                                                   | •••                   | •••              | <b>२</b> १8 |
| ৰঞ্গণ ৰিচার দেখিবার জ্ঞা নৈনী জেলের বা                                        | ইরে অপেকা করি         | <b>তেছে</b> ৰ    |             |
| ১৯৩০ সালে জওহরলাল নেহরুর বিচার                                                | ब …                   | •••              | ২৫৬         |
| (২) জেলের দরজায় জনতা<br>(২) .বিচার : পণ্ডিত মতিলাল <b>জও</b> হরলালে          | र्वनिवर्ति केर्साव हा |                  |             |
| (২) াবচার : গাওত শাতলাল জ্বতংগলালে<br>(১) পুত্রের সহিত দেখা করিবার জ্ঞাপণ্ডিয |                       | কেনে ৬নং         |             |
| বারেকে ঘাইতেহেন                                                               | - 11 - 11 - 1 - 11    |                  |             |
| করাচী কংগ্রেস                                                                 | •••                   | •••              | २৮४         |
| জওংরলাশ জাতীয় পতাক উত্তোলন লক্ষ্য ৰ                                          | <b>বিতেছে</b> ন       |                  |             |
| আইন অমান্ত আন্দোলনের সূচনা                                                    | •••                   | •••              | २४७         |
| সংগ্রামের আরছে মালাভূষিত জ্ <b>ওহ্রলা</b> ল প্                                | वः कमला (नरुक         |                  |             |
| স্থ্রী ও কন্মাসহ জওহরলাল                                                      | •••                   | •••              | २৯०         |
| ইন্দিরা প্রিয়দর্শিনী                                                         | •••.                  | ,••• .           | २৯२         |
| জওহরণালের কন্তা                                                               |                       |                  |             |
| গোলটেবিল বৈঠক হইতে প্রত্যাগত                                                  | মহাত্মা গাৰ           | ীর               |             |
| সাক্ষাংলাভের জন্ম বোম্বাই যাত্রা                                              | কালে চিও              | <b>ही (हेम</b> र | ન           |
| গৃহীত জওহরলালের ফটো;                                                          | <b>জ ও</b> হরলাল      | ં હ              | 1:          |
| শেরোয়ানীর (তাঁহার পার্শে                                                     |                       |                  | <b>ों</b>   |
| ষ্টেশনে গ্রেফ্তার হইয়া এলাহাবার                                              |                       |                  | <b>७</b> 8∙ |
| গ্রন্থকার                                                                     | ***                   |                  | 65.         |
| ক্মলা নেহরু                                                                   | • • •                 | • • •            | than h      |

# কাশ্মীর হইতে অবতরণ

"কোন লোকের পক্ষে নিজের বিষয় লিখিতে যাওয়া বেমন তৃত্তিকর, তেমনি কঠিন। নিজের কোন অকীর্ত্তিত কথা বলিতে গোলে বৃকে যেমন বাজে, তেমনি আত্মপ্রশংসাও পাঠকগণের নিকট কর্ণ পীড়াদায়ক।"

---আব্রাহাম লিম্বন।

বড়-ঘরের একমাত্র পুত্রের অতিরিক্ত আদরে নাই হওরার সন্থাননাই অধিক; বিশেষতঃ ভারতবর্বে। জরোর পর এগার বংসর পর্যন্ত সেইই যদি একমাত্র সন্তান হয়, তাহা হইলে অত্যধিক প্রশ্রেরর পরিণাম হইতে তাহার পক্ষে অব্যাহতি পাওয়া কঠিন। আমার কনির্চা ভগিনীম্বর আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট। আমাদের প্রত্যেক তুইজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধানও ক্ষেক বংসর করিয়। অতএব, সমবয়সী সাধীর অভাবে আমার শৈশবজীবন একাকী নিঃসঙ্গভাবে কাটাইতে হইয়াছে। আমাকে বাল্যকালে কোন প্রাথমিক বিভালয়ে অথবা কিগ্রবাগার্টেন শিক্ষার জন্ম দেওয়া হয় নাই বলিয়া বিভালয়ের সাধীদের সহিত মিশিবারও স্ব্রোগ পাই নাই। আমার শিক্ষার ভার গৃহ-শিক্ষারী ও গৃহশিক্কগণের হাতে দিয়া সকলে নিশ্বিস্ত ছিলেন।

আমাদের গৃহে লোকের অভাব ছিল না। সাধারণ হিন্দুপরিবারের যতই
নামাদেরও জ্ঞাতি ভ্রাতাভারী ও কুটুর বন্ধনে পরিবৃত পরিবার। কিন্তু আমার
নঠাত ভাইরা তথন কেহ কলেজে কেহ বা ইন্থলে পড়িতেন। তাঁহাদের
্হিত আমার বয়সের ব্যবধান এত অধিক ছিল দে, তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের
দহিত থেলিবার অথবা মিলিয়া মিশিয়া কান্ধ করিবার অবোগ্য মনে করিতেন।
কান্ধেই বৃহৎ পরিবারের মধ্যেও আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করিতাম এবং
একাকীই কোন ধেয়াল বা ধেলা লইয়া সময় কাটাইতাম।

আমবা কান্মীরী ব্রাছণ। ছুইশত বংসর পূর্বের, অষ্টাদশ শতান্ধীর প্রথম ভাগে, আমাদের পূর্ববৃদ্ধরের যশঃ ও ঐশর্য্যের অন্তসদ্ধানে পর্বতের উপত্যকা হুইতে সমৃদ্ধিশালী সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করেন। ওবদ্ধবেব তথন মৃত, মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্ধুধ, ফাককসিরার তথন দিলীর সিংহাসনে। আমাদের পূর্ববৃদ্ধব

#### व अस्त्रमान व्यवस

রাজা কাউল সংস্কৃত ও পারস্থ ভাষায় পণ্ডিতরূপে কাশ্মীরে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। সম্রাট ফারুকসিয়ার যথন কাশ্মীরে যান, তখন তিনি সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সন্তবতঃ সমাটের অন্থরোধে তিনি পরিবারবর্গ সহ ১৭১৬ সালে দিল্লী চলিয়া আসেন। দিল্লীতে তিনি একটা খালের ধারে আবাসবাটীও জায়গীর পান। এই খাল (নহর) হইতেই রাজা কাউলের নামের সহিত "নেহরু" উপাধি যুক্ত হয়। কাউল ছিল আমাদের পারিবারিক উপাধি—তাহা দাঁড়াইল কাউল নেহরু। পরবর্ত্তী কালে কাউল পরিত্যক্ত হইল রহিল নেহরু।

সেই রাজনৈতিক অব্যবস্থার দিনে বছ ভাগ্য-বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া নেহক পরিবারের জায়গীর ক্রমশং শীর্ণ হইয়া অবশেষে বিলুপ্ত হইল। আমার প্রশিতামহ লক্ষীনারায়ণ নেহক দিল্লীর তথাকথিত সম্রাট দরবারে 'দরকার কোম্পানীর' উকীল নিযুক্ত হইলেন। আমার পিতামহ গক্ষাধর নেহক ১৮৫৭ সালে বিরাট বিস্তোহের পূর্বকাল পর্যান্ত কিছুদিন দিল্লীর কোতোরাল ছিলেন। ১৮৬১ সালে মাত্র ৩৪ বংসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

১৮৫৭-র বিজ্রোহের সঙ্গে দিল্লীর সহিত আমাদের পরিবারের সম্পর্ক **শে**य হয় এবং ইহার ফলে আমাদের পারিবারিক প্রাচীন কাগন্তপত্র দলিলাদি নষ্ট হইয়া যায়। সমস্ত ভূসম্পত্তি প্রায় বিনষ্ট হওয়ায়, আমাদের পরিবার অন্যান্ত বহুতর গৃহহারাদের সহিত যোগ দিয়া প্রাচীন রাজধানী ছাড়িয়া আগ্রায় চলিয়া আদেন। তথনও আমাদের পিতার জন্ম হয় নাই। কিছু আমার তুই জ্যেষ্ঠতাত জুক্ত আমার ছোট জেঠা মহাশয় এবং আমাদের পরিবারের আরও কয়েকজন এক আক্সিক ও শোচনীয় মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। দিল্লী হইতে আগ্রার পথে তাঁহার সহিত অক্সাক্তের সঙ্গে তাঁহাদের কনিষ্ঠা ভন্নীও ছিলেন। এই অল্পবয়স্কা বালিকা অন্তান্ত কাশ্মীরী বালিকার মতই অসামার রূপসী ছিলেন। পথে কয়েকজন ইংরাজনৈত্ত আমার পিদীমার রূপলাবণ্য দর্শনে মনে করিল, **ष्किरामशा**नम् कान हेः दब्ध वानिकारक চूद्रि कृदिमा नहेमा गाहेर उट्टन । उथनकात দিনে এইরূপ অভিযোগের বিচার ও শান্তি কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ হইত **धदः इग्र**टा बद्धकान मस्पारे स्क्रामशानग्र ७ बजाक मनीरनत पथिपार्शक तरक ঝুলাইয়া ফাঁসী দেওয়া হইত। কিন্তু ভাগ্য ভাল যে, জেঠামহাশয় ইংবাজী জানিতেন। তাহার ফলে বিচারে কিছু বিলম্ব হইল। ইতিমধ্যে তাঁহাদের পরিচিত একজন ঘটনাক্রমে সেই পথে আদিয়া পড়ায়, তিনি তাঁহাদিগকে উদ্ধার क्रिलिन।

আগ্রায় তাঁহারা কিছুকাল বাস করিলেন। এই আগ্রায়, ১৮৬১-র

# कान्त्री न स्टेटल जनवन्न

এই মে আমার পিতা ভূমিষ্ঠ হন। → আমার পিতার জন্মের তিন মান প্রেই আমার পিতামহ লোকান্তরিত হইরাছিলেন। পিতামহের বে ক্স চিত্র আমানের গৃহে রহিয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, তাঁহার পরিধানে মোগল দরবারের পোবাক, হাতে বাঁকা তরবারি; দেখিলে মোগল অভিজাত বলিয়া ভ্রম হয়। কিছ তাঁহার অবয়বে কাশ্রীরী ছাপ স্থাপাই।

পরিবার প্রতিপালনের ভার পড়িল আমার ছই জেঠার উপর। পিতা ভখন শিশু, সর্ববজ্যেষ্ঠ বংশীধর নেহক ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বিচার বিভাগে চাকুরী গ্রহণ क्विलान । नानाञ्चारन वमली श्रुवाद करण जिनि व्यथिकाः नगरवरे गविवाद इडेट्ड दिष्टित शांकिएजन। यथाम नन्तनान द्यारक सनीत्र दार्खा ठाकृती श्राहण করেন। ইনি দশ বংসর রাজপুতানার খেতরী রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। শরে षार्टन পড़िया षाधाय षार्टन राउनादा श्रदेख हन। षामाद शिष्ठा हैरावर ক্ষেহচ্ছাদ্বে লালিতপালিত। ইহাদের পরস্পরের প্রতি অমুরাগ ছিল গভীর। পিতার ক্লেহ, ভাতার প্রীতিমিশ্রিত দে এক আকর্ষ্য নিবিড সম্পর্ক। সর্বাকনিষ্ঠ विनन्ना भिछा ছिल्म भिछामशीत जामरतत इनान। এই तुका महिनात हिन याधीन हेम्हान कि । जांशाद अधिशादक अवत्श्वा कदा कठिन हिल । जांशाद পরলোকগমনের পর অর্দ্ধশতাকী অতিবাহিত হইয়াছে; কিন্তু এখনও প্রাচীনা काशीदी महिनादा ७ जाहाद अथद कर्ज जानिमान जुनिएन भारतन नारे। क्ष्मिमहागद्म नदश्रिकिक हाहेटकाटि यात्र मिटनन। हाहेटकार्ट निर्वा হইতে এলাহাবাদে উঠিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিবারর্গও এলাহাবাদে উঠিয়া আসিলেন। তথন হইতেই এলাহাবাদে আমরা স্বায়ীভাবে বাস করিতে नाशिनाम । वहर्वर পরে এইখানেই আমার জন্ম হয় । क्रा भगात वृद्धित गर<del>ण</del> স্কে জেঠামতাশ্য স্থানীয় ব্যবহারজীবীদের অক্তম প্রধান হইয়া উঠিলেন। ইতিমধ্যে আমার পিতা কাণপুর ও এলাহাবাদে স্কুল ও কলেজের শিক্ষায় অগ্রসর হইতেছিলেন। তিনি বালাকালে পার্শী ও আরবী ভাষায় শিক্ষালাভ করেন। তারপর কিশোর বয়সে তাঁহার ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। কিন্তু সেই বয়সেই তিনি পার্শীভাষায় স্থপণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। আরবীতেও তাঁহার যথেষ্ট অধিকার ছিল। এই কারণে প্রাচীনগণ তাঁহাকে শ্রন্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন किन हेश मर्वा कुल करणराख्य हाजाबीयरन जिनि विविध नहामी ७ छहामीय जन्म थााि यान इरेशा छे द्विशािहालन। जिन जान हिला जामर्न कान मिनरे ছिলেন না। लिथाপড़ा অপেকা খেলাগুলা এবং সঙ্গীদের সহিত নানা ছঃসাহসিক ভঙিষান করিতেই তিনি ভালবাসিতেন। কলেন্দের দুর্দান্ত ছেলেদের দলের

এক আশুর্গ ও কৌতৃর্লোদীপক সৌসাদৃশ্য এই বে, কবি রবীজ্ঞনাথ ঠাকুরও ঠক এই বংসরের ঐ সাসের ঐ ডারিখে ভূমিট হল।

### TOTAL COLD

জিনি ছিলেন সেতা, বৰন একৰাত কৰিকাতা ও বোৰাই বাজীত আছ ভাৰতীৰনৈত্ৰ মধ্যে শাভাত্ত বেশভ্বা ও আচাৰ ব্যবহাৰেৰ অহকৰণেৰ বেজবা হৰ নাই, নেই সৰবই তিনি উহাব প্ৰতি আৰুই হন। জেনী ও ভূৰ্যান্ত হইলে ভিনি ইউৰোশীয়ান অধ্যাপকদেব প্ৰিন্ন ছিলেন এবং নৰ্কলাই সৰব ব্যবহা পাইতেন; তাহাব তেজবিতা তাহাদেব ভাল লাগিত। তিনি মেধাৰী ছিলে বলিৱা মাৰে মাৰে পড়াওনা কৰিৱা অমনোৰোগিতাৰ ক্তিপ্ৰণ কৰিৱা লইতেন কাজেই ক্লাসেও তিনি ভাল ভাবেই কাটাইয়া বাইতেন। প্ৰবৰ্তী কালে তি তাহাৰ অধ্যাপকদিগেৰ অক্তম এলাহাবাদ মূব সেণ্ট্ৰাল কলেজেৰ অধ্য মি: ছাবিসনেৰ কথা আমাদেব নিকট সন্ত্ৰমন্তৰে উল্লেখ ক্ৰিভেন। তাহা ছাত্ৰজীবনে উক্ত অধ্যাপকেৰ লেখা একধানি পত্ৰ তিনি সবছে ব্যব

বিশেষ কৃতিছ না দেখাইলেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি একে এবে উত্তীর্ণ হন। বি, এ, পরীক্ষা আসিল। তিনি দেখিলেন পড়া তৈরী হয় নাই প্রথম দিন প্রশ্নপুত্রের উত্তর লিখিয়া তিনি সন্তই ইইলেন না। তিনি ভাবিলেন পাল করিবার আশা আর নাই। ইহা ভাবিয়া তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না পরীক্ষা-গৃহের পরিবর্গ্তে, তাজমহলে গিয়া সময় কাটাইতে লাগিলেন (তখন আগ্রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা হইত)। তিনি পরীক্ষা দিতেছেন না জানিতে পারিয়া তাঁহার অধ্যাপক তাঁহাকে ডাকিয়া ভর্ম সনা করিলেন এবং বলিলেন য়ে, প্রথম প্রশ্নপত্রের উত্তর ভালই ইইয়াছে। অস্তান্ত প্রশ্নপত্রের উত্তর না দেওয়া অতান্ত নির্ক্ বিভাব কাল হইল। বাহা হউক আমার পিতার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার এইখানেই শেষ। তিনি আর কখনও বি, এ, পরীক্ষা দেন নাই।

ইহার পর তিনি জীবিক। অর্জনের উপায় চিন্তা করিতে নাসিলেন।
বভাবতঃই আইন ব্যবসায়ের কথা তাঁহার মনে পাঁজিল। ভারতবর্বে
কেবলমাত্র আইন ব্যবসায়েই প্রতিভা ও বোগাঁতার প্রকার আছে।
তাঁহার জ্যেন্ঠ প্রতার দৃষ্টান্তও তাঁহার চক্র সম্প্রেই ছিল। তিনি
হাইকোর্ট্রের ওকালতী পরীক্ষা দিলেন। পাল ত' হইলেনই উপরত্ত সর্বপ্রথম হইয়া একটা বর্গ-পদক লাভ করিলেন। তিনি মনোমত পথ
ব্রিয়া পাইয়া থকটা বর্গ-পদক লাভ করিলেন। তিনি মনোমত পথ
ব্রিয়া পাইয়া হুবী হইলেন এবং তাঁহার দৃচ ধারণা হইল, আইন
ব্যবসায়ে সাফল্য স্নিন্চিত। তিনি কাণপুর জিলা আদালতে ওকালতী
আরম্ভ করিলেন এবং সাফল্য লাভের আত্রহে ক্রিন পরিপ্রথমে অন্ত দিনেই
কিছু প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। কিছু তাঁহার ক্রীড়াক্রীভি ও অন্তান্ত্র
আনোদেও কিছু সমন্ন ব্যর হইড, ক্রী ও 'দক্রেণ' তাঁহার বিশেব অন্তর্যান্তি

# THE WAY SHOP

কাশপুরে তিন বংসর শিকানবিশ কবিছা শিতা বাগাহানত বৃত্তি কোল বোগ বিদেন। ইহার আন্নবিন পরেই উহার আেটবাতা পতিত নক্ষালের করে। মৃত্যু হইল। শিতা শোকাবেগে মৃত্যান হইলেন। শিক্তৃন্যু কেহমহ আতার মৃত্যু, কেবল উহারই বিরোগবাধা নতে, একটি বৃহৎ পরিবাবের বিনি কর্তা এবং বাহার উপার্ক্ষন সর্বাধিক, তাহার অভাবে সমস্ত ভারও শিতার করে পড়িল।

সাফল্যের দচ্যত্তর লইয়া তিনি কর্ম-সাগ্রে ভূবিলেন; নিজেকে স্কল বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সর্বাশক্তি ব্যবসায়ে নিরোগ করিলেন। জেঠা মহাশরের মঙ্কেলগণ প্রায় সকলেই তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিলেন। তাঁহার সাফল্যের আশা অল্পদিনেই সকল হইল। অর্থাগ্যের সহিত নৃতন কারও আসিতে লাগিল। অপেকাকত তরুণ বয়সেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ উকীলক্সে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। এই সাফল্যের মূল্যস্বরূপ তিনি **তাঁহার সমন্ত** শ**ক্তি** नमछ कामना चारेनक्री श्रिवाद राख नमर्पन कदिलान। कि बनश्चिकंद, कि ব্যক্তিগত আর কোন কাজের অবসর তাঁহার রহিল না। ছটির দিন অথবা আদালতের অবকাশ সময়েও তিনি আইন ব্যবসায়ে ডুবিয়া থাকিতেন। তথন ভারতীয় রাষ্ট্র-সভা (কংগ্রেস) সমবেত ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যজেশীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। তিনি প্রথমদিকে কয়েকটি অধিবেশনে বোগ দিয়াভিলেন এবং কংগ্রেসের প্রতি একপ্রকার মানসিক আমুগতাও তাঁহার ছিল। किছ তথনকার দিনে কংগ্রেসের কাজে তিনি বিশেষ উৎসাহ দেখান নাই। ভিনি আইন ব্যবসায় লইবাই ব্যস্ত ছিলেন। বান্ধনীতি ও সাধারণের কাল সম্পর্কে সে সময় তাঁহার কোন নিশ্চিত ধারণা ছিল না। তখন ঐ সকল বিষয়ে ভিনি पूर अबहे औष थरत राशिष्ठित रिनश के मिक आकृहे इन नाहे। कान আন্দোলন বা প্রতিষ্ঠানে অপরের কণ্ডত্ব স্থীকার করিয়া যোগ দিবার মন্ত মানসিক चरहा छाराव हिन ना। छाराव वाना ७ श्रथम योवत्नव मुक्किइ श्र<u>क्</u>कि বাছত: শাস্ত বোধ হইলেও উহা এক নবীন রূপান্তরে নব নব জয়ের পথে মাঅপ্রকাশ করিল। এই শক্তিই ব্যবসায়ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিয়া ভিনি সাক্ষয় দাভ করিলেন। সাফল্যের সহিত আসিল সার্থক আত্মাভিমান ও আত্মপ্রভায়। উনি সংগ্রাম-বাধা ও বিপত্তির সহিত সংগ্রাম ভালবাসিতেন। মাকর্বা এই, রাষ্ট্রকেত্রকে এই কালে তিনি পরিহার করিয়া চলিতেন। গংকালে কংগ্রেসে রাজনৈতিক সংগ্রাম-প্রবণতা অতি অব্লই ছিল। উক, দে ভূমি ছিল তাঁহার অপবিচিত, আইন ব্যবসায়গত কঠিন পরিপ্রমেট উনি মন্ন থাকিতেন। সাকলোর প্রভোকটি সোপান দৃচ পদে অভিক্রম ারির। তিনি উর্কে উঠিতে লাগিলেন। অপবের অন্ধর্যাহে নতে, প্রবের পরিশ্রম

#### क्ष अहत्रमान (नहत्र

আত্মসাৎ করিয়াও নহে। তিনি মনে করিতেন, ইহা তাঁহার অধীয় বৃদ্ধি ও শোধ্যবলে।

অবশ্ব তিনি সাধারণভাবে জাতীয়তাবাদী হইলেও ইংরাজ এবং ইংরাজ চরিত্রের প্রশংসা করিতেন। তিনি ভাবিতেন, তাঁহার স্বদেশবাসীর যে অধঃশতন ঘটিয়াছে, বর্ত্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা তাহারই ফল। যে দকল রাজনীতিক কোন কাজ না করিয়া কেবল কথা বলিতেন, তাঁহাদের প্রতি তাঁহার মনে একটা অবজ্ঞার ভাব ছিল। অথচ কথা ছাড়া আর কি করা যাইতে পারে, সে সম্বদ্ধে তাঁহার নিজেরও কোন ধারণা ছিল না। নিজের সাফলোর গর্কে তিনি ইহাও মনে করিতেন যে, যাহারা জীবনমুদ্ধে সফলকাম হয় নাই (অবশ্ব সকলে নহে) এমন লোকেরাই রাজনীতি চর্চা করিয়া থাকে।

ক্রমশ: আয় র্ছির ফলে আমাদের জীবনযাত্রারও অনেক পরিবর্ত্তন ইইল।
আয় র্ছির অর্থই ব্যয় র্ছি। বিত্ত সঞ্চয় করাকে, পিতা নিজের ইচ্ছামত ও
প্রয়েজনমত অর্থ উপার্চ্ছন করিরার ক্ষমতার প্রতি অবিশাস বলিয়া মনে
করিতেন। আমোদ্রপ্রিয় এবং বিলাসপ্রিয় পিতা উপার্চ্ছিত অর্থ অক্সপ্রভাবে
বায় করিতে কোন কুঠাই বোধ করিতেন না। এইরূপে ক্রমশ: আমাদের
পারিবারিক জীবন পাশ্চাত্য-ভাবাপর ইইয়া উঠিল। এবং এই পারিপার্ষিক
অবস্থার মধ্যেই আমার শৈশব অভিবাহিত ইইয়াছে।

# শৈশবকাল

আমাদের স্বয়নালিত শৈশব কাল ঘটনাবৈচিত্রাহীন। মনে আছে, এই সময় আমার দাদারা বে সকল বিষয় আলাপ করিতেন, তাহার অধিকাংশই আমি ব্রিতাম না। সময় সময় ভারতবাসীদের প্রতি ইংরাজ ও ইউরেশিয়ানদের উদ্ধত ও অপমানস্চক ব্যবহারের বিষয় আলোচনা হইত এবং সিদ্ধান্ত হইত, প্রত্যেক ভারতবাসীরই কর্জব্য ইহা সন্থ না করিয়া প্রতিবাদ করা। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এই শ্রেণীর সক্ষর্ব অতি স্চরাচর ঘটনা বলিয়া প্রায়ই আলোচনা

এলাহাবাদে, ইংরেজী ১৮৮৯ প্রীষ্টাব্দের ১৪ নবেশর ১৯৪৬ নপ্তভের বৃদ্ধি নার্গনির্ধ ৭ই ভারিবে লাবার লগ্ন হয়।

### रेममबकान

হইত। যথনই কোন ইংরাজ ভারতবাসীকে হত্যা করিত, ইংরাজ জ্রীর বিচারে দে অব্যাহতি পাইত। রেলের কামরা ইউরোপীয়ানদের জল্প শতক্ত করা ছিল। যত ভীড়ই হউক না কেন, ঐ কামরা একেবারে শৃল্প থাকিলেও, কোন ভারতবাসীকে তথায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। ইয়োরোপীয়ানদের জল্প নির্দিষ্ট নহে, এমন কোন কামরায় য়িদ দৈবাৎ কোন ইংরাজ য়াত্রী থাকিতেন, তাহা হইলেও সেথানে ভারতীয়দের প্রবেশিধিকার নিষিদ্ধ। সাধারণ অমণউলান ও অলাল্ড স্থানেও শেতাঙ্গদের জল্প চেয়ার বেঞ্চ নির্দিষ্ট থাকিত। বিদেশী শাসকগণের এই সকল তুর্ব্যবহারের কথায় আমি ক্রুদ্ধ হইতাম; কোন ভারতীয়্ব ইহার প্রতিশোধ লইয়াছে, একথা ভনিলে আনন্দ হইত। মাঝে মাঝেই আমার দাদারা অথবা তাহাদের বন্ধুদের সহিত এই শ্রেণীর কলহ ঘটিত এবং ভাহা লইয়া আমরা উত্তেজিত ভাবে আলোচনা করিতাম। আমার এক দাদা শ্ব বিলর্চ ছিলেন এবং তিনি ইচ্ছা করিয়াই ইংরাজ এবং অধিকাংশ সময়ে ইউরেশিয়ানদের সহিত ঝগড়া বাধাইতেন। ইউরেশিয়ানরা শাসকজাতির সহিত শ্র্জাতিয়ত্ব প্রমাণ করিবার জল্প ইংরাজ শাসক ও বণিক অপেক্ষা অধিকতর রচ্ন অক্রেপ্রবারহার করিত। এই সকল কলহের অধিকাংশই রেল অমণকালে ঘটিত।

ইংরাজ শাসক ও তাহাদের ব্যবহারের জন্ত আমার চিত্তে বিক্ষোভের সঞ্চার হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার যতদ্ব মনে পড়ে, ব্যক্তিবিশেষ ইংরাজের প্রতি আমার মনে কোন বিরূপভাব ছিল না। আমার ইংরাজ শিক্ষয়িত্রী ছিলেন এবং মাঝে মাঝে পিতার ইংরাজ বন্ধুরা আমাদের বাড়ীতে আসিতেন। মনে মনে আমি ইংরাজদিগকে প্রকা করিতাম।

সন্ধাবেলা পিতার বৈঠকখানায় বন্ধু সমাগম হইত। দিবসের কর্ম্মান্তির পর তাঁহারা বিশ্রন্তালাপে প্রবৃত্ত হইতেন। পিতার উচ্চহাস্তে গৃহ মুখরিত হইরা উঠিত। তাঁহার প্রাণখোলা হাসি এলাহারাদের সকলেই জানিত। আর্থি মাঝে মাঝে তাঁহাদের পর্দার আড়াল হইতে উকি মারিয়া দেখিতাম এবং এই সকল বড় বড় লোকেরা কি কথাবার্তা বলেন, তাহা বুরিতে চেট্টা করিতায়। কখন ধরা পড়িলে, কেহ আমাকে টানিয়া লইয়া য়াইতেন। সলক্ষ্ম ভীকতার সহিত কিয়ংকাল পিতার ক্রোড়ে বসিয়া চলিয়া আসিতাম। একদিন দেখি, পিতা ক্লারেট বা ঐ জাতীয় এক প্রকার রক্তবর্ণ মছাপান করিতেছেন। হইকীয় নাম আমি আনিতাম, কেননা প্রায়েই পিতা বছুগণের সহিত হইকী পান করিতেন। কিছ লোহিত বর্ণের তরল পানীয় দেখিয়া আমি ভয় পাইলাম এবং দৌড়াইয়া গিয়া মাকে বলিলাম, বাবা রক্তপান করিতেছেন।

আমি অভিশয় শিতৃতক্ত ছিলাম। আমার দৃষ্টিতে ভিনি ছিলেন শক্তি সাহ্দ ও প্রতীভাদীও বৃদ্ধির প্রতীক। অক্তান্ত বাহাদের দেখিতাম, ভাঁহাদের জুপেকা উাহাকে অনেক শ্রেষ্ঠ মনে করিডার। ভাবিডার, আমি বড় হইলে বাবার রভ হইব। ভক্তি ভালবাসা থাকিলেও আমি বাবাকে তর করিভার। বনন ডিনি চাকর বাকর বা অন্ত কাহারও প্রতি কৃত্ব হইডেন, তবন তাহাকে আমার ভর্ত্বর মনে হইত। ওাহার কৃত্ব মৃতি দেখিরা আমি ভবে কাশিতার। চাকরের প্রতি ওাহার নিষ্ঠুর ব্যবহারে মনে মনে রাগও হইত। শিতার মত আভর্ত্বর শ্রেজাক আমি কোথাও দেখিরাছি বলিয়া মনে পড়ে না। কিত্ব সৌভাগ্যক্রমে তিনি অভিমাত্রায় রক্তপ্রিয় ছিলেন এবং নিজেকে সম্বর্গ করিবার মত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিও ভাঁহার ছিল। প্রায়ই তিনি আত্মসম্বর্গ করিতেন। বরসের সক্ষে বাছায় নিজেকে সংবত করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি গাইয়াছিল। পরে তিনি ধর্য্য হায়াইয়া পূর্বের মত রুঢ়তা কদাচিৎ দেখাইতেন।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে, একবার পিতা আমার উপর ক্রুন্থ ইইয়ছিলেন।
আমি তথন পাঁচ কি ছয় বংশরের। একদিন দেখি, পিতার অফিসম্বরের
টেবিলের উপর তুইটি ফাউন্টেন পেন বহিয়ছে। দেখিয়া লোভ ইইল।
মনে মনে ভাবিলাম, বাবার তো একসঙ্গে তুইটা কলমের দরকার নাই;
কাজেই একটি আমি তুলিয়া লইলাম। পরে দেখি, বাড়ীময় হারান কলম
বুঁজিবার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে,—আমি ভয় পাইলাম, কিছু কিছু বিলিলাম
না। কলমটি পাওয়া গেল এবং আমি বে অপরাধী তাহাও জানিতে কাহারও
বাকী বহিল না। পিতা ক্রুদ্ধ ইইয়া আমাকে ভীষণ প্রহার করিলেন।
বেদনায়, কোভেঁ অপমানে অধীর হইয়া: আমি মার নিকট ছুটিয়া গেলাম।
আমার শরীরের বেদনা-স্থানগুলিতে কয়েকদিন ক্রীম প্রভৃতি মালিশ করিতে
ইইয়ছিল।

এই শাসনের জন্ম পিতার প্রতি আমার মন মোটেই বিরক্ত হয় নাই।
আমার মনে হয়, তথন আমি ভাবিতাম, প্রহারের মাত্রা একট্র বেশী হইকেও
গান্তি ঠিকই হইয়ছে। আমার প্রছাভক্তি চিরদিন প্রথম থাকিলেও ভাহা
ভয়মিপ্রিত ছিল। কিন্তু মারের সকে সক্ষ ছিল অক্তরুপ। মাকে আমি
মাটেই ভয় করিতাম না। কেন না, আমি জানিতাম, আমি য়াহা করিব
তিনি ভাহাতে সায় দিবেন। আমার প্রতি তাঁহার নির্মিচার সেহের
মাতিশব্যের স্থবোগ লইয়া আমিও যথেই আবদার করিতাম। বাবা অপেকা
াকেই আমি বেশী চিনিতাম; মার সহিত আমার ঘনিইতা ছিল বেশী।
য় কথা আমি বাবাকে বলিতে পারিতাম না, তাহা অনাল্লাদে মাকে বলিভাম।

া ছোটবাট ছিলেন এবং ফিটফাট থাকিতেন। অল্লাদিনের মধ্যেই লছার
নামি মার প্রায়্র সমান হইয়া উঠিলাম। এবং তাঁহাকে আমার সমকক্ষ বলিরাই
নে করিতাম। মারের রুপলাবণ্য, তাঁহার বালিকাছ্লেভ ছোট ছোট

হাত পা বেধিরা আমি মৃশ্ব হইতাম। আমার মাতামহত্ত্ব কারীর হইতে অপেকারত নবাগত, মাত্র তুই পুরুষ পূর্বে তাঁহারা কলভূমি হইতে আসিরাছিলেন।

বাল্যকালে মনের কথা বনিবার আর একজন সন্ধী ছিলেন। তিনি বাধার মূলী; মূলী মোবারক আলী। তিনি বাধার্যনের এক ধনী পরিবারের বংশধর।
১৮৫৭-এর বিল্লোহে এই পরিবারের সর্মনাশ হয়। ইংরাজ দিপাহিরা এই পরিবারের অনেককেই সমূলে উৎসন্ধ করিয়াছিল। সেই ত্বংশান্ত জাহাকে ধীর পঞ্জীর এবং সকলের প্রতি সদয় করিয়াছিল। বিশেষতঃ ছেলেপিলে তিনি বড় ভালবাসিতেন। বধনই আমি অন্থবী হইতাম অথবা বিপদে পড়িতাম, তখনই তাঁহার নিরাপদ আপ্রয়ে ছুটিয়া যাইতাম। তাঁহার স্থন্মর পক শাল্ল দেখিরা আমি মনে করিতাম, তিনি অতি প্রাচীন কালের লোক। তিনি অনেক প্রাচীন কাহিনী আনিতেন। আমি গল্প বলিবার জন্ম আবদার করিতাম। তিনি আরব্য উপক্লাস অথবা অন্তান্ত কাহিনী, কিয়া ১৮৫৭-৫৮র ঘটনা বলিতেন। আমি ফটার পর ফটা অপলক নেত্রে সেই সকল আশ্বর্য গল্প শুনিতাম। আমি বংগ্টে বড় ইবার পর "মূলীজীর" মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁহার শ্বতি বড়মূল্য সম্পাদের মত এখনও আমার মনে উজ্জ্বল বহিয়াছে।

অন্ত:পূরে মা ও এরঠিমাদের নিকট আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব উপাধ্যান তনিতাম। নন্দলাল নেহকর পরী, আমার ক্রেঠিমা প্রাচীন পূরাণ ও গল্পের ভাণ্ডার ছিলেন। তাঁহার নিকট তনিয়া তনিয়া আমি ভারতীয় পুরাণলাস্ত এবং উপকথায় অনেক জ্ঞান লাভ করিয়াছিলাম।

ধর্ম সম্বন্ধে আমার ধারণা অভ্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। আমি উহা স্ত্রীলোকের ব্যাপার বলিয়া মনে করিতাম। বাবা এবং আমার ক্রেঠাতো ভাইরা ইহা লইরা ঠাট্টা তামাসা করিতেন এবং তুচ্ছতাচ্ছিলা করিতেন।

বাড়ীর মেয়েরা পাল পার্বণে ব্রত পৃঞ্জাদির অস্কুচান করিতেন। বদিও ঐপ্তলি আমার ভাল লাগিত তথাপি বয়ন্দরে অস্কুরণ করিয়া ঐগুলির প্রতি অবজ্ঞার ভাব দেখাইতে চেটা করিতাম। প্রায়ই মা ও জেঠিমাদের সহিত গুলামানে বাইতাম। তাঁহাদের সহিত এলাহাবাদ ও বারাণসীতে মন্দিরে দেবনর্শনও করিতাম। বিখ্যাত সাধু সন্মাসীর দর্শনেও আমি তাঁহাদের সন্ধী হইভাম। কিন্তু এই সকল ঘটনা আমার চিত্তে বিশেষ বেথাপাত করে নাই।

ইহা ছাড়া বড় বড় উৎসবে আমোদ হইত। হোলীর দিনে সমগ্র নগরী উৎসব কোলাহলে মুখরিত হইরা উঠিত, আমরা বং ও আবীর ছিটাইরা আনন্দ কবিতাম। দেওবালী রাত্তে গৃহে গৃহে সহত্র সহত্র ভিমিত-ভাতি মুখ্পেরীশ কলিয়া উঠিত। ক্যাটমীতে কংস-কারাগারে শ্রীক্তক্ব ক্যা উপলক্ষ্যে মধারাত্তে

# क्षत्रकाम (भरक

বিশেষ প্রার আয়োজন হইত (আমাদের পকে ততকর জাগিয়া থাকা কঠিন হইত )। দশহরা ও রামলীলায় প্রীরামচন্দ্রের লছাবিজয় প্রভৃতি প্রাচীন কাহিনীর জীবন্ধ চিত্র মৃক অভিনেতাগণ কর্ত্বক অভিনীত হইত। বড় বড় মকের উপর সীতা রাম লক্ষণ প্রভৃতি থাকিত। সেইগুলি লইয়া শোভাযাত্রা হইত। বিশাল জনতা তাহা দেখিবার জন্ম সমবেত হইত। মহরমের দিন আমরা ছেলের দল রেশমী পোষাক পরিয়া স্থাব আরবের হাসান হোসেনের ছংখন্থতিস্থতিত শোক্ষাত্রা দেখিতে যাইতাম। বংসরে ছইবার কদের সময় মৃশীজী উত্তম বসন পরিয়া জুন্মা-মসজিদে নামাজ পড়িতে যাইতেন। সেদিন তাহার বাড়ীতে আমরা বিবিধ মিটার ভোজন করিতাম। ইহা ছাড়া হিন্দুপঞ্জিকান্থ্যারী রক্ষাবন্ধন, ভাইফোটা প্রভৃতি ছোটখাট উৎসব হইত।

আমাদের এবং অক্টাক্ত কাশ্মীর পরিবারে আরও কতকগুলি উৎসব হয়, বাহা এ অঞ্চলের হিন্দুরা পালন করেন না। তাহার মধ্যে প্রধান ইইল, নওরোক্ত; সক্ষং বংসরের প্রথম দিবস। এই বিশেষ দিবসে আমরা নববন্ধ পরিধান করিতাম, বাড়ীর ছেলেপিলেরা এদিন কিছু কিছু পয়সাও পাইত।

কিন্তু সমস্ত উৎসবের মধ্যে, আমার জন্মদিনের বাৎসরিক অনুষ্ঠানটিই আমার সর্বাধিক প্রিয় ছিল, এই উৎসবের নায়ক আমি স্বয়ং। এই দিন আমার আনন্দ ও উৎসাহের অস্ত থাকিত না। অতি প্রত্যুবে এক রহং তুলাদণ্ডে গম ও জক্তান্ত দ্রার আমাকে ওজন করা হইত; ঐগুলি দরিদ্রদের মধ্যে বিতরিত ইইত। আমি উৎকৃষ্ট নব বসন ভ্রণে সচ্জিত হইতাম এবং অনেক উপহার পাইতাম । অপরাষ্ট্রে নিমন্ত্রণ-সভা হইত। আমার জন্তই এই উৎসব, এই গর্বে আমার বৃক্ ভরিয়া উঠিত। কিন্তু আমার বড় তৃঃথ হইত, জন্মদিন মাত্র বংসবে একটি। বাহাতে ঘন ঘন আমার জন্মোৎসব হয়, সেজক্ত আবদার করিতাম। তথন ব্রিতাম না যে এমন দিন আসিবে, যখন প্রত্যেক্তি জন্মদিন ব্যাের্জির অপ্রীতিকর বার্জা শ্বরণ করাইয়া দিবে।

আত্মীয় স্বন্ধন বা কোন বন্ধুজনের বিবাহে আমরা সপরিবারে দ্ববর্তী সহরে বাইতাম। এই ভ্রমণ বড় আনন্দের হইড। বিবাহোৎসবে ছেলেপিলেদের উপর শাসন শিথিল হইত। আমরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতাম। "সাদিথানা"য় (নিমন্ত্রিত কুটুছদের আবাসস্থল) বছ পরিবারকে একত্র ভীড় করিয়া থাকিতে হইত; কাজেই অনেক ছেলেমেয়ের জটলা হইত। এই শ্রেণীর ঘটনায় আমি আর নিংসক্তা বোধ করিতাম না। প্রাণ ভরিয়া থেলাধূলা ও উপত্রব করিতাম, শ্রশাস্থাপনার জন্ম জ্যেষ্ঠবা কচিং ধমকও দিতেন।

ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে আমাদের দেশে বিবাহব্যাপারে অপব্যয় ও অতিরিক্ত জাঁকজমক হইয়া থাকে। ইহা নিলার্ছ সন্দেহ নাই। অপব্যয় ছাড়াও এমন

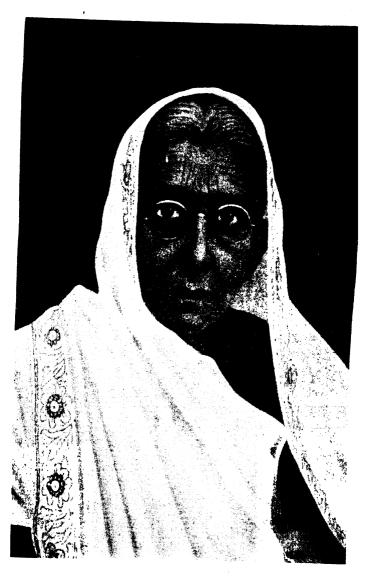

জওহরলালের মাতা স্বরূপরাণী নেহক



#### **ৈশ্বকাল**

কতকগুলি অন্তান হয়, যাহা অত্যন্ত স্থুলক্ষচির পরিচায়ক। ইহার মধ্যে না আছে সৌন্ধ্যবোধ, না আছে কচির উৎকর্ষতা (ব্যতিক্রমণ্ড যে নাই তাহা নহে), কিন্তু ইহার জন্ত প্রধান অপরাধী, মধ্যশ্রেণীর তন্ত্রলোক। অবশ্র দরিত্রবাণ্ড অপবায়ী, এমন কি ঋণ করিয়াও অপবায় করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, সামাজিক প্রথা ও নিয়মের জন্তুই জনসাধারণ দরিত্র। ইহার চেয়ে অয়ৈক্তিক কথা আর কিছু নাই। ইহারা ভুলিয়া যান, দরিত্রের জীবনবাত্রা বিরুদ্ধ বৈচিত্রাহীন। কণাচিৎ একটি বিবাহোৎসবে সঙ্গীত ও ভোজের ধ্যধাম হয়; ইহা তাহাদের অবিরত হৃদয়হীন শ্রমের মধ্যে ত্রণগ্রের ত্রংথ-বিশ্বতি। প্রাত্যহিক জীবনের নিরানন্দ একঘেরেমী হইতে একটু আনন্দের অবকাশ। যাহাদের জীবনে হাসিবার অবসর অতি অল্লই মিলে, কে এমন নিষ্ঠুর যে তাহাদিগকে এই সামান্ত আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিবে? অপবায় নিবারণ কর, বৃথা জাঁকজমক কমাইয়া লাও (দরিত্রের অভাব-অনটন-পূর্ণ ক্ষুত্র আয়োজন সম্বন্ধে ঐ সকল বড় বড় শব্দ প্ররোগ করা নির্ক্ কিতামাত্র), কিন্তু তাহাদের জীবনকে অধিকতর নীরস ও আনন্দহীন করিও না।

মধ্যশ্রেণীর স্বপক্ষেও বলিবার আছে। অপচয় অপবায় ছাড়িয়া দিলেও এই সকল বিবাহ বৃহৎ সামাজিক সম্মেলন। এথানে বহু দিবসের ব্যবধানে দ্রসম্পর্কীয় আত্মীয় ও পুরাতন বন্ধুদের মিলন হয়। এরপ সকলের একতে মিলন অক্সত্রে সহজ নহে। এই জন্মই বিবাহে মিলনোৎসব এত জনপ্রিয়। সামাজিক সম্মেলন হিসাবে আধুনিক রাজনৈতিক সম্মেলন, কংগ্রেস, কন্ফারেস অবশ্র কোন কোন দিক দিয়া বিবাহের মিলনোৎসবকে ছাড়াইয়া গিয়াছে।

ভারতে বিশেষতঃ উত্তর ভারতে অন্যান্ত অপেক্ষা কাশ্মীরীদের একটি বিশেষ হৈবিধা আছে। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে পর্দাপ্রথা মানেন না। ভারতের সমতল কেত্রে নামিয়া অ-কাশ্মীরী অথবা অন্যান্তার সঙ্গে ব্যবহারকালে তাঁহাদিগকে অংশতঃ পর্দাপ্রথা গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কেননা যে অঞ্চলে আসিয়া অধিকাংশ কাশ্মীরী বাস করিতেছিলেন, সেখানে পর্দাপ্রথা সামাজিক ম্ব্যাদা ও আভিজ্ঞাত্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু নিজেদের মধ্যে স্থীপুরুষে অবাধ মেলামেশার কোন বাধাই ছিল না। যে কোন কাশ্মীরী অপর কাশ্মীরীর অন্তঃপ্রে গিয়া প্রমহিলাদের সহিত শিষ্টালাপ ইত্যাদি করিতে পারেন। ভোজ সভায় বা অন্যান্ত অমুষ্ঠানে স্থীপুরুষ একত্রে আহারাদি করেন। কেবল মেয়েদের বসিবার আসন স্বতন্ত্র থাকে। বালক বালিকাদের মধ্যে দেরক্য পার্থক্য করা হয় না। তবে আধুনিক পাশ্চাত্য দেশে স্বাধীনতা বলিতে যাহা বৃষায় ইহা তাহা নহে।

अमिन ভाবেই आमात्र वानाञ्जीवन काष्ट्रियाह्य। आमात्मत्र दृश्य भतिवात्र-

#### क अस्त्रकांक टबस्क

মাৰে মাৰে পারিবারিক কলহ হইত। যখন এই শ্রেণীর কলহে বাড়াবাড়ি হইত, তখন তাহা পিতার কানে উঠিত। তিনি ক্রুছ ও বিরক্ত হইয়া ভাবিতেন, স্বীলোকদের নির্কৃত্বিতার জন্মই এরপ ঘটিয়া থাকে। আসলে কি ঘটিয়াছে আমি কিছুই বুঝিতাম না। ভাবিতাম, নিশ্চয়ই এমন কিছু অক্সায় ঘটিয়াছে, বাহার জন্ম পরস্পারের প্রতি কটুবাকা প্রয়োগ অথবা কথাবার্ত্তা বহু হইয়াছে। আমি ইহাতে অত্যম্ভ অহুখী বোধ করিতাম। কিন্তু যখন পিতা হস্তক্ষেপ করিতেন তখন সব ঠিক হইয়া যাইত।

এক সময়ের একটি কুল দটনা স্মরণ আছে। তথন আমার বয়দ সাত কি আট বংসর। এলাহাবাদের অস্থারোহী সৈক্তদলের একজন সোয়ারের দহিত আমি প্রতাহ অস্থারোহণে ল্রমণ করিতে বাইতাম। আমার একটি আরবী টাট্টুঘোড়া ছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়াছিলাম। ঘোড়া দৌড়াইয়া সোজা বাড়ীতে উপস্থিত—তাহার পৃষ্ঠে আমি নাই। পিতা তথন বন্ধুদের লইয়া টেনিস পেলিতেছিলেন। শৃশু ঘোড়া দেখিয়া একটা আতঙ্কের সঞ্চার হইল। পিতা সদলবলে বিভিন্ন যানবাহনে একটা ছোটখাট শোভাষাত্রা করিয়া আমাকে খুঁজিতে বাহির হইলেন। পথেই আমার সহিত্ত সাক্ষাৎ হইল; আমি যেন মৃদ্ধ জয় করিয়া ফিরিতেছি, এমন ভাবে তাঁহারা আমাকে সমাদর করিলেন।

9

# **থিয়োজি**

আমার দশ বংসর বয়সে, আমরা আমাদের নৃতন ও রৃহৎ বাড়ীতে উঠিয়া আসিলাম। বাবা এই বাড়ীর নাম রাখিলেন, "আনন্দভবন"। এই বাড়ীতে রৃহৎ উন্থান এবং সাঁতার কাটবার একটি জলাশয় ছিল। নৃতন বাড়ীতে আসিয়া আমার কি আনন্দ। তথনও নৃতন বাড়ী তৈয়ার চলিতেছিল, চারিদিকে ধননকার্য ও নির্মাণকার্য্যের কলরব। রাজ্যজ্বদের কাঞ্চর্ম দেখিতে আমার বড় ভাল লাগিত।

সাঁতার দিবার জলাশরটি বেশ বড় রকমের। অর্মাদনের মধ্যেই আমি সাঁতার শিখিলাম এবং জলে ডুবিরা ভাসিরা বড় আমোদ পাইতাম। গ্রীয়কালে

# **विद्यार्की**

দীর্ষ দিবদে বথন তথন দিনে করেকবার করিয়া আন করিতাম। অপরাক্তে বারাক্তর বন্ধুরা আন করিতে আসিতেন। জলাশরের উপর এবং আমাদের বাড়ীতে বিজ্ঞানি বাতি জ্ঞানিত। তথনকার এলাহাবাদে এ এক নৃতন ব্যাপার। এই আনার্থীদের দলে মিশিয়া আন করা, বাহারা সাঁতার জানিতেন না তাঁহাদের অতর্কিতে টানিয়া অথবা ধাকা দিয়া তয় দেখান, একটা উপভোগ্য ব্যাপার ছিল। আমার বিশেষভাবে মনে আছে, তথনভাং তেজ বাহাছুর সপ্রু এলাহাবাদের নৃতন উকীল। তিনি সাঁতার জ্ঞানিতেন না, শিখিবার কোন ইচ্ছাও ছিল না। তিনি প্রথম সোপানের আধহাত জলে বসিতেন, কিছুতেই বিভীয় সোপান পর্যন্ত নামিতে চাহিতেন না, কেহ টানাটানি করিলে উচ্চােশ্বরে চীংকার করিতেন। পিতাও সাঁতার জ্ঞানিতেন না। তবে তিনি দাঁতে দাঁত চাপিয়া অতি কটে কামরজল পর্যন্ত ষাইতেন।

এই সময় বুয়োর যুদ্ধ চলিতেছিল। আমি আগ্রহ সহকারে যুদ্ধের বিষয় ভনিতাম এবং আমার সহাত্ত্তি ছিল বুয়োরদের দিকে। যুদ্ধের সংবাদ জানিবার আগ্রহে এই সময় আমি সংবাদপত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করি।

এই সময় আমার কনিষ্ঠা ভগ্নীর জন্ম আমার নিকট একটা নৃতন আকর্ষণের বিষয় হইল। সকলেরই ভাই বোন আছে আমার নাই, এই ক্ষোভ আমার মনকে পীড়া দিত। একটি ছোট্ট ভাই কিয়া ভগ্নীর আগমন সন্তাবনার আমার মনের ভার লম্ব হইয়া গেল। পিতা তথন ইয়োরোপে। আমার মনে আছে সংবাদের জন্ম অধীরভাবে বারান্দায় অপেকা করিতেছি, এমন সমর ভাকারদের মধ্যে একজন বাহির হইয়া বলিলেন, হয়তো ঠাট্টা করিয়াই বলিলেন, ভোমার পক্ষে আনন্দের সংবাদ, পিতার বিষয়ে ভাগ বসাইবার জন্ম পুত্র সন্তান হয় নাই। এমন নীচ স্বার্থপরতা আমি অন্তরে পোষণ করি, এমন কথা কেহ কয়না করিতে পারে, এই কথা ভাবিয়া আমার মন ভিক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

পিতার বিলাত্যাত্রা লইয়া ভারতের কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ-সমান্ত্রে তুমূল কোলাহল উঠিল। বিলাত হইতে ফিরিয়া পিতা প্রায়ন্তিত্ত করিতে অবীকার করিলেন। করেক বংসর পূর্বেক কংগ্রেসের অক্ততম সভাপতি এবং কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিষণ নারায়ণ লার আইন পড়িবার জন্ম বিলাতে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া তিনি প্রায়ন্তিত্ত করা সব্যেও সমাজের গোঁড়ারা তাঁহার সহিত সামাজিক ব্যবহার্ত্র করেন নাই, তাঁহাকে 'একঘরে' করিয়াছিলেন। এই ঘটনায় কাশ্মীরী ব্যক্ষ সমাজ কম বেশী তুই ভাগে বিভক্ত হয়, পরে অনেক শিক্ষার্থী কাশ্মীরী ব্যক্ষ ইয়োরোণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নামমাত্র প্রায়ন্তিত্ত করিয়া সংক্ষাত্রক-মলে বোগ দিয়াছিলেন। এই অফ্ঠান একটা প্রহসন মাত্র, ইহার সহিত ধর্মের কোন সক্ষ ছিল না। ইহা সমাজের সমাজীর অভিপ্রারের বাল্প আহ্মপত্য বীকার মাত্র।

#### च ওহরলাল নেহক

প্রায়শ্চিত্তের পর প্রত্যেকেই কোন বাঁধাবাঁধি মানিতেন না, বচ্চদে জ-আত্মণ এবং জ-হিন্দুদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া খান্ত পানীয় গ্রহণ করিতেন।

পিতা তাহাও করিলেন না। লোক-দেখান তথাক্ষিত ভঙ্কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে তিনি একেবারেই অস্বীকার করিলেন। পিতার এই অবভাপূর্ণ मत्नाखाव नहेश जुमून जात्नाहमा हिनन धवः जवत्नदर धकान कामीदी निजाद পক্ষ অবলম্বন করায় তৃতীয় দল গঠিত হইল। অবক্ত কয়েক বৎসরের মধ্যেই পুরাতন বাধাবাধি লিখিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই তিনদল পরস্পারের সহিত মিলিয়া গেল। বহু কাশ্মীরী ছাত্র-ছাত্রী ইয়োরোপ ও আমেরিকায় শিক্ষা লাভ করিয়া ফিরিয়াছেন, প্রায়শ্চিত্তের প্রশ্নও কাহারও মনে উদিত হয় নাই। মৃষ্টিমেয় গোঁড়া বিশেষভাবে প্রাচীনা মহিলাগণ ব্যতীত খাওয়া দাওয়ার বাঁধাবাঁধি নাই বলিলেই হয়। অ-কাশ্মীরী, মৃসলমান, অ-ভারতীয় সকলের সহিতই একত ভোজন সচরাচর চলিয়া থাকে। কাশ্মীরী মহিলারা অক্তান্ত সম্প্রদায়ের সন্মুখেও পর্দাপ্রথা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছেন। ১৯৩০-এর রাজনৈতিক আলোড়নে পর্দাপ্রথা निः (मेरे विमुध श्रेबारह। अमवर्ग विवाश कर्ना क्षेत्र ना श्रेरान्ध क्रमनः বাড়িতেছে। আমার ছই ভগ্নীর বিবাহ অ-কাশ্মীরীর সহিতই হইয়াছে এবং আমাদের পরিবারের একজন যুবক একটি ভ্রারীয় তঙ্গণীকে বিবাহ করিয়াছেন। সম্প্রদায় হিসাবে এই বিশাল দেশে আমাদের সংখ্যা অতি কম। ধর্মের বাধা व्यापका मन्त्रमाराज्य दिनिष्ठा तकात वाश्वहरू वमवर्ग विवादस्य वाधा । অনেকে তাঁহাদের আকৃতির আর্যাহ্মলভ বৈশিষ্ট্য রক্ষার পক্ষপাতী। ভারতীয় ও অভারতীয় মানব-সমূত্রে মিশিয়া যাইবার ভয়ে তাঁহারা নিজেদের অন্তিত্ব রক্ষার জন্ম সর্ববদাই সচেতন।

কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের মধ্যে, প্রায় শতবর্ব পূর্ব্বে সম্ভবতঃ শিশ্মী মোহনলাল কাশ্মীরীই (নিজের দত্ত উপাধি) প্রথম পাশ্চাত্য দেশে ক্ষমী করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লী মিশন কলেজের ছাত্র। বৌবনে তিনি বৃদ্ধিমান ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। পার্শী-দোভাবী রূপে তিনি ব্রিটিশ মিশনের সহিত্ত কাব্লে যান। তিনি মধ্য এশিয়া ও পারক্ষের বহু স্থল ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বেখানে যাইতেন, যোগাড়ধয় করিয়া একটি বিবাহ করিতেন। সাধারণতঃ অভিজাত পরিবারের কন্তাই তিনি বিবাহ করিতেন। অবশেবে তিনি মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া পারস্ত রাজপরিবারের এক যুবতীকে বিবাহ করেন। এই ক্ষম্ভই তাঁহার উপাধি মির্জ্জা'। তিনি ইয়োরোপেও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোবিয়ার সহিত সাক্ষাতের স্করোগ পাইয়াছিলেন। ভিনি জাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী মনোরম ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন।

এগার বংসর বয়সের সময় ফার্ডিনান্দ, টি, ব্রুক্স আমার নৃতন গৃহশিক্ষক

# **थि**द्यार्क्यक

निवृक्त स्टेरनन । हैराद निज बाहेदिन, माज क्दानी कि दनकियान हिरनन । ইনি একজন উৎসাহী থিয়োজফিষ্ট এবং মিসেদ্ অ্যানি বেশাস্ত ইহার জন্ত শিভার নিকট স্থপারিশ করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় তিন বংসর ছিলেন এবং নানাদিক দিয়া আমার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময় হিন্দী সংস্কৃত শড়াইবার জন্ম একজন মেহশীল রন্ধ পণ্ডিতও আয়ার শিক্ষক ছিলেন। কিছ ক্ষেক বংসরের চেষ্টার তিনি আমাকে অতি সামান্ত সংস্কৃতও শিধাইতে সক্ষ **इरेलन ना। পরবর্তী কালে ফারোতে যতটুকু লাটিন ভাষা পড়িয়াছিলাম,** আমার সংস্কৃত বিভা তাহার অধিক নহে। দোষ অবশ্র আমারই। নৃতন ভাষা শিখিবার নিপুণতা আমার নাই, আর ব্যাকরণে কিছুতেই আমার মন ব্সিত না। এফ, টি, ব্রুক্স্ আমার মনে পাঠস্পৃহা জাগাইয়া তুলিলেন। এই কালে অনিম্বমিতভাবে বহু ইংরাজী বই আমি পড়িয়াছি। শিশু সাহিত্যে আমার বেশ पथन हिन । 'मि जावन वृक' 'किम' এवः नृहेम काद्रिताला वहेश्वनि **जामाद** বড় প্রিয় ছিল। গুস্তাব ডোরের সচিত্র "ডন কুইকসট" পড়িয়া আমি মৃত্ব হইতাম। ফ্রিভিয়ফ ক্রানসানের "ফারদেট নর্থ". এক অ**জ্ঞা**ত রহস্তময় দেশে ভ্রমণস্পা আমার চিত্তে বলবতী করিয়া তুলিত। স্কট, ভিকেন্দ্র, প্যাকারে, **এইচ. कि अरागरमद जिम्हाम, मार्क हिरान এवः मार्ग क हामरमद शहा जरानक** পড়িয়াছি। "প্রিজ নার অফ্ জেন্দা" পড়িয়া আমি রোমাঞ্চিত হইতাম। জেরোম কে কেরোমের "থি মেন ইন এ বোট" আমার নিকট তখন সর্বল্রেষ্ঠ রক্ষরদের

ক্রক্স আমার বিজ্ঞান শিক্ষারও প্রথম পথপ্রদর্শক। আমরা একটি ছোট্ট 'লেবরেটরি' করিয়াছিলাম। সেইখানে ঘটার পর ঘটা আমি পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের অনেক প্রাথমিক পরীক্ষাকার্য্যে রত থাকিতাম।

পুন্তক ছিল। আর একথানা বই-এর কথা মনে আছে, ত্যু মোরিয়ারের "ট্রিল্বি", এবং "পিটার ইবেটসন"। এই সময় কবিতার প্রতিও অফুরাগ হয়। বছ

বিচিত্র পরিবর্ত্তনের মধ্যেও অভাবধি এই অমুরাগ আমি হারাই নাই।

সাধারণ লেখাপড়া ছাড়াও ক্রন্সর প্রভাবে আমি থিয়োজফির প্রতি আরুই হইলাম। কিছুকাল এই আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল ছিল। তাঁহার কক্ষে থিয়োজফিরদের সাপ্তাহিক বৈঠকে আমিও উপস্থিত থাকিতাম এবং ক্রমে থিয়োজফির কতকগুলি বাঁধাবুলি এবং ভাব আয়ও করিলাম। সেধানে লার্শনিক আলোচনা, পুনর্জ্জনা, স্ক্রেদেহ, অণবীরী প্রাণী, আজার স্ক্রেল্যোতিঃ প্রভৃতি আলোচনা হইত। প্রসক্তঃ মালাম ব্লাভকী ও অক্তান্ত থিয়োজফিইদের বড় বড় বই-এর কথা তো উঠিতই, তাহা ছাড়া হিন্দুশায়, বৌদ্ধনের 'ধ্মপদ' 'পিথাগোরাস' টায়নার এপোলিয়নস ও অক্তান্ত লার্শনিক ও মহাজার বিবয় আলোচনা হইত। আমি অভি অল্লই বুরিতাম,

#### प (रहणांग ट्राइक

এই সময় মিসেশ ব্যানি বেশাস্ত এলাহাবাদে ব্যাসিয়া থিয়ায়ফি স্থকে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বাশ্বিতায় আমার অস্তর গভীর ভাবে আলোড়িত হইত, আমি ব্যামারিটের মত গৃহে কিরিতাম। আমি থিয়োলফিকাল সোসাইটিতে বোগদানের সময় করিলাম। তথন আমার বয়স মাত্র তের বংসর। যথন শিতার অমুমতি প্রার্থনা করিলাম, তিনি হাসিয়া সম্বতি দিলেন। মনে হইল, ব্যাপারটিকে তিনি মোটেই গুক্তর বলিয়া মনে করিলেন না। তাঁহায় তুক্ততাছিলো আমি একটু বাখিত হইলাম। আমার পকে তিনি অনেক্দিক দিয়া মহান হইলোকামি তাঁহার আধাাত্মিক অমুরাগের অভাব দেবিয়া ছাবিত হইলাম। কিন্তু কার্যাতা তিনি একজন পুরাতন থিয়োয়ফিট এবং যথন মাদাম য়াল্লাফি ভারতে আসিয়াছিলেন তথনই তিনি উক্ত সমিতিতে রোগদান করেন। ধর্মাছরাগ অপেকা কৌতুহলবশেই তিনি উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং অয়দিনেই থিয়োছফির সংশ্রব ত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁহার আয়য়য় য়াহারা তাঁহার সহিত রোগ দিয়াছিলেন, তাঁহারা উহারে সহিত র্যাপ নিয়ছিলেন সমিতির উপদেশক-মগুলীতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

তের বংসর বয়সে আমি থিয়োলফিক্যাল সোসাইটির সভা ইইলাম। স্বয়ং
মিসেস বেশাস্ত আমাকে দীকা দিলেন। তিনি কতকগুলি ভাল ভাল উপদেশ
দিলেন এবং কয়েকটি রহস্তময় মূলা শিখাইয়া দিলেন। আমি এক অপূর্ব্ব ভাবাবেগ অফুভব করিলাম। আমি কাশীতে থিয়োলফি সম্মেলনে বোগদান করিয়াছিলাম এবং শাশ্রুলবদন কর্ণেল অলকটকে দেখিয়াছিলাম। ত্রিশ বংসর পর, বাল্যকাল সম্বদ্ধে সঠিক ধারণা করা কঠিন। আমার স্পাই মনে আছে, থিয়োলফি অফ্প্রাণিত হইয়া আমার চোধে মূখে একটা নিরীছ ও নিজেজ ভাব দেখা দিল। ধার্মিকদের মধ্যে থিয়োলফিই নরনারীদের মধ্যে ইছা সচলাচর দেখা

# **Partielle**

বাৰ । আৰি ধৰণৰ বিশিষ্ট ধৰ্মণাধন, এই ধাৰণাৰ স্বৰুৱা জন্মন থাকিবছু ।

বাৰণৰ ভাৰণৰ বেণিৰা সৰবদুদী ছেনেখেৱো আমাৰ সৃহিত বিশিতে চাহিত না।

ইংগৰ কিছুদিন পৰেই এখ, টি ক্ৰফন্ আমাকে ছাড়িয়া গেলেন, বিরোজনিব
সহিত আমার সম্পর্কও কুরাইল। অতি অল্প স্বরের মধ্যে (ইংলণ্ডে ছুলে বোপ
দেওয়ার জন্মও বটে ) আমার জীবন হইতে বিয়োজনিব ছাপ একেবারেই মৃছিয়া গেল। তথাপি এই কয় বংসরে আমি ক্রুকের প্রতি গতীর ভাবে আফুই
ছিলাম এবং ওাঁহার ও বিয়োজনিব নিকট আমি ক্রণী, তাহাতে সন্দেহ নাই।
আমি সংলাচের সহিত বলিব, পরে বিয়োজনিইদের প্রতি আমার শ্রমা ক্রিয়া গেল। আমি দেখিলাম, ওাঁহারা অতি সাধারণ নরনারী মাত্র, কোন মহং আদর্শ সাধনের জন্ম চিহ্নিত নহেন। তাঁহারাও বিপদের পরিবর্ধে আরাম চাহেন; আব্যোংসর্গকারীর বিশ্ববহল জীবন অপেকা নিরাপদ জীবনই তাঁহাদের কাম্য।

কিন্তু মিসেস বেশান্তের প্রতি আমার শ্রমা বরাবর অক্সম্ন ছিল।

ইহার পরেই কশ-জাপান যুদ্ধ আমার জীবনে একটা শ্ববণীয় ঘটনা।
জাপানের জয় লাভে আমি উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। প্রত্যহ আগ্রহ সহকারে
নৃতন সংবাদের জন্ম সংবাদপত্তের অপেকা করিতাম। আমি জাপানে সহছে
কতকগুলি বই কিনিয়া শানিলাম, কিছু কিছু পড়িলামও। জাপানের ইতিহাসের
গহনে পথ হারাইলেও প্রাচীন বীরছের কাহিমী এবং লাফ্ কাদিওহার্ণের বর্ণনাভঙ্গী আমার ভাল লাগিত।

জাতীয়তার ভাবধারায় আমি অমুপ্রাণিত হইলাম। ভারতবর্ধের স্বাধীনতা, ইয়োরোপের অধীনতা পাশ হইতে এসিয়ার মৃক্তি লইয়া জন্ননা করনা করিজাম। তরবারী হস্তে ভারতের স্বাধীনতার জন্ম যুদ্ধ করিতেছি, এই করনা করিয়া আমি তঃসাহসিক বীরত্বের স্বপ্ন দেখিতাম।

আমি চতুর্দশবর্ধে উত্তীর্ণ ইইলাম। আমাদের পারিবারিক জীবনে অনেক পরিবর্জন ঘটিতে লাগিল। আমার বড় ভাইরা উপার্জনকম হইয়া পৃথক বাদী নির্মান করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। নৃতন চিন্তা, নানা অস্পষ্ট কামনা আমার মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল এবং মেয়েদের প্রতি আমি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু তথনও আমি মেয়ে অপেকা ছেলেদের সহিত্ত খেলাগুলাই ভালবাসিতাম; মেয়েদের দলে মেশা আত্মর্মগ্রাদার দিক দিয়া অসুচিত মনে করিতাম। কিন্তু কাশ্মীরী নিমন্ত্রণ সভায় বা অক্সন্ত ধেধানে ক্ষরী বালিকার অস্তার হইত না, সেধানে একটি দৃষ্টি বা একটু স্পর্শে আমার চিন্তু পুলকে চঞ্চল হইয়া উঠিত।

১৯০৫ সালের মে মাসে পনর বংসর বর্ষে আমি, পিতামাতা ও আমার শিশু জনীসহ ইংসপ্ত বাত্রা করিলাম।

# হ্যারো ও কেম্ব্রিজ

মে মাদের শেষভাগে একদিন আমরা লগুনে পৌছিলাম। ডোভার হইতে আদিবার সময় ট্রেনে, স্থানিমায় জলযুদ্ধে জাপানের জয়লাভের কাহিনী পাঠ করিলাম। আমার মন অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল। পরদিন আমরা ডার্কির ঘোড়দৌড় দেখিয়া আদিলাম। লগুনে আদিবার কয়েকদিন পরই ডাঃ এম, এ, আনসারীর সহিত দেখা হইল। তখন তিনি যুবক, বেশ ফিটফাট ও বুদ্ধিমান। কুতিত্বের সহিত কয়েকটি পরীক্ষায় পাশ করিয়া তিনি তখন লগুনে এক হাসপাতালে "হাউস সার্জনের" কার্য্য করিতেছিলেন।

আমার সৌভাগ্য, হারো-স্কৃলে একটি জায়গা থালি ছিল বলিয়া ভর্ত্তি ইইতে পারিলাম। কেননা, আমার বয়স তথন পনর, স্কুলের নিয়মান্মসারে ভর্ত্তি ইইবার নির্দিষ্ট বয়স অপেক্ষা একটু বেশী। বাবা অন্তান্ত সকলকে লইয়া ইয়োরোপ জমণে চলিয়া গেলেন এবং কয়েক মাস পরে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

জীবনে কথনও একাকী এমন অপরিচিতদের মধ্যে বাস করি নাই। নিজেকে বড় নিঃসন্ধ বোধ হইকেলাগিল, বাড়ীর কথা বেশী করিয়া মনে পড়িল। কিন্তু এ ভাব বেশী দিন বহিল না। বিভালয়ের জীবনযাত্তা, পড়াগুনা ও জীড়াকৌতুকের মধ্যে নিজেকে থাপ থাওয়াইয়া লইলাম। কিন্তু তবু ঠিক ফোমিলিল না। সর্বানাই মনে হইত, আমি ইহাদের মত নহি; তাহারাও আমার সন্ধরে হয়তো তাহাই মনে করিত। কাজেই আমাকে অনেকটা একা শাকিতে হইত। কিন্তু মোটাম্টি আমি উৎসাহের সহিত থেলাগুলায় ক্রাণ্ট দিতাম। যদিও বিশেষ কোন ক্রীড়ানৈপুণ্য আমার ছিল না, তথাপি সকলে ব্বিত, আমি সহজে হটিবার পাত্র নহি।

ভাল লাটন জানিতাম না বলিয়া আমাকে প্রথমে নিয়প্রেণীতে বোগ দিতে হইয়াছিল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই আমি উপরের প্রেণীতে উনীত হইলাম। সম্ভবতঃ অনেক বিষয়ে, বিশেষতঃ সাধারণ জ্ঞানে, আমার বন্ধসের তুলনায় আমি অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিলাম। আমার জ্ঞানান্তেরণের পরিধি ছিল অধিকতর বিস্তীর্ণ এবং আমি অক্যান্ত সংপাঠিগণ অপেকা অধিক পৃত্তক ও সংবাদপত্রাদি পাঠ করিতাম। পিতার নিকট পত্রে আমি লিখিতাম, অধিকাংশ ইংরাজ বালকই এত অজ্ঞ বে, থেলাধূলা ছাড়া অক্ত বিষয়ে আলাপ করিতে জ্ঞানে না। ইহার ব্যত্তিক্রমও অবক্ত ছিল, উপরের প্রেণীতে উঠিয়া তাহা ব্রিয়াছিলায়।

# হারো ও কেন্দ্রিক

আমার ষতদ্ব শরণ হয় ১৯০ ৫-এর শেষ ভাগে ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচন ব্যাপারে আমি কৌত্হলী হইলাম। সেবার উদারনৈতিক দলের অয় হয়। ১৯০৬-এর প্রারন্তে একদিন শিক্ষক মহাশয় নৃতন গভর্গনেট সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন করিলেন। তিনি দেখিয়া বিশ্বিত হইলেন, ছাত্রদের মধ্যে কেবলমাত্র আমিই ঐ বিষয়ে খ্টিনাটি সংবাদ রাখি। আমি তাঁহাকে ক্যাম্বেল ব্যানারম্যান মন্ত্রীসভার প্রত্যেকের নাম বলিয়াছিলাম।

রাজনীতি ছাড়া আর একটি বিষয়ে আমি আকৃষ্ট হইলাম। সে হইল বিমান বিজ্ঞার ক্রমোন্নতি। তথনকার দিনে রাইট ভাতৃষয় এবং সাজ্ঞোস হার্মোঁ। (পরে ফ্যারমান, ল্যাথাম ব্লেরিয়া) খ্যাতিমান হইয়াছেন। উৎসাহের আতিশয়ে হারো হইতে পিতার নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলাম যে শীদ্রই আমি প্রতি সপ্তাহের শেষে বিমানযোগে ভারতে ঘুরিয়া আসিতে পারিব।

আমার সময় হারোতে ৪।৫ জন ভারতীয় ছাত্র ছিল। তাহারা অক্ত ছাত্রাবাদে থাকিত, তাহাদের সহিত কঁদাচিং দেখা হইত। আমাদের বাড়ীতে প্রধান শিক্ষক মহাশরের) বরোদার গাইকোয়াড়ের এক পুত্র ছিলেন। তিনি বয়দে আমার চেয়ে অনেক বড় ছিলেন। ভাল ক্রিকেট থেলিতে পারিত্রেন বলিয়া তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। আমি আসিবার অল্পকালের মধ্যেই তিনি চলিয়া যান। তারপর আসিল কাপুর্থালার মহারাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র পর্মজিং সিংহ (বর্ত্তমান যুবরাজ)। বেচারা যেন জলের মাছ ভালার পড়িয়াছে, সর্ব্বদাই দে অসম্ভই, ছেলেদের সহিত মোটেই মেলামেশা করিতে পারিত না। ছেলেরাও তাহার পিছনে লাগিত এবং তাহার ভাবভঙ্গীর অফুকরণ করিয়া ভেলচাইত। দে ক্লেপিয়া গিয়া ধৈর্ঘ হারাইত এবং বলিত তাহাদিগকে একবার কাপুর্থালার পাইলে দেখিয়া লইবে। বলা বাছল্য ইহাতে দে অব্যাহতি পাইত না। ইতিপূর্ব্বে কিছুকাল দে ক্রান্দে ছিল এবং ফ্রাসী ভাষা অনর্গল বলিতে পারিত। কিন্তু আন্চর্ঘ্য এই যে ইংলতে সাধারণ বিভালয়গুলিতে বিদেশী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা এমন বিচিত্র যে, করানীভাষার ক্লানে এই বিভা তাহার কোন কাজেই আসিত না।

একদিন এক কোতুককর ঘটনা ঘটিল। মধ্যরাত্রে তত্বাবধায়ক আসিয়া আমাদের প্রত্যেকের কক্ষ তর তর করিয়া তর্রাস করিলেন। ত্রনিলাম, পরমঞ্জিৎ সিংহ তাহার সোনাবাধান হক্ষর বেতথানা হারাইয়াছে। কিছ তর্রাসীতেও পাওয়া গেল না। তুই তিন দিন পরে ছারো ও ইটনের মধ্যে লর্ডল্-এর মাঠে ম্যাচ্-থেলা হয়; ইহার অব্যবহিত পরেই বেতথানা মালিকের কক্ষেই পাওয়া গেল। বোঝা গেল, কেহ লর্ডলের মাঠে একটু বাবুগিরি করিয়া ছড়িখানা ফ্রিরাইয়া দিয়া গিয়াছে।

#### च अर्जनांग व्यर्क

আমাদের আবাসে ও অক্সান্ত ছাত্রাবাসে করেকজন ইহনী ছাত্র ছিল। বাহিবে ভাহারা মোটাম্টি ভাল ব্যবহার পাইলেও—তলে তলে ইহনী-বিছেব ছিল বথেই। ইহারা 'অভিশপ্ত ইহনী', এই ভাব আমার মধ্যেও অজ্ঞাতসারে সংক্রমিত হইল,—এরপ মনোভাব পোবণ করা দোবের কিছু নহে এইরপ মনে করিলাম। কিছু কথনও আমি ইহনীদের প্রতি বিছেব পোবণ করি নাই এবং পরবর্তীকালে করেকজন ইহনীকে আমি বন্ধুরূপে পাইয়াছিলাম।

এই নৃতন জীবন আমার অভ্যন্ত ইইয়া উঠিল। ছারো আমার ভাল লাগিত, কিন্তু মনে ইইতে লাগিল, এথানকার শিক্ষার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, বিশ্ববিভালয়ে প্রবেশ করিবার আকর্ষণ অভ্যন্ত করিতে লাগিলাম। ১৯০৬-০৭ সালে ভারতের সংবাদে আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ইইত। ইংলপ্তের সংবাদপত্রে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ধবর বাহির ইইত, কিন্তু তাহা ইইতেই অভ্যমান করিতে পারিতাম বাদলা, পঞ্চাব ও মহারাষ্ট্রে বড় বড় ব্যাপার ঘটিতেছে। লালা লাজপং রাম ও অজিত সিংহের নির্কাসন, বাদলার তুমূল আলোড়ন, পুণায় তিলকের নাম,— আদেশী ও বয়কট; এই সকল সংবাদে আমার অন্তর বিচলিত ইইত; কিন্তু ছারোতে এমন কেই ছিল না, যাহার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলি। ছুটির দিনে আমার জ্ঞাতিলাতা বা ভারতীয় বন্ধুদের সহিত দেখা ইইলে মনের ভার লঘু করিবার স্রযোগ পাইতাম।

ছুলে, জি, এস, ট্রিভিলিয়নের গ্যারিবন্দী গ্রন্থানীর একথণ্ড উপহার পাইয়াছিলাম। পড়িয়া মৃশ্ধ হইলাম এবং অন্ত হুইথণ্ড গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া গ্যারিবন্দীর সমগ্র কাহিনী মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলাম। আমার মানসপটে ভারতেও স্বাধীনতার যুদ্ধের অন্তর্প বীরত্বপূর্ণ ঘটনার চিত্র ভালিয়া উঠিত এবং আমার চিন্তায় ভারত ও ইতালী যেন আশ্বাড়াবে মিশিয়া গ্রিয়ছিল। এমন রুহৎ ভাবের পক্ষে হারোর পরিসর অত্যন্ত সমীর্ণ,—আমি বিশ্ববিভালয়ের অধিকতের বিভৃতির-মধ্যে বাইবার জন্ম ব্যাকুল হইলাম। আমার অন্তরোধে পিতা সম্মত হইলেন;—মাত্র তুইবৎসর অধ্যয়ন করিয়া ( সাধারণত: ইহার চেয়ে বেশী দিন থাকিতে হয় ) আমি ছারো হইতে বিদায় লইলাম।

আমি খেচ্ছায় হারো ত্যাগ করিতেছি। অথচ বিদায়ের মৃহুর্ত্তে আমার চিত্ত বিষয়, চকু অপ্রসকল হইরা উঠিল। স্থানটির প্রতি আমার মমতা জয়িয়াছিল এবং এখান হইতে প্রস্থানের সকে সকে আমার জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হইল। তথাপি হারো ছাড়িবার সময় আমি কতথানি দৃঃখিত হইয়াছিলাম, তাহাই ভাবি। হারোর পরম্পরাগত রীতি ও হার বাহার সহিত আমার প্রাণগত বোগ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার জন্ম হুংগ হওয়া স্বাভাবিক।

# शासा ७ स्वित्विक

এইবার কেম্ব্রিক ট্রিনিটি কলেজ। ১৯০৭-এর অক্টোবরের প্রারম্ভ, আমার বয়স সতর বংসর, অথবা আঠার বংসরের কাছাকাছি। এখন আমি "আতার গ্রাক্রেট",—তাবিয়া উৎফুর। স্থলের তুলনার ইচ্ছামত কাজ করিবার স্বাধীনতা এখানে কত বেশী। কৈশোরের বন্ধনশৃত্বল ধসিয়া গেল, আমি এখন নিজেকে বয়স্ব যুবক বলিয়া দাবী করিতে পারি। আত্মাতিমানগর্কিত ভঙ্গীতে আমি কেম্ব্রিজের বৃহৎ চত্তরে, সহীর্ণ পথে ভ্রমণ করিতাম, পরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে অত্যন্ত আনন্দিত হইতাম।

কেমব্রিজে তিন বংসর ছিলাম। এই শান্তিপূর্ণ তিনটি বংসরে বিশেষ কোন বিবক্তির কারণ ঘটে নাই, মন্থরগতিতে দিনগুলি কাটিয়াছে। বহ বন্ধু সমাগম, কিছু পড়াশুনা ও খেলাখুলা এবং ক্রমশং জ্ঞান ও বৃদ্ধির পরিধির বিস্তার—তিনটি বৎসর কত আনন্দের! আমি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে 'फ्रीहेरभान' नहेशाहिनाम। आमात्र विषय हिन, तनायन, जुविना धवर উভিদবিদ্যা; কিন্তু আমার আগ্রহ ঐগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কেম্বরিজে অথবা ছুটির সময় লগুনে অথবা কোন স্থানে এমন অনেকের সহিত দেখা হইত, খাহারা বিবিধ গ্রন্থ, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি বিবল্পে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিতেন। এই সকল বাজারচলন দ্যাসনতরত্ত অভিজ্ঞাতভন্নীর আলোচনায় প্রথম প্রথম আমি একটু বিত্রত হইতাম। कि करप्रकशानि यह পড़िया मधमाधिक जालांग्नाय विषयुक्ति मस्य कि छान সঞ্চয় করিলাম। আলোচনাকালে অজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া মোটামটি কাজ চালাইয়া যাইতে পারিতাম। এইভাবে জার্মাণ দার্শনিক নীটুদে (কেম্ব্রিজ ইহাকে লইয়া আলোচনার বেঞ্জায় ধৃম ), বার্ণাড্ শ'এর পুস্তকের ভূমিকা এবং লোজ ডিকিনসনের নবপ্রকাশিত পুস্তক লইয়া আমরা আলোচনা করিতাম। আমরা নিজেদের বেশ কুটতার্কিক মনে করিতাম এবং শ্রেষ্ঠভাভিমান লইয়া যৌন-বিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ে লম্বা লম্বা কথা বলিতাম। কখনও বা আইভান ব্লক, হাভনক এনিস্, ক্রাফ্ট, এবিং অথবা অটো বুইনিংগার প্রভৃতি বড় বড় নামের বুকুনি ছাড়িতাম। আমরা ভাবিতাম, বিশেষক্ষ ছাড়া ঐ বিষয়ে অক্তাক্তের যতটুকু জানা উচিত, আমাদের জ্ঞান তদপেকা কম নহে।

কিন্তু কাৰ্য্যতঃ লখা লখা কথা বলিলেও যৌনব্যাপারে আমরা অধিকাংশাই ছিলাম তীক। অন্ততঃ আমার অবস্থা ছিল তাহাই। অনেক বংসর পর্যান্ত, কেম্ব্রিজ ছাড়িবার পরেও আমার থৌন অভিজ্ঞতা কেবল পূঁথিলত্ত মতবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কেন যে এরপ ছিল তাহা বলা একটু ক্টিন। আমরা প্রায় সকলেই স্বীজাতির প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করিভাম, এই ব্যাপারে আমাদের মনে কোন পাপবোধও ছিল না। আমার মনে তো

### पश्चत्रमाम (महत्र

हिनहें ना, উপরত ধর্মের নিষেধণ हिन ना। जामता दनिछाम, हेश मनीजिल নহে, हर्नीजिश নহে—हेश প্রেমানজি নাম। ডমাপি এক মাজাবিক নজাবন্ত: আমি हेश इंटेट्ड कृत्य बाकिटाय अवर जहबाहद हेश एखित कह ता नकत উপাद जहाबन कर्मी हम डांश्य जैनद जावाद विक्रका हिन। जावाद हाजकीयन जावि जहाब नक्षांचेन हिनाय, महत्रकः जावाद विक्रका हिन। जावाद हाजकीयन जावि

এই কালে জীবন সম্পর্কে আমি একপ্রকার জন্মান্ত স্কববাদী ছিলাম। বৌধনের ৰাভাবিক মাবেগ ও মন্বার ওরাইন্ড এবং ওরানটার পাটাবের প্রভাব মানাকে জীত্বপ করিয়াছিল। আনন্দ সন্তোগ ও বিলাসী জীবনের আকাজ্ঞাকে একটা গালভরা গ্রীক্-দার্শনিক নাম দেওয়া সহজ্ব ও ভৃপ্তিপ্রদ। কিন্তু স্থামার জীবনে ইহা ছাড়াও স্বতম একটা ভাব ছিল, যাহার বন্দু আমি বিলাদীদিণের প্রতি বিশেষ কোন আকর্ষণ অফুভব করিতাম না। ধর্মান্থরক্তির অভাব এবং ধর্মের খতাচারের প্রতি বিভ্ষার ফলে খামি বাভাবিকভাবেই অন্ত কোন খাদর্শের অহুসন্ধান করিতাম ৷ কিন্তু আমার পল্লবগ্রাহিতা ছিল, কোন বিষয়ই তলাইয়া দেখিতাম না। জীবনের সৌন্দর্যান্তভৃতিই আমাকে আকর্ষণ করিত। স্থুল ও অমার্জিত ক্লচির ভোগলিন্সাকে সংযত করিয়া জীবন যাপন এবং জীবনের বহুমুখী কর্ম-প্রেরণার মধ্যে পূর্ণ উপভোগের আকর্ষণ ছিল বলিয়া আমি জীবন ভোগ করিয়াছি এবং তাহার মধ্যে যে কিছু পাপ আছে, এমন কথা ভাবিতে আমি অবীকার করিয়াছিঁ। পিতার ক্যায় আমার মধ্যেও দৃত্তক্রীড়কের মনোবৃত্তি রহিয়াছে। প্রথমে অর্থ লইয়া ছিনিমিনি থেলিয়াছি। তারণর জীবনের <del>বৃহত্ত</del>র ব্যাপারেও মহন্তর পণ রাখিয়াছি। ১৯০৭-০৮ সালে ভারতের রা**ট্রক্ষেত্রে** বে অভাবনীয় ঘটনার সমাবেশ হইতেছিল, তাহার মধ্যে ত্রংসাহসিকের ভূমিকার অভিনয় করিবার যে প্রবল প্রেরণা অন্তত্ত্ব করিতাম তাহা নিটাই স্থবী ও বিলাসী জীবনের প্রতি অন্থরাগের চিহ্ন নহে। এই সব **বিশিল্প ও অবিরোধী** আকাজ্ঞার আমার মন উদ্ধান হইয়া থাকিত। চিস্তার শৃত্রকাহীন অস্পট্টতা সছেও আমি বিশেষ উৎকণ্ঠা অহভব কবিতাম না, কেননা স্থিবসমল লইয়া কাৰ্য্য করার দিন তথনও বহু দূরে। তখন, কি দৈহিক কি মানসিক জীবন মধুময়, নিত্য ন্তন জানলাভ, অহভৃতি ও আবিহারের আনন। কত কিছু করিতে হইবে, কত জানিবার দেখিবার বৃথিবার বহিয়াছে। শীতকালের দীর্ঘ সদ্ধায় জান্তিকৃত বিবিরা আমাদের মন্থর আলোচনা ক্রমে গভীর হইয়া আসিত, অধিক রাজিতে শাগুন নিভিন্না গেলে আমাদের চৈতক্ত হইত, শীতকম্পিত দেহে অনিচ্ছার সহিত শ্ব্যায় গ্ৰ্মন ক্রিতাম। সময় সময় আলোচনা-প্রসক্তে মূধ্র তর্কের **উত্তেজনার** चारात्रव कर्श्वत উচ্চগ্রামে উঠিত। কিন্তু এ সকলই কথার কথা ছিল। মানবজীবনের সমস্তাগুলি লইয়া আলোচনার ভাগে আমরা খেলা করিতাম মাত্র,

# ছারো ও কেম্ত্রিছ

কেননা তখনও আমাদের জীবনে ঐ সমস্থাগুলি বান্তবরূপ গ্রহণ করে নাই, জগতের কর্মপ্রবাহের জটিল জালে তখনও আমরা জড়াইরা পড়ি নাই। শীমই এই জগতের উপর মুজুর কুকজ্ছারা বনাইরা উঠিবে,—কুতুর, হত্যা ও কুলের বিভীবিলার সম্থে জগতের ব্রক্তী ক্রাবিভ ও শীজিত হুইবে, ইয়া ভবনত ভবিন্ততের ব্রক্তার আহত। আমরা নেবিতে গাইতার নিভিত উন্তিম্ব ধারার হ্রিপ্ত ব্যবহা, বাহাতে অক্তল অবহার বে কোন ব্যক্তিই হবী হুইতে পারে।

এইকালে স্থবাদ বা অন্তর্মণ যে সকল ধারণার আমি প্রভাবান্থিত হইয়াছিলাম, তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম বলিয়া যদি কেহ মনে করেন বে ঐ সকল বিষয়ে আমার কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল, তাহা হইলে ভুল করা হইবে। বস্তুত: এ সব বিষয়ে কোন দ্বির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার কথা আমি চিস্তাও করিতাম না। ঐগুলি অনির্দিষ্ট কোতৃহলের মত আমার মনের মধ্যে লঘুভাবে ভাসিয়া উঠিত, কালক্রমে তাহা অল্লাবিক দাগ রাধিয়া গিয়ছে মাত্র। এই সকল বিষয় অন্ত্থান করিয়া কথনও আমি মনকে ভারাক্রান্ত করি নাই। কর্ত্তব্যকার্থ্য, থেলাধূলা, আমোদ-প্রমোদে জীবন বেশ সফলে ছিল, কেবল ভারতের রাজনৈতিক সংঘর্ষের সংবাদে মাঝে মাঝে চঞ্চল ও উদ্বিয় ইইয়া উঠিতাম। কেম্বিজে যে সকল রাজনৈতিক গ্রন্থ প্রামি প্রভাবান্থিত হইয়াছিলাম, তাহার মধ্যে মেরিডিথ টাউনসেপ্তের "এশিয়া এবং ইয়োরোপ" উল্লেখযোগা।

১৯০৭ সাল হইতে কয়েক বংসর ভারতবর্ষে অশান্তির আনোড়ন চলিতেছিল। ১৮৫৭র বিদ্রোহের পর এই প্রথম বৈদেশিক শাসনের নিক্ট অপ্রতিবাদে নত হইতে ভারত অস্বীকার করিল। তিলকের কার্য্যপদ্ধতি ও কারাদণ্ড, অরবিন্দ ঘোষ এবং বাঙ্গলার স্বদেশী ও বয়কটের সম্বল্প প্রভৃতি সংবাদে ইংলগুপ্রবাসী ভারতীয় আমরা অত্যন্ত উত্তেজনা বোধ করিতাম। আমরা প্রায় সকলেই তথন তিলকপন্থী অথবা চরমপন্থী (তৎকালীন প্রচলিত নাম) হইরা পড়িয়াছিলাম।

কেম্ব্রিজে ভারতীয়দের "মঞ্জলিস" নামে একটি সমিতি ছিল। এবানে আমরা প্রারশ্ব রাজনীতিচর্চা করিতাম, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষের সহিত সম্পর্কহীন তর্ক মাত্র। পার্লামেন্ট অথবা বিশ্ববিভালয়ের ইউনিয়নের আলোচনাজনী, বক্তৃতাকালে অধ্যক্ষালন প্রভৃতির অহকরণের দিকেই আমরা বেশী বেশীক দিতাম, বিষয়বন্ধ হইত গৌণ। আমি প্রায়ই মন্ধলিসে থাকিতাম, কিন্তু ভিনবংসরের মধ্যে আমি এবানে ক্লাচিং বক্তৃতা করিয়াছি। আমি লক্ষা ও সংলোচ কিছুতেই অতিক্রম করিতে পারিতাম না। কলেজের তর্কসভায়ও এই কারণে

#### অওহরলাল নেহক

আমি বিত্রত হইতাম। এখানে নিয়ম ছিল, মির্দিষ্ট সময়ে বংসরে একেবারেই বক্তৃতা না করিলে করিমানা দিতে হয়! আমি প্রায়ই করিমানা দিয়ছি।

আমার মনে আছে এডুইন মণ্টেণ্ড প্রায়ই আমাদের তর্কসভায় আসিতেন।
তিনি উত্তরকালে ভারতসচিব হইয়াছিলেন। তিনি ট্রিনিটি কলেজের প্রাক্তন
ছাত্র এবং কেম্ব্রিজ কেন্দ্র হইতে পার্লামেন্টের সদস্ত ছিলেন। তাঁহার নিকটই
আমি প্রথম বিখাসের আধুনিক সংজ্ঞা শ্রবণ করি। তোমার যুক্তি বাহাকে সত্য
বলিয়া স্থীকার করে না, তাহা বিখাস করা কঠিন; অতএব যাহা যুক্তি
অহুমোদিত, সেখানে অন্ধবিখাসের কথা উঠিতেই পারে না। বিখবিভালয়ে
বিজ্ঞানশাস্থ পাঠ করিয়া, তংকালীন কতকগুলি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তকে আমি সত্য
বলিয়া মনে করিতাম। উনবিংশ শতান্ধী এবং বিংশ শতান্ধীর প্রথমভাগে
বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান ও জগত সম্পর্কে কতকগুলি স্থির সিদ্ধান্ত ছিল, বাহা
আঞ্রকাল নাই।

মঞ্জনিসে অথবা ঘবোয়া আলাপে ভারতীয় ছাত্রেরা ভারতীয় রাজনীতি আলোচনায় তীব্র ভাষা বাবহার করিত। এমন কি তৎকালীন বঙ্গদেশে আরক্ষ হিংসামূলক কার্য্যেরও কেহ কেহ প্রশংসা করিতেন। পরবর্তীকালে আমি দেখিয়াছি, ইহারাই ভারতীয় সিভিল সার্ব্যিকে যোগ দিয়াছেন, হাইকোটের ক্ষম্ব আছবা শান্তশিই ব্যারিষ্টার ইত্যাদি হইয়াছেন। এই সকল বৈঠকী চরমপন্থীনের মধ্যে তুই একজন ব্যতীত পরবর্তীকালে কেহই ভারতীয় রাজনৈতিক আন্দোলনে আন্দা অংশ গ্রহণ করেন নাই।

কৈশ্বিজে কয়েকজন বিশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিকের দর্শন পাইয়ছিলাম।
আমরা তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিলেও আমাদের মনে একটা হামবড়া
ভাব ছিল। আমাদের শিকা সংস্কৃতির পরিধি বিস্তীর্ণ এবং আমাদের শনে ছিল।
বিশিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপং রায় এবং গোশালক্ষণ গোখলে কম্বিজে
আসিয়াছিলেন। আমরা একটি বসিবার ঘরে বিশিন পালকে অভার্থনা করিলাম।
দেখানে আমরা ১০।১২ জন উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু তিনি এমন গর্জন করিয়া
বক্তৃতা দিতে লাগিলেন বেন তিনি দশ সহত্র শ্রোতার সমুখে জনসভায় বক্তৃতা
করিতেছেন। সেই প্রচণ্ড কণ্ঠস্বরের কোলাহলে আমি ব্রিতে পারিলাম না
তিনি কি বলিতেছেন। লাজপং রায় বেশ শান্ত গলীরভাবে বক্তৃতা
করিয়াছিলেন, তাঁহার কথা আমার বেশ ভাল লাগিয়াছিল। আমি পিতার
নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলাম বে, বিশিনবার অপেকা লাজপং রায়কেই আমার
বেশী ভাল লাগিল; ইহা শুনিয়া তিনি খুনী হইয়াছিলেন। কেননা শুংকালে
তিনি বাকলার চরমপন্থীদের পছন্দ করিতেন না। গোখলে কেইজিকে এক

# হারো ও কেন্ডিক

জনসভার বক্তৃতা করেন। এ বিষয়ে আয়ার এই মাত্র মনে আছে যে, বক্তৃতার শেবে এ, এম, থাজা তাঁহাকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নোত্তর এমনভাবে চলিতে লাগিল যে আমরা ভূলিয়া গেলাম, কি লইয়া ইহার আরম্ভ এবং বিষয় কি ছিল।

ভারতীয় সমাজে হরদয়ালের থুব খ্যাতি ছিল। আমি কেম্ব্রিজে বোগ দিবার কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি অক্সফোর্ডে ছিলেন। আমি বখন স্থাবোর ছাত্র ছিলাম, তখন লণ্ডনে ইহাকে তুই তিনবার দেখিয়াছি।

কেম্ব্রিজে আমার সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকেই পরে ভারতীয় কংগ্রেস-রাজনীতিতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি বাইবার কিছুকাল পরেই জে, এম, সেনগুপ্ত কেম্ব্রিজ ত্যাগ করেন, সয়েকউদিন কিচলু, সৈয়দ মহাক্ষদ এবং তাসাদ্দুক আহম্মদ শেরওয়ানী আমার সমসাময়িক ছিলেন। বর্ত্তমানে এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপত্তি এস, এম, স্থলেমানও ভবন কেম্ব্রিজে অধ্যয়ন করিতেন। অক্তান্ত সমসাময়িকগণ বর্ত্তমানে মন্ত্রীপদ ও সিভিল সার্থিস আলো করিয়া আছেন।

লগুনে থাকিতে আমরা স্থামজী কৃষ্ণবর্দা। এবং তাঁহার 'ভারভভবনের' কথা তানিতাম, কিন্তু কথনও তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় নাই, আমি ভারতভবনেও যাই নাই, তাঁহার 'ইণ্ডিয়ান সোদিয়লজিট্ট' মধ্যে মধ্যে দেখিতাম। দীর্ঘকাল পরে ১৯২৬ সালে জেনেভায় স্থামজীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তথনও তাঁহার পকেট 'ইণ্ডিয়ান সোদিয়লজিট্টের' পুরাতন থাতায় বোঝাই ছিল এবং যে ভারতীয় তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইত তাহাদের প্রায় প্রত্যেককেই তিনি ব্রিটিশ গভর্গমেণ্টের গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ করিতেন।

লগুনে তথন ইণ্ডিয়া অফিস একটি ভারতীয় ছাত্রবিভাগ খুলিয়াছিলেন। প্রত্যেক ভারতীয় ছাত্রই মনে করিত এবং মনে করিবার যুক্তিসক্ত কারণণ্ড ছিল যে, ইহা গুপ্তচর দিয়া ছাত্রদের গতিবিধির উপর নক্ষর রাখিবার কৌশলমাত্র। কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় ছাত্রকে ইহা ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক সহু করিতে হইত। কেননা ইহার স্থপারিশ ব্যতীত কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থায়, পিতা রাজনৈতিক আন্দোলনে আক্লুই হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত আমার মতভেদ থাকিলেও আমি ইহাছে সম্ভুই হইয়াছিলাম। তিনি স্বাভাবিকভাবেই মভারেট দলে যোগদান করেন। ইহাদের অনেককে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে জানিতেন এবং অনেকেই তাঁহার সমব্যবসায়ী ছিলেন। বৃক্তপ্রদেশের এক প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতির আসন হইতে তিনি বাক্লা ও মহারাষ্ট্রের চরমশন্থীদের বিক্লছে তীর বিক্লোভ

#### च अर्जनान (नर्ज

প্রকাশ করেন। তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি প্রভাপতি ইইয়াছিলেন। ১৯০৭ সালে স্থরাটে যথন কংগ্রেস ভালিয়া গিয়া প্রায়ক মভারেট সমিতিতে পর্যাবসিত হয় তথন তিনিও উহাতে উপস্থিত ছিলেন্টা

ক্ষরট কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই এইচ, ভাবনিউ নেভিনসন বিছুবিনের
অন্ত এলাহাবাবে তাঁহার ভবনে অতিথি হন। তাঁহার ভারতবর্ষ সম্পর্কিত পৃত্তকে
ভিনি শিভার বিষয় লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, "বলাকতা ব্যতীত অন্ত সকল
বিষয়েই তিনি মভারেট।" কিন্তু ইহা অত্যন্ত আন্ত ধারণা! এক রাজনীতি
ব্যতীত অন্ত কোন বিষয়েই পিতা তপন মভারেট ছিলেন না এবং ধীরে ধীরে
এই মভারেট মনোর্ভিও কালে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তাঁহার চরিত্রে গভীর
ভাবপ্রবণতা, তীত্র আবেগ, অসীম আয়্মর্থ্যালাবোধ এবং দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ছিল
এবং ইহা নিশ্চয়ই মভারেট ছাঁচের বিপরাত। তথাপি ১৯০৭-০৮ সালে এবং
তাহার পরও কয়েক বংসর তিনি মভারেটদের মধ্যেও মভারেট ছিলেন।
চরমপন্থীদের প্রতি তাঁহার চিত্ত ভিক্ত ছিল, যদিও আমার বিশ্বাস ভিলককে
ভিনি প্রধা করিতেন।

ইহার কারণ কি ? আইন ও নিয়মতান্ত্রিকতা ছিল তাঁহার শিক্ষার ভিত্রি। তিনি আইনজ্ঞ ও নিয়মতান্ত্রিকের দৃষ্টি বারাই রাজনীতি বিচার করিতেন। কঠিন ও তীর বাকেনুর পশ্চাতে যদি বাক্যান্ত্রায়ী কার্য্য না থাকে, তবে তাহা নিজল, ইহাই তাঁহার স্পাঠ ধারণা ছিল। কোন কার্য্যকরী কন্মপ্রচেষ্টা তিনি দেখিতে পান নাই। বয়কট ও কদেশী আন্দোলন হারা আমরা অধিকদ্ব অপ্রস্ক হইতে পারিব, এমন ভরদা তাঁহার ছিল না। এই আন্দোলনের ভিত্তিতে যে পর্মমূলক কারীয়াবাদ ছিল, তাহা তাঁহার প্রকৃতিবিদ্দার ছিল। ভারতে পুন্রায় প্রচীন যুগ ফিরাইয়া আনিবার বিন্মাত্র আগ্রহ তাহার ছিল না। প্রাচীনযুগের প্রতি তাঁহার সহাম্ভৃতিও ছিল না, গারণাও ছিল অল্ল, বরঞ্চ ইত্র পরিপন্থী বলিয়া জাতিভেদ ও অন্যান্ত কতকগুলি প্রাচীন প্রথার উপর তাঁহার বিত্রকাছিল; পাশ্চাতোর উন্নতির প্রতি তিনি গভীর আকর্ষণ অম্ভত্ব করিতেন এবং ভাবিতেন, ইংলতের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের হারা আমরাও সমূদ্যত হইব।

সামাজিক দিক হইতে দেখিলে ১৯০৭-এর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নিশ্চিতরূপেই প্রগতিবিরোধী। ভারতে এবং প্রাচ্যের অফাস্ত দেশে নবজাতীয়তাবাদ
ধর্মের ভিত্তির উপরই স্থাপিত হইয়াছিল। সামাজিক ব্যাপারে মডারেটগণ
অনেক বেশী অগ্রসর ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা সংখ্যায় মৃষ্টিমেয় এবং জনসাধারণের
সহিত তাঁহাদের কোন বোগ ছিল না। মডারেটগণ কিয়ং পরিমাণে
উচ্চমধ্যশ্রেণীর প্রতিনিধি। উচ্চমধ্যশ্রেণীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ছাড়া অক্ত কোন
অর্থ নৈতিক আদর্শ তাঁহারা চিন্তা করিতেন না। মডারেটগণ জাতিত্তেদ প্রথার

# ছারো ও কেম্ব্রিজ

ক্রিন্স ভাবিবার জন্ম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কার এবং উন্নতিবিরোধী প্রাচীন সামাজিক বর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন।

মভাবেটদের সহিত যোগ দিয়া পিতা এক আক্রমণমূলক কার্যাপদ্ধতি

নয়ন করিলেন। বাঙ্গলা ও পুণার তুইচারজন নেতাকে বাদ দিলে,
বঁকাংশ চরমপদ্ধীই তথন যুবক। এই যুবকগণ তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা

য়া স্বেজ্ঞামত চলিতে সাহস করে ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিরক্তি বোধ
রতেন। প্রতিবাদে তিনি ধৈর্যাহীন ও অসহিষ্ণু হইতেন। বাঁহাদিগকে

নি মুর্থ বলিয়া মনে করেন তাঁহাদের প্রতি ক্ষমাহীন হইয়া তিনি স্থবিধা
হলেই তীত্র আক্রমণ করিতেন। আমার মনে পড়ে, সম্ভবতঃ
আমার

ম্বিজ ত্যাগ করিবার পর, পিতার লেথা একটি প্রবন্ধ পড়িয়া আমি অত্যন্ত
রক্তি বোধ করিয়াছিলাম। পিতার নিকট একধানি উদ্ধত ভাষায় লিখিত

আমাম মন্তব্য করিয়াছিলাম, তাঁহার রাজনৈতিক কার্য্যে ব্রিটিশ-গভর্ণমেন্ট
ভাল্ত আনন্দবোধ করিতেছেন। এই শ্রেণীর রয়্য মন্তব্য তিনি কথনও
বিদান্ত করিতে পারিতেন না, অতএব বলা বাহুল্য তিনি অত্যন্ত কুদ্ধ
ইয়াছিলেন। এমন কি আমাকে অবিলম্বে ইংলণ্ড হইতে দেশে ফিরাইয়া
য়ানিবার সকল্প প্রায়্য ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

আমি কেমব্রিজে থাকিতেই প্রশ্ন উঠিল, ভবিয়াতে আমি কি করিব। কছদিন ভারতীয় সিভিল সার্ব্বিদের কথা আলোচনা চলিল, তথনকার দিনে <sup>টু</sup>হার একটা আকর্ষণ ছিল। কিন্তু কি পিতার কি আমার এ'বিষয়ে 🔌 হুকা ছল না বলিয়া কথাটা চাপা পড়িল। ইহার আরও কারণ এই যে আমার ায়স কম ছিল, যদি আমাকে সিভিল দার্কিস পরীক্ষা দিতে হয় তাহা হইলে কম্ব্রিজের উপাধি পরীক্ষার পুরও তিন চার বংসর অপেক্ষা করিতে হইবে। কম্ব্রিজের উপাধি পাইবার সময় আমার বয়স ছিল বিশ বংসর; তথন সিভিল । वित्राप्त निर्मिष्ठे वयम हिल २२ इटेट्ड २८। भतीकाय क्रुडकार्या इटेट्ड आयस াক বংসর ইংলতে থাকিতে হইবে। ইংলতে দীর্ঘ প্রবাদের ফলে আমাদের ারিবারস্থ সকলেই আমার দেশে যাওয়ার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। নামি যদি সিভিল সার্কিসে যোগ দেই তাহা হইলে পরিবার ও গৃহ হইতে দুরে ানাস্থানে চাকুরী করিতে হইবে, পিতা একথাও চিন্তা করিয়াছিলেন। দীর্ঘ মমুপস্থিতির পর, আমার পিতা মাতা উভয়েই আমাকে নিকটে রাধিবার বস্তু ্যাকুল ছিলেন। এই সকল কারণে দিভিল সার্বিদ অপেক্ষা পৈত্রিক ব্যবসায় रवनम्ब, कदारे म्द्रित रहेन, — आभि 'हेनात हिन्नन'- ध सांग निनाम। आमात দ্মবর্দ্ধিত চরমপদ্বী রাজনৈতিক মত সত্ত্বেও আমি সিভিল সার্কিসে যোগ দিয়া টিশ গভর্ণমেন্টের ভারতীয় শাসন্যন্তের চাকার দাঁতে পরিণ্ড হইতে তখন

#### अध्यक्तान (अश्य

তীত্র আপত্তি বোধ করি নাই, ইহাই আন্চর্য। পরবর্ত্তীকালে এই প্রস্তাব আমার নিকট কি বিষয়শ না মনে হইত!

১৯১০-এ আমি উপাধি লইয়া কেম্ব্রিছ তারি কবিলাম। বিজ্ঞানের 'ট্রাইপোস' পরীক্ষায় আমি সাধারণভাবে পাশ করিয়া বিত্তীয় শ্রেণীর "অনাস" পাইরাছিলাম। ইহার পর ছুই বংসর আমি লগুনে ঘুরিয়া বেড়াইরাছি। আইন শরীক্ষাগুলি একের পর আর সাধারণভাবেই উত্তীর্ণ ইইরাছিলাম। অবসর ছিল প্রচুব—সময়ের শ্রোতে গা ভাসান দিয়া থাকিতাম। সাধারণভাবে কিছু পড়াগুনা, 'কেবিয়ান' ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ লইয়া নাড়াচাড়া, সমসামন্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া আলোচনায় সময় কাটিত। আয়ল গ্রের নারীদের ভোটাধিকারলাভের আন্দোলনও বিশেষভাবে আমি লক্ষ্য করিতাম। ১৯১০-এর গ্রীয়কালে আয়র্ল গুরুমণকালে আমি সিন-ফিন আন্দোলনের স্প্রচনা লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

লগুনে স্থাবোর কয়েকজন পুরাতন বন্ধুর সাহচর্যে ব্যয়বছল বিলাসে মাতিলাম। আমি পিতার নিকট হইতে প্রচুর মাসোহারা পাইতাম, সময় সময় তাহাতেও কুলাইত না। বাবা টের পাইয়া আমার চরিত্র থারাপ হইতেছে ভাবিয়া চিস্তিত হইলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ বড়রকম কিছুই করিতে পারি নাই। যাহাদিগকে চল্তি ভাষায় বলে "সহরে বাব্", সেই সকল ধনী অথচ মন্তিক্ষ্টীন ইংরাজদের চালচলন নকল করিবার চেষ্টা করিতাম মাত্র। লক্ষ্যহীন আমেসী জীবন আমাকে আকর্ষণ করিতে পারিল না, ইহা বলাই বাহুল্য। ক্রমে ইহাতে আমার উৎসাহ কমিয়া আসিল বটে, কিন্তু মনে হইতে লাগিল আমি বেন অহকারী হইয়া উঠিতেছি।

ছুটিতে আমি মাঝে মাঝে ইয়োরোপে বেড়াইয়াছি। ১৯০৯ এর প্রীশ্বকালে
পিতার সহিত আমি যথন বালিনে, তখন কাউণ জেপীলিন কন্দ্রীজ হ্রদ
তীরবর্ত্তী ফ্রিডরিকসাকেন হইতে তাঁহার নবনিম্মিত বিমানশোতে বালিনে
আসিয়াছিলেন। আমার বিশাস ইহাই তাঁহার প্রথম শূক্তমার্গে দীর্ঘপথ অতিক্রম।
এই উপলক্ষা বিশাল জনতা হইয়াছিল এবং ময়ং কাইজার তাঁহাকে অভ্যর্থনা
করিয়াছিলেন। দশ বিশ লাথ লোক বালিনের টেম্পল হফ ময়দানে জমায়েং
ইয়াছিল। জেপীলিনথানি নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া আমাদের মাথার উপরে
চক্রাকারে ঘ্রিয়া সাবলীল গতিতে অবতরণ করিয়াছিল। ঐ দিন হোটেল
আদলনের কর্ত্তারা প্রত্যেক বাসিন্দাকে কাউন্ট ক্রেপীলিনের একখানা স্ক্রম্বর
চিত্র উপহার নিয়াছিলেন। ঐ চিত্রখানি এখনও আমার নিক্ট আছে।

ইহার তুইমাস পরে পারী নগরীতে আমি প্রথম 'এফেল টাওয়ার' বেটন করিয়া এরোপ্লেন উড়িতে দেখি। আমার মনে হয়, বিমান চালক ছিলেন কং ছা লাবের। আঠারো বংসর পরে, আমি যথন পারীতে, তথন

# ছারো ও কেম্ব্রিজ

আটলান্টিকের অপর তীর হইতে লিওবার্গ উড়িয়া আদিয়া জয়গৌরব লাঞ ক্রিয়াছিলেন।

🏂 ১৯১০ সালে কেম্ব্রিজ হইতে পাশ করিবার অব্যবহিত পরে নরওয়েতে দের সহিত আনন্দভ্রমণ কালে একবার আশ্র্র্যুক্তপে বাঁচিয়া গিয়াছিলাম ৷ ক্লজে পাৰ্বতা অঞ্চল অতিক্রম করিয়া আমাদের গন্ধবান্থলে একটি ছোট ষ্টাটেলে ক্লান্তদেহে উপস্থিত হইলাম। আমরা স্নান করিতে চাহি শুনিয়া লেই আক্ষা; এমন কথা এখানে কেই ওনে নাই এবং হোটেলেও তেমন बारक हिन ना। हार्टिएन लारकवा विनन, निक्टेवर्सी धक्टी शास्त्रज বিণীতে আমুৱা স্থান করিতে পারি। হোটেলের সৌজন্মে টেবিল টাকিবার স্থাপড় ও তোয়ালে লইয়া আমি ও একজন ইংরাজ যুবক স্নান করিতে চলিলাম। 🐂 बुदर्श जुराद छुन इंटेंट्ज भनिज बनधाताय भूष्टे निर्वितिनी जीवत्वत्म कनकन बार्न করিয়া প্রবাহিতা। আমি জলে নামিলাম। জল গভীর না হইলেও ক্ষুবার-শীতল এবং তলদেশ অতিমাত্রায় পিছল। পদখলিত হইয়া আমি পড়িয়া আশান, ঠাণ্ডায় সমস্ত শরীর জমিয়া গেল, হাত পা নাড়িবার শক্তি নাই। ক্ষের উপর দাড়াইতে ন, াারিয়া স্রোতে ভাসিয়া চলিলাম। আমার ইংরাজ ্বী কোনমতে জল হইতে উঠিয়া তীর ধরিয়া দৌড়াইতে লাগিল এবং অনেক হৈ আমার পা ধরিয়া জল হইতে টানিয়া তুলিল। পরে আমরা বিপদের 🚁 বঝিতে পারিলাম। আমাদের সম্মুধে ছই তিনশত গজ পরেই এই ক্ষিবি-নির্ম বিণী পর্ববতগাত হইতে সোজা নীচে নামিয়া গিয়াছে। এই জ্বলপ্রপাতটি 🛍 অঞ্চলে একটা দেখিবার বস্তু।

১৯১২-র গ্রীম্মকালে আমি ব্যারিষ্টারী পাশ করিলাম এবং আমার সাতবংসর ইংলণ্ড-প্রবাস সমাপ্ত করিয়া শরংকালে হ. নশে ফিরিয়া আসিলাম। এই কালে আরও ছুইবার আমি ছুটিতে দেশে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এইবার স্থায়ীভাবে প্রত্যাবর্ত্তন! বোধাই বন্দরে নামিয়া আমার মনে হইল, আমি একটি সাধারণ বালক্ষাত্ত, আমার মধ্যে প্রশংসার কিছই নাই।

# স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন এবং ভারতে মহাযুদ্ধের সমসাময়িক রাজনীতি

১৯১২ থৃষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন মন্দীভূত।
তিলক কারাগারে—উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে চরমপদ্বীরা (জাতীয়দল)
ছত্রভঙ্গ। বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ায় বাঙ্গলাদেশ অপেক্ষাকৃত শাস্ত। মর্লি-মিণ্টো
শাসন-সংস্কার লইয়া মভারেটগণ বেশ জাঁকিয়া বিদ্যাছেন। প্রবাসী ভা্বতীয়দের
জন্য—বিশেষভাবে দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের জন্ত কিছু আন্দোলন ছিল।
কংগ্রেদ মভাবেটদলের বার্ষিক মজলিদে পরিণত। দেখানে কতকগুলি তৃর্বল
প্রস্তাব গৃহীত হইত—উহা লইয়া কোন উৎসাহ দেখা যাইত না।

১৯১২র বড়দিনে আমি প্রতিনিধি হইয়া বাঁকীপুর কংগ্রেসে যোগ
দিয়াছিলাম। ইহা ইংরাজী শিক্ষিত উচ্চপ্রেণীর সম্মেলন, ইংরাজী কেতাছরস্ত
ফিটফাট পোষাকের ছড়াছড়ি। ইহা রাজনৈতিক উৎসাহ ও উদ্দীপনাহীন
সামাজিক সম্মেলন মাত্র। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সদ্য প্রত্যাগত গোখলে
ইহাতে যোগ দিয়াছিলেন এবং এই অধিবেশনে তিনিই ছিলেন সকলের
ক্রিপ্রানীয়। যে মৃষ্টিমেয় ব্যক্তি রাজনীতি ও এনসাধারণের কাজ একান্তভাবে
গ্রহণ করিয়াছেন, তেজন্বী ও মনন্বী গোখলে তাঁহাদের অরাজম। তাঁহার
মানসিক বল ও শক্তিমতা দেখিয়া আমি মৃদ্ধ হইলাম।

গোখ্লের বাঁকীপুর ত্যাগ করার প্রাক্কালে এঞ্চ বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল। পাবলিক সার্কিস কমিশনের সদস্ত হিসাবে তিনি একটি প্রথম শ্রেণির কামরা পাইয়াছিলেন। তাঁহার শরীরও ভাল ছিল না, অবাঞ্চনীয় লোকদক্ষেও তিনি অত্যন্ত বিরত বোধ করিতেন। কংগ্রেসের ক্ষেক্দিনের পরিশ্রমের পর তিনি একা শান্তিতে রেলে ভ্রমণ করার সন্ধর করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কামরায় উঠিলেন, কিন্তু অবশিষ্ট গাড়ীতে কলিকাতার প্রতিনিধিদের বেজায় ভীড়। কিছুক্ষণ পর ভ্রেশেনাথ বস্ত্র পরে ইন্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্ত্র) আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি ঐ কামরায় আরোহণ করিতে পারেন কিনা। গোখ্লে অবাক, তিনি জানিতেন বস্থ মহাশয়ের ম্থান্থলিলে রক্ষা নাই, কিন্তু তথাপি রাজী হইতে হইল। কয়েক মিনিট পরেই বস্থ মহাশয় আবার আসিয়া

### সমসাময়িক রাজনীতি

ি গোখ্লেকে বলিলেন, যদি তাঁহার একজন বন্ধুও এই কামরায় আদেন তাহা 
হইলে কি তাঁহার কোন আপত্তি আছে। বিনয়ী গোখ্লে আপত্তি করিতে 
পারিলেন না। গাড়ীতে উঠিয়া বহু মহাশয় প্রস্তাব করিলেন, তিনি ও তাঁহার 
বন্ধু উপরের 'বার্থে' শুইতে অত্যন্ত অন্থবিধা বোধ করেন; কাজেই গোখ্লে 
যদি কিছু মনে না করেন, তাহা হইলে তিনি উপরে উঠিলে তাঁহারা নীচের 
তুইটি 'বার্থ' অধিকার করিতে পারেন। বেচারা গোখ্লে অগত্যা উপরে 
উঠিলেন এবং অশান্তিতে রাত্রি কাটাইলেন।

আইন ব্যবদায় অবলম্বন করিয়া আমি হাইকোর্টে বোগ দিলাম। কাজেও কতকটা মন বদিল। ইউরোপ হইতে ফিরিয়া ক্ষেক মাস বেশ আনন্দে কাটিল; বাড়ীতে ফিরিয়া প্রাতন পরিচয় ন্তন করিয়া ঝালাইয়া লইয়া আমি স্বাী হইলাম। কিন্তু সাধারণ আইনজীবীদের স্থায় আমার এই জীবন্ধারার ন্তনত্বের মোহ ক্রমশঃ দ্র হইল, মনে হইতে লাগিল, এক লক্ষাহীন বিরুদ্ধ গতাহুগতিকতার মধ্যে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকার কোন দার্থকতা নাই। আমার ধারণা, পারিপার্শিকের প্রতি এই অসম্ভোষ আমার দো-আঁসলা অর্থাৎ মিশ্র শিক্ষার ফল। সাত বংসর ইংলণ্ডে বাস করার ফলে আমার যে সকল অভ্যাস ও সংস্কার গড়িয়া উঠিয়াছিল, বর্তমানের সহিত তাহা সামঞ্জস্থান। আমাদের বাড়ীর ব্যবস্থা ও আবহাওয়া মোটাম্টি ভালই ছিল। বাহিরে বার-লাইব্রেরী এবং ক্লাবে একই শ্রোলির লোকের সহিত দেখা হইত, একই প্রাতন কথা— অধিকাংশই আইন ব্যবদায় সংক্রান্ত,—বার বার আলোচনা হইত। এই আবহাওয়ায় মানসিক উৎকর্ষ সাধনের কিছুই নাই, আমার নিকট জীবন বিশ্বাদ প্রমোদও ছিল না।

ই, এম, ক্রস্টার, সম্প্রতি প্রকাশিত জি, লোজ ডিকিনসনের জীবন চরিতে লিবিয়াছেন, ভারত সহদ্ধে তিনি (ডিকিনসন) একদা বলিয়াছিলেন, "কেন উভয় জাতির মধ্যে মিলন হয় না ? কারণ অতি স্পষ্ট, ভারতবাসীর সঙ্গ ইংরাজদের নিকট পীড়াদায়ক। এই অকাট্য সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই।" সম্ভবতঃ অধিকাংশ ইংরাজই এরপ বোধ করেন এবং ইহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। ক্রস্টার অন্তঞ্জ লিবিয়াছিলেন, প্রত্যেক ইংরাজই নিজেকে জবরনধলী সৈন্তদলের (army of occupation) একজন সৈনিক বলিয়া মনে করে এবং সঙ্গতভাবেই তদমুদ্ধপ আচরণ ও ব্যবহার করিয়া থাকে। এই অবস্থায় হুইটি জাতির মধ্যে স্বাভাবিক ও বাধাহীন সম্পর্ক কিছুতেই স্থাপিত হইতে পারে না। ইংরাজ ও ভারতবাসী পরস্পরের প্রতি শিষ্টাচারের ভাণ অভিনয় করিয়া থাকেন, কাজেই পরম্পর স্বাভাবিক ভাবে মিলিত ইইবার অক্ষমতার অস্বন্তি অমুভব করিয়া

#### ज ওহরলাল নেহর

পাকেন। একের অপরকে ভাল লাগে না—এড়াইতে পারিলে উভরেই আন বোধ করেন।

সাধারণতঃ ইংরাজেরা সরকারী পরিমগুলের সহিত সংশ্লিষ্ট একলল ভারতী সহিত মিশিয়া থাকেন, ক্লাচিৎ এমন ভারতবাসীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ ? যাহার সঙ্গ সত্যই লোভনীয়। কিন্তু সেরূপ লোক পাওয়া গেলেও মন খুৰি মিশিবার স্থবিধা হয় না। ব্রিটিশ শাসনের আমলে ব্রিটিশ ও ভারত শাসকমণ্ডলীর নানাকারণে প্রাধান্ত ঘটিয়াছে; এমন কি, তাঁহাদের সামাত্তি मर्गामा ७ कम नरह ; किन्ह वह भामक स्थान वजान देविजाहीन, जून-कृष्ठि व দমীর্ণচেতা। এমন কি, শিক্ষিত বৃদ্ধিমান ইংরাজ যুবকও ভারতে আসি अज्ञानितारे तृष्ति ও मः ष्कृष्टित निक निया अवमानश्च रहेया भएजन, और छ आनर्ग व्यात्मानत्तत्र महिल जाहात्र त्यागस्य हिन हहेया यात्र। ममस्त्रिन व्याकित অফুরান ফাইল ঘাঁটিয়া অপরাহে একট ব্যায়াম বা ভ্রমণ করিয়া তিনি চলিতে ক্লাবে, সেধানে সমশ্রেণীর চাকুরীয়াদের সহিত নেলামেশা, হুইম্বী পান, 'পাঞ্চ': অমুরূপ ইংলত্তের সচিত্র সাপ্তাহিক পত্রিকা পাঠ। তিনি কদাচিং বই পড়ে পড়িলেও পুরাতন প্রিয় পুস্তক লইয়াই সম্ভবতঃ নাড়াচাড়া করেন। এইভা মানসিক অধঃপতনের জন্ম তিনি ভারতবর্ষের আবহাওয়ার দোষ দেন, এং তাঁহাকে টুভাক্ত করিবার অপরাধে 'এজিটেটর'দের (আন্দোলনকারী অভিসম্পাত করেন। তিনি ইহা বুঝিতে পারেন না যে, ভারতের স্বৈর্ণাসনত এবং বাঁধাধরা আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতি—যাহার তিনি একটি ক্ষুদ্র অংশ—ইহা क्रम नाघी।

মাঝে মাঝে ছুটি, বিলাত গমন (ফার্লো) সত্তেও ইংরাজ কর্মচারীদে যদি এই অবস্থা হয়, তাহা হইলে তাহার অধীন অথবা সমকক ভারতী কর্মচারীদের অবস্থাও বিশেষ ভাল নহে, কেননা তাহারা জ্ঞাতসারেই ইংরাজদে আদবকায়দা নকল করিয়া নিজেদের ঐ ছাচে গড়িয়া ভোলে। সাম্রাজ্ঞারাজধানী নয়াদিল্লীতে ইংরাজ ও ভারতীয় উচ্চ চাকুরীয়া মহলে অবিশ্রাং পদোলতি, ছুটির নিয়ম, ফার্লো, বদলি, চাকুরীয়া মহলের তদ্বির ও পক্ষণাতিক্ষেক্ষেলারীর কথার আলোচনা চলে,—ইহার মত নীরস অভিজ্ঞতা অল্পই আছে।

সরকারী চাকুরীয়া মহলের এই মানসিক আবহাওয়ার দারা কলিকাত বোষাই-এর মত সহরের কিয়দংশ ছাড়া, ভারতের মধ্যশ্রেণী বিশেষভাবে ইংরাজ শিক্ষিত বৃদ্ধিজীবী সম্প্রদায় প্রভাবাদ্বিত। বৃত্তিজীবী, উকীল, ডাস্কার ও অক্তাই অনেকে, এমন কি, আধা-সরকারী বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষায়তনগুলি পর্যান্ত এই মনোভাবে আপ্লত। এই সকল লোক, জনসাধারণ, এমন কি, নিম্ন-মধ্যশ্রেণী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতম্ব জগতে বাস করেন। রাজনীতি সমাজের এই স্তরেই

### সমসাময়িক রাজনীতি

সীমাবদ্ধ। ১৯০৬ সাল হইতে বাঙ্গলার জাতীয় আন্দোলনের আলোড়ন প্রথম
নিম্ন মধ্যশ্রেণীতে এক নবজীবনের চেতনা সঞ্চার করে এবং ইহা কতকাংশে
জনসাধারণকেও প্রভাবিত করে। ইহাই উত্তরকালে গান্ধিজীর\* নেতৃত্বে জ্বন্ত বিস্তার লাভ করে। জাতীয়তাবাদ প্রাণপ্রদ হইলেও ইহা সন্ধীর্ণ মতবাদ এবং
ইহা সমস্ত শক্তি এমনভাবে আকর্ষণ করে বে, অত্যান্ত কার্যোর অবসর থাকে না।

বিলাত হইতে ফিরিয়া প্রথম কয়েক বংসর আমার জীবন বিভূফার সহিত কাটিয়াছে, আইন ব্যবসায়েও আমি তেমন উৎসাহ বোধ করিতাম না। রাজনীতি বলিতে আমি ব্বিতাম, বৈদেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আক্রমণশীল জাতীয়তামূলক কার্যাপদ্ধতি, কিন্তু তথনকার অবস্থা ইহার অমুকূল ছিল না। আমি কংগ্রেসে যোগনান করিলাম, ইহার সাময়িক সভা সমিতিতেও উপস্থিত থাকিতাম। ফিজিতে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের অথবা দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্যা লইয়া আন্দোলনে আমি উৎসাহের সহিত কঠিন পরিশ্রম করিয়াছি, কিন্তু ইহা সাময়িক কাজ মাত্র।

অবসর বিনাদনের জন্য আমি কখনও কখনও শিকারে যাইতাম কিছ ইহাতে আমার বিশেষ যোগাতাও ছিল না, আকর্ষণও ছিল না। অর্বণ ও ভ্রমণই আমি ভালবাদিতাম, প্রাণীহত্যায় আমার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। অহিংস শিকারী বলিয়া আমার খ্যাতি রটিয়ছিল। একবার মাত্র দৈবক্রমে কাশ্মীরে আমি একটি ভল্পক বধ করিয়।ছিলাম। একবার একটি কৃষ্ণসার মুগশিশু শিকার করিয়া, আমার শিকারে যে সামান্ত উৎসাহ ছিল তাহাও নিভিমা গেল। সেই মরণাহত নিরীহ মুগশিশু আমার পায়ের তলায় পড়িয়া অশ্রুসজল আয়তনেত্রে কৃষণ দৃষ্টিতে আমার মৃথের দিকে চাহিয়া প্রাণত্যাগ করিল। সেই কাতর দৃষ্টির স্বৃতি এখনও আমাকে প্রায়ই উন্মনা করিয়া তোলে।

এই সময়ে আমি গোখ লের "সার্ভেণ্ট অফ্ ইণ্ডিয়া সোসাইটির" প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। এই সমিতির রাজনীতি অতিমাত্রায় নরমপদ্ধী এবং তথন আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করার কোন সম্বন্ধ ছিল না বলিয়া ঐ সমিতিতে যোগ দিবার কথা আমি চিস্তাও করি নাই। তবে ঐ সমিতির সদস্তগণকে আমি শ্রদ্ধা করিতাম, কেন না তাঁহারা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন লইয়া দেশের সেবায় আন্মনিয়োগ করিয়াছেন। সম্যকপথে পরিচালিত না হইলেও দেশে ইহাই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যথানে অন্তর্তঃ অন্যুচিত্ত হইয়া সর্বল্প ও অনল্য কর্ম করিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে।

এই পুত্তকে আমি মি: বা মহাজা না লিথিয়া সর্ব্দেশ "গাজিজী" লিথিয়াছি। জনেক ইংরেজ লেখক "জী" অর্থে বিশেষ আদরের ডাক বুঝেন। কিন্তু ভারতে "জী" সর্ব্বলের প্রতিই নির্ব্বিচারে প্রযুক্ত হয়। ইহা সন্মান ও প্রভাবাতক, আমার ভয়ীপতি জীবৃক্ত পশ্তিতের নিকট গুনিয়াছি সংস্কৃত 'আর্থা' লক্ষ প্রাকৃত ভাবার "অজ্জ" হয়, তাহারই অপ্রংশ 'জী'।

#### ष्य अर्जनाम (मर्जन

যাহা হটক, এই কালে রাজনীতির সহিত সম্পর্কহীন একটা সামান্ত ব্যাপারে ब যুক্ত জ্রীনবাস শাস্ত্রীর কথায় আমি অত্যস্ত মর্মাহত হইয়াছিলাম। এলাহাবাদের এক ছাত্রসভায় বক্তৃতা করিতে উঠিয়া তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করিবে, অফুগত থাকিবে এবং কর্ত্তপক্ষ যে সকল নিয়মাদি প্রণয়ন করিয়াছেন, যত্নসহকারে তাহা পালন করিবে। এই শ্রেণীর নিরীহ উপদেশ আমার মোটেই ভাল লাগে না। প্রভূত্বের নিকট সর্বাদাই নত থাকিবে, এই ভাবের উপর জোর দিয়া বাজার চলন গতামুগতিক উপদেশ দান অত্যস্ত অবাস্থনীয়। ভারতে প্রচলিত আধা-সরকারী আবহাওয়ার ফলেই ইহা সম্ভব হয়, আমার ইহাই ধারণা। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী বলিতে লাগিলেন,—ছাত্ররা পরস্পরের ष्मनाष्ठ, जून, क्रांग्रि, खनन खरिनस्य कर्ड्शकरक कानाहेरत। वर्थार माना कथाग्र. ভাহারা গোপনে পরস্পবের উপর নজর রাখিবে এবং গুপ্তচরের কাজ করিবে। **অবশ্য শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী এমন নিরাবরণ ভাষা ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু আমি উহার** অর্থ স্পষ্ট করিয়াই বুঝিলাম এবং একজন খ্যাতনামা নেতা যে ছাত্রদের বন্ধুভাবে এমন উপদেশ দিতে পারেন, ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আমি তথন সবেমাত্র ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়াছি এবং দেখানকার স্থল কলেন্দে আমি এই **निकारे** नाज कतिवाहि य, প्रांगारम् भरंगीति कृति जुन जेन्यारेन कतिय ना । কাহারও উপর গোপনে নজৰ রাথিয়া এবং তাহার কার্য্যকলাপ কর্ত্তপক্ষের গোচরে আনিয়া একজন দৃষ্ণীকে বিপদে ফেলার মত শিষ্টনীতিবিক্তন্ধ পাপ অধিক আর কিছুই নাই। সহসা এই আদর্শের বিপরীত উক্তি শুনিয়া আমি ব্যথিত হইলাম। বুঝিলাম, আমি যাহা শিক্ষা পাইয়াছি, এীযুক্ত শাস্ত্রীর নীতির সহিত তাহার পাৰ্থকা কত অধিক।

মহাযুদ্ধ আদিল—আমরা সচকিত হইলাম। প্রথমে আমাদের জীক্ষমাত্রায় ইহার বিশেষ প্রভাব দেখা যায় নাই—যুদ্ধের ভয়াবহ প্রচণ্ডতার স্বর্মপ ভারতবর্ষ তথনও উপলব্ধি করে নাই। রাজনৈতিক আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া যেন মিলাইয়া গেল। ভারত রক্ষা আইন (ইংলণ্ডের দেশ রক্ষা আইনের অফ্রূপ) সমস্ত দেশকে মৃষ্টিকবলে চাপিয়া ধরিল। মহাযুদ্ধের দিতীয় বর্ষে যড়যন্ত্র ও গুলিকরিয়া গুপ্তহত্যার বিবরণ প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং পাঞ্চাবে রংক্কট সংগ্রহের জবরদন্তীমূলক ব্যবস্থার কথাও শোনা গেল।

বাহিরে উচ্চকণ্ঠে রাজভক্তি প্রচারের অন্তরালে ব্রিটিশের প্রতি সহামুভূতি অতি অল্পই ছিল। জার্মানীর জয়লাভের বার্তা শুনিয়া কি মডারেট কি চরমপন্থী সকলেই তথন সম্ভূষ্ট হইতেন। অবশ্য জার্মানীর প্রতি কাহারও অম্বরাগ ছিল না, আমাদের শাসকবর্গ শিক্ষালাভ করুক, এই আগ্রহই সকলের মনে ছিল। ইহা দুর্বল ও নিরুপায় মানবের পরের ন্বারা প্রতিশোধ প্রবৃত্তি

#### সমসাময়িক রাজনীতি

চরিতার্থ করাইবার ইচ্ছার অভিব্যক্তি। আমরা অনেকে নানা বিমি**ল ভাব** লইবা এই মহা আহব পর্যালোচনা করিতাম। মহাযুদ্ধে লিপ্ত সকল জাতির মধ্যে আমার ব্যক্তিগত সহাস্থভৃতি সম্ভবতঃ ফরাসীর দিকে ছিল। মিত্রশক্তিপুঞ্জের অস্কৃলে বিরামহীন নির্লজ্ঞ প্রচারকার্য্য কিয়ৎপরিমাণে সফল হইলেও আমরা উহার উপর ততটা গুরুত্ব আরোপ করিতাম না।

ক্রমশ: রাক্টনিতিক জীবনে চেতনার সঞ্চার হইল। কারাম্জির পর তিলক হোমকল লীগ স্থাপন করিলেন; মিসেস বেশান্তও আর একটি হোমকল লীগ প্রতিষ্ঠা করিলেন। আমি ত্ই দলেই যোগ দিলাম, কিন্তু বিশেষভাবে মিসেস বেশান্তর লীগের পক্ষে কার্য্য করিতে লাগিলাম। মিসেস বেশান্ত ভারতের রাষ্ট্রক্লেকে ক্রমশ: অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিলেন। কংগ্রেসের বার্ষ্বিক অধিবেশনে বেশ উৎসাহ দেখা গেল, মুসলিম লীগও কংগ্রেসের সহিত্যমান তালে চলিতে লাগিল। দেশের আবহাওয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল, যুবকগণ অধীর আবেগে ভবিন্ততের মহৎ সম্ভাবনা প্রত্যাশা করিতে লাগিল। মিসেস বেশান্ত অন্তর্মীণে আবদ্ধা হওয়ায় শিক্ষিত সম্প্রদার উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, দেশের সর্ব্বির হোমকল লীগ জাঁকিয়া উঠিল। ১৯০৭ সাল হইতে কংগ্রেস হইতে বহিছত পুরাতন চরমপছীরা হোমকল লীগে যোগ দিলেন, মধ্যভ্রেণীর বছ লোক আসিয়া লীগের সদস্য হইলেন। হোমকল লীগে জনসাধারণ যোগ দেয় নাই।

মিসেদ বেশান্তের অন্তরীণে অনেক প্রবীণ ব্যক্তি এবং কয়েকজন মভারেট নেতা পর্যন্ত বিচলিত হইলেন। আমার মনে আছে, এই অন্তরীণের কিছুদিন পূর্বের দংবাদপত্রে শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাদ শাস্ত্রীর হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা উত্তেজিত হইলাম। কিন্তু অন্তরীণের অব্যবহিত পূর্বের এবং পরে শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী সহসা নীরব হইয়া গেলেন। যথন কাজের সময় আসিল তথন তিনি পিছাইয়া গেলেন। তাঁহার এই নীরবতায় দেশে নৈরাশ্র ও ক্লোভের সঞ্চার হইল। যথন পূরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইবার প্রয়োজন তথনই তাঁহাকে পাওয়া গেল না। এই ঘটনার পর হইতে আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে বে, শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী কর্মক্ষেত্রের মাছ্য নহেন, সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়াইয়া কাক্ত করা তাঁহার প্রকৃতিবিক্ষর।

অক্সান্ত মডারেট নেতাদের মধ্যে কেহ আগাইয়া চলিলেন, কেহ বা পিছাইয়া পড়িলেন, কেহ কেই দক্ষিণে সরিয়া রহিলেন। তথন গভর্গমেন্ট ইয়োরোপীয় ভিফেল ফোর্সের অফুকরণে মধ্যশ্রেণীর ভারতীয় যুবকদিগকে লইয়া একটি রক্ষীসেনাদল গড়িবার চেষ্টা করিতেছিলেন, ইহা লইয়া দেশে বেশ আলোচনা চলিতেছিল। এই ভারতীয় রক্ষীসৈত্তদলের প্রতি ইয়োরোপীয় দলের তুলনায় নানাভাবে পুথক ব্যবহার করা হইত, এজ্ঞ আমরা অনেকে অফুভব করিলাম,

#### च अस्त्रमान (नर्क

অনহিতকর কার্ব্যে নিযুক্ত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকেও আমরা প্রদা করিভাম, তাঁহার সহিত প্রায়ই দীর্ঘ আলোচনা করিতাম; নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সাহসিকভার পথে দেশকে পরিচালিত করিবার ক্ষম্ম তাঁহাকে পীড়াপীড়ি করিতাম।

এই সময় আমাদের গৃহে রাজনীতি আলোচনা বড় শান্তির ব্যাপার ভিল না। প্রায়ই আলোচনা গুরুতর আকার ধারণ করিত এবং আবহাওয়া গ্রম হইয়া উঠিত। আমি বাকামাত্রে পর্যাবসিত রাজনীতির সমালোচনা এবং কর্মের আগ্রহ প্রকাশ করিতাম দেখিয়া পিতা বৃঝিতে পারিলেন আমি ক্রমশ: চরমপদী হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু কাৰ্য্যতঃ কি করা উচিত, তাহা আমার নিকট স্পষ্ট ছিল না; পিতা অনুমান করিলেন, কতিপয় বান্ধালী যুবকের মত আমিও হিংসাপন্থী হইয়া পড়িতেছি। ইহাতে পিতা অত্যম্ভ ছন্চিম্ভাগ্রস্ত হইলেন। কিন্তু কার্য্যতঃ আমার ও পথে আকর্ষণ ছিলনা। বর্ত্তমান অবস্থা ওবাবস্থার বশ্যতা স্বীকার না করিয়া কিছু করা কর্ত্তব্য, এই চিস্তায় আমি ক্রমশ: অধীর হইয়া উঠিলাম। সমগ্র জাতির কল্যাণে কোন সাফল্যপূর্ণ কার্য্য সহজ্ব মনে হইত না বটে, তবে কি ব্যক্তির জীবনে কি জাতির জীবনে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামশীল মনোভাব পোষণ করা আস্মর্য্যাদা ও জাতীয় মর্য্যাদার ছোতক বলিয়া মনে হইত। মভারেটনীতিতে বিরক্ত পিতার মধ্যেও মানসিক বন্দ চলিতেছিল। কিন্ধ কোন পথ সম্বন্ধে যে পর্যাস্ত না তিন্তি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হন, ততক্ষণ ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিবার মত লোক তিনি ছিলেন না। তাঁহার প্রত্যেক পদক্ষেপের পশ্চাতে রহিয়াছে, মানসিক দংগ্রামের তিক্ত ও কঠিন অভিজ্ঞান। নিজের প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিয়াই তিনি অগ্রসর হইয়াছেন, পশ্চাতে ফিরিবার ভাব সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন দিয়া। কোন সাময়িক উত্তেজনার বশে নহে, বিচারবৃদ্ধির দ্বারা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিয়াই তিনি অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহার তীব্র আত্মর্য্যাদালান সার তাঁহাকে পিছনে চাহিবার অবসর দেয় নাই।

মিসেদ বেশান্তের অন্তরীণ হইতেই তাঁহার রাজনৈতিক মত পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে; ক্রমে তিনি তাঁহার মডারেট সঙ্গীদের পশ্চাতে ফেলিয়া অগ্রসর হইলেন। অবশেষে ১৯১৯র পাঞ্জাবের বিষাদপূর্ণ ঘটনা তাঁহাকে আইন-ব্যবসায় ও অভ্যন্ত জীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিল। তিনি গান্ধিজী প্রবর্তিত নৃতন আন্দোলনের সহিত নিজের ভাগ্যস্ত্র গাঁথিয়া লইলেন।

কিন্তু ইহা তথনও ভবিশ্বতের গর্ভে। ১৯১৫-১৬—এই সময় তিনি কর্ত্তব্য নির্দারণ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। একদিকে সংশয়সঙ্গুলতা, অন্তদিকে আমার সম্বন্ধে ছ্ন্তিন্তা—এই মানসিক অবস্থায় তিনি কোন বিষয়ে ধীরভাবে আলোচনা করিতে পারিতেন না। প্রায়ই তাঁহার ধৈষ্যচ্যতি ঘটিত, আমাদের আলোচনা সহসা বন্ধ হইয়া যাইত।

# সমসাময়িক রাজনীতি

১৯১৬র বড়দিনে লক্ষো-কংগ্রেসে গাছিলীর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের জন্ত আমরা তাঁহাকে প্রজা করিতাম, কিন্তু আমাদের মত যুবকদের নিকট তিনি স্থদ্ব স্বতন্ত্র এবং রাজনীতির সহিত সম্পর্কহীনরপেই প্রতিভাত হইতেন। তথন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্তা ব্যতীত, কংগ্রেসে জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কিত কোন আলোচনায় যোগ দিতেন না। ইহার কিছুকাল পরে চম্পারণ জিলায় নীলকরদের বিরুদ্ধে তাঁহার পরিচালনায় ক্রমক আন্দোলনের সাফল্য দেখিয়া আমরা উৎসাহিত হইলাম। আমরা ব্ঝিলাম, তিনি তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকার অবলম্বিত উপায় ভারতেও প্রয়োগ করিতে উত্বত হইয়াছেন এবং তাহাতে সাফল্যের সম্ভাবনাও রহিয়াছে।

লক্ষে কংগ্রেসের পর, এলাহাবাদে সরোজিনী নাইডুর কয়েকটি আবেগময়ী বক্তা শুনিয়া আমি মৃয় হইয়ছিলাম। এই বক্তাগুলিতে জাতীয়ভাব ও দেশায়বোধের পরিপূর্ণ প্রেরণা ছিল। আমি এই কালে থাটি জাতীয়ভাবাদী হইয়া পজিয়ছিলাম, আমার কলেজ-জীবনের অস্পষ্ট সমাজভান্তিক ভাবগুলি প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছিল। ১৯১৬ সালে আইরিশ-নেতা রোজার কেস্মেন্ট বিচারালয়ে দাঁড়াইয়া বে অপূর্ব্ব বক্তা করিয়াছিলেন, তাহা মেন উজ্জল অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিল, বরাধীন জাতির সন্তানকে কি ভাবে অঞ্ভব করিতে হয়। আয়র্ল্যাণ্ড ঈষ্টার বিজ্ঞাহের ব্যর্থতার পরও কি সে অপূর্ব্ব সাহদিকতা, যাহা ব্যর্থতাকে ব্যঙ্গ করিয়া জগতের সন্থবে ঘোষণা করিতে পারে, কোন বাছবল জাতির অপরাজিত আ্যাকে ধ্বংস করিতে পারে না।

আমার তংকালীন এই মানসিক অবস্থার মধ্যেও আমি নৃতন করিয়া সমাজতান্ত্রিক গ্রন্থ পড়িতে লাগিলাম, এবং স্বপ্ত প্রাচীনভাবগুলি পুনরায় মন্তিকে আলোড়ন উপস্থিত করিল। কিন্তু ইং অস্পন্ত, মানবতা ও আদর্শবাদ মাত্র, থাটি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ নহে। মহাযুদ্ধের সময়ে এবং তাহার পরেও বার্ফ্রাণ্ড রাদেলের বইগুলি পড়িতে আমার খুব ভাল লাগিত।

এই দকল চিন্তা ও আকাজ্ঞাপ্রস্ত মানদিক দদে আমি আইন ব্যবসায়ের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। আর কিছু করিবার নাই বলিয়াই ইহাতে লিপ্ত রহিলাম, কিন্তু আমি অহতেব করিতে লাগিলাম, আমার চিন্ত জনসাধারণের কাজে বিশেষতঃ সংঘর্ষমূলক রাজনৈতিক আলোলনের জন্ম বেরূপ ব্যাকুল, তাহার দহিত আইনজীবীর কর্তুব্যের সামঞ্জ্য হইবে না। ইহা কোন নীতির প্রশ্ন নহে, সময় ও শক্তির প্রশ্ন। কলিকাতার বিধ্যাত ব্যবহারজীবী স্থার রাসবিহারী ঘোষ, কি কারণে জানি না, আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ হইয়াছিলেন, আইনব্যবসায়ে কি করিয়া উয়তি করিতে হয়, সে বিষয়ে অনেক উপদেশ দিয়াছিলেন। বিশেষভাবে, তিনি আমাকে আমার পছ্কমত

#### क अङ्ग्लाम (नङ्क

আইনবিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখিবার উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন, নবীনদের পক্ষে নিজেকে প্রস্তুত করিবার ইহাই সর্ক্ষোৎকৃষ্ট পদ্ম। তিনি আমাকে গ্রন্থ লিখিতে সাহায্য করিবেন এবং উহা সংশোধন করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতিও দিয়াছিলেন। কিন্তু আমার ভবিশ্রুৎ উন্নতির জন্ম তাঁহার এই আগ্রহ সমস্তই নিফল হইল, কেন না, আইনের বই লিখিয়া সময় ও শক্তির অপব্যবহার করিবার মত বিবক্তিকর কিছু আমি ভাবিতেই পারি না।

বুদ্ধ বয়সে স্থার রাসবিহারীর মেজাজ অত্যন্ত থিট্থিটে হইয়াছিল; অল্লেই তিনি ধৈষ্য হারাইতেন, এজন্ম 'জুনিয়র বাানিষ্টানেনা' তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতেন। তাঁহার দুর্বলতা ও ক্রটী সত্ত্বেও, তাঁহার মধ্যে আকর্ষণের অনেক কিছু ছিল এবং আমার তাঁহাকে ভাল লাগিত। পিতা এবং আমি সিমলায় একবার তাঁহার অতিথি হইয়াছিলাম, (১৯১৮ সাল, তথন স্বেমাত্র মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড রিপোর্ট প্রকাশিত হইরাছে ) একদিন তিনি নৈশভোজনে কয়েকজন বন্ধুকে আহ্বান করেন, তাহার মধ্যে মিঃ থাপার্চ্চেও ছিলেন। ভোজনাস্তে স্থার রাসবিহারী ও মিঃ থাপার্দের তর্কযুদ্ধ মুখর হইয়া উঠিল। একজন হইলেন খাঁটি মডারেট এবং মিঃ খাপার্দ্দে তংকালে একজন প্রধান তিলক-পন্থী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। পরবর্তী কালে অবশ্য তিনি ঘৃথুর মত নিরীহ এবং मजादारे जात्रकां अ मजादारे इरेग्नाहित्तन । भिः थात्रार्क्, त्राथ त्तर (कर्यक বংসর পূর্ব্বে মৃত ) স্মার্টোটেনা প্রবঙ্গে বলিতে লাগিলেন, তিনি ছিলেন ব্রিটশ গুপ্তচর ; একবার লণ্ডনে তিনি আমার পিছনে লাগিয়াছিলেন। স্থার রাসবিহারী এই মন্তব্য বরদান্ত করিতে পারিলেন না, তিনি উক্তকণ্ঠে বলিলেন, গোপ লে তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু এবং তাঁহার মত উন্নতহানয় ব্যক্তি তিনি অল্লই দেখিয়াছেন, এহেন লোকের বিরুদ্ধে এমন কথা তিনি কিছুতেই মানিবেন না। তখন তিনি তুলিলেন শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর কথা। যদিও স্থার রাসবিহারী এ শ্রমকও পছন্দ করিলেন না, তবে পূর্ব্বের ত্যায় ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না। তিনি শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে বে গোগুলের তার শ্রদ্ধা করেন না, ইহা পট্টই বোঝা গেল। তিনি বলিলেন, যতদিন গোপ লে জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি সার্ভেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া দোসাইটিকে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুর পর উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। তারপর মিঃ থাপার্দে তুলনা করিয়া তিলকের প্রশংসা আরম্ভ किंदिलन । विनालन, हैनि এक्खन প্রকৃত পুরুষিদিংহ, ইহার ব্যক্তিত্ব অতি প্রথব এবং ইনি একজন প্রকৃত সাধু। "সাধু?" স্থার রাসবিহারী দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "সাধুদের আমি দ্বণা করি, উহাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক নাই।"

## আমার বিবাহ ও হিমালয় ভ্রমণ

১৯১৬ সালে দিল্লী সহরে আমার বিবাহ হয়। সেদিন বাসন্তী পঞ্চমী, —বসন্ত ঋতুর প্রথম দিবস। এই বংসর গ্রীম্মকালে আমরা কাশ্মীরে কাটাইয়াছি। আমাদের পরিবারবর্গ উপত্যকায় রহিলেন। আমি ও আমার এক জ্ঞাতি ভ্রাতা কয়েক সপ্তাহ পর্বতমালার মধ্য দিয়া লাভকের রাস্তা পর্যান্ত ভ্রমণ করিয়া আসিলাম। জগতের উর্দ্ধলোকে সঙ্কীর্ণ নির্জ্জন গিরিপথে ভ্রমণের ইহাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা, এই পর্য দ্বেলাম, নিম্নে শ্রামল গিরিসালা, উর্দ্ধে নিরাবরণ হিমশীতল শৃঙ্করাজি। আমরা উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম, সঙ্কীর্ণ পথ, তুই দিকে তুষারমণ্ডিত তুঙ্ক গিরিশুঙ্ক, সন্মুধে চিরত্বার। বাতাস শীতল তীক্ষ্ণের সম্বন্ধে ভ্রম হয়। বাহাকে নিকটবর্তী বলিয়া মনে হইতেছে, বস্তুতঃ তাহা বহুদ্রে। ক্রমে আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পথ তক্ষগুলাহীন, কেবল উলক্ব পর্ব্বত বরক্ষে আছল্ল। কচিং কোথাও নয়নানন্দকর পুস্পসন্তার। প্রকৃতির এই বস্তু নির্জ্জনতায় আমি এক অপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করিলাম; আমার শিরায় শক্তির অন্ত্রভূতি,—হাদয়ে আনন্দের উচ্ছাস।

এই ভ্রমণকালে আমি এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম। জোজিলা গিরিসফট অতিক্রম করিবার পর সম্ভবতঃ মাতায়নে আসিয়া শুনিলাম বিধ্যাত অমরনাথ গুহা মাত্র আট মাইল দ্রে। সম্মুথে ছিল ত্যার-মৌলি এক বৃহৎ পর্বত, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? আট মাইল কত সামান্ত। অনভিজ্ঞতাজনিত উৎসাহে আমরা থাত্রা স্থির করিলাম। আমাদের বস্ত্রাবাস (সমুল্ল তীর হইতে ১১৫০০ ফুট উর্দ্ধে স্থাপিত) ত্যাগ করিয়া আমরা ক্ষুদ্র দলটি লইয়া পর্ব্বতে উঠিতে লাগিলাম। স্থানীয় এক মেষপালক আমাদের পথপ্রাদর্শক হইল।

কতকগুলি তৃষার চাপ আমরা দড়ির সাহায্যে অতিক্রম করিলাম, ক্রমে পথক্লেশ বাড়িতে লাগিল, শাসকট অন্তত্ত্ব করিতে লাগিলাম। আমাদের কয়েকজন কুলির বোঝা ভারী না থাকা সত্ত্বেও নাকম্থ দিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। ক্রমে বরফ পড়িতে লাগিল, তৃষারবর্ম্ম পচ্ছিল হইয়া উঠিল। আমরা অবসর দেহে অত্যস্ত ক্লেশ ওসাবধানতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

#### जंदरज्ञान जिस्क

ভথাপি নির্কোধ জিল ছাড়িতে পারিলাম না। ভোর চারিটার সময় আমরা বস্থাবাস ত্যাগ করিয়াছিলাম। বার ঘটা অবিল্রান্ত পর্বত আরোহণ করিয়া এক বৃহৎ তুবারক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। চারিদিকে তুবারপর্বত বেষ্টিত এই त्रगार्क्षी राम अकि मिनिष्ठित मुक्टे अथवा अकथे अस्तान । किस महमा वदक পড़िতে नाशिन। कृषामात्र এই মনোহর দৃষ্ট ঢাকিয়া গেল। आমার ধারণা আমরা ১৫ কি ১৬ হাজার ফুট উর্দ্ধে উঠিয়াছিলাম। এমন কি আমরা অমরনাথ গুহা ছাড়াইয়া উপরে উঠিয়া পড়িয়াছি। এখন আমাদিগকে অগ্ধমাইল-ব্যাপী তুষারক্ষেত্র অতিক্রম করিল্ল গুহার অপর পার্বে উপস্থিত হইতে হইবে। এবার আর চড়াই নাই এই আশ্বাদে কতকটা লঘু হৃদয়ে আমরা যাত্রা করিলাম। কিন্তু ইহাতেও বিদ্ধ উপস্থিত হইল। পথে বহুতর ফাটল এবং সন্তপতিত বরফে আবৃত ৰিপদসঙ্কুল স্থান ছিল। স্তাপতিত ব্যক্তই আমাকে বার্থমনোর্থ করিল। কেবল পা বাড়াইয়াছি, নৃতন বরফ সরিয়া গেল, আমি এক বৃহৎ থালের মধ্যে পড়িলাম। সেই অতলে যদি তলাইয়া ঘাইতাম তাহা হইলে স্মামার দেহ ভবিশ্বতের ভৌগোলিক যুগের জন্ম বরকে স্থর্কিত থাকিত। এক হাতে দড়ি ও অন্ত হাতে পর্ববিত্যাত্রের প্রান্ত ধরিয়া দে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। সঙ্গীরা আমাকে টানিয়া তুলিল। আমরা ঘাবড়াইয়া গেলাম কিন্তু সঙ্কল ত্যাগ করিলাম ना। करम जुवादबंद कांग्रेन मःशाघ अधिक ७ विखीर्ग इटेग्रा त्वर्गा निरंख नामिन, ঐগুলি উত্তীর্ণ হইবার উপযুক্ত কোনও সাজসরঞ্জাম আমাদের ছিল না। অগত্যা खाँछ ও ङ्रास्टर्पर निवाध नहेगा जामारान्य फिनिएक हरेन. जमन्नाथ खरा जात দেখা হইল না।

কাশীরের গিরি অরণ্য উপত্যকা এমনভাবে আমাকে মৃদ্ধ করিল যে, সময় করিলাম শীন্নই পুনরায় ফিরিয়। আসিব। তারপর তিক্বজের মনোহর মানসরোবর ত্বারশৃষ্ঠ কৈলাসগিরি দর্শনলালগা আমাকে কত দিন অধীর করিয়া তুলিয়াছে; কত ভ্রমণতালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, কিন্তু আঠার বংসরেও সে সাধ পূর্ণ হয় নাই! এমন কি, যে কাশ্মীর দেখিবার জ্ব্য প্রায়ই আমার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে, ক্রমশং রাজনীতি ও জনসাধারণের জটিল কাজে জড়াইয়া পড়িয়া সে সাধও পূর্ণ করিতে পারি নাই; পর্বতারোহণ কিন্তা সমুসলক্ষন করিয়া আমার ভ্রমণত্রকা কারাগারে আদিয়া তৃগ্রিলাভ করিয়াছে। কিন্তু এখনও মনে মনে অনেক সম্মল করি। কারাগারে কেহ আমাকে এ আনন্দ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না এবং কল্পনা ছাড়া কারাগারে আর কি-ই বা করিবার আছে? আমার ঈন্দিত সেই সরোবর সেই পর্বতি দেখিবার জ্ব্য আমি যেদিন হিমগিরির ক্রোছে ভ্রমণ করিব, আমি সেই দিনের স্বপ্ন দেখি। কিন্তু জীবন বহিয়া চলিয়াছে,—
যৌবনও চলিয়াছে প্রৌচ্তের অভিমুখে, তাহাও পরিণামে এক্দিন বার্ছক্য

### গান্ধিজীর অভ্যুদয়—সভ্যাগ্রহ ও অমৃতসর

নিবে, বধন কি কৈলাস কি মানসসবোবর—স্তমণের সামর্থ্য থাকিবে না, কিছু
ছাহা নাও দেখিতে পাই তথাপি কল্পনায় আনন্দ আছে।
আমার মানসপটে ঐ পর্ব্বতশিখর অটলোন্নত। সন্ধ্যারক্তরাপে তাহাদের
ছবাবোহ স্থানগুলি আবৃত। এবং আমার আত্মা আঁথিপ্রান্তে বদিন্না সেই
নাক্ত তুবার তৃষ্ণায় অধীর।

ওয়ান্টার ডি লা মেয়ার।"

9

# ূগান্ধিজীর অভ্যুদয়—সত্যাগ্রহ ও অমৃতসর

মহাযুদ্ধের অবসানে ভারতবর্ষে এক অবরুদ্ধ উত্তেজনা দেখা গেল। ্র ব্রুলকারথানা প্রসারলাভ করিয়াছে,—ধনিকশ্রেণীর ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য বর্দ্ধিত 🗱 ইয়াছে। শীর্ষসানীয় এই মৃষ্টিমেয় ব্যক্তি অধিকতর ক্ষমতার জন্ম লুব্ধ এবং অধিকতর উপার্জ্জনের আশায় সঞ্চিত অর্থ খাটাইবার স্থবিধা থুঁজিতে ব্যস্ত। এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত বিশাল জনসজ্য যে হুর্ব্বহ ভাবে পিষ্ট হইতেছিল তাহা হইতে মৃক্তির আশায় ভবিশ্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে। মধ্যশ্রেণীর মধ্যে সর্ব্বত্র শাসনতন্ত্রের এক পরিবর্ত্তনের আকাজ্জা, যাহা দ্বারা কতক পরিমাণে স্বায়ত্তশাসন পাওয়া যাইবে এবং তাহার ফলে অনেক নৃতন কর্ম জুটিবে, অবস্থা অনেকাংশে উন্নত হইবে। শাস্তিপূর্ণ ও সম্পূর্ণরূপে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন ক্রমশ: অগ্রদর হইতেছিল এবং আ মুনিয়ন্ত্র ও স্বায়ন্তশাদনের প্রতিশ্রুতির বিষয় লোকে আলোচনা করিতেছিল। আহুষঙ্গিক কিছু অশান্তি জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ করিয়া কৃষকদের মধ্যে দেখা যাইতেছিল। পাঞ্চাবের পল্লীঅঞ্চলে বলপূর্ব্বক রংরট সংগ্রহের তিক্তস্থতি তথনও বিভ্যমান। "কামাগাটা মারু" জাহাত্তে আগত পাঞ্জাবীদের বিরুদ্ধে দলননীতি ও অপরাপর ষড়যন্ত্রের মামলায় অসম্ভোষ বিস্তৃত হইয়াছিল। বৈদেশিক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত সৈনিকেরা আর পূর্বের মত ষদ্রবং আদেশপালনকারী নহে। তাহাদের মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছিল ও তাহাদের মধ্যে যথেষ্ট অসস্ভোষ ছিল। তুরস্কের প্রতি সঞ্চার হইতেছিল। তুরস্কের সহিত সন্ধিপত্র তথন স্বাক্ষরিত হয় নাই বটে, কিন্তু অবস্থার গুরুত্ব বুঝা যাইতেছিল। এই কারণে তাহারা উত্তেজিত হইয়াও তখনও অপেকা করিতেছিল।

#### ष अश्त्रमान (नश्क्र

ভয় ও উৎকণ্ঠামিশ্রিত আশা লইয়া সমগ্র ভারতবর্ষ এক বৃহৎ প্রত্যাশায় অপেকা করিতেছিল, এমন সময় রাউলাট বিল আদিল। ইহার মধ্যে প্রচলিত আইনের বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া বিনা বিচারে গ্রেফ্তার ও বন্দী করিবার ধারা ছিল। সমগ্র ভারতবর্ষে এক ক্রন্ধ প্রতিবাদের তরঙ্গ উঠিল, এমন কি मछाद्रादेशन भ्रांख ममछ नक्ति नहेशा এই প্রতিবাদে যোগ দিলেন। मकन শ্রেণীর সকল মতের ভারতবাসীর এই দেশব্যাপী প্রতিবাদ সত্ত্বেও শাসকর্গণ এই বিল আইনে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। তবে জনমতকে সম্ভুষ্ট করিবার জন্ম উহার পরমায়ু মাত্র তিন বংসর করা হইল। আরু পনর বংসর পরে এই বিল ও তংসংক্রান্ত আন্দোলনের কথা চিন্তা করিলে অনেক শিক্ষা লাভ করা যায়। थे विन जाहें प्रतिगंज हहेगात जिन वरमदात मधा कथन छहा खामा করা হয় নাই, অথচ এই তিন বংসরে যে অশান্তি আলোড়ন দেখা গিয়াছে ১৮৫ ৭র বিদ্রোহের পর ভারতে আর তাহা দেখা যায় নাই। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট সম্মিলিত জনমত অগ্রাহ্য করিয়া যে আইন পাশ করিলেন, অথচ প্রয়োগ क्रियान ना-ठाशहे এक विदार्ध भारमानरनद स्रष्ट क्रिन। भाषि स्रष्टि করাই এই শ্রেণীর আইনের উদ্দেশ্য যে-কেহ এইরূপ ভাবিতে পারে! আজ পনর বংসর পরেও আমরা দেখিতেছি, রাউলাট আইন অপেক্ষাও কঠোর বছতর আইন বিধিবদ্ধ হইভেছে এবং তাহার প্রয়োগও নিতানৈমিত্তিক ব্যাপার। যে সকল নৃত্র আইন ও অভিনান্সের আওতায় আমরা ব্রিটিশ শাসনের আশীর্কাদ লাভ করিতেছি তাহাদের সহিত তুলনায় রাউলাট বিল তো স্বাধীনতার ছাড়পত্র। অবশ্য তথনকার সহিত তুলনায় এখন পার্থক্য অনেক বেশী। ১৯১৯ সাল হইতে আমরা মন্টেগু-চেম্সকোর্ড পরিক্লনার্যায়ী এক দফা স্থান্তশাসন ভোগ করিতেছি, এখন শুনিতেছি আর এক দফা পাইবার সময় খাসন। আমরা উন্নতি লাভ করিতেছি !

১৯১৯র প্রথমভাগে গান্ধিজীর কঠিন পীড়া হয়। তিনি রোগশযা। ইইতে বড়নাটের নিকট আবেদন করেন যে, তিনি যেন রাউনাট বিলে সম্মতিদান না করেন। অন্তান্তের মত এই আবেদনেও উপেক। প্রদর্শিত ইইল। গান্ধিজী নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই প্রথম নিখিল ভারতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি সত্যাগ্রহ সভা স্থাপন করিলেন। সদস্তগণ রাউনাট আইন ও কতকগুলি নির্দিষ্ট তুনীতিমূলক আইন অমান্ত করিবার প্রতিশ্রতি গ্রহণ করিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা স্বেচ্ছায় প্রকাশ্রভাবে কারাবরণ করিবেন।

এই প্রস্তাব প্রথম বথন আমি সংবাদপত্তে পাঠ করিলাম তথন আমার মন হইতে যেন একটা ভার নামিয়া গেল। অবশেষে পথের সন্ধান মিলিল। এই স্পষ্ট সরল কর্ম্মপদ্ধতি হয় ভো বা কার্য্যকরী হইতে পারে। আমি উৎসাহে

### গান্ধিজীর অভ্যুদয়—সত্যাগ্রহ ও অমৃতসর

তিয়া উঠিলাম, অবিলম্বে সত্যাগ্রহ সভায় যোগ দিবার সকল্প করিলাম।
ইনভক কারাগমন প্রভৃতির পরিণাম কি, সে চিন্তাও মনে হইল না। আমার ন হইল বেন কিছুই গ্রাহ্ম করি না। কিন্তু সহসা আমার উৎসাহ নিভিয়াল। আমি বুরিলাম ব্যাপারটা অত সহজ নয়। আমার পিতা এই নৃতন বের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। নৃতন কিছু লইয়া সহসা মাতিয়া উঠা হাবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। নৃতন কিছু লইয়া সহসা মাতিয়া উঠা হাবের সভাব নহে। অগ্রসর হইবার পূর্বের তিনি সাবধানতার সহিত ভবিয়্রং টিন্তা করেন। সত্যাগ্রহ সভা ও তাহার কার্য্যপদ্ধতি তিনি ষত চিন্তা করিতে লাগিলেন তত্ই ইহা তাঁহার অপছন্দ হইতে লাগিল। কতকগুলি লোক জেলে গোলে কি লাভ হইবে এবং গভর্গমেন্টের উপরই বা তাহার প্রভাব কত্টুরু। ইহা ছাড়া ব্যক্তিগতভাবেও তাঁহার মন সায় দিল না। আমি জেলে যাইব ইহা তাঁহার নিকট অত্যন্ত অ্বাক্তিক মনে হইল। তথনও জেলে যাওয়ার পালা শুরু হয় নাই এবং ঐ ধারণা অত্যন্ত বিরক্তিকর ছিল। পিতা তাঁহার সন্তানের প্রতি অত্যন্ত আমক্ত ছিলেন। তাঁহার মেহ বাহিরে প্রকাশ পাইত না কিন্তু সংধ্যের অন্তর্গালে তাহা অত্যন্ত গভীর ছিল।

কিছুদিন ধরিয়া মানসিক দ্বন্দ চলিল এবং উভয়েই অন্তভ্ব করিলাম যে বৃহৎ একটা কিছু আদিতেচে যাহা আমাদের বর্ত্তমান জীবনের ধারাকে বিপর্যন্ত করিয়া ফেলিবে। আমরা পরস্পরের মনোভাব সম্পর্কে ধ্বাসম্ভব সহায়ভূতিসম্পন্ন ছিলাম। যদি পারিতাম তাহা হইলে তাঁহার মানসিক বন্ধণা লাঘব করিতাম কিন্তু আমার চিত্তও সত্যাগ্রহকে বরণ করিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। আমরা উভয়েই সম্ভপ্তচিতে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম। মর্ম্মবেদনায় কাতর হইয়া রাত্রির পর রাত্রি আমি যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতাম—কোন পেে মৃক্তি ? আর পিতা—আমি পরে আবিজার করিলাম—রাত্রে মেঝেতে শুইয়া পরীক্ষা করিতেন আমি কারাগারে গেলে কঠিন মৃত্তিকাশয়নে কিন্তুপ বেদনা পাইব!

পিতার অন্থরোধে গান্ধিজী এলাহাবাদে আসিলেন। উভয়ের মধ্যে আলোচনাকালে আমি উপস্থিত ছিলাম না। এই আলোচনার ফলে গান্ধিজী আমাকে এই বিষয় লইয়া তাড়াতাড়ি কিছু করিতে অথবা পিতার মনে আঘাত করিতে নিষেধ করিলেন। আমি ইহাতে খুসী হইলাম না কিন্তু ভারতে তাহার পর যে সব ঘটনা ঘটিল তাহার ফলে অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল এবং সত্যাগ্রহ সভার কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল।

সত্যাগ্রহ দিবস—নিথিল ভারত হরতাল এবং সমস্ত কাজকর্ম বর্দ্ধ—দিল্লী ও অমৃতসরের পুলিশ ও সৈত্তদলের গুলিবর্ষণ—বহুলোক হতাহত—অমৃতসর এবং আহম্মদাবাদে জনতার উপদ্রব—জালিয়ানালাবাগের হত্যাকাণ্ড—পাঞ্জাবে

#### অওহরলাল নেহর

সামবিক আইনের ভরাবহ অত্যাচার ও অপমান। পাঞাব সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। বহিচ্ছগতের দৃষ্টির বাহিরে কি ঘটিতেছে কিছুই বোঝা গেল না। পাঞ্চাবের কোন সংবাদ পাওয়া ত্বরহ হইয়া উঠিল, পাঞ্জাবে গমনাগমন নিষিদ্ধ হইল। যে তুই-চারিজন ব্যক্তি সেই নরক হইতে পলায়ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, তাহারা এত ভীতিবিহনল যে কোন ঘটনারই পরিদার বিবরণ দিতে পারিল না। অসহায় অক্ষমের মত আমরা তিক্ত হদয়ে সংবাদের জন্ম অপেক্ষা করিতে লাগিলাম মাত্র। আমরা কেহ কেহ সামবিক আইনের বিধি-নিষেধ অগ্রাহ্ণ করিয়া প্রকাশভাবে পাঞ্চাবের পীড়িত অঞ্চলে প্রবেশ করিতে উন্নত হইলাম কিন্তু আমাদিগকে নিবারণ করা হইল এবং ইতিমধ্যে সাহায় প্রদান এবং অন্ত্রসন্ধান করিবার জন্ম করেয়ের পক্ষ হইতে একটি শক্তিশালী সমিতি গঠিত হইল। প্রধান প্রধান অঞ্চলে সামরিক আইন-প্রত্যাহ্নত এবং পুলিশের বাধা অপসারিত হইবামাত্র বিশিষ্ট কংগ্রেসনেত। এবং অন্তান্থ্য সকলে পাঞ্চাবে উপন্থিত হইলেন। সাহায্যান এবং অন্ত্রসন্ধান কর্যাের স্ক্রনা করেয়ের স্ক্রনা হইল।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবা ও স্বামী শ্রন্ধানন্দ সাহায্যপ্রদানের ভার লইলেন, অন্ন্যন্ধানের ভার প্রধানতঃ আমার পিতা ও চিত্তরঞ্জন দাশের উপর অপিত হইল। গাদ্ধিজীও পরিদর্শন করিতে লাগিলেন এবং সকলে প্রক্ষেত্রন মত তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। দেশবন্ধু দাশ বিশেষভাবে অমৃতসর অঞ্চলের ভার গ্রহণ করিলেন। তাঁহার নির্দ্ধেশ অনুসারে তাঁহাকে সাহায় করিবার জন্ম আমাকে তাঁহার সহকারী নিযুক্ত করা হইল। তাঁহার সহিত একত্রে এবং তাঁহার অধীনে কার্য্য করার স্বয়োগ ক্ষাপ্রের জীবনে এই প্রথম আসিল। মূল্যবান অভিজ্ঞতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে বৃকে হাঁটিয়া চলিতে বাধ্য করা হইত তৎসম্পর্কিত সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ আমাদের সন্মুবেই সৃহীত হইয়াছিল এবং পরে তাহা কংগ্রেস অনুসন্ধান সমিতির রিপোর্টে প্রকাশিত হয়। আমরা তথাক্থিত বাগটি বহুবার পরিদর্শন করিয়াছি এবং ইহার প্রত্যেক অংশ তন্ধতর করিয়া অনুসন্ধান করিয়াছি।

কথা উঠিয়ছিল, মনে হয় মি: এড্ওয়ার্ভ টমসনই কথাটা তুলিয়াছিলেন য়ে, জেনারেল ভায়ারের ধারণা ছিল, বাগ হইতে বাহির হইবার অন্ত পথ আছে, এই কারণেই তিনি দীর্ঘকাল গুলিবর্ধণ করিয়াছিলেন। এমন কি, তাহাই যদি ভায়ারের ধারণা হয় এবং কায়্যতঃ নির্গমন পথ থাকিয়াই থাকে, তব্ তাঁহার দায়িত্ব লঘু হয় না। তাঁহার এরপ ধারণা ছিল ইহা অভি আশেত্যের কথা। তিনি য়ে উচ্চভূমির উপর দাড়াইয়াছিলেন সেথানে মে-কেহ

### গান্ধিজীর অভ্যুদয়—সভ্যাগ্রহ ও অমৃভসর

শাঁড়াইলে সমন্তটা মাঠ পরিকাররূপে দেখিতে পাইবে এবং আরও দেখিবে, স্থানটি চাবিদিকে কয়েকতলা উচু বাড়ীতে ঘেরা। কেবল একশত ফুটের মত জায়গায় কোন বাড়ী ছিল না, পাঁচ ফুট উচ্চ দেয়াল ছিল। যথন অবিশ্রাম্ভ গুলিবর্ধণে মরণাহত জনতা পলাইবার পথ পাইল না তথন সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রাচীরের দিকে থাবিত হইল এবং উহা লক্ষ্মন করিতে চেটা করিল, জনতার পলায়ন বন্ধ করিবার জন্ম দেয়ালের দিকে লক্ষ্য করিয়া (আমাদের গৃহীত সাক্ষ্য হইতে এবং প্রাচীরে অসংখ্য বুলেটের দাগ হইতে) গুলিবর্ধণ করা হইয়াছিল।

ঘটনার অবসানে দেয়ালের তৃই পার্শ্বে হতাহত নরদেহ বড় বড় স্কুপে পরিণত হইয়ছিল। বংসরের শেষে (১৯১৯) আমি অমৃতসর হইতে রাজির ট্রেনে দিল্লী আসিতেছিলাম, কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম উপরের একখানি বার্থ ব্যতীত আর সবগুলিই নিদ্রিত যাত্রীরা দখল করিয়া ফেলিয়াছেন। আমি উপরের খালি বার্থ দখল করিলাম। প্রভাতে দেখিলাম আমার সহ্যাত্রী সকলেই শুমরিক কর্মচারী, তাঁহাদের মধ্যে একজন বড় গলায় অহঙ্কারের স্বরে কথা বলিতেছিলেন। আমার চিনিতে বিলম্ব হইল না যেইনিই ছায়ার—জালিয়ানালাবাগের বীর। তিনি অমৃতসরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতেছিলেন, কেমন করিয়া সমন্ত সহর তাহার করায়ত্ত হইয়াছিল, বিজ্ঞোহী নগরীকে ভক্ষন্ত্রপে পরিণত করিবার কি আগ্রহ তিনি অমৃতব করিয়াছিলেন কিন্তু কেবল করুণা বশতঃই তাহা করেন নাই। ব্রিলাম, তিনি হান্টার অমৃসন্ধান কমিটির সন্মুথে সাক্ষ্য দিয়া লাহোর হইতে ফিরিতেছেন। তাঁহার নির্ম্ম হাবভাব ও কথাবলার ভঙ্গীতে আমি মর্মাহত হইলাম। লাল ভোরাকাটা পায়জামা ও ড্রেসিংগাউন পরিয়া তিনি দিল্লী ট্রেশনে নামিলেন।

পাঞ্চাবে মছ্সদানকালে গান্ধিজীকে আমি ঘনিষ্ঠভাবে দেখিবার স্থাোগ পাইয়াছিলান। আমাদের কমিটিতে তিনি প্রায়ই এমন অভিনব প্রস্তাব স্থালিতেন যে, কমিটি তাহা অন্থমোদন করিতে পারিতেন না কিন্তু তিনি যুক্তিতক সহকারে ঐগুলি গ্রহণ করিবার জন্ম অন্থরোধ করিতেন এবং পরবর্তী ঘটনায় তাঁহার দ্রদর্শিতা আমরা ব্ঝিতে পারিয়াছিলাম। তাঁহার রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টির উপর আমার বিশ্বাস জন্মিল।

পাঞ্চাবের ঘটনা এবং অমুসদ্ধান আমার পিতার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। তাঁহার আইন ও নিয়মতম্বনিষ্ঠার দৃঢ়ভিত্তি ইহাতে বিচলিত হইল। তাঁহার মন পরবর্ত্তীকালের পরিবর্ত্তনের জ্বন্ত প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে তিনি প্রাচীন মডারেটীয় ভূমি হইতে অনেক দ্ব অগ্রসর হইয়াছিলেন। এলাহাবাদের প্রধান মডারেট সংবাদপত্র 'দি লীডার'-এর উপর বিরক্ত হইয়া তিনি

#### **ज** ७२ तमान (नइक्र

১৯১৯-এর গোড়ায় এলাহাবাদ হইতে 'দি ইন্ডিপেণ্ডেন্ট' নামক একথানি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। কাগজগানি জনপ্রিয়তার দিক দিয়া সাম্পন্ত লাভ করিল।

কিন্তু স্টনা হইতেই পরিচালনা ব্যাপারে এক আশ্রুষ্ঠ অক্ষমতা ইহার প্রতিষ্ঠার পথে বিদ্ধ সৃষ্টি করিতে লাগিল। এই পত্রিকার সহিত জড়িত ডাইরেক্টরগণ, সম্পাদকগণ এবং কার্যাপরিচালনা বিভাগ সকলেই ইহার জন্ত অল্পবিস্তর দায়া। আমিও ইহার একজন ডাইরেক্টর ছিলাম। কিন্তু এই কাজে আমার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা ছিল না। সমস্ত ঝঞাট, কাগজ সংক্রাস্ত গল্পজ্জব নৈশ হুংস্বপ্রের মত আমাকে ভারাক্রাস্ত করিল। আমি এবং পিতা পাঞ্চাবে চলিয়া গেলাম। আমাদের দীর্ঘ অন্পস্থিতির মধ্যে কাগজ্ঞের অবস্থা ক্রমশং থারাপ হইয়া অবশেষে উহা অর্থসঙ্কটে পতিত হইল। ১৯২০-২১এ যদিও ইহা একবার মাথাচাড়া দিয়াছিল, কিন্তু এই আঘাত সামলাইতে পারিল না। অবশেষে ১৯২৩এ ইহা বন্ধ হইয়া গেল; সংবাদপত্রের স্বত্যাধিকারীর অভিজ্ঞতা আমার চিত্তে যে ভীতির সঞ্চার করিল, তাহার ফলে সংবাদপত্রের ডাইরেক্টরের দায়্বিজ্ঞ গ্রহণ করিতে আমি ব্রাবর অস্থীকার করিরাছি। অবশ্য কারাগার এবং বাহিরের অন্যান্ত কর্যে উহা করা আমার পক্ষে সম্ভব্যর্থই ভিল না।

১৯১৯-এর বড়দিনে পিতা অমৃতসর কংগ্রেসের সভাপতি হইয়ছিলেন।
পাঞ্চাবের সামরিক আইনের ফলে যে নৃতন অবস্থার উদ্ভব হইয়ছিল, তাহা অরণ
করাইয়া দিয়া কংগ্রেসের অবিবেশনে যোগদান করিবার জন্ম পিতা 'মডারেট' ও
'লিবারেল'দিগের নিকট আবেগময় আবেদন প্রেরণ করিলেন। (এখন হইতে
'মডারেটগণ' নিজেদের 'লিবারেল' এই নামে পরিচয় দিতে লাগিলেন)। পিতা
লিখিলেন, "পাঞ্চাবের ক্ষতবিক্ষত হৃদয়" তাহাদের আহ্বান করিতেছে। কিন্তু
পিতা অভিপ্রেত উত্তর পাইলেন না। মডারেটগণ ফোল দিতে অস্বীকার
করিলেন। তাহারা তখন নৃতন 'রিফর্মের' প্রতি লালায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ
করিতেছিলেন। এই প্রত্যাধ্যানে পিতা আহত হইলেন এবং তাঁহার ও
লিবারেলদের মধ্যে ব্যবধান বিস্তৃত্তর হইল।

অমৃতদর কংগ্রেদ প্রথম গান্ধী কংগ্রেদ। লোকমান্ত তিলকও এই কংগ্রেদে উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিনিধি এবং সমবেত বিশাল জনতা যে গান্ধিজীর নেতৃত্বের জন্মই উৎস্থক হইতেছিল তাহাতে লেশ মাত্রও সন্দেহ ছিল না। "মহাত্মা গান্ধি কি ্ব জন্ম' ধ্বনিতে এই সমন্ন হইতেই ভারতীয় রাজনৈতিক গগন মুখরিত হইতে থাকে। দক্ত অন্তরীণমৃক্ত আলী-ভাত্রয় আদিয়া কংগ্রেদে যোগদান করিলেন এবং জাতীয় আন্দোলন নৃতন স্থবে ও রূপে আত্মপ্রকাশ করিল।

### গান্ধিজীর অভ্যুদয়—সত্যাগ্রহ ও অমৃতসর

महत्रम बानी मौबरे थिनाक्ठ एजपूर्णमन नरेशा रेखात्वारम ठनिया रातना । ভারতীয় থিলাফত কমিটি ক্রমে ক্রমে গান্ধিজীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার অহিংস অসহযোগের ভাব লইয়া নাড়াচাড়া আরম্ভ করিল। ১৯२०-এর জামুয়ারী মাসে দিল্লীতে থিলাফত নেতুবুন ও যৌলবী উলেমাদের একটি সভার কথা আমার মনে আছে। কথা হইল, বড়লাটের নিকট এক খিলাফত ডেপুটেশন প্রেরিত হইবে, গান্ধিজীও তাহাতে যোগ দিবেন। গান্ধিজী দিল্লী আসিবার পূর্ব্বেই প্রচলিত নিয়মামুসারে আবেদনের একখানা খসড়া বড়লাটের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। গান্ধিজী আসিয়া থসড়াখানি পাঠ করিয়া তীত্র আপত্তি প্রকাশ করিলেন। এমন কি ইহাও বলিলেন, উহা বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত না হইলে তিনি ডেপুটেশনে যোগ দিবেন না। তাঁহার আপত্তির कार्तन और रा. भग जानानिए जनाव अक नानाज्य कर्ता स्रेगाट्स । मूनलमानाम व मर्किनिम नावी म्मोडेভाद উत्तय कता इस नारे। **डाँश**त मरू रेश कि वजनारे কি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট, কি জনসাধারণ, এমন কি তাঁহাদের নিজেদের প্রতিও স্থবিচার করা হয় নাই। অসম্ভব অতিরিক্ত দাবী করিয়া তাহার জন্ম চেষ্টা না করা অপেক্ষা স্পষ্টভাবে সর্কনিয় দাবী উল্লেখ করিয়া তাহা পূরণের জক্ত আপ্রাণ চেষ্টা করা ভাল। যদি সতাই তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া থাকেন তাহা হইলে ইহাই একমাত্র সঙ্গত ও সন্মানজনক পদ্ম।

এই শ্রেণীর যুক্তি ভারতের রাজনীতি ও অগ্যান্ত ক্ষেত্রে অভিনব। আমরা বাহুল্য বাগাড়ধর ও আলঙ্কারিক ভাষার অভ্যন্ত এবং সর্ব্বদাই দরক্ষাক্ষি করিয়া জিতিয়া যাইবার মতলব আমাদের মনের মধ্যে থাকে। যাহা হউক, গান্ধিজীর মতই গৃহীত হইল। তিনি বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট প্রেরিত খসড়ার ক্রটি ও অস্পষ্টতা উল্লেখ করিয়া এক পত্র লিখিলেন এবং উহার সহিত আরও ক্রেকটি নৃতন বিষয় জুড়িয়া দিলেন। ইহাতে তিনি সর্ব্বনিম্ন দাবী উল্লেখ করিলেন। উত্তরে বড়লাট নৃতন বিষয়গুলি গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া জানাইলেন যে, পূর্ব্বের থসড়াই যথেষ্ট। গান্ধিজী ভাবিলেন, তাঁহার ও খিলাক্ষত কমিটির মনোভাব স্পষ্ট রূপে প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব তিনি ডেপুটেশনে যোগ দিলেন।

ইছা স্পষ্টই বোঝা গেল যে, গভর্ণমেন্ট খিলাফত কমিটির দাবী মানিম্না লইবেন না এবং সংঘর্ষ অনিবার্য। মৌলবী উলেমাদের সহিত দীর্ঘ আলোচনা শুরু হইল, অহিংসা ও অসহযোগ, বিশেষভাবে অহিংসা লইয়া বিচার চলিল। গাদ্ধিজী তাঁহাদিগকে বলিলেন যে, অহিংসা সর্বতোভাবে গ্রহণ করিবার প্রতিশ্রুতি যদি তাঁহারা দেন, তাহা হইলে তিনি তাঁহাদের সহিত যোগ দিবেন। কিন্তু অহিংসা সম্বদ্ধ কোন দ্বিধা সঙ্কোচ অথবা আপোষের ভাব

#### अअर्जनान (नर्क

থাকিতে পারিবে না। মৌলবীদের প্রক্র এই নীতি পূর্ণক্লপে বৃষিধা উঠা সহজ ছিল না, তথাপি তাঁহারা স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা ইহা স্পষ্ট করিয়া বলিলেন যে, তাঁহারা মূলনীতি হিসাবে নহে, কৌশলক্রপেই ইহাকে গ্রহণ করিবেন, কেন না, মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম বলপ্রয়োগ করা তাঁহাদের ধর্মে নিষিদ্ধ নহে। ১৯২০ সালে রাজনৈতিক ও ধিলাফত আন্দোলন একই লক্ষ্যে পাশাপাশি চলিতে লাগিল। কংগ্রেস গান্ধিজীর অসহযোগ গ্রহণ করায় উভয় আন্দোলন মিলিত হইল। থিলাফত কমিটি প্রথম এই কার্যাপদ্ধতি গ্রহণ করেন এবং ১লা আগষ্ট হইতে আন্দোলন আরম্ভ হইবে বলিয়া ঘোষিত হয়।

বংসরের প্রথম ভাগে এলাহাবাদে এই কার্যাপদ্ধতি বিবেচনা করিবার জন্ম মুসলমানদের এক সভা ( আমার মনে হয়, মুসলিম লীগের কাউন্সিল) আহত হইয়াছিল। দৈয়দ রেজা আলীর গৃহে অধিবেশন হয়। মৌলানা মহম্মদ আলী তথন ইয়োরোপে; কিন্তু সৌকত আলী উপস্থিত ছিলেন। এই সভার কথা আমার মনে আছে, কেননা ইহার আলোচনা দেখিয়া আমি অত্যন্ত নিরাণ হইয়াছিলাম। সৌকত আলী অবশ্র অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন কিন্তু অন্তান্ত সকলে বিশ্বসবদনে অস্বাচ্ছন্দ্য অমুভব করিতেছিলেন। তাঁহার। ইহার প্রতিবাদ করিতে সাহস পাইতেছিলেন না অংচ ইহার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার মত মনোভাবও তাঁহাদের ছিল না। এই শ্রেণীর লোক কি ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁডাইয়া বিপ্লব আন্দোলন পরিচালনা করিতে সক্ষম ১ গান্ধিন্সী বকৃতা করিলেন, তাহা ছানিয়া প্রত্যেকের মূথে অধিকতর ভীতির ছায়া ফুঠিগা উঠিল। তাঁহার ক্রেডার নেতৃত্বের আগ্রপ্রতার ছিল, তিনি বিনয়ী অ্পচ কঠিশ হীরকণণ্ডের তায় উচ্জল, তাঁহার বাক্য মৃত্যধুর অথচ অনমনীয় ও একান্তিক। তাঁহার দৃষ্টি স্মিগ্ধ ও গভীর অথচ তাহার মধ্যে তীক্কশক্তি ও দুঢ়সঙ্কল্পের বজ্রাগ্নি। তিনি বলিলেন, এক শক্তিমান বিক্**দ্ধবাদীর স্**হিত বৃহৎ সংঘর্ষের স্থত্রপাত হইবে, আপনারা যদি ইহা চাহেন তাহা হইলে সর্বান্ধ হারাইবার জন্ম প্রস্তুত হইতে হইবে, আপনাদিগকে অহিংসা ও অন্মান্ত শৃদ্ধলা ঘুধায়ধ ভাবে পালন করিতে হইবে ৷ যুদ্ধ বাধিলে সামরিক আইন অনিবার্গ্য হইয়া উঠে। আমাদের অহিংস যুদ্ধেও যদি আমরা জয়লাভ করিতে চাহি তাহা হইলে আমাদিগকে একনায়কত্ব ও সামরিক আইনের অফুরূপ কঠিন শুঝলা অঙ্গীকার করিতে হইবে। আপনার। আমাকে পদাঘাতে তাড়াইয়া দিতে পারেন, আমার মন্তক দাবী করিতে পারেন, অথবা ইচ্ছামত যে-কোন শান্তি দিতে পারেন কিন্তু যতদিন আপনারা আমাকে নেতা বলিয়া স্বীকার করিবেন ততদিন আমার সর্ত্ত মানিতে হইবে, আমার একনায়ক্ত স্থীকার 

### গান্ধিকীর অভ্যুদয়—সভ্যাগ্রহ ও অমৃতসর

থাকিবে আপনাদের সদিজ্ঞা, সহযোগিতা ও স্বেচ্ছায় স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যে মূহুর্ত্তে ইচ্ছা আমার ভাবান্তর দেখিলে আমাকে দূরে নিকেপ করিবেন, আমি কোন অভিযোগ করিব না।

্ এই শ্রেণীর সামরিক উপমা ও অনমনীয় আবেগময় দৃঢ়তা দেখিয়া অধিকাংশ শ্রোতারই বুক কাঁপিতে লাগিল। কিন্তু সৌকত আলী সংশয়াতুরদের পিঠ চাপড়াইয়া থাড়া রাখিলেন। যথন ভোটের সময় আসিল তথন অধিকাংশই নিরীহ ও সলজ্জভাবে প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেন এবং ইহা যুদ্ধেরই জন্ম।

সভা হইতে বাহিরে আসিয়া আমি গান্ধিজীকে জিল্ঞাসা করিলাম, এক বৃহৎ সংঘর্বের কি ইহাই পথ ? আমি প্রত্যাশা করিয়াছিলাম উৎসাহ উদ্দীপনাময় ভাষা, জলস্ত চক্ষ্, কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে দেখিলাম একদল ভীব্দ নিপ্রভ মধ্যবয়য় লোক। ইহারা কেবল জনমতের ভয়ে ভোট দিয়াছে। অবশ্ব ম্পূলিম লীগের এই সকল সদস্তের অতি অল্প সংখ্যক লোকই আন্দোলনে বোগ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকে নিরাপদ সরকারী চাকুরীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ম্সলিম লীগ তথন এবং পরবর্ত্তীকালেও ম্সলমান জনমতের প্রতিনিধি স্থানীয় ছিল না। ১৯২০-এর খিলাফত কমিটি প্রকৃত শক্তিশালী ও প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল এবং এই কমিটি উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

১লা আগষ্ট গান্ধিজী অসহযোগ আন্দোলনের উদ্বোধন দিবদ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অবশু উহা তথনও কংগ্রেসে আলোচিত ও গৃহীত হয় নাই। ঐ দিবসই লোকমান্ত তিলক বোদাইয়ে দেহত্যাগ করেন এবং সিদ্ধুভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া ঐ দিন গান্ধিজী বোদাইয়ে উপস্থিত হন। সর্বান্ধনপ্রিয় পরলোকগত মহান নেতার প্রতি শ্রন্ধা প্রদর্শনের জন্ত বোদাই সহরে লক্ষ লক্ষ নরনারীর শোকষাত্রায় আমিও গান্ধিজীর সহিত যোগ দিয়াছিলাম।

# আমার বহিষ্কার এবং তাহার ফলাফল

আমার রাজনীতি, আমার শ্রেণীর অর্থাৎ—বুর্জ্জায়া-রাজনীতি। অবস্থ তথন ( এখনও বছল পরিমাণে ) রাজনৈতিক আন্দোলন মধ্যশ্রেণীর আন্দোলন। কি মডারেট, কি চরমপন্থী—একই শ্রেণীভূক্ত এবং স্বীয় শ্রেণীগত উন্নতিতে আগ্রহায়িত; কেবল পথ বিভিন্ন। মডারেটরা বিশেষভাবে মৃষ্টিমেয় উচ্চল্রেণীর প্রতিনিধি। এই শ্রেণী বৃটিশ শাসনের আমলে সমুদ্ধিশালী হইয়াছে, ইহারা বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ বিপন্ন হইবার আশ্বায় সহসা কোনও গুরুতর পরিবর্ত্তনের বিরোধী, ব্রিটিশ গভর্ণনেন্ট ও বড় জমিদারশ্রেণীর সহিত ইহাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। চরমপদ্বীদলে মধ্যশ্রেণীর নিম্নতর স্তবের প্রতিনিধিও ছিল। ইহা ছাড়া যুদ্ধের ফলে বৰ্দ্ধিত কারধানার শ্রমিকদের কতকগুলি স্থানীয় সমিতি ছিল, কিছ তাহার বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল না। ক্লমক শ্রেণী অন্ধ, দাবিদ্রা-পীড়িত, ष्पृष्टै-निर्ञत, निरम्ठेष्टे अवः প্रত্যেকের चातारे शायिक-गर्जन्यस्के, अभिनात, क्रिमक्कीरी, क्ष्य कर्फागरी, श्रृनिम, উकीन, श्रुदाहिछ, साझा। मःताम्भराजत পাঠকগণ বুঝিতেই পারিবেন না যে, ভারতে বিশাল রুষকশ্রেণী এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমিক বহিয়াছে কিংবা তাহাদের কোন মূল্য আছে। ইংরাজ পরিচালিত अः ता-रेडियान मः वाष्म् अर्थन वर्ष्ट वर्ष्ट वाज्ञ भूक्षराम् व कथा, वृश्य नगदीव ইংরাজদের সামাজিক জীবন, শৈলনিবাসগুলির খানাপিনা, নিমন্ত্রণ সভা, বুলিন পোষাকে বলমূত্য এবং সংখর নাট্যাভিনয়ের বিস্তৃত বিষয়ণে পূর্ণ থাকে। ভারতবাদীর দিক হইতে ভারতীয় রাজনীতি আলোচনা ভাগারা দম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করেন। এমন কি কংগ্রেসের অধিবেশনের বিবরণও শেষের দিকের পাতায় সংক্ষেপে প্রকাশিত হয়। এই সংবাদগুলির কোন মূল্য আছে তাঁহারা স্বীকার করেন না। কিন্তু ধর্থন কোন খ্যাত কি অখ্যাত ভারতীয়, কংগ্রেসকে গালি দিয়া অথবা ভাহার ঔদ্ধত্যের তীত্র সমালোচনা করিয়া কোনও প্রবন্ধ লেখেন তাহা সাদরে প্রকাশিত হয়। সময় সময় ধর্মঘটের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত হয়, দাকাহাকামা ব্যতীত পল্লী অঞ্চলের সংবাদগুলিকে কদাচিং প্রাধান্ত (मध्या इस्र।

ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি এংলো ইণ্ডিয়ান ভৌলের নকল ক্রিলেও জাতীয় আন্দোলনকে বছলাংশে প্রাধান্ত দিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া ভারতীয়দের

#### আমার বহিছার এবং ভাহার কলাকল

বড় অথবা ছোট চাকুরীতে নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি প্রভৃতি লইয়া আলোচনা হয় এবং কোন কর্মচারীর বিদায় সম্বর্জনায় যথন "অতিরিক্ত উৎসাহের সঞ্চার" হইতেই হইবে, তখন তাহাও প্রাধান্ত দিয়া প্রকাশ করা হয়। গভর্গমেন্ট যখন পদ্ধী অঞ্চলে জরীপের কাজ আরম্ভ করেন, যাহার ফলে সরকারী রাজম্ব বৃদ্ধি অনিবাধ্য তখন জনিদারদের পকেটে হাত পড়ে বলিয়া কাগজে হৈ চৈ তক হয়। গরীব কৃষকের ইহার মধ্যে স্থান নাই। এই সকল খবরের কাগজের মালিক ও পরিচালক জমিদার ও ব্যবসায়ীরা এবং এইগুলিকে আমরা "গ্রাশনালিই" বা জাতীয়তাবাদী পত্রিকা বলিয়া থাকি।

প্রথম দিকে কংগ্রেদ যে সব অঞ্চলে চিরন্থায়ী বন্দোবস্ত নাই, দেখানে চিরন্থায়ী বন্দোবস্তের দাবী করিয়া প্রতি বৎসর প্রস্তাব পাশ করিত, যাহাতে ক্ষমিদারদিগের স্থায়ী অধিকার সাব্যস্ত হয়। রায়তদের কথা উল্লেখ করা হইত না।

কিন্তু গত বিশ বংসরে জাতীয় আন্দোলনের প্রসারতা হেতু অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এখন ভারতীয় পাঠকগণের মনোরঞ্জন করিবার জন্ত ইংরাজ চালিত পত্রিকাগুলি পর্যান্ত ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্তার জন্ত কিছু স্থান দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহাও তাঁহারা নিজেদের অভিকৃতি অনুযায়ী করিয়া থাকেন। ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির দৃষ্টি কিয়ৎ পরিমাণে উদার হইয়াছে, ক্ব্যুক ও শ্রমিকদের প্রতি সদ্য সহামুভূতি প্রকাশ করা হয়; কেন না বর্ত্তমানে ইহা একটা ফ্যাসান এবং তাহাদের পাঠকেরাও ক্লবি ও কারখানার সমস্তা লইমা ইদানীং আলোচনা করিয়া থাকেন। কিন্তু পূর্বের মত এখনও তাঁহারা তাঁহাদের मानिक ভারতীয় বাবসায়ী ও জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ ই সমর্থন করিয়া থাকেন। বহু দেশীয় নুপতিও এই সকল সংবাদপত্তে ঠাকা খাটাইয়া থাকেন এবং টাকার পূর্ণ সার্থকতা লাভের দিকেও তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে। তথাপি এই শ্রেণীর সংবাদপত্র নিজেদের কংগ্রেসপদ্বী বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন যদিও তাঁহাদের পরিচালকগণ কংগ্রেসের সমস্ত পর্যান্ত নহেন। কিন্তু কংগ্রেস জনপ্রিয় বলিয়া অনেক ব্যক্তি ও দল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ম ঐ নাম ব্যবহার করিয়া থাকেন; অবশ্য যে সকল সংবাদপত্র অধিকতর অগ্রসর হইতে চায় তাহাদিগকে মোটা জরিমানা, এমন কি, কঠোর প্রেস আইন ও সংবাদ-নিয়ন্ত্রণের চাপে অপঘাত মৃত্যুর ভয়ে সম্ভন্ত থাকিতে হয়।

১৯২০ সালে কারখানার শ্রামিক অথবা কৃষিমজ্বদের অবস্থা সদক্ষে আমি সম্পূর্ণ অক্ত ছিলাম। আমার রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিধি মধ্যশ্রেণীর মধ্যেই দীমাবদ্ধ ছিল। অবশ্রু আমি ভয়াবহ দারিন্তা ও তৃঃথের কথা জ্ঞানিতাম ও ভাবিতাম ভারতবর্ধ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইলে তাহার

#### ज ওহরলাল নেহর

প্রথম কর্ত্তব্য হইবে এই দারিত্র্য সমস্তার সমাধান। কিছু বাজনৈতিক বাদীনতা এবং তাহার সহিত অপরিহার্য্য মধ্যশ্রেদীর প্রস্তুত্ব আমার নিকট পরবর্ত্ত্বী লোপান বলিয়া মনে হইত। গাছিলীর চম্পারণ (বিহার) এবং কায়রার (গুলুরাট) ক্রবক আন্দোলনের পর আমি ক্রবক্ষের সমস্তাগুলির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ দিলাম। কিছু ১৯২০-এর রাজনৈতিক ঘটনাবলীর এবং আগতপ্রায় অসহযোগ আন্দোলনের সন্তাবনা তথন আমার মনের স্বধানি কুড়িয়া ছিল।

পরবর্তীকালে রাজনীতিক্ষেত্রে গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করিবার একান্ত আকাব্রুলা আমি এই সময় হইতেই অন্তওব করিতে লাগিলাম। একদিন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি সহসা রুষকদের সংস্পর্শে আসিলাম, ইহা এক আশুর্বা ঘটনা।

आमात्र मांछा এवः कमना (आमात्र ष्टी) अञ्चल विनिष्ठा ১৯২०-এর य गामद अथरम डांशमिगरक नहेश मुमोदीरक रामाम। आमाद निका তথন একজন বড রাজার মামলা লইয়া বাস্ত ছিলেন, তাঁহার বিক্তমে हिल्ल भिः मि. बात, मान । बामता मुमोतीत कुछ हा हार्टे ल छेठिनाम । তথন ইংরাজ ও আফগান প্রতিনিধিদের মধ্যে সন্ধির কথাবার্তা মুসৌরীতে চলিতেছিল। (আমাম্বলার সিংহাসন আরোহণের পর ১৯১৯এ আফগান ষ্ত্রের অব্যবহিত পরের ঘটনা) আফগান প্রতিনিধিরাও স্তভ্য হোটেলে ছিলেন । তাঁহারা স্বতন্ত্র থাকিতেন, স্বতন্ত্র ভোজন করিতেন এবং কখনও সাধারণ বৈঠকথানায় আসিতেন না। আমার তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনও কৌতহল हिल मा। এक मारमुत्र मरधा कमाहिश काराकि । अ**ना रहेरल** ध कान मुखायगानि द्य नारे। महमा अक्तिन मुखार्यका भूनिन भूगारिन्छिन्छिन আসিয়া আমার সহিত দেখা করিলেন এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের একথানি পত্র দেখাইয়া বলিলেন যে, আপনি আফগান প্রতিনিধিদের কোনও সংস্পর্ণে আসিবেন না-এই মৰ্শ্বে প্ৰতিশ্ৰুতি লইতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি। ইহা আমার নিকট অত্যন্ত আশর্ষা মনে হইল। কেন না এক মাদ অবস্থানের মধ্যে আমি তাহাদের সহিত দেখা পর্যন্ত করি নাই। ভবিশ্বতেও সে সম্ভাবনা অল্প। স্থপারিনটেনডেন্টও সেকথা ক্লানিতেন; কেননা তিনি প্রতিনিধিদের উপর নম্ভর রাখিতেন। তাহা ছাড়া গোয়েন্দাবিভাগের অসংখ্য গুপুচরের তো কথাই নাই। কিন্ধ প্রতিশ্রুতি দেওয়া আমার প্রকৃতিবিকৃত্ব। আমি তাঁহাকে তাহা বলিলাম। তিনি আমাকে জেলা ম্যাজিটেট ও ফুনের স্পারিন্টেনডেন্টের সহিত দেখা করিতে বলিলেন। আমি তাহাও করিলাম। ি কিছ কিছুতেই ধৰন আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিতে সন্মত হইলাম না, তখন চৰিবশ

### আমার বহিছার এবং ভাহার ফলাফল

ঘণ্টার মধ্যে ভেরাহ্ন জিলা ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্ত আমার উনর বহিনারের আদেশ দেওরা হইল। ইহার অর্থ আমাকে করেক ঘণ্টার মধ্যেই মুসৌরী ত্যাগ করিতে হইবে। করা মাতা ও স্ত্রীকে ফেলিয়া চলিরা আসাটা আমার ভাল বোধ হইল না। অন্ত দিকে আদেশ অমান্ত করাও সক্ষত মনে করিলাম না। তথনও সিভিল ভিসওবিভিয়েন্দের কথা উঠে নাই। অগত্যা আমি মুসৌরী ত্যাগ করিলাম।

যুক্তপ্রদেশের তদানীস্তন গভর্ণর স্থার হারকুট বাটলারের সহিত আমার পিতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি তাঁহাকে বন্ধভাবে এক পত্ত লিখিয়া জানাইলেন যে, নিশ্চয়ই তিনি (স্থার হারকুট) এরূপ নির্বোধ আদেশ (पन नारे। निक्ष त्रिमलात कान छैकीत मिलिएक रेरात अन्य रहेबाएक। भाव शतकूर्व छेखरत निथितन य अपन निर्द्धाय आएम अ**ध्यतनान मराजरे** মাগ্র করিতে পারিত এবং তাহাতে তাহার মর্য্যাদার কোন লাঘব ঘটিত না। পিতা উত্তরে তাঁহার সহিত ভিন্ন মত অবলম্বন করিলেন. এবং निश्रितन, यनि ७ टेक्टा कतिया जाएन जटकत উদ्দেশ अध्यतनारनत নাই তবুও তাহার মতো ও স্ত্রীর স্বাস্থ্যের জন্ম যদি প্রয়োজন হয় তাহা **इटेरन जाएन थाकूक वा ना थाकूक रम मूरमोदीरिं फितिया घाँटेरव।** তাহাই ঘটিল। আমার মাতার শারীরিক অবস্থা মন্দ, খবর পাইয়া তংকণাং আমি ও পিতা মুসৌরী যাত্রা করিলাম। যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে আমরা তারে সংবাদ পাইলাম আদেশ প্রত্যান্তত ইইয়াছে। মুদৌরীতে পৌছিয়া প্রদিন প্রভাতে প্রথম যাঁহার সহিত আমার দেখা হইল তিনি একজন আফগান, আমার শিশুক্রাকে কোলে লইয়া হোটেলের উঠানে দাড়াইয়া আছেন। জানিলাম, ডিনি একজন সচিব প্রতিনিধিদলের দদশু। আমার বহিন্ধারের অব্যবহিত পরেই দংবাদপত্তে তাহা পাঠ করিয়া তাঁহারা কৌতৃহলী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং প্রতিনিধি দলের নেতা প্রত্যহ একঝুড়ি ফল ও পুষ্পাদি আমার মাতার নিকট পাঠাইতেন।

পিতা ও আমি পরে তুই-একজন প্রতিনিধির সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। তাঁহারা আমাদিগকে আফগানিস্থানে যাইবার জন্ম সাদর নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ফুর্ভাগ্যক্রমে সে স্থযোগ আমরা গ্রহণ করিতে পারি নাই। এবং আমি জানি না সে দেশের নৃতন আমলে এখনও সে নিমন্ত্রণের মেয়াদ আছে কি না।

মুসৌরী হইতে বহিন্ধারের আদেশের ফলে আমাকে ছই সপ্তাহ এলাহাবাদে থাকিতে হইয়াছিল। এই সময় আমি কৃষক আন্দোলনে জড়াইয়া পড়িলাম। পরবর্ত্তী কালে এই ঘনিষ্ঠতা আমার মানসিক দৃষ্টিভকীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। সময় সময় বিশ্বিত ইইয়া ভাবি বহিন্ধারের ফলে

#### च ওহরলাল নেহক

যদি এই সময় আমি এলাহাবাদে না থাকিতাম তাহা হইলে এই বোগাবোগ ঘটিত না। হইতে পাবে শীল্ল বা বিলম্বে আমি ক্লবক আন্দোলনে গিয়া পড়িতাম কিন্তু তাহার কারণ ও ভঙ্গী হইত স্বতম্ভ এবং আমার মনে প্রতিক্রিয়াও হইড অক্স রক্ষের।

যতদ্ব শ্বণ হয়, ১৯২০-এর জুন মাসের প্রথম ভাগে প্রায় ২ শন্ত ক্রমক প্রভাগগড় জিলার পঞ্চাশ মাইল দ্রবর্ত্তী পরী-অঞ্চল হইতে এলাহাবাদ সহরে ইাটিয়া আসিয়াছিল। স্থানীয় প্রধান রাজনীতিকগণের দৃষ্টি তাহাদের ছুংগড়গুণার প্রতি আকর্ষণ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদের নেতা ছিল রামচপ্রনামক এক ব্যক্তি। সে অবশ্য স্থানীয় ক্রমক ছিল না; আমি শুনিলাম, ক্রমকেরা যুন্নার কোনও একটি ঘাটে নদীতীরে আন্তানা ফেলিয়াছে। ক্রেকজন বন্ধুর সঙ্গে তাহাদের সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাহারা মামানিগকে তাল্কদারদের জোর করিয়া টাকা আদায়ের কথা, অমাস্থাকি অত্যাচারের কথা এবং তাহাদের অবস্থা যে কিরপ অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে তাহা বর্ণনা করিল। তাহারা আমাদের নিকট প্রার্থনা করিল, যাহাতে আমরা তাহাদের সহিত পিয়া এ বিষয়ে অন্ত্যনান করি। এইভাবে এলাহাবাদ আসায় তাল্কদারদের ক্রম্ম প্রতিশোধ প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করিবার আবেদনও তাহারা জানাইল। তাহারা কোন যুক্তি মানিতে চাহে না, আমাদিগকৈ অন্ধ আবেণে আক্রাইয়া ধরিল, অগতা। আমি প্রতিশ্বতি দিলাম ছুই দিনের মধ্যেই তাহাদের অঞ্চলে হাইব।

বেলওয়ে, এমন কি, পাকা রাস্তা হইতে বহুদ্বের গ্রামগুলিতে আমি কর্তিপয় সহকর্মীসহ তিনদিন বাপন করিলাম। ইহা আমার নিকট নৃতন আবিকার! আমি দেখিলাম, পল্লীবাসীয়া এক অপূর্ব্ধ উৎসাহ, 'শৃস্প্রেরণা ও উদ্দীপনায় মাতিয়া উঠিল। মৃথে মৃথে সংবাদ দিলে বিশাল ক্ষমক্রা ইইত, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে লোকমৃথে সংবাদ ছুটিত, কুটির ত্যাগ করিলা শিশীলিকাশ্রেণীর মত নরনারী বালকবালিকা প্রান্তর পথ বাহিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইত। অথবা 'সীতারাম' রলিয়া একবার চীংকার করাই যথেষ্ট—'সীতা রা-আ-ম' আকাশে ধ্বনিত প্রতিধনিত হইয়া দ্বদ্বান্তে ক্ষনসক্ষকে উচ্চকিত করিয়া তুলিত; ক্লশ্রোতের মত ক্ষনপ্রাত্ত ছুটিয়া আসিত। এই সকল নরনারীর পরিধানে জীর্ণ মলিন বসন, বদনে ক্ষলন্ত উৎসাহ, নয়নে এক মহৎ সন্তাবনার প্রত্যাশা দীন্তি, যেন এই মৃত্তেই কোনও ইক্সন্থাল ঘটিবে, তাহাদের দীর্ঘ তুংধনিশার অবসান হইবে।

তাহাদের স্নেহ আমাদের উপর বর্ষিত হইল। তাহারা প্রীতিরিশ্ব আশাপূর্ণ নয়নে আমাদের মূথের পানে চাহিল, বেন আমরা আশার সংবাদ লইরা আসিয়াছি। যেন আমরা তাহাদিগকে প্রত্যাশিত স্থপত্ত লইয়া বাইবার

### আমার বহিছার এবং তাহার ফলাফল

অগ্রদৃত। তাহাদের পানে চাহিয়া তাহাদের হর্দশা ও অব্বর কুতক্রভার আমি नकाम पुःरथ मदरम मित्रमा राजाम, निरक्त चक्रम द्वशी जातारमद जीवरनद क्छ লক্ষা বোধ করিলাম। ভারতের অর্দ্ধনগ্ন এই বিশাল জনসভ্যকে অগ্রাম্ব করিয়া चामारात्र नागतिक मदीर्ग ताकनीजित क्या निक्कित हरेनाम। ভाরতের এই षमश्नीय मात्रिष्ठा ও ष्याभुक्त तमिया क्लाट्ड श्रियमान श्रेमाम, नश्न कृषिङ वक् মেরুবণ্ড সম্পূর্ণরূপে অসহায় ভারতের এক নবীন চিত্র আমার মানসপটে উদিভ হইল। নগরীর এই ক্ষণিকের অতিথির প্রতি তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া আমি বিব্রত হইলাম এবং অভিনব দায়িত্ব ভাবিয়া ভীত হইলাম। তাহাদের অনস্ত ছঃধকাহিনী শুনিলাম, ক্রমবর্দ্ধিত পাজনা, বে-আইনী আবোয়াব, স্কমি ও মুংকুটীর इटेट উटफ्रंन ; চারি দিকে মাংসপ্রত্যাশী শকুনের দল-জমিদারের গোমন্তা, মহাজন ও পুলিশ। উদয়ান্ত পরিশ্রম করিয়া যাহা উৎপন্ন হয় তাহা তাহাদের নহে, তাহাদের প্রাপ্য পুরস্কার পদাঘাত, গালি এবং ক্ষ্ধিত উদর। উপস্থিত कृषक शत्नत मत्था जातन के जिसमुख, जिसमात जाशातन जिल्हाम कतियारह, দাড়াইবার মত এক কানি জমি কি একটি কুটির পর্যান্ত নাই। জমি উর্বার পাজনা অত্যবিক, ক্ষুদ্র কুদ্র থণ্ডে বিভক্ত এবং জমির উমেদার কম নহে। সকলেই জমির কান্ধাল, এই অবস্থার স্বযোগ লইয়া জমিদারেরা আইন-নির্দিষ্ট হারের অতিবিক্ত খাজনা বৃদ্ধি করিতে অক্ষম হইয়া নানাপ্রকার বে-আইনী আবোয়াব দাবী করিয়া থাকে। রায়তেরা উপায়ান্তরহীন হইয়া মহাজনের নিকট টাকা কৰ্জ্জ করিয়া জমিদারের অক্যায়্য দাবী পূর্ণ করে এবং পরে দেনা শোধ দিতে না পারিয়া এবং ধান্ধনা দিতে অপারগ হইয়া ভূমি হইতে উৎধাত হইয়া मर्कशास्त्र हम ।

এই প্রথা দীর্ঘকাল চলিয়া আদিরেছে এবং ক্লমকর্মনের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্রোর স্থচনা হইয়াছে অনেকদিন। হঠাং কি ঘটিল যাহার ফলে পদ্ধী অঞ্চলে এই জাগরণ? আর্থিক অবস্থা, অবস্থা অযোধ্যার সর্বব্রই একরূপ। ১৯২০—২১-এর ক্লমক আন্দোলন প্রধানতঃ প্রতাপগড়, রায়বেরিলি ও কৈজাবাদ এই তিনটি জেলায় আবদ্ধ ছিল। ইহা একটি ব্যক্তি—রামচন্দ্রের নেতৃত্বের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। লোকে তাঁহাকে বলিত বাবা রামচন্দ্র।

বামচক্স ছিল মহারাষ্ট্রবাসী। সে চুক্তিবন্ধ শ্রমিক হইয়া ফিজিতে সিয়াছিল।
দেশে ফিরিয়া যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে অযোধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হয়।
সে গ্রামে গ্রামে তুলসীদাসের রামায়ণ গান করিত ও ক্লযকগণের তৃঃখতৃর্দ্ধশার
কথা ভানিত। সে সামায়্য লেখাপড়া জানিত এবং কিয়২পরিমাণে ক্লযকদিগকে
ঠকাইয়া স্বার্থসিন্ধি করিত কিন্তু সক্ত গড়িবার ক্ষমতা ছিল তাহার আক্রম্য।
সে ক্লযকদিগকে ঘন ঘন সভা করিয়া নিজেদের তৃঃখতৃর্দ্ধশার আলোচনা করিতে

#### জওহরলাল নেহরু

শিখাইয়াছিল এবং এইভাবে তাহাদের মধ্যে ঐক্যের অহত্তি জাগাইয়াছিল।
নাঝে মাঝে বৃহং জনসভায় আসিয়া তাহারা নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে চেতনা লাভ
করিত। "সীতারাম" বহুকাল প্রচলিত সাধারণ ধ্বনি কিন্তু রামচন্দ্র তাহার
মধ্যে সংগ্রামের ছোতনা সঞ্চার করিয়াছিল, উহা বিপদস্চক সঙ্কেতধনির অহর্প
করিয়া তুলিয়াছিল এবং গ্রামগুলির মধ্যে যোগস্ত্র স্থাপন করিয়াছিল।
ফৈজাবাদ, প্রতাপগড়, রায়বেরিলি সীতারামের প্রাচীন কাহিনীতে পরিপূর্ণ—এই
জেলাগুলি ছিল প্রাচীন অযোধ্যা রাজ্য—এবং জনসাধারণের প্রিয়্ন পুত্তক হইল
তুলসীদাসের হিন্দী রামায়ণ। রামচন্দ্র এই রামায়ণ আর্ত্রি করিত এবং বক্তা
কালে তুলসীদাসের বচন উদ্ধৃত করিত। ক্ষকদিগকে বহুল পরিমাণে সজ্মবদ্ধ
করিয়া সে তাহাদিগকে অনেকপ্রকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল এবং কাল্লনিক আশায়
উদ্ধৃক করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার কোনও নির্দিষ্ট কার্য্যপদ্ধতি ছিল না, সে
জনসাধারণকে উত্তেজিত করিয়া অপরের স্বন্ধে দায়িয়্ব নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা
করিত। এই কারণেই সে ক্লমদাগকে এলাহাবাদে লইয়া আসিয়াছিল, য়াহাতে
লোকে তাহাদের আন্দোলনের প্রতি সহামুভৃতিশীল হয়।

রামচন্দ্র আরও এক বংসর কাল রুষক আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। ছুইবার কি তিনবার জেলেও গিয়াছে, কিন্তু পরে দেখা গেল, সে যেমন দায়িজজ্ঞানহান, তেমনি বিখাসের অযোগ্য।

অবোধ্যা কৃষক আন্দোলনের উপযুক্ত ভূমি। ইহা তালুকদারের দেশ। তাঁহাঁরা নিজেদের "ব্যারনস্ অফ আউব" বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। জমিদারীপ্রথা এখানে সর্ব্বাধিক কদর্যারপে বিকশিত। জমিদারের শোষণ ক্রমশঃ অসহ হইতেছে, ভূম্পুলু কৃষকের সংখ্যা বাড়িতেছে, এবং এখানে প্রকারা একই শ্রেণীর বলিয়া অবস্থা ঐক)বদ্ধ প্রচেষ্টার অফুকুল।

ভারতবর্ষকে মোটম্টি হুই ভাগে ভাগ করা যায়, একদিকে জমিদারী প্রথা ও বড় বড় জমিদার, অন্তাদিকে ক্ষুত্র ক্ষুত্র চাধী-মালিক। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও আবার রহিয়াছে। বাঙ্গলা, বিহার, আগ্রা ও অযোধ্যা লইয়া যুক্তপ্রদেশে জমিদারী প্রথা প্রচলিত। ক্রষক-মালিকদের অবস্থা তুলনায় ভাল হইলেও দেখানেও হুংথ হুর্দ্ধশা আছে। পাঞ্জার ও গুজরাটের ক্রষকগণ (চাষী-মালিক) জমিদারী অঞ্চলের রায়ত হইতে বেশী স্থবিধা পাইয়া থাকে। জমিদারীর অধীনে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজা আছে—দথলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত, স্বত্থীন রায়ত, জাতদারের অধীনে কোফণ প্রজা আছে—দথলীস্বত্ব বিশিষ্ট রায়ত, স্বত্থীন রায়ত, জোতদারের অধীনে কোফণ প্রজা প্রভৃতি। ইহাদের পরম্পারের স্থার্থ এত বিশ্বীত ও স্ববিরোধী যে তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না। যাহা হউক অযোধ্যায় ১৯২০-এ দথলীস্বত্ববিশিষ্ট অথবা দীর্ঘ মেয়াদী প্রজা ছিল না, অধিকাংশই অক্লাদিনের চুক্তিবদ্ধ প্রজা এবং যে-কেহ অধিক নজর দিতে

#### আমার বহিষার এবং ভাহার ফলাফল

রাজী হইত, প্রজাকে উচ্ছেদ করিয়া তাহাকে জমি দেওয়া হইত। এখানে প্রধানতঃ একই শ্রেণীর প্রজা বলিয়া উহাদিগকে সম্মিলিত চেষ্টার জন্ম সঞ্চবন্দ করা সহজ।

কার্য্যতঃ অযোধ্যায় স্বল্ল মেয়াদী প্রজাদেরও অধিকারের কোন স্বায়িত্ব ছিল না। জমিদারেরা থাজনা লইয়া কথনও দাথিলা দেন না; প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার ইচ্ছা হইলে জমিদার সহজেই বাকী থাজনার কথা তুলিতে পারে। এবং প্রজার পক্ষে থাজনা আদায় দেওয়া প্রমাণ করা অসম্ভব। থাজনা ছাড়াও নানাবিধ অভ্তুত নঙ্গর আবোয়ার প্রভৃতি আছে। আমি শুনিয়াছি, কোন এক তালুকে পঞ্চাশটি বিভিন্ন দফায় ঐ শ্রেণীর আবোয়ার আদায় করা হয়। সম্ভবতঃ এই সংখ্যা অতিশয়োক্তি মাত্র। কিন্তু তালুকদারেরা নানা বিশেষ ব্যাপারে প্রজাদিগকে অর্থ দিতে বাধ্য করেন. ইহা কাহারও অজানা নাই। পরিবারে বিবাহের মাঙ্গন, বিলাতে পুত্রের শিক্ষার ব্যয়, গতর্গর কিংবা উচ্চ রাজকর্মচারীদের নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণের ব্যয়, হাতী অথবা মোটরগাড়ী কিনিবার অর্থ প্রজার নিকট হইতে আদায় করা হয়। এইসব বলপূর্ব্বক অর্থ আদায়ের অস্কৃত অস্কৃত নামও আছে। যথা—মোটরানা, হাতীয়ানা প্রভৃতি।

অতএব অযোধ্যায় যে কৃষক আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিবে ইহাতে আর আশ্চর্যা কি? আমার নিকট সর্বাধিক আশ্চর্যা এই যে নগরের সাহাযা, কিংবা রাজনৈতিকগণের হস্তক্ষেপ ব্যতীত স্বাভাবিক ভাবে আন্দোলন এত ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। এই কৃষক আন্দোলন কংগ্রেস হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এবং ইহার সহিত আগতপ্রায় অসহযোগের প্রায় কোন সম্প্রক ছিল না। অথবা আরও সত্য করিয়া বলিলে বলা যায়, এই চুই শক্তিশালী আন্দোলনের মূলে একই কারণ। কৃষকেরা অবশ্য গাদ্ধিজীর ঘোষিত ১৯১৯-এর বড় বড় হরতালে যোগ দিয়াছিল। এবং তাঁহার নাম গ্রামবাসীদের শ্রদ্ধা উদ্রেক করিত।

সর্বাপেকা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল বৃহৎ প্রজা আন্দোলনের সম্পর্কে সহরবাসীরা গভীরভাবে অজ্ঞ ; কোন সংবাদপত্রে ইহার এক ছত্র সংবাদও বাহির হয় না। পল্লী অঞ্চল সম্বন্ধে ইহাদের কোন কৌতুহল নাই। আমি নি:সংশয়ে বৃঝিলাম, আমরী জনসাধারণ হইতে কত বিচ্ছিন্ন এবং সন্ধীপ সীমাবন্ধ জগতে আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা ও আন্দোলন আবন্ধ।

### ক্ষকদের মধ্যে ভ্রমণ

তিনদিন গ্রামে থাকিয়া আমি এলাহাবাদে ফিরিয়া আদিলাম। তারপর স্মারও কয়েকবার গ্রামে গিয়াছি। গ্রামে গ্রামে ভ্রমণকালে স্মামর। ক্লমকদের সহিত একত্রে ভোজন করিয়াছি। তাহাদের সহিত মৃৎকুটিরে শয়ন করিয়াছি, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরিয়া তাহাদের সহিত আলাপ করিয়াছি, ছোট-বড় সভায় বকৃতা করিয়াছি। আমরা একথানি হাল্কা মোটর গাড়ী লইয়া গিয়াছিলাম, যাহাতে গাডীখানি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে পারে **দেজন্য শ**ত শত ক্লযক সারারাত্রি জাগিয়া মাঠের মধ্যে অস্থায়ী পথ **প্রস্তুত** করিয়াছে। যদি কোন জায়গায় গাড়ী না চলিত তখন তাহারা আগ্রহসহকারে গাড়ীখানি ঘাড়ে করিয়া পার করিয়া দিয়াছে। এই কারণে গাড়ী ছাড়িয়া পদরজেই আমরা অধিকাংশ স্থানে গিয়াছি। আমরা যেথানেই গিয়াছি সেইখানেই मঙ্গে मঙ্গে পুলিশ, গোয়েনা এবং লক্ষ্ণে হইতে প্রেরিত একজন ডেপুটী কালেক্টর উপস্থিত থাকিতেন। চ্যা জমি ও বিস্তীর্ণ প্রান্তরের উপর দিয়া আমাদের অবিশ্রান্ত ভ্রমণের ফলে সে বেচারাও হয়রান হইয়া উঠিল। আমাদের<sup>\*</sup>ও ক্বকদের উপর তাহাদের বিরক্তির পরিসীমা ছিল না। লক্ষেমির ডেপুটী কালেক্টর কৃতুকটা মেয়েলী ধরণের যুবক, তাহার পায়ে ছিল পাকা চামড়ার 'পামস্থ'। বেঁচারা মাঝে মাঝেই আমাদের আরও ধীরে চলি*ে* অমুরোধ করিত, অবশেষে তাল রাখিতে না পারিয়া সে সরিয়া পড়িল।

তথন জ্ন মাস, গ্রীমকাল! স্থোর উত্তাপ প্রথব অগ্নিবর্মী। ইংলও হইতে ফিরিবার পর তথ্য মধ্যাহে, এভাবে ভ্রমণ করিতে আমি অনভ্যন্ত। প্রত্যেক গ্রীমকালই আমি শৈলাবাদে মতিবাহিত করিয়াছি। আর এথন সারাদিন আমি প্রচণ্ড হেগানেলাকে ভ্রমণ করিতেছি। মাথায় টুপীর পরিবর্ত্তে একথানি ছোট গামছা জড়াইয়া লইয়াছি। আমার মনে তথন এত চিম্ভা ছিল যে অসহ গরমের কথা ভাবিবারও অবসর পাই নাই। এলাহাবাদে ফিরিয়া দেহে ও মুবে স্র্যাতাপসঞ্জাত কাল দাগ দেখিয়া ব্রিলাম যে শরীরের উপর দিয়া কি গিয়াছে। তব্ও আমি স্থা। কেন না আমি ব্রিলাম ক্রমকদের মত আমারও তাপসহনশীলতা আছে। আমার রৌন্তভীতি নিতান্ত অর্থহীন। অভিজ্ঞতা হইতে দেখিয়াছি, প্রথব উত্তাপ এবং প্রচণ্ড শীত আমি অনামানে সহ্

#### कृषकरमत गर्धा खग्न

করিতে পারি। এই কারণেই কি কার্যক্ষেত্রে কি কারাগারে আমি বিশেষ অস্ক্রিধা বোধ করি নাই। অবশ্য আমার শরীরও বেশ কার্যক্ষম এবং আমি প্রত্যন্ত নিয়মিত ব্যায়াম করিয়া থাকি বলিয়াই উহা সম্ভব হইয়াছে। আমার পিতা একজন ব্যায়ামবীর ছিলেন এবং আজীবন নিয়মিত ব্যায়াম করিতেন। তাঁহার নিকট হইতে আমি এই শিক্ষা পাইয়াছিলাম। আমার পিতার যথন চুল পাকিয়া গিয়াছে, যথন তাঁহার মৃথে ছন্চিন্তা ও বেদনার ক্ঞিত রেখা কাটিয়া বিদয়াছে, তথনও—তাঁহার মৃত্যুর তুই-এক বংসর প্রেক্ত, ম্থের সহিত তুলনায় তাঁহার দেহ বিশ বংসর নবীন বলিয়া প্রতিভাত হইত।

১৯২০-এর জুন মাসে আমার প্রতাপগড় ভ্রমণের পূর্বেপ্ত আমি মাঝে মাঝে গ্রামে গিয়াছি এবং কৃষকদের সহিত আলাপ করিয়াছি, বড় বড় মেলায় গঙ্গাতীরে হাজার হাজার কৃষক দেখিয়াছি এবং তাহাদের মধ্যে 'হোম কল' আন্দোলনের প্রচার কার্য্য চালাইয়াছি। তথনও আমি ইহাদের প্রাপুরি ব্ঝিতে পারি নাই। ভারতে কৃষক যে কি তাহা ধারণা করিতে পারি নাই। আমাদের শ্রেণীর অনেকের মতই ইহাদের আমি স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিয়াছি। কিন্তু প্রতাপগড় জিলার গ্রাম পরিভ্রমণের পর আমার এক নৃতন অফুভূতি আসিল। আমার ধ্যানে ভারতবর্ষের এই নয়দেহ ক্ষ্পিত জনসাধারণ ছাড়া আর কিছু রহিল না, দেশব্যাপী নৃতনভাবের প্রেরণাতেই হউক কিংবা আমার মনের ঋজুতা বশতঃই হউক, যে চিত্র আমি দেখিলাম, যে অভিক্ততা আমি লাভ করিলাম, তাহা চিরদিনের মত আমার মনে দৃঢ়াঙ্কিত হইল।

ক্রমকেরা আমার লজ্জা সকোচ তাশিয়া প্রকাশ্য সভায় ক্রমকেতা দেওয়াইয়া ছাড়িল। ইতঃপূর্ব্বে আমি কদাচিং প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা দিয়াছি। বক্তৃতার সময় উপস্থিত হইলেই আমার ভয় হইত। বিশেষভাবে হিন্দুয়ানীতে বক্তৃতা করিতে ঘাবড়াইয়া যাইতাম। কিন্তু তথন তাহাই রেওয়াজ ছিল। ক্রমক সভায় অব্যাহতি পাওয়া কঠিন এবং এই সকল দরিদ্র, সরল লোকের নিকট লজ্জা সকোচের কি-ই বা আছে। আমার বাগ্মিতা কৌশল কিছুমাত্র জানা ছিল না। আমি মাশ্র্বের সহিত মায়্র্য যেমন সাধারণ ভাবে কথা বলে তেমনি করিয়া তাহাদের নিকট আমার মনের কথা, আমার হলয়ের আবের্গ ব্যক্ত করিতাম। লোকসংখ্যা দশজন হউক বা দশ হাজারই হউক আমি ব্যক্তিগত কথোপকথনের ভঙ্গীতেই বক্তৃতা করিতাম। ক্রটী ভূল সত্তেও কোথাও বাধিয়া যাইত না। আমি অনর্গল বলিতাম। সম্ভবতঃ তাহাদের অনেকেই আমার অধিকাংশ কথা বুরিত না। আমার ভাষা আমাদের

#### ज उरत्रनान (नर्ज

চিন্তাধারা ক্ষকদের নিকট সহজ্ব নহে। আমার কণ্ঠস্বর উচ্চ নহে বলিয়া অনেকে শুনিতে পাইত না। কিন্তু যাঁহাকে তাহারা ভালবাদে, বিশাস করে তাঁহার এই সকল ক্রটি গণনার মধ্যেই আনে না।

আমি ম্পৌরীতে মা ও স্থীর নিকট ফিরিয়া গেলাম। কিন্তু ক্রবকেরা আমার চিত্ত অধিকার করিয়া রহিল। আমি ফিরিবার জন্ম ব্যাকুল ইইলাম। ফিরিয়া অসিয়াই আমি গ্রামে ভ্রমণ আরম্ভ করিলাম এবং ক্রযক আন্দোলনের শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। পদদলিত ক্রযকের মধ্যে আত্মবিশ্বাদ জাগিতেছে, দে দোজা ইইয়া মাথা তুলিয়া ইাটিতে পারে, তাহার জমিদারের গোমন্তা ও পুলিশভীতি বহুলাংশে ব্রাস পাইয়াছে। কাহাকেও জমি ইইতে উচ্ছেদ করা ইইলে অপরে তাহা পাইবার জন্ম লালায়িত হয় না। জমিদারের পাইক-বরকন্দাজের মারপিট এবং বে-আইনি অর্থ আদায়ও অনেক কমিয়া গিয়াছে। যথনই এরূপ ঘটিত তথনই তাহারা অমুসদ্ধান করিয়া প্রতিকারের আবেদন করিত। ইহাতে জমিদারের কর্মচারী ও পুলিশেরা কতক পরিমাণে শক্ষিত হইল। তালুকদারেরাও ভয় পাইলেন, এবং তাহারা ক্রমক আন্দোলনকে আক্রমণ না করিয়া আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। প্রাদেশিক গভর্গমেন্টও আযোধ্যায় রায়তারী আইন সংশোধনের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

জমির মালিক এবং নিজেদের "জনসাধারণের স্বাভাবিক নেতা" মনে করিয়া গর্কিত তালুকদার ও জমিদারগণ বৃটিশ গভর্ণমেন্টের আহ্রে হুলাল। গভর্গমন্ট ইহাদিগের জন্ম বিশেষ শিক্ষা ও লালন পালনের ব্যবস্থা করিয়া অথবা না করিয়া এমন ভাবে মাথা থাইয়া রাখিয়াছেন যে, শ্রেণীহিসাবে ইহাদের বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে দেউলিয়া। অন্যান্ম দেশের জ্বমিদারের। প্রজাদের যংকিঞ্চিং হিত করিয়া থাকে, কিন্তু ইহারা প্রজাদেশ জ্বা করেন। ইহাদের কাজ হইল স্থানীয় সরকারী কর্মচারীদের তোষামুোদে তৃষ্ট রাখা। সরকারী কর্মচারীদের পক্ষপাতিত্ব ব্যতীত ইহাদের টিকিয়া থাকা কঠিন। বিশেষ অধিকার ও স্থবিধা রক্ষার জন্ম ইহারা অবিরত সরকারী মহলে আনাগোনা করেন।

জমিদার বলিতে সকলেই এমন কিছু বড় বড় ভূম্যধিকারী নহে। 'রায়তারী' প্রদেশগুলিতে 'জমিদার' বলিতে ক্রষক-মালিকদের বৃঝায়। এমন কি, বেথানে জমিদারী প্রথা আছে, সেথানেও মৃষ্টিমেয় বড় জমিদার বাদ দিলে শত শত মাঝারি মধ্যস্বত্ব ভোগী, এবং সহস্র সহস্র এমন জমিদার আছে, যাহাদের অবস্থা দারিদ্রা-পীড়িত সাধারণ রায়তেরই মত। আমি ধতদ্র

#### कृषकरमत्र गर्भा खम्

জানি তাহাতে যুক্তপ্রদেশে মোট প্রায় পনর লক্ষ জমিদার আছে। ইহাদের
শতকরা নকাই জনই দরিল্ল ক্ষকের মত, অবশিষ্ট অংশের অবস্থা মোটাম্টি
ভাল। একটু বড় গোছের জমিদারের সংখ্যা সমস্ত প্রদেশে প্রায় পাঁচ হাজার
হইবে এবং ইহাদেরও শতকরা দশ জন মাত্র জমিদার ও তালুকদার। অনেক
ক্ষেত্রে ক্ষদে জমিদার অপেক্ষা বড় জোতদারের অবস্থা অনেক ভাল। এই সকল
গরীব জমিদার ও মধ্যস্বস্থভোগী জোতদার, শিক্ষার দিক দিয়া অনগ্রসর হইলেও
সাধারণতঃ এই শ্রেণীর নরনারী বৃদ্ধিমান, এবং উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে ইহারা
অনেক উন্নত হইতে পারে। ইহারা জাতীয় আন্দোলনে উৎসাহের সহিত অংশ
গ্রহণ করে। কয়েকজন ব্যতীত বড় জমিদার বা তালুকদার কথনও তাহা
করেন না। আভিজাত্যের স্বাভাবিক গুণও ইহাদের মধ্যে নাই। শ্রেণী-হিসাবে
ইহাদের শারীরিক ও মানসিক অবনতি অতি শোচনীয়। ইহাদের দিন
ফ্রাইয়াছে। যতদিন ব্রিটিশ গভর্গনেন্টের মত বাহ্রের শক্তি ইহাদিগকে রক্ষা
করিবে, ততদিন কোনমতে টিকিয়া থাকিবে মাত্র।

১৯২১ সালে সমন্ত যুক্তপ্রদেশ আমার কর্মক্ষেত্র হইলেও আমি মাঝে মাঝে পলীতে যাইতাম। তথন অসহযোগ আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার বার্ত্তা স্থাদ্র পলীতেও গিয়া পৌছিয়াছে। প্রত্যেক জিলায় কংগ্রেসকর্মীরা নৃতন বাণী প্রচারের জন্ম পলীতে যাইতেন এবং সঙ্গে সক্ষমদের তুর্দ্ধশার প্রতিকার হইবে এমন আশাসও দিতেন। স্বরাজ শক্টি ছিল ব্যাপক, উহাতে সমস্তই ব্রাইত। অসহযোগ ও ক্রষক আন্দোলন যদিও স্বতন্ত্র তথাপি আমাদের প্রদেশে উহা মিলিত মিল্রিত হইয়া একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যের ফলে মামলা-মোকদ্দমা যথেষ্ট কমিয়া গেল, আপোষ-রফার জন্ম গ্রামা পঞ্চায়েও প্রতিষ্ঠিত হইল। কংগ্রেসের প্রভাবে আবহাওয়া শান্তিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কেননা, কংগ্রেসকর্মীরা অভিনব অহিংসনীতির উপর সমধিক জার দিতেন। অহিংসনীতি যে সকলে সম্যুকভাবে ব্র্ঝিত তাহা নহে, তথাপি ইহার প্রভাবে ক্লয়করা হিংসামূলক অমুষ্ঠান হইতে বিরত ছিল।

এই সাফল্য সামান্ত নহে। ক্বৰক চাঞ্চল্য প্রায়শংই হিংসামূলক উপস্রবের ও বিজ্ঞাহের আকার ধারণ করে। অযোধ্যার অংশবিশেষে ক্বৰুকণণ এইকালে অসহিষ্ণু উত্তেজনায় মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। একটি ফুলিকে দাবানল জ্ঞানিয়া উঠিতে পারিত, তথাপি তাহারা আশ্চর্যারূপে শাস্ত ছিল। কেবল একটি বলপ্রয়োগের কথা আমার মনে আছে। একজন তালুকদার তাহার নিজ্ঞের বাড়ীতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে যথন গল্পগুজ্ব করিতেছিল সেই সময় একজন ক্বৰু আদিয়া তাহাকে স্থীর প্রতি তুর্ব্যহার ও অসং জীবন যাপনের জন্ম ভংগনা করিয়া তাহারে মুথে চপেটাঘাত করে।

#### **ज** ওহরলাল নেহর

আর এক শ্রেণীর উপদ্রব দেখা দিল, যাহার ফলে গভর্ণমেন্টের সহিত সংঘর্ষ বাধিল কিন্তু এই সংঘৰ্ষ অনিবাৰ্য্য, কেন না, সঞ্চাবদ্ধ কৃষকগণের ক্রমবৰ্দ্ধিত শক্তি গভর্ণমেন্ট উপেক্ষা করিতে পারে না। ক্রবকেরা দলে দলে সভায় বোগ দিবার অন্ম বিনা টিকিটে রেলে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এই সকল জনসভায় ७०।१० हास्रात भर्गास्त लाक हरेंछ, छाशामिगरक रुगान कठिन। याश त्कर ক্রমণ্ড শোনে নাই তাহাই ঘটিতে লাগিল, অর্ধাৎ তাহারা প্রকাশভাবে রেলকর্ত্তপক্ষকে অগ্রাহ্ম করিয়া বলিতে লাগিল যে পুরাতন দিন চলিয়া গিয়াছে। কাহার প্রবোচনায় তাহারা বিনা ভাড়ায় ভ্রমণ করিতে লাগিল আমি জানি না. আমরা তাহাদিগকে ইহা বলি নাই। সহসা তনিলাম যে তাহারা ঐরপ করিতেছে। অবশ্র রেলক র্নপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করায় ইহা রহিত হইল। ১৯২০র শর্থকালে ( যথন আমি কংগ্রেদের বিশেষ অনিবেশনে যোগ দিবার জন্ত কলিকাতায় ছিলাম ) কয়েকজন ক্লুষক-নেতা সামান্ত অপরাধে গ্রেপ্তার হয়। প্রতাপগড় সহরে তাহাঁদের বিচার হইবে স্থির হইয়াছিল। বিচারের দিন চারিদিক হইতে বিশাল জনতা আসিয়া জেলের দরজা হইতে আদালত প্রাঙ্গণ পর্যান্ত চাইয়া ফেলিল। ম্যাজিষ্টেট ভীত হইয়া সেদিনের মত বিচার স্থগিত রাখিলেন, কিস্ক জনতা বাড়িতে লাগিল। এবং কারাগার প্রায় ঘিরিয়া ফেলিল। ক্লয়কেরা এক মুষ্টি ভাজা চানা श्राইয়া অনায়াদে কয়েকদিন কাটাইতে পারে। অবশেষে সম্ভবত: জেলের মধ্যেই কোন রকমে বিচার সারিয়া রুষক-নেতাদের ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ঘটনাটা আমি ভূলিয়া গিয়াছি, কিন্তু ক্লকেরা ইহাকে একটা প্রকাপ্ত জয় বলিয়া মনে করিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল, কেবলমাত্র জনসংখ্যার জ্ঞারেই তাহারা তাহাদের দাবী পূরণ করিয়া লইতে পারে। কিন্ধ গভর্ণমেণ্টের নিকট এই ঔদ্ধত্য অসহ হইয়া উঠিল। এবং অন্তব্ধপ আর একটি ঘটনার ফল চইল স্বতম্ব। ১৯২১র জামুমারী মাদের প্রারম্ভে নাগপুর কংগ্রেদ হইতে এলাহাবাদে ফিরিবার পরেই রায়বেরিলি হইতে তারবোগে অন্থরোধ আসিল, আমি যেন অবিলয়ে তথায় যাতা করি, কেন না, গোলমালের আশহা আছে। আমি প্রদিনই রওনা হইলাম। গিয়া দেখি কয়েকদিন পূর্ব্বে কয়েকজন প্রধান ক্ষক গ্রেপ্তার হইয়া স্থানীয় জেল হাজতে আটক আছে। প্রতাপগড়ে তাহাদের সাফল্য এবং অবলম্বিত কৌশলের কথা স্মরণ করিয়া দলে দলে ক্রমক রায়বেরিলি স্হরে আসিতে লাগিল। কিন্তু এবার গভর্ণমেট পূর্ব্ব হইতেই অতিরিক্ত পুলিশ ও দৈলা সংগ্রহ করিয়া ক্রমকদের সহরে প্রবেশে বাধা দিলেন। সহরের বাহিরে একটি চোট নদীর অপর পারে অধিকাংশ ক্রুষককে থামাইয়া রাথা হইল। অবশ্র **अटनटक नाना পথ निशा महरत প্রবেশ করিয়াছিল। छिশনে नामिशा ममन्छ** অবস্থা শুনিয়া বেধানে দৈনিকেরা ক্লমকদের পথরোধ করিয়া আছে, তাড়াডাডি

#### কুষকদের মধ্যে ভ্রমণ

त्मेरे नेगीत गिरक अध्यमत इहेनाम। भरथ जिला माजिए ट्रेटिंग निकं इहेर्ड আমাকে ফিবিয়া বাইবার জন্ম তাড়াতাড়ি লেখা এক পত্র পাইলাম। আমি সেই নোটিশের পশ্চাতে উত্তরে লিখিলাম যে, কোন আইনের কোন ধারার তিনি আমকে ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন তাহা আমি জানিতে চাই এবং তাহা না জানা প্রয়ম্ভ আমি বিরত হইব না। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া অপর তীরে গুলিবর্ধণের শব্দ আমার কানে আসিল। সেতৃর মুথে সৈক্তদল আমার গতিরোধ করিল। অপেকা করিতেছি, এমন সময় নদীর ধারে শশুক্ষেত্রে লুক্কায়িত ভীত কৃষকগণ দলে দলে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাহাদের ভয় দুর করিবার জন্ম ও তাহাদিগকে শাস্ত করিবার জন্ম আমি এথানেই প্রায় চুই হাজার কৃষক লইয়া একটি সভা করিলাম। ইহা এক অস্বাভাবিক অবস্থা। কৃদ্র নদীর অপর পারে তথন তাহাদেরই ভাইদের উপর গুলি বর্ষিত হইতেছে এবং প্রত্যেক चात्नरे रेमग्रानन टेरन निएठएए। किन्छ मुख्य छएन्थ मुफ्न रहेन, क्रुयरकता আশ্বন্ত হইল। জিলা ম্যাজিষ্টেট গুলিবর্ধণের স্থল হইতে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার অন্নারাধে তাঁহার সঙ্গে আমি তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। সেধানে তিনি নানা অছিলায় আমাকে ুু ঘণ্টা আটক রাখিলেন। বুঝিলাম, তিনি ক্লুষকগণ এবং সহরের সহকর্মীদের নিকট হইতে আমাকে সরাইয়া রাখিতে চাহেন।

আমরা পরে দেখিলাম গুলির আঘাতে বহুলোক মারা গিয়াছে। ক্লমকেরা যদিও ছত্রভঙ্গ হইতে বা ফিরিয়া যাইতে অস্বীকার করিয়াছিল তথাপি তাহারা বরাবর শাস্তিপূর্ণ ছিল; আমার বিশ্বাস যে আমি কিয়া তাহাদের বিশ্বাসভাজন কেহ তাহাদিগকে ফিরিয়া যাইতে বলিলে তাহারা তাহা পালন করিত। কিন্তু যাহাদের উপর তাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহাদের নির্দেশ মানিতে তাহারা অস্বীকার করিয়াছিল। একজন প্রকৃত প্রস্তাবে ম্যাজিষ্ট্রটকে আমি না আসা পর্যান্ত কিছুকাল অপেকা করিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু তাহা তিনি শোনেন নাই। যেথানে তিনি নিজে ব্যর্থ হইতেছেন দেখানে একজন 'এজিটেটর' সাফল্য লাভ করিবে ইহা অসহঁ। বিদেশী গভর্গমেন্টের মর্য্যাদাবোধ স্বতম্ব।

রায়বেরিলী জেলায় তুইবার কৃষকদের উপর গুলি চলিয়াছিল কিন্তু তাহা হইতে শোচনীয় ব্যাপার চলিল। প্রত্যেক প্রধান কৃষক-কর্মী ও গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের সদস্য একটা ভীতির রাজত্বে বাদ করিতে লাগিল। গভর্নমন্ট কৃষক আন্দোলন ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্ল হইলেন। কংগ্রেসের প্রচারকার্য্যের ফলে তথন চরকা প্রচলন হইতেছিল। এই চরকাই সিভিশনের প্রতীক হইয়া উঠিল। চরকার মালিককে বিপদে পড়িতে হইত এবং প্রায়ই চরকা পোড়াইয়া ফেলা হইত। এইরূপে গভর্গমেন্ট রায়বেরিলী ও প্রতাপগড় জেলার পল্লী অঞ্চলে শত শত ব্যক্তিকে গ্রেফ্ তার করিয়া ও অত্যান্ত উপায়ে কৃষক ও কংগ্রেফ

#### ज ওহরলাল নেহর

আন্দোলন দমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিখ্যাত কর্মীরা প্রায় সকলেই উভয় আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন।

ইহার পরেই, ১৯২১ সালে, কৈজাবাদ জিলা ব্যাপক দমননীতির স্বাদ পাইল।
এখানে অশাস্তি ঘটিল এক অভুত কারণে। কতকগুলি প্রামের ক্ষকেরা
একত্রিত হইয়া এক তালুকদারের বাড়ী লুট করে। পরে প্রকাশ পাইল,
ঐ তালুকদারের শত্রুপক্ষীয় আর এক জমিদারের কর্মচারীরা প্ররোচনা দিয়া
এই কার্য ঘটাইয়াছিল। এই অজ্ঞ গরীব কৃষকদিগকে বুলীয়া দেওয়া হইয়াছিল
বে মহাত্মা গান্ধী তাহাদিগকে লুট করিতে বলিয়াছেন এবং সেই আদেশ পালন
করিবার জন্ত তাহারা "মহাত্মা গান্ধী কি জন্ন" বলিতে বলিতে লুট করিয়াছিল।

এই সংবাদ শুনিয়া আমি অত্যন্ত কুদ্ধ হইলাম এবং তুই এক দিনের মধ্যেই কৈজাবাদ জিলার আকবরপুরের নিকটবর্ত্তী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলাম। সেই দিনই আমি এক সভা আহ্বান করিলাম। ঘটনাস্থলে আট-দশ মাইল দ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে পর্যান্ত লোক আসিল, সভায় পাঁচ-ছয় হাজার লোক হইল। আমি কঠিন ভাষায় তিরস্কার করিলাম,—এই অপকার্যাের দ্বারা তোমরা তোমাাদিগকে ও আমার উদ্দেশ্তকে কলম্বিত করিয়াছ। তোমাদের প্রকাশ্যে অপরাধ স্বীকার করা উচিত (তথন আমি আমার জ্ঞানবিশাস মতে গান্ধিজীর সত্যাগ্রহে অন্ধ্রপ্রণিত ছিলাম)। আমি তাহাদিগকে বলিলাম, যাহারা লুগনে বােগ দিয়াছিল তাহারা হস্ত উত্তোলন করুক। আশ্রেগ এই, তংক্ষণাৎ সভামধ্যে বছতর পুলিশকর্মচারীর সমূথেই বিশ-পচিশ জন হাত তুলিল। ইহার অর্থ তাহারা বিপদ ভাকিয়া আনিল।

পরে ঘরোয়া মালোচনায় তাহারা সরল ভাষায় ঘটনার বিশ্বণ আমাকে জানাইল। আরও জানাইল, কিরপে তাহারা বিপথগামী হইয়ঌিল। তাহাদের জন্ত আমি তৃংথিত হইলাম। এই সকল নির্কোধ সরল লোকের দীর্ঘকারাবাদের নিমিন্তের ভাগী হইয়া আমি অন্তপ্ত হইলাম। যাহারা এই বিপদে জড়াইয়া পড়িল তাহাদের সংখ্যা পচিশ-ত্রিশ জনের বেশী হইবে না। এই জিলার ক্লমক-আন্দোলনকে পিষিয়া নারিবার এমন মহান্ত্র্যোগ কর্ত্তৃপক্ষ পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করিলেন। প্রায় একহাজার লোক গ্রেফ্ তার হইল। জিলার জেলখানা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া পেল এবং দীর্ঘকাল ধরিয়া মামলা চলিল। অনেকে মামলা চলিবার সময় কারাগারেই প্রাণত্যাগ করিল, অনেকের দীর্ঘ কারাদণ্ড হইল। পরে আমি যখন কারাগারে তথন তাহাদের কয়েকজনের সহিত দেখা হইয়াছিল। বালক ও মুবকেরা তাহাদের জীবনের শ্রেষ্ঠাংশ কারাগারে কণ্টাইতেছে!

ভারতীয় কৃষকদের সহু করিবার বা দীর্ঘকলে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা অতি অল্প। তুর্ভিক ও মহামারীর কবলে লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রাণ হারায়, তথাপি

#### অসহযোগ

ইহা আশর্ষ্য যে, গভর্গমেন্ট ও জমিদাবদের সমিলিত চাপ এক বংসর কাল তাহারা প্রতিরোধ করিয়াছিল। কিন্তু গভর্গমেন্টের দৃঢ় আক্রমণের সম্মুখে তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িল, পরিণামে তাহাদের আন্দোলনের মেকদণ্ড সাময়িক ভাবে ভাদিয়া গেল। ভাদিলেও আন্দোলন মরিল না। পূর্ব্বের উৎসাহ ও জনতা না থাকিলেও অধিকাংশ গ্রামেই পুরাতন কর্মীরা ভয়ে বিহলে না হইয়া অল্প কাল চালাইয়াছে। ইহা স্মরণ রাথা উচিত যে, এই ঘটনা ১৯২১-র শেষভাগে কংগ্রেসের কারাগমন সিদ্ধান্তের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। পূর্ব্ব বৎসরের কায়ক্ষতি সন্তেও ক্লাকেরা এই আন্দোলনেও যোগ দিয়াছিল।

ক্ষমক আন্দোলনে ভীত ইইয়া গভর্গমেন্ট ডাড়াডাড়ি ভূমিসংক্রান্ত আইন প্রণয়নে ব্রতী ইইলেন। ইহাতে ক্ষমেন্ব অবস্থার উন্নতির প্রতিশ্রুতি পাওরা গেল বটে, কিন্তু যথন দেখা গেল, আন্দোলন আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে তথন আইনের ধারাগুলি নরম হই গেল। উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হইল এই যে, অযোধ্যার ক্ষমকর্গণ জমির বির জীবনস্বত্ব পাইল। ইহা শুনিতে মনোহর হইলেও পরে দেখা গেল, ক্রকের অবস্থার কেন ইত্রবিশেষ হয় নাই। অযোধ্যার ক্ষমকন্দের মধ্যে অসন্তোষ অল্পবিমাণে রহিয়াই গেল। ১৯২৯-এ ষ্থন জগদাপী অর্থসন্ধট দেখা গেল তথন শস্তের মূল্য ক্মিয়া যাওয়ায় আবার একটি সৃষ্কট আসন্ধ হইল।

30

### অসহযোগ

অবোধ্যার কৃষক আন্দোলনের কথা একটু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছি। এই আন্দোলনে আমার চক্ষ্ ইইতে একটা আবরণ সরিয়া গেল। ভারতীয় সমস্তার একটা প্রধান দিক আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। এতদিন জাতীয়তাবাদীরা ইহার প্রতি প্রায় কোন দৃষ্টি দেন নাই। এক অস্তর্নিহিত গভীর অসন্তোবের লক্ষণরূপে ভারতের সর্ব্বত্রই কৃষকদের মধ্যে অশাস্তি সচরাচর ঘটিয়া থাকে; ১৯২০-২১-এর অবোধ্যার একাংশের এই কৃষক আন্দোলন তাহারই অংশ মাত্র। তাহা ইইলেও ইহার মধ্যে ভাবিবার ও শিথিবার অনেক কিছু ছিল। এই আন্দোলনের স্টুচনায় ইহার সহিত রাজনীতি বা রাজনীতিকগণের

#### ष्ठ । इत्रांग (नइत्र

কোন সম্পর্ক ছিল না এবং ইহার গতিপথেও রাজনীভিভ বা বাহিরের লোকের প্রভাব যংসামান্ত। নিথিল ভারতীয় দৃষ্টিতে ইহা হংনীয়-বাাপার মাত্র; বাহিরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে ইহা অন্তই সক্ষম হইয়াছে। এমন কি, যুক্তপ্রদেশের সংবাদপত্রগুলি ইহাকে একরূপ উপেক্ষাই করিয়াছে। কেন না সম্পাদকগণ এবং তাঁহাদের নাগরিক পাঠকগণের নিকট অর্দ্ধনগ্ন ক্লম্ব্যাবলীর রাজনৈতিক অথবা অন্ত কোন গুকুত্ব নাই।

পাঞ্চাব ও থিলাফতের অবিচার এবং সেই অস্থায়ের প্রতিকার স্বরূপ অসহবোগই তথন মুখ্য আলোচনার বিষয়। জাতীয় স্বাধীনতা বা স্বরাজের উপর তখন বেশী জোর দেওয়া হইত না। গান্ধিজীও অনির্দিষ্ট বৃহৎ উদ্দেশ্ত পচন্দ করিতেন না। তিনি সর্বাদাই স্থানিদিষ্ট কোন নিশ্চিত উদ্দেশ্যের উপর ঐকান্ধিক জোর দেওয়া পছন্দ করেন। তংসত্তেও জনসাধারণের চিন্তায় কথায় স্বরাজ শব্দটি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ও অসংখ্য সভা-সমিতিতে স্বরান্তের কণা উল্লিখিত হইত। ১৯২০-র শরৎকালে কলিকাতায় কর্মপদ্ধতি ও বিশেষভাবে অসহযোগের কথা আলোচনার জন্ম কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহত হইল। দীর্ঘকাল নির্ব্যাসনের পর আমেরিকা হইতে সভপ্রত্যাগত লালা লাজপত রায় হইলেন সভাপতি। অসহযোগ প্রস্তাবের নৃতন ধারা তিনি পছন্দ করিলেন না এবং প্রতিবাদ করিলেন। ভারতের রাষ্ট্রকেত্রে তিনি একজন চরমণন্ত্রী বলিয়া বিবেচিত हरेटा कि है जाराद माधादण मत्ना जात कि न निष्य जाहिक । सकारदे । শতাৰীয় প্রথমভাগে লোকমান্ত তিলক ও অন্তান্ত চরমপন্তীদের সহিত তিনি ঘটনাচক্রে মিশিয়া গিয়াছিলেন; নিজের কোনও মর্ম্মগত বিশ্বাস হইতে নহে। কিন্তু দীর্ঘকাল বিদেশে থাকার জন্ম অনেক ভারতীয় নেতা অপেকা তাঁহার অর্থ নৈতিক ও সামাজিক-দৃষ্টি অধিকতর উদার ছিল।

উইল্ফ্রিড্ স্থাউয়েন রাণ্ট্ তাঁহার রোজনামচায় (সন্তবত: ১৯০৯) গোগ্লে এবং লালাজীর সহিত সাক্ষাতের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি উভয়কেই অতি সাবধানী এবং বাস্তবের সন্মুখীন হইতে ভীত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি লালাজী তংকালে অধিকাংশ ভারতীয় নেতাদের অপেকা অগ্রগামীছিলেন। রাণ্টের বির্তি হইতে আমরা ব্ঝিতে পারি য়ে, তংকালে আমাদের রাজনৈতিক ধারণা কত নিম্নস্তরের এবং আমাদের নেতারা কিরূপ ছিলেন তাহা একজন বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ বিদেশীর দৃষ্টিতে ধরা পড়িয়াছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী মুগেইরার কি বিপুল পরিবর্ত্তন হইয়াছে!

একমাত্র লালাজী নহেন, আরও অনেক শক্তিশালী ব্যক্তিও প্রতিবাদী হইলেন। এককথান্ন, কংগ্রেসের প্রবীণ সেনানায়কগণ একবোণে গান্ধিজীর অসহযোগ প্রস্তাবের বিরুক্তা করিলেন। মিঃ সি, আর, দাশ হইলেন বিরুদ্ধ

#### অসহযোগ

দলের নেতা।\* তিনি অবশ্য প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত ভাবের বিরোধী ছিলেন ন।।
ঐ প্রস্তাব মত কার্য্য করিতে, এমন কি তদপেক্ষা অধিক ত্যাগ স্বীকারের জন্মও
তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহার প্রধান আপত্তির বিষয় ছিল, নৃতন আইন
সভাগুলি বর্জন-প্রস্তাবে।

প্রধান প্রধান প্রবীণদের মধ্যে তথন একমাত্র আমার পিতাই গান্ধিজীর পার্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে ইহা সহজ ছিল না। যে সকল কারণে তাঁহার প্রাচীন সহকর্মীগণ বিৰুদ্ধতায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার দ্বারা তিনিও প্রভাবাহিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মত তিনিও এই অভিনব পথে নিরুদেশ যাত্রায় দ্বিধা বোধ করিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন, ইহার ফলে জীবনের অভ্যন্ত গতিপথ পরিবর্ত্তিত হইবে, তথাপি তিনি কার্য্যতঃ কিছু করিবার অনিবার্য্য আবেগ অহুভব করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চিন্তাধারার সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকিলেও এই প্রস্তাবের মধ্যে তিনি প্রণালীবদ্ধ কর্ম্মের সন্ধান পাইয়াছিলেন। নিজের মনকে প্রস্তুত করিতে তাঁহার অনেক সময় লাগিয়াছিল। গান্ধিজী ও মি: দি, আর, দাশের সহিত তাঁহার দীর্ণ মালোচনা হইয়াছিল। মফাস্বলে একটা বড় মামলায় ছই পক্ষে তিনি ও মি: দাশ ছিলেন। মামলা ছাড়িয়া দিয়া ক্ষতি স্বীকার করা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ মতভেদ হয় নাই, বরঞ্চ তাঁহারা একই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত মতভেদের ফলে কংগ্রে**দের বিশে**ষ অধিবেশনে মূল প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁহারা ভিন্ন মতাবলম্বী হইলেন। ভিন মাস পরে তাঁহারা নাগপুর কংগ্রেসে পুনরায় মিলিত হইলেন ও তথন হইতে তাঁহারা ক্রমশঃ পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হইতে ঘনিষ্ঠতর হইয়া একত্রে কার্য্য করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশেষ কংগ্রেসের পূর্ণের পিতার সহিত আমার কদাচিৎ দেখা হইত। কিন্তু যথনই দেখা হইত তথনই দক্ষা করিতাম এই সকল সমস্তা লইয়া তিনি অত্যস্ত বিব্রত। সমস্তার জাতীয় দিক ছাড়াও একটা ব্যক্তিগত দিক ছিল। অসহযোগ করিলে আইন ব্যবসায় বর্জন করিতে হইবে। তাহার অর্থ অর্থ নৈতিক জীবনকে নৃতন করিয়া ঢালিয়া সাজিতে হইবে, ঘাট বংসর বয়সে ইহা সহজ নহে। পুরাতন রাজনৈতিক বন্ধুগণ, ব্যবসায়, অভ্যন্ত সামাজিক জীবন, ব্যয়বহুল বিলাসবাসন—এ সকলই ছাড়িতে হইবে। আর্থিক সমস্তাও কম নহে। তাঁহার আইন ব্যবসায়ের উপার্জন বন্ধ হইলে জীবনযাত্রায় বহুল আংশে ব্যয় সক্ষোচ করিতে হইবে।

কিন্তু এসকল সত্ত্বেও তাঁহার যুক্তিবাদ, তাঁহার তীব্র আত্মর্ম্যাদাজ্ঞান

কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে অসহবোগ প্রস্তাবের বিলক্ষতায় নেতৃত্ব গ্রহণ
 করিয়াছিলেন এবং সংলোধক প্রস্তাব আনিয়াছিলেন বিপিনচক্র পাল। — অফুবালক।

#### অওহরদাল নেহক

তাঁহার আত্মগরিমা, তাঁহাকে নৃতন আন্দোলনে একাস্কভাবে টানিয়া লইয়া গেল। পাঞ্চাবের অত্যাচার এবং তংপূর্ববর্তী বহু ঘটনায় তাঁহার চিত্তে ক্রোধ সঞ্চিত হইয়াছিল, অন্থায় অবিচার ও জাতীয় অমর্য্যাদায় তাঁহার চিত্ত তিক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা প্রকাশের পথ কোধায়? আক্মিক উত্তেজনায় কিছু করিবার মত লোক তিনি নহেন। আইনজীবীর স্থনিয়ন্তিত বৃদ্ধির বারা সকল দিক তৃলমূল করিয়া বিচার করিয়া তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসিলেন এবং গান্ধিজীর সহিত আন্দোলনে যোগ দিলেন।

গাদ্ধিজীর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি আক্নন্ত ইইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।
ভাহার আকর্ষণ ও বিভূক্ষা তুইই ছিল প্রবল। যে ব্যক্তির প্রতি তাঁহার মন
বিভূক্ষ হইত, ভাহার সহিত তিনি কিছুতেই ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিতে পারিতেন না।
কিন্তু ইহা এক আশ্চর্য সমিলন। একজন কঠোর তপস্বী অগ্রজন ভোগবাদী;
একজনের দৈহিক ভোগ-বাসনা বিচ্ছিত ধর্মজীবন, অপরের জীবনে ইদ্রিয়গ্রাম ও
ভোগবাসনা স্বচ্ছন ও স্বাভাবিক এবং পরলোক সম্পর্কে জ্রন্ফেপহীন অবজ্ঞা।
মনস্তব্বের ভাষায় একজন অন্তমুর্থ অপরে বহিন্মুর্থ। কিন্তু উদ্দেশ্যের ঐক্য
তাঁহাদিগকে একত্র মিলিত করিল। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক মতভেদ ঘটিলেও
তাঁহাদের বন্ধুত্ব আক্র্ম ছিল।

ওয়ান্টার পেটার তাঁহার একথানি গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, তপস্থী ও ভোগীর জীবনের সাধনপথ, প্রকৃতি, স্বতম্ন ও বিরোধী হইলেও উভয়ের দৃঢ়তা ও ঐকান্তিকতার মধ্যে এক আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য বিঅমান। উভয়ের প্রকৃতি নীচতাবিজ্ঞিত বলিয়া পরস্পরকে জানিতে ও ব্ঝিতে স্থবিধা হয়, যাহা সাধারণ বিষয়ী লোকের পক্ষে সহজ্ঞসাধ্য নহে।

কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনের পর কংগ্রেস রাজনীয়তিতে গান্ধী-মৃগ প্রবৃত্তিত হইল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও আমার পিতার নেতৃত্বে চালিত স্বরাজ্য দলের অভ্যাদয়ের পর গান্ধিজী তাঁহাদের স্থ্যোগ দিয়া অল্পকালের জন্ম সরিয়া দাঁড়াইলেও তাঁহার ধারাই চলিতেছিল। কংগ্রেসের ভোল ফিরিয়া গেল। ইয়োরোপীয় পোষাক অন্তর্হিত হইয়া আদিল থাদি। নিম্ন-মধ্যশ্রেণী হইতে আগত এক নৃতন প্রতিনিধি দল দেখা দিল। কংগ্রেসের ভাষা হইল হিন্দুস্থানী অথবা যে প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হইত সেই প্রদেশের ভাষা। জাতীয় কার্য্যে বিদেশীয় ভাষা ব্যবহারে আপত্তি বাড়িতে লাগিল। অধিকাংশ প্রতিনিধি ইংরাজী জানিত না। এক নৃতন উত্তেজনা, নৃতন আগ্রহ কংগ্রেস সম্মেলনে প্রত্যক্ষ করা গেল। কংগ্রেসের অধিবেশনের পর গান্ধিজী 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র প্রবীণ সম্পাদক প্রতিনাল ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আমি উাহার সঙ্গে গিয়াছিলাম। তথন তিনি মৃত্যুশ্যায়। মাতবারু গান্ধিজী ও



#### **अजह**रयां भ

তাঁহার আন্দোলনকে আশীর্কাদ করিলেন ও বলিলেন, 'আমার দিন সুরাইয়াছে। ইহলোক ছাড়িয়া কোথায় যাইব জানি না, তবে আমার একমাত্র সম্ভোব, যেথানেই যাইব সেথানে, নিশ্চয়ই বৃটিশ সাম্রাজ্য নাই। এতদিন পর এই সামাজ্যের বন্ধন মৃক্তি!'

কলিকাতা হইতে ফিরিবার পথে আমি গান্ধিজীর সহিত শান্তিনিকেতনে
গিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁহার সর্বজনপ্রিয় জােঠন্রাতা 'বড়দাদার' দর্শনলাভ
করিলাম। দেখানে আমরা কয়েকদিন কাটাইলাম। এই সময় সি, এফ,
এগুরুজ আমাকে কয়েকখানি বই উপহার দিয়াছিলেন। আফ্রিকায়
সাম্রাজ্যনীতির ফলে অর্থ নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে এ বইগুলি পড়িয়া
আমি য়থেপ্ট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। ইহার মধ্যে মােরেল রচিত 'রাাক
ম্যানস্বার্ডন' নামক বইখানি পড়িয়া আমার মন আলােড়িত হইয়াছিল।

এই সময় ভারতের স্বাধীনতা সমর্থন করিয়া সি, এফ, এগুরুজ একথানি সিলির ভারত সম্পর্কিত রচনার উপর ভিত্তি করিয়া এই পুস্তিকা লেখেন। ফুন্দর প্রবন্ধটি লেখা হইয়াছিল। স্বাধীনতার স্বপক্ষে অথগুণীয় যুক্তির অবতারণা করিয়া তিনি এই প্রবন্ধে ভারতের মর্ম্মকথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আমাদের চিত্তের গভীর আলোডন এবং অনির্দিষ্ট আশা আবেগময়ী ভাষায় ফুটাইয়। ত্লিয়াছিলেন; কোনও অর্থ নৈতিক সমস্তা অথবা সমাজতন্ত্রবাদের অবতারণা তিনি করেন নাই। ইহা নিছক সহজ জাতীয়তাবাদ। ইহা ভারতের তীব্র অপমান বোধ হইতে নিঙ্গতির উগ্র আকাজ্জা এবং আমাদের ক্রমাবনতির স্রোত রুদ্ধ করিবার আবেগ। বিদেশী ও শাসকসম্প্রদায়ের সম্ভান হইয়াও তিনি যে আমাদের মনের কথা এমন হুবহু প্রতিধানি করিতে পারিলেন ইহা আশ্চর্য। দিলি বহুপুর্ব্বেই বলিয়া গিয়াছেন যে, "বিদেশী শাসনকে সমর্থন দ্বারা অব্যাহত রাখিবার যে লজ্জা তাহাই অসহযোগের প্রস্থৃতি" এবং এণ্ড, কন্ধৃত লিখিয়াছেন, "আভ্যন্তরীণ শক্তিকে জাগ্রত করাই আত্মপ্রতিষ্ঠার এক মাত্র পথ। ভারতের আত্মার মধ্য হইতেই প্রাফুরণের প্রচণ্ড শক্তিকে জাগ্রত করিয়া আলোডন আনিতে হইবে। বাহির হইতে আগত কোন ঘোষণা, অন্তগ্রহ, পুরন্ধার বা ঋণদারা ইহা সম্ভব নহে। ইহা কেবলমাত্র ভিতর হইতেই সম্ভব। অতএব আমি মানসিক অপূর্ব্ব তৃপ্তি লইয়া হর্ব্বহ ভারমুক্তির প্রচেষ্টায় আত্মিক শক্তির এই প্রকৃরণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। মহাত্মা গান্ধী ভারতের কর্ণে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছেন,— 'মুক্ত হও, ক্রীতদাস থাকিওনা!' ভারতবর্ষে চেতনা সঞ্চার হইতেছে। সঞ্চালিত দেহে বন্ধনশৃত্বল শিথিল হইতেছে এবং স্বাধীনতার পথ উন্মুক্ত হইল !"

পরবর্ত্তী তিন মাস কাল সমগ্র দেশে অসহযোগ আন্দোলন অগ্রসর হইতে লাগিল। নৃতন আইন-সভার নির্বাচন বর্জন আশ্চর্য্য সাফল্য লাভ করিল।

#### জওহরলাল নেহরু

ঠেলিয়া ফেলিয়া এক মহান ভাব ও উদ্মাদনায় স্বাধীনতার নবীন আকাজ্ঞা।

জাগিয়া উঠিল। ভয়ের তুর্বহ ভার দূরে সরিয়া গেল, তাহারা ঋড়ু মেকদণ্ড
লইয়া শির উন্নত করিল। স্থদ্র পলীর বাজারে অভি সাধারণ লোকেরাও
কংগ্রেদ, স্বরাজ, পাঞ্চাব ও থিলাফতের কথা আলোচনা করিতে লাগিল।
(নাগপুর কংগ্রেদেই প্রথম স্বরাজ লাভ লক্ষ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়)। পল্লী
অঞ্চলে 'থিলাফং' শন্ধটির এক অভিনব অর্থ করা হইত। জনসাধারণ মনে
করিত ইহা উর্দ্ শন্ধ 'থিলাফ্' হইতে আদিয়াছে। তাহার অর্থ বাধা দেওয়া—
বিরোধিতা করা। তাহারা ধরিয়া লইল, ইহার অর্থ গভর্গমেন্টের বিরোধিতা
করা। অর্গনিত সভা-সমিতির মধ্য দিয়া জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক
জ্ঞান বিস্তৃত হইতে লাগিল। এবং তাহারা নিজেদের বিশেষ অর্থ নৈতিক
ছর্গতির বিষয়্ব আলোচনা করিতে শিথিল।

কংগ্রেস কার্যাপদ্ধতি লইয়া সমন্ত ১৯২১ সন আমাদের এক অপূর্ব্ব উন্মাদনার মধ্যে অতিবাহিত হইয়াছে। আশা উৎসাহ ও উত্তেজনার অস্ত ছিল না। মহৎ উদ্দেশ্যের জন্ম আত্মসমর্পণের আনন্দে আমরা অভিভূত হইয়াছি। কোন সন্দেহ, কোন দ্বিধা আমাদের ছিল না। সন্মুখে প্রশন্ত পথ—পরস্পরের সহবোগিতা ও উৎসাহের সাহায়ে আমরা সৈনিকের দর্প লইয়া অগ্রসর হইয়াছি, যে শ্রম কথনও কল্পনা করি নাই আমরা ততোধিক শ্রম করিয়াছি। আমরা জানিতাম, গভর্ণমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্যা— আসন্ন। সেই জন্ম কর্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত হইবার পূর্ব্বে যতটা সম্ভব কাজ করিবার জন্ম আমরা চেষ্টা করিয়াছিলাম।

দর্ব্বোপরি স্বাধীনতার অন্তর্ভুতি, স্বাধীনতার গর্ব্বে আমাদের মন ভরিয়া উঠিল। অতীত দিনের আশাভঙ্গ জনিত মনের ত্র্ব্বেই ভার অন্তর্হিত ইইল। ফিল্ ফান্ করিয়া কথা বলা, শাসকবর্গের দণ্ড এড়াইবার জন্ম ঘুরাইয়া জিলাইয়া আইনসঙ্গত বক্তৃতা করার প্রয়োজন আর রহিল না। আমরা যাহা ভাবিতাম, তাহাই উচ্চৈংম্বরে প্রকাশ করিতাম। ফল যাহাই ইউক কি আদে বায় ? কারাগার ? তাহাতে আ্মাদের উদ্দেশ্য অধিকত্তর সাফল্য লাভ করিবে। অগণিত গুপুটর এবং গোয়েন্দা বিভাগের ব্যক্তিরা আমাদের পিছনে পর্কিনাই ঘুরিত। এই বেচারাদের কি ত্রবস্থা! কেন না আবিদ্ধার করিবার মত গোপন কোন কিছুই নাই। কারণ আমাদের মন মুথ ছিল এক।

আমাদের চক্র দন্থে ভারতবর্ষের এই ক্রত পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমর। বিশ্বাদ করিতাম স্বাধীনতা নিকটবর্ত্তী হইতেছে। আমাদের রাজনৈতিক কার্য্যের সাফল্যে আমরা আনন্দিত হইতাম। আমাদের উদ্দেশ্য ও উপায় বিক্লক্ষ দল অপেকা উন্নতত্ত্ব। এজন্ত আমরা তাহাদের অপেকা নৈতিক দিক দিয়া

#### অসহযোগ

নিজেদের শ্রেষ্ঠতর মনে করিতাম। এক অভিনব পদ্বার আবিদ্ধারক আমাদের নেতার জন্ম আমরা গর্ব্ব বোধ করিতাম। এই গর্ব্ব সময় সময় আমাদিগকে ধর্মোন্মাদনার মত অভিভূত করিত। চারিদিকের সংঘর্বের মধ্যেও এবং সংঘর্বে রত থাকিয়াও আমরা এক অপূর্ব্ব মানসিক শাস্তি অহুতব করিতাম।

আমাদের নৈতিক শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভর্গমেন্ট বিহ্বল ইইলেন।
তাঁহারা বৃষিয়া উঠিতে পারিলেন না যে কি ঘটিতেছে। মনে হইতে লাগিল,
ভারতবর্ধে তাঁহাদের পরিচিত প্রাচীন ব্যবস্থা ওলট পালট ইইয়া যাইতেছে।
সর্ব্ধ এক আক্রমণোমুখ শক্তির বিকাশ এবং নির্ভীক আত্মপ্রতায়, বিটিশ
শাসনের যে প্রধান স্তম্ভ—মর্য্যাদা, তাহাই যেন মৃষ্ডাইয়া পড়িল। অতি
সামান্ত পরিমাণ দমননীতি আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করিল। বড়
বড় নেতাদের বিক্লদ্ধে কিছু করিতে গভর্গমেন্ট দীর্ঘকাল ইতস্ততঃ করিতে
লাগিলেন। কি প্রতিক্রিয়া উপস্থিত হইতে পারে তাহা তাঁহারা ভাবিয়া
পাইলেন না। ভারতীয় সৈত্যদলকে কি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায় ? পুলিশ
কি আমাদের আদেশ পালন করিবে ? ভাইস্রয় লর্ড রেডিং ১৯২১-এর ডিসেম্বর
মাসে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারা "হতবৃদ্ধি ও কিংকর্ত্ব্যবিমৃচ্" ( puzzled
and perplexed )।

১৯২১-এর গ্রীষ্মকালে যুক্ত প্রদেশের গভর্গমেন্ট, জিলা কর্মচারিদের নিকট একথানি কৌতুককর ইন্ডাহার প্রেরণ করেন। পরে উহা সংবাদপত্তেও প্রকাশিত হইন্নাছিল। 'শক্ররাই' (অর্থাৎ কংগ্রেস) আগু বাড়াইয়া সব কিছু করিতেছে, এজন্ম উহাতে ক্ষোভ প্রকাশ করা হইন্নাছিল। সরকারের তরফ হইতে কিছু করিবার জন্ম নানা উপায় চিন্তা করা চলিতে লাগিল। ইহার ফলেই হান্সকর 'আমান সভার' স্বষ্টি। লোকের বিশ্বাস, এই উপায়ে অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা করার দিক্ষান্ত একজন মভারেট মন্ত্রীর আবিকার।

বছ ব্রিটিশ শাসকের মন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। চাপ অত্যন্ত অধিক। ক্রমবর্দ্ধিত বিরোধিতা এবং অবাধ্যতা বেন বর্ধার কালো মেদের মত সরকারী চিন্তগগন ছাইয়া ফেলিল। শান্তিপূর্ণ ও অহিংস আন্দোলনকে বলপূর্বক দাবাইয়া দিবার কোন পথ তাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেন না। সাধারণ ইংরাজগণ অহিংসাকে বিখাস করিতেন না। তাঁহারা উহাকে এক কৌশলপূর্ণ আবরণ মনে করিতেন এবং ভাবিতেন ইহার অন্তর্রালে এক হিংসামূলক সশস্ত্র অভুথানের গুণ্ড ষড়মন্ত্র চলিতেছে। রহস্তময় প্রাচ্য সম্পর্কে পাশ্চান্ত্যের বন্ধমূল ধারণার মধ্যে লালিত-পালিত ইংরাজ সন্তান বাল্যকাল হইতেই এরপ ভাবিতে অভ্যন্ত হয়। সে মনে করে, বাজারে সংশ্বীর্ণ গলিপথে না জানি কত গুপ্ত ষড়মন্ত্র চলিয়াছে। এইরূপে

#### জওহরলাল নেহক্র

কল্পিত রহস্তারত দেশ সম্পর্কে ইংরাজ কদাচিত সরলভাবে চিম্কা করিতেঁ পারে। প্রাচাবাসীও যে রহস্তহীন সাধারণ মাত্রষ তাহা বুঝিবার জন্ম সে চেষ্টাও করে না। দে প্রাচাবাসীর সংশ্রব হইতে দুরে সরিয়া থাকে। গুপ্তচর ও গুপ্তসমিতি ঘটিত গল্প ও উপত্যাস হইতে ধারণা সংগ্রহ করিয়া কল্পনায় শিহরিয়া উঠে। ১৯১৯-এর এপ্রিলে পাঞ্জাবে তাহাই ঘটিয়াছিল। কর্ত্তপক ও সাধারণ ইংরাজ্ঞগণ ভয়ে অভিভূত হইয়া সর্বত্র বিপদের বিভীষিকা দেখিতে লাগিলেন। দেশব্যাপী সশন্ত অভ্যাথান এবং ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের আয়োজন হইয়া যেন এক বিতীয় বিদ্রো**হ আসর**। যে-কোনও উপায়ে আত্মক্ষা করিবার অন্ধ আদিম মনোর্ভিন্বারা চালিত হইন্না তাঁহারা এক ভয়াবহ কাণ্ডের অবতারণা কবিলেন যাহা উত্তর কালে জালিয়ান-ওয়ালাবাগ এবং অমৃতসবের বুকেহাটা গলিরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ১৯২১ माल भामक ও भामिए जब मरनामानित हुद्दाम डेिशा हिन । भामकनालब विवक्ति, ধৈগ্চাতি ঘটিবার কারণেরও অভাব ছিল না। যাহা কার্য্যতঃ ঘটিতেছিল তাহাকে কল্পনায় তাহার। আরও বড় করিয়া দেখিতেছিল। শাসকগণের কল্পনার व्याजिनात्यात এकि मुद्देशस्त्र आभात भरम व्यारह । ১৯২১ मारन ১०३ स्म এनाहातारम आमारापत ज्यी सकरभत विवाह श्वित शहेगाहिल। वला वाह्ना, विवाह उभनत्का সাধারণভাবে সম্বং পঞ্জিকানুসারে এই শুভদিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। উপলক্ষ্যে গান্ধিজী ও অক্তান্ত প্রধান নেতাগণ ও আলি ভাত্ত্বয় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহানের স্ববিধার জন্ম এ সময় এলাহাবাদে কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনও নির্দারিত হইয়াছিল। বাহিরের খ্যাতনামা নেতাদের আগমনের স্বযোগে স্থানীয় কংগ্রেসকর্মীরা বেশ জাকজমকের সহিত একটি জিলা দম্মেলনের ব্যবস্থা করিলেন। চারিদিকের গ্রাম হইতে বহু ক্লযক ইহাতে যোগ দিবে, এইরূপ প্রত্যাশা ছিল।

#### অসহযোগ

১० हे स्म ( चर्रेनाकस्य चामात ज्यौत विवास्ट्र क्य निर्मातिज पिरम ) ४৮४१-अर मित्रारि विस्तास्ट्र पिरम এवः चुन्ति-वार्षिकौ चप्टबिन इहेरव।

১৯২১ সালে খিলাফত আন্দোলনকে প্রাধান্ত দেওয়ার ফলে বহু সংখ্যক মৌলবী ও মুসলমান ধর্মপ্রচারক রাজনৈতিক সংঘর্ষে রোগ দিয়াছিলেন। তাঁহারা আন্দোলনের উপর ধর্মের বং চড়াইতেন বাহাতে মুসলমান, বাহারা ধর্ম লইয়া মাথা গামাইতেন না তাঁহারাও দাড়ি রাখিতে আরম্ভ করিলেন এবং ধর্মাচরণে নৈষ্টিক হইয়া উঠিলেন। পাকান্তা ভাবের ক্রমপ্রসার ও নৃতন নৃতন চিন্তার ফলে যে মৌলবীদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি স্বাভাবিকরণে কমিয়া আদিতেছিল তাহারা পুনরায় প্রবল হইয়া মুসলমান সমাজের উপর আধিশতা বিস্তার করিল। আলী আত্ময়েয় মনের পর্মপ্রবণতা হইল ইহার সহায়ক, গাঙ্কিজীও প্ররূপ এবং তিনিও মৌলবী ও মৌলানাদের প্রতি অতাম্ভ শ্রমাশীল।

বলা বাহলা, গান্ধিন্দী সর্বাদাই আন্দোলনের ধর্ম ও আধ্যাত্মিক ভঙ্গীর উপর জোর দিতেন। তাঁহার অবশ্র ধর্মের গোঁড়ামি ছিল না। তথাপি সমগ্র আন্দোলনের মধ্যে এক ধর্মের জাগরণ অহভূত হইল এবং জনসাধারণের মধ্যেও এই আন্দোলন ধর্মজীবনের আকাজ্ঞা জাগাইল। অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মী স্বাতাবিকরপেই গান্ধিজীর জীবনাদর্শে নিজেদের জীবন গড়িতে লাগিলেন, এমন কি, তাঁহার ভাষা পর্যন্ত নকল করিতেন। কিন্তু গান্ধিজীর প্রধান সহকর্মীলা—কর্যাকরী সমিতির সদস্তেরা, অর্থাং আমার পিতা, দেশবন্ধু দাশ । এবং অক্তান্ত সকলে সাধারণভাবে ধর্মপ্রপাণ ব্যক্তি ছিলেন না। তাঁহারা রাজনৈতিক সমস্তান্তিলিকে রাজনৈতিক ভিত্তিতেই বিবেশনা করিতেন। তাঁহারা জনসভান্ধ বক্তৃতাম্ব ধর্মের প্রসন্ধ উথাপন করিতেন না। কিন্তু বাকা অপেকা তাঁহানের রাজিণত দৃষ্টান্তের প্রভাবই ছিল বেশী। জগতের লোক বাহা কামনা করে সেই প্রিহিক স্বর্ধ তাঁহারা বহলাংশে তাাগ করিয়া সাধারণ জীবন যাপন করিতেন। ইহাকে লোকে ধর্মের লক্ষণ বলিয়াই মনে করিত এবং ইহা ধর্ম্বভাব জ্বাগরণের সহায়ক ইইয়াছিল।

কি হিন্দু কি মুদ্দমান—আমাদের রাজনীতির মধ্যে এই ধর্মভাবের আধিকা দেখিয়া আমি বিব্রত হইলাম। আমার ইহা ভাল লাগিত না। অধিকাংশ মৌলবী, মৌলানা, স্বামিজীরা জনসভায় যে ভাবে বক্তৃতা করিতেন তাহা আমার নিকট ক্লেকর মনে হইত। তাঁহারা ইতিহাদ, সমাজনীতি, অর্থনীতির সহিত

দেশবন্ধ চিত্তরপ্রন দাশ সম্পর্কে একথা বলা চলেনা ৷— অমুবাদক

## अश्वरतान (नर्य

ধর্মের ওড়ন পাড়ন দিয়া সরল ভাবে চিন্তা করিবার পথ কর্ম করিছেন। আমার নিকট ইহা অপ্তায় বলিয়া মনে হইড। গান্ধীজির কডকণ্ডলি উক্তিও আমার কানে বাজিত। তিনি প্রথমই রামরাজ ও সভ্যয়গ ফিরাইয়া আনিবার কথা উল্লেখ করিতেন, কিন্তু ইহা নিবারণ করিবার শক্তি আমার ছিল না। জনসাধারণের স্থপরিচিত ও সহজবোধা বলিয়াই গান্ধিলী ও প্রেণীর উক্তি করিয়া থাকেন, ইহা মনে করিয়া আমি সাম্বনালাভের চেষ্টা করিতাম। জনসাধারণের হৃদয় স্পর্ণ করিবার তাঁহার এক আশ্চর্যা ক্ষমতা ছিল।

কিন্তু ইহা লইয়া আমি বেশী মাথা ঘামাইতাম না। আমার হাতে ছিল বছ কাছ, আমি মনে করিতাম আন্দোলনের অগ্রগতির তুলনায় এ সকল বিষয় অতি তুচ্ছ। বৃহং আন্দোলনে সকল শ্রেণীর সকল মতের লোকই যোগ দিয়া থাকে। যদি আমালের মূল লক্ষ্য অব্যাহত থাকে, এই সব ছোটখাট বিক্ষোভ ও সকীর্ণতাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু গান্ধিলা এক দুর্বোধ্য বিষয়। সময় সময় তাহার ভাষা-একজন আধুনিকের পক্ষে বোঝা কঠিন হইত। কিন্তু তিনি একজন মহান ও অনভ্যসাধারণ ব্যক্তি, তাহার যশস্বী নেতৃত্বের উপর পূর্ণ আন্থা লাইয়া আমরা প্রায় নিবিচারে, অন্ততঃ সামন্ত্রিকভাবে, তাহারে অমুসরণ করিতে লাগিলাম। সমন্ত্র সমন্ত্র আমরা নিজেদের মধ্যে রহস্ত ছলে তাহার ধেয়াল ও বিশেষভ্রতি অমুলোচনা করিতাম, যথন স্বরাজ আদিবে তথন ক্রম্ব ধেয়ালে উংসাহ দিব না।

আমাদের মধ্যে অনেকে রাজনীতি ও অন্যান্ত বিষয়ে তাঁহার বারা প্রভাবাধিত হইলেও তাঁহার বিশিষ্ট ধর্মমতের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মৃক্ট ছিলেন। প্রত্যক্ষভাবে ধর্মভাব আমার মধ্যে সঞ্চারিত না হইলেও ইহার পরোক্ষ প্রভাব হইতে আমি সম্পূর্ণরূপে আয়রক্ষা করিতে পারি নাই। ধর্মের বাহ্ আচরণের উপর আমার কোনও আকর্ষণ ছিল না। তথাক্ষিত ধর্মিক্সরূপে জনসাধারণকে ভূলাইবার চেষ্টা আমি অত্যন্ত অপছন্দ করিতাম। কিন্তু তথাপি এই বিষয়ে আমার মনের উগ্রতা কমিয়া গেল। ১৯২১ সালে আমার মনে ধর্মজীবনের নির্মায়্বিগ্রতার একটা ছাপ পড়িয়াছিল যাহা আশৈশব কথনও অফুভব করি নাই। কিন্তু তথাপি ধর্ম হইতে আমি দ্রেই ছিলাম।

আমাদের আন্দোলন ও সত্যাগ্রহের নৈতিক বিধিবদ্ধ সংযমপ্রণালী আমার ভাল লাগিত। অহিংসার পথকে আমি কোন দিনই চরমভাবে গ্রহণ করি নাই, কিন্তু জনে ইহার উপর আমার আস্থা বাড়িয়াছিল। আমাদের বর্তমান অবস্থায় এবং আমাদের পরম্পরাগত সংস্থারের প্রভাবে আমাদের পক্ষে ইহাই প্রকৃত পথ, আমার মনে এইরপ বিশ্বাসই জন্মিয়াছিল। সঙ্কীর্ণ ধর্মমতের উর্ক্তে থাকিয় বাজনীতিকে আধ্যাত্মিকতার অস্প্রাণিত করিবার আদর্শ আমার ভালই মনে

### ১৯২১ এবং প্রথম কারাদণ্ড

হইত। যহৎ উদ্দেশ্য, মহান উপায়েই দিছ হয়। ইহা বে কেবল একটা নৈতিক পথ ভাহা নহে, বাস্তব বাজনীতিতেও ইহার মূল্য আছে; কেন না উপায় যদি ভাল না হয় ভাহা হইলে উদ্দেশ্য বার্থ হইয়া নৃতন বাধার স্পষ্ট করিতে পারে। তথন আমার মনে হইত, পদ্ধিল পথ অবলয়ন কি ব্যক্তি কি জাতির পক্ষে মর্য্যাদাহানিকন ও অশোভনীয়। পদ্ধিল পথের কলন্ধমালিক্স হইতে আত্মবক্ষার উপায় কি? যদি আমরা নত হইয়া সরীস্পের মত চলি ভাহা হইলে আ্যামর্য্যাদার সহিত উন্নত শিরে কেমন করিয়া অগ্রসর হইব?

তথন এইরূপে অনেক চিন্তা করিতাম। অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে আমার প্রাথিত বস্তু পাইলাম। জাতীয় স্বাধীনতার লক্ষ্য— তুর্বলের শোষণের অবসান— আমার মনের মধ্যে এক অপূর্ব ভৃপ্তি আনিল। আমি যেন ব্যক্তিগতভাবে মৃক্তির স্বাদ পাইলাম। আমি এত উল্লসিত হইলাম যে, ব্যর্থতার সন্তাবনা পর্যন্ত গণনার মধ্যে আনিলাম না, ভাবিতাম ব্যর্থতা আসিলেও তাহা ক্ষণস্থায়ী হইবে। ভাগবত গীতার দার্শনিক তত্ত্ব আমি ব্যিতামও না কিন্তা উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার চেপ্তাও করিতাম না। প্রতিদিন সন্ধ্যাহ গান্ধিজীর আশ্রমিক প্রার্থনাম্ব গোগ দিয়া গীতার শ্লোক পাঠ করিতাম। যাহার মধ্যে মানবন্ধীবনের আদর্শের ইন্ধিত ছিল—ধীর, বিগত পৃহ ও অমৃন্থিঃ হইয়া কর্ত্তব্য কর্মা কর, ফলের জন্ত লুব্ধ হইও না— সামার অধীর ও অশাস্ত চিত্ত এই আদর্শে আরুষ্ট ইইত!

55

## ১৯২১ এবং প্রথম কারাদণ্ড

১৯২১ আমাদের নিকট এক শ্বরণীয় বংসর। জাতীয়তা, রাজনীতি, ধর্ম, অতীন্ত্রিয় রহস্তবাদ এবং ধর্মাদ্ধ গোঁড়ামির এক আশ্চর্যা মিলন মিশ্রণ। এই পটভূমিকার উপর পলীতে ক্লমকচাঞ্চলা এবং বৃহৎ নগরীগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন মাথা তুলিতেছিল। জাতীয়তা এবং তৎসংশ্লিপ্ত অস্পষ্ট অ্পচ গভীর ব্যাপক আদর্শবাদ এই সকল বিভিন্ন এবং স্থানে স্থানে স্ববিরোধী অসম্প্রায়গুলিকে একই কেন্দ্রে মিলিত করিতে আশ্চর্যা সাফল্য লাভ করিয়াছিল। এই জাতীয়তাবাদ একটা মিলিত শক্তি, ইহার পশ্চাতে হিন্দু জাতীয়তাবাদ এবং ভারতের ভৌগোলিক সীমার বাহিরে প্রসারিত-দৃষ্টি মুসলমান জাতীয়তাবাদের পার্যক্য স্ক্রমণ্ট ছিল। কিন্তু তৎসত্বেও সময়ের গুণো ইহা এক ভারতীয়

### অওহরলাল নেহক

জাতীয়তাবাদরপে সায়প্রকাশ করিয়াছিল। কিছুকালের জ্বস্তু ইহা পরস্পর মিলিয়া একতে চলিতে লাগিল। সর্ব্বত্র 'হিন্দু-মুসলমান কি জ্বয়' ধ্বনি। গাছিজী এই বিচিত্র বিভিন্ন শ্রেণীর জনসভ্যকে মন্ত্রমুখ করিয়া একই উদ্দেশে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। ইহা আশ্চর্যা। (অন্য এক নেতার সম্পর্কে কথিত উক্তিউদ্ধৃত করিয়া বলা যায়) গাছিজী "জনসাধারণের বিমৃঢ আৰাজ্কার মুর্ভ প্রতীক।"

দ্রবাপেকা আক্র্য্য ঘটনা হইল এই, এই দকল আকাজ্রা ও আবেগ रेवानिक भामकमच्यनारमव विकास अपूक श्रेरान श्रेरात मर्पा विरमय विरम्पत ভাব ছিল না। জাতীয়তাবাদের মূলে রহিয়াছে এক বিরুদ্ধভাব। পরজাতিবিষেষ ও घुगात मर्पाहे, विरमघटः भताधीन जिल्म विजनी मानकतृत्मत विक्रकतात मर्पाहे, ইহা পরিপুষ্ট ও সঞ্চীবিত হইয়া থাকে। ১৯২১-এর ভারতবর্ষে নিশ্চয়ই ব্রিটিশের বিৰুদ্ধে বিষেষ ও মুণা ছিল, কিন্তু অহুরূপ অবস্থায় পতিত অক্যান্ত দেশের তুলনায় ইহা অতি আশ্চর্যারূপে অল্প ছিল, গান্ধিজার অহিংসা নীতির প্রয়োগ-তত্ত্ব-ব্যাখ্যার करलरे रेरा मञ्जव ररेवाहिन निःमत्नर । यमरायान यात्नानतन करन कार्यक দেশব্যাপী শক্তির অমুভৃতি এবং অদূর ভবিষ্যতেই সাফল্যের উপর পূর্ণ বিশাসই ইহার অন্ততম কারণ। যথন আমরা কুশনতার সহিত কার্যা করিতেছি এবং সিদ্ধির সম্ভাবনা আসন্ন তথন আমরা কেন বুথা বিদ্বেষর বলে ক্রন্ধ হইব ্ আমরা ভাবিতাম উদারতা দৈথাইলেও আমাদের ক্ষতি নাই। যদিও আমাদের কার্যাধার। সত্র ও নিয়মান্ত্র ছিল তথাপি আমাদের যে সকল স্বদেশবাদী বিরুদ্ধ দলে যোগ দিয়া জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধতা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি আমরা উদার ছিলাম না। এখানে ক্রোধ ও বিছেষের কথা ছিল না, কেননা, ঠাঁহারা এতই নগণ্য শক্তি যে, আমরা হাঁহাদিগকে অবজ্ঞাভরে উপেক্ষা করিতাম। কিছ তাহাদের তুর্বলতা, স্থবিধাবাদ, আত্মর্মগাদা ও জাতীয় সক্ষমের প্রতি বিশ্বাস-দাতকতার জন্ম আমরা তাঁহাদিগকে আন্তরিক ঘণা করিতাম।

আমরা কর্মের আনন্দে মাতিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম কিন্তু আমাদের লক্ষ্য সম্পর্কে কোন ম্পষ্ট ধারণা ছিল না। এখন আশুট্য হইয়া ভাবি, তখন আমাদের আন্দোলনের কি তত্ত্বের দিক, কি দার্শনিক দিক কিন্তা আমাদের নিশ্চিত লক্ষ্য কি হওয়া উচিত, সে বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা কেন করি নাই। অবশ্র আমরা সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে স্বরান্দের কথা বলিতাম কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ কচি অনুযায়ী উহার ব্যাখ্যা করিতাম। আন্দোলনের তক্ষণবয়ন্ধ ব্যক্তিরা ইহাকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী বলিয়া মনে করিতেন এবং আমরা জনসভায় তাহাই বলিতাম। আমরা জনেক ভাবিতাম, ইহার কলে কৃষক ও শ্রমিকদের বোঝা জনেকাংশে লাঘ্য হইবে। কিন্তু

## ১৯২১ এবং खबम कोब्राप्त

আমাদের অধিকাংশ নেতা স্বরাজ বলিতে স্বাধীনতা অপেকা অনৈক কম ব্ঝিতেন। গাদ্ধিজী নিরুদ্বিয় চিত্তে বিষয়টিকে অস্পষ্ট করিয়া রাখিতেন এবং এ বিষয়ে কোনও স্কুস্পষ্ট চিস্তাকে প্রশ্রুষ্ঠ দিতেন না। কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই দরিজদের স্থা স্থবিধার কথা উল্লেখ করিতেন বলিয়া আমরা স্বন্তি বোধ করিতাম, অবশ্র সেই সঙ্গে তিনি ধনীদিগকেও যথোচিত আখাস দিতেন। গাদ্ধিজী কখনও কোন সমস্থাকে যুক্তিবাদের দিক হইতে দেখিতেন না, তিনি চরিত্র ও ধর্মের উপর ঝোঁক দিতেন। ভারতীয় জনসাধারণের চরিত্র ও সাহসিকতাকে তিনি আশ্রুষ্ঠ্যরূপে দৃঢ় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাঙ্গোপান্ধদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাহারা কি সাহসিক্তা কি চরিত্র কোনটাই অর্জ্জন করিতে পারেন নাই অথচ মনে ক্রিতেন শিথিল ও স্থুল্দেহের নিরীহ অভিব্যক্তিই ধার্মিকের লক্ষণ।

গান্ধী-নির্দিষ্ট সংঘনের আদর্শে অন্মপ্রাণিত জনসভ্বকে দেখিয়া আমরা আশাৰিত হইলাম। পদদলিত অধঃপতিত ছত্ৰভঙ্গ জনসাধারণ সহসা মেক্লণ্ড সোজা করিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল এবং অপূর্ব্ব শৃষ্খলার সহিত ঐক্যবদ্ধ কার্য্য করিতে লাগিল। আমরা ভাবিলাম, এই কার্যপ্রণালী জনগণের শক্তিকে চুর্দ্দমনীয় করিয়া তুলিবে। কাজের পশ্চাতে যে চিন্তা থাকা আবশুক, আমরা তাহা ভূলিয়া গেলাম। আমরা ভূলিয়া গেলাম যে, মতবাদ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চেতনা না থাকিলে জনসাধারণের এই শক্তি ও উৎসাহ বাম্পের মত উবিয়া যাইবে। यामारमत यारमानरात पूनकथानवामी मन काक ठानारेया यारेट नाशिरनन। ইহারা এই ভাবের স্বাষ্ট করিলেন যে, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক আন্দোলন অথবা অন্তায়ের প্রতিকারের জন্ত অহিংস কার্যপ্রণালী একটা নৃতন বাণী, যাহা ভারতবাসীর নিকট হইতে জগং শিক্ষালাভ করিবে। সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের চিত্তে, আমরাই ঈশবের বিশেষ উদ্দেশ্সদাধনের জ্ব্যু নির্বাচিত ব্লিয়া যে কৌতুককর ভ্রান্ত ধারণা থাকে, আমরাও অনেকাংশে ঐরপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলাম। যুদ্ধ বা অন্তান্ত সহিংস শক্তির অফুরূপ অহিংসাও একটি নৈতিক আয়। ইহা যে কেবল নীতিসকত তাহা নহে, কার্য্যকরীও বটে। আমার বিশ্বাস, আমাদের মধ্যে অতি অল্ল লোকই যন্ত্র ও আধুনিক সভ্যতা সম্বন্ধে গান্ধিজীর পুরাতন মতবাদ মানিয়া লইয়াছিল। আমরা ভাবিতাম, তিনি নিজেও উহা অবান্তব কল্পনা এবং আধুনিককালে কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব বলিয়া মনে করিতেন। আমরা নিশ্চয়ই আধুনিক সভ্যতার আবিষ্কারগুলি বর্জ্জন করিবার পক্ষপাতী ছিলাম না; আমরা ভাবিতাম, ভারতের অবস্থা ও প্রয়োজন অমুষায়ী ঐগুলি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করা সম্ভবপর। বাতি গতভাবে আমার রহৎ কলকারথানা ও দ্রুত ভ্রমণের উপর একটা আকর্ষণ আছে, তথাপি মহাছ্মা গান্ধীর মতবাদে অনেকেই প্রভাবাধিত হইয়াছিলেন এবং যন্ত্র ও তাহার পরিণাম

## क अस्त्रमान स्मास्त्र

সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করিতেন। একদল চাহিলেন ভবিশ্বতের দিকে আর একদল অভীতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কিন্ধু আশ্চর্যা এই, শরস্পরের প্রতি সহিষ্ণু হইয়া তাঁহারা একই উদ্দেশ্যে কার্যা করিতে লাগিলেন এবং অবলীলাক্রমে ত্যাগ স্বীকার ও তুঃখ বরণ করিতে লাগিলেন।

আমি সম্পূর্ণরূপে আন্দোলনের মধ্যে আরও অক্তান্তের মতই ডুবিয়া গেলাম। পুরাতন বন্ধবান্ধব, বিশ্রস্তালাপ, খেলাধূলা, পুস্তক পাঠ-এ সকলই আমাকে ছাডিতে হইল। এমন কি, আমাদের কাজের ধবর ছাড়া সংবাদপত্রও ভাল কবিয়া পড়িবার সময় পাইতাম না। এ কাল পর্যাস্ত জগদ্বাাপারের গতি ও পরিণতিগুলির সহিত পরিচিত থাকার জন্ত কিছু কিছু সমসাময়িক পুস্তক পাঠ করিয়াছি। কিন্তু এখন আর তাহা সম্ভব হইয়া উঠে না, আমার পারিবারিক জীবনের বন্ধন দঢ় ইইলেও আমি আমার পরিবারবর্গ স্থী ও কক্যাকে প্রায় ভলিয়া থাকিতাম। বহুদিন পরে এই কালের কথা ভাবিতে গিয়া আশর্ষ্য হইয়া গিয়াছি যে, আমার পত্নী কি আশ্রুষা বৈষ্যাসহকারে আমার এই অবজ্ঞা সহু করিয়াছেন। আফিস, কমিটি এবং জনতা—এই তিন লইয়া আমার দিন কাটিত। 'পল্লীতে व्याजित करां देशहे हिल चारमालरनत वांगी अवः चामता माहेरलत अब माहेल পদরতে শক্তকেত্র, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া দূর দূরান্তরে গ্রামে ঘাইতাম এবং 'ক্লুষকসভায় বকুতা করিতাম, জনগণের চিত্তের আবেগ আমাকে মুগ্ধ করিত। জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার শক্তির অঞ্চুতিতে আমি পুলকিত হইতাম, জনতার মনোভাব আমি ক্রমে বুঝিতে লাগিলাম। সহরের জনতা ও ক্লুষকদের মধ্যে পার্থক্য আমি বুঝিতে লাগিলাম। বৃহৎ জনতার ঠেলাঠেলি, হুডাইডি, ধুলি এবং স্থান্ত স্থাবিধার মধ্যেও আমি বেশ সারাম বোধ করিতাম। অবশ্য তাহাদের শৃঙ্খলার অভাব মাঝে মাঝে আমাকে বিরক্ত \*বৈত। ইহার পর আমি করেকবার ক্রন্ধ ও বিরুদ্ধভাবাপন জনতার সম্মুখীন ইয়াছি, তাহাদের উত্তেজনা একটা ফুলিঙ্গে জলিয়া উঠিতে পারিত কিন্ধু আমার অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাদের বশে আমি অবিচলিত থাকিয়াছি: আমি জনতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গোন্ধা তাহাদের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইতাম; তাহার ফলে সৌজ্মপূর্ণ ব্যবহারই পাইয়াছি। এমন কি মতে না মিলিলেও ভিন্ন ব্যবহার পাই নাই। কিন্তু জনতা অন্তির ও চপলমতি, হয়ত ভবিষ্ঠতের গর্ভে আমার জন্ম ভিন্ন রূপ অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।

আমি জনসাধারণের মধ্যে মিশিয়াছি, জনসাধারণও আমাকে গ্রহণ করিয়াছে, তথাপি আমি তাহাদের সহিত এক হইতে পারি নাই, নিজেকে সর্বাদাই স্বতন্ত্র ভাবিয়াছি। আমার স্বতন্ত্র মানসিক স্তর হইতে জনসাধারণকে অন্সাক্তিংক দৃষ্টিতে দেখিতাম। আমার এই বিশ্বয় চিরদিনের যে, আমি আমার চারিদিকের সহস্র

## ১৯২১ এবং প্রথম কারাদণ্ড

দহত্র ব্যক্তি হইতে সকল দিক দিয়াই পৃথক,—অভ্যাস পৃথক, আকাজ্জা পৃথক, मानिमिक ও সংস্কৃতিগত দৃষ্টিভঙ্গী পৃথক, অথচ কেমন করিয়া ইহাদের সদিচ্ছা ও বিশাস অৰ্জন করিলাম। আমি যাহা নই তাহারা কি তাহাই ভাবিয়া আমাকে গ্রহণ করিয়াছিল ? যথন তাহারা আমাকে ভাল করিয়া জানিবে, তথনও কি সন্থ করিবে ? আমি কি মিথ্যা ছলনায় তাহাদের সদিচ্ছা লাভ করিয়াছি ? আমি সরলভাবে সোজাম্বজি তাহাদের সহিত কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি, এমন কি সময় সময় কর্কশ বাক্য ব্যবহার করিয়াছি, তাহাদের মজ্জাগত বিশ্বাস ও কথাগুলির তীব্র সমালোচনা করিয়াছি, কিন্তু তাহারা আমাকে অকাতরে সহ ক্রিয়াছে। তথাপি আমার মন হইতে এই ধারণা গেল না, তাহাদের এই যে ম্বেহ তাহা আমি যাহা তাহার প্রতি নহে, তাহারা কল্পনায় আমার এক স্বতন্ত্র মূর্ত্তি গড়িয়া ভালবাসিয়াছে। এই কল্পনাগঠিত মূর্ত্তি কতদিন থাকিবে এবং কেনইবা থাকিবে, যথন উহা ভাঙ্গিয়া পড়িবে তথন তাহারা দেখিবে বাস্তব মূর্ত্তি এবং তার পর ? আমার মধ্যে অনেক লঘু চাপল্য আছে কিন্তু এই সকল জনতার সম্মুথে অহঙ্কারের প্রশ্ন আদিতেই পারে না। আমাদের মধ্যশ্রেণীর অনেকে যেমন নিজেদের জনসাধারণ হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করেন সেরপ কোন স্থল ক্লচি বা অভিনয়ের ভাবও আমাতে ছিল না। এই জনতা নির্বোধ, ব্যক্তিগতভাবে বৈচিত্রাহীন কিন্তু তাহাদের বৃহৎ সম্মেলন আমার চিত্তকে করুণায় দ্রব এবং প্রত্যাদর হু:থের ছায়ায় ঘনায়মান করিয়া তুলিত।

কিন্তু বেখানে ব কৃতামন্তের উপর আমাদের বিশিষ্ট কর্মীদের লইয়া আমরা রাজনৈতিক সম্মেলন করিতাম তালা ছিল স্বতন্ত্র, সেথানে অভিনয়ের ভঙ্গী, নিজেকে জাহির করিবার স্থুল কচি এবং কেনায়িত ভাষায় বক্তৃতা করিবার কোন অভাব হইত না। এ বিষয়ে আমরা সকলেই মল্লাধিক দোষী, কিন্তু ছোটধাট বিলাকং নেতাদের এ বিষয়ে জড়ি ছিল না। বৃহৎ শ্রোত্তমগুলীর সম্মুথে বক্তৃতামকে পাঁড়াইয়া স্বাভাবিক ভাব রক্ষা করা কঠিন এবং আমাদের মধ্যে অভি অল্পসংখাকের এমন আত্মপ্রতারের পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা ছিল; কাজেই আমরা বাহিরে গন্তীর ও ভব্য হইয়া নেতার ভাবভঙ্গী নকল করিতে চেষ্টা করিতাম। কোন উচ্ছাস বা লঘুচাপলা প্রকাশ না পায় সেদিকে সচেষ্ট থাকিতাম। আমরা হাটিবার সময়, বসিবার সময় ও কথা বলিবার সময় হিসাব করিয়া চলিতাম। সহম্র সহ্স্রু চক্ষ্ যে আমাদের দেখিতেছে সে সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকিতাম। আমাদের বক্তৃতা প্রায়ই খুব জোরাল হইত। কিন্তু তাহা এলোমেলো ও লক্ষ্যইন। অপরে বেমন করিয়া দেখে তেমন করিয়া নিজেকে দেখা কঠিন। সেইজক্স নিজেকে সমালোচনা করিতে অক্ষম হইয়া আমি অপরের ভাবভঙ্গীগুলি নিপুণভাবে লক্ষ্য করিতাম। ইহাতে আমি প্রচুর আমোদ পাইতাম এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাবিয়া

#### অওহরলাল নেহক

আত্ত্বিত হইতাম, হয়ত বা আমার ভাবভন্ধী অপরের নিকট ঐরপ হাজোদীপক মনে হয়।

সমন্ত ১৯২১ সাল ধরিয়া কংগ্রেসকর্মীদের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড চলিতে লাগিল। কিন্তু তথনও ব্যাপকভাবে ধরপাকড় আরম্ভ হয় নাই। ভারতীয় দৈলাললে অসন্তোয় স্কটির অভিযোগে আলী-ভাত্ত্য দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত ইইলেন। যে বক্তৃতার জন্ম তাঁহাদের কারাদণ্ড হইল তাহা শত শত বক্তৃতার জন্ম শুইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি কর্তৃক পঠিত হইল। আমার কতকণ্ডলি বক্তৃতার জন্ম শুইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি কর্তৃক পঠিত হইল। আমার কতকণ্ডলি বক্তৃতার জন্ম শীঘ্রই রাজন্যোহের অভিযোগ আনা হইবে, গ্রীম্মকালে এরপ গুজর গুনিলাম, কিন্তু কার্যান্ত: দেরপ কিছু ঘটিল না। বংসরের শেষভাগে অবস্থা সন্ধীন হইমা দাড়াইল, ইংলণ্ডের যুবরাজের ভারত আগমন উপলক্ষে সর্কবিধ সম্বর্জনা বর্জ্জন করিবার জন্ম কংগ্রেস অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন। নভেম্বর মানের শেষভাগে বাঙ্গলার স্বেজনার হইল। দেশবন্ধু দাশ বাঙ্গলায় এক উদ্দীপনামনী বাণী প্রচার করিলেন, "আমি দেহে লোই শৃদ্ধলভার এবং মনিবন্ধে হাত কড়ির স্পর্ণ অমৃত্বক করিতেছি। ইহা পরাধীনভার বন্ধনের বেদনা। সমন্ত ভারতবর্বই এক বৃহৎ কারাগার। কংগ্রেসের কার্য্য চালাইতে হইবে। আমি বন্ধী হই কি বাহিরে গানি, কি আনে যায় গুলীমি বাঁচি কিংবা মরি তাহাতেও কিছু আনে যায় না।"

আমবা যুক্তপ্রদেশে সরকারী ইতাহাবের প্রকাত্তর দিলাম। ঘোষণা করিলাম, স্বেক্তাসৈবকবাহিনী পূর্বের মতই সক্ষবদ্ধ ভাবে কার্য্য করিবে। দৈনিক সংবাৰপত্তে সেক্তাসেবকদের নাম প্রকাশিত হইল। প্রকাশিত তালিকার স্ক্রেশীর্ষে আমার পিতার নাম দেওয়া হইল। তিনি স্বেক্তাসেবক দিলেন না। কেবল গভর্গমেটের আদেশ অবজ্ঞা করিবার উদ্দেশ্তেই তিনি স্বেক্তাস্বেক দলে নাগ দিয়া নিজের নাম দিলেন। ভিসেষর মাসের প্রথম ভাগে আমাদের প্রদেশে যুবরাজ আসিবার ক্ষেক দিন পূর্বেরা বাপকভাবে গ্রেপ্তার আরক্ষ হইল।

আমরা ব্রিলাম, এতদিনে সৃষ্ট ঘনাইয়া আসিল; কংগ্রেসের সহিত গভর্গনেটের অনিবাধ্য সংঘর্ষ আসন। তপনও কারাগার অজ্ঞাত স্থান, সেধানে বাওয়া এক অভিনব অভিজ্ঞতা। একদিন এলাহাবাদের কংগ্রেদ আছিসে বসিয়া আমি বাকী কান্ধ শেষ করিতেছি, এমন সময় একজন কেরাণী উত্তেজিত ভাঁবে আসিয়া বলিলেন, 'পুলিশ বানাতল্লামীব পরোয়ানা লইয়া আসিয়াছে এবং আফিসবাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছে'। এই অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম, কাজেই আফির একট্ট বিচলিত হইলাম। কিন্তু ইচ্ছা হইল পুলিশের আনাগোনায় অবিচলিত থাকিয়া বাহিরে ধার দ্বির এবং দৃঢ়তা দেবাই। এই ক্লক্ত আমি একজন কেরাণীকে বানাভল্লামীর সয়য় পুলিশের সলে থাকিতে বলিলাম এবং বাকী

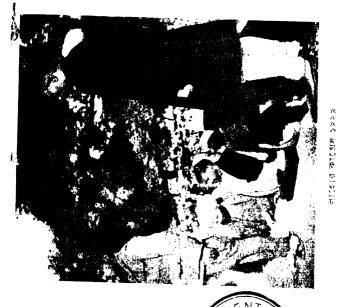



डिनर इति तक

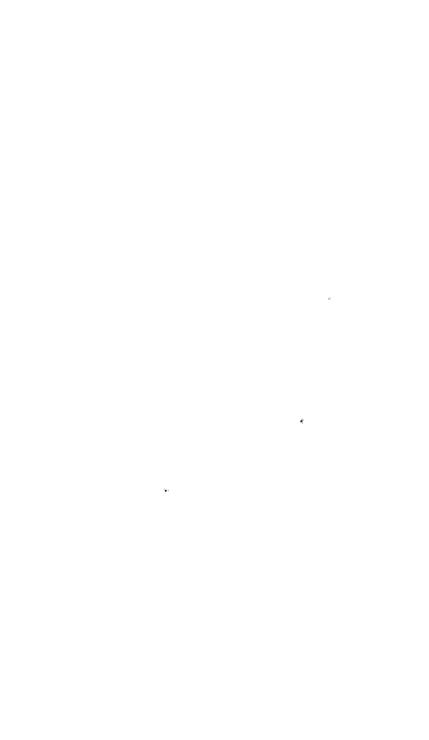

# অহিংসা ও তরবারির পথ

চৌরীচাওরার তুর্ঘটনার পর সহসা আন্দোলন স্থগিত হওয়ায় কংগ্রেসের খ্যাতনামা নেতা মাত্ৰেই বিক্ষুৰ হইলেন,—অবশ্য গান্ধিজী বহিলেন অবিচলিত। আমার পিতা (তথন কারাগারে) অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। স্বাভাবিকভাবেই অধিকতর উত্তেজিত হইল। ইহার প্রতিক্রিয়ায় আমাদের সমস্ত আশা ধূলিসাং হইয়া গেল। আন্দোলন স্থগিত রাখার যে যুক্তি দেওয়া হইল এবং তাহার ফল কি হইবে ইহা ভাবিয়া আমরা অত্যন্ত চিম্তাক্লিষ্ট হইলাম। कोतीठा खतात घटना भावनीत मरमर नारे এवः रेश सरिःम जास्मानस्तत मण्यूर्ग বিরোধী, কিন্তু স্থূদূর পল্লীগ্রাদের এক উন্মত্ত ক্লুমক জনতার কার্য্যের ফলে আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন অন্ততঃ কিছুদিনের জন্মও বন্ধ থাকিবে কেন ? কোন স্থানে হঠাৎ হিংসামূলক কাৰ্য্য ঘটিলে ইহাই যদি তাহার অবশুস্তাবী পরিণাম হয় তাহা হইলে অহিংস সংঘর্ষের নাঁতি ও প্রয়োগ-কৌশলের মধ্যে নিশ্চয়ই কোন ক্রটি আছে। আমাদের মনে হইল, এই শ্রেণীর অপ্রত্যাশিত ঘটনা একেবারেই ঘটিবে না, এমন কোন নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া অসম্ভব। ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি নরনারীকে অহিংসার তত্ত্ব আচরণে স্থশিক্ষিত করিয়া তাহার পর কি আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে ? এমন কি, তাহাও যদি সম্ভব হয়, তথাপি আমাদের মধ্যে কয়জন বলিতে পারে যে, পুলিশের চরম তুর্ব্যবহারের সন্মুখেও সম্পূর্ণ শাস্তভাবে অবস্থান করিবে ? যদি ইহাতেও আমরা দক্ষম হই তাহা হইলেও অসংগ্য প্ররোচক চর এবং ঐ শ্রেণীর বর্ণচোরা, যাহারা আন্দোলনে যোগ দিয়া নিজেরাও বলপ্রয়োগ করিলে এবং অপস্তুকও বলপ্রয়োগ করিতে উত্তেজিত করিবে, তাহাদিগকে এড়ান যাইবে ি স্থিপ্যা অতএব ইহাই যদি আমাদের কার্য্যের একমাত্র মানদণ্ড হয় তাহা হইলে অহিস্ প্রতিরোধের উপায় সর্বাদাই ব্যর্থ হইবে।

এই উপায়ের কার্যকারিতার বিশ্বাস করিরাই আমরা ইহা স্বীকার করিয়া-ছিলাম এবং কংগ্রেসও ইহা গ্রহণ করিয়াছিল। গান্ধিলী এই নীতি দেশের সম্মৃথে কেবলমাত্র ন্যায়সঙ্গত উপায়রূপেই স্থাপন করেন নাই, আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে অধিকতর কার্যকরী বলিয়াই উপস্থিত করিয়াছিলেন। 'অহিংসা' এই নামটি নীতিবাচক হইলেও ইহা এক সক্রিয় উপায় এবং অত্যাচারীর

#### জওহরলাগ নেহরু

নিকট নিরীহভাবে বশ্বতা-স্বীকারের বিপরীত। ইহা কাপুরুবের কর্মবিমৃথতা নহে, ইহা শক্তিমানের অন্তায় ও জাতীয় পরাধীনতার বিরুদ্ধে ভ্রুক্তেপহীন উপেক্ষা। কিন্তু ধদি অল্পসংখ্যক ব্যক্তি বন্ধুর ছ্নুবেশে,—আমাদের শক্রও হইতে পারে—তাহাদের হঠকারিতায় আমাদের আন্দোলন বিপর্যন্ত করিয়া দিতে পারে তাহা হইলে সাহসী ও শক্তিমানের মূল্য কি ?

গাদ্ধিজী তাঁহার অতুলনীয় বাগিতা দারা শান্তপূর্ণ অসহবোগ এবং আহিংসার পথ সকলকে গ্রহণ করিতে প্রবৃত্তিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভাষা সরল আড়ম্বরহীন, তাঁহার কণ্ঠমর স্পষ্ট এবং নিরুদ্ধি। কিন্তু বাহিরে তিনি ধীর প্রশান্ত হইলেও তাঁহার অন্তরে ছিল বহিজালাদীপ্ত পুঞ্জীভূত আবেগ, তাঁহার কণ্ঠাচ্চারিত প্রত্যেকটি শব্দ আমাদের হৃদয়ে ও মনে শরবং বিদ্ধ হইয়া এক অপূর্ব্ব উন্মাদনা স্বৃত্তি করিত। তাঁহার নির্দ্দেশিত পথ কঠিন ও বিশ্ববহল কিন্তু তাহা বীরের পথ। মনে হইত, ইহা আমাদিগকে প্রার্থিত স্বাধীনতার স্বর্গে লইয়া যাইবে। এই আশায় বুক বাঁধিয়া আমরা অগ্রসর হইয়াছিলাম। ১৯২০ সালে তিনি "তরবারির পথ" শীর্ষক এক বিধ্যাত প্রবন্ধে লিবিয়াছিলেন—

"বেখানে সমস্তা কাপুক্ষতা না বলপ্রয়োগ, আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমি সেধানে বলপ্রয়োগ করিতেই বলিব . . . ভারতবর্ধ কাপুক্ষের মত নিরুপায় হইয়া অসীম অমর্যাদা বহন করিতেছে, এই দৃষ্ঠ অপেকা বরং আমি দেখিতে চাই, সে তরবারি হস্তে আত্মসমান রক্ষার জন্ত দণ্ডায়মান হইয়াছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস, অহিংসা হিংসা হইতে বহু গুণুণ শ্রেষ্ঠতর এবং শান্তিদান অপেকা ক্ষমা অধিকতর পৌক্ষবাঞ্চক। ক্ষমা বীর্গ্য ভূষণম।

"কিন্তু যেপানে শাক্তি দেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাহা প্রয়োগ করা হয় না,—ক্ষমা সেইথানেই। নিরুপায় ভীরুর ক্ষমার ভাগ অর্থহীন। মার্জ্জার কর্ত্ত্বক ছিন্নবিচ্ছিন্ন মৃষিক কথনই তাহাকে ক্ষমা করিতে পারে না . কিন্তু আমি ভারতবর্ষকে এত অসহায় মনে করি না, নিজেকেও তাহা

"আমাকে কেহ ভুল বুঝিবেন না, শক্তি কেবল দৈহিক বল হইতে আদে না, অনুমনীয় ইচ্ছাশক্তি হইতেই উহা আসিয়া থাকে . . .

"আমি স্বপ্নবিলাসী নহি। আমি নিজেকে একজন কুশলকর্মা আদর্শবাদী বলিয়া দাবী করি। অহিংসা কেবল ঋষি ও মুনিগণের ধর্ম নহে—ইহা সাধারণ মান্ত্যেরও ধর্ম। বলপ্রয়োগ পশুর ধর্ম—মান্ত্যের ধর্ম অহিংসা। পশুর মধ্যে আজিক শক্তি নিদ্রিত, সে বাহুবল ছাড়া আর কিছু বুঝে না, কিন্তু মান্ত্যের মধ্যাদা তাহাকে উচ্চতর নীতি—আজিক শক্তি গ্রহণ করিতে প্রেরণা দেয়।

## অহিংসা ও ভরবারির পথ

2

"এই কারণে আমি ভারতবর্ষের সম্মুথে আন্মোৎসর্গের স্থ্রাচীন নীতি উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি। সত্যাগ্রহের মূল এবং শাখাপ্রশাধা, অসহযোগ, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ, প্রাচীন আত্মসংঘমের নৃতন নাম মাত্র। মে সকল ঋষি চারিদিকে হিংদার মধ্যেও অহিংসানীতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহারা নিউটন অপেক্ষাও অধিকতর প্রতিভাশালী, তাঁহারা ওয়েলিংটন অপেক্ষাও বড় ঘোদ্ধা ছিলেন। তাঁহারা অস্ত্রপ্রোগ-কৌশলী হইয়াও উহার অপ্রপ্রোজনীয়তা অস্কৃত্র করিয়াছিলেন এবং শ্রাস্ত ক্লাস্ত জগংকে শিখাইয়াছিলেন যে মুক্তির পথ অহিংসার মধা দিয়া, হিংসার মধা দিয়া নহে।

"অহিংসার সক্রিয় অবস্থা হইল—সচেতনভাবে তুঃথ বরণ করা। ইহা অক্সায়কারীর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ নহে, ইহা অত্যাচারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের আত্মার শক্তি প্রয়োগ করা। এই নীতি দ্বারা জীবন গঠন করিয়া তুলিলে একক নিঃসঙ্গ ব্যক্তিও অক্সায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সামাজ্যকে উপেক্ষা করিয়াও নিজের সন্মান, নিজের ধর্ম, নিজের আ্যাকে রক্ষা করিতে পারে এবং সেই সামাজ্যকে ধ্বংস ও পুনর্গঠন করিতে পারে।

"মতএব অহিংসা হুর্বলের ধর্ম বলিয়া আনি ভারতবাসীকে গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। আমার ইচ্ছা, ভারতবর্ষ নিজের শক্তি সামর্থ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থাকিয়াই অহিংস আচরণ করুক। আমি দেখিতে চাই, ভারতবর্ষ ভাহার অপরাজিত আত্মাকে চিন্তুক,—নাহা সমস্ত শারীরিক দৌর্বল্যের উদ্ধেজমুগৌরবে সম্মত এবং নাহা সমগ্র জন্তর পাশববন প্রতিহত করিতে পারে . . .

"আমি সিন্ফিন্ আন্দোলন হইতে অসহযোগকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখি, ইহা হিংসার সহিত পাশাপাশি আন্দোলনরপে চলিতে পারে না। যাহারা হিংসামূলক কার্যো বিশ্বাসী তাহাদিগকে আমি এই শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনকে
পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিতেছি, ইহা কথনও আভ্যন্তরিক ছর্ববলতায় বার্থ
হইবে না, কেবল উপযুক্ত সাড়ার অভাবেই ইহা বার্থ হইতে পারে এবং
তাহাই প্রকৃত সন্ধটের সময়। অনেক উন্নতহদয় বার্তি জাতীয় অপ্মান
আর সহু করিতে না পারিয়া তাঁহাদের ক্রোধের চরিতার্থতা খুঁজিতেছেন,
তাঁহারা হিংসা অবলম্বন করিবেন কিন্তু আমার মনে হয়, তাঁহারা তাঁহাদিগকে
অথবা তাঁহাদের দেশকে অত্যায় হতে মৃক্ত না করিয়াই বিনপ্ত হইবেন। ভারতবর্ষ
তর্বারির পথ গ্রহণ করিলে সাম্মিক জয়লাভ করিতে পারে কিন্তু সেই
ভারতবর্ষে আমার গর্ব্ব করিবার কিছুই থাকিবে না। আমি ভারতবর্ষর
ভক্ত, কেননা, আমার সমস্তই তাহার দান, আমি পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি, সমগ্র
জগৎকে দিবার জন্ত তাহার এক বার্ত্তা আছে।"

#### জওহরলাল নেহরু

এই সকল যুক্তিতে আমরা বিচলিত হইয়াছিলাম। কিন্তু কি আমরা, কি সমগ্রভাবে জাতীয় কংগ্রেম, অহিংস উপায়কে ধর্মের মত অথবা সংশয়হীন মূলমন্ত্ররূপে গ্রহণ করে নাই, করা সন্তবপরও ছিল না। বিশেষ ফললাভের জন্ত ইহা একটি উপায়রূপে অবল্ধিত হইয়াছিল এবং সেই ফলের দ্বারাই ইহার চ্ডান্ত বিচার সন্তব। ব্যক্তিবিশেষ ইহাকে ধর্মের মত অথবা অত্যজ্ঞা মূলমন্ত্রের মত গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু কোনও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক থাকিয়া তাহা পারে না। চৌরীচাওরা এবং তাহার পরবর্তী ঘটনাগুলি দেখিয়া আমরা অহিংস উপায়ের সার্থকতা নৃতন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থাগিত রাখা সম্পর্কে গান্ধিজীর যুক্তিই যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের বিরুদ্ধনারীরা সর্ব্বাহ্ এমন অবস্থার স্বাহ্নি করিয়া তুলিতে পারিবে যাহার কলে আন্দোলন ত্যাগ করা ছাড়া গতান্তর থাকিবে না। অহিংস উপায়ের মধােই ক্রটি রহিয়াছে, না গান্ধিজী বেভাবে ব্যাখ্যা করিতেছেন তাহাই ভূল ? বাহাই হউক, তিনিই ইহার আবিদ্ধারক ও প্রষ্টা, অতএব ইহার ভাল মন্দ বিচার করিবার তিনি অপেক্ষা আর কে আছে ? তিনি না থাকিলে আমাদের আন্দোলন কোথায় থাকিত ?

বহুবর্ষ পরে ১৯৩০-এর আইন অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্বের গান্ধিজী সস্তোষজনকভাবে এই সমস্তার মীমাংসা করিয়াছিলেন। তিনি প্রচার করিলেন, কোন স্থানে বলপ্রয়োগের আক্ষািক ঘটনার ফলে আন্দোলন ত্যাগ করা হইবে না ঐ শ্রেণীর অপরিহার্য্য ঘটনার ফলে যদি অহিংস উপায়ে সংঘর্ষ অচল হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, সর্বপ্তাই অহিংসা একটি আদর্শ উপায নহে। কিন্তু গাদ্ধিজী ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার নিকট অহিংস উপায় অভ্রাপ্ত এবং যে কোন অবস্থায়, এমন কি, বিরুদ্ধ পারিপার্থিক অবস্থায়ও, সীমাবদ্ধভাবে ইহা লইয়া কার্য্য করা যাইতে পারে। অহিংস নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করিয়া গান্ধিজী যে এই ব্যাথা দিলেন তাহা তাঁহার মান্সিক জ্মবিকাশের ফল কিন। আমি জানি না। ১৯২২-এর ফেব্রুয়ারী মাদে নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি বর্জনের কারণ কার্য্যতঃ কেবলমাত্র 'চৌরীচাওরা' নহে, অথচ অধিকাংশ লোকের তাহাই বিশ্বাস। 'চৌরীচাওরা' একটা চরম পারণতি মাত্র। গান্ধিল্পী প্রায়ই তাঁহার বিবেকের অমুভৃতি অমুযায়ী কার্য্য করিয়া থাকেন। জনসাধারণের সহিত দীর্ঘ ঘনিষ্ঠতার ফলে অক্তান্ত মহান জননেতাপণের মতই সাধারণের চিন্তা, কর্মপ্রবণতা এবং তাহাদের শক্তিসম্পর্কে সম্যুক ধারণা করিবার তাঁহার এক আশ্চর্যা শক্তি জন্মিয়াছিল। এই অহুভৃতির আবেগই তাঁহার কর্মের নিয়ামক। পরে অবশ্য বিশ্বিত ও বিক্ষুর সহকর্মীদিগকে প্রবোধ দিবার জন্ম তাঁহার অমুভূতিলক

## অহিংসা ও ভরবারির পথ

দিদ্ধান্তকে তিনি যুক্তির আবরণ দিতে চেষ্টা করেন। এই আবরণ প্রায়ই অসম্পূর্ণ হইত। 'চৌরীচাওরা'র পর আমাদের এইরূপই মনে হইয়াছিল। তথন আমাদের আন্দোলন দৃষ্ঠাতঃ শক্তিশালী এবং দেশব্যাপী উৎসাহসত্তেও ভাকিয়া পড়িতেছিল। সমস্ত সঙ্গ্য ও শৃঙ্খলা বিলুপ্ত হইতেছিল। আমাদের কর্মীরা সকলেই কারাগারে এবং জনসাধারণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আন্দোলন পরিচালনা করিবার অল্প শিকাই পাইয়াছিল। যে কোন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া কংগ্রেস-ক্মিটির ভার গ্রহণ করিত। প্রকৃত প্রস্তাবে বহু অবাঙ্কনীয় ব্যক্তি, এমন কি, প্ররোচক গুপ্তচরেরা পর্যান্ত আগাইয়া আসিয়া কংগ্রেস ও বিলাক্ত পরিচালনা করিতে লাগিল। ইহাদিগকে সংয্ত করিবার কোন উপায় ছিল না।

অবশ্য বৃহং আন্দোলনে এরপ ঘটনা অবশ্যস্তাবী। নেতাদিগকৈ সর্বাথে কারাগারে যাইতে হইবে এবং কাজ চালাইবার জন্য অপরের উপর বিশ্বাস করিতে হইবে। জনসাধারণকে বড়জোর কতকগুলি সহজ কাজ করিতে ও কোন কোন কাজ হইতে বিরত থাকিতে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ১৯৩০-এর পূর্ব্বে কয়েক বংসর ধরিয়া এই শ্রেণীর কিছু শিক্ষা আমরা দিয়াছিলাম। তাহার ফলে ১৯৩০ এবং ১৯৩২-এর আইন আমান্ত আন্দোলন সক্ষবদ্ধ, স্বশৃদ্ধাল ও শক্তিশালী হইয়াছিল। ১৯২১—২২-এ ইহার অভাব ছিল, তথন জনসাধারণের উৎসাহ উত্তেজনার পশ্চাতে বিশেষ কিছুই ছিল না। অতএব আন্দোলন চলিলে যে নানাস্থানে ললপ্রয়োগ ও উৎপাতের সংখ্যারির পাইত ইহা নিঃসন্দেহ ও তাহার ফলে গভর্গমেন্ট রক্তাক্ত উপায়ে তাহা দমন করিয়া ফেলিয়া এক ভয়াবহ অবস্থার স্বৃষ্টি করিত যাহার প্রতিক্রিয়ায় জনসাধারণ ভত্রভঙ্গ হইয়া পডিত।

এই সকল যুক্তি এবং ঘটনা পাদ্ধিজীর মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং এই স্ত্র পরিয়া অহিংস উপায়ে আন্দোলন পরিচালনার ইচ্ছা সত্ত্বেও তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত ইইয়াছিলেন তাহা ওব্যাস্ত। ক্রমাবনতি নিরোধ করিয়া তিনি নৃতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। এক স্বতম্ব ভূমি হইতে দৃষ্টিপাত করিলে তাঁহার এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু সেই দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত অহিংসা নীতির কোনও সম্পর্ক নাই। তুই কূল বজায় রাথিয়া এখানে চলা কঠিন। অবশ্ব আক্মিক হিংসার প্রতিক্রিয়ায় রক্তাক্ত দমননীতি অবলম্বিত হইলেও জাতীয় আন্দোলন একেবারে নিভিয়া যাইত না, কেন না, এই শ্রেণীর আন্দোলন ভ্রমরাশির মধ্য হইতেও পুনরায় জ্বলিয়া উঠে। সময় সময় সাময়িক অবসাদের দিনে সমস্তাপ্তিল স্পষ্টভাবে বুঝা যায় এবং চিত্তে দৃঢ়তার সঞ্চার হয়। সাময়িক অবসাদ বা

#### জওহরলাল নেহরু

আপাতপরাজয় বড় কথা নহে, আদর্শ ও কর্মনীতি বড় কথা। জনসাধারণ
যদি কর্মনীতিকে কলঙ্কমৃক্ত রাখিতে পারে তাহা হইলে অল্পদিনেই অবসাদ
দূর হইয়া যায়। ১৯২১-২২-এ আমাদের কর্মনীতি ও উদ্দেশ্য কি ছিল ?
আমাদের অস্পষ্ট স্বরাজ এবং অহিংস সংঘর্ষের পশ্চাতে কোন স্কুস্প্ট মতবাদ
ছিল না। যদি ব্যাপকভাবে আক্মিক বলপ্রয়োগের প্রাত্ত্র্ভাব ঘটিত তাহা
হইলে অহিংসনীতি স্বভাবতঃই বিনষ্ট হইত এবং পূর্ব্বক্ষিত স্বরাজেও আক্রিয়া
ধরিবার কিছু থাকিত না। সাধারণতঃ দীর্ঘকাল আন্দোলন চালাইবার মত
পর্যাপ্ত শক্তি জনসাধারণের নাই। কংগ্রেসের প্রতি সহাম্নভৃতি এবং বিদেশী
শাসনের প্রতি অসম্ভোষ যতই ব্যাপক হউক না কেন আমাদের উপযুক্ত
মেক্লদণ্ড ও স্ত্রশক্তি ছিল না। এমন আন্দোলন দীর্ঘয়ায়ী হয় না। এমন
কি, যাহারা সাময়িক উত্তেজনায় কারাগারে আসিয়াছিল তাহারা শীঘ্রই একটা
মিটমাট প্রত্যাশা করিত।

অতএব একটা নৈরাশুজনিত প্রতিক্রিয়াসত্ত্বেও ১৯২২-এ নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি স্থগিত রাথার সিদ্ধান্ত ঠিকই হইয়াছিল; তবে মনে হয় ইহা আরও স্বষ্ঠভাবে করা যাইত।

যাহা হউক, সহসা আন্দোলনের গতি ক্ষম হওয়ায় প্রতিক্রিয়ার মৃথে উহাই সম্ভবতঃ দেশে এক নৃতন বিপত্তির স্পষ্ট করিল। রাজনৈতিক সভ্যর্থে নিফল ও আকস্মিক হিংসা বন্ধ হইলেও অবক্রম হিংসা বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল এবং সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কয়েক বংদ্ধরে সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ ইহার ফলেই তীর হইয়াছে। রাষ্ট্রক্রেরে প্রগতিবিরোধী বিভিন্নশ্রেণীর সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বিশাল জনসভ্য-সমর্থিত অসহযোগ ও নিক্রপদ্রব প্রতিরোধ মান্দোলনের চাপে লুকাইয়া থাকিতে বাধাঁ হইয়াছিল, এই অবস্থার স্থাযোগ তাহারা বাহিরে আসিল। গুপ্তচরগণ এবং যাহারা কলহ বাধাইয়া কর্তৃপক্ষকে সম্ভষ্ট করিতে চাহে এরূপ অনেকে কাজে লাগিয়া গেল। মোপলা বিদ্রোহ ও অস্বাভাবিক নিষ্ঠ্রতার সহিত উহার দনন—বদ্ধনার রেলওয়ে মালগাড়ীতে বোঝাই মোপলা বন্দীদের শোচনীয় মৃত্যা—সাম্প্রদায়িক অসন্তোষ প্রচারকারীদিগকে একটা স্থামাগ দিল। যদি নির্কণন্তব প্রতিরোধ স্থগিত করা না হইত এবং যদি গভর্গমেন্ট আন্দোলন দমন করিয়া ফোলিতেন তাহা হইলে হয়তো এত সাম্প্রদায়িক তিক্ততা দেখা দিত না এবং পরবর্ত্তীকালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্ত এত উৎসাহ অবশিষ্ট থাকিত না।

নিরুপস্তব প্রতিরোধ প্রত্যাহৃত হইবার পর আর একটি ঘটনার ফল ভিন্নরূপ হইতে পারিত। নিরুপস্তব প্রতিরোধের প্রথম তরঙ্গে গভর্গমেন্ট চমকিত ও ভীত হইলেন। তংকালীন বড়লাট লর্ড রেডিং প্রকাশ্য বক্তৃতায়

## অহিংসা ও তরবারির পথ

বলিলেন, তিনি ি ক র্বাবিমৃত হইয়াছেন। তথন যুবরাজ ভারতবর্ধে, তাঁহার এই উপস্থিতির ফলে গভর্ণমেটের দায়িত্ব অনেকথানি বাড়িয়াছিল। ১৯২১-এর ডিসেম্বর মাদের প্রথম ভাগে ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ হইবার কিঞিৎ পরেই গভর্ণনেত্র কংগ্রেসের সহিত আপোষের জন্ম চেষ্টিত হইলেন। যুবরাজের কলিকাতা আগমন উপলক্ষ্যেই ইহার ফুচনা হইল। দেশবন্ধ দাশের (তথন তিনি জেলে) সহিত বাশলা গভর্ণমেন্টের প্রতিনিধিদের কিছু ঘরোয়া আলোচনা হইল। গভর্ণমেন্ট ও কংগ্রেসের প্রতিনিনিদের লইয়া একটি ক্ষুম্র গোলটেবিল বৈঠক বসাইবার প্রস্তাব উঠিল। গান্ধিজী দাবী করিলেন, এই বৈঠকে করাচীতে বন্দী মৌলানা মহম্মদ আলীকেও উপস্থিত থাকিবার স্থযোগ मिटा इटेरव। **এই मार्वीद फटनटे श्रन्थाय कां** मिया श्रन्। গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই সম্মত হইলেন না। গান্ধিজীর এই মনোভাব দেশবন্ধ দাশের মনঃপুত হয় नारे। जिनि कादाद वाश्रिद यामिया প্রকাশ্যে ইহার সমালোচনা করিলেন এবং বলিলেন, গান্ধিজী ভুল করিয়াছেন। আনরা অনেকে (তথন জেলে) घটनात विञ्चल विवद् ना जानाव म्हरी किंद्र वृतिया छेठिएल भाविनाम ना। যাহ। হউক, ইহা মনে হইল তথন ঐ শ্রেণীর সম্মেলনের সার্থকতা অতি অল্পই। যুবরাজের কলিকাতা পরিদর্শন ব্যাপারটা ভালভাবে নির্বাহ করিবার জন্মই গভর্ণমেন্ট উদগ্রীব ও উল্লোগী হইয়াছিলেন। আমাদের মূল সমস্যাগুলির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক ছিল না। নয় বংসর পরে ান কংগ্রেস ও জাতি অধিকতর শক্তিশালী তথনও দেখা গিয়াছে যে, এই শ্রেণীর সম্মেলনে বিশেষ কোনও कन रुप्र नाहे। किन्नु हेश ছाডिया नित्न आमात्र निक्रे शासिकीत, महत्त्रान আলীর উপস্থিতির দাবী সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হইয়াছিল। কেবল কংগ্রেদ নেতার্কপে নহে, দমন্ত খিলাফতের প্রশ্ন কংগ্রেদের এক মুধ্য দমস্তা, তথন থিলাফত নেতারপেও তাঁহার উপস্থিতির একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। রাষ্ট্রক্ষেত্রে একজন সহক্ষীকে বর্জন করিতে হয় এমন কোনও কর্মকৌশলই প্রশ্নন্ত নহে। গভর্গমেন্ট যে তাঁহাকে করেম্বর্জি দিতে স্বীকৃত इटेलन ना **जारा इटे**ल्डिंट वाका क्षण य, मत्मलदन कान्छ क्ललास्डित সম্ভাবনা নাই।

আমি ও পিতা বিভিন্ন অপরাধে ও বিভিন্ন ধারায় ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলাম। বিচার একটা প্রহসনের অভিনয় মাত্র এবং আমরা নির্ময়ত উহাতে কোন অংশ গ্রহণ করি নাই। অবশু আমাদের কার্যাপদ্ধতি ও বক্তৃতায় অতি সহজেই দণ্ড দিবার মত অনেক উপাদান ছিল। কিন্তু কার্যাতঃ যে অভিযোগ করা হইল তাহা অপূর্ব্ধ! বে-আইনী ঘোষিত কংগ্রেসের স্বেচ্ছাদেবক সজ্জের সদস্তর্ব্বেপ পিতাকে বিচার করা হইল এবং এই অপরাধের প্রমাণস্কর্ব্বপ

তাঁহার হিন্দীতে দন্তথত করা একথানি বিজ্ঞপ্তিপত্র দাখিল করা হইল। দন্তথত তাঁহার নিজের সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি ইতিপূর্ব্বে কদাচিৎ হিন্দীতে নাম স্বাক্ষর করিয়াছেন এবং অতি অল্পলাকই তাঁহার হিন্দী দন্তথত সনাক্ত করিতে পারে। ছিন্ন মলিন বসন পরিহিত একটি ভন্তলোককে হাজির করা হইল এবং ক্রে পৃথক করিয়া দন্তথত সনাক্ত করিল। লোকটি নিরেট নিরক্ষর; কেন না, সে কাগজটি উন্টা করিয়া ধরিয়া পরীক্ষা করিতেছিল। পিতার বিচারকালে আমার চারি বৎসবের কন্তার অদৃষ্টে প্রথম আদালতের কাঠগড়ায় উঠিবার সোভাগ্য হইয়াছিল। আমার পিতা বিচারকালে তাহাকে কোলে করিয়া বিস্যাহিলেন।

শামার অপরাধ হইল হরতালের বিজ্ঞাপন বিলি করা। তথনকার আইনে
ইহা অপরাধ ছিল না। অবস্থা ইদানিং ডোমিনিয়ান্ টেটাসের দিকে আমাদের
ক্রত অগ্রসর হওয়ার ফলে উহা এখন বে-আইনী হইয়াছে। যাহা হউক,
আমার কারাদও হইল। তিন মাস পরে কারাগারে যখন আমি পিতা ও
অক্যান্তের সহিত আছি, তখন শুনিলাম যে, কোনও কর্তৃত্বানীয় ব্যক্তি কাগজপত্র
পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়ছেন যে, আমার কারাদও ভুল
হইয়াছে এবং আমাকে ছাডিয়া দেওয়া হইবে। আমি আক্রয়া হইলাম;
কেন না, আমার পক্ষ হইতে কেহ কোন তবির করে নাই। নিরুপত্রব
প্রতিরোধ প্রতাহারের ফলেই বিচার্ফল প্রংপরীক্ষা কার্যো নবচেতনার সঞ্চার
হইয়াছিল। পিতাকে ছাডিয়া বিষ্ণাচিত্তে কারাগার হইতে বহির্গত হইলাম।

কারাপার হইতে বাহির হইয়াই আমি আহম্মদাবাদে গাদ্ধিজীর সহিত সাক্ষাতের সদ্ধন্ধ করিলাম। কিন্তু আমি উপস্থিত হইবার পূর্বেই তিনি প্রেপ্তার হইয়াছিলেন। আমি সবরমতি জেলে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাং করিলাম। আমি তাঁহার বিচারকালে উপস্থিত ছিলাম। ইহা এক চিরশ্বরণীয় ঘটনা এবং যাঁহারা সেথানে উপস্থিত ছিলেন কেহই জীবনে বিশ্বত হইবেন না। ইংরাজ জজ মযাাদার সহিত সৌজ্ঞপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। আদালতে গাদ্ধিজীর বির্তি সকলকে বিচলিত করিয়াছিল। আমরা মালোডিত হৃদয় লইয়া বিচারগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিলাম, তাঁহার মৃত্তি এবং জীবস্তু ভাষা মানসপটে অন্ধিত হইয়া রহিল।

আহমদাবাদ হইতে ফিরিলাম। বরু ও সহকর্মীগণ কারাগারে, নি:সদ একাকীত্ব আমাকে পীড়িত করিতে লাগিল। আমি দেখিলাম, স্থানীয় কংগ্রেদ কমিটির অন্তিত্ব প্রায় বিল্পু। অতএব পুনরায় আত্মনিয়োগ করিলাম। বিদেশী বন্ধ বয়কট আন্দোলনের দিকে আমার কোঁক পড়িল। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত হইলেও ইহা চলিতেছিল। এলাহাবাদের প্রায় সমস্ত বন্ধ

## অহিংসা ও তরবারির পথ

বাবসাধীই বিদেশী বন্ধ ক্রম-বিক্রম বন্ধ করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন এক এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ম তাঁহারা একটি সমিতি গঠন করিমাছিলেন। এই সমিতির নিয়ম ছিল যে, কেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে তাহাকে অর্থনণ্ড দিতে ইইবে। আমি দেখিলাম, কতকগুলি বড় বড় বন্ধ ব্যবসাধী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া বিদেশী বন্ধ আমদানী করিতেছেন। গাঁহারা প্রতিশ্রুতি পালন করিতেছেন ইহা তাঁহাদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার। আমরা তর্ক-বিতর্ক করিলাম, কোন ফল হইল না। বন্ধব্যবসাধী সমিতিও বিশেষ কিছু করিতে পারিলেন না। আমরা স্থির করিলাম, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারীর দোকানে পিকেটিং করা হইবে। পিকেটিং-এর ইন্ধিতেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল; তাঁহারা জরিমানা দিয়া ন্তন প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন। জরিমানার টাকা বন্ধব্যবসাধী সমিতি গ্রহণ করিলেন।

আমি এবং যে দকল সহকর্মী ব্যবসায়ীদের সহিত কাথাবার্তায় যোগ দিয়াছিলাম, ইহার ছই-তিন দিন পরেই দকলে মিলিয়া গ্রেপ্তার হইলাম। আমাদের বিক্ষান্ধ বলপ্রয়োগের ভীতিপ্রদর্শন, ও জবরদন্তি করিয়া টাকা আদায়ের অভিযোগ উপস্থিত করা হইল। আমাকে রাজন্মোহ প্রচার ও আরও ক্ষেকটি অপরাধে অভিযুক্ত করা হইল। আমা আয়াপক্ষ সমর্থন না করিয়া আদালতে একটি স্থলীর্ঘ বিবৃতি দিলাম। আমাকে তিন দকায় শাস্তি দেওয়া হইল। বলপ্রয়োগ ও মর্থ আদায়ের অভিযোগ রহিল কিন্তু রাজনোহের অভিযোগ প্রত্যাহ্বত ইহার কারণ এই যে, আমার শাস্তি কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট বিবেচনা করিয়াছিলেন। আমার যতদূর স্থাবণ হয় তাহাতে তিন দকার মধ্যে, ছই দকায় আঠার মাস করিয়া সম্প্রম কারাদ্রও ইইয়াছিল, তবে উভয় দপ্ত একসঙ্গে চলিবে ইহাই ছিলু আদেশ। আমার মোট কারাদ্রও ইইল এক বংসর নয় মাস। ইহাই আমার দিতীয় বার শান্তি। প্রায় ছয় সপ্তাহ বাহিরে কাটাইয়া আমি পুনরায় কারাগারে কিবিয়া গেলাম।

# ১৩ লক্ষ্ণে জেল

রাজনৈতিক অপরাধে কারাদণ্ড ১৯২১-এর ভারতবর্ধে কিছু নৃতন ঘটনা नरह। दक्ष्चक जात्मानातत मगर श्हेराज्हे त्नारक विरुग्यजात क्याग्र জেলে যাইতেছিল। ইহার অধিকাংশ কারাদণ্ডই অত্যন্ত দীর্ঘ। বিনাবিচারে অন্তরীণে আবদ্ধ করার ব্যবস্থাও ছিল। সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জননায়ক লোকমান্ত जिनक পরিণত বয়সে দীর্ঘ ছয় বংসরের কারাদর্ভে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। মহাযুদ্ধের সময় অন্তরীণ ও কারাদও মৃত্মুত্ ঘটিতে লাগিল, ষড়যন্তের মামলা সচরাচরের ঘটনা হইয়া উঠিল। সাধারণতঃ মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবঞ্ছীবন নির্ব্বাসন দত্তে উহার পরিণতি ঘটিত। মহাযুদ্ধের সময় আলী-ভ্রাতৃদয় ও মৌলানা আবল কালাম আজাদ অস্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে পাঞ্চাবে সামরিক আইনের আমলে বহুলোকের ভাক পড়িল। ষড়যন্ত্রের মামলায় এবং সরাসরি জন্মীবিচাবে বহুলোক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল। কাজেই রাজনৈতিক অপরাধে কারাদণ্ড ভারতে সচরাচর ঘটনাই হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ইতিপূর্বে কেহ স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে নাই। ইতিপূর্ব্বে কোন ব্যক্তির রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ অথবা গোয়েন্দা পুলিশের কোপদৃষ্টির ফলে কারাদণ্ডের সম্ভাবনা ঘটিত কিন্তু তথন আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়া কারাদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার চেষ্টা চলিত। অবশ্ব দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে গান্ধিজী ও তাঁহার সহস্র সহস্র অত্নচর স্বতম্ন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন।

১৯২১-এ কারাগার ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। কারাগারের নির্মম লৌহ্ছার উন্মৃক হইয়া যথন একজন নৃতন কয়েণীকে গ্রাস করে, তাহার পর কি ঘটে অল্ল লোকেই তাহা জানিত। আমরা কল্পনা করিতাম কয়েণীর। অত্যস্ত বেপরোয়া এরং ভয়য়র প্রকৃতির ছয় লোক। সেথানে নির্জ্জনতা, অপমান, নির্মাতন এবং সর্কোপরি অনিশ্চিতের ভীতি রহিয়াছে, ইহাই আমাদের ধারণা ছিল। ১৯২০ সাল হইতে ক্রমাগত জেলে য়াওয়ার জল্পনা ও বহুসংখ্যক সহক্রমীর কারাগমনের ফলে আমাদের স্বতংক্ষৃত্ত ছাণা ও আপত্তির তীব্রতা মন্দীভ্ত হইয়াছিল। কিন্তু মনে মনে নিজেকে ষতই প্রস্তুত করা য়াউক নাকেন, প্রথম লৌহলার-পথে প্রবেশকালে মানসিক উত্তেজনা ও অনিশ্চিত প্রত্যাশার আবেগ হইতে নিতার পাওয়া য়য় না। ইহার পর গত তের

বংসরে কার্য্যতঃ দণ্ডবিধি আইনের বছ বিভিন্ন ধারায় দণ্ডিত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে রাজনৈতিক অপরাধে অস্ততঃ তিন লক্ষ নরনারী কারাগারে গিয়াছে विनिया आयात विश्वाम । ইहारमत मर्था महस्र महस्य वात्रशात कात्रागृहरू গিয়াছেন, কারাভ্যস্তরে কি আছে তাহাও তাঁহাদের উত্তমরূপে জানা ছিল। সেই অস্বাভাবিক নিরানন্দ নির্যাতন এবং ভয়াবহ বৈচিত্র্যহীন জীবন্যাত্রার সহিত নিজেকে যতটুকু থাপ থাওয়াইতে পারা যায় সে চেষ্টা সকলেই অল্প-বিস্তর করিয়াছেন। অভ্যাসে মামুষের অনেক কিছুই সহিয়া যায়। আমরাও ক্রমে ইহাতে অভ্যন্ত হইয়া উঠিলাম, কিন্তু তথাপি যতবার জেলে গিয়াছি, দারদেশে সেই পুরাতন উত্তেজনার অমুভৃতি জাগিয়াছে—রক্তে জাগিয়াছে লোকজন, যানবাহন, তরুলতা, বিস্তীর্ণ প্রসারিত প্রান্তর,— দীর্ঘকাল যাহাদের সহিত অদর্শন ঘটিবে এমন পরিচিত মুগগুলি সর্বশেষ বার দেখিবার জন্ত চক্ষু আপনা হইতেই পিছনে ফিরিয়া চাহিত। প্রথম কারাদণ্ড লইয়া যখন জেলে গিয়াছিলাম তথনকার দিনগুলি আমাদের ও কারাকর্মচারীদের উভয় পক্ষেরই অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার দিন। দলে দলে নতন ধরণের বন্দীদের আগমনে জেল কর্মচারীদের অবস্থা প্রায় অচল হইয়া উঠিল। এই নবাগতদের প্রতিদিন বন্ধিত বিপুল সংখ্যা এক অভতপূর্ব্ব বিয়ার মত মনে হইতে লাগিল, যাহা পরম্পরাগত সমস্ত প্রাচীন ব্যবস্থা বিপর্যান্ত করিয়া ফেলিবে। নবাগতদের লইয়া বিব্রত হইবার আরও কারণ এই যে, ইহার মধ্যে সকল শ্রেণীর লোক থাকিলেও অধিকাংশ মধ্যশ্রেণীর। যাহা হউক, সকল শ্রেণীর সমবায়ে গঠিত এই নবাগত দলের একটি বিষয়ে ঐক্য ছিল, তাহারা সাধারণ কয়েদী হইতে সম্পূর্ণরূপে পুথক এবং তাহাদের প্রতি চিরাচরিত আচরণ করা সহজ নহে। কর্ত্তপক্ষ ইহা ব্রিতে পারিলেন, কিন্তু প্রচলিত নিয়মের পরিবর্ত্তে কি করা ষাইতে পারে তাহার কোনও নজিরও নাই, অভিজ্ঞতাও নাই। সাধারণ কংগ্রেস वन्मीत्रा नित्रीर ७ मानाराम श्रकृतित लाक छिन ना এवः कात्राश्राघीरतत्र मधाउ তাহারা সংখ্যাধিকার শক্তি অনুভব করিত। কারাভাস্থার কি ঘটিতেছে দে সম্পর্কে জনসাধারণের জাগ্রত কৌতৃহল এবং বাহিরের আন্দোলনও গণনার বিষয় ছিল। এই শ্রেণীর উগ্র মনোভাব সত্ত্বেও সাধারণতঃ আমরা কারাকর্ত্তপক্ষের সহিত সহযোগিতাই কবিতাম। আমাদের সাহায্য না পাইলে কর্মচারীরা আরও বেশী মৃদ্ধিলে পড়িতেন। প্রায়শঃই জেলাবের অন্বরোধে বিভিন্ন ব্যারাকে গিয়া আমাদের স্বেচ্ছাদেবকদিগকে শাস্ত করিতে হইত কিম্বা কোনও নিয়ম মানিবার জন্ম অমুরোধ করিতে হইত।

আমরা স্বেচ্ছায় কারাবরণ করিয়াছি। অনেক স্বেচ্ছাদেবক আবার পাক্লেচক্রে বিনাকারাদণ্ডেই জেলে চুকিয়া পড়িয়াছে। অতএব পলায়ন করিবার

#### জওহরলাল নেহরু

প্রশ্ন এখানে উঠিতেই পারে না। ধর্দি কেই বাহিরে যাইতে চাহে তবে তাহার পক্ষে অন্নতপ্ত হওয়া কিয়া ভবিয়তে কোন আইন-বিরোধী কার্ম্য করিব না, এইরপ প্রতিশ্রুতি দিলেই যথেষ্ট হইত। পলায়নের চেষ্টা অত্যস্ত কলয়জনক বলিয়া বিবেচিত হইত এবং উহা আইন অমান্ত জনিত আন্দোলন হইতে পলায়নেরই অন্নরপ ছিল। আমাদের লক্ষ্ণৌ জেলের স্থাবিণ্টেণ্ডেণ্ট ইহা স্পষ্টই ব্বিতে পারিয়াছিলেন এবং তিনি প্রায়ই জেলারকে (ইনি একজন বান সাহেব) বলিতেন যে, তিনি যদি কতকগুলি কংগ্রেস বন্দীকে পলায়ন করিবার স্থ্যোগ দিতে কৃতকার্য্য হন তাহা হইলে তিনি (স্থাবিণেউণ্ডেন্ট) গভর্ণমেন্টের নিকট তাঁহার থা বাহাত্বর উপাধির জন্ত স্থাবিশ করিবেন।

আমাদের অধিকাংশ বন্দীকে কারাগারের মধ্যভাগে বড় বড় ব্যারাকে রাখা হইয়াছিল। আমাদের মধ্যে আঠার জনকে বাছিয়া লইয়া সম্ভবতঃ কিছু ভাল ব্যবহারের জন্ম এক পুরাতন তাঁতশালায় জায়গা দেওয়া হইয়াছিল। আমার পিতা, ছইজন সম্পর্কিত ভাতা এবং আমি স্বতয়তাবে বিশ ফুট দীর্ঘ এবং যোল ফুট প্রশস্ত একটি চালাঘরে স্থান পাইয়াছি। জেলের মধ্যে এক ব্যারাক হইতে অন্ম ব্যারাকে যাইবার স্বাধীনতা আমাদের ছিল। বাহিরের আর্মীয় স্বজনের সহিত প্রায়ই দেখা করিতে দেওয়া হইত। আমরা দৈনিক সংবাদপত্র পাইতাম। তাহাতে নৃতন নৃতন গ্রেকতার এবং আন্দোলনের সংবাদ কারাজীবনের মধ্যে উত্তেজনার স্কার করিত। আলাপ-মালোচনার আমাদের অনেক সময় কাটিত। লেগাপড়া করিবার স্ময়্য আমি অতি অল্পই পাইতাম।

আমি সকালবেলায় উঠিয়া আমাদের চেলা ঘরখানি ধুইয়া মুছিয়া পরিক্ষার করিতাম। পিতার ও আমার নিজের কাপড় কাচিতাম এবং কিছু সময় চরকায় স্ত। কাটিতাম। তথন শীতকাল, উত্তর ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। প্রথম করেক সপ্তাহ আমর। স্বেক্ছাসেবক্দিগকে শিকা দেওয়ার অধিকার পাইয়াছিলাম। বাহারা নিরক্ষর তাহাদিগকে আমরা কিছু হিন্দী ও উর্দ্ধু এবং অহান্ত প্রাথমিক বিষয় শিকা দিতাম। সন্ধাবেলায় আমরা 'ভলিবল' থেলিতাম।\*

শ সংবাদপত্রে একটি বিজ্ঞপপূর্ণ গল প্রচারিত হইয়াছিল এবং পুনঃ পুনঃ প্রতিষাদ কথা সত্ত্বে সাবে মাঝে ঐ গল প্রচার হয়। গলটা এই বে, য়ুক্তপ্রদেশের তদানীপ্তন গলতার হারকুট বাট্লার ছেলথানায় আমার পিতার জল্ঞ 'স্তাম্পেন' (মছা) পাঠাইতেন। স্থার হারকুট কারগারে আমার পিতার জল্ঞ কোন উপহারই পাঠান নাই। অপবা অস্থা কেহ তাহার জল্ঞ 'স্থাম্পেন' বা মছালাতীয় কোন পানীয়ও প্রেরণ করেন নাই। কংগ্রেমে অসহযোগ সৃহীত হইবার পর ১৯২০ সালে পিতা মন্ত্র পান পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এবং এই কালে তিনি মন্ত্র গ্রহণ করিতেন না।

## वदक्री दक्क

ক্রমে কড়াকড়ি বাড়িতে লাগিল। আমাদের সীমানার বাহিরে গিয়া **শশু** ব্যারাকে স্বেচ্ছাদেবকদের সহিত দেখা করা বন্ধ হইল। সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে পড়াইবার কান্ধও ফুরাইল।

মার্চ্চ মাদের প্রথম ভাগে জেল হইতে বাহির হইয়া ছয়-সাত সপ্তাহ পরে এপ্রিল মাদে জামি পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পিতাকে নৈনিতাল জেলে স্থানাত্তরিত করা হইয়াছে এবং তাঁহার প্রস্থানের পরই নৃতন নিয়ম জারী হইয়াছে। পূর্বের আমি যেখানে থাকিতাম, দেই বৃহৎ তাঁতশালা হইতে সমস্ত বন্দীকে লইয়া জেলের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড ব্যারাকে স্বতন্ত্র রাখা হইয়াছে। ব্যারাকগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে জেলের মধ্যে ক্লুল জেল। এক ব্যারাক হইতে অক্স ব্যারাকে সংবাদ আদান প্রদানের কোন উপায় ছিল না। দেখান্তনা এবং চিঠিপত্রের আদান প্রদান সঙ্কৃতিত করিয়া মাদে একবার করা হইল। থাছন্তর্য অতি সাধারণ, তবে আমরা প্রয়োজন মত খাল বাহির হইতে আনিবার অক্সমতি পাইয়াছিলাম।

আমি যে ব্যারাকে ছিলাম দেখানে প্রায় পঞ্চাশজন বন্দী ছিলেন। আমাদের বিছানাগুলির ব্যবধান ছিল তিন চার ফুট মাত্র। এজন্য আমাদিগকে ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া থাকিতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয়, ব্যারাকে অনেকে আমার পরিচিত এবং বন্ধু ছিলেন! কিন্তু দিবারাত্র গোপনীয়তার একাস্ত অভাব সহু করা অত্যন্ত কঠিন। জনতা সারাক্ষণ চাহিয়া আছে। একই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরক্তি ও অগহিঞ্ছা, ইহা হহতে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন নিরালা কোণ নাই। আমরা প্রকাশ্তে একত্রে স্নান করিতাম, কাপড় ধুইতাম, ব্যায়ামের জন্ম ব্যারাকের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি করিতাম এবং বিরক্তি ও ক্লান্তির শেষ দীমা পর্যান্ত আলাপ অথবা তর্ক করিতাম। তর্ক করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতাম। পারিবারিক জীবনের নিরানন্দগুলি এখানে শত গুণ বেশী, অধচ তাহার কমনীয়তা এবং পারবিস্পক সম্ভোষ প্রায় নাই। এখানে বিভিন্ন ক্ষচির নানা শ্রেণীর লোক। ইহা সকলের পক্ষেই মানসিক যন্ত্রণাপ্রদ হইয়া উঠিত এবং এখানে নির্জ্জনতার জন্ম আমি ব্যাকুল হইয়া উঠিতাম। আমার পরবর্ত্তী কারাজীবনে অবশ্য আমি নির্জ্জনতা ও গোপনীয়তা যথেষ্ট পরিমাণে পাইয়াছি। যথন মাদের পর মাদ কদাচিং কোনও কারাকর্মচারী ব্যতীত আর কাহারও দর্শন পাই নাই, তথন কিন্তু ইহাতে ও অত্য প্রকার মনোবেদনায় কাতর হইয়া মনোমত ব্যক্তির দঙ্গ লাভের জন্ম কাতর হইতাম। সেই নিঃদঙ্গ অবস্থায় ১৯২২-এর লক্ষ্ণৌ জেলে জনতার হটুগোলের মধ্যেও ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইত। তথাপি আমি মনে মনে জানি, যদি লেখাপড়ার স্থবিধা থাকে তাহা হইলে নির্জনতাই আমার অধিকতর কাম্য।

#### জওহরলাল নেহরু

অবশ্য একথা আমি বলিব যে, আমার সঙ্গীদের ব্যবহার ভক্ত এবং আনন্দদায়ক ছিল এবং আমরা পরস্পার প্রীতির সহিত বাস করিয়াছি। কিন্তু মনে হয়, কথনও কথনও পরস্পারের সঙ্গ বিরক্তি আনিত এবং দ্বে সরিয়া একটু নির্জ্জনে য়াইতে ইচ্ছা হইত। ব্যাবাকের বাহিরে প্রাচীরের মারে গিয়া ফাঁকা জায়গাটুকুতে একটু নির্জ্জনতার স্বাদ পাইতাম। তখন বর্ধাকাল, আকাশে মেঘ থাকিত বলিয়া ইহার স্বযোগ গ্রহণ করিতাম। কি স্প্রতাপ, এমন কি, বৃষ্টিতে ভিজিয়াও যতটা সময় পারিতাম ব্যাবাকের বাহিরে থাকিতে চেষ্টা করিতাম।

সেই ফাঁকা জায়গাটুকুতে শুইয়া আমি উর্দ্ধে আকাশের মেঘের দিকে চাহিতাম। জীবনে কথনও এমন আগ্রহ লইয়া আকাশে মেঘমালার বর্ণ-বৈচিত্যের এত রূপ দেখি নাই। "পরিবর্ত্তিত মেঘমালায় যড়্ঋতুর আবর্ত্তবিলাস দেখিতে দেখিতে শুইয়া থাকাও মধুময়। সময়ের কি আনন্দময় সম্ভোগ।"

কিন্তু হায়। আমাদের নিকট সময় সম্ভোগের ছিল না। ইহা ছিল তুর্বহ ভার। যথন আমি বর্ধার মেঘপুঞ্জের ক্রন্ত পরিবর্ত্তনলীলা দেখিয়া কাটাইতাম তথনই ক্লাস্তি মোচনের আনন্দে মন দ্রিয়া উঠিত। এ যেন বন্দী-জীবনের वक्षन मुक्ति ञाविकारतत्र ञाननः। आमि विलय्ज भाति न। रम, এই विरमम বর্ষাকালটি কেন এমন করিয়া আমার চিত্ত হরণ করিল, কেন না, ইহার পুর্বেষ ও পরে আর কোন বর্ধায়ই আমি এমন অভিভূত হই নাই। আমি পর্বত-শিখরে ও সমুদ্রগর্ভে বহুবার মৃশ্ধ নেত্রে সুর্য্যোদয় এবং স্থ্যাস্ত দেখিয়াছি। তাহার আলোকধারায় স্নান করিয়াছি। দে রূপ-সমারোহে সমস্ত হৃদয় ও মন পুলকে নৃত। করিয়াছে। কিন্তু তাহাও ক্ষণিকের। দর্শনেই সব ফুরাইয়া গিয়াছে। মন সহজেই বিষয়ান্তবে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই কারাগারে पूर्वाानम् नारे, पूर्वााउउ नारे; विधनम्बदाया आमारान हक्त मन्न्य स्टेंट আরত। প্রভাত উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রচণ্ড ফুর্ঘ্য কারাপ্রাচীরে ভাসিয়া উঠে। কোথাও কোন বর্ণ বৈচিত্র্য নাই। কারাপ্রাচীর ও ব্যারাকে জ্রীহীন ধুসর বর্ণ দেখিতে দেখিতে চক্ষু ক্লান্ত এবং পীড়িত হয়। আলো ও আঁধারের থেলা এবং রঙের লুকোচুরি দেখিবার জন্ম ক্ষৃধিত দৃষ্টি ব্যাকুল হইয়া উঠে। বর্ষার মেঘ মন্থর গতিতে আকাশে ভাঁসিয়া চলে, ক্ষণে ক্ষণে আকার ও আফুতির কত পরিবর্ত্তন, বহু বিচিত্র বর্ণের সে কি সমারোহ! বিশ্বিত আনন্দে আমি যেন একপ্রকার ভাবসমাধিতে মগ্ন হইয়া তাহা নিরীক্ষণ করিতাম। ক্ষমণ্ড ক্ষমণ্ড বিদীর্ণ মেঘের অস্তরালে গভীর নীল আকাশখণ্ড যেন অনস্তের আভাস আনিত-বর্গার সে এক বিশিষ্ট দৃশ্য।

क्रा आभारतत छे १ व विधिनित्यत्थत मः था। वाष्ट्रिक नागिन। कर्छात्रकत

## जिल्हा (जन

नियम श्रेपिंड इरेन। श्रामारमय श्राम्मानात्व भागी अवारः गंडर्गरमे राम श्रामारेया मिर्ड हारिन राम उंदारमय विक्रम्न कि कि विद्यान कि भागारमय उपक्रित कि भागारमय उपक्र हरेयाहिन। এই मकन न्डिन विधि धवः छाराव श्रामान्य कि भागारमय अपक्र हरेयाहिन। এই मकन न्डिन विधि धवः छाराव श्रामान्य कि नर्द्या प्रकारमे कि वास्त्र परिन। अपमा श्रीमा व्याप्त विद्याप विद्याप

আমাদিগকে একটি অপরিসর স্থানে রাখা হইল। এইখানে অনেকগুলি অস্থবিবাও ছিল, মোটের উ পর এই পরিবর্ত্তনে আমি স্থবী হইলাম। এখানে জনতার হট্টগোল নাই। আমরা অনেক শান্তির ও গোপনীয়তার স্থযোগ পাইলাম। পড়াশুনা করিবারও সময় পাওয়া গেল। জেলের অন্তান্ত অংশে অবস্থিত আমাদের সহকর্মীদের সহিত বিচ্ছেদ ত ঘটিলই, রাজনৈতিক বন্দী-দিগকে থবরের কাগজ দেওয়া বন্ধ করার ফলে বহিজ্জগত হইতেও আমরা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইলাম।

সংবাদপত্র না পাইলেও বাহিরের কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম। জেলের কড়াকড়ির মধ্য দিয়াও সর্ব্বদাই কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। আমাদের মাসিক দেখাসাক্ষাং ও পত্রের মধ্যেও অসংলায় ও টুক্রা টুক্রা সংবাদ মিলিত। আমরা ব্রিলাম, বাহিরের আন্দোলনে ভাটার টান ধরিয়ছে। দে ইক্রজালের মূহুর্ত্ত অবসান, সাফল্য অস্পষ্ট ভবিছাতে সরিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস পরিবর্ত্তর-প্রমাণী ও পরিবর্ত্তন-বিরোধী ছই দলে বিভক্ত হইয়াছিল। এক দলের নেতা হইয়াছেন দেশবন্ধু দাশ এবং আমার পিতা। তাঁহাদের মাত কংগ্রেসের কেক্রীয় প্রাদেশিক আইন-সভার নির্বাচনে যোগ দেওয়া উচিত এবং সম্ভব হইলে ঐগুলি দথল করা উচিত। রাজা গোপালাচারীর নেতৃত্বে চালিত অপর দল অসংযোগের পুরাতন কার্যপদ্ধতির পরিবর্ত্তন প্রত্যাবমাত্রেরই বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। অবশ্র গান্ধিজী তথন কারাগারে ছিলেন। আন্দোলনের মহোচ আদর্শের উত্তালতরক্ষ যাহা আমানিগকে উর্দ্ধে তুলিয়াছিল তাহাই ভাটার টানে ক্রে কলহ এবং ক্ষমতালাভের ষড়যন্ত্রের নিমন্তবে নিক্ষেপ করিল। আমরা ব্রিলাম, উত্তেজনার মৃহুর্ত্তে মহৎ ও ছ্:সাহসিক কাজ করা যক্ত সহজ, উত্তেজনা নিভিয়া গেলে তাহা তত সহজ নহে। বাহির হইতে

#### क अरुत्रमाम (नर्क

আগত সংবাদে আমরা দমিয়া গেলাম এবং কারাজীবনে স্বভাবতই যে সব উপহাস ও বিদ্রুপ স্ট হইয়া থাকে তাহার ফলেও জীবন অসহনীয় হইয়া উঠিল। তথাপি অন্তব্যে অন্তব্যে এ সান্ধনাই পাইলাম যে, আমরা আমাদের আত্মসন্মান ও আত্মমর্যাদা রক্ষা করিয়াছি এবং ফলাফলের দিকে না তাকাইয়া যথাকপ্রব্যে পালন করিয়াছি। ভবিশ্বং অস্পাই, কিন্তু আর বাহাই ঘটুক না কেন, আমাদের জীবনের অধিকাংশ ভাগ যে কারাগারে কাটাইতে হইবে তাহা ব্বিতে পারিলাম। আমাদের মধ্যে এই শ্রেণীর আলোচনা চলিত, বিশেষভাবে আমার মনে আছে, একদিন জর্জ্জ জোশেফের সহিত আলোচনার পর আমার প্রেক্তি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলাম। এই ঘটনার পর জোশেফ ক্রমে আমাদের আন্দোলন হইতে দ্বে সরিয়া গিয়া আমাদের কার্যাবলীর একজন উগ্র সমালোচক হইয়াছেন। লক্ষো জেলের সিভিল ওয়ার্ডে এক শর্ম সন্ধ্যার বসিয়া আমরা যে আলোচনা করিয়াছিলাম তাহা কি তাঁহার মনে আছে ?

আমরা ধারাবাহিকরপে কাজ ও ব্যায়াম করিতে লাগিলাম। ব্যায়ামের জন্ম আমরা প্রাচীর-ঘেরা জায়গাটুকুতে চক্রাকারে দৌডাইতাম অথবা আমাদের ইয়ার্ডের কুপ হইতে প্রকাণ্ড চামড়ার থলিয়ায় করিয়া জল তলিতাম। যে ভাবে ঘুইটি বলদ একত্র করিয়া জল তোলাহয় আমরাও দেই ভাবে ঘুই জন করিয়া জল তুলিতে লাগিয়া যাইতাম। এই জল সেচন করিয়া আমাদের উঠানে একটি ছোট্ট তরকারির বাগান করিয়াছিলাম ৷ আমরা প্রায় সকলেই প্রতাহ কিছুকাল স্থতা কাটিতাম। কিন্ধু এই শীতকালের দীর্ঘ অপরাক্ষে পুস্তক পাঠ করাই ছিল আমার প্রধান কাজ। স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যথনই আমাদের ইয়ার্ডে আদিতেন তথনই দেখিতেন দে আমি পড়িতেছি। এত বেশী পড়াগুনায় মনোযোগ বোধ হয় তাঁহার ভাল লাগিত না। একদিন এই বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজে বার বংসর বয়সেই সাধারণ পড়াশুনার পাঠ চকাইয়া দিয়াছেন। এই সংযমের ফলে সেই সাহদী ইংরাজ কর্ণেল নিশ্চয়ই বিরক্তিকর সনেক চিন্তার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ ইহাতেই ভবিশ্বতে তিনি যুক্তপ্রদেশের কারাগাবসমূহের ইন্সপেক্টরের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। দীর্ঘ শীত সন্ধ্যায় নির্মাল আকাশে তারকারাজির প্রতি আমরা চাহিয়া থাকিতাম। সৌরমণ্ডলের মান্চিত্র হইতে অনেকগুলির নাম ও অবস্থান আমরা চিনিয়াছিলাম। রাত্রে পরিচিত তারকাগুলির উদয়ের জন্ম আমরা অপেক্ষা করিতাম এবং দেখামাত্র পুরাতন বন্ধদর্শনের মত আনন্দ্ হইত। এই ভাবে দিন কাটে, দিন সপ্তাহ হয়, সপ্তাহ মাস হয়, মাদের পর মাস যায়, এক বাঁধাধরা জীবন্যাত্রায় আমরা ক্রমেই অভাস্ত হট্যা

উঠিলাম। বাহিরে আমাদের কাজের ভার লইয়াছেন নারীরা—আমাদের জননী, জায়া ও ভগ্নিগণ। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় তাঁহারা বিরক্ত, প্রিয়জন কারাগারে রহিয়াছে, দৈহিক স্বাধীনতা তাঁহাদের নিকট ভং সনার ক্যায় মনে হইতে লাগিল।

১৯২১-এর ডিসেম্বরে আমাদের প্রথম গ্রেফতারের পর হইতে পুলিশ প্রায়ই আমাদের এলাহাবাদের বাড়ী আনর্শভবনে আসিত। আমার ও পিতার জরুমানার টাকা আদায় করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। কংগ্রেসের নিয়ম ছিল স্বেইটায় জরিমানা না দেওয়া। কাজেই পুলিশ দিনের পর দিন আসিয়া ক্রোক্ করিত এবং কিছু কিছু আসবাবপত্র লইয়া হাইত। আমার চারি বংসরের কল্যা ইন্দিরা এই ক্রমাগত জিনিষপত্র অপসরণ ও নই করায় মহা বিরক্ত হইয়া পুলিশের কার্যের প্রতিবাদ করিত ও তাহার তীব্র অসন্তোষ জ্ঞাপন করিত। আমার আশহা হয়, ভবিল্যৎ জীবনে সাধারণ পুলিশবাহিনী সম্পর্কে তাহার ধারণার উপর এই বালাখতির প্রভাব থাকিবে।

জেলে আনাদিগকে দাধারণ অ-রাজনৈতিক কয়েদীদের হইতে পৃথক রাখার চেষ্টা করা হইত। এইজ্যা কতকগুলি জেল নাজনৈ ত্রিকদের জন্ম পৃথকরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পৃথক করা অসম্ভব এবং **আম**রা <mark>প্রায়ই</mark> তাহাদের সংস্পর্শে আসিতাম এবং তৎকালীন কারাজীবনের বাস্তব কাহিনীসকল তাহাদের নিকট প্রত্যক্ষভাবে শুনিতাম। ইহা দৈহিক অত্যাচার, অবৈধ উপায়ে পদলাভের চেষ্টা ও উৎকোচ প্রদানের মর্শ্মন্তদ কাহিনী। থাতারূপে যাহা দেওয়া হয় তাহা অতি নিরুষ্ট। আমি পুন: পুন: পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, ইহা অথাত। সাধারণতঃ কাবাকর্মচারীরা অল্পবেতনভোগী ও অকর্মণ্য। ইহারা নানা ছলনায় কয়েদী এবং তাহাদের আত্মীয়ম্বজনের উপর জ্লুম করিয়া অর্থ আদায় করিয়া থাকে। জেলার তাহার সহকারী এবং ওয়ার্ডারগণের যে সকল দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা জেল ম্যান্থয়েলে উল্লেখ আছে তাহা এত বিভিন্ন প্রকার ও বিচিত্র যে, কোন এক ব্যক্তির পক্ষে বিবেক ও যোগ্যতার সহিত তাহা যথায়থ পালন করা প্রায় অসম্ভব। যুক্তপ্রদেশে (সম্ভবতঃ অন্তান্ত প্রদেশেও) জেলের পরিচালনা কার্য্যের দাধারণ নিয়মের দহিত কয়েদীর চরিত্র সংশোধন স্বাবহার শিক্ষাদান কিম্বা কার্য্যকরী কোন ব্যবসায় শিখাইবার কোন সম্পর্ক নাই। কারাগারে পরিশ্রম করাইবার উদ্দেশ্যই হইল কয়েদী হয়রান করা।\* তাহাকে ভয় দেখাইয়া অন্ধ আমুগত্যে অবনত করিতেই হইবে:

শৃক্তপ্রদেশের জেল মাানুয়েলের ৯৮৭ ধারায় ছিল—(নৃতন সংখরণে তাছা তুলিয়া দেওয়া

ইইয়াছে) "কেলে দৈহিক পরিশ্রম্কে কেবল কার্যাকরী মনে কবিলেই চলিবে না। মনে রাথিতে

ইইবে, ইহার মুখা উদ্দেশ্য শান্তি। অথবা ইহাকে লাভজনক করিবার প্রশাকেও বিশেষ গুরুত্ব

## জওহরলাল নেহর

উদ্দেশ্য, সে দেন কারাগার হইতে এমন ভর ও বিভীষিকার স্থতি লইয়া বায় বে, যাহাতে কারাগারের স্থতি স্মরণ করিবামাত্র কোন অপরাধ করিতে তাহার হৃদকম্প হয়।

ইদানীং কারাব্যবন্থার কিঞ্চিৎ সংস্থার হইয়াছে। খাছ্ম একটু ভাল হইয়াছে, কয়েনীদের কাপড়-চোপড় ও অন্তান্ত বিষয়ে কিছু উন্নতি হইয়াছে। রাজনৈতিক বন্দীরা কারামুক্ত হইয়া বাহিরে আন্দোলন করার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে ওয়ার্ডারেরা যাহাতে "সরকারের" প্রতি বিশ্বন্ত থাকে সেজন্ত তাহাদিগকে প্ররোচিত করিবার জন্ত বেতনও বেশ ভালভাবে বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। বালক ও তরুণ কয়েদীদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার অতি সামান্ত চেষ্টাও আজকাল করা হইতেছে। কিছু এ সকল পরিবর্ত্তন ভাল হইলেও সমস্তাকে অন্নই স্পর্শ করিয়াছে। পুরাতন ধারা সমানভাবেই চলিতেছে।

অধিকাংশ রাজনৈতিক বন্দীই সাধারণ কয়েদীর মতন ব্যবহার পাইয়ছেন।
তাঁহারা বিশেষ স্থবিধা বা সৌজয়পূর্ণ ব্যবহার পাইতেন না কিন্তু তাঁহারা
বৃদ্ধিনান এবং দৃঢ়-চরিত্র বলিয়া তাঁহাদিগকে দিয়া যাহা খুদী করান কিন্তু
চাকাকড়ি আদায় করা সহজ ছিল না। এই কারণে কারাকর্মচারীরা
তাঁহাদিগকে বিষদৃষ্টিতে দেখিত। জেলের শৃদ্ধালা ভঙ্গ কি অয়য়প কোন স্থযোগ
পাইলেই ইহাদিগকে কঠিন দণ্ড দেওয়া হইত। এইয়প শৃদ্ধালাভঙ্গের অপরাধে
পনর-যোল বংসর বয়য় এক য়্বককেন (সে নিজের নাম বলিত আজাদ)
বেজনণ্ডের আদেশ দেওয়া হইল। তাহাকে উলঙ্গ করিয়া চাবুক মারার
তেকাঠায় বাবা হইল, প্রত্যুক্টি বেজাঘাত যথনই তাহার দেহে কাটিয়া বসিতে
লাগিল, সে সঙ্গে সংগ্রু করিয়া উঠিতে লাগিল, "মহায়া গাদ্ধীকি
জয়।" অজ্ঞান হওয়ার পূর্ব্ব পর্যন্ত বালক ধ্বনি উচ্চারণ করিয়াছিল।
পরবর্তীকালে এই বালকই এক টেরোবিষ্ট দলের নেতা হইয়াছিল।

দেওয়া উচিত নয়। জেলের কাজের প্রধান ও মুখা লক্ষা হইবে এই খে, ইহাকে বিরক্তিকর কঠোর এবং অস্তায়কারীর পক্ষে ভীতিপ্রদ করিতে হইবে।"

ইহার সহিত স্থশিয়ার সোভিয়েট সমাজতাত্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রের পৌজনারী আহাইনের তুলনা করা যাইতে পারে,—

ধারা—"সমাজরকাম্লক উপায়গুলির এরপ উদ্দেশ্ত হওয়া উচিত নহে বাহার লক্ষ্য দৈহিক
দশুদান, মনুগোচিত মর্বাদার লাঘব ঘটান কিথা প্রতিশোধমূলক বা শান্তিমূলক।

২৬ ধারা —"কারাদণ্ডের উদ্দেশ্য হইবে অন্তায়কারীকে অক্সায়কর্মগ্রবাতা হইবে বিশ্বত রাথা। কয়েদীয় উপর কোন প্রকার পীড়ন চলিবে না কিথা তাহাকে অন্তাবশুক ও অতিথিক্ত তুঃগভোগ করিতে যেন না দেওয়া হয়।"

# কারামুক্তি

জেলে মান্ত্ৰ অনেক কিছু হইতেই বঞ্চিত হয় কিন্তু তাহার মধ্যেও
নারীর কঠন্বর ও শিশুর হাদির অভাবই বেশী করিয়া মনে পড়ে। জেলের
দৈনন্দিন শব্দ শুতির্থকর নহে। জেলের কথাব্বার্তা কর্কণ, ভন্নচকিত এবং
ভাষা ইতর ও অশ্লীল। আমার মনে আছে, একদিন হঠাং এক নৃতন অভাব
বোধ করিলাম। লক্ষ্ণো জেলে সহসা আমার মনে হইল সাত-আট মাস আমি
কুকুরের ডাক শুনি নাই।

১৯২৩-এর জাত্বয়ারী মাদের শেষ দিন আমরা সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী
মৃক্তি পাইলাম। লক্ষ্ণে জেলে তথন "বিশেষ শ্রেণীর" বন্দীসংখ্যা একশত
হইতে তুই শতের মধ্যে ছিল। ১৯২১-২২ ডিদেম্বর ও জাত্বয়ারীতে যাঁহার।
এক বংসর ও তাহার কম দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন তাঁহারা দণ্ড ভোগাস্তের
পূর্বেই মৃক্তি পাইয়াছিলেন; কেবল যাঁহাদের দীর্ঘ কারাদণ্ড হইয়াছিল অথবা
যাহারা বিতীয়বার ফিরিয়া আদিয়াছিলেন এখানে কেবল তাঁহারাই ছিলেন।
এই আকস্মিক কারাম্কিতে আমরা বিস্মিত হইলাম। এই সাধারণ দণ্ড
মকুবের সংবাদ আমরা পূর্বের পাই নাই। স্থানীয় প্রাদেশিক আইন সভায়
রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মৃক্তি দিবার একটা প্রস্তাব পাশ হইয়াছিল বটে,
কিন্তু সরকারী শাসন-পরিষদ কদাচিং এরূপ দাবী গ্রাহ্থ করিয়া থাকেন।
যাহা হউক, গভর্গমেন্টের দিক দিয়া এখন স্থসময়। কংগ্রেস গভর্গমেন্টের বিক্লদ্ধে
কিছু না করিয়া এখন আত্মকলহে ময় এবং খ্যাতনামা কোন কংগ্রেসকর্মী এ
সময় জেলের মধ্যে ছিলেন না বলিয়াই এই দয়াটুকু দেখান হইল।

কারাছার হইতে বাহির হইবার প্রথম মুহুর্ত্তে এক হিন্তু ও আনন্দমন্ত্র চাঞ্চলা বোধ হইয়া থাকে। মূক বায়, আবারিত মাঠ, রাজপথের গতিশীল জনতা ও যানবাহন, পুরাতন বন্ধুদের দহিত মিলন, এই সমস্ত মিলিয়া এক অপূর্ব্ব উন্নাদনা আনিয়া দেয়। বহির্জ্জগতের সহিত প্রথম সংঘাতে মন উদ্বেল হইয়া উঠে। কিন্তু এই উৎফুল্ল আবেগ অতি ক্ষণস্থায়ী, কেননা, কংগ্রেমী রাজনীতির অবস্থা অত্যন্ত নিক্রংসাইজনক হইয়া উঠিয়াছিল। আদর্শবাদের পরিবর্ত্তে জটিল চক্রান্ত এবং বিভিন্ন উপদলগুলি যে সকল উপায়ে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করিবান্ধ চেষ্টানগুলি দখল করিবান্ধ চেষ্টানগুলি দখল করিবান্ধ চেষ্টানগুলি দখল করিবান্ধ চেষ্টানগুলি বিত্তির বিভশ্বন ইইয়া উঠিলেন।

#### জওহরলাল নেহরু

আমি নিজে কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধ মতই পোষণ করিতাম, কেননা, ইহার ফলে কৌশলের নামে আপোষ রফার মধ্যে পড়িতে হইবে এবং আমাদের উদ্দেশ্য ক্রমেই শিথিল হইয়া পড়িবে। কিন্তু কার্যান্তঃ তথন দেশের সন্মুখে কোন কার্য্যপ্রশালী ছিল না। পরিবর্ত্তনবিরোধীরা গঠনমূলক কার্য্যের উপর জ্লোর দিতে লাগিলেন। ইহা মুখ্যতঃ সমাজ-সংস্কারমূলক পদ্ধতি মাত্র। ইহার স্বপক্ষে এইটুকু বলা যায় যে, ইহার দ্বারা কর্মীরা জনসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিবেন। কিন্তু যাহারা রাজনৈতিক কার্য্যক্রমে বিশ্বাসী তাঁহারা ইহাতে স্থী হইতে পার্ত্বিলেন না। অথচ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ্ম্লক কার্য্যের অদাফলোর প্রতিক্রিয়ায় যে অবস্থার স্বষ্টি ইইয়াছে তাহাতে কিছুকালের কন্তু পালে মেন্টীয় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়া চলা ছাড়া গত্যস্তর নাই। এই নৃতন আন্দোলনের নেতৃদ্বয় দেশবন্ধু দাশ ও আমার পিতা যে কার্যাপদ্ধতি নির্দেশ করিলেন তাহা সহযোগিতা অথবা গঠনমূলক নহে তাহা বাধাপ্রদান ও উপেক্ষা করার নীতি।

দেশবন্ধ জাতীয় সংগ্রামকে আইন সভার মধ্যেও লইয়া ঘাইবার পক্ষপাতী ছিলেন। আমার পিতারও অল্পবিস্তর সেইরপ ইচ্ছা ছিল। তবে তিনি গান্ধিজীর মত মানিয়া লইয়া ১৯২০-এ আইন সভা বৰ্জনে সম্মতি দিয়াছিলেন: তিনি জাতীয় আন্দোলনে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতে উৎস্থক ছিলেন এবং তথন ইহার একমাত্র পথ ছিল গান্ধী-নির্দিষ্ট কার্যাপ্রণালী সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা। সিন্ফিন্গণ যেমন পার্লামেণ্টের আসনগুলি দথল করিয়া হাউদ্ অফ কমন্সে যোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন": যুবকগণের মধ্যে অনেকে সেইরূপ কৌশলের কথা চিন্তা করিতেন। ১৯২০-এর গ্রীম্মকালে এই প্রকার বর্জন এহণ করিবার জন্ম গান্ধিজী অম্বরুদ্ধ হইয়াছিলেন কিন্তু তিনি স্বীকৃত হন নাই। মহম্মদ আলী তথন থিলাফত ডেপুটেশন লইয়া ইউরোপে। তিনিও ফিরিয়া আসিয়া বয়কট ও বর্জনের পদ্ধতির জন্ম ছু:থ প্রকাশ করিলেন। সিন্ফিন্ পদ্ধতির উপর তাঁহারও ঝোঁক ছিল। কিন্তু, এবিষয়ে কাহারও ব্যক্তিগত চিন্তা বা ধারণার কোনই মূল্য নাই, কেননা, পরিণামে গান্ধিজীর মতই বলবন্তর হইত। তিনিই আন্দোলনের স্রষ্টা, কাজেই খুটিনাটি সকল বিষয়েই জাঁহার স্বাধীনতা থাক। উচিত, এইরূপই সকলে মনে করিতেন। সিনফিন পদ্ধতির বিরুদ্ধে (হিংসামূলক কার্য্যের সহিত সংশ্রব ছাড়াও) তাঁহার প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, ভোট দিও না, নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে উপস্থিত হইও না—ইহা জনসাধারণ বত সহজে বুঝিবে সিনফিন পদ্ধতি তত সহজে ধরিতে পারিবে না। আইন সভায় নির্ব্বাচিত হুইয়া প্রবেশ করিতে বিরত থাকিলে জনসাধারণেক চিত্ত বিভ্রান্ত হইবে। এবং আরও কথা এই, যাঁহার। নির্বাচিত হইবেন

## কারামুক্তি

তাঁহারা স্বভাবতই আইন সভায় ঘাইতে চাহিবেন এবং তাঁহাদিগকে ঠেকাইয়া त्रांशा कठिन इहेरव। जात्नानरनत्र मुख्यना धवः मक्ति धमन हिन ना रा मीर्घकान छांशामिश्राक रिकारेया ताथा यार्टाफ भारत। आर्टेन मछात्र मधा मिया প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সরকারী অনুগ্রহ লাভের জন্ম লালায়িত হইয়া অরংপতনের দিকে অনেকেই গড়াইয়া যাইত। এই সকল যুক্তির সারবতা আমরা পরে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বরাজ্য দল আইন সভায় প্রবেশ করার পর ইহার অনেক কথাই সত্যে পরিণত হইয়াছিল। তথাপি ১৯২০ সালে কংগ্রেস যদি আইন সভাগুলি দখল করিতে চেষ্টা করিত তাহা হইলে ফল কি হইত ইহা মাঝে মাঝে মনে হয়। থিলাফত কমিটির সহায়তায় তথন কংগ্রেস কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রত্যেকটি নির্ব্বাচিত আসন লাভ করিতে পারিত, ইং। নিঃদন্দেহ। আজ (আগষ্ট ১৯৩৪) পুনরায় কংগ্রেস কর্তৃ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে সদস্ত প্রেরণের কথা চলিতেছে এবং এই উদ্দেশ্তে একটি পার্লামেন্ট ীয় বোর্ড ও স্বষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ১৯২০-এর পর নানা ঘটনায় আমাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ফাটলগুলির বাবধান ও গভীরত। বাডিয়াছে। নির্বাচনে কংগ্রেদ যে সাফলাই লাভ করুক না কেন. ১৯২০-এ যাহা হইতে পারিত বর্ত্তমানে তাহা সম্ভব নহে।

জেল ইইতে বাহির ইইবার পর আমি আরও কয়েকজনের সহিত মিলিত ইইয়া ত্বই যুবামান দলের সহিত আপসরফার চেটা করিতে লাগিলাম। কোনই ফল ইইল না; আমি পরিবর্ত্তনপ্রয়া ও পরিবর্ত্তনবিরোধী উভয়দলের রাজনীতির উপরই বিরক্ত ইইয়া উঠিলাম। অগতাা যুক্তপ্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদকরূপে আমি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলির গঠনকার্যো প্রবৃত্ত ইইলাম। গত বংসরের আলোড়নের পর অনেক কিছুই করিবার ছিল। আমি খুব খাটিতে লাগিলাম; কিন্তু এই কাজের কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল না। আমার মন শিখিল হইয়া আসিতেছিল, এমন সময় একটা নৃতন কাজ জুটয়া গেল। আমার মৃক্তির কয়েক সপ্তাহ পরেই আমাকে টানিমা লইয়া এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির মাধায় বসাইয়া দেওয়া ইইল। এই নির্বাচন এত আক্ষিক যে সভা আরস্তের ৪৫ মিনিট পূর্ব্ব পর্যান্ত আমার নাম কেই উল্লেখ করেন নাই, এমন কি, সম্ভবতঃ ভাবেনও নাই। শেষ মৃহুর্ত্বে কংগ্রেসপক্ষীরেরা স্থির করিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে আমি ছাড়া আর কাহারও সাফল্যের সঞ্জাবনা নাই।

এই বংসর দেশের নানাস্থানে কংগ্রেসের নেতারা মিউনিসিপালিটর সভাপতি হইয়াছিলেন। দেশবন্ধু কলিকাতার মেয়র, ভিটলভাই প্যাটেল শোষাই করপোরেশনের সভাপতি এবং সন্দার বল্লভভাই প্যাটেল মাহম্মদাবাদের

#### জওহরণাল নেহরু

সভাপতি হইলেন। যুক্তপ্রদেশেও বড় বড় মিউনিদিপালিটিওলির চেগারমানে। পদে কংগ্রেদপন্থীরাই অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

মিউনিসিপালিটির বিভিন্ন বিভাগের কার্য্যে আমি ক্রমশ: বেশী সমন্ন দিতে লাগিলাম এবং কতকগুলি সমস্তার প্রতি আমার দৃষ্টি আক্রই হইল। আমি অহুসন্ধান ও গবেষণা করিয়া মিউনিসিপালিটি সংস্কারে বড় বড় পরিকল্পনা করিলাম। কিন্তু পরে দেখিলাম ভারতীয় মিউনিসিপালিটিগুলি বেভাবে গঠিত ভাহাতে চমকপ্রদ বড় বড় সংস্কারের স্থান অতি সঙ্কীর্ণ। অবস্তু করিবার অনেক কিছুই ছিল। বস্তুটি পরিধার পরিচ্ছন এবং উহার গতি বাড়াইবার জন্তু আমি কঠিন পরিপ্রম করিতে লাগিলাম। এদিকে কংগ্রেসেরও কাজ্ম বাড়িল। প্রাদেশিক সম্পাদকের লামিত্বের উপর নিখিল ভারতীয় সম্পাদকের ভারও গ্রহণ করিতে হইল। এই সকল বিভিন্ন কাজে আমাকে প্রত্যন্থ প্রথ ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইত এবং দিবাবসানে আমি ক্লাস্তিতে অবসন্ধ হইয়া পড়িতাম।

জেল হইতে বাড়ী ফিরিয়া যে পত্রখানি আমার প্রথম চোথে পড়িল তাহা এলাহাবাদ হাইকোর্টের তথনকার বিচারপতি শুর গ্রীমউড্ মিয়ারণ্-এর লেখা। পত্রখানিতে আমি ছাড়া পাইবার কয়েকদিন পূর্বের তারিখ ছিল। বুঝিলাম তিনি ছাড়া পাওয়ার খবর পূর্বেই জানিতেন। তাঁহার পত্রের দৌজন্মপূর্ণ ভাষা এবং **মাঝে মাঝে আমাকে তাঁহার সহিত দেখা করিবার** সহদয় আমন্ত্রণে আমি একটু বিস্মিত হইলাম। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নাই বলিলেই হয় ৷ তিনি ১৯১৯-এ যুখন এলাহাবাদে আদেন তখন আমি আইন ব্যবসায় প্রায় ছাডিয়া শিয়াছি। আমার মনে আছে, তাঁহার আদালতে মাত্র একদিন আমি কোনও মামলায় সভয়াল জবাব করিয়াছিলাম এবং সে-ই আমার হাইকোর্টে সর্ব্ধশেষ উপস্থিতি। কোন কোন কারণে হয়ত বা তিনি আমাকে ভাল করিয়া না জানিয়াই আমার প্রতি অফুকুল ধারণা পোষণ করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল-একথা তিনি পরে বলিলেন যে, আমি বড বেশী অগ্রসর হইব. সেইজন্ম তিনি আমার উপর সংপ্রভাব বিস্তার করিয়া আমাকে ব্রিটিশ স্বদিচ্ছা ব্বাইয়া দিবার জন্ম ব্যগ্র হইয়াছিলেন। •তিনি অতাস্ত কৌশলের সহিত অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার মতে অধিকাংশ ইংরেজের এই ধারণা যে, ভারতের সাধারণ "চরমপম্বী" রাজনৈতিকদের ব্রিটিশ বিরোধী হইবার কারণ যে তাহারা সামাজিক ব্যাপারে ইংরেজের নিকট খারাপ ব্যবহার পাইয়াছেন। ইহাই ক্রোধ বিরক্তি এবং চরমপম্বার কারণ। একটা গল্প প্রচলিত আছে এবং অনেক সম্ভান্ত ব্যক্তিও বলিয়া থাকেন যে, আমার পিতা কোনও ইংরাজ ক্লাবের দদশু নির্বাচিত হইতে না পারিয়া ব্রিটিশ বিরোধী ও চরমপন্থী হইয়াছেন। এই গল্পটির কোন

## কারামু জি

ভিত্তি নাই এবং ইহা সম্পূর্ণ এক পৃথক ঘটনার অপলাপ মাত্র।\* কিন্তু অধিকাংশ ইংরেজের নিকট জাতীয় আন্দোলনের উৎপত্তির এই শ্রেণীর যুক্তি ও ব্যাখ্যা সভা হউক মিথা। ইউক, সহস্ক ও ক্ষমগ্রাহী বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে পিতার অথবা আমার এমন কোনও কারণ ছিল না; ব্যক্তিগতভাবে আমরা ইংরাজের নিকট ভক্র ব্যবহারই পাইমাছি এবং খোলাখুলিভাবে মিশিরাছি। তব্ও সমস্ত ভারতীয়ের মতই জাতিগত পরানিতা সম্পর্কে আমরা সচেতন ছিলাম এবং তাহার জন্ম অন্তরে ক্রোধ ও তিক্ততাও ছিল। আমি অকপট চিত্তে স্বীকার করিতেছি, এমন কি, এখনও একজন ইংরেজের সহিত আমি প্রাণ খুলিয়া মিশিতে পারি; অবশ্ব তিনি যদি একজন সরকারী কর্মচারী না হন এবং মুক্ববিয়ানা ভঙ্গী না দেখান। যদি তাহাও হয়, তাহা হইলেও দে মেলামেশায় আমোদের কোন অভাব হয় না। সম্ভবতঃ মডারেট বা ঐ জাতীয় খাহারা ভারতে ইংরাজের সহিত রাজনৈতিক সহযোগিতা করিয়া থাকেন তাঁহাদের অপেক্ষা আমার সহিত ইংরাজ সভাবের সৌদানুগ্র জনেক অধিক।

স্তর গ্রীমউড্ ভাবিলেন, বন্ধুভাবে মিলন এবং সরল সৌজগুপূর্ণ ব্যবহারের দার। তিনি আমার মন হইতে তিক্ততার মূল কারণগুলি দূর করিবেন। তাঁহার সহিত আমার কয়েকবার দেখা হইয়াছিল। কোন মিউনিসিপালিটির ট্যাক্সের প্রতিবাদ করিবার অছিলায় তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন ও সঙ্গে সঙ্গে অপর সব বিষয়েও আলোচন। করিতেন। একদিন তিনি ভারতীয় মডারেটদিগকে অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করিলেন। ভীক্ন, কাপুরুষ, স্থবিধাবাদীর দল, চরিত্র ও মেরুদণ্ডহীন-এই সকল কথা অত্যন্ত ঘুণার সহিত বলিয়া তিনি জিজ্ঞাস। করিলেন, তুমি কি মনে কর যে এই লোকগুলির উপর আমাদের কোন শ্ৰদ্ধা আছে ? আমি আশ্চৰ্য্য হইলাম, এ কথা আমাকে বলিবার প্রয়োজন কি ? সম্ভবতঃ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, এই শ্রেণীর কথার আমি খুব স্থা ইইব। কথায় কথায় তিনি নৃতন কাউন্সিল এবং মন্ত্রীদের কথা তুলিলেন। দেশের সেবা করিবার জন্ম এই সব মন্ত্রীর কত স্থযোগ তাহাও উল্লেখ করি ান। শিক্ষা দেশের একটা প্রধান ও মুখ্য সমস্তা। একজন শিক্ষা মন্ত্রী যদি নিজের ইচ্ছামত কান্ধ করিবার স্বাধীনতা পান তাহা কি লক্ষ লক্ষ মানবের ভবিষ্যুৎ নিয়ন্ত্রণে একটা উপযুক্ত ऋराग नरह ? जीवरन अपन ऋराग कराजन भार ? जिन विनारा যাইতে লাগিলেন—মনে কর তোমার মত একজন লোক—বুদ্ধি, চরিত্র, আদর্শবাদ এবং কর্ম্মোৎসাহ যাহার আছে তাহাকে যদি এই প্রদেশের শিক্ষার ভার দেওয়া হয় তাহা হইলে তোমার মত লোক কি অসাধ্য সাধন করিতে পারে না ? তিনি

<sup>🦚</sup> ৩৮ অধ্যায়ের পাদটীকায় এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

#### জওহরলাল নেহরু

আমাকে আখাদ দিয়া বলিলেন যে, অল্প দিন পূর্বে তাঁহার সহিত গভর্ণবের দাক্ষাৎ হইয়াছে এবং নিজের উদ্দেশ্য মত কাজ করিবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আমাকে দেওয়া হইবে। সম্ভবতঃ তিনি বেশী দ্ব অগ্রদর হইয়াছেন বলিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন এবং বলিলেন তিনি দরকারীভাবে কিছু বলিতেছেন না, ইহা তাঁহার ব্যক্তিগত প্রস্তাব মাত্র।

শুর গ্রীমউডের এই কৃট কৌশলপূর্ণ প্রস্তাবটি হইতে অবশু আমি পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম। মন্ত্রীরূপে গভর্গমেন্টের দহিত সহযোগিতা করার কথা ত আমি ভাবিতেই পারি না এবং নিশ্চয়ই ইহার মত দ্বণার্হ আমার নিকট আর কিছু নাই। কিন্তু তথন এবং পরবর্ত্ত্রীকালেও কিছু স্বায়ী প্রত্যক্ষ গঠনমূলক কাজের জন্ম আমার মনে মাঝে মাঝে আকাজ্রনা জাগিত। মার্ম্বের পক্ষে ধ্বংসমূলক আন্দোলন এবং অসহযোগ স্বাভাবিক কার্যপদ্ধতি নয়। কিন্তু আমাদের ভাগ্য এরূপ যে ধ্বংস ও সংঘর্ষের মরুভূমি অতিক্রম করিয়াই আমাদিগকে সেইপানে যাইতে হইবে, যেথানে আমরা গঠনমূলক কিছু করিতে পারিব। হয় ত আমাদের অধিকাংশের শক্তিসামর্থ্য ও জীবন এই শিথিল বালুকারাশির মধ্য দিয়া সংঘর্ষ ও ক্লান্তিতেই নিংশেষিত হইবে এবং গঠন করিবে আমাদের পুত্র অথবা পুত্রের পুত্রগণ।

ঐ কালে মন্ত্রীগিরি কত সন্তা ছিল,—অন্ততঃ যুক্তপ্রদেশে। যে ঘুইজন মডারেট মন্ত্রী অসহযোগ আন্দোলনের কালে কার্যা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মেয়াদ कृतार्रेण। कः ८ धरी आत्मालन यथन वर्त्तमान अवस्थात भरक विद्रमञ्जूल रहेगा উঠিয়াছিল তথন গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেস দমনে মডারেট মন্ত্রীদের কাব্দে লাগাইয়াছিলেন। তথন তাঁহারা সম্মান পাইতেন, সরকারী শাসন পরিষদও তাঁহাদের শ্রদ্ধা করিয়া "চলিতেন। সেই ছুদিনে গভর্ণমেণ্টের সমর্থকরূপে মন্ত্রীদিগকেই তাঁহারা আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিলেন। মন্ত্রীরা সম্ভবতঃ মনে করিতেন, এই সন্মান ও শ্রদ্ধা তাঁহাদের ক্যায়্য প্রাপ্য। কংগ্রেসের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের প্রতিক্রিয়া হইতেই যে গভর্নেন্ট এইরূপ করিতেছেন তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন না। যথন আক্রমণ বন্ধ হইল, সঙ্গে সঙ্গে মভারেট মন্ত্রীদের মূল্যও গভর্ণনেন্টের দৃষ্টিতে একদম কমিয়া গেল। সহসাদেখা গেল, সম্মান ও শ্রহ্মা বলিয়া কিছু অবশিষ্ট নাই। মন্ত্ৰীরা ইহাতে ক্ষুদ্ধ হইলেন কিন্তু সে নিম্ফল আক্রোশ তাঁহাদের কোন কাজেই আদিল না। শীঘ্রই তাঁহারা পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। তারপর নৃতন মন্ত্রীর অমুসন্ধান চলিতে লাগিল কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সহসা ক্বতকার্য্য হইলেন না। আইন সভার মৃষ্টিমেয় মডারেট তাঁহাদের সহকর্মীর প্রতি তুর্ব্যবহারে সহাত্তভূতিসম্পন্ন হইয়া সরিয়া রহিলেন। অবশিষ্ঠ সদস্তগণের অধিকাংশই জমিদার, তাহার মধ্যে মোটামুটি লেখাপড়া জানেন এরূপ লোকের

## কারামুক্তি

সংখ্যাও অতি কম। কংগ্রেদ আইন দতা বর্জ্জন করায় সেখানে বহু বিচিত্র লোকের আশ্চর্য্য দক্ষেলন ঘটিয়াছিল।

এই সময় অথবা কিছুদিন পরে যুক্তপ্রদেশে একজন ব্যক্তিকে মন্ত্রীসিরি দেওয়ার প্রস্তাব সম্বন্ধে একটি গল্প প্রচলিত আছে। তিনি নাকি উত্তর দিয়াছিলেন যে, তিনি এত লঘুচিত্ত নহেন যে নিজেকে একজন মস্ত বৃদ্ধিমান ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন; তবে তাঁহার কিছু বৃদ্ধিশুদ্ধি আছে, হইতে পারে তাহা সাধারণ লোক অপেক্ষা একটু বেশী, অস্ততঃ তাঁহার ধারণা এ খ্যাতিটুকু তাঁহার আছে। গভর্ণমেন্ট তাঁহাকে মন্ত্রী করিয়া কি জগতের সম্মুবে একজন নিরেট মূর্থ বলিয়া পরিচিত করিতে চান ?

এই প্রতিবাদের কিছু কারণ ছিল। মডাবেট মন্ত্রীরা সধীর্ণচেতা, রাজনীতি বা সামাজিক ব্যাপারে উদারদৃষ্টিহীন। অবশ্য এ দোষ তাঁহাদের নয়, ইহা তাঁহাদের বন্ধ্যা মডাবেটীয় নীতির ফল। যাহা হউক, সাধারণ চাকুরীজীবী বা রুক্তিজীবীদের দক্ষতা তাঁহাদের ছিল এবং দৈনন্দিন কাজ তাঁহারা বিবেক বৃদ্ধি অনুসারে চালাইয়া যাইতে পারিতেন। তাঁহাদের পর বাঁহারা জমিদারশ্রেণী হইতে আসিলেন তাঁহাদের শিক্ষাও সাধারণ ভাবে অত্যস্ত সীমাবদ্ধ। আমার মতে তাঁহাদিগকে লিখিতে পড়িতে জানেন এই মাত্র বলা চলে, তাহার বেনী নহে। গভর্ণর এই ভদ্রলোকদিগকে উদ্ধদদে মনোনীত করিয়া বেন দেখাইতে লাগিলেন ভারতীয়েরা কত অযোগ্য, কত অপদার্থ। তাঁহাদের সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে, "ভাগ্য যথন স্থপ্রসন্ধ তথন সব বিষয়্বেই সাহস করা যাইতে পারে, নারীর পক্ষে অসাধ্য কিছুই নাই।"—রিচার্ড গারনেট।

শিক্ষা থাক আর নাই থাক, এই সব মন্ত্রীর হাতে জনিদারদের ভোট ছিল এবং ইহারা সরকারী কর্মচারীনিগকে স্থানর স্থানর বাগান পার্টিতে আপ্যায়িত করিতে পারিতেন। অনশনক্লিষ্ট প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থের ইহা অপেক্ষা অধিক কি সন্ধায় হইতে পারে ?

# সুন্দেহ ও সংঘৰ্ষ

অশান্তিজনক সমস্তাগুলি ভূলিয়া থাকিবার জন্ম আমি নানারকম কাজ করিতে লাগিলাম। কিন্তু এড়ান কঠিন; স্বাভাবিক ভাবেই মনে যে সকল প্রশ্ন ভাসিয়া উঠে, তাহার কোন সম্ভোষজনক উত্তর থুঁজিয়া পাই না। এখন যাহা করিতেছি তাহা কেবল নিজেকে ভুলাইবার জন্ম, ইহার মধ্যে ১৯২০-২১-এর মন্ত প্রাণের পরিপূর্ণ বিকাশ নাই। তথনকার দিনে যে বর্মে আত্মরকা করিতাম, দেই আবরণ ত্যাগ করিয়া আমি ভারত ও জগতের বিচিত্র ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ क्तिएक नाशिनाम । এथन अपनक পतिवर्तन एपि, यादा भूएर्क नक्का कित नाहे, नुजन आपर्भ नुजन विषय भारतारकत পরিবর্ত্তে সংশ্যের অন্ধকারই ঘনাইয়া তুলে। গান্ধিজীর নেতৃত্বের উপর আমার অবিচলিত আস্থা দত্ত্বেও আমি তাঁহার কার্য্যপদ্ধতির কোন কোন অংশ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বিচার করিয়া দেখিতে লাগিলাম, কিন্তু তিনি তথনও কারাগারে আমাদের আয়ভের বাহিরে, তাঁহার উপদেশ পাওয়া সম্ভবপর নহে। আমি দেখিলাম কংগ্রেদে ছুই দলই— काउँ मिनगामी मन এवः পরিবর্ত্তনবিরোধী मन কোনই কাজ করিতেছেন না। প্রথমোক্ত দল ক্রমশঃ সংস্কারপন্থী ও নিয়মতান্ত্রিক হইয়া পড়িতেছেন এবং তাহার ফল আমার নিকট চ্যোরাগলিতে আটকাইয়া পড়িবার মত বোধ হইল। পরিবর্তনবিরোধীরা মধাঝাজীর একনিষ্ঠ অমুচর বলিয়া কথিত হইতেন ; কিন্ত মহাপুরুষদের অন্তান্ত শিশুগণের মতই তাঁহারাও তাঁহার শিক্ষার মূলভাব ছাড়িয়া বাহিরের খোসা লইয়া টানাটানি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কোন তেজ্বিতা ছিল না, কাৰ্য্যতঃ তাঁহাৱা অত্যন্ত নিরীহ স্দাশ্য স্মাজ্সংস্কারক মাত্র, কিন্তু তাঁহাদের এক স্থবিধা ছিল, স্বরাজীরা যথন আইন সভায় নিয়মতাত্ত্বিক কলকৌশল লইয়া সারাক্ষণ ব্যাপত ছিলেন তথন তাঁহারা (পরিবর্ত্তনবিবোধী) কুষকসাধারণের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়াছিলেন।

আমার কারান্ ক্রির কিছুকাল পরেই দেশবদ্ধ্ দাশ আমাকে স্বরাদ্ধ্য দলে যোগ দেওয়াইবার জন্ম চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহার যুক্তির নিকট আমি আত্মন্মর্পণ না করিলেও আমি যে কি করিব সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা আমার ছিল না। আমার পিতা এইকালে স্বরাজ্য দল লইয়া মাতিয়া উঠিয়ছিলেন। তাঁহার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আশ্রুষ্ঠ উল্লেখযোগ্য যে, তিনি ক্থনও আমাকে উক্ত

## সন্দেহ ও সংঘৰ্ষ

দলে লইবার জন্ম পীড়াপীড়ি করেন নাই অথবা কোন প্রভাব বিস্তাবের চেষ্টা করেন নাই। ইহা সত্য যে, আমি তাঁহার সহিত এই দলে যোগ দিলে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন কিন্তু আমার প্রতি তাঁহার অনন্সমাধারণ স্থবিবেচনা ছিল বলিয়াই তিনি এ বিষয়ে আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছিলেন।

এই কালে আমার পিতার সহিত দেশবন্ধু দাশের বন্ধুত্ব অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এই বন্ধুত্বের মধ্যে রাজনৈতিক সহকর্মীর সম্পর্ক অপেক্ষা অনেক বেশী কিছু ছিল। তাঁহাদের পরস্পরের অন্থরাগ ও নিবিড় প্রীতি দেখিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম, কেননা পরিণত বয়দে এরপ ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব কলাচিত হইয়া থাকে। পিতার বহু পরিচিত ব্যক্তি ছিলেন এবং লগুভাবে সকলের সহিত মিশিবার ক্ষমতাও ছিল তাঁহার অসাধারণ। কিন্তু বন্ধুত্ব হইতে তিনি সতর্ক পাকিতেন এবং শেষ বয়দে জীবন ও মাত্মধের প্রতি তাঁহার অবজ্ঞা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তথাপি তাঁহার ও দেশবন্ধুর মধ্যে কোন ব্যবধান রহিল না এবং তাঁহারা পরম্পরকে হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিলেন। আমার পিতা বয়সে নয় বংসরের বড় হইলেও চুইজনের মধ্যে শরীরের তুলনায়, পিতার স্বাস্থ্য ও শক্তি বেশী ছিল। যদিও তাঁহারা উভয়েই আইনজীবী ও ঐ ব্যবসায়ে একই প্রকার সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, তথাপি অনেক দিক দিয়া উত্তয়ের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ছিল। চিত্তরঞ্জন দাশ আইনবাৰদায়ী হইলেও াবি ছিলেন **্রা**বং কবির **আবেগ** লইয়া দব কিছু দেখিতেন। আমি শুনিয়াছি, তিনি বাঙ্গলায় কতকগুলি উৎক্ট কবিতা লিখিলাছিলেন। তিনি বাগ্মী ও ধর্মপ্রবণ ছিলেন। আমার পিতা অতান্ত वाखववानी এवः कविष्ठशैन कर्छात्र ছिल्नन । काजकर्य ७ मध्य भर्छनानि विषया তিনি নিপুণ ছিলেন কিন্তু তাঁহার মধ্যে ধর্মভাব ছিল না বলিলেই হয়। তিনি ছিলেন যোদ্ধা—মাধাত করিতে বা পাইতে সর্ববদাই প্রস্তত। তিনি যাহাদিগকে নির্বোধ মনে করিতেন তাহাদের দঙ্গ নহ করিতে পারিতেন না; করিলেও সন্তোষের সহিত করিতেন না এবং তিনি প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু ছিলেন। প্রতিঘন্দীকে সম্পূর্ণ পরাভূত করিবার প্রবল উত্তেজনায় তিনি কর্ম করিতেন। এইরূপে আমার পিতা ও দেশবন্ধুর চরিত্রের স্বাতম্ভ্রা দত্বেও স্বরাজ্য দলের যুগ্ম নেতারূপে তাঁহার। আশ্র্যা সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা একে অক্সের চরিত্রগত ক্রটি ও অভাব কতক পরিমাণে পরিপূরণ করিতেন এবং তাঁহারা পরস্পরকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন। এনন কি, পূর্ব্ব হইতে পরামর্শ না করিয়াও কোন বিবৃতি বা ঘোষনাপত্রে একে অক্সের নাম ব্যবহার করিতে পারিকেন পরস্পরকে এইরূপ অধিকার পর্যান্ত দিয়াছিলেন।

স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠা শক্তি ও দেশের নিকট মর্য্যাদার পশ্চাতে এই ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের গভীর প্রেরণা ছিল। স্বরাজ্য দলের স্বচনাতেই ইহার মধ্যে

### ज उर्ज्ञान (नर्ज



ভাঙ্গনের বীজ ছিল, কেননা, কাউন্সিলের মধ্য দিয়া ব্যক্তিগত উন্নতির সম্ভাবনা দেখিয়া অনেক ভাগাাদেখী ও স্থবিধানাতী এই দলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। গভর্নদেটের সহিত সহমোগিতান উন্মুখ কয়েক জন খাঁটি মভারেটেও এই দলেছিলেন। নির্বাচনের পরেই এই সকল মনোভাব উপরে ভাসিয়া উঠিল, কিম্কু দলের নেতৃত্ব ইহা দৃঢ় হস্তে দমন করিয়া কেলিলেন। আমার পিতা ঘোষণা করিলেন 'ব্যাধিত্ব অঙ্গ ছেদন করিতেও" তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না এবং তিনি এই ঘোষণাস্থবায়ী কার্যা করিয়াছিলেন।

১৯২০ এর পর হইতে পারিবারিক জীবনে আমি অনেক শাস্তি ও আনন্দ পাইয়াছি, যদিও তাহা উপভোগের সময় আমার অতি কম ছিল। সোভাগ্য-ক্রমে পরিবারস্থ সকলের নিকটেই আমি স্নেহ, প্রীতি ভালবাসা পাইয়াছি এবং তৃশ্চিস্তা ও তুর্দিনে সকলেই আমাকে সাস্থনা দিয়াছেন, আশ্রম দিয়াছেন। কিন্তু একটি বিষয়ে আমার নিজের অযোগ্যভা স্মরণ করিয়া আমি অত্যস্ত লজ্জিত হই। ১৯২০ হইতে আমার পত্নীর মধুর ব্যবহারের নিকট আমি কত ঋণী। গর্কিতা ও ভাবপ্রবণা হইয়াও তিনি আমার খেয়াল খুনী অকাতরে সন্থ করিয়াছেন এবং প্রয়োজনের মৃষ্কুর্ত্তে আমাকে শাস্তি আরাম ও আনন্দ দিয়াছেন।

১৯২০-এর পর আমাদের জীবনবাত্র।-প্রণালী কছু পরিবর্ত্তন ইইয়ছিল।
ইহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক আড়ম্বরহীন এবং চাকরবাকরের সংখ্যাও কমিয়া
গিয়াছিল, তথাপি প্রয়েজনীয় আরামের অভাব ছিল না। অনাবশ্যক আড়ম্বর
কমাইবার জন্ম এবং অংশতঃ প্রাত্যহিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্ম গাড়ী, ঘোড়া
এবং আমাদের নৃত্ন জীবনবাত্রার পক্ষে অনাবশ্যক ও সামঞ্চলীন আসবাবপত্র
প্রভৃতি বিক্রম করিয়া ফেলা ইইল। আমাদের কতক গাস্ব্যাবপত্র প্রশিল
কোক করিয়া বিক্রম করিয়া ফেলিয়াছিল। এই সকল আস্বাবপত্র এবং
মালীর অভাবে আমাদের ভবনের পূর্বের প্রী আর বহিল না, বাগান জন্ম
ইইয়া উঠিল। প্রায় তিন বংসর বাড়ী ও বাগানের দিকে কান দৃষ্টিই
দেওয়া হয় নাই। অতিমাত্রায় বায়বাহুলো অভান্ত পিতা এই সব বায়দক্ষাচ
পছন্দ করিতেন না। এ জন্ম তিনি ঘরে বিদ্যা অবসর সময়ে আইনের
পরামর্শ দিয়া অর্থ উপার্জনের সময় করিলেন। কিন্তু তিনি মতি অল্প সময়ই
দিতে পারিতেন, তথাপি তাঁহার উপার্জন মন্দ ইইত না।

অর্থের জন্ম পিতার উপর নির্ভর করিতে হয় বলিয়া আমি অস্বাচ্ছন্য ও একটু নিরানন্দ বোধ করিতাম। আইন ব্যবদায় পরিত্যাগ করার পর, আমার নিজের বস্তুতঃ কোন আরই ছিল না। শেষার হইতে যে মুনাফা আদিত তাহা অতি অকিঞিংকর। আমার স্ত্রীর এবং আমার বিশেষ ব্যয়ভূষণ ছিল

### সন্দেহ ও সংঘর্ষ

না। বরঞ্চ আমাদের ব্যয়ের অন্নতা দেখিয়া আমরা আশ্চর্য্য হইতাম। ১৯২১ সালেই আমি ইহা অন্তব করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলাম। থাদি কাপড় এবং রেলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণে অতি অন্ধ অর্থেরই দরকার হইয়া থাকে। কিন্ধু পিতার সহিত বাস করার ফলে তথন আমি ব্রিতে পারিতাম না গৃহস্থালীর অর্গতিত ব্যয় একত্র করিলে তাহা কি পরিমাণে মোটা অঙ্কে পৌছায়। বে কোন প্রকারেই হউক অর্থচিন্তা কথনও আমাকে বিব্রত করে নাই। আমার বিশ্বাস, আবশ্রক অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা আমার আছে এবং আমারা তুলনায় অনেক কম ধরচে চালাইয়া লইতে পারি।

আমরা শিতার বিশেষ ভারস্থরপ ছিলাম না। এমন কি, ইহার আভাস ইঙ্গিতেই তিনি হয় ত অত্যক্ত ব্যথিত হইবেন; তথাপি এই অবস্থা আমার ভাল বোধ হইত না। কিন্তু পরবর্তী তিন বংসর কাল ইহা চিক্তা করিয়াছি কিন্তু কোন মীমাংসা পাই নাই। উপার্জন করিবার উদ্দেশ্যে একটা কাজ অবশ্য আমি সহজেই যোগাড় করিতে পারিতাম কিন্তু তাহা হয় লাধারণের কাজে যে সময় বায় করিতেছি তাহা হয় ছাড়িতে হয়, না হয় কমাইয়া দিতে হয়। তথন আমার সমস্ত সময় কংগ্রেস ও মিউনিসিপালিটির কায়ে নিযুক্ত ছিল। অর্থোপার্জনের জন্ম এই কাজ ছাড়িয়া দেওয়া আমার ভাল বোধ হইল না। বড় বড় বাবসায়ীর কারথানা হইতে মোটা উপার্জনের যে সকল স্থবিধাজনক প্রস্তাব সামিমাছিল এই কারণে তাহা গ্রহণ করিলাম না। বৃহৎ বাবসায়ের সহিত যুক্ত হওয়াটাও আমি পছন্দ করিলাম না। পুনরায় আইন বাবসায়ের প্রবিত্ত আমার ওদাসীন্ত ক্রমেই বাড়িতেছিল।

১৯২৪-এর কংগ্রেসে সাধারণ সম্পাদকদিশকে বেতন দিবার একটি প্রস্তাব উঠিয়াছিল। আমি তথন একজন সাধারণ সম্পাদক ছিলাম এবং এই প্রস্তোব আমি সমর্থন করিয়াছিলাম। আমার মনে হইল, কাহাকেও সারাক্ষণ থাটাইয়া লইয়া জীবনবাত্রা নির্ব্বাহের মত বৃত্তি না দেওয়া অক্যায়। অক্যথা উপার্জ্জন না করিয়াও চলে এমন লোক নির্ব্বাচিত করিতে হয়। এই শ্রেণীর ভদ্রলোকদের অবসর আছে বটে কিন্তু সম্ভবতঃ রাজনীতির দিক হইতে তাঁহারা বাস্থনীয় নহেন এবং কোন কার্যের জন্ম তাঁহািদিগকে দায়ী করাও য়য় না। কংগ্রেস অবস্থা বেশী দিতে পারিত না। কংগ্রেসের বৃত্তির হার অত্যন্ত কম ছিল। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণ ধনভাঙার হইতে (গভর্গমেন্টের না হইলেও) বেতন লওয়ার বিরুদ্ধে এক অক্যায় এবং সম্পূর্ণ অয়োক্তিক সংস্কার আছে। পিতাও আমার বেতন লইবার বিরুদ্ধে তীর আপত্তি প্রকাশ করিলেন। আমার বিরুদ্ধ সংব্রাজন ছিল, তথাপি তিনি

কংগ্রেসের নিকট বেতন লওয়া আত্মর্য্যাদার পক্ষে হানিজ্ঞনক মনে করিলেন। কাজেই এই ব্যাপারে আমার মর্য্যাদাবোধ না থাকিলেও এবং আমি বেতন লইতে সম্পূর্ণ উৎস্থক থাকিলেও সে আশা ছাড়িতে হইল।

একদিন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পিতার নিকট কথাটা তুলিলাম। এই নির্ভরতা যে ভাল লাগিতেছে না তাহাও তিনি আঘাত না পান এইরূপ মৃত্ভাবে কথাটা উথাপন করিলাম। তিনি আমাকে বুঝাইলেন, সামাল কয়েকটা টাকা উপার্জনের জল্ঞ জনসাধারণের কাজ ছাড়িয়া সময় বয় করিলে আমার পক্ষে নির্কোধের কাজ হইবে। আমার এবং আমার স্বীর এক বৎসরের প্রয়োজন তিনি কয়েকদিনেই উপার্জন করিয়া দিতে পারেন। তাঁহার তর্কের মধ্যে যুক্তি ছিল কিন্তু আমি তৃপ্ত ইইলাম না। তথাপি তাঁহার উপদেশ মতই চলিতে লাগিলাম।

এই সকল পারিবারিক ব্যাপার এবং টাকাকড়ির ছন্চিন্তা ১৯২৩-এর প্রারম্ভ হইতে ১৯২৫-এর শেষ পর্যান্ত চলিল। ইতিমধ্যে রাজনৈতিক ঘটনারও পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল এবং আমিও একরূপ আমার ইক্তার বিরুদ্ধেই বিভিন্ন লোকের সহিত মিলিত হইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থাকিলাম। ১৯২৩-এর অবস্থার একটু বিশেষত্ব ছিল। ইহার আগে চিত্তরঞ্জন দাশ গ্যা কংগ্রেদের সভাপতি হইয়াছিলেন। কাজেই ১৯২৩-এ তাঁহারই নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভাপতি থাকিবার কথা, কিন্তু এই কমিটির অধিকাংশ সদস্য তাঁহার ও স্বরাজ্য নীতির বিরুদ্ধে ছিলেন। অবশ্য সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংখ্যা অতি অল্পই বেশী ছিল। তুই দলই প্রায় স্থান স্মান। ১৯২৩-এর গ্রীত্মের প্রারম্ভে নিঃ ভাঃ কংগ্রেদ কমিটির বোদাই বৈঠকে ব্যাপার দদ্দীন হইল, দাশ মহাশয় সভাপতির পদে ইস্তফা দিলেন এবং একটি ছোট মাঝামাঝি দল হইতে নৃত্ৰ কাৰ্য্যকরী সমিতি গঠিত হইল। কিন্তু কমিটিতে এই কেন্দ্রীয় দলের পশ্চাতে কোন সমর্থন ছিল না। তুইটি দলের সদিচ্ছার উপরই তাঁহাদের অস্তিত্ব নির্ভর করিতেছিল। এই দল যে-কোন দলের সহিত যোগ দিয়া অপর দলকে অবশ্য হারাইতে পারিত। ডাঃ আন্সারী হইলেন নৃতন সভাপতি এবং আমিও একজন সম্পাদক থাকিয়া গেলাম।

শীঘ্রই তুইপক্ষ হইতেই আমাদের উপর উৎপাতের স্বাষ্ট হইল। পরিবর্ত্তন-বিরোধীদের স্থান্ট তুর্গ গুজরাট কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কতকগুলি নির্দ্দেশমত কার্য্য করিতে অস্বীকার করিয়া বসিল। গ্রীম্মকালের শেষ ভাগেই আবার নাগপুরে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইল। এথানে তথন জাতীয় পতাকা সত্যাগ্রহ চলিতেছিল। মন্দভাগ্য কেন্দ্রীয় দলের প্রতিনিধিস্বরূপ আমাদের কার্য্যকরী সমিতির সংক্ষিপ্ত ও ধ্যাতিহীন জীবনের এইথানেই

# নাভার কোতুক

অবসান ঘটিল। ইহার পতন ঘটিল, কেননা, ইহা বিশেষভাবে কাহারও প্রতিনিধি ছিল না এবং বাঁহাদের হাতে কংগ্রেসের প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহাদেরই উপর কর্তৃত্ব করিতে প্রয়াসী হইল। গুজরাটের শৃষ্খলাবিরোধী কার্য্যের উপর ভং সনামূলক প্রস্তাবের অসাফল্যের ফলেই কার্য্যকরী সমিতিকে পদত্যাগ করিতে হইল। আমার মনে আছে, ইস্তফাপত্র দাখিল করিয়া আমি কত আনন্দিত ও ভারম্ক্ত হইয়াছিলাম। দলাদলির কোশলের অতি সামান্ত অভিক্ততাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছিল এবং কতিপয় থ্যাতনামা কংগ্রেসনতার বড়বন্ত্র-নৈপুণা দেখিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম।

এই সভায় দাশ মহাশয় "ঠাণ্ডা রক্ত" বলিয়া আমার উপর দোষারোপ করিয়াছিলেন। আমার ধারণা তাঁহার কথা সত্য। অবশ্য ইহার পরিমাপ করা মাপকাঠির বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে। আমার বন্ধু ও সহকর্মীর সহিত তুলনায় আমার রক্ত অনেক বেশী ঠাণ্ডা। তথাপি অতিরিক্ত ভাবাবেগ ও মেজাজে বিচলিত হইবার ভয়ে আমি সর্বাদাই সাবধান থাকি। বৎসরের পর বৎসর আমি রক্ত ঠাণ্ডা করিবার জন্য কঠিন উত্যম করিয়াছি কিন্তু সাফল্য ষেটুকু পাইয়াছি তাহা বাছিক মাত্র।

# ১৬ নাভার কৌতুক

স্বরাজ্য দল ও পরিবর্ত্তনবিরোধীদের মধ্যে টানাটানি চলিতে লাগিল; প্রথমাক্ত দলই জয়ী হইতে লাগিলেন। ১৯২৩-এর শরংকালে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে স্বরাজীরা আর এক দিকে অগ্রসর হইলেন। এই কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে আমি এক আশ্চর্য্য বিশদসন্থল ব্যাপারে জড়াইয়া পড়িলাম।

পাঞ্জাবে শিথদের সহিত বিশেষভাবে আকালী শিথদের সহিত গভর্গনেন্টের পুন:পুন: সংঘর্ষ চলিতেছিল। ভ্রষ্টচরিত্র মোহাস্তদের অধিকৃত গুরুদ্ধার ও তৎসংশ্লিষ্ট স্থাবর সম্পত্তি অধিকার করিবার জন্ম শিথদের আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাতে গভর্গনেন্ট হস্তক্ষেপ করায় সংঘর্ষ বাধিল। গুরুদ্ধীর আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলনপ্রস্থত দেশবাণী জাগরণেরই ফল

এবং আকালীরা অহিংস সভ্যাগ্রহের আদর্শেই কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই কালে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যেই গুরু-কা-বাগের সংঘর্শই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সভ্যাগ্রহী শিখজাঠা—ইহার মধ্যে অধিকাংশই ভৃতপূর্ব সৈনিক—পূলিশের পাশবিক প্রহার সহ্য করিয়াও সকল্লের দৃচভা প্রদর্শন করিয়াছিল। এই সাহস ও অসীম ধৈর্য্য দেখিয়া সমস্ত ভারত্রভাচমৎকৃত হইল। গভর্গমেন্ট কর্তৃক গুরুষার কমিটি বে-আইনী ঘোষিত হইয়েন্সল এবং কয়েক বংসর সংঘর্ষের পর অবশেষে শিথেরা জয়ী হইলেন। এই আন্দোলনের প্রতি স্বাভাবিক রূপেই কংগ্রেসের সহায়ভৃতি ছিল এবং আকালী আন্দোলনের সহিত যোগ রক্ষা করিবার জন্ম কংগ্রেস এক জন বিশেষ কর্মচারী নিষ্কুক করিয়াছিলেন, তিনি অমৃতসরে থাকিয়া এই কার্য্য করিতেন।

আমি যে ঘটনার কথা বলিতেছি, তাহার সহিত সাধারণ শিথ আনে সনেব সম্পর্ক অতি অল্প হইলেও ইহা শিখদের চাঞ্চলোর প্রতিক্রিয়া হইতেই উদ্ভত্ত ইহা নিংসন্দেহ। নাভা ও পাতিয়ালা—পাণাবের এই তুই সামস্ত রাজার মী ব্যক্তিগত বিরোধ অতি তীত্র হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহার ফলে ভার গভর্ণমেন্ট নাভার মহারাজাকে রাজ্যচ্যত করিয়া একজন ইংরাজ শাসক নিযুক্ত করেন। নাভারাজের গুদিচাতি লইয়া বিক্ষুর শিথের। নাভায় এবং নাভার বাহিরে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। নাভারাজ্যের জাইটো নামক স্থানে শিখদের ধর্মসংক্রান্ত উপাসনা ও গ্রন্থপাঠ নৃতন ইংরাজ শাসক বন্ধ করিয়া দিলেন । ইহার প্রতিবাদম্বরূপ এবং গুরু গ্রন্থসাহেব পাঠ অব্যাহত ভাবে চালাইবার জন্ম শিথেরা জাইটোয় জাঠা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। জাঠার প্রবেশ-পথ রুদ্ধ করিয়া পুলিশ তাহাদিগকে প্রহার করিত। অবশেষে গ্রেপ্তার করিয়া দূরবন্তী তুর্গম জঙ্গলে তাহাদের লইয়া গিয়া ছাডিয়া দিত। আমি সংবাদপত্রে এইসব প্রহারের विवत् भार्ठ कवियाष्ट्रिलाम : मिल्ली विरम्ध कः एश्रास्त्र भरत्वे यामि अभिलाम, শীঘ্রই আর একদল জাঠা রওনা হইবে। ঘটনা প্রত্যক্ষ করিবার জন্ম আমাকে আমন্ত্রণ করা হইল, আমি সানন্দে সমতি দিলাম। জাইটো দিল্লীর অতি নিকটে, ইহাতে আমার মাত্র একদিন সময় নষ্ট হইবে। ছুইজন কংগ্রেস সহকর্মী া, টি গিদবাণী ও মাদ্রাজের কে, শাস্তানম আমার দঙ্গে চলিলেন। জাঠা অধিকাংশ পথ হাঁটিয়া চলিল। আমরা পূর্ব্ব হইতে ঠিক করিলাম, নাভার সীমান্তে নিকটবর্ত্তী এক রেলষ্টেশনে আমরা জাঠার সহিত মিলিত হইব। সময়মত নিৰ্দিষ্টস্থানে আসিয়া আমরা একথানি গৰুর গাড়িতে জাঠা হইতে স্বতম্ব থাকিয়া পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম। জাইটোতে পুলিশ জাঠার গতিরোধ করিল এবং নাভা শাসকের দক্তথতি একথানা প্রোয়ানা তৎক্ষণাৎ আমার উপর জারী হইল যে, আমি যেন নাভায় প্রবেশ না করি এবং করিলেও তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাই।

# নাভার কৌতুক

অন্তর্মপ পরোয়ানা গিদবাণী ও শাস্তানমের উপরও জারী করা হইল, তবে নাভা কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের নাম জানিতেন না বলিয়া পরোয়ানায় নাম ছিল না। আমরা পুলিশ কর্মচারীকে বলিলাম যে, আমরা জাঠার অন্তর্ভুক্ত নহি, আমরা দর্শক হিসাবে আসিয়াছি, নাভারাজ্যের নিয়মভদ্দ করিবার কোন অভিপ্রায়্র আমাদের নাই। বিশেষতঃ নাভারাজ্যে যথন আমরা আসিয়া পড়িয়াছি তথন প্রবেশ না করিবার আদেশের কোন অর্থ হয় না। মাল্লয় আকাশে উড়িয়া য়াইতে পারে না। আমরা পুলিশ কর্মচারীকে বলিলাম, পরবর্তী ট্রেনের কয়েক ঘণ্টা বিলম্ন আছে। এই সময়টুকু আমানিগকে ছাইটোতেই থাকিতে হইবে। আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে বন্দী করা হইল। তারপর পুলিশ জাঠার উপর তাহাদের নিয়মিত কর্প্তবা সাধন করিল।

সমস্ত দিন হাজতে বাথিয়া সদ্ধাবেলায় আমাদের রেলষ্টেশনে লইয়া যাওয়া হইল। আমাকে ও শাস্তানমকে এক হাতকড়িতে বাঁধিয়া ( আমার দক্ষিণ এবং তাহার বামহস্ত ) হাতকড়িব সহিত বাঁধা শিকল হস্তে একজন কনেষ্টবল আগাইয়া চলিল; অহুরূপ বেশে গিদবাণী আমাদের পিছন পিছন আসিতে লাগিলেন। জাইটোর পথ দিয়া এইভাবে চলিবার সময় আমার মনে পড়িতে লাগিল, অনিচ্ছুক্ কুকুরকে জোর করিয়া শিকলে বাঁধিয়া টানিয়া লওয়া হইতেছে। প্রথমে আমরা অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করিলাম, পরক্ষণেই সমস্ত ব্যাপারটির কৌতুক বোধ করিয়া অনেকটা লঘু বোধ করিলাম। এ অভিক্রতা উপভোগ্য। রাজিটা অত্যন্ত কটে কাটিল। প্রথমতঃ ধীরগতি ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীর জনবহল কামরা, তারপর মধারাত্রিতে একবার গাড়ীবদল এবং অবশেষে নাভার হাজত। পরদিন দ্বিপ্রহর, অর্থাৎ আমাদিগকে নাভা জেলে হাজির করার পূর্বে প্যান্ত হাতকড়ি ও শিকল বরাবর ছিল। এই অবস্থায় অন্য একজনের সহযোগিতা ব্যতীত নড়াচড়া কঠিন। অন্য একজনের সহিত এক রাত্রি এবং পরদিনের অংক্তিস সময় একজে হাতকড়ি বন্ধ হইয়া থাকিবার যে অভিক্রতা, তাহার পুনরভিনয় কথিতে আমার কচি নাই।

নাভা জেলে আমাদিগকে অপরিষ্ণার এবং অস্বাস্থ্যকর 'সেলে' আটক করা হইল। অত্যক্ত অপরিষ্ণার ও স্যাংসেতে ছোট ঘর, হাত দিয়া ছাদ স্পর্শ করা যায়, এত নীচু। রাত্রে মেঝেতে আমাদের শুইতে হইত এবং অনেক সময় আতক্ষে চমকিয়া উঠিয়া বৃঝিতে পারিতাম এইমাত্র একটা ইন্দুর আমার ম্থের উপর দিয়া দৌভাইয়া গেল।

তুই-তিন দিন পর অ'মাদিগকে বিচারের জন্ম আদালতে হাজির করা হইল এবং দিনের পর দিন বিচারের নামে এক কৌতুককর প্রহসনের অভিনব অভিনয় চলিতে লাগিল। ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা জজ নামক ব্যক্তিটি সম্পূর্ণ নিরক্ষর ব্লিয়াই

মনে হইল। তিনি ইংরাজী জানেন না ইহা নিঃসন্দেহ, এমন কি, আদালতের ভাষা উর্দুও তিনি লিখিতে পারেন কি-না সন্দেহ। এক সপ্তাহের অধিককাল আমরা তাহাকে দেখিয়াছি, এই সময়ের মধ্যে তিনি একছত্রও উর্দু লেখেন নাই। কিছু লিখিবার আবশ্রুক হইলে তিনি আদালতের কেরানীকে হুকুম করিছে আমরা কতকগুলি ছোটখাট দরখান্ত করিয়ছিলাম। তিনি দরখান্ত পতিরা তখনই কোন নির্দেশ দিতেন না; ঐগুলি রাপিয়া দিয়া পরদিন অপরের লেখা মন্তব্য গহ কেরং দিতেন না আমরা নিয়মিতভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করি নাই। অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন না করাই আমাদের অভাস হইয়া গিয়াছিল, এমন কি যেখানে আত্মপক্ষ সমর্থন করা দোধের নহে, সেখানেও উহার চিন্তা পর্যান্ত আমার নিকট কুংসিং কাজ বলিয়া মনে হইত। আমি আদালতে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়াছিলাম। উহাতে সমস্ত ঘটনার আত্মপূর্বিক বিবরণ এবং নাভার ব্যাপার, বিশেষভাবে ব্রিটিশ শাসকের আমনের ব্যাপার সম্পর্কে আমার মতামতও প্রকাশ করিয়াছিলাম।

আমাদের এই অতি অসাধারণ ও সহজ মামলাও দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। সহসা আর এক নৃতন ব্যাপার ঘটিল। একদিন অপরাহে আদালত বন্ধ হওয়ার পর আমাদিগকে সেইথানেই রাথা হইল। সন্মা ৭টার পর আমাদের আর একটা ঘরে লওয়া হইল। সেখানে টেবিলের সম্মুখে একজন বলিয়াছিলেন; আরও কয়েকজন লোকও ছিল। জাইটোতে যিনি আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন, আমাদের সেই পুরাতন বন্ধু পুলিস কর্মচারীটিও এখানে উপস্থিত ছিল। সে দাঁড়াইয়া উঠিয়া এক বিবৃতি দিতে লাগিল। আমরা কোথায় আছি এবং কি হইতেছে জিজ্ঞানা করায় জবাব পাইলাম যে, ইহা আদালত এবং ষভ্যন্ত করিবার অপরাধে আমাদের বিচার হইতেছে। এতদিন আদেশ ভঙ্গ করিয়া নাভায় প্রবেশের অপরাবে আমাদের বিচার চলিতেছিল। কিন্তু এই অভিযোগ তাহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। পরিষ্কার বোঝা গেল, পূর্বের অপরাধে বড জোর ছার মাস কারাদণ্ড হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে আমাদের স্মচিত শিক্ষা হইবে না বিবেচনা করিয়াই আরও গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিবার প্রয়োজন হইল। যড়গন্ত্র প্রমাণ করিবার মত সাক্ষ্য প্রমাণ ছিল না, এই জন্ম এক চতুর্থ ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিয়া আনিয়া আমাদের সহিত জ্বডিয়া দেওয়। হইল। এই লোকটির সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। জাইটো যাইবার পথে তাহার সহিত মাত্র একবার দেখা হইয়াছিল। বড়বল্লের মামল। চালাইবার এই প্রকার উল্লোগ আয়োজন দেখিয়া একজন ব্যবহারজীবী হিসাবে আমি অবাক হইলাম : সামলাটি একেবারেই মিথাা এবং বাহ্য ভব্রতার ধালিবেও কতকগুলি সাধারণ আদ্বকায়দা দেখান উচিত ছিল। আমি বিচারককে

# নাভার কৌতুক

বলিলাম যে, এ বিদয়ে আমরা পূর্ব হইতে কোন নোটিশ পাই নাই এবং আমরা যে আত্মপক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থা করিতে পারি সে বিষয়ে বিবেচনা করা হয় নাই। এই যুক্তি তিনি গ্রাহ্ণ করিলেন—ভাবে এরকম বোঝা গেল না। ইহাই নাভার নিয়ম। আমাদের যদি উকীলের দরকার হয় তাহা হইলে নাভারই একজনকে মনোনীত করিতে হইবে। বাহির হইতে উকীল নিযুক্ত করিতে পারি কি না একথার উত্তরে আমাকে বলা হইল যে, নাভায় এরূপ অস্থমতি দিবার নিয়ম নাই। নাভার বিচার-পদ্ধতি সম্বন্ধে আরও অনেক কিছুই বুঝিতে পারিলাম। অবশেষে বিরক্ত হইয়া আমরা বিচারককে বলিলাম যে, তিনি যাহা খুশী কক্ষন, আমরা এ বিচারে কোন অংশ গ্রহণ করিব না। কিন্তু শেষ পর্যান্ত আমার এই সকল্প টিকিল না। আমাদের সম্পর্কে অসম্ভব মিগ্যা কথাগুলি শুনিয়া চূপ করিয়া থাকা কঠিন। আমরা মাঝে মাঝে সাক্ষীদের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অথক তীত্র মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলাম। ঘটনার বিবরণ লিখিত ভাবেও আমরা আদালতে পেশ করিলাম। এই ষড়যন্ত্র মামলার বিচারকটি প্রথম বিচারক অপেক্ষা অনেকাংশে শিক্ষিত ও বৃদ্ধিমান।

ছুইটি মানলাই একত্র চলিতে লাগিল। ফলে আমরা প্রত্যহ কিছুকালের জন্ত জেলের নোংরা দেল হইতে মুক্তি পাইতাম। ইতিমধ্যে নাভার ইংরাজ শাসকের পক্ষ হইতে জেল স্থপারিনটেন্ডেণ্ট একদিন আসিয়া বলিলেন, যদি আমরা ছংথ প্রকাশ করি এবং নাভা হইতে চলিয়া যাই তাহা হইলে আমাদের বিহুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হইবে। আমরা উত্তর দিলাম, ছংথ প্রকাশ করিবার মত আমরা কিছুই করি নাই, শাসকেরই আমাদের নিকট ছংথ প্রকাশ করা উচিত। আমরা কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি-পত্র লিখিতেও প্রস্তত নই।

প্রায় ১৫ দিন পর তুইটি মামলা শেষ হইল। আমরা আত্মপক্ষ সমর্থন করি নাই, তবুও এক-তরফা মামলাতে এত সময় লাগিল, কেন না মামলা চলিবার কালে কোন প্রশ্ন উঠিলেই মামলা স্থগিত রাখা হইত এবং অন্তরালে অবস্থিত কোন কর্তৃপক্ষ—সন্তবতঃ ইংরাজ শাসকটির সহিত পরামর্শের পর আবার মামলা স্থক হইত। এইরূপে অনেক সময় নাই হইয়াছে। সর্বশেষ দিন অভিযোক্তা পক্ষের সভয়াল জবাব শেষ হইবার পর আমরা লিখিত বিবৃতি আদালতে দাখিল করিলাম। প্রথম আদালতের কার্য্য স্থগিত হইল, কিন্তু আমরা আশ্র্য্য হইয়াদেখিলাম, অল্পক্ষণ পরেই বিচারক উর্দ্ধুতে লেখা এক প্রকাণ্ড রায়সহ আদালতে হাজির হইলেন। অল্প সময়ের মধ্যে এতবড় একটা রায় লেখা বে সন্তবপর নহে তাহা স্পাইই বোঝা গেল। আমরা বিবৃতি দাখিল করিবার প্রেক্ট ইহা প্রস্তুত্ব করিয়া রাখা হইয়াছিল। আমাদের নিকট রায় পাঠ করা হইল না। কেবল

শুনাইয়া দেওয়া হইল যে, নাভার সীমানা ত্যাগের আদেশ অমান্ত করার সংকচ্চে শান্তিরূপে আমাদিগকে ছয় মাস করিয়া কারাদও দেওয়া হইয়াছে।

ঐদিনই ষড়থন্ত্রের মামলায় আমাদের আঠার মাস কি ছই বংসর করিয়।
শান্তি হইয়াছিল আমার ঠিক মনে নাই। ইহার সহিত ঐ ছয়মাস কার্ত্রাধার হইবে। অর্থাং আমাদের সর্ব্বমোট ছই বংসর কি আড়াই বংসর করিছেও ভোগ করিতে হইবে।

এই বিচারের সময় আমরা যে সব আশ্চর্যা ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা পর্যাবেক্ষণ করিলাম, তাহাতে দেশীয় রাজ্যের শাসনপ্রণালী অথবা ভারতীয় দেশীয় রাজ্যে ব্রিটিশ শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা ইইল। সমস্ত বিচারপ্রণালী এক প্রহসন মাত্র। এই কারণেই বোধ হয় সংবাদপত্রের লোক ও বাহিরের लाकरक जामानरङ প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় महा পুলিশ যাহা খুশী করে, জজ-माजिए हे हे एत जाता भगनात माना आत्म मा अवः कामाजः जाहाएनत निर्द्धन व्यास करत । त्वादी मालिए हे निर्दीश्लात हैश मश करतन कि छ আমাদিগকেও তাহা সহ করিতে হইবে কেন বুঝিতে পারিলাম না। অনেক বার আমি দাঁড়াইয়া পুলিশের ভদ্র ব্যবহার এবং ম্যাজিষ্ট্রেটকে মাত্র কবিবার দাবী উপস্থিত করিয়াছি। কথনও কখনও পুলিশ অত্যন্ত অভন্তভা ম্যাজিষ্ট্রেটের হাত হইতে কাগজ কাড়িয়া লইত। ম্যাজিষ্ট্রেট তাহার প্রতিকারে অক্ষম, এমন কি, আদালতের শৃঙ্খলা পর্যান্ত রক্ষা করিতে পারিতেন না, তথন তাঁহার কাজ আমরা করিয়া দিতাম। মনভাগ্য ম্যাজিটেটের অক্সা শোচনীয হইয়া উঠিত, তিনি পুলিশের ভয়ে সর্ব্বদাই ভীত এবং আমাদিগকেও ভয় করিতেন, কেন না আমাদের গ্রেফ্তারের ফলে সংবাদপত্রে আন্দোলন চলিতেছিল। আমাদের মত দাধারণের পরিচিত রাজনীতিকদেরই বধন এই অবস্থা তথন স্বল্প পরিচিত বাজিদের ভাগ্যে কি ঘটে তাহা ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়।

পিতার দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। সেই কারণে নাভায় আমার অপ্রত্যাশিত গ্রেফ্তারে তিনি বিশেষভাবে বিচলিত হইলেন। কেবল গ্রেফ্তারের সংবাদ ছাড়া আর বিশেষ কিছুই তিনি জানিতে পারেন নাই। মানসিক উৎকণ্ঠায় তিনি আমার সংবাদ জানিবার জন্ম বড়লাটের নিকট তার করিলেন। নাভায় গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার পথে অনেক বিছ উপস্থিত করা হইল। যাহা হউক, অবশেষে তিনি জেলে গিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু আমি যথন আত্মপক্ষ সমর্থন করিতেছি না তথন তাহার সাহাযোর বিশেষ কোন আবশ্যক নাই, আমি তাহাকে আমার জন্ম চিন্তা না করিতে এবং এলাহাবাদে ফিরিয়া যাইতে অন্থরোধ করিলাম। তিনি

# নাভার কৌতুক

किर्तिया श्रात्मन, विन्न आभारमन युवक छैकीन-वन्न किशनरमन भानवारक नाजाय মামলা পর্যাবেক্ষণের জন্ম রাথিয়া গেলেন। নাভা মাদাণতের অতি সংক্ষিপ্ত অভিজ্ঞতার ফলে কপিলদেবের আইন ও বিচারপ্রণালী সম্বন্ধে জ্ঞান অনেক বাডিয়া গিয়াছিল সন্দেহ নাই। একবার পুলিশ তাঁহার হাত হইতে কাগজপত্র কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যই অত্মত ও মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্রের মুগে বহিয়াছে। ব্যক্তিগত স্বৈরাচারী প্রভূত্ব এথানে অবাধ কিন্তু তাহার মধ্যেও যোগ্যতা কিম্বা উদার দ্যার অভাব। সে সকল স্থানে এমন সব আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে যাহা কখনও প্রকাশিত হয় না। তাহাদের অযোগ্যতার দরুণই মন্দভাগ্য প্রজারা একটু আসান পায় এবং নানাভাবে অন্তায়ও কম হইয়া থাকে। কারণ শাসকমঙলীর মধ্যেও সেই মনোগাতাই প্রতিফলিত। তাহার ফলে অত্যাচার ও অবিচার নিথুত হইয়া উঠিতে পারে না। অবশ্র ইহাতে অত্যাচার যে অল্প হয় তাহা নহে, উহা দূরপ্রসারী ও ব্যাপক হইয়া উঠিতে পারে না। কোন দেশীয় রাজ্য হথন প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ শাসনাধীনে আসে তথন এই ভারকেন্দ্র পরিবর্তিত হইয়া এক অভিনব অবস্থার স্বষ্ট হয়। সেই অর্দ্ধ সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ঠিক থাকে, স্বৈরাচারও থাকে অব্যাহত, পুরাতন নিয়মকাস্থন মতই কার্য্য চলিতে থাকে, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সভা সমিতি, মতপ্রকাশ (ইহা একপ্রকার সর্ব্বগ্রাসী) প্রভৃতির উপর বিধিনিষেধ সমানভাবেই চলে কিন্তু এমন একটি পরিবর্ত্তন হয় যাহা মূলদেশকে নৃতন আকার দেয়। শাসকগণ অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠে, শাসন ব্যাপারে কর্মকুশলতার পত্তন হয়, তাহার ফলে সামস্ততান্ত্রিক ও স্বৈর-শাসনের বন্ধন আরও চাপিয়া বসে। কালক্রমে ব্রিটিশ শাসনের ফলে অবশ্য কতকগুলি প্রাচীন প্রথা ও উপায়ের পরিবর্ত্তন হইবে, কারণ ঐগুলি কুশলতার সহিত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহের এবং ব্যবস:-বাণিজ্য বিস্তারের অন্তরায়স্বরূপ। কিন্তু গোড়াতে তাঁহারা অবস্থার স্থযোগ পূর্ণমাত্রার গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের উপর কর্তৃত্বকে দৃঢ় করিয়া তোলেন এবং জনসাধা 🖂 তথন কেবল যে সামস্ততন্ত্র এবং সৈরাচার সহ্ করে তাহা নহে, শক্তিশালী শাস্কগণ ঐ ব্যবস্থাকে অতি নৈপুণ্যের সহিত দৃঢ় হল্তে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।

নাভায় আমি ইহার কিছু দেখিয়াছি। এই রাজ্যের ব্রিটিশ শাসক একজন সিভিলিয়ান। ভারত গভর্ণমেন্টের অধীনে ইনি একজন স্বৈরাচারী শাসকের সম্পূর্ণ ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত, তথাপি প্রত্যেক ব্যাপারে আমাদিগকে নাভার আইন ও পদ্ধতির কথা শুনাইয়া অতি সাধারণ অধিকার দেওয়া হইত না। আমরা প্রাচীন সামস্ততক্ষ এবং আধুনিক অম্মনাতামিক বজ্বের সমবেত মূর্ত্তির সম্পূর্ধে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ইহাতে উভয় দিকের অস্থবিধাগুলি পূর্ণমাত্রায় ছিল কিছু কোন দিকেরই স্থবিধাগুলি ছিল না।

### अ अर्द्धनान (नश्तुक

এই ভাবে বিচার শেষ হইয়া আমাদের কারাদও হইয়া গেল। বিচারক কি রায় দিলেন তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না বটে, কিন্তু দীর্ঘ কারাদণ্ডের বাস্তব সত্ত্যের মুথে ঠাওা ইইয়া গেলাম। আমরা বায়ের নকল চাহিল্যা আমাদিগকে সেজন্ত দর্থান্ত করিতে বলা হইল।

সেদিন সন্ধাবেলায় জেল স্থাবিনটেন্ডেট আমানিগকৈ ভাকিয়া লইয়া বিটিশ শাসকের একথানি আদেশপত্র দেখাইলেন। ফৌজনারী কার্যাবিধি অফুসারে আমাদের দণ্ড স্থগিত রাখা হইয়াছে। ইয়ার মধ্যে কোন সর্ভ না থাকায় আমাদের পক্ষে আইনতঃ কারাদণ্ডের এইয়ানেই শেষ হইল। স্পারিনটেন্ডেট বিটিশ শাসকপ্রদন্ত অহ্য একথানি হকুমনামা বাহির করিলেন, ভাহাতে আমানিগকে নাভা ত্যাগ করিতে বলা হইয়াছে এবং বিশেষ অহ্মতি বাতীত প্রবেশ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে। আমি আদেশ ত্ইগানির নকল চাহিলাম, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্ হইল। তারপর আমাদিগকে রেল্টেশনে লইয়া গিয়া ছাডিয়া দেওয়া হইল। নাভায় আমাদের পরিচিত একটি প্রাণীও ছিল না। সহরের সদর দরজাও সে রাত্রির মত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সংবাদ লইয়া জানিলাম তথনই একথানি ট্রেন আম্বালা অভিমূথে মাইবে। আমরা উহাতে উঠিয়া বসিলাম। আম্বালা হইতে আমি দিলী হইয়া এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিলাম।

এলাহাবাদ হইতে নাভার শাসকের নিকট, তাঁহার ছই বঙ আদেশপত্রের এবং ছইটি রায়ের নকল চাহিয়া পত্র লিধিলাম। পত্রের উত্তরে তিনি উহার নকল দিতে অস্বীকার করিলেন। আমি পুনরায় লিধিলাম, যদি আমি আপীল করি তাহা হইলে উহার প্রয়োজন আছে, তথাপি তিনি রাজী হইলেন না। পুনং পুনং চেষ্টা করিয়াও, যাহাতে আমি ও আমার সঙ্গীরা আছাই বংসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলাম, দেই রায়গুলি পড়িবার স্থযোগ পাই নাই। কি জানি হয়ত এই কারাদণ্ড এখনও আমার জন্ম কুলিতেছে এবং নাভা কর্তৃপক্ষ অথবা বুটিশ গ্রভাবিনেট ইচ্ছা করিলেই সম্ভবতঃ ইহা প্রয়োগ করিতে পারেন।

এই ভাবে আমরা তিন জন ত "স্থাতি"—মজুহাতে মৃতি পাইলাম দিছ তথাকথিত ষড়যন্ত্রের চতুর্থ ব্যক্তি, যাহাকে আমাদের সহিত দিতীয় সভিযোগে ছুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, সেই শিখটির ভাগো কি হইল তাহা অনেক চেষ্টা করিয়াও জানিতে পারি নাই। খুব সম্ভব তাহাকে ছাড়া হয় নাই। তাহার কোন প্রভাবশালী বন্ধু ছিল না এবং তাহার অস্কুলে কোন মান্দোলনও হয় নাই; কাজেই অভ্যান্ত অনেকের মতই সে দেশীয় রাজ্যের কারাগারে বিস্কৃতির অন্ধকারেই ডুবিয়া আছে। কিন্তু আমরা তাহাকে ভুলি নাই। সামান্ত যাহা কিছু সম্ভব তাহা আমরা করিয়াছিলাম। আমার বিশাস, গুরুলার কমিটিও

# নাভার কৌতুক

চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে অকুসন্ধানে জানিলাম যে, সে "কোমাগাটামান্ধর" দলের একজন এবং দাঁর্ঘ কারাদণ্ড ভোগ করিয়া অল্পদিন পূর্ব্বে মৃক্তি পাইয়াছিল। এই শ্রেণীর লোককে পূলিশ বাহিরে রাখিতে চাহে না, সেই জন্মই তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ রচনা করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ফেলা হইয়াছিল।

গিদবাণী, শান্তানম্ এবং আমি তিনজনেই নাভা জেল হইতে টাইক্ষেড রোপের বীজাণু সংগ্রহ করিরা আনিয়াছিলাম এবং তিন জনেই ঐ রোপে আজান্ত হইলাম। আমার পীড়া সাংঘাতিক হইল এবং কিছুদিন অত্যন্ত সকটের মধ্যে কাটিল। তবে তিন জনের মধ্যে আমিই অল্পে অব্যাহতি পাইলাম। আমাকে তিন কি চার সপ্তাহ শ্যাশারী থাকিতে হইয়াছিল। অপর তুইজন দীর্ঘকাল শ্যাশারী ভিলেন।

নাভার ব্যাপারের জের এইখানেই শেষ হইল না। ছর মাদ কি তাহারও পরে গিদবাণী অমৃতদরে কংগ্রেসের প্রতিনিবিদ্ধাপে শিগওরুদ্বার কমিটির সহিত একবোগে কার্য্য করিতেছিলেন। কমিটি পাচ শত ব্যক্তি লইমা গঠিত এক বিশেষ জাঠা জাইটোতে পাঠাইলেন। গিদবাণী দর্শকরূপে এই জাঠার সহিত নাভার দীমান্ত প্রত্যান্ত বাইবার দক্ষর করিলেন। নাভার দীমান্ত প্রত্যাক জাঠার উপর গুলি চালাইল, বহুলোক হতাহত হইল। গিদবাণী আহতদের দেবাকার্য্যে অপ্রদর হইলে প্রতিশ তাঁহাকে ছোঁ। মারিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। তাঁহার বিহ্না কোন মামল। করা হইল না, তাঁহাকে কেবল জেলে আটকাইয়া রাথা হইল। প্রায় এক বংসর কাল জেলে থাকিবার পর সম্প্রিপ্রেপ ভগ্নস্বান্থ। গিদবাণীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

গিদবাণীর গ্রেক্তার ও কারান্ত শাসনক্ষমতার দানবায় অণ্র বহার বলিয়া আমার মনে হইল। আমি শাসক (সেই ইংরাজ সিভিলিয়ান) মংশিয়ের নিকট পত্র লিখিয়া গিদবাণীর প্রতি এরপ ব্যবহারের কারণ জানিতে চাহি ম। তিনি উত্তর দিলেন বে, বিনাহুমতিতে নাভারাজ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি আদেশ ভঙ্গ করায় কারাক্রর ইইয়াছেন, আমি পুনরায় পত্র লিখিয়া ইহার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করাক্রর ইইয়াছেন, আমি পুনরায় পত্র লিখিয়া ইহার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিলাম। যে ব্যক্তি আহতদের সেবায় রত ছিল তাহাকে গ্রেক্তার করায়ে সঙ্গাতি-বিরোবী তাহাও উল্লেখ করিলাম এবং অহ্বরোধ করিলাম তাহার আদেশ, হয় প্রত্যাহার কর্মন, না হয় আমার নিকট একথণ্ড পাঠাইয়া দিন। তিনি অধীক্রত হইলেন। গিদবাণীর প্রতি যে ব্যবহার করা ইইয়াছে আমার প্রতিওশাসক সেইরপ ব্যবহার কর্মক, এ ইচ্ছা লইয়া আমিও নাভা যাইবার জন্য প্রস্তুত ইইলাম। সহক্র্মীর প্রতি অহ্বরাগ ও বিশ্বাসের দিক দিয়া ইহা আমাকের কর্তর। কিন্তু অনেক বন্ধু আমার সঙ্গে ভিন্ন মত অবলম্বন করিলেন ও আমাকে নির্ক্ত করিলেন। আমি বন্ধুদের পরামর্শের অন্তর্যালে আশ্রেম লইলাম এবং

নিজের তুর্বলতার উপর এক সৃত্ত্ব আবরণ নিক্ষেপ করিলাম। যাহাই হউক, আদলে নাভা জেলে পুনরায় ফিরিয়া যাইতে আমার অনিচ্ছা ও তুর্বলতাই আমাকে যাইতে দিল না। একজন সহক্ষীকে বিপদের সময় পরিত্যাগ করিবার লক্ষা আমি সর্বলাই বোধ করিয়াছি। সাধারণতঃ সাহস অপেক্ষা অগ্রপন্চাৎ বিবেচনারই আমরা অধিকতর পক্ষপাতী।

# ১৭ কোকোনদ ও মোলানা মহম্মদ আলী

১৯২৩-এর ভিদেধর মাদে দক্ষিণ ভারতের কোকোনদ সহরে কংগ্রেদের বাবিক অধিবেশন হইল। মৌলানা মহম্মদ আলী ছিলেন সভাপতি। তাঁহার বেমন অভ্যাস, তেমনই এক স্থদীর্ঘ অভিভাষণ পাঠ করিলেন। তবে এই অভিভাষণ বেশ তথ্যপূর্ণ হইয়াছিল। তিনি মৃসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক ভাবের প্রথম উন্মেষ কাল হইতে আলোচনা করিয়া আগা থাঁর নেতৃত্বে ১৯০৮-এ বড়লাটের নিকটু স্মরণীর মৃসলিন ডেপুটেশান প্রেরণের কথা তুলিলেন। এই ডেপুটেশান যে গভর্ণমেন্টের স্বস্টি এবং ইহার স্থ্যোগ লইয়াই তাঁহারা সরকারী ভাবে এই প্রথম সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্কাচন প্রথা এবং সাম্প্রদায়িক বিশেষ পক্ষপাতের কথা ঘোষণা করেন।

মহন্দদ আলী আমার ইচ্ছার বিক্রেই তাঁহার সভাপতিজ্বের আমলে আমাকে কংগ্রেসের সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য করিলেন। কংগ্রেসের ভবিলঃ কাগ্যপ্রণালী সম্পর্কে আমার সংশন্ধ থাকার আমার আফিন সংক্রমণ্ড কাগ্যপ্রণালী সম্পর্কে আমার সংশন্ধ থাকার আমার আফিন সংক্রমণ্ড কাগ্রের দান্ত্রি গ্রহণ করিতে বিন্দুনাত্র আগহ ছিল না। কিন্তু মহন্দদ আলীকে ঠেকান কঠিন। আমরা উভয়েই বুঝিতে পারিলাম যে, অন্ত কেহ সম্পাদক হইলে নৃতন সভাপতির সহিত আমার মত তাল বাগিরা চলিতে পারিবে না। মানুষ সম্বন্ধে তাঁহার ভালমন্দ ধারণা তুই দিকেই চর্ম। সৌভাগ্যক্রমে আমাকে তিনি পছন্দ করিতেন। আমাদের মধ্যে প্রীতি ও শ্রহার বন্ধন ছিল। তিনি গভীরভাবে এবং আমার মতে অত্যক্ত আয়োক্তিকভাবে ধর্মপ্রবণ ছিলেন, কিন্তু আমি ছিলাম তাহার বিপ্রীত। তথাপি তাঁহার অক্রিম আগ্রহ, তাঁহার অগ্রাপ্ত কর্মাশক্তি এবং ক্ষরধার বুদ্ধির জন্ত তাঁহার প্রতি আমি আরুই হইয়া-

# (कारकानम ও মোলাना महस्रम आली

ছিলাম। তিনি পরিচাসরসিক ছিলেন, কিন্তু সময় সময় তীব্র বাঙ্গ দারা তিনি অপরকে আহত করিতেন। এই স্বভাবের জন্ম তিনি অনেক বন্ধুকেই হারাইয়াছিলেন। কাহারও সম্বন্ধে যদি কোন চটুল মন্তব্য তাঁহার মনে জাগিত তাহা হইলে তিনি তাহা গোপন রাখিতে পারিতেন না, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া প্রকাশ করিয়া ফেলিতেন।

আমাদের মধ্যে ছোটখাট মতভেদ সত্ত্বেও তাঁহার সভাপতিত্বের আমলে আমরা হুইজনে ভালভাবে কাজ চালাইতে লাগিলাম। নিথিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্যালয়ে আমি এই নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলাম য়ে, কোন সদস্তের নাম লিথিবার কালে তাহার পূর্ব্বে বা পরে কোন সম্ত্রমস্ত্রচক উপাধি য়োগ করা হইবে না। ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর উপাধির অসদ্ভাব নাই—মহাত্মা, মৌলানা, পণ্ডিত, শেখ, দৈয়দ, মুন্সা, মৌলবী; ইহার উপর খ্রী, প্রীযুক্ত মি: ও এস্কোয়ার তো আছেনই। এই সকল অজম্র উপাধি মনাবশুকরপে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে আমি একটা সং দৃষ্টান্ত স্থাপন করিবার সকল্প করিলাম। কিন্তু তাহা সম্ভবপর হইল না। মহম্মদ আলী এক জকরী তার করিয়া "সভাপতি রূপে" আমাকে নির্দেশ দিলেন য়ে, প্রাচীন ব্যবস্থাই বজায় রাথিতে হইবে, বিশেষভাবে গান্ধিজীর নিকটে পত্র লিথিতে হইবে 'মহাত্মা' শব্দ ব্যবহার করিতেই হইবে।

আমাদের মধ্যে আর একটি বিষয় লইয়া প্রায়ই তর্ক বাধিত—সে হইল, 'দর্ম্বশক্তিমান ঈশ্বর'। আমাদের কংগ্রেসের প্রস্তাবের মধ্যে ক্বতজ্ঞতা প্রকাশ অথবা প্রার্থনার ভাবে ঈশরের নাম উল্লেখ করিবার প্রতি মহম্মদ আলীর অত্যন্ত বেশী রোঁক ছিল। আমি প্রতিবাদ করিলে তিনি আমার অবাম্মিকতার জন্য ধমক দিতেন। তথাপি আশ্বর্ধের বিষয় এই যে, পরবর্ত্তীকালে তিনি আমাকে বিলিলেন যে, আমার বাহ্য ব্যবহার ও অস্বীক্রতি সব্বেও আসলে আমি যে একজন পরম ধার্মিক সে সম্বন্ধে তাঁহার মনে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহার এই ধারণার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে তাহা আমি নর সময় বিশ্বিত হইয়া ভাবিয়াছি। সন্তবতঃ ধর্ম ও ধর্মভাব সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অন্তভ্তির উপর এইরূপ ধারণা নির্ভ্র করে।

আমি তাঁহার সহিত ধর্ম লইয়া আলোচনা এড়াইয়া চলিতাম, কেননা, আমি জানিতাম যে, ইহার কলে উভয়েই বিরক্ত হইব এবং হয়ত বা আমি তাঁহার মনে বেদনা দিব। কোন মতবাদে দৃঢ়বিশ্বাসী ব্যক্তির সহিত এই বিষয় লইয়া আলোচনা করা সর্বাদাই কঠিন; সম্ভবতঃ অধিকাংশ মুসলমানের সহিত তর্ক করা আরও কঠিন। কেননা, এ ক্ষেত্রে চিন্তার স্বাধীনতা তাঁহাদিগকে দেওয়া হয় না। তাঁহাদের মতামতের দিক দিয়া তাঁহাদের পথ সরল ও

#### **ज** ওহরলাল নেহরু

वांधाधवा এवः विश्वामी मूमलमान कथन । मिक्स्ति वा वास्म द्वलिख भारतन না। সর্বত্র না হইলেও হিন্দুদের ভাব অনেকটা স্বতম্ব। আচরণে তাঁহারা অত্যন্ত গোঁড়া হইতে পারেন, আধুনিককালের অমুপ্যোগী উন্নতি-বিরোধী কুপ্রথা তাঁহারা মানিয়া লইতে পারেন এবং মানিয়া থাকেন, তথাপি ধর্ম দম্বন্ধে যে-কোন প্রকার বৈপ্লবিক মতবাদ আলোচনা করিতে তাঁহারা সর্বনাই প্রস্তত। আমার ধারণা আধুনিক আর্যাসমাজীদের সাধারণতঃ চিস্তার এত ওদার্ঘ্য নাই। মুদলমানদের তায়ই তাঁহারা নিজেদের দরল বাঁধাধরা রাস্তায় চলিয়া থাকেন। বৃদ্ধিমান শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে একটা পরম্পরাগত দার্শনিক ধারা আছে; যদিও আচরণের উপর উহার প্রভাব নাই, তথাপি উহার ফলে ধর্মা সম্বন্ধীয় প্রশ্নগুলি বিভিন্ন মতবাদের দিক হইতে বিচার করিতে সংস্কারগত কোন বাধা নাই। আমার মনে হয় হিন্দুদের মধ্যে মত ও আচার वावहाद्यत वह स्विद्यांनी ममादन घठांत्र हेश कियर पतिमार्ग मस्रव हरेग्राट्छ। ধর্ম শব্দটি সাধারণতঃ যে অর্থে ব্যবহার করা হইয়া থাকে ঠিক সেই অর্থে উহা দারা হিন্দুয়ানী বুঝান যায় না। তথাপি কি আশ্চর্যা দূচতা, কি আশ্চর্যা জীবনীশক্তি ইহার। প্রাচীন হিন্দু-দার্শনিক চার্ব্বাকের মত যদি কেহ নিজেকে নাম্ভিক বলিয়া প্রচার করে তথাপি দে হিন্দু নহে, এ কথা বলিতে কেই ভরদা क्तिरव ना। हिन्न धर्मात मस्रान याहारे कक्रक स्म हिन्नुरे धार्किरत। आगि ব্রান্ধণের ঘরে জুনিয়াছি, ধর্ম ও সামাজিক আচার নিয়ম সম্পর্কে আমি যাহাই করি আর যাহাই বলি না কেন, আনি ব্রাহ্মণই থাকিব বলিয়া মনে হয়। यদিও আমি নামের সহিত কোন সম্ভ্রম বা জাতিবাচক উপাধি যোগ করিতে অনিচ্ছুক তথাপি ভারতীমুগ্ণৈর নিকট আমি 'পণ্ডিত' অমুক থাকিয়াই যাইব। আমার মনে পড়ে, স্বইজাবল্যাণ্ডে একবার এক তুকী পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাং প্রসঙ্গে আমি পর্ব্বাহে তাঁহার নিকট এক পরিচয়-পত্র পাঠাইয়াছিলাম এবং ঐ পত্তে আমার নাম পণ্ডিত জওহরলাল নেহক বলিয়া উল্লেপ ছিল। তিনি আমাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য এবং একটু নিরাশ হইলেন, এবং কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন ্ত্ "পণ্ডিত" দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, একজন সৌনাকাণ্ডি প্রবীণ শাস্থ্রজ্ঞ পঞ্জিতের দর্শন পাইবেন।

এই স্কল কারণে মহন্দ আলার সহিত আমি ধর্ম লইয়া আলোচনা করিতাম না; কিন্তু চুপ করিয়া থাকিবার লোক তিনি ছিলেন না। কয়েক বংসর পরে (১৯২৫ কিংবা ১৯২৬-এর প্রথম ভাগে) তিনি আর বৈষ্য স্কলা করিতে পারিলেন না। একদিন দিল্লীতে তাঁহার বাড়ীতে আমি গিয়াছি এমন সময় তাঁহার মৃথ ছুটিল এবং আমার সহিত ধর্মালোচনা করিবার জন্ম পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবাম।

# कारकानम ७ मिनाना महन्त्रम जानी

विननाम, जामारनत উভয়ের ধারণার মধ্যে এত পার্থকা যে, जामता পরস্পরকে কিছু বুঝাইতে পারিব না। কিন্তু তাঁহার কথার মোড় ঘুরাইয়া দেওয়া कठिन। তিনি বলিলেন, "আজ আমরা একটা হেস্তনেন্ত করিবই। আমার ধারণা, তুমি মনে কর যে, আমি একজন ধর্মান্ধ গোঁড়া। বেশ, আমি তোমার নিকট প্রমাণ করিতেছি, আমি তাহা নহি।" তিনি বলিয়া যাইতে লাগিলেন যে, ধর্ম বিষয়ে তিনি গভীর ও ব্যাপকভাবে অধায়ন করিয়াছেন। তিনি বইয়ের তাক দেখাইলেন: দেখানে বছবিধ ধর্ম-পুন্তক, বিশেষভাবে ইদলাম ও शृष्टेशमा विषयात व्यानक भूरहक हिल, এवः এইচ জি ওয়েলদের "গড দি ইনভিজিভল কিং" ও কয়েকথানি আধুনিক পুস্তকও ছিল। যুদ্ধের সময় যথন তিনি দীর্ঘকাল অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন তথন তিনি বহুবার কোরাণ এবং তাহার সর্ববিধ টীকা ও ভাষ্য পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, এই অধ্যয়নের ফলে তাঁহার বিশ্বাস হইয়াছে যে, কোরাণের শতকরা সাতানবাই ভাগ সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত, এমন কি, কোরাণের নাম না করিয়াও ঐগুলির যৌক্তিকতা প্রমাণ করা যাইতে পারে, অবশিষ্ট তিন ভাগ দুখাতঃ তাঁহার নিকট যুক্তিযুক্ত মনে হয় না। তবে যে কোরাণের সাতানব্বই ভাগ সত্য তাহার অবশিষ্ট তিন ভাগও নিশ্চয়ই সতা। তাঁহার তুর্বল যুক্তিপ্রয়োগ ক্ষমতা নিভুল, আর কোরাণ ভুল, ইহা কি সম্ভব ? অতএব তিনি সিদ্ধান্তে আসিলেন যে, কোরাণের শতকরা একণত ভাগই অভ্রান্ত সতা।

এই তর্কের যুক্তি থুব স্পষ্ট নহে। কিন্তু আমার তর্ক করিবার প্রবৃত্তি হইল না। তাঁহার পরের কথায় আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গেলাম। মহমদ আলী বলিলেন, তাঁহার দ্বির বিশ্বাস, যদি কেহ খোলা মন লইয়া কোরাণ পাঠ করে তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই ইহার সত্যকে গ্রহণ করিবে; বাপু (গান্ধিজী) যন্ত্রসহকারে উহা পাঠ করিয়াছেন এবং তিনি নিশ্চয়ই ইস্লামের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ: কিন্তু আত্মাভিমানের জন্য তিনি ইহা প্রকাশ্যে স্বীকার করেন না।

তাঁহার সভাপতিত্বের বংসর শেষ হইলে মহম্মদ আলী ক্রমশং কংগ্রেস হইতে দ্রে সরিয়া পড়িতে লাগিলেন অথবা তাঁহার ভাষায় কংগ্রেসই তাঁহার নিকট হইতে দ্রে সরিয়া গেল। তিনি কংগ্রেস এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে যোগ দিতেন এবং কয়েক বংসর নানাভাবে ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতেন। কিন্তু মতভেদ বাড়িয়া চলিল, মনোমালিল্য প্রবল হইল। কিন্তু ইহার জন্ম সম্ভবতঃ কোন বিশেষ ব্যক্তি বা দল দায়ী নহে; দেশের কতকগুলি ঘটনার ফলেই ইহা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। এই শোচনীয় পরিণতিতে আমরা অনেকে ব্যথিত হইলাম, কেননা, সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন লইয়া যত মতভেদই থাকুক

### ज ওহরলাল । नहक्र

না কেন, রাজনৈতিক সমস্তা সম্পর্কে পার্থক্য অতি অল্প ছিল। ভারতীয় স্বাধীনতার আদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং এই সাধারণ রাজনৈতিক মনোভাবের জন্ত সাম্প্রনায়িক প্রশ্ন সম্পর্কেও তাঁহার সহিত একটা সম্ভোষজনক ব্যবস্থা করা সর্ব্বদাই সম্ভব হইত। যে সকল প্রগতিবিরোধী নিজেদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থের সমর্থক বলিয়া জাহির করিয়া থাকে তাহাদের সহিত রাজনীতির দিক দিয়া তাঁহার কোন সামঞ্জশ্য ছিল না।

ভারতের পক্ষে তুর্গাগ্য যে, ১৯২৮-এর গ্রীম্মকালে তিনি ইউরোপে ছিলেন। তথন সাম্প্রদায়িক সমস্তা মীমাংসার একটা মস্ত চেষ্টা চলিতেছিল এবং দে চেষ্টা সাফলোর কাছাকাছি আসিয়াছিল। যদি মহম্মদ আলী উপস্থিত থাকিতেন তবে ঘটনা অন্ত আকার ধারণ করিত। কিন্তু তিনি যথন ফিরিয়া আসিলেন তথন ভাঙ্গন স্থক হইয়াছে এবং অনিবার্যার্যপে তিনি অপর দলে যোগ দিলেন।

তুই বংসর পরে, ১৯০০-এ যথন আমরা অধিকাংশই কারাগারে এবং আইন আমান্ত আন্দোলন পূর্ণোগ্যমে চলিতেছে তথন মহম্মদ আলী কংগ্রেসের সিদ্ধাস্ত উপেক্ষা করিয়া গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিলেন। তাঁহার বিলাত গমনে আমি ব্যথিত হইলাম। আমার বিশ্বাস, তিনিও এই ব্যাপারে স্থগী হইতে পারেন নাই। তাঁহার লওনের কার্যাপ্রণালীতে উহার প্রচুব প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। তিনি অস্কুত করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত স্থান ভারতবর্ষে সংগ্রামের মধ্যে, লওনে নিফল বৈঠকের সূভাগৃহে নহে; তিনি যদি স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারিতেন তাহা হইলে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, তিনি সংঘর্ষে যোগ দিতেন। কিন্তু তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, কয়েক বংসর ধরিয়া কাল ব্যাধি তাঁহাকে অল্লে অল্লে জার্ন করিতেছিল। যথন তাঁহার বিশ্রাম ও চিকিংসার প্রয়োজন ছিল অবিক তথন লগুনে গিয়া কিছু বড়রকম প্রাপ্তির আশার তাঁহার উৎকণ্ঠিত কর্মপ্রবণতা মৃত্যুকে নিকটতর করিল। নৈনী জেলে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া আমি মর্ম্মাহত হইলাম।

১৯২৯-এর ভিদেশরে লাহোর কংগ্রেসে তাঁহার সহিত আমার শেষ সাক্ষাং। আমার সভাপতির অভিভাষণের কতকগুলি অংশ তাঁহার নিকট ভাল বােধ হয় নাই এবং তিনি উহার তাঁর সমালোচনা করিয়াছিলেন। তিনি পৃথিয়াছিলেন য়ে, কংগ্রেস অগ্রসর হইতেছে এবং একটা রাজনৈতিক সংঘর্ষ নিকটতর হইতেছে। তাঁহার মধ্যেও যথেষ্ট সংগ্রামপ্রবণতা ছিল এবং তাহা ছিল বলিয়াই অপরকে অগ্রসর হইতে দিয়া নিজে পশ্চাতে থাকা ভালব।সিতেন না। তিনি আমাকে গভাঁরভাবে বলিলেন, "ছওহর আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি; তোমার বর্ত্তমান সহক্ষীরাই তোমাকে পরিত্যাগ করিবে, তাহারা সকটের

# (कारकानम ও मोनाना महस्त्रम जानी

মৃহুর্ত্তে তোমাকে বিপদের মূথে ফেলিয়া পলায়ন করিবে। তোমার কংগ্রেমী প্রাতারা তোমাকে ফাঁসীতে ঝুলাইয়া ছাড়িবে।" কি বিষাদময় ভবিগ্রাণী!

১৯২৩-এর ডিলেম্বরে কোকোনদ কংগ্রেসে আর একটি বিশেষ ঘটনায় আমি ঔংস্কা প্রকাশ করিয়াছিলাম। এইখানে নিখিল ভারত স্বেচ্ছাসেবক সভ্যের মর্থাৎ হিন্দুসানী দেবাদলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার পূর্বেও অবস্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য্য পরিচালনা অথবা জেলে যাইবার জন্ম স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অভাব ছিল না। কিন্তু ইহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও সংহতির অত্যন্ত অভাব ছিল। ডা: এন, এস, হার্দ্দিকারই প্রথম নিখিল ভারতীয় ভিত্তিতে স্থশিক্ষিত ও স্থশুঋল সেবকদল গঠনের পরিকল্পনা করিলেন। ইহারা কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় দ্বাতীয় কার্যা করিবে। তিনি আমার সহযোগিতা প্রার্থনা করিলেন। আমি সাননে সমতি দিলাম, কেননা, কল্পনাটি আমার ভাল লাগিল। কোকোনদেই কাজ আরম্ভ হইল। পরে আমরা দেখিয়া আশ্রেষ্ হইলাম যে, কংগ্রেসের খ্যাতনামা নেতার) সেবাদলের প্রতি কিরূপ বিরুদ্ধভাব পোষণ করেন। একজন বলিলেন যে, ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে; কংগ্রেদের ভিতর এই সামরিক দল ঢুকাইলে ইহারা একদিন কংগ্রেসের অসামরিক কর্ত্তপক্ষের ক্ষমতা অপহরণ করিতে পারে। অন্য কেহ কেহ বলিলেন, কর্ত্রপক্ষের আদেশ পালনে তৎপরতার জন্ম ষতটুকু শৃঙ্খলার দরকার ততটুকু ভাল, ইহার জন্ম স্বেচ্ছাদেবকগণকে সামরিক कुठका ७ शाक भिथान व्यवाङ्नीय । व्यत्माद्वा भरनत् भरता এই धात्रणा हिन रा, কংগ্রেসের অহিংসার আদর্শের সহিত ডিল-করা স্থশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর ঠিক সামঞ্জ হইবে না। অবশ্য হার্দিকার এই কাজে আয়নিয়োগ করিলেন এবং দীর্ঘকাল বৈর্যাসহকারে পরিশ্রম করিয়া প্রমাণ করিলেন, আমাদের স্থশিক্ষিত ষেচ্ছাদেবকের। কত কর্মতংপর, এমনকি অহিংসও হইতে পারে।

কোকোনদ হইতে ফিরিয়া আদিবার অব্যবহিত পরে ১৯২৪-এর জান্ত্র্যারী মাদে এলাহাবাদে আমি এক নৃতন অভিজ্ঞতা লাভ কবিলাম। আমি শ্বৃতি হইতে লিখিতেছি বলিয়া তারিখের কিছু গোলমাল হইতে পারে। দে বার এলাহাবাদে গঙ্গাতীরে কুন্তু কিংবা অর্ক্রন্তু স্থানের বৃহৎ মেলা বদিয়াছিল। দলে দলে যাত্রী গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, অর্থাৎ ত্রিবেণী তীর্থে, স্থানের জন্ম আদিতে লাগিল, গঙ্গাগর্ভ দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল হইবে, কিন্তু শীতকালে নদী শুকাইয়া বিস্তীর্ণ বালুচর জাগিয়া উঠে, ইহার উপর যাত্রীদের তাঁবু ফেলিবার স্থবিধা হয়। এই নদীগতে গঙ্গার প্রবাহ প্রতি বংসরই পরিবর্ত্তিত হয়।

১৯২৪-এ গঙ্গার স্রোত ত্রিবেণী সঙ্গমে যাত্রীদের স্নান করার পক্ষে অত্যন্ত বিপদসঙ্গুল ছিল। স্নান্যাত্রীদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত করিয়া এবং অক্যান্ত প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বন করিতে পারিলে বিপদের আশঙ্কা অনেক কম হয়।

বোগে স্থান করিয়া পুণ্যার্জ্জনের কোন স্পৃথা আমার ছিল না বলিয়া আমি এই বিষয় লইয়া কোন চিন্তা করি নাই। কিন্তু সংবাদপত্তে লক্ষ্য করিছে দিলান, এই বিষয় লইয়া পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের মন্যে বাদাহবাদ চলিতেছিল। তাঁহারা (অথবা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ) ত্রিবেণী সঙ্গমন্থলে স্থান করা নিষিদ্ধ করিয়া এক আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন। মালব্যজী ইয়ার প্রতিবাদ করিলেন, কেননা, ধর্মাচরণের দিক দিয়া সঙ্গমে স্থান করাই বিধি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি নিবারণের জন্ম সাবধানতা অবলম্বন করিয়া গভর্ণমেন্ট ঠিকই করিয়াছিলেন। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থা যেরূপ হয় এক্ষেত্রেও সেইরূপ ক্ষুদ্মহীন ও বিরক্তিকর হইয়াছিল।

কুন্তের যোগের দিন অতি প্রত্যুষে মেলা দেখিবার জন্ম আমি নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। স্নান করিবার আমার কোন ইচ্ছা ছিল না। সেথানে গিয়া শুনিলাম মালব্যজী জিলা ন্যাজিষ্টেটের নিক্ট বিনীত ভাষায় সরকারী আদেশ অমান্তের সঙ্কল্ল ব্যক্ত করিয়া এক পত্তে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মাজিষ্টেট অনুমতি দেন নাই। মালবাজী স্ত্যাগ্রহ করিবার সন্ধল্প লইয়া তুই শত ব্যক্তিসহ সন্ধ্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া আমিও একট কৌতহলী হইয়া উঠিলাম এবং আকস্মিক উত্তেজনায় সত্যগ্রহী দলে যোগ দিয়া বাদিলাম। সঙ্গমের পথে বিস্তীর্ণ স্থান শক্ত বেডা দিয়া ঘিরিয়া রাখা হইয়াছিল। বেডা পর্যান্ত আসিবার পর পুলিশ আমাদের গতিরোধ করিল এবং আমাদের সহিত যে মইথানি ছিল তাহা কাড়িয়া লইয়া গেল। আমরা অহিংস সত্যাগ্রহী; কাজেই বেড়ার ধারে বালুর উপর শাস্কভাবে বসিয়া বহিলাঁম। প্রভাত অতিবাহিত হইয়া সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল। আমরা বসিয়াই আছি। যতই সময় যাইতে লাগিল, সুয়্য প্রথর হইয়া উঠিল, বালু তাতিয়া উঠিল এবং আমরা প্রত্যেকে ক্ষুধায় কাতর হইয়া উঠिলাম। পদাতিক এবং অশ্বাবোহী দৈলদলও ছিল। আমরা অসহিষ্ণু হইয়া একটা কিছু করিবার জন্ম ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। অন্তদিকে কর্তৃপক্ষও ধৈর্য্য হারাইয়া বলপ্রয়োগে আমাদিগকে তাড়াইয়া দিবার ব্যবস্থা করিতেছে বলিয়া यत्न रहेन । रेम्स्यन्न महम् कि এकी स्वारम्भ भारेषा ख-ख प्रार्थ प्रार्थास्य করিয়া শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁডাইল: আমার তৎক্ষণাৎ মনে হইল (সত্য নাও হইতে পারে) যে আমাদের উপর ঘোড়া চালাইয়া দিয়া তাড়াইবার ব্যবস্থা হইতেছে। ঘোডার পায়ের তলায় দলিত হইবার বিন্দুমাত্র আগ্রহও আমার ছিল না এবং আমি এভাবে বসিয়া একেবারেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম। অতএব আমার পার্ধে ঘাহারা বসিয়াছিল তাহাদিগকে বলিলাম, চল আমরা বেড়া ডিকাইবার চেষ্টা করি এবং স্বয়ং অগ্রসর হইয়া বেড়ার উপরে উঠিয়া বসিলাম।

### (कारकानम ও মৌनाना महमान व्यानो

তৎক্ষণাৎ আরও অনেকে আমার অন্ন্সরণ করিল এবং কয়েকটি খুঁটি তুলিয়া ফেলিয়া যাইবার মত পথ প্রস্তুত করিল। একজন আমার হাতে একথানি জাতীয় পতাকা দিল। পতাকাখানি বেড়ার উপর স্থাপন করিয়া আমি বিসিয়া রহিলাম। কেহ বেড়া ডিঙ্গাইতেছে, কেহ সত্ম প্রস্তুত সন্ধীর্ণপথে প্রবেশ করিতেছে আর ঘোড়পোয়ারেরা জনতাকে হটাইয়া দিতেছে—এই সমস্ত মিলিয়া দৃষ্টটি আমার নিকট খুব উপভোগ্য মনে হইল। একথা আমি বলিব যে, ঘোড়পোয়ারেরা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাহাদের কর্ত্তব্য পালন করিতেছিল। তাহারা মাথার উপর লাঠি ঘূরাইয়া জনতাকে ঠেলিয়া লইয়া য়াইতেছিল, কিছ কাহাকেও আঘাত করে নাই। করাসী বিল্রোহীদের রাজপথে বেড়া দিয়া আরুরক্ষার অস্প্র স্থিত আমার মনের উপর ভাসিয়া উঠিল।

অবশেষে আমি বেড়ার অপর পারে নামিয়া পড়িলাম এবং রাস্তি ও পরমের ফলে গলায় গিয়া ডুব দিলাম। ফিরিয়া আদিয়া দেখি, মালব্যজী ও অক্যান্ত অনেকে বেড়ার ধারে তেমনই বিসিয়া আছেন, ঘোড়সোয়ার ও পদাতিক পুলিশেরা ততক্ষণে সত্যাগ্রহী দল ও বেড়ার মধ্যে আদিয়া দাড়াইয়ছে। আমি অক্যদিক দিয়া ঘুরিয়া আদিয়া প্নরায় মালব্যজীর পাশে বিসলাম। দেখিলাম মালবাজী অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছেন এবং তাঁর মনের ভাবকে সংযত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। সহসা কাহাকেও কিছু না বলিয়া মালব্যজী ঘোড়সোয়ার ও পুলিশের মধ্য দিয়া যাইতে লাগিলেন। মালব্যজীর মত একজন বৃদ্ধ ও তুর্বলদহ ব্যক্তির এই তুংসাহস দেখিয়া আমরা অবাক হইয়া গেলাম। যাহা হউক, আমরাও তাঁহার পশ্চাং পশ্চাং চলিলাম, এবং গলায় ডুব দিলাম। পুলিশ ও ঘোড়সোয়ার কিছুক্ষণ আমাদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিল এবং অল্পকাল পরে তাহারা চলিয়া গেল।

আমাদের মনে দ্বিধা ছিল, হয়ত বা গভর্গমেন্ট অংমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবেন, কিন্তু দেরূপ কিছু ঘটিল না। সম্ভবতঃ মালব ীর বিরুদ্ধে কিছু করা গভর্গমেন্টের অভিপ্রেত ছিল না। অতএব এই সামান্ত সংঘর্ষের এইখানেই শেষ হইল।

# আমার পিতা ও গান্ধিজী

১৯২৪-এর প্রথমভাগে সহসা সংবাদ আসিল, কারাগারে গান্ধিজী গুরুতর পীড়িত, তাঁহাকে হাসপাতালে অন্ত্রোপচারের জন্ত স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ধ উৎকণ্ঠায় অধীর হইয়া উঠিল, আমরা আতকে কন্ধাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। সম্বট কাটিয়া গেল, দেশের চারিদিক হইতে জনস্রোত পুণায় তাঁহাকে দর্শন করিতে চলিল, হাসপাতালে তিনি রক্ষী-বেষ্টিত বন্দীরূপে অবস্থান করিলেও নির্দিষ্ট সংখ্যক বন্ধুবান্ধবকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইত। পিতা ও আমি তাঁহার সহিত হাসপাতালে সাক্ষাৎ করিলাম।

তাঁহাকে হাসপাতাল হইতে আর কারাগারে লওয়া হয় নাই। তিনি ক্রমশানরাময় হইতেছেন দেখিয়া গভর্ণনেন্ট অবশিষ্ট দণ্ড নাকচ করিয়া তাঁহাকে মৃক্তি দিলেন। ছয় বংসর কারাদণ্ডের মধ্যে তিনি মাত্র প্রায় ছই বংসর দণ্ডভোগ করিলেন। মৃক্তির পর তিনি স্বাস্থা লাভার্থ বোস্বাইয়ের নিকটে সমুদ্র তীরবর্ত্তী জুহুতে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আমরাও সপরিবারে জুহতে আসিয়া সম্দুতীরে একটি ক্ষ্ কৃটিরে আশ্রম্ব লইলাম। এখানে আমরা কয়েক সপ্তাহ ছিলাম। অনেকদিন পর আমি বিশ্রামের অবকাশ পাইলাম। মনের সাধে সম্দ্রে সাঁতার দিতাম, দৌড়াইতাম, অথবা সম্দ্রতীরে অখারোহণে ভ্রমণ করিতাম। এখানে আমার উদ্দেশ্য অবশ্ব অবকাশের আনন্দ উপভোগ নহে, আমরা গান্ধিজীর সহিত আলোচনার জন্তই আসিয়াছিলাম। পিতা তাঁহাকে স্বরাজ্য দলের অবস্থা ব্রাইয়া স্বমতে আনিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহার আশা ছিল গান্ধিজী প্রাপ্রি সাহায্য না করিলেও অস্ততঃ নিরপেক থাকিবেন। আমি যে সমস্ত সমস্যা লইয়া বিব্রত ছিলাম তাহার জন্তও গান্ধিজীর সহিত পরামর্শ করার প্রয়োজন ছিল। গান্ধিজীর ভবিয়ং কার্যপ্রতি জানিবার জন্তও আমার ঔংস্কর্য ছিল।

স্বরাজ্য দলের দিক দিয়া জুত্ আলোচনায় কোনই ফল হইল না, গান্ধিজী অটল রহিলেন এবং এই আলোচনায় মোটেই প্রভাবান্বিত হইলেন না। বন্ধুভাবে আলোচনা ও পারস্পরিক সৌজন্ত সত্তেও স্পষ্টই বোঝা গেল, আপোষ অসম্ভব। অবশেষে তাঁহারা পরস্পরের সম্মতি লইয়া ভিন্ন মত অবলম্বন করিলেন এবং তদমুসারে সংবাদপত্তে বিবৃতি বাহিব হইল।

## আমার পিতা ও গান্ধিজী

গান্ধিজী আমার একটি সংশয়ও মীমাংসা করিয়া দিলেন না। ফলে আমিও কতকটা নিরাশ হইয়া জুহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। তিনি স্বভাবতঃই অধিকদূর ভবিশ্বং দেখিতে চান না এবং দীর্ঘকালবা।পী কোন কার্য্যপদ্ধতি निर्फिष्ठे कतिरु हान ना। छाँहात मरु वामानिशरक देशी महकारत जनरमता করিয়া যাইতে হইবে, কংগ্রেসের গঠনমূলক ও সমাজ সংস্থারমূলক কার্য্য চালাইতে হইবে এবং সংগ্রামশীল কার্য্যের জন্ত শুভদিনের অপেক্ষা করিতে হইবে। তবে সমশ্রা এই, যদি সেই শুভদিনও আসে তাহা চৌরীচাওরার মত ঘটনা ঘটিয়া পুনরায় ত আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা ধলিসাৎ করিয়া দিতে পারে ? এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও তিনি কোন নিশ্চিত উক্তি করিলেন না। আমরা কি চাহিতেছি দে সম্বন্ধে অনেকেই আমাদের ধারণা স্পষ্ট করিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। কংগ্রেস তথনও এ বিষয়ে কোন নিশ্চিত ঘোষণার প্রয়োজন অন্তব করিতেছিলেন না। আমরা কি স্বাধীনতা এবং কিছ সামাজিক পরিবর্ত্তন চাহি, না, আমাদের নেতারা উহা অপেক্ষা অল্প প্রত্যাশী হইয়া আপোষ করিবার পক্ষপাতী? কয়েকমাস পূর্ব্বে যুক্ত প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে আমি স্বাধীনতার উপর জোর দিয়াছিলাম। আমার নাভা হইতে ফিরিবার কিছকাল পরেই ১৯২৩-এর শরংকালে এই সম্মেলন হইয়াছিল। নাভা জেল হইতে পুরস্কারম্বরূপ যে রোগ-বীজাণু আনিয়া-ছিলাম তাহার আক্রমণ হইতে তথনও আমি অব্যাহতি পাই নাই। রোগ-শ্যায় শুইয়াই আমাকে ঐ অভিভাষণ লিখিতে হইয়াছিল, আমি সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারি নাই।

যথন আমরা কয়েকজন স্বাধীনতাকেই কংগ্রেসের মৃথ্য লক্ষ্য হিসাবে স্পষ্ট করিয়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম তথন আমাদের মডারেট বন্ধুরা—
ধাহারা আমাদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়ছিলেন অথবা আমরাই
ধাহানিগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছি—ব্রিটিশ সামাজ্যের শক্তি ও
মহিমার প্রকাশ্য ন্তবন্ততি আরম্ভ করিয়া দিলেন। অথচ কায়্যতঃ আমাদের
স্বদেশবাসীরা এই সামাজ্যের পাদপীঠ মাত্র, ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহে
ভারতীয়দের প্রতি হয় দাসবং ব্যবহার করা হয়, না হয় তাহাদিগকে প্রবেশ
করিতেই দেওয়া হয় না। মিঃ শাস্ত্রী দৃত সাজিলেন এবং স্থার তেজবাহাত্রর
সঞ্চ ১৯২৩-এর লণ্ডনে আহ্বত সামাজ্য সম্মেলনে গর্কের সহিত ঘোষণা
করিলেন, "আমি গর্কের সহিত বলিতে পারি য়ে, আমার স্বদেশই এই সামাজ্যকে
মহিমান্বিত করিয়াছে।"

মুডারেট নেতা ও আমাদের মধ্যে যেন এক মহাসমূদ্রের ব্যবধান; আমরা যেন বিভিন্ন দেশের অধিবাদী, আমাদের ভাষা স্বতন্ত্র এবং আমাদের স্বপ্প—যদি

### 

তাঁহাদের কোন স্বপ্ন থাকে—তবে তাহাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএৰ আমাদের উদ্দেশ্যকে কি নিশ্চিত ও ম্পষ্ট করিয়া লওয়া উচিত নহে ?

কিন্তু এই শ্রেণীর চিন্তা অল্প-সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অনেকেই অতি-নির্দিষ্টতা পছন্দ করেন না। বিশেষতঃ জাতীয় আন্দোলন স্বভাবতঃই অস্পষ্টতা ও এক প্রকার রহস্তের আবরণে আরুত থাকে। ১৯২৪ সালের প্রথম ভাগে ব্যবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক ঘাইনসভাগুলিতে প্রাঞ্জী ট জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। "ভিতর হইতে বাধা প্রদান" এবং আইনসভা ধ্বংস করিবার দম্ভভরা উক্তির পর এই দল কি कतिरव १ प्रुटमा मन्त इटेल मा। वावस्त्रा शतिस्रात एम्टे वरमात्वत्र वार्रको না-মঞ্জুর হইল এবং একটি প্রস্তাবে ভারতের স্বাধীনতা-সমস্তার সমাধান গোলটে বিলের দাবী করা হইল। দেশবন্ধুর নেতৃত্বে বান্ধলার আইনসভা मारामत महिल मत्रकारतद ममन्छ मार्ची ना-मञ्जूत कत्रिरलन । किन्छ कि वावश्वा পরিষদ কি প্রাদেশিক আইনসভায় বড়লাট এবং গভর্ণরগণ তাহাদের বিশেষ-ক্ষমতাবলে বাজেট মন্থ্র করিয়া দিলেন। অনেক বক্ততা হইল, আইনসভার মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য দেখা গেল, স্বরাজীরা সাময়িক জয়গর্কা অনুভব করিলেন, সংবাদপতে বড় বড় শিরোনামায় ইহা প্রচার করা হইল, বাদ এই পর্যান্ত। ইহার বেশী তাঁহারা কি করিতে পারেন ? বড়জোর তাঁহারা একই কৌশলের পুনরভিনয় করিতে পারেন কিন্তু উহার নৃতনত্ব রহিল না, উৎসাহ শীতল হইয়া গেল, বড়লাট ও ুগভর্ণরগণ কর্ত্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে আইন এবং বাজেট পাদ করায় লোকের মন অভ্যস্ত হইয়া উঠিল। অবশ্য কাউন্সিলের মধ্যে ইহার পরবর্ত্তী সোপানে অগ্রসর হইবার সামর্থ্য স্বরাজীদের ছিল না। তাহার স্থান আইনসভাগ্রের বাহিরে।

১৯২৪ সালের মধ্য ভাগে আহম্মদাবাদে নিং ভাং রাষ্ট্রায় সমিতির এক সভা হইল। এই সভায় অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে গাদ্ধিজীর সহিত স্বরাজীদের বিরোধ উপস্থিত হইয়া কতকগুলি নাটকীয় ঘটনার স্ত্রপাত করিল। গাদ্ধিজীই প্রথমে অগ্রসর হইলেন। কংগ্রেসী নিয়মতদ্রে তিনি কতকগুলি গুরুত্ব পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিলেন। যাহার ফলে ভোটাধিকার এবং কংগ্রেসের সদস্য সম্পর্কিত নিয়মের আম্ল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল যে, স্বরাজ লাভের জন্ম শান্তিপূর্ণ উপায় সমন্বিত কংগ্রেসের মূলনীতি মানিয়া লইয়া যে চারি আনা চাঁদা দিবে সেই কংগ্রেসের সদস্য হইবে। গাদ্ধিজী চাহিলেন, চারি আনার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক সদস্যকে হাতে কাটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্তা দিতে হইবে। ইহা ভোটাধিকারে এক গুরুত্বর পরিবর্ত্তন এবং নিশ্চয়ই নিং ভাং রাষ্ট্রীয় সমিতির ইহা করিবার অধিকার নাই। কিন্তু

### আমার পিতা ও গান্ধিজী

ইচ্ছামত কাৰ্য্য কবিবার বাধা উপস্থিত হইলে গান্ধিন্ধী নিয়মতন্ত্ৰকে কদাচিৎ মর্যাদা দিয়া থাকেন। আমি নিয়মতন্ত্রের উপর এই আঘাতের ফলে অত্যস্ত বাথিত হইলাম এবং কার্যাকরী সমিতির নিকট আমার সম্পাদকীয় পদত্যাগপত্র প্রেরণ করিলাম। কিন্তু ঘটনাবলীর পরিবর্তনের ফলে আমি পদত্যাগ লইয়া পীড়াপীড়ি করিলাম না। পিতা এবং দেশবন্ধ গান্ধিন্ধীর প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন এবং তাঁহাদের তীব্র অসমতি জ্ঞাপন করিবার জন্ম ভোট গ্রহণের অব্যবহিত পূর্ণের অমুচরবর্গদহ সভা হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এমন কি অবশিষ্ট উপস্থিত সভ্যগণেরও কেহ কেহ প্রস্তাবের বিরোধিতা করিলেন। তংসত্তেও অধিকাংশের ভোটে প্রস্তাব গৃহীত হইল। কিন্তু পরিণামে উহা প্রত্যান্তত হইল। কেননা স্বরাজীদের সভাত্যাগ এবং এই বিষয়ে আমার পিতা ও দেশবন্ধুর অনমনীয় দৃঢ়তা দেখিঃ৷ গান্ধিজী অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তাঁহার মধ্যে যে ভাবাবেগ সঞ্চিত হইয়াছিল কোন সদক্ষের একটি মন্তব্যের আঘাতে তাহা ভাশিয়া পড়িল। ইহা স্পষ্টই বোঝা গেল. তিনি অতান্ত মর্মাহত হইয়াছেন। তিনি সভার সমুথে এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় বক্তৃতা করিতে লাগিলেন যে কতিপয় সদস্য অঞ্সংবরণ করিতে পারিলেন না। ইহা করুণ এবং অদৃষ্টপূর্বর।\*

এই ঘটনা জেলে ব্রিয়া শুতি হইতে লিখিয়াছি, এখন বেখিতেছি য়ে, আমার শুতি অসম্পূর্ণ এবং আলোচা বিধয়ের একটা গুরুতর দিক আমি উল্লেখ করি নাই, ফলে প্রকৃত বটনা সথকো একটা ভ্রাপ্ত বারণার উত্তব হইয়াছে। একগন বাঙ্গালী টেরোরিষ্ট যুবক (গোপীনাথ সাহা) সম্পর্কিত প্রস্তাব ঐ সভায় উপন্থিত করা হইয়াছিল এবং যদিও প্রস্তাবটি পাদ হয় নাই তথাপি গালিজী অতান্ত বিচলিত হইয়াছিলেন। আমার ঘতদর শারণ হয় তাহাতে ঐ প্রস্তাবে তাহার কার্যোর নিন্দা করা হইয়াছিল কিন্তু তাহার উদ্দেশ্যের প্রতি সহাযুক্ত ছিল। প্রস্তাব অপেক্ষাও উহার সমর্থনসূচক বক্তরাগুলিকে গান্ধি**জী বেশী দুঃখিত** হুইয়াছিলেন। অহিংদা সম্পর্কে কংগ্রেসের অনেকেই তেমন শ্রদ্ধাবান নহে। এই ধারণাই তাঁহাকে অধিকতর বিচলিত করিয়াছিল। কয়েকদিন পরে এই সম্পর্কে তিনি 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র লিথিয়াছিলেন, "চারিটি প্রস্তানেই আমার পক্ষে অল্প-থাক ভোট বেশী ছিল। ইছার **অর্থ** আমামার পক্ষের দলই সংখ্যাল্থিষ্ঠ। সভায় উভয় দলই সমান সমান ছিলেন। গোপীনাথ সাহার প্রস্তাব লইয়াই হাতাহাতি বাধিয়াছিল। বকুতায় এবং তৎস: নিষ্ট যে সকল দুখ্য আন্ত্রি দেখিলাম ভাষাতে আমার চকু ধলিয়া গেল-----গোপীনাথ সাহার প্রস্তাবের পর সভার গাঞীর্ঘা আর রহিল না। এই অবস্থার মধ্যে আমাকে দর্মশেষ প্রস্তাব উপন্থিত করিতে হইল। আবালোচনা ঘতই অপ্রানর হইতে লাগিল আমি ততই গঙীর হইয়া উঠিতে লাগিলাম। এই পীড়াদায়ক অবস্থার মধা হইতে আমার প্রায়ন করিবার ইচ্ছা হইল। প্রস্তাব উপস্থিত ক্ষরিতেও আমার ভর ক্রিতে লাগিল। কোন বকার মনে কোন ইব্যার ভাব ছিল না ইহা আমি পরিছার করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছি কিনা জানি না। কংগ্রেসের মূলনীতি অথবা

তীর প্রতিবাদ হইবে, ইহা জানিয়াও তিনি কেন কেবলমাত্র হাতে কাট্য ফ্তায় চালা দিবার নিয়ম প্রবর্তনের জন্ম এত উৎস্ক হইয়াছিলেন, আমি কোন দিনই তাহা ব্রিয়া উঠিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ তিনি চাহিয়ছিলেন, যে সকল বাক্তি তাঁহার থাদি প্রভৃতি গঠনস্লক কার্যো বিশ্বাসী তাহারাই কংগ্রেমে থাকিবে এবং বাদ বাকী সকলে হয় উহা মানিয়া লইবে নয় কংগ্রেম তাাগ করিবে। যদিও কংগ্রেমের অধিকাংশ দল তাঁহার পক্ষে ছিল, তথাপি তিনি আপন সক্ষম শিখিল করিলেন এবং অন্তদলের মহিত আপোষ করিতে লাগিলেন। আমি দেখিয়া আশ্রুম হইলাম, তিন চার মানের মধ্যে তিনি এ বিষয়ে কয়েকগার তাঁহার মত পরিবর্তন করিলেন, বোধ হইল, তিনি বেন অক্ল সমৃদ্রে পড়িয়া বিভান্ত হইয়াছেন। আমি তাঁহার সহিত এইকালে থনিছ ভাবে না মেশার ফলে. আমার বিশ্বয় আরও বাড়িল। প্রশ্নটি আমার নিকট কোন দিনই খ্ব গুকতর বলিয়া মনে হয় নাই। কাষিক শ্রুমকে ভারিবিকারে যোগাতার মাপকাঠি করা ভাল কিন্তু তাহাকে যেরপ সীমাবদ্ধ করা হইয়াছিল, তাহার কোন অর্থ হয় না।

আমার মতে, গান্ধিন্ধী সম্পূর্ণ অপরিচিত পারিপার্থিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়াই অস্ক্রিমা বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিজের ভূমি—সত্যাগ্রহের প্রত্যান্ধ্য সংঘর্ষের কর্মভূমিতে তিনি অন্যাগারণ, এথানে তাঁহার প্রত্যাক্ত পদক্ষেপ অজ্ঞান্ত। জনসাপারণের মধ্যে নীরবে সমাজসংস্কারমূলক কার্যা স্বয়ং অথবা সহকর্মীদের লইয়া পরিচালন করিতেও তাঁহার দক্ষতা অসীম! তিনি চরম সংগ্রাম অথবা পরিপূর্ণ শান্তি ব্রেন। কিন্তু হুইয়ের মাঝামাঝি অবস্থার মধ্যে তিনি স্বয়্ধী বোধ করেন না। স্বয়াজাদলের আইনসভার মধ্যে তিনি বাধাদান ও কোলাহল দেখিয়া কিছুমাত্র চঞ্চল হইলেন না। যে কাউন্সিলে যাইতে চাহে, সে সেখানে গিয়া কর্ত্বপক্ষের সহিত সহযোগিতা কক্ষক এবং ভাল আইন-কাম্থন প্রায়রনে চেষ্টা কক্ষক, নতুবা কেবলমাত্র বাধা দিতে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। যাহার উহা করিবার প্রবৃত্তি নাই তাহার পক্ষে বাহিরে গাকাই ভাল। স্বয়াজীরা এই ভুইয়ের কোনটাই গ্রহণ না করায় তিনি তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে অন্তরিবা ভোগ করিতে লাগিলেন।

অহিংসার প্রতি অবজ্ঞা এবং দায়িছজানহীনতা সম্পর্কে চেতনার অভাবই আমাকে অধিকতর পীড়িত করিয়াছে…। সন্তর জন কংগ্রেস প্রতিনিধি ঐ প্রতাব সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহা এক সংশহাকুল অভিজ্ঞান।" এই ঘটনা এবং ইহার উপর গাজিজীর মন্তব্য বিশেষ ভাগে উল্লেখযোগা। ইহা হইতে অহিংসার প্রতি গাজিজীর কি অনীম অনুরক্তি এবং কোন অনিজ্ঞাকৃত কি গৌগভাবেও অহিংসার প্রতি কোন চেইা ভাঁহার মনে কি পরিষাণ প্রতিক্রিয়ার স্কার করে ভাহা বুঝা যায়। ইহার পরে তিনি যহো করিয়াভেন, ভাহা এইরূপ প্রতিক্রিয়ারই কল, ভাঁহার সমন্ত উপায় ও কার্যাপন্ধতির মূল ভিত্তি হইল এই অহিংসনীতি।

# আমার পিতা ও গান্ধিজী

যাহা হউক অবশেষে তিনি স্বরাজীদের সহিত একটা আপোষ রফা করিয়া লইলেন। পুরাতন চারি আনা চাঁদা দেওয়া অথবা হাতেকাটা স্থতায় চাঁদা দেওয়া তুই প্রকার প্রথাই প্রবৃত্তিত বহিল, তিনি স্বরাজ্যদলের আইনসভার কার্য্য প্রায় অনুমোদন করিলেন কিন্তু নিজে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রহিলেন, লোকের বিখাস হইল তিনি রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এবং শাসকসম্প্রদায়ের বিশ্বাস হইল তাঁহার জনপ্রিয়তা হ্রাস হইয়াছে এবং তাঁহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছে। দাশ এবং নেহরু গান্ধীকে নেপথ্যের অন্তরালে ঠেলিয়া দিয়া বালনৈতিক বন্ধনঞ্চে প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই শ্রেণীর মন্তব্য গত পুনর বংদর ধরিয়া নানাভাবে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে; কিন্তু প্রত্যেক বারই দেখা গিয়াছে যে আমাদের শাসকগণ ভারতবাসীর মনোভাব সম্পর্কে গভীর ভাবেই অজ্ঞ। ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গনঞ্চে গান্ধিজীর আবির্ভাবের পর হইতে জনসানাননের মধ্যে তাঁহার প্রভাব প্রতিপত্তি কথনও হ্রাস হয় নাই এবং তাহা এথন্ও অব্যাহতই আছে। সমুয়াপ্রকৃতি চুর্বল; অতএব তাঁহার কথামত সকলে কাজ করিতে পারে না। কিন্তু সাধারণের চিত্তে গান্ধিন্তীর প্রতি যথেষ্ট সনিচ্ছা বিজ্ঞান। যথন পারিপার্শ্বিক অবস্থা অন্তুকুল হয় তথন তাহারা বিরাট গণ-আন্দোলনের মাঝে জাগিয়া উঠে। অন্তথা তাহারা নতশিরে নীরবে থাকে। কোন নেতা যাত্রদণ্ড ঘুরাইয়া শুলা হইতে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করিতে পারেন না, স্বাভাবিক ভাবে অভিব্যক্ত ঘটনার স্ক্রযোগ তিনি গ্রহণ করিতে পারেন কিম্বা তাহার জন্ম প্রস্তুত হইতে াারেন কিন্তু স্বয়ং ঘটনার স্বষ্টি করিতে পারেন না।

কিন্তু একথা সত্য যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গান্ধিজীর জনপ্রিয়তার হাস রন্ধি ঘটিয়াছে। অগ্রসর হইবার মুহূর্ত্তে তাহারা তাঁহার অক্রণমন করে কিন্তু যথন অনিবার্যারপে প্রতিক্রিরা দেখা যায় তথন তাহারা হইয়া উটে সমালোচক। তথাপি অধিকাংশই তাহার নিকট মাথা নীচু করিয়াছে। অল্ল েন কার্যাকরী রাজনৈতিক উপায়ের অভাবও ইহার অল্লতম কারণ। মভারেট, রেম্পন্সিভিষ্ট অথবা ঐ শ্রেণীর দলের কথা কেহ গণনার মধ্যেও আনে না। যাহারা সন্ত্রাপনী, হিংসায় বিশ্বাসী, আধুনিক জগতের রাজনৈতিক মতবাদ হইতে তাহারা সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়া গিয়ছে। তাহাদের প্রণালী নিফল ও বর্ত্তমান কালের অক্পযোগী। সমাজতান্ত্রিক কার্যাপন্থতিও দেশের স্থপরিচিত নহে, এবং ইহা কংগ্রেসের উচ্চ শ্রেণীর সদস্যদের পক্ষে অত্যন্ত ভীতিপ্রদ।

১৯২৪ সালের মধ্যভাগে সাময়িক রাজনৈতিক মনক্ষাক্ষির পর আমার পিতারু সহিত গান্ধিজীর পুনরায় মিলন হইল ও উভয়ের সম্পর্ক অধিকত্তর ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল। উভয়ের মধ্যে যতই কেন পার্থক্য থাকুক না, পরম্পারের প্রতি

#### क्ष अश्त्रमान (नश्त्र

শ্রদ্ধা ও স্থবিবেচনার অভাব ছিল না। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি এই আছি। ব কারণ কি ? মহাত্মা গান্ধীর কতকগুলি রচনা-সংগ্রহ "আধুনিক চিন্তাধারা" এই নামে পুস্তকাকারে বাহির হইয়াছিল। ঐ পুস্তকের ভূমিক। লিখিতে গিয়া পিতা তাঁহার মনোভাব আমাদিগকে জানিবার স্থােগ দিয়াছিলেন।

তিনি লিখিতেছেন, "ঋষি ও মহাত্মাদের বিষয় আমি শুনিয়াছি কিন্তু কখনও তাঁহালিগকে দেখিবার দৌভাগ্য আমার হয় নাই, আমি অকপটে স্বীকার করিব তাঁহাদের অন্তিৎ সম্বন্ধে আমার মনে সংশয় আছে। আমি মানুষ এবং ধাহা মহুয়োচিত তাহাতে বিশ্বাসী। এই পুশুকে বাঁহার রচনা সংগ্রহ করা হইয়াছে তিনি একজন মানুষ এবং তাহাতে মহুয়োচিত গুণাবলী বিভামান। মহুয়াপ্রকৃতির হুইটি মহুং গুণার তিনি দুইাস্তম্ভল—শ্রন্ধা ও শক্তি ……

"যাহার মধ্যে শক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, সে-ই প্রশ্ন করে, 'ইহার বারা আমি কি ফল লাভ হইবে ?' 'হয় জয় নয় য়ৢতুা', এই উত্তরে তাহার মন সায় দেয় না·····কিন্ত দীনহীনও ইহাতে সোজা হইয়া দাড়ায় িবলাসের দৃচ্ভৃমিতে অকম্পিত পদে দাড়াইয়া শক্তির অপরাহত শৌর্ঘো অটল থাকিয়া তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীকে মাতৃভ্মির জন্ম আয়োংসর্গ ও তৃংবের বাণী বিরামহীন ভাবে শুনাইতেছেন। তাঁহার বাণী লক্ষ লক্ষ হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাংশ

উপসংহারে তিনি স্থইনবার্ণের ছুই পংক্তি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"আমাদের মধ্যে আমরা কি নরের মধ্যে নরোত্তম পাই নাই, যে মান্ত্র ঘটনাবলীর 'অিব্রাজ' ?"

তিনি উল্লিখিত বাক্যে স্পষ্টতঃই ব্ঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন মহান্ত্রা বা সাধুপুক্ষ হিসাবে নহে, তিনি মান্ত্র্য হিসাবেই গান্ধীকে প্রান্ধা করেন। তাঁহার চরিত্রে শক্তি ও অনমনায় দৃঢ়তা ছিল বলিয়াই তিনি গান্ধিজীর মানসিক বলের প্রশংসা করিতেন। এই ক্ষ্ ক্ষ কশ-জার্ণ তিরু মনুয়াটির মধ্যে এমন এক লোহ-কাঠিয় আছে যাহা পর্ব্যতের মত অটল এবং যত বড়ই হউক না কেন, কোন বাহুবলের সাধ্য নাই যে তাঁহাকে অবনত করে। তাঁহার দেহের মধ্যে আকর্ষণের কিছুই নাই, তথাপি তাঁহার কচিমাত্র বস্তার্ত্ত নগ্রদেহে, তাঁহার প্রত্যেক ভাবভিদিমায় এমন একটা মহং গরিমা প্রকাশ পায় যাহার সন্মুধে অপরে মাধা নত না করিয়া পারে না। তিনি বিনয়ী ও নিরীই এবং তিনি অত্যন্ত সচেতন কিন্তু তথাপি তিনি জানেন তাঁহার মধ্যে প্রভূত্বের ভাব আছে, শক্তি আছে এবং সময়মত অত্যন্ত অধীরতার সহিত তিনি আদেশ করেন এবং প্রত্যাশা করেন অপরে অবনত শিরে তাহা পালন করিবে। তাঁহার প্রশান্ত গভীর দৃষ্টি অপরকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া মর্ম্মন্তলে প্রবেশ করে। তাঁহার ক্রান্ট্র কর্মন্ত্র অলক্ষ্যে প্রবেশ করেয়া হলম্ব মধ্যে আবেগমন্ত্র আলোভন উপস্থিত

### আমার পিতা ও গান্ধিজী

করে। তাঁহার শ্রোতা একদ্বনই হউক আর সহস্রই হউক তাঁহার চিরত্রনাধূর্যা ও আকর্ষণী শক্তি সকলকেই টানিয়া লয়, শ্রোতা ও বক্তার মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। এই ভাবপ্রবাহের সহিত মনের যোগ অতি অল্প থাকিলেও তাহা একেবারে উপেক্ষার চিল না। কুদ্যাবেগের সহিত তুলনায় মন ও যুক্তির স্থান নিশ্চয়ই পশ্চাতে ছিল। বাগ্মিতা বা মনোহর বাক্বিক্তাস কৌশল দ্বারা এই "ময়্মুম্ম" অবস্থার স্পষ্ট হইত না, তাঁহার ভাষা সরল, স্থানিন্দিই এবং কলাচিং তিনি অনাবশ্যক শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই ময়্মুয়টির অকপট চরিত্র এবং প্রথব ব্যক্তিয়ই তাঁহার প্রতি সকলকে আকর্ষণ করে। তাঁহার অন্তরের গভীর পরিচয় বাহিরের ভঙ্গীতে ফুটিয়া উঠে। তাঁহার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে লোকম্থে প্রচলিত যে সকল গল্প রটিয়া গিয়াছে সম্ভবতঃ তাহাও পারিপার্থিক অবস্থাকে পূর্ব্ধ হইতে অনেকটা অন্তর্কুল করিয়া রাথে। হয় ত একজন অপরিচিত, এই সকল কাহিনী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অক্ত ব্যক্তি অতি সহজে তত্ত অভিভূত হইবে না। তথাপি গান্ধিজীর এক বিশেষ বিশেষত্ব এই যে, তিনি অনায়াসে অপরের চিত্ত জয় করিতে পারেন, অস্ততঃপক্ষে তাঁহার প্রতিশ্বনীক্ষে করিয়া গেলতে পারেন।

প্রাক্কতিক সৌন্দর্যের অন্থরাগী হইলেও মন্থ্যুহস্ত-রচিত কারুশিল্পের প্রতি গান্ধিজীর বিশেষ অন্থরাগ নাই। তাজমহল তাঁহার দৃষ্টিতে বল-নিপীড়িত পর-শ্রমের প্রতীক্যাত্র, অথবা কিছু বেশী। স্থান্ধ উপভোগ করিবার ক্ষমতাও তাহার অত্যন্ত তুর্বল, তথাপি তিনি নিজের মত করিয়া জীবন যাত্রার একটা প্রণালী ঠিক করিয়া লইয়াছেন এবং সমগ্রভাবে তাহা স্থান্দর। তাঁহার ভাবভঙ্গীর মধ্যে কমনীয়তা আছে, ক্লত্রিমতা নাই। তাঁহার চরিত্রে কর্কণ ভাব কিম্বা কোন উগ্রতা নাই। এবং আমাদের দেশে মধ্যপ্রেণী স্থান্ত স্থান্দরি ও ইতর্বতার লেশমাত্রও তাঁহার মধ্যে নাই। তিনি অন্তরের মধ্যে গভীর শান্তির সন্ধান পাইয়াছেন, জীবনের বন্ধুর যাত্রাপথে তিনি চারিদিকে সেই শান্তি বলাইয়া দৃচ ও নির্ভীক পদক্ষেপে চলিয়াছেন।

কিন্তু আমার পিতার সহিত তাঁহার পার্থকা কত বেশী! তাঁহার মধ্যেও ব্যক্তিয়া দ্বান্থার শক্তি এবং রাজোচিত মহিমা বিল্লমান। স্থাইনবার্ণের যে তুই ছক্র কবিতা তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা তাঁহার সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। যে কোন সভাসমিতিতে তিনি উপস্থিত হইলে অবলীলাক্রমে নেতার আসন গ্রহণ করিতেন। টেবিলের যে কোন দিকেই তিনি উপবেশন করুন না কেন তাহাই হইত প্রধান আসন। (একজন বিথ্যাত ইংরাজ বিচারক পরবর্ত্তী কালে ইহা বলিতেন)। তিনি গান্ধিজীর মত নিরীহ অথবা কোমল প্রকৃতির ছিলেন না এবং কাহারও সহিত মতানৈকা ঘটিলে তাঁহাকে ছাড়িয়া কথা কহিতেন না।

তাঁহার প্রকৃতি ছিল প্রভূত্বপ্রিয়! এ জন্ম তিনি একদিকে যেমন অনেকের ভাইন আহুগত্য লাভ করিতেন অন্মদিকে তীত্র বিরোধিতারও অসদ্ভাব ছিল না। তাঁহার সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকা কঠিন। হয় তাঁহাকে শ্রেনা করিতে হইবে, না হয়, অপছন্দ করিতে হইবে। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, দৃঢ়নিবন্ধ ওঠদ্বর, আত্মবিশাসের ভাতক চিবৃকের সহিত ইতালীর মিউজিরমে রক্ষিত রোম সমাটগণের আবক্ষ মূর্ত্তির আশ্চর্যা সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে। ইতালীর অনেক বন্ধু তাঁহার চিত্র দেখিয়া এই সৌসাদৃশ্যের কথা বলিয়াছিলেন। পরিণত বয়নে তাঁহার শুভ্র কেশরাশি, তাঁহার গর্বিত ভাবভঙ্গীর মধ্যে যে অনিন্দিত মহিমার বিকাশ হইত আধুনিক জগতে তাহা কত বিরল। পিতার প্রতি আমার পক্ষণাত আছে, কিন্তু ক্ষ্ত্রতা ও দৌর্বল্যপূর্ণ এই জগতে আমি তাঁহার ন্তায় মহবের অভাব সর্ব্বনাই অন্থত্ব করি। তাঁহার উদার আচরণ, ব্যবহার ও অপূর্ব্ব শক্তিমত্তা আমি চারিদিকে কোথাও খুঁজিয়া পাই না।

আমার মনে আছে, ১৯২৪ সালে যথন স্বরালাদলের সহিত গান্ধিজীর বিরোধ চলিতেছিল তথন পিতার একথানি ফটো তাঁহাকে দেখাই। এই মটোগ্রাফে পিতার প্রতিকৃতি গুদ্দবর্জ্জিত ছিল এবং ইতিপূর্বে গান্ধিজী কথনও পিতাকে সেই বিখ্যাত-গুক্ষহীন অবস্থায় দেখেন নাই। তিনি অনেকক্ষণ ধরিয়া একদৃষ্টতে প্রতিকৃতিথানা দেখিতে লাগিলেন। গুদ্দ অন্তর্হিত হওয়ায় মুখমগুল ও চিবুকের মধ্যে একটা কাঠিত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। গান্ধিজী ভঙ্ক হান্তে বলিলেন, এখন বুঝিতেছি কাহার সহিত আমাকে বাদে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার চক্ষ্বয় এবং সদাধাস-প্রফুল রেখায় मुथम उन इटेर्ड कार्किश अन्तर्शिक इट्टें। आवाद म्यटे निर्मान हक्ष्म क्माहिर দীপ্ত হইয়া উঠিত। হংসের নিকট যেমন জল প্রিয়, ব্যবস্থাপরিষদের কার্যাও তেমনি পিতার নিকট সদয়গ্রাহী হইয়াছিল। তাঁহার আইন ও নিমুদ্ভান্তিক শিক্ষার ফলে সত্যাগ্রহ অপেকা এই থেলার কৌশল তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। তিনি দলের মধ্যে কঠিন শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন এবং অক্সান্ত मन वा वाक्तिक जाँशात मुमर्थरम श्रावु कतिराज्य। किन्नु किन्नुमिन भरत्रहे তিনি নিজের দলের লোকদের লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। স্বরাজ্য দলের श्रुमाम পরিবর্ত্তনবিরোধী দলের সহিত বিরোধের ফলে কংগ্রেসের বলবুদ্ধির জন্ম অনেক অবাঞ্চিত ব্যক্তিকে স্বরাজানলে গ্রহণ করা হইয়াছিল। তারপর আসিল নির্দ্ধাচন, ইহার জন্ম অর্থের আবশ্যক এবং তাহা ধনীদের নিকট हरेरा मः এर कता ছाড়ा छेभाग्न नारे। **এर मकन धनीरमंत्र हार**ा ताथिवात क्श ठाँशापत करायक कराक खता का पानत आर्थी तर माँ कतान इसे । একজন আমেরিকান সোপ্তালিষ্ট বলিয়াছেন (প্রুর ট্রাফোর্ড ক্রিপদ্ কর্ত্তক

### আমার পিতা ও গান্ধিজী

উল্লিখিত) যে, রাজনীতি গরীবের নিকট ২ইতে ভোট এবং ধনীর নিকট হইতে নির্বাচন যুদ্ধে রদদ আদায় করিবার এবং একের আক্রমণ হইতে অপরকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি দিবার এক মোলায়েম কৌশল মাত্র।

ঐ কারণে স্বরাদ্ধানের স্ট্রচনাতেই উহার মধ্যে ছুর্বলতার বীজ প্রবেশ করিল। ব্যবস্থাপরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভায় কার্য্য করিতে গিয়া অপরের সহিত এবং নরমপ্রীদের সহিত প্রতাহই আপোষ করিতে হইত এবং এই অবস্থার মধ্যে অভিবানের দৃঢ়সন্ধন্ধ কিম্বা স্থানিদিই নীতি বেশী দিন টিকিতে পারে না। ক্রমশং শৃঞ্জালা নাই হইতে লাগিল, দলের উগ্রতা কমিয়া আসিল, ছুর্বলচিত্ত ব্যক্তি ও ভ গ্যান্থেনীরা উদ্বেগর কারণ হইয়া উঠিল। "ভিতর হইতে বাধাদান" করিবার উদ্দেশ্য ঘোষণা করিয়া স্বরাজ্ঞালল আইন সভায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ খেলা অপরেও খেলিতে পারে এবং গভর্গমেন্ট ফুর্বেশিলে স্বাজ্ঞাদলের মধ্যে বাধা উপস্থিত ও ভেদ ঘটাইতে লাগিলেন। উচ্চপদ এবং অভ্যান্থ অনেক প্রলোভন ছুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তিদের নিক্ট উপস্থিত করা হইল। তাঁহারা উহা হাত বাড়াইয়া অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারেন। তাঁহাদের যোগাতা, রাজনীতিকোচিত গুণাবলীর এবং মধুর ব্যবহারের প্রশংসা করা হইতে লাগিল। তাঁহাদের চারিদিকে পণ্যশালা এবং কর্মক্ষেত্রের ধূলি ও কোলাহলহীন অপুর্ব্ব আরামের ব্যবস্থা করা হইল।

স্বরাজ্যদলের উচ্চ কঠস্বর ক্রমশং ক্ষীণ হইয়া আসিতে লাগিল। কেছ কেছ ধসিয়া পড়িয়া অন্তদলে যোগ দিতে লাগিল। পিতা চীংকার করিলেন, ভয় দেখাইয়া "রোগত্বই অসচ্চেদ্দেরে" কথা বলিলেন। অস্ব যেথানে নিজেই ধসিয়া যাইবার জয়্ম ব্যপ্র তথন এই ভীতি প্রদর্শন একান্তই বৃথা হইল। কোন কোন স্বরাজী মন্ত্রী হইলেন, কেছ বা প্রাদেশিক শাসন পরিষদের সদস্ত হইলেন। একদল স্বরাজী স্বতম্ব হইয়া নিজেদের "রেস্পন্সিভিষ্ট" অর্থাৎ পারস্পরিক সহযোগিতাবাদী বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। সম্পূর্ণ স্বতম্ব অবস্থায় এই নামাট প্রথম লোকমান্ত ভিলক ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন ইহার অর্থ দাড়াইল এই যে, স্বরোগ পাইলেই একটি চাকুরী লইয়া তাহার সন্থাবহার করা। অবত্য এইভাবে কতকাংশের দলতাাগ সন্ত্রেও স্বরাজাদলের কাজ চলিতে লাগিল। কিন্তু ঘটনার গতি দেখিয়া পিতা এবং দাশ মহাশ্ম উভয়েই কিঞ্চিং বিরক্ত এবং সাইনসভাব এই নিজ্ল শ্রমে ক্লান্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার সহিত উত্তর ভারতে ক্রমবর্দ্ধনান হিন্দু-মুসলমান মনোমালিন্ত এবং তাহা হইতে দাকা হাকামার উৎপত্তি তাহাদিগকে আরও ছন্চিন্তান্ত্রত্ব করিল।

১৯২১-२২-এ यে मकन कराधमभन्नी धामारमंत्र महिल कातागारत ছिल्न

এখন তাঁহারা কেহ বা মন্ত্রী কেহ বা গভর্ণনেটের বড় চাকুরীয়। ১৯২১ সালে বে গভর্ণনেট আমাদের কার্যা বে-আইনী বলিয়া আমাদিগে । জেলে পার্মাইয়াছিলেন সেই গভর্গনেটেও কতিপয় মডারেট (ইহারাও প্রাচীন কংগ্রেপপন্থী) ছিলেন। ভবিয়তে করেকটি প্রদেশে হয় ত বা আমাদের সহকর্মীরাই আমাদিগকে আইন বিরোধী ঘোষণা করিয়া কারাগারে পাঠাইবেন। এই সকল নৃতন মন্ত্রী এবং শাসন পরিষদের সদস্ত মডারেট অপেক্ষাও স্থপটুও কার্যাদক। ইহারা আমাদের ভাল করিয়াই চিনেন এবং আমাদের তুর্বলতা কি এবং কেমন করিয়া তাহার স্থবোগ লইতে হয় তাহাও জানেন। তাঁহারা আমাদের কার্যাপ্রশালীর সহিত স্থপরিচিত, বহং জনতার মতিগত্তি এবং জনমত সম্পর্কেও তাঁহাদের অভিজ্ঞতা আছে। নাংসীদের মতই মতপরিবর্তন করিবার পূর্বেই ইহারা কিছুকাল বৈপ্লবিক কার্যাপন্ধতিতে যোগ দিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সেই অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহারা অজ্ঞ ও অনুবদর্শী সাধারণ শাসকসম্প্রদায় কিছা মডারেট মন্ত্রিগল অপেক্ষা অধিকতর কুশলতার সহিত কংগ্রেসের প্রাতন সহকর্মীদিগকে দমন করিতে পারেন।

১৯২৪-এর ভিদেশ্বর মাদে গান্ধিজীর সভাপতিরে বেলগ্রাম-এ কংগ্রেদের অধিবেশন হইল। তিনি বহুবর্ষ যাবং কার্য্যতঃ কংগ্রেদের স্থায়ী মহাসভাপতি হইয়াই আছেন। অতএব তাঁহার সভাপতির অভিভাষণ আমার মোটেই ভাল লাগিল না, উহার মধ্যে প্রেরণা পাইবার মত কিছুই ছিল না। অধিবেশনের শেষে আঁমি পুনরায় গান্ধিজীর নির্দেশে আগামী বংসরের জন্ম নিথিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কার্য্যকরী সম্পাদক হইলাম। আমার অনিচ্ছাসত্তেও আমি ক্রমশঃ কংগ্রেদের স্থায়ী সম্পাদক হইয়া উঠিলাম।

১৯২৫-এর গ্রীম্মকালে হাঁপানা রোগ বৃদ্ধি হওয়ায় পিতা অস্ত ইইয়া পড়িলেন। তিনি পরিবারবর্গদহ হিমালয়ের ডালহৌদী পর্বতে চলিয়া গেলেন, আমি কয়েকদিন পর যাইয়া তাঁহাদের দহিত মিলিত হইলাম। এই সময়ে আমরা ডালহৌদী হইতে হিমালয়ের গভীর গহনে চম্বায় অমণ করিতে গিয়াছিলাম। পার্বতা পথভ্রমণে শ্রাস্ত হইয়া আমরা য়খন সেখানে উপস্থিত হইলাম, (জুন মাদ) তথনই তারে চিত্তরঞ্জন দাশের মৃত্যু সংবাদ আদিল। পিতা শোকে মৃহ্মান হইয়া দীর্ঘকাল মৃর্ভির মত স্তম্ধ হইয়া বিদয়া রহিলেন। তাঁহার নিকট ইহা এক নিষ্ট্র আঘাত। আমি কলাচিং তাঁহাকে এত অধীর হইতে দেখিয়াছি। তাঁহার একমাত্র ঘনিষ্ঠ ও প্রিয়তম সহক্ষী সমস্ত দায়ির তাঁহার স্বন্ধে নিক্ষেপ করিয়া সহসা চলিয়া গেলেন। বোঝা ক্রমেই ভারি হইয়া উঠিভেছিল, দলের দৌর্ঘকার বাড়িতেছিল। তিনি এবং দেশবদ্ধ

### উদ্ধান সাম্প্রদায়িকতা

উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফরিদপুর প্রাদেশিক সম্মেলনে দেশবন্ধুর সর্বশেষ বক্তৃতায় এই ক্লান্তি পরিকুট হইয়াছিল।

আমরা পরদিন প্রভাতে চম্বা ত্যাগ করিয়া ভালহৌদী পশ্চাতে ফেলিয়া মোটর যোগে পার্বত্য পথ দিয়া দ্রবর্ত্তী রেলষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। দেখান হইতে এলাহাবাদ হইয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলাম।

### 10

# উদাম সাম্প্রদায়িকতা

নাভা জেল হইতে ফিরিবার পর আমার পীড়া এবং টাইফয়েড রোগের সহিত যুদ্ধ আমার জীবনে এক নৃতন অভিজ্ঞতা। জর রোগে অথবা শারীরিক তুর্বলতার জন্ম বিছানায় শুইয়া থাকিতে আমি অনভাস্ত। আমার স্বাস্থ্যের জন্ম আমি গর্ববোধ করিয়া থাকি: আমাদের দে, দাধারণতঃ শরীরটা ভাল নয় বলিবার বা ভাবিবার যে ফ্যাসান দেখা যায় আমি বরাবর ভাহার প্রতিবাদ কবিয়া থাকি। আমার যৌবন এবং স্থগঠিত দেহের জন্ম এ যাত্রা পরি**ত্রাণ** পাইলাম। তর্মলদেহে বিছানায় শুইয়া আমি ক্রমশঃ স্বাস্থালাভ করিতে লাগিলাম। এইকালে দৈনন্দিন কাজ এবং পারিপার্থিক অবস্থা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া দুর হইতে সমস্ত বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমার মন পূর্ব্বাপেকা শান্ত হইল এবং আমি সকল বিষয় অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখিতে ও ববিতে লাগিলাম। সম্ভবতঃ কঠিন পীড়ায় সকলেরই সন্নবিস্তর এই শ্রেণীর অতুভৃতি হইয়। থাকে; কিন্তু আমার ইহা এক আধ্যাত্মিত অতুভৃতির মত মনে হইল। এই শন্ধটি আমি কোন সন্ধীর্ণ ধর্মসম্পর্কিত অর্থে ব্যবহার করিতেছি না। আমাদের বাদ্ধনীতির ভারুকতার স্তরের উর্দ্ধে উঠিয়া আমি পারিপার্থিক ঘটনাবলী, যাহা দারা এতকাল রাষ্ট্রক্ষেত্রে চালিত হইয়াছি, তাহা যেন স্পষ্টতব্রুপে দেখিতে পাইলাম। এই স্পষ্টতার মধ্যে নৃতন প্রশ্ন উঠিল কিন্তু আমি কোন সভত্তর পাইলাম না । জীবন এবং রাজনীতিকে ধর্মের দিক হইতে দেখিবার ভাব আমার মন হইতে ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইল। এই অভিজ্ঞতার বিষয় অধিক বলা আমার পক্ষে অসাধা। এই অফুভৃতি ভাষায় প্রকাশ করা সহজ নহে। তাহার পর এগার বংসর অতিবাহিত হইয়াছে, এখন আমার মনে ইহা অস্পষ্ট স্মৃতি মাত্রে পর্যাবসিত; কিন্তু ইহা আমার উত্তমন্ধপে

### ত ওহরলাল নেহরু

স্মরণ আছে যে, ইহার ফলে আমার চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইরাছিল। তাহার পর ছই বংসর বা ততোধিক কাল আমি একরূপ অনাসক্তভাবে কার্য্য করিয়াছি।

অবশ্য আমার আয়ত্তের বাহিরে যে সকল ঘটনা ঘটিতেছিল এবং যাহার স্হিত আমি নিজের সামঞ্জু স্থাপন করিতে পারিতেছিলাম না তাহাও কিয়ংপরিমাণে আমার মানসিক পরিবর্ত্তনে দহায়তা করিয়াছিল। কতকগুলি রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। কিন্ত তদপেক্ষা বহুগুণে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল হিন্দু-মুসলমান সমস্যা। বিশেষতঃ উত্তর ভারতের কয়েকটি নগরে অতি নুশংস পাশবিক নিষ্ঠরতার সহিত দান্দা হান্সামা ঘটিল। জ্রোধ ও অবিশ্বাদের ভাবহাওয়ায় কলহের এমন সব নৃতন কারণ দেখা দিল, যাহা ইতিপূর্বের আমরা কথনও ভনি নাই। ইতিপূর্বের গোহতা। লইয়া বিশেষতঃ বক্রীদের দিন হান্ধামা ও মনক্যাক্ষি হইত। हिन्नु ७ मूननमान উভয়ের পর্ব্ব উৎসব একই দিনে হইত তাহা হইলেও কলহ হইত। দৃষ্টাস্তম্বরূপ মহরম ও রামলীলার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। মহরম শোকাবহ ব্যাপার। ইহার মিছিল গন্থীর, অঞ্চ ও বিষাদ-উদ্দীপক, পক্ষাস্তরে রামলীলা আনন্দের উৎসব, অক্তায়ের উপর সত্যের জয় ঘোষণা। এই তুইটি পরম্পর বিরোধী—তবে মৌডাগাজনে দীর্ঘ ত্রিশ বংসর পর এই তুই উৎসব এক সময় অনুষ্ঠিত হয়। রামলীলা সৌর মাস হিসাবে পণিত হয় বলিয়া প্রতি বংসর একই সময় অনুষ্ঠিত হয়, মহরম চাল্র মাস হিসাবে গণিত হয় বলিয়া প্রতিবংসরই সময়ের পরিবর্ত্তন হয়।

কিন্ত কলহের যে নৃত্যু কারণ উপস্থিত হইল তাহা নিত্য-নৈমিত্তিক সচরাচর ঘটনা। ইহা মদজিদের সন্মথে বাল সমস্যা। মুসলমানেরা আপত্তি করিতে লাগিলেন যে বাল এবং যে কোন গোলনালে মসজিদে প্রার্থনা করিবার ব্যাঘাত হয়। প্রত্যেক বৃহৎ সহরেই কতৃকগুলি করিয়া মদজিদ আছে। এথানে পাঁচবার করিয়া উপাসনা হয় এবং বিবাহ ও শ্ব্যান্ত্রাস্থ নানাবিব গোলমালের অভাব নাই, কাজেই কলহের সম্ভাবনা পদে পদে। বিশেষভাবে মসজিদে সান্ধ্য উপাসনার সময় শোভাবাত্রা ও গোলনালের বিক্তম্ব আপত্তি করা হইতে লাগিল। কিন্তু এই সময় হিন্দু মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠে। কাজেই আরতি-নামান্ত সমস্তাই বড় হইয়া উঠিল।

যাহা পরম্পারের প্রতি স্থাবিবেচনা এবং মনোভাব লক্ষ্য করিয়া একটু অদল-বদল করিয়া লইলেই মীমাংসা হইতে পারিত, তাহাই তীব্র কলহে পরিণত হইয়া দাঙ্গা হাসামার কারণ হইল ইহা আশ্চর্য্য মনে হইতে পারে। কিন্তু দর্শোক্সভাত কথনও যুক্তি, স্থাবিবেচনা এবং আপোষের ধার ধারে না। এবং যথন তৃতীয়পক্ষ

### উদ্দান সাম্প্রদায়িকতা

এক পক্ষকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে উদ্ধাইয়া দিবার জন্ম উপস্থিত থাকে, তথন ত কথাই নাই।

উত্তর ভারতের কয়েকটি নগরে অমুষ্ঠিত এই দাঙ্গাহাঙ্গামাগুলির কারণ অনেকে বড় করিয়া দেখিতে পারেন। অধিকাংশ সহর এবং সমগ্র পল্লী-ভারত শাস্তই ছিল এবং এই সকল ঘটনায় উত্তেজিত হয় নাই। তবে সংবাদপত্তে অতি সামাত্ত সাম্প্রদায়িক অশান্তির সংবাদও বিশেষ প্রাধান্ত দিয়া প্রকাশ করা হইত। সহরবাদীদের মধ্যেই যে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও তিক্ততা বিশেষ বুদ্ধি পাইয়াছিল, একথা নিঃদন্দেহ। সাম্প্রদায়িক নেতারা পুরোভাগে আসিয়া ইহাকে অধিকতর বাড়াইয়া তুলিলেন এবং দাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দাবীগুলির মধ্যে ইহার প্রতিচ্ছায়া ফুটিয়া উঠিল। যে দকল রাষ্ট্রীয় প্রগতি-বিরোধী মুদলমান অসহবোগ আন্দোলনে পিছনে পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা সাম্প্রদায়িক বিরোধের স্ববোগে ব্রিটশ গভর্ণনেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। জাতীয় ঐক্য এবং ভারতের স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া ইহারা নিতা নতন অসম্ভব সাম্প্রদায়িক দাবী উপস্থিত করিতে লাগিলেন। হিন্দুদের পক্ষেও বাজনৈতিক প্রগতিবিরোধীরা আসিয়া প্রধান প্রধান নেতা সাজিলেন এবং হিন্দুসার্থরক্ষার নামে গভর্ণমেণ্টের হাতে থেলার পুতুল হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের কোন আশাই সফল হইল না এবং বস্তুতঃ হইতেও পারে না। তাঁহাদের অবলম্বিত উপায়ে তাঁহারা তাঁহাদের এশটি দাবীও গভর্ণমেন্টের নিকট আদায় করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল দেশের সাম্প্রদায়িক মনোভাব বুদ্ধি করিতে ক্রতকার্যা হইলেন।

কংগ্রেস বিপাকে পড়িল। জাতীয় ভাবের প্রতিনিধি এবং জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে নচেতন কংগ্রেস স্থভাবতঃ এই সাম্প্রদায়িকতার প্রাবন্যে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। জাতীয়তার আবরণে অনেক কংগ্রেসপন্থী আসলে ছিলেন সাম্প্রদায়িকতাবাদী! কিন্তু মোটের উপর কংগ্রেসনে হার। অটল রহিলেন, কান সাম্প্রদায়িক দলের পক্ষাবলম্বন করিলেন না। এই সময় শিথ এবং অক্সান্ত ক্ষ্ ক্রু সংখ্যালম্চিদ্ন দলের পক্ষ হইতে বিশেষ দাবী ঘোষিত ইইতে লাগিল। ইহার ফলে উভয় পক্ষের চরম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা কংগ্রেসকে অভিশাপ দিতে লাগিলেন। বহুপূর্বের্ব্ব, এমন কি অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ ইইবারও কিছুদিন পূর্বের্ব্ব গান্ধিজী সাম্প্রদায়িক সমস্রার মামাংসার জন্ত তাহার নিজের স্থান্তলি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার মতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উদারতা ও সন্দিছার উপরেই সমাধান নির্ভর করে। এজন্ত মুসলমানদেশ স্বর্ব্বিধ দাবী স্বীকার করিয়া লইতে তিনি প্রস্তত ছিলেন। তিনি তাহাদের চিত্তজন্ম করিতে চাহিয়াছিলেন, দর ক্ষাক্ষি করিবার মনোভাব তাহাতে ছিল না। দ্বন্দ্র্শিতা

#### ज ওহরলাল নেহর

এবং বস্তুর প্রকৃত মূল্য সম্পর্কে সভ্য ধারণা লইষা তিনি বাস্তব দৃষ্টিতে ইহার মীমাংসা চাহিয়াছেন। কিন্তু এমন অনেকে ছিলেন যাহারা কোন বস্তুর প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা বাজার দরের বিষয়েই বেশী জানিতেন এবং কেনাবেচার পদ্ধতি পরিত্যাগে অনিচ্ছুক ছিলেন। বস্তুর প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কি মূল্য দিতে হইতেছে সেই সম্পর্কেই তাঁহারা বেশী সচেতন।

অপরকে দোষ দেওয়া ও সমালোচনা করা সহজ। কাহারও উদ্দেশ্যের ব্যর্থতার একটা কৈদিয়ং আবিদ্ধার করিবার লোভ সংবরণ করা কঠিন। বার্থতার জন্ম অপরের বাধাই দায়ী—না নিজেদের চিন্তা ও কার্যো ভ্লই দায়ী? আমরা গভর্গমেন্টকে দোষ দিয়াছি, সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের দোষ দিয়াছি, অবশ্যে কংগ্রেসকেও নিন্দা করিয়াছি। অবশ্য বাধা পাইয়াছি, গভর্গমেন্ট এবং তাহার সমর্থকেরা ইচ্ছা করিয়াই অবিরত বাধা দিয়াছেন। বিটিশ গভর্গমেন্ট অতীতে এবং বর্ত্তমানে আমাদের মধ্যে ভেদ স্পষ্ট করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন। বিভক্ত করিয়া শাসন করা সকল সাম্রাজ্যেরই নীতি এবং এই নীতির সাফলাই বিজিতের উপর তাহাদের শ্রেষ্ঠতার নিদর্শন। ইহার বিক্রমে আমরা অভিযোগ করিতে পারি না, অন্ততঃ ইহাতে আশ্রুমা হওয়া উচিত নহে। ইহাকে অবজ্ঞা করিয়া এতংসম্পর্কে সাববানতা অবলম্বন করা চিন্তার ক্রটি যাত্র।

কি উপায়ে ইহাকে আমরা প্রতিরোধ করিতে পারি? দর ক্ষাক্ষি করিয়া বাজার-চলন কৌশলে নিশ্চয়ই আমোদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। কেননা আমরা যত বেশী দিতে চাহি না কেন, ততীয় পক্ষ সর্বদাই তাহার 🖚 বেশী দিতে চাহিবে এবং তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিশ্রতি মত কার্যাও করিতে পারেন। যদি জাতীয় ও সামাজিক স্বার্থ সম্বন্ধে সাধারণ দৃষ্টি-ভঙ্গিমা না থাকে, তাহা হইলে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এক ঘোগে কার্য্য করা সম্ভব নয় । যদি আমরা বর্তমান প্রচলিত রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক বাবস্থাগুলিকে মানিয়া লইয়া এখানে ওখানে এক আধট সংস্কার চাহি এবং উচ্চ চাক্রী এনিত্রে অধিক-শংখ্যক ভারতবাদী নিয়োগ করিতে চাহি, তাহা হইলে আমরা ঐক্যবদ্ধ কোন কার্য্য করিবার প্রেরণাই পাইব না। কেন্যা উহার উদ্দেশ্য হইবে, যাহা চাহিয়া চিস্কিয়া পাওয়া গেল, তাহা ভাগ বাঁটোয়ারা করিয়া লওয়া। এক্ষেত্রে প্রবন প্রভুত্বের গরিমায় প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় পক্ষই উহা নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং তাহাদের মনোমত অনুগ্রহভান্সনদিগের মধ্যেই পুরস্কার বিতরণ করিবে। অতএব স্বতম্ব রাষ্ট্র ব্যবস্থা, এমনকি, বর্ত্তমান হইতে সম্পূর্ণ পৃথক সামাজিক ব্যবস্থার পরিকল্পনার উপরই আমরা দম্মিলিত কার্য্যপদ্ধতির দৃঢ় ভিত্তি রচনা করিতে পারি। এই পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত দাবী হইল পূর্ণ স্বাধীনতা। ইহার দ্বারাই জনসাধারণকে

### উদ্ধাম সাম্প্রদায়িকতা

বুঝাইতে হইবে যে, বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থার একটা ভারতীয় সংস্করণ ( যাহার মূলে থাকিবে ব্রাঢ়শ কর্ত্ত্ব ) অর্থাৎ ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস বলিতে যাহা বুঝায় তাহা আমরা চাহিতেছি না, ইহা হইতে স্বতন্ত্র এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়িবার জন্তই আমাদের অভিযান। পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থে অবশ্রই কেবল রাজনৈতিক মৃক্তি বুঝায়, ইহাতে সামাজিক পরিবর্ত্তন বা জনসাধারণের অথ নৈতিক মৃক্তি বুঝায় না। তবে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্থে লণ্ডন সহরের সহিত আমরা যে আর্থিক ও অর্থ নৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ আছি তাহার অপসারণ ব্ঝায়, এবং এ বন্ধন অপসারিত হইলে বর্তুমান সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করা আমাদের পক্ষে সহজ্বসাধ্য হইবে। তথন আমার চিন্তা প্রণালী এইরূপ ছিল। অবশ্র এখনও আমি মনে করি না যে রাজনৈতিক স্বাধীনতা নিছক রাষ্ট্রীয় মুক্তিই আনিবে। ইহার সহিত সামাজিক স্বাধীনতাও আসিবে। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ নেতাই বর্ত্তমানের সঙ্কীর্ণ বিধিবদ্ধ রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মধ্যেই তাঁহাদের চিন্তা সীমাবদ্ধ রাখিলেন। এবং এই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াই তাঁহারা সাম্প্রদায়িক ও নিয়মতান্ত্রিক প্রত্যেকটি সম্প্রা স্মাধান করিতে চেষ্ট্রা করিলেন। ইহার অবশুস্তাবী ফল এই হইল যে, বর্ত্তমান ব্যবস্থা ঘাঁহাদের করায়ত্ত, তাঁহারা সেই বুটিশ গভর্ণমেন্টের হাতে গিয়া পড়িলেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদের অন্তরূপ করিবার উপায়ও ছিল না। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক আন্দোলনে যোগ দিলেন। কিন্তু ইহাদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী সংস্কারমূলক, বৈপ্লবিক নহে। সংস্কারমূলক পদ্ধতির দ্বারা ভারতের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলি সমাধানের দিন বছকাল অতীত হইয়াছে: বর্ত্তমান অবস্থায় বৈপ্লবিক দৃষ্টি-ভঙ্গী লইয়া আমূল পরিবর্ত্তনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ব্যতীত গতান্তর নাই। কিন্তু এমন নেতা কোথায় যিনি এ ভিত্তিতে দাঁড়াইতে পারেন ?

আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের অস্প্রতাই সাম্প্রদায়িকতা প্রচাবে সহায়তা করিয়াছে। স্বরাজের জন্ম সংঘর্ষর সহিত দৈনন্দিন জীবনের কোন স্পষ্ট সম্বন্ধ জনসাধারণ দেখিতে পায় নাই। তাহারা সহজাত বৃদ্ধি লইয়া সংগ্রামে যোগ দিয়াছে কিন্তু তাহাদের হাতের অস্ত্র ছিল তুর্বল এবং উই। অপর প্রয়োজনে নিয়োগ করা বিশেষ কঠিন নহে। প্রতিক্রিয়ার সময় শ্বনসাধারণের এই অজ্ঞতার হ্রযোগ গ্রহণ করা অত্যন্ত সহজ্বসাধা ছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ধর্মের নামে ইহা নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ম প্রয়োগ করিয়াছে। যে সকল দাবী বা কার্যাপদ্ধতির সহিত জনসাধারণের, এমনকি, নিএমধ্যশ্রেণীর স্বর্থেব কোন যোগ নাই, হিন্দু মুসলমান উভয়্যশ্রেণীর বুর্জ্জোয়াদল ধর্মের পবিত্র নাম লইয়া ঐ সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ম জনসাধারণের সমর্থন

লাভ করিয়াছিল, ইহা এক পরমাশ্চর্য্য ঘটনা। যে কোন সাম্প্রদায়িক দল হইতে যে কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক দাবী করা হইয়াছে, সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, উহা কেবল চাকুরীর দাবীমাত্র এবং এই চাকুরীগুলি মৃষ্টিমেয় উচ্চ মধ্যশ্রেণী ছাড়া আর কাহারও ভাগ্যে জুটিতে পারে না। অবশ্র আইনসভাগুলিতে বিশেষ ও অতিরিক্ত আসনের দাবীও ছিল। এই দাবীর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা অপেক্ষা সাম্প্রদায়িক ভাবে চাকুরী বউনের ক্ষমতা লাভের প্রতিই আগ্রহ ছিল বেশী। উচ্চ মধ্যশ্রেণীর মৃষ্টিমেয় ব্যক্তির লাভের জন্ম জাতীয় ঐক্য ও উন্নতির বিশ্লম্বরূপ এই সকল সন্ধার্ণ রাজনৈতিক দাবীকে অত্যন্ত চতুরতার সহিত বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের জনসাধারণের দাবীরূপে প্রকাশ করা হইল। উহার নিক্ষলতা ঢাকিবার জন্ম ধর্মান্থরাগকে আবরণ স্বরূপ ব্যবহার করা হইল।

এইরূপে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াপন্থীরা সাম্প্রদায়িক নেতার ছদ্মবেশে ताष्ट्रेरकट्य कितिया व्यानितन এवः उाँशास्त्र कार्या श्रानीत मस्या माध्यमाप्रिक পক্ষপাতির অপেকা রাজনৈতিক উন্নতিতে বাধা দিবার আগ্রহই ছিল অধিকতর প্রবল। রাজনৈতিক ব্যাপারে আমরা বাধা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম কিন্তু এই বিব্যক্তিকর অবস্থার মধ্যে তাঁহারা যে কি পর্যান্ত যাইতে পারেন সে দুখা অত্যন্ত ক্লেশজনক। মুসলমান সাম্প্রদায়িক নেতারা অতি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কথা বলিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল ভারতের জাতীয়তা বা স্বাধীনতার জন্ম তাঁহাদের কোন মাথাব্যথা নাই। হিন্দু দাম্প্রদায়িক নেতারা দর্মদা জাতীয়তার বুলি মুখে আওড়াইলেও কার্যাক্ষেত্রে তাঁহাদের অক্ষমতাই পরিফুট হইতে লাগিল। তাহারা প্তর্ণমেঞ্টর দরজায় ধরণা দিতে লাগিলেন। তুর্ভাগ্যক্রমে তাহাও কোন কাজে আদিল না। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক অথবা অমুরূপ কোন "উচ্ছেদ্যুলক" আন্দোলনের নিন্দা করিতে উভয় দলই এক্ষত, এবং কায়েমী স্বার্থের কোন ক্ষতি হয় এমন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে এই চুইদলের ঐক্য অত্যন্ত সর্মপ্রশা। সুসলমান সাম্প্রদারিক নেতারা রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক স্বাধীনতার ক্ষতিজনক অনেক কিছুই করিয়াছেন ও বলিয়াছেন; কিন্তু দল প্র ব্যক্তি হিসাবে তাঁহারা গভর্ণখেন্ট ও জনসাধারণের সম্মুখে মর্য্যাদার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না।

কংগ্রেসের মধ্যে বহু মুসলমান আছেন। ইহাদের সংখ্যা কম নহে। ইহার মধ্যে অনেকে যোগ্য ব্যক্তি এবং ক্ষেক্ত্রন খ্যাতনামা ও জনপ্রিয় মুসলমান নেতাও রহিয়াছেন। কংগ্রেসী মুসলমানদের মধ্যে অনেকে "জাতীয়ভাবাদী মুসলমানদের বিরোধিতা ক্রিয়াছেন। আরস্তে তাঁহারা কিছু সাফল্য লভে করিয়াছিলেন এবং শিক্ষিত

## উদ্ধাম সাম্প্রদায়িকতা

মুসলমানদের অধিকাংশই তাঁহাদের পক্ষে এরপ অমুমিত হইয়াছিল। কিস্ত ইহারা দকলেই উচ্চ মধ্যশ্রেণীর এবং তাঁহাদের মধ্যে কাহারও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ছিল না। তাঁহারা কেহ বা বুত্তিজাবী কেহ বা ব্যবসায়ী—জনসানারণের সহিত সংযোগহীন। তাঁহারা সাধারণের মধ্যে কথনও প্রচারকার্যাও করিতেন না। তাঁহারা বৈঠকী সভাসমিতিতে নিজেদের মধ্যে চুক্তি ইত্যাদি করিতেন। কিস্তু এই বিষয়ে তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দী সাম্প্রদায়িক নেতারা অধিকতর নিপুণ ছিলেন। ধীরে ধীরে তাঁহারা জাতীয়তাবাদী নেতাদিগকে একস্থান হইতে স্থানান্তরে र्क्टानिया नहेबा याहेरज नाजिरनम अवर करम अरकत भन चान जाहारानन প্রত্যেকটি নীতিই পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন। জাতীণভাবানী মুদলমানেরা বার বার পিছু না হাটয়া "কম অনিষ্টকর" এই নীতি লইয়া দুঢ়পদে দাতাইবার চেষ্টা করিয়াছেন: কিন্তু প্রতিবারই তাঁহাদিগকে আর একট পশ্চাতে হটিয়া অক্স একটি "কম অনিষ্টকর" বাছিয়া লইতে হইয়াছে। তারপর এমন সময় আসিল যথন তাঁহাদের নিজের বলিতে আর কিছু রহিল না এবং যুক্ত-নির্ব্বাচন ব্যতীত ধরিয়া থাকিবার মত আর কোন মূলনীতি রহিল না। কিন্তু আবার দেই "কম অনিষ্টকর" নীতি গ্রহণ করিবার তুর্হাগ্য তাঁহাদের সন্মুখে দেখা দিল এবং তাঁহারা সর্বন্যে আশ্রয়টিও পরিত্যাগ করিয়া আত্মরকা করিলেন। তাঁহারা দল গঠন করিবার সময় তাঁহাদের পতাকায় গর্কভিরে যে সকল নাভিও কার্য্যক্রম লিথিয়া দিয়াছিলেন, সমস্তই মছিয়া গেল, তাঁহারা কেবল নামে মাত্র জীবিত বহিলেন।

জাতীয় মৃশ্লিম্ দল হিসাবে তাঁহাদের পতন ও বিলোপ ঘটলেও অবশ্য বাক্তিগত ভাবে অনেকেই কংগ্রেসের প্রধান নেতৃপদে বহিষাছেন। ইহা এক স্থানি শোচনীয় ইতিহাস। ইহার সর্জ্বশেষ অধ্যায় মাত্র এই বংসর (১৯৩৪) লিখিত হুইয়াছে। ১৯২০ হুইতেই পর পর ক্ষেক বংসর তাঁহারা শক্তিশালী দল ছিলেন এবং সাম্প্রন্তিক চাবানী মৃদলমানের বিরুদ্ধে তাঁহাদের মনোভাব বিরূপ ছিল। এমন কি ক্ষেক্টি ঘটনার ধ্যন গান্ধিলী অনিচ্ছাদ্বেও সাম্প্রদায়িক চাবানীদের কোন কোন দাবী মানিয়া লইতে চাহিষাছিলেন, তথ্ন তাঁহার সহক্ষী জাতীয়তাবাদী মৃদলমানেরাই তাঁর বিরোধিতা করিয়া উহাতে বাধা দিয়াছেন।

বিংশ দশকের মধাভাগে সাম্প্রদায়িক সমস্তা সমাধানকল্পে আলাপ আলোচনার জন্ত কতকগুলি "ঐক্য সম্প্রেনন" আহুত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে ১৯২৪ সালে তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলী কর্তৃক আহুত সম্মেলনটি বিশেষভাবে উল্লেখনোগা। দিলীতে গান্ধিজী যথন একুশ দিন উপবাসব্রত পালন করিতেছিলেন সেই সময় ইহার অধিবেশন হয়। এই স্কল

সম্মেলনে অনেক সদিছা ও ঐকাস্তিক আগ্রহ লইয়া যোগ দিয়াছিলেন এবং আপোষ-রফার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কতকগুলি সাধু ও উত্তম প্রতাব পাস্ ব্যতীত মূল সমস্থার কোন সমাধান হয় নাই। এই শ্রেণীর সম্মেলনে এক মত ব্যতীত অধিকাংশ ভোটে কোন মীমাংসা হওয়া কঠিন এবং প্রত্যেক সম্মেলনেই বিভিন্ন দলের এমন কতকগুলি ব্যক্তি উপস্থিত থাকিতেন বাহাদের ধারণা তাঁহাদের মত সম্পূর্ণ গ্রহণ করাই সমস্থার সমাধান। কতিপয় বিখ্যাত সাম্প্রদায়িকতাবাদীর আদৌ সমাধানের ইচ্ছা ছিল কিনা সে সম্বন্ধে সম্পেহের অবকাশ নিশ্চয়ই রহিয়াছে। তাঁহাদের মণ্যে মিণিংশই রাষ্ট্রক্ষেত্রে আমূল পরিবর্ত্তনকামী, তাঁহাদের সহিত উহাদের কোন সাধারণ মিলনভূমি ছিল না।

বাক্তিবিশেষের পিছাইয়া পড়া অপেক্ষাও প্রকৃত বিশ্লের কারণ আরও গভাঁর ছিল। এই সময় শিখেরা তাহাদের সাম্প্রদায়িক দাবী উচ্চকর্চে প্রচার করিতে লাগিলেন। এবং তাহার ফলে পঞ্চাবে এক ছটিল ত্রিধাবিভক্ত সমস্তার উদ্ভব হইল। সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্রভূমি হইল পাঞ্জাব। প্রস্পরের বিরুদ্ধে ভীতি আক্রোশ এবং ভ্রান্ত ধারণা এইখানেই সর্বাধিক প্রবল হইল। অন্তান্ত প্রদেশে কৃষক সমস্তা-বাঙ্গলায় হিন্দু জমিদার এবং মুসলমান প্রজার সমস্তা, সাম্প্রদাবিকতার ছুন্নবেশে দেখা দিল। পাঞ্চাব ও সিদ্ধুদেশে মহাজন ও ধনী শ্রেণীরা সাধারণতঃ হিন্দু, এবং ধাতকের দল অধিকাংশই মুসলমান চার্বা। স্থদ-লোভী মহাজনের উপর দায়িকের সমস্ত আক্রোশ সাম্প্রদায়িকতার শক্তিই বৃদ্ধি করিতে লাগিল। সচরাচর মুদলমানেরা দরিব্রতর সম্প্রানায় এবং মুসলমান সাম্প্রানায়িক নেতারা সর্বাহারাদের চিত্তে ধনীদের প্রতি যে বিরোধ থাকে, দেই মনে। দ্রন্তিকে সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কার্যো লাগাইল। কিন্তু আশ্চর্যা এই যে, তাহাদের প্রস্তাবে সর্ব্বহারাদের উন্নতিসাধনের জন্ত কোন কাৰ্য্যতালিকা ছিল না। অথচ ইহার বলেই সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতারা কিম্পরিমাণে জনসাধারণের প্রতিনিধি হইয়া কিছু শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতারা—অর্থ নৈতিক দিক হইতে দেখিতে গেলে—ধনী ব্যবদায়ী ও বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। তাঁহারা হিন্দু জনসাধারণের সাময়িক সহামুভতি পাইলেও কদাচিং তাহাদের সমর্থন লাভ করিয়াছেন। অতএব সমস্তা কিয়ংপরিমাণে অর্থ নৈতিক স্তরভেদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল, যদিও তুর্ভাগাক্রমে ইহা হিসাব করা হয় নাই। ক্রমে ইহা অর্থ নৈতিক শ্রেণীগত বিরোধের রূপ গ্রহণ করিতে পারে, যদি সে সময় আসে, তাহা হইলে অত্যকার সকল দলের উচ্চ শ্রেণীর সাম্প্রদায়িক নেতারা নিজেদের মতভেদ মিটাইয়া লইয়া সঙ্গবদ্ধভাবে একই শ্রেণী-স্বার্থের

## উদ্দান সাম্প্রদায়িকতা

শক্রদের সম্বীন হইবে। এমনকি বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যেও একটা রাজনৈতিক সমাধান খুব বেশী কঠিন নহে। কিন্তু যদি—এবং ইহা একটি স্ববৃহৎ যদি— তৃতীয় পক্ষ উপস্থিত না থাকিত।

১৯২৪-এর দিল্লীর সম্মেলন শেষ হইতে না হইতেই এলাহাবাদে হিন্দু-भूगनमान नाका वाधिन। इंछाइराज्य निक निया और नाका व्यागार्थनिय তুলনায় এমন কিছু বড় নহে, তথাপি নিজের ঘরে এই দৃষ্ঠ দেখা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমি দিল্লী হইতে অতি ক্রত এলাহাবাদে ফিরিয়া আসিয়া मिथ शकामा (गय श्रेगाइ): किछ छेड्य भएकत विषय अवः जामानाउत মামলায় দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার জের চলিল। কি উপলক্ষে দাঙ্গা বাধিল আমি তাহা ভূলিয়া গিয়াছি। সেই বংসর অথবা তাহার পরে এলাহাবাদে বামলীলা উৎসব ও শোভাষাতা লইয়া গণ্ডগোল বাধিয়াছিল। বামলীলা উৎসবে সাধারণতঃ বহু বৃহৎ শোভাযাত্রা বাহির হইয়া থাকে কিন্তু মসজিদের সম্মথে বাগ্য বাজান সম্পর্কিত বিনিনিগেনের প্রতিবাদম্বরূপ ইহা পরিত্যক্ত **इटेल**। श्राप्त चार्छ वरमत काल धलाहावारभ तामलीला छेरमव हम ना। वरमदत्तत भरवा এই मर्काश्रवान छिरमदा धनाहातान जिलात नक नक नतनातीत আনন্দ সম্মেলন হইত—আজ তাহা এক বেদনাময় স্মৃতিতে পৰ্যাবসিত। অমার শৈশবের রামলীলা উৎসবের শুনি মনে আছে। কত উৎসাহ উদ্দীপনাই না হইত। অক্সান্ন জিলা ও বিভিন্ন সহর হইতে দলে দলে লোক ইহা দেখিতে আসিত। ইহা হিন্দদের হইলেও অপরের যোগ দিবার কোন বাবা ছিল না এবং মুদলমানেরাও দলে দলে আদিয়া জনতা বৃদ্ধি করিত; সর্বাত্র আনন্দ ও উৎসবের কলহান্তে মুখরিত হইত, কেনাবেচার ধুম পড়িত। বহুবৎসর পরে, বড় হইয়া রামলীলার শোভাষাত্রা দেখিয়াছি কিন্তু পূর্বের উৎসাহ বোধ করি নাই এবং শোভাষাত্রার সং ও সাজান চৌকি প্রভৃতি দেথিয়া বিরক্তিই বোধ করিয়াছি। আমার কারু-শি**ুচি এবং আনন্দ** উপভোগের স্তর অনেক উচ্চে উঠিয়া গিয়াছে। তবুও বৃহৎ জনতার আনন্দ উৎসাহ আমি উপভোগ করিয়াছি। তাহাদের মিকট ইহা উৎসবের আনন্দময় यवकान। আজ আট नয় वरमतकाल, वয়ऋ दानत ত कथारे नारे, এলাহাবাদের वालक वालिकाता भगान्छ रिम्निम्म जीवरमत वित्रम এकरण्यस्मित मरधा এकि দিবদে আনন্দময় উত্তেজনা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। ইহার কারণ অতি मामाग्र मण्टालम এवः कलर । वर्ष अवः वर्षावृद्धिक देशात जग्र निम्हारे जवाविनिर्दे कतिरा इटेरिय । टेटावा ज्यानमर्क कि जारव विनष्टे कविराजरह ।

# মিউনিসিপালিটির কাজ

ক্রিয় তুই বংসর এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির কাজ আমি চালাইয়াছি।
কিন্তু কাজে মন বসিত না। তিন বংসরের জন্ম আমি চেয়ারমাান
নির্বাচিত হইয়াছিলাম। দ্বিতীয় বংসর আরম্ভ হইবার পর হইতেই আমি
নিষ্কৃতির পথ খুঁজিতে লাগিলাম। প্রথমে কাজটা আমার ভাল লাগিয়াছিল
এবং ইহাতে অনেক সময় বায় করিতাম। সহকর্মীদের সদিক্ষায় কিছু
সাফল্যও আমি লাভ করিয়াছিলাম। এমনকি প্রাদেশিক গভর্গমেন্টও
আমার প্রতি রাজনৈতিক বিরক্তি সত্তেও মিউনিসিপালিটিসংকান্ত কতকগুলি
কাজে আমার প্রশংসা করিয়াছিলেন। তথাপি আমি ব্বিতে পারিলাম, খাটি
ভাল কাজ করিবার পথে অনেক বাধা বিদ্ধ রহিয়ছে।

কোন ব্যক্তিবিশেষ যে ইচ্ছা করিয়া বাধা দিতেন এরূপ নহে এবং আমি সকলের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সংগোগিতাই পাইয়াছি। কিন্তু একদিকে ছিল গভর্ণমেন্টের শাসন্বন্তু, অক্তাদিকে মিউনিসিপালিটির সদস্তগণ এবং জনসাধারণের উদাক্ত। গভর্মেন্ট কতুকি নিম্মিত মিউনিসিপাল শাসন্যন্ত্রের বাঁধনক্ষণ এত শক্ত যে, তাহার মধ্যে নৃতন কিছু করা কিছা কোনদিকে আমূল পরিবর্তন করা \* অন্তব। নিউনিদিপালিটির অর্থনৈতিক বাবস্থ: সম্পূর্ণরূপে গভর্ণমেন্টের উপর নিভরশীল। প্রচলিত নিউনিসিপান আইনের ট্যাক্স ধার্য্যের কোন অভিনৰ পরিবর্তন অথবা জনতিতকৰ কার্য্য করার উপায় ছিল না। যে সকল পরিকল্পনা সম্পূর্ণ আইনসম্পত, তাহাও গভর্ণমেন্টের মঞ্জুরীর অপেক্ষা রাখে এবং একমাত্র অভিবিক্ত আশাবাদী এই শ্রেণীর মঞ্জীর আশা করিয়া বংসরের পর বংসর অপেকা করিতে পারেম: অামি দেখিয়া আশ্চ্যা হইলাম, ব্যুন্থ জাতিগঠন কিমা সমাজ্পেবামূলক কোন কাজের প্রস্তাব হয়, গভর্ণমেন্টের শাসন্বয় কত আয়াস সহকারে অক্ষম মকর্মণাতা লইয়া মন্তরগতিতে অগ্রসর হল; কিন্তু মথন কোন রাজনৈতিক প্রতিদ্বীকে দ্যন অথবা আঘাত করিতে হয়, তথন অকর্মণ্যতা বা মন্তরতার লেশমাত্রও থাকে না। এই বৈদাদৃশ্য কত সহজে চোথে পড়ে। প্রাদেশিক গভর্ণনেন্টের স্থানীয় স্বায়ত্রশাসন বিভাগের ভার একজন মন্ত্রীর হত্তে লুস্ত। কিন্তু নাণারণতঃ এই মহামান্ত বৃদ্ধিমান ব্যক্তিটি মিউনিসিপালিটি-সংক্রান্ত

# মিউনিসিপালিটির কাজ

এবং জনহিতকর কার্য্য সম্পর্কে গভীরভাবেই অজ্ঞ। প্রকৃত প্রস্তাবে বিভাগীয় দিভিনিয়ান স্বায়ী কর্মচারীরাই কার্য্য পরিচালনা করেন। মন্ত্রীকে তাঁহারা গণনার মধ্যেই আনেন না। ভারতের উচ্চ কর্মচারী মহলে, গভর্গমেন্টের ম্থ্য উদ্দেশ্য হইল পুলিয়া ব্যবস্থার কাজ চালান, এইরূপ ধারণা প্রচলিত আছে, এবং এই শ্রেণীর কর্মচারীরাও ঐ প্রচলিত বিশ্বাসে অক্প্রাণিত। এই ধারণার উপর প্রস্কৃত্রসভ্য অক্থাহর কান সমাজ্ঞ দেবাকার্য্য ইহারা ভ্রময়ক্ষম করিত্রে পারেন না।

গভর্ণনেন্টের নিকট অধিকাংশ মিউনিসিপালিটি ঋণী—প্লিসের দৃষ্টির সহিত মহাজনের দৃষ্টি মিলাইয়া তাঁহারা মিউনিসিপালিটির উপর লক্ষ্য রাথেন। ঋণের কিন্তী নিয়মমত শোধ হইয়াছে কি ? মিউনিসিপালিটির অর্থিক অবস্থা কি সচ্ছল, হাতে উব্ ও কিছু আছে কি ?—এই সকল প্রশ্ন প্রাসাদিক এবং প্রয়েজনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু মিউনিসিপালিটি কেবলমাত্র টাকা ধার করিবার এবং নির্দিষ্ট নিয়মে পরিশোধ করিবার প্রতিষ্ঠান নহে। ইহাকে শিক্ষা, বাস্থারকা প্রভৃতি কার্যাই ম্থাভাবে করিতে হয়। শাসকগণ প্রায়ই ইহা ভূলিয়া থান। ভারতীয় মিউনিসিপালিটিগুলির সমাজ-হিতকর কার্যা অতি অল্ল। তাহাও আবার আর্থিক অসপতির অজুহাতে সঙ্ক্তিত করা হয় এবং সাবারণতঃ ইহার কলে শিক্ষাবিভাগই ক্ষা, এন্ত হয়। সরকারী চানুরীযারা রাজিগতভাবে নিউনিসিপাল ফুলগুলির কোনই থবর রাথেন না। কেননা ভাঁহাদের সন্তান-সন্ততিরা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বায়বহুল আবুনিক প্রাইভেট স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া থাকে।

অবিকাংশ ভারতীয় সহরই হুই ভাগে বিভক্ত। একাংশ ঘন বসতিপূর্ণ নগরী—অহা অংশে বাগান ও স্থপ্রশস্ত প্রাঙ্গণ সমন্ত্রিত বাংলো বা "ক্লটেজ"। ইংরেজের। এই অংশকে "সিভিল লাইনস্" বলিয়া থাকেন। এই সিভিল লাইনে ইংরাজ কর্মচারীরা, ব্যবসায়ীরা, উচ্চ-মব্যশ্রেণীর লারতীয় বৃত্তিজীবী ও সরকারী কর্মচারীরা বাস করেন। যদিও মিটিনিরিরানিটের আয় সিভিল লাইনে অপেকা মূল সহরে অনেক বেশী, তথাপি বেশীর ভাগ টাকা সিভিল লাইনেই থরচ করিতে হয়। সিভিল লাইনের বিস্তার ও পরিধি অনেক বেশী বলিয়া সেথানে রাস্তার সংখ্যাও বেশী এবং এগুলি মেরামত করিতে, পরিজ্ञার করিতে, জল ও আলো দিতে হয়। তাহার উপর বিস্তীর্ণ পয়ত্মপ্রশালী, জলসরবরাহ এবং পরিক্ষার পরিক্ষন্ন রাধার ব্যবস্থা আছে। মূল সহরের অংশ অত্যক্ত অবহেলিত। বিশেষতঃ দরিদ্র বস্তীগুলিতে কোন নজরই দেওয়া হয়না। এদিকে ভাল রাস্তার সংখ্যা অত্যক্ত কম। অধিকাংশই সক্ত গলি। আলোর ব্যবস্থা পর্যন্ত নাই এবং পয়ঃপ্রণালী কিমা স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থাও

#### ज ওহরলাল (नहत्र

নিতাত অমূপযুক্ত। সাধারণ লোকের। ইহা নীরবে সহ করে, এবং কদাচিং অভিযোগ করিয়া থাকে। অভিযোগ করিলেও কোন প্রতীকার হয় না। "সিভিল লাইন"-বাসীরাই কুজ বৃহৎ দাবী লইয়া মিউনিসিপালিটকে বিজ্ঞান্ত রাথেন।

ভারকেন্দ্রের সামারক্ষার জন্ম এবং কিছু উন্নতি সাধনের জন্ম আমি জনির মূলোর নিরিথে ট্যাক্স ধার্যের প্রস্তাব করিলাম কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একজন সরকারী কর্মচারী তীত্র আপত্তি তুলিলেন। আমার মনে হয়, ইনি জিলা ম্যাজিট্রেট। তিনি বলিলেন যে, এই ব্যবস্থা ভূমিসংক্রান্ত আইন-ক।হনেও বিরোধী। অবশ্য এই শ্রেণীর ট্যাক্সের ফলে সিভিল লাইনের বাংলোর মালিকদিগের ট্যাক্স বাভিন্না যাইত সন্দের নাই। কিন্তু চুঙি মান্তল বা অক্রপ ট্যাক্স বভর্মেণ্ট সর্ব্রনাই সমর্থন করিলা থাকেন, তাহার ফলে ব্যবসায় ক্ষতিগ্রন্ত হয়। খাছাদ্রবা এবং অন্যান্ত পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হয় এবং ইহার বোঝা গরীবের থাড়েই বেশী করিলা পড়ে। এই সমান্ত্রনী হিবিক্ত এবং অনিইকর মান্তলই ভারতীয় মিউনিসিপালিটিগুলির প্রধান অবলম্ম। কিন্তু একংগ্রুহতর সহরগুলিতে ইহা ধীরে বীরে বিলুপ্ত হইতেছে।

মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানরপে আমি ছুই বিপাকের মধ্যে পড়িলাম। একদিকে নৈর্বাক্তিক প্রভুত্বচালিত গভর্গমেন্ট যন্ত্র—পুরাতন গরুর গাড়ীর মত কাঁচা কর্দমাক্ত রাস্তার নির্দিষ্ট রেখায় মন্থর গতিতে চলিয়াছে। জত চলিতেও ইহার আপত্তি, মোড় ঘ্রতে ততোধিক আপত্তি। অতাদিকে আমার সহকর্মা সদক্রদল—তাহারাও পরিচিত দাগের বাহিরে মাইতে সমাক্রমাজুক। কাহারও কাহারও বড় বড় পরিকল্পনা ছিল এবং তাঁহারা কাজেও বেশ উৎসাহ দেখাইতেন। কিন্তু সমগ্রভাবে তাঁহাদের কোন দ্রদৃষ্টি ছিল না। কোন পরিবর্ত্তন বা উল্লভির আগ্রহও ছিল না। পুরাতন গারাই ভাল, ন্তন পরাক্ষার কল কি হইবে কে জালে। এমন কি উৎসাহা আদর্শবাদার। সমস্ত বাধা-বরা দৈনন্দিন কাজের জালে জড়াইয়া ঠাওা হইয়া গোলেন। কিন্তু পক্ষপাতিত্ব কিয়া ন্তন লোক নিযুক্ত করিবার সময় সদপ্তদের মধ্যে অত্যন্ত কর্মতংপরতা দেখা যাইত। কিন্তু তাঁহাদের এই উৎসাহের কলে বে কুশলতা বাড়িত তাহা নহে।

বংশরের পর বংসর সরকারী-সিদ্ধান্ত এবং সরকারী কর্মচারীবৃদ্দ ও সংবাদপত্র মিউনিসিপালিটি ও লোকালবোর্ডের কার্য্যের সমালোচনা করিয়া থাকেন। ইহাতে এই সারমর্ম উদ্ধার করা হয় যে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষের পক্ষে উপযোগী নহে। এইগুলির ক্রটি অবশ্য অনেক আছে কিন্তু যে ব্যবস্থার মধ্যে উহাদিগকে কার্য্য করিতে হয়, তাহা সংশোধনের

## মিউনিসিপালিটির কাজ

দিকে মোটেই মনোলোগ দেওয়া হয় না। এই ব্যবস্থা গণতান্ত্রিকও নহে বেক্ছাচারমূলকও নহে। ইহা মাঝামাঝি এমন একটি বস্তু যাহার মধ্যে উভয়ের সম্ববিধাগুলি পূর্ণমাত্রায় বিজ্ঞমান। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেন্টের পর্যাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের কতকগুলি ক্ষমতা নিশ্চরই থাকা আবশ্যক; কিন্তু যদি কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট গণতান্ত্রিক এবং জনসাধানখের অভাব সম্পর্কে সচেতন হন, তাহা হইলেই গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানের সহিত সামঞ্জ্য সম্ভবপর। কিন্তু যেখানে ইহার অভাব, দেখানে হয় ছুইয়ের মধ্যে বিরোধ বাধিবে, নয় কেন্দ্রীয় প্রভূত্বের সম্পূর্ণ বশ্মতা স্বীকার করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় প্রভূত্ব দায়িত্ব গ্রহণ করেন না অথচ ক্ষমতা পরিচালনা করিয়া থাকেন। এই অসম্ভোষজনক অবস্থায় জনসাধারণের আয়ত্তে কোন বাস্তব ক্ষমতা আসিতে পারে না। এমন কি মিউনিসিপাল বোর্টের সদস্তরা পর্যান্ত নির্ব্বাচকমগুলী অপেক্ষা কর্ত্তপক্ষের মুখ চাহিয়াই কার্যা করেন। জনসাধারণও প্রায়শঃই বোর্ডের প্রতি উদাসীন। প্রকৃত সনাদকলা। কর প্রশ্ন বোর্ডের দৈনন্দিন কার্যাের এলাকার বাহিরে বলিয়া কদাচিং উহা বার্ডে উঠিয়া থাকে এবং যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ ট্যাক্স আদায় করা, তাহার প্রতি জনসাধারণ প্রসন্ন হইতে পারে না।

স্বায় ওশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ভোটাধিকারও সীমাবদ্ধ; ভোটারের যোগাতার নিরিথ আরও নিয় এবং বিস্তৃত হওয়া উচিত। বোসাইয়ের মত রহৎ সহরের কর্পোরেশনের ভোটাধিকার অতিশয় সঙ্কীর্ণ বলিয়া আমার ধারণা। কিছ্দিন পূর্বের ভোটাধিকার বিস্তৃত করিবার একটি প্রস্তাব কর্পোরেশনেই বক্জিত হয়। অধিকাংশ সদস্যই বর্ত্তমান ব্যবস্থাতেই সম্ভুষ্ট এবং ভোটাকার প্রসারিত করিয়া নিজেদের অবস্থা অনিশ্চিত করিতে চাহেন না।

কারণ বাহাই হউক, আমাদের দেশের নিউনিদিণালিটিওলি সাফল্য ও যোগাতার নিদর্শন না হইলেও অফান্ত গণতান্ত্রিক ও উন্নতিশীল দেশের মিউনিদিপালিটির সহিত ইহার তুলনা চলিতে পারে। এইগুলি সাধারণতঃ ঘৃস্থোর নহে, তবে অকর্মণ্য। এবং এইগুলির প্রধান ত্র্বলতা আশ্রিতবাৎসল্য এবং কোন বিষয় সত্যদৃষ্টিতে দেখিবার অক্ষমতা। ইহা স্বাভাবিক। কেননা গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে হইলে, চাই ফ্লাঠিত জনমত এবং দ্বায়িত্বোধ। তাহার পরিবর্গ্তে আমাদের চারিদিকে এক সর্ব্ববাণী প্রভূত্বের আবেষ্টনী এবং গণতন্ত্রের অফুক্ল আবহাওয়ার অভাব। এদেশে জনসাধারণকে কোন শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা নাই এবং প্রকৃত অবস্থা ব্র্বাইয়া দিয়া জনমত গঠন করিবার কোন চেষ্টা নাই। ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি ব্যক্তিগত, সাম্প্রদায়িক অথবা অফান্ত ক্ষুক্ত বিষয়ে সাধারণতঃ আকৃষ্ট থাকে।

### जं उर्जनान (नर्ज

মিউনিসিপালিটি रहेर्ट ताजनीि मृत्व मताहेशा ताथितात जन्म गर्जन्याने সততই আগ্রহশীল। জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহাত্ত্তিসপার প্রস্তাব দেখিলেই তাঁহারা জ্রকটি করেন, জাতীয়তার অমুকল কোন পাঠাপুস্তক মিউনিসিপাল স্কলে পড়িতে দেওয়া হয় না, এমনকি জাতীয় নেতাদের চিত্রও সেখানে রাখিতে দেওয়া হয় না। নিউনিসিপালিটির ক্ষমতা কাড়িয়া লওয়া হইবে এই ভয় দেখাইয়া জাতীয় পতাকা অপসারিত করা হয়। কিছুকাল হুইল সমস্ত প্রাদেশিক গভর্গমেন্ট একযোগে কংগ্রেমপ্রীদিগকে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ও বোর্ডগুলির চাকুরী হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্য শিদ্ধ করিতে শিক্ষা ও অন্তান্ত ব্যাপারে গভর্গমেণ্টের সাহায়া বন্ধ করিবার ভীতি প্রদর্শনই যথেষ্ট। কিন্দু কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষভাবে কলিকাতা কর্পোকেশনের জন্ম এই আইন কৰা হইয়াছে, যাহারা গ্ভৰ্মেণ্ট-বিৰোধী রাজনৈতিক আন্দোলনে কিলা আইন অমাগ্র আন্দোলনে যোগ দিয়াছে, তাহাদিগকে চাকুৱা দেওৱা হইবে না। উদ্দেশ্য সম্পূৰ্ণ রাজনৈতিক, ইহার মধ্যে অযোগাতা কিম্বা অক্ষমতার কোন প্রশ্ন নাই। এই भाषाण करवक्षि पृष्ठान्न इट्रेटिंट वृता गार्टर्व या, गिडेनिमिभानिष्ठि ध জিলাবোর্ডগুলিতে কতট্টকু গণতমু ও কতট্টকু স্বাধীনতা রহিয়াছে। রাজনৈতিক প্রতিবন্ধীদিগকে নিউনিসিশালিটি বা ঐ চাকুরা হইতে ( অবশ্য তাহারা প্রতাক সরকারী চাকুরা প্রার্থী হয় না) বঞ্চিত করার চেষ্টা সম্বন্ধে কিঞ্চিং মালোচনা প্রয়োজন। হিদাব করিয়া দেখা গিয়াছে, গত পনর বংসরে প্রায় তিন লক লোক কারাগারে গিয়াছে। রাজনাতি ছাড়িয়া দিলেও এই তিন লক লোকের মধ্যে বহু শক্তিমান আনুর্শবাদী, সমান্তের প্রতি কর্ত্তবাপরারণ ও নিঃস্বার্থ ব্যক্তি আছেন। ইহাদের শক্তি, কর্মভংপরতা ও সেবার মানর্শের প্রতি অতুরাগ আছে। মতএব জনহিন্তর অথবা অতুরূপ বিভাগে এই উৎক্র শ্রেণী হইতেই কর্মচারা সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু গভর্গদেউ এই স্কল লোককে ব্যাহিরে রাখিবার জন্ম দর্শ্বভোভাবে চেষ্টা করিয়াছেন, এমনকি আইন পাণ করিয়া ইহাদিগকে এবং ইহাদের প্রতি সহাত্ত্তি-সম্পন্ ব্যক্তিদিগ্ৰে শান্তি দিবাৰ ব্যবস্থা কৰিলাছেন। গভৰ্মেন্ট পোধাককৰের বংশকুদ্ধিরাই অত্যুৱাগী এবং তাহাতেই উৎসাহ দিয়া থাকেন। তারপার স্বায়ত্ত-শাসন বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে তাঁহার। অবোগ্যতার অপবাদ দিয়া থাকেন। এই স্কল প্রতিষ্ঠানে ব্রাজনাতির সহিত সম্পর্ক থাকিবে না একথা যদিও মুধে বলা হয়, তথাশি গভৰ্গনৈটের পত্তক্ষত বাজনীতিতে উৎসাহ দিবার দুয়ান্তের অভাব নাই। বোর্ডের স্থলের শিক্ষকগণকে চাকুরীর ভর দেখাইয়া গ্রামে গ্রামে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রচারকার্যোর জন্ম কার্য্যতঃ বাধ্য করা হইয়াছিল।

# মিউনিসিপালিটির কাজ

গত পনর বংসর কংগ্রেসকর্মীরাই বহু বিদ্বের সমুখীন ইইয়াছেন, গুরুলায়িছ করে লইয়াছেন এবং সর্ব্বোপরি তাঁহারা কিছু সাফল্যের সহিতই এক শক্তিমান, আর্রকায় স্থলক গভর্গমেন্টের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। এই কঠিন ভূমিতে শিক্ষা লাভ করিয়া তাঁহারা পাইয়াছেন আর্থ্রতায়, কর্মকুশলতা এবং আ্র্রক্ষার শক্তি। অতিমাত্রায় প্রভূমপরায়ণ শাসন বের কলে ভারতবাসী যে পৌরুষ ও অক্তান্ত গুল হারাইয়া ফেলিতেছিল, ইহা তাঁহারা পুনরায় ফিরাইয়া পাইয়াছেন। অবশ্র অন্তান্ত গণ-আন্দোলনের মৃতেই কংগ্রেসের আন্দোলনের মধ্যেও নির্বোধ অকর্মণা তুশ্চরিত্র প্রভৃতি অনেক অবাঞ্ছনীয় ব্যক্তি প্রবেশ করিয়াছিল। তথাপি আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, গড়ে একজন কংগ্রেসকর্মী সমগুণবিশিষ্ট কোন ব্যক্তি অপেক্ষা অনিকতর কুশলকর্মা এবং শক্তিমান।

এই ব্যাপারের আর একটা দিক আছে, ঘাহা গভর্ণদেট এবং তাহার পরামর্শদাতারা বৃঝিতে পারেন নাঃ কংগ্রেসক্ষীদিগকে সমস্ত চাকুরী অথবা জাঁবিকার্জনের অন্তান্ত উপায় হইতে বঞ্চিত করার চেষ্টাকে প্রক্লত বিপ্লবীরা অভার্থনাই করিয়া থাকে। সাধারণ কংগ্রেসকন্মীরা বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন নহেন বলিয়া অথ্যাতি আছে। তাঁহারা কিছুকালের জন্ম অর্দ্ধবৈপ্লবিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকিয়া অবশেষে পুনরায় দাধারণ দৈনন্দিন জীবন্যাতার প্রবৃত্ত হন। নিজের ব্যবসায় বৃত্তি অথবা স্থানীর রাজনীতির জালে জালে জড়াইয়া পড়েন। বুহত্তর সমস্যা ভাঁহাদের মন হইতে ক্রমে মুছিয়া বায় এবং বৈপ্লবিক আবেগ শাস্ত হইয়। আদে। মাংদপেশীতে মেদ দেখা দেয়, নিরাপদ জীবনের প্রতি মমত বুদ্ধি পায়। মন্তশ্রেণীর ক্ষ্মীদের এই অনিবার্যা প্রবণতার ফলে অগ্রগামী এবং বৈপ্লবিক মনোবৃত্তিবিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মীরা তাঁহাদের সহকর্মীদিগকে আইনসভা মগরা মিউনিসিপানিটি প্রভৃতির নিয়মতান্ত্রিক আবর্ত্ত হইতে কিংবা সারাক্ষণের জন্ম চাকুরীগ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করিতে বেগ পাইয়া থাকেন 🔻 যাহা হউক এইবার গভর্ণমেন্ট আমাদের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছেন এবং কংগ্রেসকর্মীদিগের পঞ্চে চাকুরী পাওয়া কঠিন করিয়া তুলিয়াছেন। ইহার কলে তাঁহাদের মধ্যে বৈপ্লবিক উৎসাহ আরও কিছুকাল থাকিবে—এমনকি বাড়িতেও পারে।

এক বংসর কিষা আরও অধিককাল মিউনিসিপালিটির কাজ করিয়া দেখিলাম আমার কর্ম-শক্তিকে সার্থকতার সহিত প্রয়োগ করিতে পারিতেছি না। বড়জোর আমি কাজের মধ্যে কিছু গভিবেগ ও কিছু বুশলতা সঞ্চার করিতে পারি, কিন্তু কোন গুরুতর পরিবর্তন সাধন করিতে পারি না। আমি চেয়ুরম্যানের পদে ইস্তাল দিতে চাহিনাছিলাম কিন্তু বোর্ডের সদস্তাগ আমায় শীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে আমি এত

#### **ज** अश्रतनान (नश्क

দয়া ও সৌজন্ম পাইয়াছি বে, আমার পক্ষে অমুরোধ এড়ান কঠিন হইল। মাহা হউক, দ্বিতীয়বর্ষের শেষে আমি পদত্যাগ করিলাম।

১৯২৫ সাল। শরংকালে আমার পত্নীর কঠিন পীড়া হইল এবং ক্ষেক্ষাস ধরিষা তিন্দি লক্ষোর হাসপাতালে শঘাশামী রহিলেন। সে বার কানপুরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। কতকটা উন্মনাভাবে আমাকে এলাহাবাদ, কানপুর ও লক্ষোর মধ্যে ছুটাছুটি করিতে হইল (আমি তথনও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক)।

চিকিংনকগণ আমার স্থাকৈ স্বইজারল্যাণ্ডে লইয়া গিয়া চিকিংনার প্রামর্শ দিলেন। আমি কোন ছুতায় ভারতবর্ধের বাহিরে যাইবার জন্ম ব্যগ্র হইয়াছিলাম, কাজেই প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগিল। আমার মন সমস্তায় আচ্ছয়, কোন পথ স্পষ্টরূপে দেখিতেছিলাম না। ভাবিলাম, হয় ত ভারতবর্ধ হইতে দ্রে সরিয়া গেলে উয়ততর পটভ্মিকার উপর সমস্ত ভাল করিয়া দেখিতে পারিব, এবং আমার মনের অন্ধকার কোণগুলিও আলোকিত হইয়া উঠিবে।

১৯২৬-এর মার্চ্চ মাদের প্রথমভাগে আমি স্থী ও কন্তাসহ বোদাই হইতে ভিনিদ্ যাত্রা করিলাম। ঐ জাহাজে আমার ভগ্নী এবং ভগ্নীপতি রণজিং পণ্ডিতও ছিলেন। আমাদের বিলাত যাত্রার কথা উঠিবারু বহুপূর্ব্বেই তাঁহারা ইউরোপ ভ্রমণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

#### 25

# ইউরোপে

তের বংসর পর পুনরায় ইউরোপে চলিলাছি। যুদ্ধে বিজ্ঞান্ত এই কয় বংসরে কি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন হইরাছে। নহাযুদ্ধের মধ্যেই পরিচিত প্রাচীন জগতের মৃত্যু হইরাছে। নবীন জগঃ আমার জন্ম অপেকা করিতেছে। আমি ইউরোপে ছর সাত নাস, বড়জোর এই বংসরের শেষ পর্যন্ত থাকিবার সম্বন্ধ করিরাছিলাম, কিন্তু কার্যাতঃ আমাদের এক বংসর নয় মাস থাকিতে হইল।

এই সময়টা দেহ ও মনের পরিপূর্ণ বিশ্রাম ও শান্তিতে কাটিয়াছে। আমরা অবিকাংশ সময় স্কুইজারল্যাওে জেনেভায় এবং মন্টানার পার্ব্বতা স্বাস্থ্যাবাদে কাটাইয়াছি। ১৯২৬-এর গ্রীত্মকালে আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী ক্লফা ভারতবর্ষ হইতে আসিয়া আমাদের দলে যোগ দিল, এবং অবশিষ্ট সময় আমাদের সদ্পেই ইউরোপে

## ইউরোপে

ছিল। বেশীর ভাগ সময় আমার স্ত্রীকে ছাড়িয়া যাইতে না পারায় আমি

কবেলমাত্র অন্ন সময়ের জন্ম করেকটি স্থান দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। পরে
আমার স্ত্রী কিঞ্চিং স্কৃত্ব বোধ করিলে আমরা ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্মানীতে কিছু
ভ্রমণ করিয়াছি। তৃষার-শৈলমালা-বেষ্টিত আমাদের এই পার্কাত্য আবাসে
আমি ভারতবর্ধ ও ইউরোপ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করিতাম। স্বদেশের
ঘটনাবলী বছদ্বে সরিয়া গিয়াছে, আমি দ্র হইতে ভ্রষ্টার মত সংবাদ পাঠ
এবং ঘটনাগুলি লক্ষ্য করিতেছি, কথন বা নৃতন ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত
করিয়া ইহার রাজনীতি, অর্থনীতি, ইহার স্বাধীন সামাজিক জীবন ব্রিবার চেষ্টা
করিতেছি। যথন জেনেভায় ছিলাম তথন স্বভাবতইে রাষ্ট্রসঙ্গ এবং আস্তর্জ্জাতিক
শ্রমিক প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

কিন্তু শীতের প্রারম্ভের সহিত এদেশের শীতকালের থেলাধূলায় মাতিরা উঠিলা। আগামী কয়েকমাদ ইহাই আমার প্রধান কাজ হইয়া উঠিল। ইতিপুর্কের আমি বরকের উপর "ক্ষেটিং" করিয়াছি, কিন্তু "ক্ষিইং" এক নৃতন অভিজ্ঞতা। ইহার অভিনবত্বে আমি মুর্ব্ধ হইলাম। ইহা শিথিতে অত্যক্ত কট হইল। অনেকবার আছাড় থাইলাম; তব্ও সাহদের সহিত পুন্ং পুনঃ উদ্ভম করিয়া অবশেষে কৃতকার্য্য হইলাম। ইহাতে আমি অত্যক্ত আমোদ অক্তব করিতাম।

এখানে জীবন মোটের উপর অত্যন্ত বৈচিত্রাহীন। দিনে দিনে আমার স্নী ক্রমশঃ শক্তি ও স্বাস্থ্য লাভ করিতে লাগিলেন। এখানে কদাচিং ক্রুকান ভারত্রাদীর সহিত দেখা হইরাছে। এই ক্ষুদ্র পার্বতা নিবাসের অধিবাসীবৃদ্দ ছাড়া অল্পলাকের সহিতই দেখা হইত। কিন্তু পৌনে ছুই বংসরের মধ্যে ইউরোপে আমাদের সহিত কয়েকজন স্থপরিচিত নির্বাসিত এবং প্রাচীন বিপ্রবর্পন্থী ভারতীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইরাছে।

তথন জেনেভার একটি বাড়ীর উপরতলায় শ্রামজী ক্লবর্মা তাঁহার পীড়িতা পত্নীকে লইয়া বাদ করিতেন। এই রুদ্ধা দম্পতির কোন দদী ছিল না। দারাক্ষণের জন্ম ভত্যাদিও ছিল না। তাঁহাদের ঘরগুলি স্থাত্দোঁতে ধূলিমলিন ও তুর্গদ্ধপূর্ণ। শ্রামজীর অর্থ ছিল প্রচ্ব, কিন্তু তিনি বায়কুণ্ঠ ছিলেন। এমন কি তিনি কয়েকটি পয়দা বাঁচাইবার জন্ম ট্রামে না উঠিয়া হাটিয়া যাইতেন। প্রত্যেক নবাগতকেই তিনি সন্দেহের দৃষ্টিতেই দেখিতেন। এবং উপযুক্ত প্রমাণ না পাওয়া পর্যান্ত মনে করিতেন, এই বাক্তি হয় তাঁহার টাকার লোভেই আদিয়াছে, নয় ব্রিটিশের গুপ্তচর। তাঁহার পকেট তাঁহার সম্পাদিত প্রাচীন কাপ্দের "ইপ্তিয়ান্ স্থোশিওলজিই"-এ বোঝাই থাকিত। তিনি ঐগুলি টানিয়া বাহির করিয়া তাঁহার বার চৌদ্ধ বংসর পূর্কের লেখা কোন প্রবদ্ধ অত্যন্ত

উৎসাহের সহিত পাঠ করিতেন। তিনি পুরাতন গল্প করিতে ভালবাসিলেন। ফ্লামন্টার্ডে ইণ্ডিয়া হাউদের গল্প করিতেন, ব্রিটিশ গভর্গমেণ্ট জাঁহার পিছনে যে সকল গোয়েন্দা লাগাইয়াছিলেন, কেমন করিয়া তিনি তাহাদের চিনিয়া ফেলিতেন এবং তাহাদের বেকুব বানাইতেন সেই সব গল্প করিতেন। তাঁহার ঘরের দেয়ালে বহু তাক এবং সেগুলি ধূলিমলিন ও অযন্তর্রাক্ষিত পুরাতন পুঁথিপুস্তকে বোঝাই। মেঝের উপরও বই ও থবরের কাগজের ছড়াছড়ি। সেগুলি হয় ত মাসের পর মাস কেহ নাড়াচাড়া করে নাই। মোটের উপর চারিদিকে বিষণ্প নিজ্জনতা—যেন ধ্বংসের স্কৃপ, জীবন এখানে যেন অবাঞ্কনীয় অতিথি—অন্ধকারে নিস্তন্ধ বারান্দার উপর দিয়া হাটিবার সময় মনে হয় যেন প্রত্যক অন্ধকোণে মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়া রহিয়াছে। এই বাড়ী হইতে বাহির হইলে মৃক্ত বায়ুতে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাচা যায়।

খ্যামন্ত্রী তাঁহার টাকাকড়ির একটা বিলি ব্যবশ্যর জন্ম ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কোন জনহিত্রকর কার্য্যে, বিশেষভাবে ভারতীয় ছাত্রদের বিদেশে শিক্ষার জন্ম একটা স্থায়ী ধনভাণ্ডার স্থাপনের তাঁহার ইচ্ছা ছিল। তিনি আমাকে একজন আছি নিযুক্ত করিতে চাহিলেন। কিন্তু আমি এই লায়িত্ব গ্রহণ করিবার কোন আগ্রহ দেখাইলাম না। তাঁহার আর্থিক ব্যাপারের সহিত জড়িত হইবার কিছুমাত্র ইচ্ছাও আমার ছিল না; তাহা ছাড়াও আমি যদি এ বিষয়ে অতিরিক্ত আগ্রহ দেখাই, তাহা হইলে তিনি তংক্ষণাং সন্দেহ করিবেন, তাঁহার টাকার্টপর আমার লোভ আছে। কৈহ জানিত না তাঁহার কত টাকা আছে জার্মাণীর "মাকের" লাম পড়িয়া যাওয়ার তাঁহার গুক্তর ক্ষতি হইয়াছে এইরুণ একটা গুজুব শুনিয়াছিলাম।

সময় সময় অনেক খ্যাতনামা ভারতীয় জেনেভায় আদিতেন। রাষ্ট্রসঞ্জে যে সব সরকারী চাকুরিয়া শ্রেণীর ভারতীয় আদিতেন, শ্যামজ্ঞী তাঁহাদের ছাখা মাড়াইতেন না। কিন্তু আন্তর্জাতিক শ্রমিক সভায় অনেক বেসরকারী এম কি বিখ্যাত কংগ্রেসপন্ধী ভারতীয় আদিতেন, শ্যামজ্ঞী তাঁহাদের সহিত দেং করিতে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু এই সকল ভদ্রলোক তাঁহাকে দেখিলে অত্যাঘাবড়াইয়া যাইতেন এবং অস্বাচ্ছদেয়ের সহিত প্রকাশ্যভাবে তাঁহার সহি মেলামেশা এড়াইরা চলিতেন। পারতপক্ষে গোপনে ছাড়া দেখা করিতে চাহিতেন। তাঁহার সহিত মেলামেশা অনেকেই খুব নিরাপদ মনে করিতেন না।

কাজেই সন্থানসন্থতি আত্মীয় বন্ধুহীন এমন কি প্রায় মন্ত্যসংস্প বিজ্জিল ভাবে শ্যামজাঁ ও তাঁহার পত্নী নিঃসন্ধ জীবন যাপন করিতেন। তিনি ধে অতীতের স্থৃতিচিহ্ন, তাঁহার দিন ফুরাইবার পরও যেন বাঁচিয়া আছেন। বর্ত্তমানে সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই এবং জগৎ যেন তাঁহাকে বিশ্বত হইয়াছে

# ইউরোপে

এখনও তাঁহার চক্ষতে সেই পূর্ব্বেকার অগ্নির জালা এবং আমার ও তাঁহার মধ্যে সাদৃশ্যের অভাব সত্ত্বেও আমি তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও সহামৃভৃতি প্রদর্শন না করিয়া পারিলাম না।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাঠ করিয়াছি এবং তাহার অল্পদিন পরেই তাঁহার আজীবনের প্রধান সন্ধিনী সেই মহিয়দী গুজরাটী মহিলারও মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছি। সংবাদে প্রকাশ বে, তিনি বিদেশে ভারতীয় মহিলাদের শিক্ষার জন্ম প্রচুর টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

আর একজন বিখ্যাত ব্যক্তি—যাঁহার নাম আমি বছকাল যাবং জানি, সেই রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সহিত স্থইজারল্যাণ্ডে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিল। তাঁহাকে তথন দেখিলাম (সম্ভবতঃ এখনও) একজন সদানন্দময় আশাবাদী, বাস্তবের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন হইয়া তিনি এক ভাবরাজ্যে বাস করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি প্রথমতঃ অবাক হইলাম। তাঁহার পোষাক পরিচ্ছদ তিব্বতের মালভূমি অথবা সাইবেরিয়ার উপযুক্ত; কিন্তু গ্রীম্মকালে এই মন্ত্রোর মত স্থানের সম্পূর্ণ অন্তুপযুক্ত। তাঁহার পোষাক অদ্ধসাময়িক, পায়ে রুশীয় বুট জুতা এবং তাঁহার সর্বাঙ্গে কাগজপত্র ও ফটো বোঝাই বড় বড় পকেট। তাহার মধ্যে জার্মাণ চ্যান্সেলার বেথম্যান হলওয়েগের লেখা একখানা চিঠি. কাইজারের নিজের নাম দস্তথত করা একথানা ছবি, তিব্বতের দালাইলামার নিকট হইতে প্রাপ্ত একথানি স্থন্দর রেশমী কাপড়ে লেখা জড়ান পত্র এবং অসংখ্য দলিল দন্তাবেজ, ছবি রহিয়াছে। এই সকল পকেটের বিচিত্র কাগন্তপত্র দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। তিনি বলিলেন, একবার চীনদেশে মূল্যবান কাগজপত্রসহ তাঁহার একটি হাতবাক্স হারাইয়া গিয়াছিল, সেই হইতে তিনি কাগজগুলি সর্বাদা কাছে রাখাই সঙ্গত মনে করেন। এতগুলি পকেটের কারণ তাহাই।

মহেক্সপ্রতাপ তাঁহার জাপান, চীন, তিব্বত ও আফলানিস্থানের ভ্রমণ ও অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতার অনেক ভাল ভাল গল্প বলিতে পারেন। তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবন-কাহিনী উপস্থানের ন্যায় মনোহর। বর্ত্তমানে তিনি "হাপিনেদ সোসাইটি" বা স্থপসঞ্চারক সমিতি লইয়া মাতিয়া আছেন। এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা তিনি স্বয়ং এবং ইহার বাণী হইল "স্থবী হও"। তাঁহার এই সমিতি লাট্ভিদ্বায় (অথবা লিথুয়ানিয়ায় ) সর্ব্বাধিক সাফলা লাভ করিয়াছে।

তাঁহার প্রচারকার্য্যের ধারা এইরূপ, মাসে মাসে তিনি তাঁহার বাণী পোষ্টকার্চে ছাপাইয়া জেনেভায় বিভিন্ন সভাসমিতি উপলক্ষে সমবেত সদস্যদের মাঝে বিতরণ করেন। তাঁহার মৃক্তিত বাণীর নীচে তিনি নানা ছাঁদে এক বিশেষ ভঙ্গীতে নিজের নাম দস্তথত করেন। "মহেন্দ্রপ্রতাপের" আত্মন্তর মাত্র ব্যবহার

#### ज ওহর माम (नइक

করেন এবং তাহার সহিত তাঁহার প্রিয় বিভিন্ন দেশের নাম যোগ করিয়া নিজেকে তাহার প্রতিনিধিরপে বর্ণনা করেন। তিনি যে আন্তর্জাতিক এবং বিশ্বভাত্তর বিশাসী, তাহাও বর্ণনা করিবার জন্ম সর্বশেষে লেখেন "মানবজাতির ভূত্য"। মহেন্দ্রপ্রতাপের সব কথার উপর গুরুত্ব আরোপ করা কঠিন। তিনি যেন কোন মধ্যযুগীয় উপন্যাসের নায়ক। যেন বিংশ শতাব্দীতে কোথা হইতে ছিট্কাইয়া এক চনকুইক্মেটি আসিয়াছেন। কিন্ধ তিনি সম্পূর্ণরূপে সরল এবং ভাঁহার আবেগ অরুত্রিম।

প্যারিতে আমরা উগ্রস্থভাবা এবং ভয়করী নাদাম কামার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলান। তিনি সোজাহজি আসিয়া মৃথের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাছিয়াই পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। উত্তর দিলেও কোন ফল হয় না (সম্ভবতঃ তিনিবদ্ধ কালা); কেন না কোন প্রমাণেই তাঁহার নিজের বন্ধমূল ধারণা তিনি ত্যাগ করেন না।

ইতালীতে কিয়ংকালের জন্ম আমার মৌলবী ওবেইছ্লার সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনি চালাক-চতুর এবং প্রাচীন ধরণের রাজনৈতিক কলকৌশলে স্বপটু; কিন্তু আধুনিক ভাবধারার সহিত তাঁহার কোন পরিচয় নাই। তিনি আমাকে ভারতীয় যুক্তবাষ্ট্রের (ইউনাইটেড রিপাব্লিকস্ অব্ ইণ্ডিয়া) একটা পরিকল্পনা দেখাইয়া বলিলেন ইহা দ্বারাই সাম্প্রলায়িক সমস্থার সমাধান হওয়া সম্প্রব। তিনি আমাকে ইন্তাম্বুলে (কন্টুমন্টিনোপল) তাঁহার অতীত কার্যাকলাপের কথা বলিলেন। আমার নিকট সেগুলি খুব গুরুতর বলিয়া মনে হয় নাই এবং সেগুলি আমি অল্পকাল পরেই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কয়েক মাস পরেই লালাজীর সঁহিত তাঁহার সাক্ষাং হইয়াছিল এবং তাঁহার নিকটও তিনি এসব গল্প করেন। লালাজী তাঁহার কথায় অত্যন্ত মুগ্ধ হন। সেই সকল গল্পই নানা অবৌক্তিক ও আশ্চর্যান্তল। পরে মৌলবী ওবেইছ্লা হেলাজে যান। তাহার পর আর কয়েক বংসর আমি তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই।

সম্পূর্ণ পৃথক্ চরিত্রের আর একজন মৌলবী—বরকত্রার সহিত আমার বালিনে প্রথম সাক্ষাৎ হয়। এই হাসিথুশী বৃদ্ধ মহা উৎসাহী এবং অত্যন্ত মিশুক প্রকৃতির। তিনি সাদাসিদে, থুব বেশী বৃদ্ধিমান নহেন কিন্তু সমদাম্থিক জগতের নবীন ভাবধারা বৃদ্ধিবার জন্ম সর্বাদাই চেষ্টিত। আমরা স্কৃইজারল্যাওে থাকিতেই ১৯২৭ সালে সান্জানিস্কোতে তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়াছিলাম।

বার্লিনে আরও অনেক ভারতীয় ছিলেন। যুদ্ধের সময় ইহাদের একটি

# ইউরোপে

দল ছিল; কিন্তু দে দল বহুদিন পূর্বেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা প্রত্যেকে অপরকে বিশ্বাস্বাতক বলিয়া সদেহ করিতেন এবং এই কারণে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। সর্ববিত্র রাজনৈতিক নির্বাসিতের ভাগ্যে এইরূপ ঘটিয়া থাকে। বার্লিনে এই সকল ভারতীয় মধ্যশ্রেণীর রত্তি অবলম্বন করিয়া বসবাস করিতেছেন। মহাযুদ্ধের পর জার্মাণীতে ইহাদের কথনও কাজ জোটে, কথনও জোটে না। যাহাই হউক, তাঁহাদের আর বৈপ্লবিক আগ্রহ নাই। এমন কি, তাঁহারা রাজনীতি এড়াইয়া চলেন।

যুদ্ধের সময় এই ভারতীয় পুরাতন দলের কাহিনী অত্যন্ত কৌতৃহলপ্রদ। ১৯১৪ সালের সেই চিরুম্মরণীয় গ্রীম্মকালে ইহারা জার্ম্মাণীর বিভিন্ন বিশ্ববিত্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তাঁহারা জার্মাণ ছাত্রদের সহিত একই জীবন যাপন করিতেন, তাঁহাদের সন্ধীত পাহিতেন, তাঁহাদের খেলাধুলায় যোগ দিতেন, তাঁহাদের সহিত বীয়র মৃত্য পান করিতেন এবং জার্মাণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি সহাত্মভৃতি ও শ্রদ্ধাপ্রকাশ করিতেন। যুদ্ধের সহিত তাঁহাদের কোন প্রতাক্ষ যোগ ছিল না; কিন্তু সমগ্র রাম্মাণবাাপী জাতীয় ভাবের তীব্র উচ্ছাদের স্রোতে তাঁহার। ভাসিয়া গেলেন। তাঁহারা আসলে জার্মাণীর পক্ষপাতী ছিলেন না, তাঁহাদের মনের ভাব ছিল ব্রিটিশ-িবাধী এবং ভারতীয় জাতীয়ভাবে অফুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারা ব্রিটেনের শক্রদের প্রতি অফুকুল হইয়াছিলেন। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই বৈপ্লবিক মনোবুত্তি সম্পন্ন কতিপয় ভারতীয় স্বইজারল্যাও হইতে জার্মাণীতে আদিয়াছিলেন। ইহারা একটি সমিতি গঠন করিয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র হইতে হরদয়ালকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কয়েক মাস পরে হরদয়াল আসিলেন এবং ইতিমধ্যে সমিতি বেশ শক্তিশালী হইয়া উঠিল। ভারতীয়দের বৃটিশ-বিরোধী মনোভাবকে নিজেদের স্থবিধাজনক কাজে লাগাইবার জন্ম জার্মাণ গভর্ণমেন্টই এই সমিতিকে শক্তিশালী করিয়া তুলিলেন। ভারতীয়েরা এই আন্তর্জাতিক অবস্থার স্থযোগে কেবলমাত্র জার্মাণীর স্থবিধার জভা কাজ না করিয়া নিজেদের জাতীয় স্থবিধাও অরেষণ করিতে লাগিলেন। যদিও এই ব্যাপারে তাঁহাদের নিজম্ব বিশেষ স্বাধীনতা ছিল না, তবুও জার্মাণ কতু পিক্ষের গরজ দেখিয়া একটা বিধিব্যবস্থা করিবার জন্ম তাঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা জার্মাণীর নিকট ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি এবং পাকা কথা চাহিলেন। জার্মাণ পররাষ্ট্র বিভাগের সহিত তাঁহাদের একটা সন্ধি হইয়া গেল। স্থির হইল, জয়লাভের পর জার্মাণী ভারতের স্বাধীনতা মানিয়া লইবে এবং ( আরও কতকগুলি ছোটখাট দর্ত্তে ) ভারতীয়ের। ইহার বিনিময়ে যুদ্ধের সময় জার্মাণীকে সাহায্য করিবার জন্ত প্রতিশ্রুতি দিলেন। এই

ভারতীয় সমিতির সহিত জার্মাণ কর্তৃপক্ষ সম্মানজনক ব্যবহার করিতে লাবিজ্ঞান এবং সমিতির সদস্যরা বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের মর্য্যাদা পাইতে লাগিলেন।

অনভিজ্ঞ য্বকদল গঠিত এই সমিতির অপ্রত্যাশিত সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় অনেকেরই মাথা গ্রম হইয়া উঠিল। তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন, তাঁহারা মনে ঐতিহাসিক ঘটনার নায়করপে এক যুগান্থরকারা মহৎ উদ্দেশ্য সাগনে ব্রতী হইয়াছেন। ইহাদের অনেকে অসমসাহসিক কার্যা করিয়াছেন, অনেকের জীবন বিপন্ন হইয়াছে, অল্লের জ্বন্থ মৃত্যুর কবল হইতে ত্রাণ পাইয়াছেন। কিন্তু যুদ্ধের শেবের দিকে ইহাদের গুরুত্ব কমিয়া গেল এবং পরে কেই ইহাদের প্রায় গ্রাহাই করিত না। আমেরিকা হইতে আগত হরদয়াল অনেক প্রের্হ পরিত্যক্ত হইলেন। সমিতির সহিত তাঁহার বনিবনাও হইল না। সমিতি এবং জার্মাণ গভর্গমেন্ট তাঁহাকে বিশ্বাদের অযোগ্য মনে করিয়া পরিভাগ্রক করিলেন। বছকাল পরে আমি ১৯২৬-২৭ সালে ইউরোপে গিয়া দেখিয়া আর্ম্যইয়াছি যে, তথনও ইউরোপ প্রবাসী ভারতীয়েরা হরদয়ালের প্রতি কি পরিমাণ বিরক্তি ও ম্বণা পোষণ করেন। তিনি তথন স্বইডেনে ছিলেন। আমার সহিত তাঁহার দেখা হয় নাই।

যুদ্ধ শেষ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বার্লিনের ভারতীয় কমিটিরও প্রমায়ু ফুরাইল। মাশা ভঙ্গ জনিত মনোবেদনায় তাঁহাদের জীবন তুর্বহ হইয়া উঠিল। বৃহৎ পণ রাথিয়া দ্তাক্রীড়ায় তাঁহারা হারিয়া গেলেন। যুদ্ধের সময় তাঁহাদের গুরুত্ব এবং তৃঃমাহসী কার্য্যকলাপের অবসানে দৈনন্দিন বৈচিত্রহীন জীবন ছাড়া আর কিছুই রহিল না। কিন্তু নিরাপদভাবে তাহা নির্বাহ করাও কঠিন হইয়া উঠিল। তাঁহাদের পক্ষে ভারতে ফিরিয়া আসাও কঠিন, অন্তদিকে যুদ্ধের পর পরান্ধিত জার্মাণীতে বাস করাও সহজ নহে। জীবন সংগ্রাম অত্যস্ত কঠিন। ক্ষেত্রজনকে বিটিশ গভর্ণগেন্ট ভারতে ফিরিছে দিলেন, বাদবাকী আর সকলকেই জার্মাণীতে বাধ্য হইয়া থাকিতে হইল। তাঁহাদের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাঁহারা দৃশ্যতঃ কোন রাষ্ট্রেই নাগরিক নহেন। তাঁহাদের বৈধ ছাড়পত্র নাই। জার্মাণীর বাহিরে ভ্রমণ করা তাঁহাদের পক্ষে প্রায়্র অসম্ভব। জার্মাণীতে াস করাও নানা কারণে বিম্ববহুল এবং তাহাও স্থানীয় পুলিশের দ্যার উপর নিতর করিয়া। জীবনের এই ত্রংথ কষ্ট, প্রতিদিনের তৃশ্চিস্তা এবং আহার বাসস্থানের জন্মও অবিরত উৎকর্যা, ইহাই তাঁহাদের ভাগ্য হইল।

১৯৩৩-এর পর তাঁহারা যদি নাৎশী নীতি অবলম্বন না করিয়া থাকেন তাহা হইলে নাৎপীরাজ্যে তাঁহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছে। "নর্জিক্" শ্রেণীর আর্য্য নহে, বিশেষতঃ এসিয়াবাসী বিদেশীরা বর্তমান জার্মাণীতে অবাঞ্চনীয় ব্যক্তি। ভাল ব্যবহার করিলে লোকে তাঁহাদিগকে সহু করে মাত্র। হিট্লার

### ইউরোপে

ভারতে ব্রিটিশ সাহ, জাবাদী শাসন সমর্থন করিয়া স্পষ্টভাবে অভিমত ঘোষণা করিগ্রাছেন, কেন না, তিনি ব্রিটনের সদিচ্ছা লাভ করিতে চাহেন। যে সকল ভারতবাসীর উপর ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট অসম্ভষ্ট তাঁহাদিগকে নিশ্চয়ই তিনি উৎসাহ দিবেন না।

প্র্নোক্ত ভারতীয় সমিতির বিশিষ্ট সদস্য চম্পক্রমণ পিল্লের সহিত আমাদের বালিনে সাক্ষাং হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত আড়ধরপ্রিয় ছিলেন এবং যুবক ভারতীয় ছাত্রেরা তাঁহাকে এক অপ্রধ্যপূর্ণ উপাধি দিয়াছিলেন। তিনি জাতাঁরতাবাদ ছাড়া আর কিছুই ব্ঝিতেন না। সামাজিক বা অর্থ নৈতিক দিক হইতে কোন প্রশ্ন আলোচনা করিতে অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেন। জার্মাণ জাতীয়তাবাদী "লোহশিরস্পাণ" দলের সহিত তিনি বেশ ভাব করিয়া লইয়াছিলেন। জার্মাণীতে যে কয়জন ভারতীয়কে নাংগাঁরা পছন্দ করিতেন, তিনি তাঁহাদের একজন ছিলেন। ক্রেকমাস পূর্ব্বে জেলে থাকিতেই বার্লিনে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আমি পাঠ করি।

ভারতে এক বিখ্যাত বংশের সন্তান বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের মান্ত্র্য। তাঁহাকে সকলে আদর করিয়। "চট্টো" বলিয়। ডাকিত। তাঁহার যোগ্যতা, কর্মকুশলতা এবং চরিত্রমাধ্য্য অন্তপম। তিনি সর্ব্বদাই অভাবগ্রন্ত, তাঁহার বসন জীর্ণ, এমন কি এক সন্ধ্যা থাওয়া জোটাও মাঝে মাঝে কঠিন হইত। কিন্তু তথাপি তিনি লঘ্চিত্ত এবং পরিহাসর্বিক ছিলেন। আমার ক্ষেক বংসর পূর্ব্বে তিনি ইংল্ডে শিক্ষালাভার্থ গিয়াছিলেন। আমি যথন হারোতে পড়ি তথন তিনি অক্সফোর্ডে ছিলেন। তিনি আর ভারতবর্ষে ক্রিরেন নাই। মাঝে মাঝে তাঁহার চিত্ত সংশের জন্তু ব্যাকুল হইত এবং ক্রিয়া আদিবার জন্ম তিনি চেপ্তা করিতেন। তাঁহার পারিবারিক জীবনের সমস্ত বন্ধনই ছিন্ন হইয়াছে এবং ভারতে ক্রিয়া আদিলে তিনি নিজেকে নিংসঙ্গ ও অস্থ্যী বোধ করিতেন ইহাও নিশ্চিত। কিন্তু দীর্ঘকাল ব ্র পর বর্ষ বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিয়াও স্থানেশ্বে প্রতি টান সমানই রহিয়া গিয়াছে, কোন নির্বাদিতই মান্নিক বিবাদ হইতে পরিত্রাণ পায়্ম না। মাংসিনি ইহাকে বলিতেন আত্মার ক্ষয়রোগ।

বিদেশে আমি যে দকল ভারতীয় রাজনৈতিক নির্বাদিতের দহিত পরিচিত হইয়াছি, তাঁহাদের বেশীর ভাগের মধ্যেই আমি বিশেষ কোন বিশেষত্ব দেখি নাই। তাঁহাদের স্বার্থত্যাগের প্রতি আমি শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং তাঁহাদের বর্ত্তমান ছঃখ, বিদ্ন, বাধার প্রতি আমার আন্তরিক দহাত্ত্তি রহিয়াছে। তাঁহারা দারা জগুতে ছড়াইয়া আছেন, আমার দহিত অল্প ক্ষেকজনেরই দেখা হইয়াছে। খ্যাতিমান ছই-চারি জন ছাড়া বাদবাকী অক্তান্ত অনেকে যে ভারতব্যের দেবায়

আয়ো২দর্গ করিয়াছিলেন, দেই ভারতবর্ষই তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বত হইয়াছে। যে কয়েকজনের সহিত আমার দেখা হইয়াছিল তাহার মধ্যে মাত্র ছই জনের বৃদ্ধির দীপ্তিই আমার মনে রেখাপাত করিয়াছে। এক বীরেক্র চট্টোপাধ্যায়, অপর মানবেক্র নাথ রায়। রায়ের সহিত মস্কোতে আমার মাত্র আধ ঘটা আলাপ হয়। তিনি তথন কম্যুনিষ্ট দলের একজন নেতা ছিলেন। পরে তাঁহার কম্যুনিজম্ গোঁড়া কমিন্টার্গ মার্কার কম্যুনিজম্ হইতে স্বতম্ব হইয়া য়ায়। আমার বিশ্বাস, চট্টো পুরাপুরি কম্যুনিষ্ট ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার কম্যুনিজমের দিকে ঝোক্ ছিল। রায় বর্ত্তমানে তিন বৎসর হইল ভারতীয় কারাগারে আছেন।

ইউরোপে আরও অনেক ভারতীয় ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। ইংগারা বৈপ্লবিক ভাষায় কথা বলেন, অসমসাহসিক ও অবান্তব প্রস্তাব করেন এবং আশ্চর্যা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। দেখিলে মনে হয়, তাঁহাদের উপর ব্রিটিশ গোয়েন্দা-বিভাগের ছাপ পভিয়াছে।

আমরা অনেক ইউরোপীয়ান ও আমেবিকানের সহিতও দেখা করিয়াছি। জেনেভা হইতে ভেলেনিউভের ওলা ভিলায় আমরা কয়েকবার (প্রথমবার গান্ধিজীর পরিচয়-পত্র সহ ) তীর্থবাত্রীর মত রোমাা রোলাবে দর্শন লাভ করিয়াছি। যুবক জার্মাণ কবি ও নাট্যকার আর্ণষ্ট টোলারের শ্বতি ( নাৎসা আমলে তিনি সার জার্মাণ নহেন। এবং নিউ ইয়র্ক সিভিল লিবার্টি ইউনিয়নের রোজার বন্দ ইনের খৃতি ভূলিবার নহে। জেনভাতে স্থলেপক আমেরিকা প্রবাসী ধনগোপাল মুথাজ্ঞীর সহিতও আমার বন্ধুত হইয়াছিল। ইউরোপে যাইবার পূর্বেভারতে আমার সন্তি অল্পকোর্ড গ্রুপ আন্দোলনের ফ্রান্থ বাক্ম্যানের সহিত দেখা হইয়াছিল। তিনি তাঁহাদের আন্দোলন সম্পর্কে কতকগুলি রচনা আমাকে দিরাছিলেন, আমি দেওলি প্রিয়া আশ্রেষ হইয়াছিলাম। অকস্মাৎ দীক্ষা গ্রহণ, নিজের অতীত সম্পর্কে অকপট স্বীকারোক্তি এবং একপ্রকার ধর্ম-সংশ্লিষ্ট পুনকখানবাদী আবহাওয়ার সহিত আধুনিক যুগের স্বাধীন বৃদ্ধির সামঞ্জন্ত कि कविवा हय जामाव वादगाय जानिल नो। वृक्षिमान वाक्तिवा कि छारत এই আশ্র্যা ভারাবেণে অধীর হ্ইয়া পড়েন, আমি বুঝিতে পারিলাম না। আমার কৌত্হল বাড়িল। জেনেভায় ফ্রান্ধ বাক্ম্যানের সহিত আমার সাক্ষাং হইল। তিনি আমাকে ক্যানিয়ার কোন স্তানে তাঁহাদের এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আহ্বান করিলেন। ত্রুথের কথা এই নৃতন ভাববাতিকতার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভের স্থোগ আমার ঘটিল না। আমার কৌতৃহল অত্তপ্ত রহিয়া গেল এবং অক্সফোর্ড গ্রপ আন্দোলনের পরিপুষ্টির কথা আমি যতই পাঠ করি ততই আশ্চর্যা হই।

# २२

# ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক

चामारनत खरेकातलार खानगरनत किकूमिन भरतरे हेश्लर अमाधात्र वर्षाघर আরম্ভ হইল। আমি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িলাম। আমার স্বাভাবিক সহাত্ত্তি ছিল ধর্মঘটীদিগের প্রতি। অন্নদিন পরে ধর্মঘট ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, এই সংবাদে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইলাম। কয়েক মাস পরে আমি ইংলণ্ডে গিয়া কিছদিন ছিলাম। থনির শ্রমিকদের ধর্মঘট তথনও চলিতেছিল। রাত্তে লওন সহর অর্দ্ধ-আলোকিত হইত। তার্ধিসায়ারের নিকটবর্তী থনি অঞ্চলে আমি অবস্থা দেখিতে গিঃ।ছিলাম। আমি দেখিলাম আবালবুদ্ধবনিতার শুদ্ধ মুথে বেদনার চিহ্ন, তাহাদের সর্বাদে औहीনতার ছাপ। তদপেক্ষাও মর্মান্তিক দখ্য উদ্যাটিত হইল, স্থানীয় বিচার আদালতে, দেখানে ধর্মঘটী ও তাহাদের স্ত্রীদের বিচার চলিতেছিল। কয়লার থনির ডাইরেকটার এবং ম্যানেজারেরাই এথানে ম্যাজিপ্টেট এবং তাঁহারাই কৃত্র কৃত্র অপ্না জরুরী আইন অসুনারে বিচার করিয়া ধর্মবটীদের দণ্ড দিতেছিলেন। একটি বিচার দেখিয়া আমি কুদ্ধ হইলাম। তিনটি কি চারটি খ্রীলোককে তাহাদের কোলে সন্তানসহ কাঠগড়ার হাজির করা হইল। তাহাদের খপ নান – ভাগোপা ধর্মঘটবিরোধী শ্রমিকদের ব্যঙ্গ করিয়াছে। এই অল্পবয়ন্ধ। জননাগণ ( তাহাদের সন্তানগুলিও) জীর্গমলিনবসনা এবং পুষ্টিকর থাতের অভাবে শীর্ণ। দীর্ঘকালব্যাপী ধর্মঘটের বেদনা ও অভাব অন্টেনের প্রতিচ্ছবি তাহাদের অবয়বে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যে সকল ধর্মঘটবিরোধী প্রমিক তাহাদের মুখের গ্রাদ কাড়িয়া লইতেছে, তাহাদের প্রতি াদের বিরক্তি ও তিকতা স্বাভাৱিক।

শ্রেণী হিসাবে বিচার-বৈলক্ষণ্যের সংবাদ প্রায়ন্ত পাঠ করা যায় এবং ভারতে ত ইহা সচরাচর ঘটনা। কিন্তু ইংলণ্ডে যে তাহার কলক্ষমলিন দৃষ্টান্ত দেখিব এ প্রত্যাশা আমার ছিল না। আমি মর্মাহত হইলাম। আমি আশ্চর্যা হইরা আরও দেখিলাম সর্ব্বরই ধর্মঘটীরা মেন ভয়ে আড়ন্ত। আমি স্পাই বৃব্বিতে পারিলাম যে, পুলিশ ও কর্ত্পক্ষের কঠোর নীতি ভাগানিগকে ভীত করিয়া রাথিয়াছে এবং সকল প্রকার অন্তায় ব্যবহারই তাহারা নীর্বে সহ্ব করিতেছে। দীর্ঘকাল ধর্মঘটের পর তাহারা প্রান্ত ক্লান্ত, তাহাদের সক্ষল্ল ভান্ধিয়া পড়িবার উপক্রম হইরাছে। অন্তান্ত ট্রেড্ ইউনিয়নের শ্রমিকেরা বহুপুর্বেই তাহাদিগকে

ত্যাগ করিয়াছে। তথাপি দরিত্র ভারতীয় শ্রমিকদের সহিত ইহাদের অকোশ পাতাল ব্যবদান। এততেও ব্রিটিশ গনি-শ্রমিকদের সংধ্যক্তি তথনও প্রবল, জাতীয়, এমন কি আন্তর্জাতিক সহাত্রভূতি তাহাদের পক্ষে। ট্রেড্ ইউনিয়ন্ আন্দোলনের সাহায্যে প্রচারকাট্য এবং অ্যান্স নানাবিধ সহারতা তাহারা লাভ করিতেছে। ভারতীয় শ্রমিকেরা এ সকল স্ববিধা পায় না। তথাপি চোথে মুথে ভীতির ছাপের দিক দিয়া উভয়ের আশ্রুষ্টা সাদৃশ্য।

এই বংসর ভারতবর্ষে ব্যবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন সভার তৃত্যির বার্ষিক নির্দ্ধাচনের ব্যাপার চলিতেছিল। এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ কৌতিল ছিল না। কিন্তু তীত্র বাদপ্রতিবাদের থবর স্বইজারল্যাণ্ডেও আমার নিক্তি পৌছিত। আমি শুনিলাম, ভৃতপূর্ব্ধ স্বরাজ্য দল এবং অধুনা কংগ্রেস দলের বিক্ষতা করিবার জন্ম পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং লালা লাজপৎ রায় এক নৃতন দল গঠন করিয়াছেন। ইহারা হইলেন জাতীয় দল। আমি তথনও ব্রিতে পারি নাই, এখনও জানি না নীতিগত কি পার্থক্যের ফলে এই নৃতন দল প্রবাতন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন। অবশ্য ইদানীং আইন সভার দলগুলির মধ্যে নীতিগত কোন পার্থক্য নাই, ইহা একই কথার হেরফের মাত্র। সর্ব্বাগ্রে স্বরাজ্য দলই কাউন্সিলের মধ্যে সংগ্রামশীল শক্তি লইয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং ইহারাই অন্যান্থ দল অপেক্ষা চরমপ্রী বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কিন্তু এই পার্থক্য নীতিগত নহে, কেহ একটু বেশী চরম, কেহ একটু কম।

ন্তন জাতীয়দল্ল অনেকাংশে নরমপরী এবং স্বরাজ্য দল অপেকা নিঃসন্দেহে দিন্দিণমার্গী। হিন্দু মহাসভার সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রক্ষা করিয়া ইহারা কাষ্য করিতেছিলেন এবং ইহা সম্পূর্ণভাবে একটি হিন্দু দল। পণ্ডিত মালবোর এই দলের নেতৃত্বের কারণ সহজেই বুঝা যায়, কেন না, ইহা তাঁহার নিজের মতবাদেরই অভিবাক্তি। যদিও তিনি পুরাতন সাহচ্য্য রক্ষা করিয়া কংগ্রেসের মধ্যেই ছিলেন তথাপি তাঁহার মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী মডারেটগণ হইতে বিশেষ পৃথক ছিল না। তিনি অসহযোগ অথবা কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সজ্যার্যপ্রালীর প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না এবং কংগ্রেসের নৃতন কার্যপ্রশালী গঠনে যোগ দেন নাই। যদিও তিনি কংগ্রেসে শ্রুরাও পাদের অভার্থনা লাভ করিতেন তথাপি নৃতন কংগ্রেসের মধ্যে তিনি ছিলেন না। তিনি কংগ্রেসের কার্যকেরা সমিতির সদক্ষ হন নাই। তিনি কংগ্রেসের নির্দেশ, বিশেষভাবে আইন সভা সম্প্রকিত নাঁতি কথনও মানিয়া লন নাই। তিনি হিন্দু মহাসভারও একজন জমন্ত্রিয় নেতা এবং সাম্প্রদারিক ব্যাপারে কংগ্রেসের নীতির সহিত্য তাঁহার পার্থকার ছিল। কংগ্রেসের অার্বগময় অন্ধুরাগ ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শবাদ্র

# ভারতে রাজনৈতিক বিভর্ক

তাঁহাকে আকৰ্ষণ কৰিত এবং তিনি জানিতেন যে, কংগ্ৰেস ব্যতীত অহ্য কোন প্রতিষ্ঠানই এ সম্পর্কে কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্য করিতেছেন না। এই সকল . কারণে তাঁহার হৃদয় দর্বদাই কংগ্রেসপন্থীদের দিকে ধাবিত হইত, বিশেষতঃ শংগ্রামের মুহূর্ত্তে তিনি কংগ্রেসের পার্ষে আসিয়া দাঁড়াইতেন কিন্তু তাঁহার মস্তিষ্ক থাকিত অন্ত দলের সহিত। ইহার অপরিহার্য্য ফলস্বরূপ তাঁহাকে ক্রমাগত নিজের মনের সহিত যুদ্ধ করিতে হয় এবং কথনও বা তিনি একই কালে ছুই বিপরীত मिटक চলিবার চেষ্টা করেন। তাহার ফলে জনসাধারণের বৃদ্ধি ঘূলাইয়া যায়। কিন্তু জাতীয়তাবাদ একটি আশ্চর্যা ধোঁয়াটে পদার্থ এবং মালবাজী সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্ত্তনের সহিত সম্পর্কহীন নিছক জাতীয়তাবাদী মাত্র। তিনি কি সামাজিক কি অর্থ নৈতিক সকল দিক দিয়াই প্রাচীন সনাতনী শিক্ষা, সংস্কৃতির সমর্থক, এবং ভারতীয় দেশীয় নুপতি, বড় জমিদার এবং তালুকদার্ব্যণ তাঁহাকে একজন সহানয় বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন। তিনি কেবলমাত্র একটি পরিবর্ত্তন চাহেন এবং সমস্ত অস্তর দিয়া সেই পরিবর্ত্তন কামনা করেন—ভারতে বৈদেশিক কর্তৃত্বের অবসান হউক। তাঁহার যৌবনের শিক্ষা ও অধ্যয়ন এখনও তাঁহার মনের উপর অসামান্ত প্রভাব বিস্তার করিয়া আছে। তিনি তিন চার সহস্র বৎসরের পুরাতন হিন্দু শংস্কৃতি ও বর্ণাশ্রমধর্মের ভিত্তির উপর দাড়াইয়া, টি এইচ গ্রীন, জন ষ্টুয়াট মিল, গ্লাডষ্টোন ও মলির চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত উনবিংশ শতাব্দীর চশমা দিয়া মহাযুদ্ধের পরবর্তী তীব্র গতিশীল এবং বৈপ্লবিক আবেগময় বিংশশতান্দীকে নিরীক্ষণ করেন। বহুবিধ স্ববিরোগিতার ইহা আশ্চর্যা সম্মেলন : কিন্তু এই সকল বিরোধিতার নিরসন করিবার স্বকীয় শক্তির উপর তাঁহার বিশায়কর বিশাস আছে। তিনি যৌবনের প্রারম্ভ হইতে বহু জনহিত্তকর কার্যা করিয়াছেন, বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিত্যালয়ের মত স্থারহৎ প্রতিষ্ঠান তাঁহার সাফল্যের নিদর্শন ৷ তাঁহার অকপট চরিত্র, সতত কর্মপ্রবণতা, অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, অমায়িক ব্যবহাত, প্রদ্ধা-উদ্রেককারী ব্যক্তিত্বের ফলে ভারতীয় জনসাধারণের, বিশেষভাবে হিন্দুদি র নিকট তিনি প্রিয় হইয়াছেন। তাঁহার সহিত বাহাদের মতভেদ আছে, বাঁহার। তাঁহার রাজনীতির অনুগানী নহেন, তাঁহারাও তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত ভালবাসিয়া থাকেন। তাঁহার বয়:ক্রম এবং স্থদীর্ঘকালের জনসেবার ফলে বর্ত্তমান ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রে তিনি সকলের বয়োজােষ্ঠ এবং অভিজ্ঞতম ব্যক্তি। কিন্তু তবুও যেন মনে হয়, তিনি আজিকার দিনের লোক নদেন, বর্ত্তমান জগতের সহিত তাঁহার যোগস্ত্র ছিন্ন হইয়াছে। তাঁহার কথা সকলেই শ্রদ্ধাবনত শিরে শ্রবন করে কিন্তু তাঁহার ভাষা ও ভাব আজিকার দিনে অনেকের নিকটেই চুর্ব্বোধ্য।

স্কৃতএব মালব্যজী যে স্বরাজ্য দলে যোগদান করিলেন না ইহা স্বাভাবিক। প্রথমতঃ এই দলের অগ্রগামী রাজনীতির বাধা, দ্বিতীয়তঃ তাঁহার পক্ষে কংগ্রেসের

নিয়মশৃৠলার সম্পূর্ণ আহ্নগত্য স্বীকার করা কঠিন। রাজনীতি এবং সাম্প্রদাযিকভার দিক দিয়া তিনি একটু নরম পদ্বা এবং বিস্তৃতত্তর পরিধি চাহিয়াছিলেন। স্থাপয়িতা ও নেতাহিসাবে তিনি নৃতনদলের মধ্যে তাহাই পাইয়াছিলেন।

কিন্তু যদিও লালা লাক্ষপৎ রায় দক্ষিণপদ্ধী এবং সাম্প্রদায়িকতার দিকে বুঁকিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার এই ন্তন দলে যোগদানের কারণ অন্তুমান করা কঠিন। গ্রীম্মকালে আমার সহিত জেনেভায় লালাক্ষীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সহিত কথাবান্তা হইতে বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি কংগ্রেস দলের বিক্বদ্ধে দণ্ডায়মান হইবেন। ইহা কেমন করিয়া ঘটিয়াছিল তাহা এখনও আমার নিকট তুর্বোধ্য। নির্বাচন যুদ্ধের সময় তিনি এমন কতকগুলি অভিযোগ আনিয়াছিলেন যাহা হইতে তাঁহার মানসিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কতকটা অন্তুমান করা যায়। কংগ্রেসের নেতারা ভারতের বাহিরের লোকের সহিত ষড়মন্ত্রে কাছেন তিনি এই অপবাদ দিয়াছিলেন। তিনি আরও অভিযোগ আনিয়াছিলেন যে, তাঁহারা কাব্লে একটি কংগ্রেসের শাথা প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র করিতেছেন। কিন্তু পুনঃ অন্তুরোধ সত্তেও তিনি তাঁহার অভিযোগগুলি বিবরণ দিয়া প্রমাণ করিতে চেটা করেন নাই।

আমার মনে আছে, স্বইজারল্যাণ্ডে বিদিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রে লালাজীর অভিযোগগুলি পাঠ করিয়া আমি বিশ্বরে অভিভূত হইয়াছিলাম। কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে আমি আমাদের প্রতিষ্ঠানের সকল থবরই জানি। কার্ল কমিটিকে শাখারূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাবের দায়িত্ব আমারই এবং দেশবন্ধু দাশও এ ব্যাপারে অর্থা ছিলেন। অভিবােশের বিষয়গুলি পুঋাস্পুঋরণে আমি তথনও জানিতাম না, এথনও জানি না। তবে সাধারণভাবে ঐগুলি বিচার করিয়া আমি বলিতে পারি যে, কংগ্রেসের দিক দিয়া দেখিলে ঐগুলি ভিত্তিহীন। আমি জানি না, কে লালাজীর মনে ঐরূপ ভান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিলেন। হয় ত কতকগুলি গুজব তিনি বিখাস করিয়াছিলেন অথবা যে মৌলবী ওবেইত্রারে কথায় আমি কোন গুরুত্ব আরোপ করি নাই তিনি হয় ত তাঁহার ধারাই প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্বাচন এক অভূত দৃশ্য। ইহাতে সাধারণ ভদ্রতার আদর্শ ওলট-পালট হইয়া যায় এবং বিদৃদ্শ কটিবিকার উপস্থিত হয়। ইহা আমি যতই দেখিতেছি ততই আশ্চর্যা হইতেছি এবং সম্পূর্ণরূপে গণ্ডছবিরোনা এক বিত্রমা আমার মধ্যে বিদ্ধিত হইতেছে।

কিন্তু ব্যক্তিত্বের কথা ছাড়িয়া দিলেও ক্রমবর্দ্ধিত সাম্প্রদায়িক মনোমালি: তার আবরা এনা জাতীয়দল অথবা অন্তরূপ কোন দলের স্বষ্টি অনিবার্য্য। একদিকে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু-ভীতি, অক্তাদিকে মুসলমানদের ভয়প্রদর্শনে

# ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক

( हिन्मू দের মতে ) হিন্দুদের বিক্ষোভ। অনেক হিন্দু ভাবিতে লাগিলেন যে, ম্সলমানেরা জোর করিয়া আদায় করিবার মনোভাব দেখাইতেছেন এবং অক্সপক্ষে বোগ দিব এই ভয় দেখাইয়া বিশেষ স্থবিধার ফিকির খুঁজিতেছেন। ইহার কলে ম্সলমান সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা এবং হিন্দু জাতীয়তার প্রতিনিধিস্করপ হিন্দু মহাসভা প্রবল হইয়া উঠিল। মহাসভার আক্রমণমূলক কার্যাপদ্ধতির প্রতিক্রিয়ায় ম্সলমান সাম্প্রদায়িকতা পরিপুট্ট হইতে লাগিল এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় দেশের সাম্প্রদায় করতাপ বদ্ধিত হইতে লাগিল। বং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দেশের সাম্প্রদায় এবং এক বৃহৎ সংখ্যালিষ্টি সম্প্রদায় লইয়া। কিন্তু দেশের সকল অংশের অবস্থা সমান নহে। পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশে হিন্দু ও শিবেরা সংখ্যালিষ্ঠি ও ম্সলমানেরা সংখ্যাগিরিষ্ঠ সম্প্রদায়। এখানে সংখ্যালিষ্টি সম্প্রদায় ভারতের অক্যান্ত অংশের মুসলমানদের মতই বৃহৎ সংখ্যাগিরিষ্ঠ সম্প্রদায় কর্তৃক নির্য্যাতিত হইবার ভয় করিতে লাগিল। অথবা সত্য কথা বলিলে বলিতে হয়, প্রত্যেক দলের মধ্যশ্রেণীর চাক্রীপ্রাণীর দল একে অপরের ম্থের প্রাস্ক কাড্যা লইবে এই ভয় করিতে লাগিল এবং কার্মেমী সাথের মালিকগণও আমূল পরিবর্ত্তনজনিত ক্ষতির আশ্রুষ্য আতন্ধিত হইয়া উঠিল।

সাম্প্রদায়িকতার অভ্যুগানে স্বরাজ্য দল ক্ষতিগ্রন্থ হইল। আনেক মুসলমান সদক্ষ পরিয়া পড়িয়া সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেন। কতক হিন্দু সদক্ষও জাতীয় দলে চলিয়া পেলেন। মালবাজী ও লালা লাজপং রায়ের মিলিত শক্তি হিন্দু নির্দ্ধাচকমণ্ডলীর উপর প্রভাব বিস্তার করিল এবং সাম্প্রদায়িকতার কেন্দ্রভূমি পাঞ্চাবে লালাজীর অসামান্ত প্রভাব ছিল। স্বরাজ্য দল অথবা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে নির্দ্ধাচন সংগ্রামের দায়িত্বের অবিকাংশই পড়িল আমার পিতার স্কর্মে। কাহারে দায়িবের অংশ যিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন সেই দাশ মহাশয় তথন পরলোকে। পিতা সংগ্রামপ্রিয় ছিলেন এবং কগনও পশ্চাংপদ হইতেন না। এবং বাবা ষতই প্রবল হইল তিনি ততই অবিকতর উৎসাতে নির্দ্ধাচনযুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিলেন। তিনি কঠিন আঘাত পাইলেন, প্রতিঘাত করিতেও ইতন্ততঃ করিলেন না। উভয়্য দলের সংঘর্ষের মধ্যে শালীনতার চিহ্নও রহিল না এবং এই নির্ব্ধাচন এক তিক্ত শ্বতি রাখিয়া গেল।

জাতীয় দল অনেকাংশে সাফল্য লাভ করিলেন। কিন্তু এই সাফল্যের ফলে ব্যবস্থা পরিষদের মধ্যে রাজনৈতিক উগ্র মত প্রশমিত হুইল। দক্ষিণমার্গীরাই বেশী শক্তি লাভ করিলেন। স্বরাজ্য দলও ছিল কংগ্রেসের দক্ষিণমার্গীদল। এবং দলের শক্তিবৃদ্ধি করিতে গিয়া ইহারা এমন সব অবাস্থনীয় লোককে দলে প্রবেশ করিতে দিলেন, যাহারা দলের বোগ্যতা ও কুশলতার অপহৃত্ব ঘটাইল। জাতীয় দলেরও অবস্থা প্রায় একই প্রকার, তবে তাঁহারা আরও এক স্তব্ব নীচে

নামিয়া গেলেন এবং রাজনীতির সহিত সম্পর্কহীন, খেতাবধারী, জমিদার ও ব্যবসায়ীরা এই দলে ভীড় জমাইলেন।

১৯২৬-এর শেষভাগে এক কলক্ষমলিন কুকীর্ত্তির সংবাদে সমস্ত ভারতবর্ষ দ্বায় ও লজ্জায় শিহরিয়া উঠিল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বৃদ্ধির শোচনীয় অধােগতি এই ঘটনায় পরিক্ট হইয়া উঠিল। রোগশ্যাাশায়ী স্বামী শ্রদ্ধানদ এক ধর্মাদ্ধ কর্ত্বক নিহত হইলেন। যে ব্যক্তি গুর্থাসৈন্তের উন্মত রাইফেল ও সঙ্গীনের সম্মুথে অনার্ত বক্ষ প্রসারিত করিয়া ধরিয়াছিলেন, তাঁহার এই শোচনীয় পরিণতি! আট বংসর পূর্ব্বে আয়া সমাজের এই নেতা দিল্লীর জুমা মস্জিদের বক্তৃতা মঞ্চ হইতে হিন্দুমুসলমান মিলিত বিশাল জনতাকে একা ও ভারতের স্বাধীনতার বাণী শুনাইয়াছিলেন এবং উংসাহ উদ্দীপনায় জনতা হিন্দুমুসলমানের জয় ধরনি করিয়াছিল। আছ তিনি তাঁহার একজন স্বদেশবাসী কর্ত্বক নিহত হইলেন! সে মনে করিল এই হতাা দ্বারা সে ধর্মান্থমাদিত কার্যাই করিল এবং সে ইহার দ্বারা 'বেহেস্ত' লাভ করিবে।

যে সাহস মহৎ উদ্দেশ্যের জন্ম দৈহিক যন্ত্রণা, এমন কি মৃত্যুবরণ করিতে পারে, আমি সর্ব্বনাই সেই সাহসের অন্তরাগী। আমার বিখাস, অনেকেই ইহার প্রশংসা করেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মধ্যে এক প্রমাশ্চর্য্য নির্ভীকতা ছিল। সন্মাসীর গৈরিকে আর্ত তাঁহার দীর্য সমূনত দেহ ব্যোধিক্যেও যাহা ঋদ্ধু, তাঁহার দীপ্ত চক্ষ্ক্, যাহাতে সময় সমন্ন অপরের দৌর্বলা দেখিলে ক্রোধ ও বিরক্তির ছান্না জাগিয়া উঠে—এই চিত্র আমার মানসপটে কত সমূজ্জ্ল এবং ঘুরিয়া ফিরিয়া কতবার তাহা আমার মনে পড়ে!

### ঽ৩

# ক্রসেল্স্-এ নির্যাতিত সম্মেলন

১৯২৬-এর শেষ ভাগে বার্লিন থাকাকালীন আমি শুনিতে পাইলাম যে, শীঘ্রই ক্রমেল্সে নির্যাতিত জাতিগুলির এক কংগ্রেসের বৈঠক বসিবে। প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগিল। ক্রমেল্স্ কংগ্রেসে ভারতীয় রাষ্ট্র মহাসভার পক্ষ হইতে সরকারী ভাবে প্রতিনিধি প্রেরণ করা উচিত এই মর্মে আমি ভারতে পত্র লিগিলাম। আমার প্রস্তাব মঞ্জুর হইল এবং আমি ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইলাম।

# ক্রসেশ্স্-এ নির্য্যাতিত সম্মেলন

১৯২৭-এর কেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে ব্রুসেল্স্-এ কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার প্রবর্ত্তক কে আমি জানি না। এই কালে সর্বাদেশের রাজনৈতিক নির্বাচিত চরমপন্থীদের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল বার্লিন। এ বিষয়ে বার্লিন প্রায় প্যারির সমকক হইয়া উঠিতেছিল। কম্যুনিষ্টরাও এথানে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। নির্য্যাতিত জাতিসমূহ নিজেদের মধ্যে এবং বামপন্থী শ্রমিকদের সহিত মিলিত হইয়া এক সাধারণ উদ্দেশ্যে কার্য্য করিবার কথা তথন আলোচনা করিতেছিল। স্বাধীনতার সর্ব্ববিধ সংঘর্ষ সাম্রাজ্যবাদরূপী এক সাধারণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। অতএব সকলের মিলিতভাবে কার্যাপদ্ধতি স্থির এবং সম্ভব হইলে একত্রে কার্য্য করাই উচিত, এই শ্রেণীর কথা অনেকেই ভাবিতেছিলেন। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইতালী প্রভৃতি শক্তি যাহাদের ঔপনিবেশিক সামাজা আছে, তাহারা এই শ্রেণীর উভ্তমের স্বভাবতঃই বিরোধিতা করিবেন। কিন্তু যুদ্ধের পর জার্মাণীর কোন উপনিবেশ না থাকায়, জার্মান গভর্ণমেন্ট অন্যান্ত শক্তির উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির এই শ্রেণীর আন্দোলনের প্রতি এক সদয় নিরপেক্ষতা দেখাইতেন। এই কারণেই বার্লিন সর্কদেশের 'মসস্কৃষ্ট ও অগ্রগামী দলের কেন্দ্রভূমি হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে চীনের কু-মিন-টাং-এর বামপ্দ্বীরাই খুব বেশী অগ্রগামী এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন; তথন চীনে ক্র-মিন-টাং-এর চর্ব্বার অভিযানের সম্মুখে প্রাচীন সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। এমন কি, সায়াঙ্গাবানী-শক্তিগুলি তাহাদের আক্রমণশীল অভ্যাস ও স্পৰ্দ্ধাবাক্য সংযত করিয়া এই অভিনব দৃষ্ঠ দেখিতেছিল। মনে হইতে লাগিল যেন চীনের ঐক্য ও স্বাধীনতার সমস্তার স্মাধান আর অধিক দরে নহে। ক-মিন-টাং এর সাফলোর বার্তা সর্বাত্র ছড়াইয়া পড়িল। ইহারা জানিতেন, সন্মধেও বাবা আছে প্রচর। এই কারণে শক্তিবৃদ্ধির দল্য ইহারা আন্তর্জাতিক প্রচারকার্যো রত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই দলের বামপদীশাই বিদেশের ক্যানিষ্ট কিম্বা ক্যানিষ্টভাবাপরদের সহিত সহযোগিতা করিচা এই আন্দোলনের প্রতি বোঁক দিয়াছিলেন। স্বদেশে দলের মধ্যে নিজেদের শক্তিগৃদ্ধি এবং বাহিরে চীনের জাতীয় মর্যাদা বন্ধি এই উভয়বিধ লক্ষ্য তাঁহাদের ছিল। দলের মধ্যে তথনও ভেদ দেখা দেয় নাই। ছুই কিম্বা ততোধিক প্রতিঘন্দ্বী কিম্বা পরস্পর বিরোধীদল তথনও স্বষ্ট হয় নাই, বাছতঃ তাঁহারা সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে ঐকাবদ্ধ ছিলেন।

কু-মিন্-টাং-এর ইউরোপীয় প্রতিনিধিরা নির্যাতিত জাতিসমূহের কংগ্রেসের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিলেন। সম্ভবতঃ ইহারাই আরও কতিপয় ব্যক্তির সহিত মিলিত হইয়া এই কংগ্রেসের ব্যবস্থা করেন। স্থচনা হইতেই এই প্রস্তাবের পশ্চাতে কয়েকজন ক্যুনিষ্ট অথবা অনুরূপ মতাবলমী ব্যক্তি ছিলেন।

তবে ক্মানিইরা কথনও ম্থা অংশ গ্রহণ করেন নাই। আনেরিকার স্কুলাইর অর্থ নৈতিক সামাজ্যবাদ দারা পীড়িত লাটিন আনেরিকা হইতেই সা এবং কার্যকরী সমর্থন আসিল। তথন মেল্লিকোর সভাপতি ছিলেন চরমপন্ধী। তাহারাও গুলুরাইবিরোবী লাটিন আনেরিকান দলের পুরোভাগে আসিবার জন্ম আগ্রহশীল ছিলেন। অতএব মেল্লিকো ক্রেনেন্দ্ কংগ্রেস সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। স্থানীয় গভগমেন্ট সন্ধানীভাবে যোগ দিতে না পারিলেও তাহাদের পক্ষ হইতে একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিশারত দুর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন।

জাতা, ইন্দো-চীন, প্যালেষ্টাইন, সিবিয়া, মিশর, উত্তর আফ্রিকার আব্দুলা এবং আফ্রিকার নিগ্রোগণের জাতীয় সম্মেলনের পক্ষ হইতে প্রতিনিধিগণ ক্রমেল্ন্-এ উপস্থিত ছিলেন। ইহা ছাড়া, বহু চরমপন্ধী শ্রমিকসঙ্গের প্রতিনিধি এবং ইউরোপীয় শ্রমিক সংঘর্ষে দীর্ঘকাল নেতৃত্ব করিয়াছেন এমন কয়েকজন খ্যাতনামা ব্যক্তিও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অনেক ক্য়ানিষ্টও প্রতিনিধিরূপে মালোচনার বিশেষভাবে যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা ক্য়ানিষ্টরূপে নহে, শ্রমিকসঙ্গবা অন্তর্মপ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি রূপেই আসিয়াছিলেন।

জ্জ ল্যান্সবেরী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অভিভাষণ বেশ আবেগময় হইয়াছিল। এই বক্তৃতা হইতে প্রমাণ হইল য়ে, কংগ্রেস ততটা চরমপন্থী নহে এবং কম্নিজম প্রচারের কৌশলমাত্রও নহে। কিন্তু মোটের উপর সম্মেলন কন্যানিউদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্নই ছিল। যদিও কতকগুলি ব্যাপারে মতের ঐক্য শভবপর হয় নাই তথাপি সম্মিলিতভাবে কার্য্য করিবার ভূমির অভাব ছিল না।

রান্তাবাদ-নিবানী স্থান্ত্রী প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হইতে মিঃ ল্যান্সবেরা বাঁক্বত হইলেন। কিন্তু তাঁহার এই হঠকারিতার জন্ম পরে তিনি অন্তথ্য হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ব্রিটিশ শ্রমিকদলের সহকর্মীরাও তাঁহার এই কার্য্যে অন্যোদন করে নাই। শ্রমিকদল তথন "হিজ ম্যাজেষ্টিশ্ অপোজিসন্" হইতে "হিজ্ ম্যাজেষ্টিশ্ গভর্গমেণ্ট" জপে ফুটিবার উপক্রম করিতেছেন। এবং ভবিশ্বাহ মন্ত্রীদের পক্ষে বৈপ্লবিক রাজনীতি লইনা আলোচনা নিরাপদ নহে। সমন্ত্র নাই এই অজুহাত দেখাইরা তিনি সভাপতির পদত্যাগ করিলেন। এমন কি সম্ভেব সদত্যপদও ত্যাগ করিলেন। ছই তিন মাস পূর্বের্ব বাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া নৃষ্ক হইয়াছি, তাঁহার তান্ত্র ব্যক্তির এই আক্ষিক মত পরিবর্ত্তনে আমি বাথিত হইলাম।

যাহা হউক অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি দামান্তাবাদ-বিধোধী দজ্যের পৃষ্ঠপোষক ইইলেন। ইহাদের মধ্যে আইনষ্টাইন, মাদাম সান ইয়াৎ সেন এবং আমার মনে

# ক্রসেল্স্-এ নির্য্যাতিত সম্মেলন

হয় রোম্যা রোল্যাও ছিলেন। কিন্তু পরে প্যালেষ্টাইনে আরব ও ইছদী কলহে সঙ্গের আরব প্রীতিগুলক কার্য্যকলাপের সহিত একমত না হইতে পারিয়া কয়েক মাস পরে আইনষ্টাইন পদত্যাগ করেন।

ক্রমেল্স্ কংগ্রেস এবং পর পর বিভিন্ন স্থানে অন্তষ্ঠিত সজ্মের কমিটির অধিবেশন হইতে আমি পরাধীন দেশ ও উপনিবেশগুলির সমস্তা সম্পর্কে অনেক জ্ঞানসঞ্যু করিলাম। পাশ্চাতা শ্রমিক্রগতের আভাস্তরীণ সংঘর্ষ ও সংঘাত ইহার মধ্য দিয়া আমি অধিকতর স্পষ্টভাবে দেখিতে পারিলাম। ইতিপুর্ব্বেও আমি কিছু কিছু জানিতাম এবং পুঁথি-পুন্তকেও কিছু পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার জ্ঞানের পশ্চাতে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা বা ব্যক্তিগত যোগাযোগ ছিল না। এখন এই যোগাযোগের ফলে কোন সমস্থার সমুখীন হইলেই আমি বুঝিতে পারি, কোন অন্তর্নিহিত সংঘাতের ইহা প্রতিচ্ছবি। প্রমিকজগতে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক অপেক্ষা তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতি আমার সহাহভৃতি ছিল। যদের পর হইতে দিতীয় আন্তর্জাতিকের কার্যাকলাপ দেখিয়া আমি বিতফ ও বিরক্ত হইয়াছিলান। ইহার সর্ব্বপ্রধান সমর্থক ব্রিটিশ শ্রমিকদের আচরণ ও ব্যবহার সম্পর্কে ভারতে আমরা অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করিয়াছিলাম। এই কারণে সদিচ্ছা লইয়া আমি অনিবার্যারূপে ক্যানিজম-এর দিকে ঝু কিলাম। ইহার আর যে দোষই থাক অন্ততঃ ইহার ভণ্ডামি নাই এবং हेश माम्राजावामी नरह। हेश भेजवारमव अञ्चवर्छन नरह, रूकन ना, कम्रानिजय-अव সৃশ্বতত্ত্ব সন্বক্ষে আমি বিশেষ কিছু জানিতাম না। আমি অত্যন্ত সীমাবদ্ধরূপে ইহার মোটামুটি অবয়বের সহিত পরিচিত ছিলাম। ইহা এবং রুশিয়ার অভতপর্ব পরিবর্ত্তনের প্রতি আমি আরুষ্ট হইলাম। কিন্তু ক্যানিষ্টদের মতবাদের গোঁডামী, আক্রমণশীল ও কিয়ৎপরিমাণে স্থলকচির কার্য্যপ্রণালী এবং কাহারও সহিত মতে না মিলিলেই তাহাকে জাহান্নামে ঠেলিগ্ৰ' দিবার অভ্যাস দেখিয়া আমি মাঝে মাঝে বিরক্ত হইতাম। আমার মধ্যে এই প্র-ি কিয়াকে তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার বুর্জোয়া পদ্ধতিতে শিক্ষা ও লালনপালনের ফল বলিয়া অভিহিত করিবেন।

আমাদের সামাদাবাদ-বিরোধী সঙ্গের সভাগুলিতে ছোটখাট তর্কবিতর্কে আমি সাধারণতঃ এংলো-আমেরিকান সদস্যদের পক্ষ অবলয়ন করিয়া বসিতাম। ইহা আশ্চর্যা মনে হইতে পারে, কিন্তু আমাদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীর কতকটা সাদৃষ্য ছিল। অথবা অতিশয়োক্তিতে ভরা এবং আলম্বারিক আড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় রচিত প্রস্তাবস্থলি যথন প্রায় ঘোষণাপত্রের গ্রায় হইয়া উঠিত তথন আমরা সন্মিলিত ভাবে উহার প্রতিবাদ করিতাম। আমরা সংক্ষিপ্ত ও সরল প্রস্তাবের পক্ষপাতী ছিলাম, কিন্তু ইউরোপের প্রচলিত নীতি ঠিক ইহার বিপরীত। কথনও বা

ক্যানিষ্টদের সহিত অক্যাক্সের মতভেদ উপস্থিত হইত কিন্তু আমরা সহজেই আপোষ করিয়া ফেলিতাম। পরে আমরা দেশে ফিরিয়া আদায় আর এই সব সভায় যোগ দিতে পারি নাই। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিওলির বৈদেশিক ও ঔপনিবেশিক বিভাগগুলি ক্রমেল্ম্ কংগ্রেম দেখিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল। ব্রিটিশ পররাষ্ট্র বিভাগের খ্যাতনামা লেথক আনগুর তাঁহার একথানি পুস্তকে विषय द्यामाक्षकत वदः शास्त्राक्षीयक वर्गना नियारहन । कः त्यारम्य प्रात्माल বহু আন্তর্জাতিক গুপ্তচর ছিল, বিভিন্ন গোয়েন্দাবিভাগ হইতেও অনেকে প্রতিনিধি হইয়া আসিয়াছিলেন। একটি কৌতুককর দৃষ্টান্তের কথা আমার মনে चारह। जामात এकजन जारमित्रकान वृद्ध भारती थाकाकानीन क्रतामी शुश्रुहत বিভাগের একজন ফরাসী ভদ্রলোক তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসেন। কতকগুলি বিষয়ে থবর লইবার জন্ম বন্ধভাবেই তিনি দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। কাজের কথা শেষ হইলে তিনি আমেরিকান ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারেন কি না ? পূর্বের তাঁহার সহিত যে দেখা হইয়াছিল তাহা কি শারণ আছে ? আমেরিকান ভদ্রলোক অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া স্বীকার করিলেন যে, কোন কথাই আমার স্মরণ হইতেছে না। তথন গুপ্তচরটি বলিলেন যে, তিনি হাতে ও মুখে কাল রং মাথিয়া নিগ্রো প্রতিনিধিরূপে ক্রমেল্স কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলেন এবং সেইথানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

কোলনে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সজ্যের এক সভায় আমি যোগ দিয়াছিলাম।
সভার পর অদ্রবন্তী ভূসেল্ডফে, স্থাক্যো-ভ্যানজিটি সভায় যোগদানের জন্ত
আমাদের আহ্বান করা ইল। এই সভা ইইতে আমরা ফিরিতেছি এমন সময়
পুলিশ আমাদের ছাড়পত্র দেখিতে চাহিল। অনেকেরই সঙ্গে ছাড়পত্র ছিল,
কিন্তু আমি কয়েক ঘণ্টার জন্ত ভূসেল্ডফে বাইতেছি মনে করিয়া ছাড়পত্রটি
কোলনের হোটেলে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম। আমাকে পুলিশ ষ্টেসনে লইয়া
যাওয়া হইল। সৌভাগাক্রমে এক ইংরাজদম্পতিও আমার সঙ্গে ছিলেন।
সন্তবতঃ ইহারাও কোলনে পাসপোর্ট ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। টেলিফোনে
থোঁজথবর করার পর এক ঘণ্টা পরে পুলিশের বড় কন্তা সৌজন্তসহকারে
আমাদিগকে মৃক্তি দিলেন।

পরবর্ত্তীকালে সামাজ্যবাদ-বিরোধী-সঙ্ঘ নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রাথিয়াও অনেকটা ক্য়ানিজম্-এর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ি্র। আমার সহিত কেবলমাত্র চিঠিপত্রে ইহার সহিত সম্পর্ক ছিল। ১৯০১ সালে কংগ্রেসের সহিত গভর্গনেন্টের দিল্লী-চুক্তিতে আমি স্বাক্ষর করায় সঙ্ঘ আমার উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হুইলেন এবং আমার টিকি, মালা, পৈতা কাড়িয়া লইয়া জাতিচ্যুত করিলেন। সাদা কথায়,

# ক্রসেল্স্-এ নির্য্যাতিত সম্মেলন

একটি প্রস্তাব করিয়া আমাকে সঙ্গব হইতে বহিদ্ধৃত করা হইল। একথা স্বীকার করিতে আমার দ্বিনা নাই যে, সজ্ঞের পক্ষে বিরক্তির কারণ ঘটিয়াছিল। তথাপি ইহারা আমাকে কৈলিয়২ দিবার স্থ্যোগ দিতে পারিতেন। ১৯২৭-এর গ্রীমকালে পিতা ইউরোপে আদিলেন, আমি ভিনিসে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাহার পর কয়েকমাস আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম। নভেম্বর মাসে সোভিয়েটের দশমবার্ষিক শ্বুতি উৎসব উপলক্ষে আমরা সকলে—পিতা, আমার স্বীও ছোট ভরী মস্বো বাত্রা করিলাম। শেষমুহুর্ত্তে ইহা ঠিক হইল এবং মস্কোতে আমরা মাত্র তিন চার দিন ছিলাম। তবুও আমরা স্ববী হইলাম, কেন না এই চোথের দেখাটুকুরও দাম আছে। নৃতন ক্রশিয়া সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করার পক্ষে ইহা কিছুই নহে। তবুও ক্রশিয়া সম্পর্কে কিছু পাঠ করিবার সময় ইহা হইতে সাহায়্য পাই। পিতার নিকট সোভিয়েট এবং য়ৌথ ধারণাগুলি সম্পূর্ণরূপে নৃতন। তিনি তাঁহার ব্যবহারশাস্ত্র ও নিয়্মতান্ত্রিকতার কাঠামো হইতে সহজে বাহির হইয়া কিছু দেখিতে পারেন না। তথাপি সঙ্গোতে তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে মৃধ্ব হইয়াছিলেন।

আমরা মস্কো থাকিতেই সাইমন কমিশনের কথা প্রথম ঘোষণা করা হইল।
মস্কোরই একথানা থবরের কাগজে ঐ সংব্ আমরা প্রথম পাঠ করি।
ক্ষেকদিন পরে লগুনে স্থার জন সাইমনের সহযোগীরূপে পিতা একটি প্রাতন
মানলায় প্রিভি কাউন্সিলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা একটি প্রাতন
জনিদারীঘটিত মামলা। বহুবর্ধপূর্দের ইহার স্কুচনায় আমি এই মামলার ভার
প্রহণ করিয়াছিলাম। এ সম্বন্ধ আমার আর কোন স্বার্থ ছিল না কিন্তু স্থার
জন সাইমনের অন্থরোধে পিতার সহিত একবার তাঁহার চেম্বারে পরামর্শ করিতে
গিয়াছিলাম। ১৯২৭ সাল শেষ হইয়া আসিল। আমরা ইউরোপে অনর্থক
অনেক সময় নষ্ট করিলাম। পিতা ইউরোপে না আসিলে হব ত আমরা প্রেরই
ফিরিয়া যাইতাম। ফিরিবার পথে দক্ষিণপূর্দ্ধ ইউরোপ, তুল্প এবং মিশরে
কিছুকাল কাটাইবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আর সময় করিয়া উঠিতে পারিলাম না।
বড়দিনের সময় মান্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দিবার জন্ম আমি তাড়াতাড়ি
ফিরিবার সন্ধর করিলাম। ডিসেম্বর মানের প্রথম ভাগে আমি স্থী, ভগ্নী ও
কন্যাসহ মার্সাই হইতে কল্যোগামী জাহাজে উঠিলাম। পিতা আরও তিন
মানের জন্ম ইউরোপে বহিয়া গোলেন।

# ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন এবং রাজনীতিতে যোগদান

মানদিক ও শারীরিক পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া আমি ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিলাম। আমার স্থ্রী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করিলেও তাঁহার স্বাস্থ্য ্ষ্ম অনেকটা ভাল হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার সম্বন্ধে আমার বিশেষ উৎকণ্ঠ। 🧺 না। ইতিপূর্বে বিধা-সংশয়ে আমার মনের মধ্যে যে অবস্থা ছিল তাহা দুর হইয়া গেল, আমি নৃতন শক্তি ও উদ্দীপনা অত্নত্তব করিতে লাগিলাম। আমার দৃষ্টি অনেক প্রদারিত হইয়াছে এবং জাতীয়তাবাদ আমার নিকট অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অসম্পূর্ণ নীতি বলিয়া মনে হইল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা, পর শাসন হইতে মুক্তি নিশ্চয়ই বড় কথা, কিন্তু উহার জন্ম প্রকৃত পথে অগ্রদর হওয়া আবশ্যক। সামাজিক স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র ও সমাজকে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা বাতীত কি দেশ কি ব্যক্তিবিশেষ কোনটাই সম্যক পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। আমি অত্নভব করিলাম যে, জগতের ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে আমার পরিষার ধারণা জন্মিয়াছে এবং দ্রুত পরিবর্তনশীল জগতের সমস্থাগুলি আমি অধিকতর আয়জের মধ্যে আনিতে পারিয়াছি। আমার অধ্যয়ন কেবল সমসাময়িক ঘটনা ও রাজনীতির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিমূলক অ্যান্ত বিষয়ও অধ্যয়ন করিয়াছি। ইউরোপ ও আমেরিকায় যে রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও সংস্কৃতিমূলক পরিবর্ত্তন চলিয়াছে তাহা মুশ্ধনেত্রে দেখিবার বস্তু। সোভিয়েট রুশিয়ায় কোন কোন অবাঞ্নীয় ব্যাপার থাকিলেও উহা আমাকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিল। মনে হইল, ইহা জগতের সন্মুখে এক নৃতন আশার বাণী প্রচার করিতেছে। বিংশ দশকের মন্যভাগে ইউরোপ আত্তন্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে—বুহৎ অর্থসঞ্চট, তথনও উপস্থিত হয় নাই। আমি এই ধারণা লইয়া ফিরিয়া আসিলাম যে, আত্মন্ত হইবার চেষ্টা বাহ্য ব্যাপার মাত্র, ভিতরে ভিতরে ইউরোপে ও সমগ্র জগতে ভূমিকম্প ও ভয়াবহ পরিবর্তনের সম্ভাবনা অদুর ভবিষ্যতের জন্ম অপেক্ষা করিতেছে।

জগতের এই সকল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত সম্পর্কে আমাদের স্বদেশবাসীকে স্থাশিক্ষিত করিয়া ভবিয়াতের সম্ভাবনার জন্ম প্রস্তুত রাখাই আমাদের আশু কর্ত্তব্য বলিয়া মনে ইইল। এই প্রস্তুত করা বহুলাংশে স্কম্পুষ্ট মতবাদের ভিত্তির উপর

# ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

প্রতিষ্ঠিত আদর্শ প্রচারের উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত ইহা নিঃসন্দেহ। অস্পষ্ট ও জটিল ঔপনিবেশিক স্বায়ন্ত-শাসনের প্রতাব হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক আমাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য স্পষ্ট করিয়া ব্রা উচিত। তাহার পর সামাজিক লক্ষ্যও নির্দিষ্ট করিতে হইবে। কিন্তু এখনই কংগ্রেসের নিকট এই পথে চলিবার দাবী উপস্থিত করা আমার নিকট অত্যাধিক প্রত্যাশা বলিয়া মনে হইল। কংগ্রেসী রাজনীতি জাতীয়তাবাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং ইহা অগ্রভাবে চিন্তা করিতে অনভ্যন্ত, তথাপি নৃত্ন স্থচনা করিতে হইবে। কংগ্রেসের বাহিরে শ্রমিক মহলে ও যুবকদের মধ্যে এই আদর্শ প্রচার করা যাইতে পারে। এই উদ্দেশ্যে আমি কংগ্রেসের অফিস সংক্রান্ত কার্য্য হইতে মৃক্তি চাহিলাম। কয়ের মাস পল্লী অঞ্চলে থাকিয়া জনসাধারণের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করিব এইরূপ একটা ইচ্ছা আমার ছিল। কিন্তু তাহা হইল না, ঘটনাচক্রে আমি কংগ্রেসী রাজনীতির আবর্গ্রে ভাসিয়া গেলাম।

মাল্রাজে উপস্থিত হইয়াই আমি এক ঘূর্ণিপাকের মধ্যে পড়িয়া পোলাম। পূর্ণস্বাধীনতার প্রস্তাব সহ এক গোছা প্রস্তাব আমি ওয়ার্কিং কমিটির দরবারে পেশ করিলাম। যুদ্ধের আশস্কা, দায়ায়ায়ানাদ-নিরোধী সজ্যের সহিত যোগ স্থাপন প্রভৃতি সমস্ত প্রস্তাবই কার্য্যকরী সমিতির সরকারী প্রস্তাব রূপে গৃহীত হইল। আমাকেই ঐগুলি কংগ্রেসের প্রকাশ্ম অধিবেশনে উপস্থিত করিতে হইল। ঐগুলি বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হইল দেখিয়া আমি আশ্বর্য হইলাম। এমন কি, মির্সেস আনি বেশান্ত পর্যান্ত স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। চারিদিক হইতে এত সমর্থন পাওয়া আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অত্যন্ত অসাচ্চন্দ্য বোধ করিতে লাগিলাম। মনে হইল, হয় প্রস্তাবগুলিকে বুরিতে কেহ চেষ্টা করিলেন না, না হয় ভূল ব্রিলেন। কংগ্রেসের পরে যথন স্বাধীনতা প্রস্তাব লইয়া বাদাম্বাদ উপস্থিত হইল, তথনই ইহা ব্রিলাম।

সাধারণতঃ কংগ্রেসে যে শ্রেণীর প্রস্তাব উপস্থাপিত হয় আমার প্রস্তাবগুলি অনেকাংশে তাহা হইতে পৃথক ছিল। এগুলির দৃষ্টিভদী ছিল নৃতন। অনেক কংগ্রেসপদ্বীই এগুলি পছন্দ করিলেন, অনেকের নিকট ইহা ভাল লাগিল না। কিন্তু কেইই বিশেষ প্রতিবাদ করিলেন না। সম্ভবতঃ তাঁহারা মনে করিলেন, এই প্রস্তাবগুলি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণামাত্র এবং ইহাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। অতএব ঐগুলি তাড়াতাড়ি পাশ করিয়া দিয়া অয় গুরুতর বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়াই ঐগুলি এড়ানর প্রকৃষ্ট পম্বা। স্বাধীনতা প্রস্তাব লইয়া মাদ্রাজে বিশেষ কিছু চাঞ্চল্য স্বাধী হই নাই, কিন্তু ত্ই-এক বংসর পরেই উহা কংগ্রেসে মৃথ্য হইয়া উঠিল এবং পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ লইয়া এক উদ্বেশ ভাবাবেশ জাগ্রত হইল।

গান্ধিজী মাপ্রান্ধ কংগ্রেসে উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু তিনি কোন আলোচনায় যোগ দেন নাই। কার্য্যকরী সমিতির সদস্য হইলেও তিনি উহার অধিবেশনে যোগ দেন নাই। স্বরাজ্য দলের উদ্ভবের পর হইতে তিনি কংগ্রেসের প্রতি এইরূপ অনাসক্তিই প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সর্ব্বদাই তাঁহার পরামর্শ লওয়া হইত এবং তাঁহার অগোচরে কোন প্রধান কান্ধ হইত না। আমি যে সকল প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলাম, সেগুলি তিনি অন্থ্যোদন করিলেন কি না ব্ঝিতে পারিলাম না। আমার মনে হইল, প্রস্তাবগুলির মতামত না হউক, বলিবার ভঙ্গী তাঁহার ভাল লাগে নাই। অশ্রে পরেও তিনি ঐগুলির কোন সমালোচনা করেন নাই। পিতা তথন উর্বোপে ছিলেন, অতএব তাঁহার মতামত জানা গেল না।

সাইমন কমিশনের নিলা ও উহা বর্জন করিবার একটি প্রস্তাব কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই উপস্থিত হইল এবং উহা আলোচনা প্রসঙ্গে স্বাধীনতা প্রস্তাবটিকে যে কেইই বিশেষ শুক্রত্ম দেন নাই, তাহা বুঝা গেল। এই প্রস্তাবের পরিশিষ্ট হিসাবে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্ম এক সর্ব্ধদল সম্মিলনীর প্রস্তাব হইল। ঐ প্রস্তাবে স্বাধীনতা বাহাদের ধারণার মধ্যে নাই, সেই মভারেটদের সহযোগিতা কামনা করা হইল। অথচ তাঁহারা বড়জোর একপ্রকার স্বায়ত্তশাসন প্র্যান্ধ অগ্রসর হইতে পারেন।

আমি আবার কংগ্রেসের সম্পাদক হইলাম। এই বংসরের সভাপতির ব্যক্তিগত অভিপ্রায় অনুসারে ইহা ঘটিল। ডাঃ আনসারী আমার দীর্ঘকালের প্রিয় বন্ধু, তাঁহাকে এড়ান কঠিন। এবং আমার নির্দেশে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাকে কার্য্যকরী করিতে হইলেও আমার সহযোগিতা আবশ্রুক। কিন্তু সর্বাদল সম্মিলনীর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় আমার প্রস্তাবগুলির গুরুত্ব অনেকাংশে কমিয়া গেল। সর্বাদল সম্মিলনীর মধ্যস্থতায় এবং অক্যান্ত কারণে মডারেটদের দিকে ঝুঁকিয়া কংগ্রেস নরমপর্য্বা ইটয়া উঠিতে পারে, এই আশঙ্কা হইতেই আমি বিশেষভাবে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলাম। কংগ্রেস তথন দোটানায় পডিয়া দোল থাইতেছিল। মডারেটীয় নীতির দিকে কংগ্রেস ঝুঁকিয়া না পড়ে এবং স্বাধীনতা লাভের লক্ষ্য যাহাতে কংগ্রেস ধরিয়া থাকে, আমি সেজতা যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

জাতীর রাষ্ট্র-মহাসভার অধিবেশনের সহিত আন্থ্যঞ্চিক আরও অনেক সভাসমিতি হইয়া থাকে। মাদ্রাজে এই বংসর প্রথম (এবং শেষ) রিপাবলিকানে কনফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। আমাকে সভাপতির পদ গ্রহণ করার জন্ম আহ্বান করা হইল। আমি নিজেকে একজন রিপাবলিক্যান বলিয়াই মনে করি, প্রস্থাবটি আমার ভাল লাগিল। কিন্ধু এই সম্মেলনের

# ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

উলোভাদের আমি চিনি না, তাহার উপর হঠাৎ ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া ওঠা এই শ্রেণীর ব্যাপারের সহিত জড়াইয়া পড়িতে আমার ইচ্ছা ছিল না। ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে আমি সভাপতি হইতে স্বীকৃত হইলাম; কিন্তু এক্ষপ্ত আমাকে পরে অমতাপ করিতে হইয়াছে। অক্যান্ত অনেক সমিতির মত রিপাবলিক্যান কনফারেক্সের স্থতিকাগারেই মৃত্যু হইল। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি পাইবার জন্ম আমি কয়েকমাস নিফল চেটা করিলাম। আমাদের দেশে এমন অনেক লোক আছে, যাহারা উৎসাহের সহিত নৃতন কাজ স্থক করে, কিন্তু কিছুকাল পরেই তাহা ছাড়িয়া অন্ত কিছু নৃতনের সন্ধানে বাহির হয়। আমরা কোন কাজে বৈর্যোর সহিত লাগিয়া থাকিতে পারি না বলিয়া যে অপবাদ আছে, তাহা অনেকাংশে সত্য।

মাদ্রাজ কংগ্রেদ অবদান হইবার পূর্বেই দিল্লী হইতে হাকিম আজমল থার মৃত্যুসংবাদ আদিল। তিনি কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি এবং অন্ততম প্রবীণ রাজনৈতিক ছিলেন। কংগ্রেদের নেতুমণ্ডলীতে তিনি অনন্তুসাধারণ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন রক্ষণশীলতার মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে কোন আধুনিকতা ছিল না। দিল্লীর মোগল আমলের শিক্ষাসভ্যতায় তিনি ভরপুর ছিলেন। তাঁহার অতিরিক্ত শিষ্টাচার, মন্তর কথা বলিবার ভঙ্গী এবং নিরাভরণ রসিকতায় সকলেই আনন্দিত হইতেন। তাঁহার আচরণ ছিল প্রাচীনকালের অভিজাতদের মত। তাঁহার অবয়বেও মোগল সমাটদের প্রতিক্বতির ছাপ ছিল। এই শ্রেণীর মাতুষ সচরাচর রাজনীতির বন্ধুর পথে পদার্পণ করেন না। আধুনিক "এজিটেটর"দের জালায় অন্থির হইয়া ইংরাজগণ যে সকল পুরাতন ধরণের মান্তুষের জন্ম বিলাপ করেন তিনি ছিলেন দেই শ্রেণীর মাত্রয। প্রথম জীবনে হাকিম সাহেব রাজনীতির দিকে ঘেঁসেন নাই। তিনি এক বৃহৎ চিকিৎসক পরিবারের কর্ত্তা ছিলেন এবং তাঁহার বহুবিস্তৃত চিকিৎসা ব্যবসায়েই ডুবিয়া থাকিতেন। ুদ্ধের শেষের দিকে তাঁহার পুরাতন বন্ধু ও সহকারী ডাক্তার আনসারীর প্রভাবে তিনি কংগ্রেসের দিকে আরুই হন। পরে পাঞ্চাবে সামরিক আইন ও থিলাফত সমস্রায় বিচলিত হইয়া তিনি গান্ধী নির্দিষ্ট অসহযোগ পদ্ধতি অনুমোদন করিয়াছিলেন। তিনি কংগ্রেদের মধ্যে প্রাচীন ও নবীনের মধ্যে যোগস্থ্রস্বরূপে ছিলেন। তাঁহার দ্ষ্টান্তে অনেক প্রাচীনপদ্ধী জাতীয় আন্দোলনের সমর্থক হইয়াছিলেন। এইভাবে উভয়দিকের সামগুল্র বিধান করিয়া তিনি জাতীয়দলের অগ্রগামিগণের শক্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে হিন্দুমুসলমানের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল। তিনি, উভয় সম্প্রদায়েরই সমান শ্রন্ধার পাত্র ছিলেন। গান্ধিজীও তাঁহাকে একজন বিশ্বন্ত বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুমূসলমান ব্যাপারে হাকিম

সাহেবের পরামর্শ ই তিনি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করিতেন। আমার পিতা ও হাকিমন্ত্রীর মধ্যে সংস্কৃতিগত ঐক্য থাকায় তাঁহাদের মধ্যে এক স্থাভাবিক প্রীতির বন্ধন ছিল।

প্রায় এক বংসর পূর্ব্বে হিন্দু মহাসভার কোন কোন নেতা আমাকে এই অপবাদ দিয়াছিলেন যে, পারসীক সংস্কৃতির ভিত্তিতে আমার শিক্ষার দোষে হিন্দু মনোভাব সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা গভীর। আমার মধ্যে কি সংস্কৃতি আছে, অথবা আদৌ আছে কি না, বলা আমার পক্ষে কিছু শক্ত। ছুলাকুমে পারসীক ভাষা আমি একেবারেই জানি না। তবে আমার পিতা ভারতীয় ও পারসীক সংস্কৃতির মিশ্র আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, ইহা সত্য। প্রাচীন দিল্লী দরবার হইতে সমগ্র উত্তর ভারতই ইহা উত্তরাধিকারস্থতে পাইয়াছে। এমন কি, এই অধঃপতনের যুগেও দিল্লী ও লক্ষ্ণে এই সংস্কৃতির তুই প্রধান কেন্দ্র। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের পারিপার্শিক অবস্থার সহিত সামঞ্জন্ত বিধানের আশ্চর্যা দক্ষতা ছিল। তাঁহারা যথন ভারতের সমতলক্ষেত্রে অবতরণ করেন তথন ভারতীয়-পারদীক সংস্কৃতিরই প্রাধান্ত ছিল। তাঁহারা উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে পারদী ও উর্দুভাষায় পণ্ডিত বলিয়া থ্যাতিমান হইয়াছিলেন। তারপর যথন ব্রিটশ যুগ আদিল তথন তাঁহারা পূর্বের মতই অতি ক্রত ইংরাঙ্গী ভাষা ও ইউরোপীয়ান সভ্যতা ও সংস্কৃতি আয়ন্ত করিতে লাগিলেন। এখনও ভারতে পারসীকৃ ভাষায় অনেক স্থপণ্ডিত রহিয়াছেন-স্থার তেজবাহাত্বর সপ্রদ এবং রাজা নরেন্দ্রনাথ এই তুই জনের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই কারণে পিতা ও হাকিম সাহেবের মধ্যে অনেক ঐক্য ছিল, এমন কি, অতাতকালে উভয় পরিবারের মধ্যে বে ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহার প্রমাণও তাঁহারা পাইয়াছিলেন। তাঁহাদের বন্ধুত্ব প্রগাঢ় হইয়াছিল এবং তাঁহারা পরস্পরক 'ভাই সাহেব' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাঁহাদের পারস্পরিক স্নেহবন্ধনের মধ্যে রাজনীতির স্থান অতি অন্তই ছিল। পারিবারিক জীবনে হাকিমজী অতিমাত্রার রক্ষণশীল ছিলেন। তিনি ও তাঁহার পরিবারের মত পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি আমি আর কোষাও দেখি নাই। অথচ হাকিমজী নিজে বিশাস করিতেন, স্ত্রী-বাবীনতা ব্যতীত কোন জাতির উন্নতি অসম্ভব। স্বাধীনতা আন্দোলনে তুর্কী-নারীরা যোগ দেওয়ায় তিনি আমার নিকট তাঁহাদের ভ্রমী প্রশংশা করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, তুর্কীর নারীদের জন্মই কামাল পাশা শাদলা লাভ করিয়াছেন।

হাকিম আজমন থাঁর মৃত্যুতে কংগ্রেম প্রচণ্ড আঘাত পাইল এবং কংগ্রেমের

### ভারতে প্রভ্যাবর্ত্তন

একজন শক্তিশালী ধনর্থকের অভাব ঘটিল। ইহার পর দিল্লীতে গেলেই আমরা একটা অভাব বোধ করিয়া থাকি, কেন না, দিল্লীর সহিত হাকিমজী এবং তাঁহার বিল্লীমারন মহলার বাড়ীর স্মৃতি অবিচ্ছেম্মভাবে জড়িত।

১৯২৮ সালের রাজনীতির দিক দিয়া বেশ প্রচুর কাজ চলিল। সর্ব্যক্তই নৃতন উৎসাহ ও নৃতন উদ্দীপনা এবং জনসাধারণের মধ্যে অগ্রগতির আকাজ্ঞাণ পরিলক্ষিত হইল। সম্ভবতঃ আমার অফুপস্থিতির সময় ধীরে ধীরে এই পরিবর্ত্তন আদিয়াছে। আমি ফিরিয়া আদিয়া ইহা লক্ষ্য করিলাম। ১৯২৬-এর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষ ছিল নিজ্জীব ও অবসয়, সম্ভবতঃ তথনও সে ১৯১৯-২২-এর পরের অবসাদ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তঃ তথনও সে ১৯১৯-২২-এর পরের অবসাদ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তঃ তথনও লোক কারতবর্ষ সতেজ সক্রিয় এবং অবরুদ্ধ শক্তির চেতনায় জাগ্রত। কারথানার শ্রমিক, কৃষক, মধ্যশ্রের যুবক এবং সাধারণভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়—সকলের মধ্যেই এই নবচেতনার লক্ষণ স্থপরিক্ষট।

ট্রেড ইউনিয়ন ( শ্রমিক ) আন্দোলন বিশেষ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল এবং সাত কি আট বংসর পূর্বের স্থাপিত নিখিল ভারত ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেস ইতিমধ্যে এক শক্তিশালী প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। ইহার শাথাপ্রশাথা ত বাড়িয়াছেই, উপরস্ক ইহার মত া ক্রমশঃ সংগ্রামশীল ও চরম হইয়া উঠিতেছে। প্রায়ই ধর্মঘট লাগিয়া আছে এবং শ্রেণীস্বার্থবোধ জাগ্রত হইতেছে। বস্ত্রশিল্প এবং রেলওয়ে শ্রমিকরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছিল। এবং ইহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছিল বোম্বাই গিরনী কামগার ইউনিয়ন ও জি, আই, পি, রেলওয়ে ইউনিয়ন। শ্রমিক নজ্মের পরিপুষ্টির দঙ্গে দঙ্গে অপরিহার্যারূপে তাহার মধ্যে পাশ্চাতা হইতে আভান্তরীণ কলহ ও ধ্বংসের বীজও আসিল। ভারতে ট্রেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন প্রতিষ্ঠালাভ না করিতে করিতেই ইহার মধ্যে দল ভাঙ্গাভাঞ্চি বিচ্ছেদ প্রতিযোগিতা এবং শক্রতার আশক্ষা উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে এ ল ছিল দিতীয় আন্তর্জাতিকের ভক্ত, একদল ততীয় আন্তর্জাতিকের অনুরাগী, একদল मः श्वात्रमुनक नत्रभभन्नी, अभवनन यानायुनि विश्वविक ও आमृन भविवर्खनकाभी। এই ছুই দলের মাঝারি অনেক রকম মতের লোক এবং স্থবিধাবাদীরাও ছিল। ত্রভাগ্যক্রমে সকল গণপ্রতিগানেই ইহাদের প্রাত্নভাব ঘটে।

কৃষক সম্প্রদায়েও চাঞ্চল্য দেখা দিল । যুক্তপ্রদেশের অবোধ্যা অঞ্চলে ঘন ঘন কৃষকদের প্রতিবাদ সভা হইতে লাগিল। নৃতন অবোধ্যা প্রজাস্বত্ব আইনে রামতদের জীবনস্বত্ব ও অহান্ত যে সকল অধিকার দিবার কথা ছিল, তাহার ফলে কার্য্যায়ে: কৃষকদের অবস্থার কোন উন্নতি হইল না। গুজরাটে ভূমিকর বৃদ্ধি লইয়া গভর্গমেন্টের সহিত কৃষকদের সংঘর্ষ ব্যাপকভাবে দেখা দিল। গুজরাটে

গভর্গমেন্টের সহিত রুষকদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। এই সংঘ্য সরদার ব্যক্তনার পাটেলের নেতৃত্বে বারদোলী সত্যাগ্রহরূপে দেখা দিল। এই আ্রেনির পরিচালন-নৈপুণ্য ভারতবর্ষ প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। বারদোলী কুষকেরা অনেকাংশে সাফলালাভ করিল। এই আন্দোলনে ভারতীয় রুষকদের মনে যে নৃত্ন আশার সঞ্চার হইল, সর্ব্বাপেক্ষা বড় সাফল্য তাহাই। রুষকদের দৃষ্টিতে বারদোলী আশা, সজ্ঞাক্তি এবং সাফল্যের প্রতীক হইয়া উঠিল।

১৯২৮ এর ভারতবর্ষে যুব আন্দোলন একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। দেশের সর্বাত্র যুবক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং প্রায়ই নানা স্থানে সন্মোলন হইত। এই সকল যুবক স্মিতির মধ্যে নানা স্থারেভেল ছিল। ধর্ম হইতে বৈপ্লবিক মতবাদ ও পদ্ধতি প্র্যান্ত এক এক দলে আলোচিত হইত। ইহাদের উত্তব ও কার্যাপদ্ধতির পার্থক্য সত্ত্বেও যুবক সন্মোলনগুলিতে সর্প্রাহ্র বর্তমান সময়ের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি মালোচিত হইত এবং বর্তমান ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের আগ্রহ বিশেষভাবে দেখা যাইত।

কেবল রাজনীতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে, এই বংসরে সাইমন কমিশন বয়কট এবং সর্বান সন্মিলনীই প্রধান ঘটনা। কংগ্রেসের বয়কট আন্দোলনে মডারেটগণ যোগ দেওয়ায় ইহা আশ্রুয়া সাফলালাভ করিল। কমিশন যেখানেই উপস্থিত হইতেন সেইখানেই বিরূপ অভার্থনার জন্ম সমবেত জনতা "গো বাাক্ সাইমন" (সাইমন ফিরিয়া যাও) বলিয়া চীৎকার করিত। ইহার ফলে ভারতের সাধারণ লোকের মধ্যে শুর জন সাইমনের নাম অপরিচিত হইয়া উঠিল এবং ইংরাজী ভাষার ঘুইটি শব্দ তাহারা শিখিল। ক্রমাগত ঐ চীৎকার শুনিয়া কমিশনের সদস্থরা নিশ্চয়ই বিরক্তি বোধ করিতেন। তাহারা যখন ন্যা দিল্লীর ওয়েষ্টার্গ হোটেলে ছিলেন, তখন নৈশ অন্ধকারে ঐ শব্দ ভাসিয়া আসিত, এইরূপ একটা গল্প শুনিয়াছিলাম। রাত্রেও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ বিভাগাত্রক ধ্বনির ফলে তাহারা নিশ্চয়ই অত্যন্ত অস্বন্তিবোধ করিতেন। কিন্তু আসলে সামাজ্যের নৃতন রাজধানীর পরিত্যক্ত প্রান্তর্বাসী শৃগালেভ চীৎকারকেই তাহারা জনতার ধিকার বলিয়া ভ্রম করিয়াছিলেন।

সর্ব্বদল সন্মিলনীতে শাসনতন্ত্রের থসড়া করা বিশেষ কঠিন ছিল না।
গণতান্ত্রিক পার্লামেণ্টীয় পদ্ধতির শাসনতন্ত্র যে কেই সহজেই রচনা করিতে পারে।
কিন্তু প্রধান বিদ্ন অর্থাৎ একমাত্র বিদ্ন দেখা দিল, সম্প্রদায় বা সংখাালঘিষ্ঠদের
সমস্তা লইরা। সন্মেলনে চরম সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরাও ছিলেন;
সকলকে সন্মত করান স্থক্তিন হইয়া উঠিল। ইহা যেন সেই পুরাতন ও নিফল
ক্রিকা সন্মেলনের পুনর্ভিনয়। পিতা বসন্তকালে ইউবোপ ইইতে ফিরিয়া
উৎসাহের সহিত সন্মেলনে বোগ দিলেন। অবশেষে অত্যপথ না পাইয়া পিতার

### ভারতে প্রভ্যাবর্ত্তন

সভাপতিতে একটি ফুল্ল কমিটি গঠিত হইল। শাসনতন্ত্র রচনা এবং সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের ভার এই কমিটির উপর অপিত হইল। এই কমিটি, নেহক কমিটি এবং ইহার প্রকাশিত সিদ্ধান্ত নেহক রিপোর্ট রূপে স্থপরিচিত হইয়াছিল। স্থার তেজবাহাত্বর সম্প্রও এই কমিটির স্বস্থা ছিলেন এবং রিপোর্টের অংশবিশেষ ভাঁহারই রচনা।

আমি এই কণিটের সদপ্ত ছিলাম না, তবে কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে আমাকে অনেক কিছুই করিতে হইত। কিন্তু রেগানে আসল সমস্যা—ক্ষমতা ও অধিকার—সেথানে কাগজে কলমে শাসনতন্ত্র রচনা নিজল পণ্ডশ্রম মাত্র, ইহা ভাবিয়া আমি অত্যন্ত বিব্রত হইতাম। তাহার উপর কমিটি, উপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসন, এমন কি, কার্যাতঃ তাহা হইতেও অনেক কম লক্ষ্য স্থির করিরাছিলেন, আমার উহা ভাল বোধ হয় নাই। তবে যদি সাম্প্রদায়িক সমস্তার মীমাংসা হয়, এই আশায় আমি কমিটির গুরুত্ব অন্থত্তব করিয়াছিলাম। চুক্তিবা পারম্পরিক সমতি দ্বারা এই সমস্তার মীমাংসা আমি কথনও প্রত্যাশা করি নাই। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থাকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ না করিলে কোন মীমাংসাই সম্ভবপর নহে। তবে যদি অধিকাংশ ব্যক্তি সাময়িক ভাবেও কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে বর্ত্তমান অসম্ভোষ অনেকাংশে দুরীভূত হইবে এবং অন্যান্ত সমস্তাপ্তলির প্রতি দৃষ্টি দিবার অবসর পাওয়া যাইবে, এই কারণে ক্মিটির কান্ধে বাধা না দিয়া আমি যথাসাধ্য সাহান্ত্য করিতে লাগিলাম।

সাফল্য যেন মৃঠার মধ্যে আসিয়াছে বলিয়া মনে হইল। তুই তিনটি
ব্যাপারের মীমাংসা হইলেই সব চুকিয়া য়ায়। ইহার মধ্যে পাঞ্জাবের হিন্দু
মুসলমান-শিথ এই ত্রিধা বিভক্ত সমস্তাই হইল প্রধান। কমিটি এক অভিনব
উপায়ে এই সমস্তার বিচার করিলেন; তাঁহারা সমগ্রভাবে পাঞ্জাবকে গ্রহণ না
করিয়া পূর্ব্ব (হিন্দুপ্রধান), পশ্চিম (মুসলমান প্রধান) ও উত্তর-পূর্ব্ব (শিথপ্রধান)
—এই ভাবে ভাগ করিয়া সংখ্যাত্রপাতে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলেন।
কিন্তু সমস্তাই বার্থ হইল। পরস্পারের প্রতি ভয় ও অবিশ্বাস রহিয়াই গেল;
আর যত্টুকু অগ্রসর হইলে সমস্তা সমাধান হয়, কোন পক্ষই তত্টুকু অগ্রসর
হইলেন না।

কমিটির রিপোট বিবেচনা করিবার জন্ম লক্ষো-এ সর্বাদল সম্মেলন আহুত হইল। আমাদের মধ্যে অনেকে আবার এক দোটানায় পড়িলাম। আমরা সাম্প্রদায়িক সমস্থা সমাধানের প্রতিবন্ধকতা করিতে চাহি না, কিন্তু অন্ম দিকে স্বাধীনতার আদর্শে জলাঞ্জলি দেওয়াও আমাদের পক্ষে কঠিন। আমরা সম্মেলনের নিক্ট প্রার্থনা করিলাম এ সম্পর্কে প্রত্যেক দলের স্বতন্ধভাবে কাজ করিবার স্বাধীনতা স্বীকার করা হউক। অর্থাৎ কংগ্রেস তাহার স্বাধীনতার আদর্শ অক্ষুপ্র

রাখৃক, অত্যন্ত মভারেটদল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই আদর্শরপে গ্রহণ করন। কিন্তু পিতা রিপোর্ট হইতে একচুলও নড়িতে চাহিলেন না, অবস্থাবীনে তাঁহার পক্ষে উহা সম্ভবও ছিল না। তথন আমরা 'ইণ্ডিপেন্ডেন্ট লীগ-'এর পক্ষ হইতে (সন্মেলনে আমাদের সংখ্যা কম ছিল না) এই মর্ম্মে বিবৃত্তি দিলাম যে, স্বাধীনতার আদর্শ অপেক্ষা হীন যে সকল সিদ্ধান্ত হইবে, আমরা তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখিব না, তবে ইহা ম্পাই করিয়া বলিতে চাই যে, আমরা সম্মেলনের কাথ্যে কোন বাধা দিব না, সাম্প্রদায়িক সমস্যা স্মাধানের চেষ্টায় বিল্ল উৎপাদনের ইচ্ছা আমাদের আদৌ নাই।

এইরূপ প্রধান সমস্তায় এই শ্রেণীর মনোভাব অবশ্য বিশেষ কার্য্যকরী নয়। ইহা অনেকটা নিজিয় অবস্থা। আমাদের মনোভাবের কার্য্যকারিতা দেখাইবার জন্ত আমরা সেইদিনই "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ লীগ অফ ইণ্ডিয়া" প্রতিষ্ঠা করিলাম।

প্রস্তাবিত শাসনতম্বে মূল অধিকার সম্প্রকিত নবেশ্য মনোবারে তালুকলাবদের অমুরোধে সর্বাদল সম্মেলন, তাঁহাদের তালুকের উপর কায়েমী-স্বস্ত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া একটি ধারা জুড়িয়া দিলেন। ইহাতে আমি অত্যন্ত মন্মাহত হইলাম। অবশ্য সমস্ত শাসনতন্ত্রই ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তার ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি এই সকল বৃহৎ অর্দ্ধ-সামন্ততান্ত্রিক জনিশানীওলিব উপর ব্যক্তিগত অধিকার অব্যাহত ভাবে শাসনতম্বে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল, ইহা আমার নিকট অসহ বলিয়া বোধ হইল। স্পষ্ট বুঝা গেল যে, কংগ্রেসের নেতারা (অকংগ্রেদীরা ত বটেই) তাঁহাদের দলের অগ্রগামী অংশ অপেক্ষা বভ বভ ভুমাধিকারীদের সাহচ্যাই কামনা করেন। আমাদের অধিকাংশ নেতার স্হিত আমাদের ব্যবধান যে কত বেশী তাহা স্পষ্টই বুঝা গেল। এবং এই অবস্থায় আমার পক্ষে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কান্ধ করা অযৌক্তিক মনে হইল। "ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের" অন্তত্ম স্থাপ্যিতা বলিয়া আমি পদত্যাগ করিতে উন্নত হইলাম। কিন্তু কার্য্যকরী সমিতি ইহাতে সম্মত হইলেন না। তাঁহারা আমাকে এবং স্থভাষ বস্তুকে (ইনিও এই কারণে পদত্যাগ করিতে চাহিয়াছিলেন) বলিলেন যে, আমরা লীগের কান্ধ চালাইলেও তাহার সহিত কংগ্রেস্-কার্য্যের কোন সংঘর্ষের সম্ভাবনা নাই। অবশ্য কংগ্রেস ইতিপুর্ব্বেই স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির অন্তরোধে আমি আবার স্বীকৃত হইলাম। আমাকে ব্রাইয়া পদত্যাগ-পত্র প্রত্যাহার করান কত সোজা তাহা ভাবিয়া আশ্চর্যা হই। অনেকবার এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। আসলে কোন পক্ষত বিচ্ছেদের পক্ষপাতী ছিলেন না। এবং আমরা নানা ছলনায় বিক্রেদকে এডাইয়া গিয়াছি।

### ভারতে প্রভ্যাবর্ত্তন

গান্ধিজী সর্বাদল সম্মেলন অথবা কমিটি মিটিং-এ কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই। এমন কি, লক্ষ্ণো সম্মেলনেও তিনি উপস্থিত ছিলেন না।

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন ইতস্ততঃ ঘুরিতেছিলেন এবং তাঁহাদের পশ্চাতে ক্লম্পতাকা ও বিপুল জনতার "গো-ব্যাক" ধ্বনি সমভাবেই চলিয়াছে। স্থানে স্থানে পুলিশের সহিত জনতার ছোটখাট সংঘর্ষ বাধিতেছিল। লাহোরে এই घটना চরমে উঠিল এবং সহসা সে সংবাদে সমগ্র দেশ বিক্ষুর হইয়া উঠিল। সাইমন কমিশন-বিরোধী—সহস্র সহস্র নরনারীর জনতার পুরোভাগে রাস্তার ধারে লালা লাজপং রায় দাঁড়াইয়া ছিলেন। জনৈক যুবক ইংরাজ পুলিশ কর্মচারী সকলের সম্মুথে তাঁহাকে প্রহার করে এবং তাঁহার বঙ্গে বেটন দিয়া আঘাত করে। লালাজী ত নহেনই, জনতাও কোন হিংসামূলক উপায় অবলম্বন করে নাই। এমন কি, তিনি এবং তাঁহার বহু সঙ্গী শান্তভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলেও পুলিশ কত্ত্বি ভীষণভাবে প্রস্তুত হইলেন। যদিও আমাদের মিছিলগুলি সর্বতোভাবে শান্তিপূর্ণ, তথাপি রাজপথে মিছিল পরিচালনকালে পুলিশের সহিত সংঘর্ষের আশক্ষা সর্ব্বদাই থাকে। লালাজী ইহা জানিতেন এবং সেজন্য যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। তথাপি অনাবশ্যক পাশবিক উপায়ে এই লাঞ্চনার বিবরণ শুনিয়া ভারতবর্ষের বিশাল জনসঙ্ঘ বিক্ষুর হইল। তথন, আমরা পুলিশের লাঠি চালনায় অভ্যন্ত হইয়া উঠি নাই। এবং আমাদের আত্মাভিমানের তীক্ষতা তথনও পুন: পুন: পাশবিক অত্যাচারে ভোঁতা হইয়া যায় নাই। আমাদের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নেতা এবং পাঞ্চাবের প্রধানতম ও জনপ্রিয় নেতার প্রতি এই শ্রেণীর দানবীয় ব্যবহারে সমগ্র দেশে, বিশেষ ভাবে উত্তর ভারতে. এক নিস্তন্ধ ক্রোধ ছডাইয়া পড়িল। আমরা কত অসহায়, কত নীচ যে আমাদের সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় নেতাকেও রক্ষা করিতে পারি না!

লালাজী দীর্ঘকাল হাদ্-বোগে ভূগিতেছিলেন, তাহার উপর বুকের এই আঘাতে তাঁহার দৈহিক অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। সম্ভবতঃ একজন স্বস্থকায় যুবকের পক্ষে এই আঘাত তেমন মারাত্মক হইত না। কিন্তু লালাজী যুবকও নহেন, স্বস্থকায়ও নহেন। কয়েক সপ্তাহ পরে তাঁহার মৃত্যুর সহিত এই আঘাতের সম্পর্ক কতথানি তাহা বলা কঠিন। কিন্তু চিকিৎসকেরা বলিয়াছিলেন, ইহার ফলে তাঁহার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। কিন্তু আমার মতে দৈহিক আঘাতের সহিত মানসিক যন্ত্রণায় লালাজী অধিকতর মর্মবেদনা অন্তত্তব করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত অপমান অপেক্ষা এই প্রহারকে জাতীয় অবমাননা-র্মপে গ্রহণ করিয়া তিনি অতান্ত তিক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

এই জাতীয় অবমাননা ভারতবর্ষের বুকে ফুর্বহ বোঝার মত চাপিয়া বিদিল। তাহার পরেই লালাজীর মৃত্যুসংবাদ অপরিহার্যারূপে ঐ প্রহারের বেদনার সহিত

যুক্ত হইয়া চুঃখকে ক্রোধ ও ঘুণায় পরিণত করিল। ইহা পূর্ণভাবে হনয়শ্বম করিলেই আমরা পরবর্তী ঘটনাগুলির মর্মগ্রহণে সক্ষম হইব। ভগং দিং-এর আবির্ভাব এবং উত্তর ভারতে তাঁহার সহসা বিশায়কর জনপ্রিয়তা আমরা দেখিয়াছি। অন্তর্নিহিত মূল কারণগুলি এবং ঘটনা-পরম্পরা বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া কোন কার্য্য অথবা ব্যক্তির নিন্দা করা অতি সহজ। ভগং সিংকে পূর্বের্ব কেহ জানিত না, তঁহার জনপ্রিয়তার কারণ হিংসামূলক কার্য্য "টেরোরিজ্ম"-এর জন্ম নহে। টেরোরিষ্টরা গত ত্রিশ বংসর ধরিয়া কোন না কোন আকারে ভারতবর্ষে আছে। কিন্তু বাঙ্গলাদেশে প্রথম স্থচনার কথা ছাডিয়া দিলে আর কেহ ভগং দিং এর শতাংশের এক অংশও জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই। ইহা প্রত্যক্ষ সত্য, ইহাকে অম্বীকার না করিয়া স্বীকারই করিতে হয়, এবং আরও একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে যে, মাঝে মাঝে ্টনোরিন্তম মাথা চাড়া দিয়া উঠিলেও ইহাতে ভারতীয় যুবক সাধারণের আর কোন বাস্তব আকর্ষণ ছিল না। পনর বংসর অশ্রান্ত অহিংসা প্রচারের ফলে ভারতবর্ষের অবস্থার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এবং রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে টেরোরিজম-এর প্রতি জনসাধারণ অধিকতর উদাসীন, এমন কি বিরুদ্ধ মনোভাবাপন। সাধারণতঃ যে সকল শ্রেণী হইতে টেরোরিষ্ট সংগ্রহ করা হয় সেই নিম্ন-মধ্যশ্রেণী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় হিংসামূলক উপায়ের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রবল প্রচারকার্য্য দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। এই দলের অধীন কন্মীরা, যাহারা বৈপ্লবিক কার্যাপদ্ধতির বিষয় চিন্তা ক্রেন, তাঁহারাও এখন সম্পূর্ণরূপে বুঝি: :ছেন যে, টেরোরিজম্ দ্বারা বিপ্লব আসিতে পারে না; "টেরোরিজিম্" এক জরাজীর্ণ নিক্ষল উপায় মাত্র এবং উহা প্রকৃত বৈপ্লবিক কার্যাপদ্ধতির পথে বিল্ল-স্বরূপ। ভারতে ও অভাত স্থানে "টেরোরিজন্" আজকাল মরণোমুণ। ইহা অবগ্রাই গভর্ণনেটের দমননীতির ফল নহে। দমননীতি বড়জোর উহাকে চাপিয়া বাথিয়া কিম্বা নিক্ষিয় করিয়া রাথিতে পারে কিম্ব উৎথাত করিতে পারে না। জাগতিক ঘটনাপ্রবাহের মূল কারণ হইতেই "টেরোরিজম্" মরিতেছে। "টেরোরিজম" সাধারণতঃ কোন দেশের বৈপ্লবিক আগ্রহের শৈশবকাল হুচনা করে। এই স্তর উত্তীর্ণ হওয়ার দঙ্গে দঙ্গেই প্রধান বাহলক্ষণ হিসাবে "টেরোবিজম্"ও অন্তর্হিত হয়। স্থানীয় কারণ অথবা ব্যক্তিগত আক্রোশ হইতে মাঝে মাঝে ইহা ঘটিতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ধ নিঃসন্দেহে এই স্তর অতিক্রম করিয়াছে এবং আক্সিক ঘটনার অভিব্যক্তিও যে ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, ভারতের সমস্ত অধিবাদী হিংসা-মূলক উপায়ের উপর বিশ্বাস হারাইয়াছে। ব্যক্তিগত হিংসামূলক কার্য্য বা টেরোরিজনের উপর আস্থা অনেকেরই নাই, কিন্তু অধিকাংশ লোক ভাবেন যে.

### ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন

এমন এক সময় আসিবে যথন স্বাধীনতার জন্ম সশস্ত্র সংঘবদ্ধ স্থান্থের প্রয়োজন হইবে, যেমন অন্যান্ম দেশে হইয়াছে। অবশ্য অন্মকার দিনে ইহা কথার কথা মাত্র, কালই তাহার একমাত্র পরীক্ষক, তবে টেরোরিপ্রদের পদ্ধতির সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। অতএব ভগং সিং তাঁহার হিংসামূলক কার্য্যের জন্ম জনপ্রিয় হন নাই, সেই মূহুর্ত্তে তিনি লালা লাজপং রায়ের এবং জাতীয় সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, জনসাধারণ ইহাই মনে করিতে লাগিল। লোকের নিকট তিনি একটি প্রতীকর্পে প্রতিভাত হইলেন। তাঁহার কাজ লোকে ভূলিয়া গেল। এবং ক্ষেক মাসের মধ্যে পাঞ্জাবের প্রতি পল্লী-নগর এবং ক্ষ্মিনংশে উত্তর ভারতের অবশিষ্ট অঞ্চলেও তাঁহার নাম ধ্বনিত প্রতিশ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার নামে অসংখ্য সঙ্গীত রচিত হইল এবং তিনি আশ্চর্য্য জনপ্রিয়তা লাভ করিলেন।

मारेमन कमिनन উপলক্ষ্যে প্রহারের কিছু পরে লালা লাজপং রায় দিল্লীতে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির একটি অধিবেশনে যোগ দেন। তাঁহার দেহে তথনও আঘাতের চিহ্ন ছিল এবং তিনি তথনও ভুগিতেছিলেন। লক্ষ্ণে সর্বাদল সম্মেলনের পর এই অধিবেশনে কোন না কোন আকারে স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠিয়াছিল। আমার ঠিক ভাল করিয়া মনে নাই, তবে সারণ হয় ঐ বিষয়ে আমি বলিয়াছিলাম যে, এমন একটা সময় আসিয়াছে যথন কংগ্রেসকে ছুইটার একটা বাছিয়া লইতে হইবে। ব্ৰাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তুনমূলক বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী অথবা সংস্কারকামার উদ্দেশ্য ও উপায়—এই ছই পক্ষ। এই ব্জুতার কোন গুরুত্ব ছিল না, হয় ত আমি ইহা ভূলিয়াই যাইতাম। किन्छ नानाको देशात कान अथ मनात्माहन। कतात्र छेरा भरन आह्य। जिन আমাদিগকে সাবাধান করিয়া বলিলেন যে, আমরা যেন ব্রিটিশ শ্রমিকদলের নিকট কিছু প্রত্যাশা না করি, সম্ভতঃ আমার নিকট এই সাবধান-বাণীর কোন প্রয়োজন ছিল না, কেন না, আমি কোন দিনই ব্রিটিশ শ্রমিকদলের দরকারী নেতাদের অহুরাগী নহি। তাঁহারা যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন করিতেন, কিন্তা সামাজাবাদ-বিরোধী কাষ্য অথবা সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেন তাহা হইলেই আমি আশ্চর্যা হইতাম।

লাহোরে ফিরিয়া গিয়া লালাজী আমার বক্তৃতার বিভিন্ন বিষয় লইয়া তাঁহার সাপ্তাহিক পত্রিকা 'দি পীপল'-এ ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিগিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কেবল প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছিল, দ্বিতীয় প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার অসমাপ্ত নর্ব্বশেষ প্রবন্ধ এবং আমি বিবাদময় আগ্রহের সহিত উহা পাঠ কিন।ছিলান।

# যষ্টি সঞ্চালনের অভিজ্ঞতা

লালা লাজপং রায়ের লাঞ্চনা ও তাঁহার মৃত্যুর পর, সাইমন কমিশন যেখানেই বাইতে লাগিলেন, বিরূপ অভ্যর্থনা অধিকতর প্রবল হইল। লক্ষ্ণে-এ কমিশন আসিবার পূর্ব্ব হইতেই স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি "মভার্থনার" জন্ম প্রস্তুত হইতে লাগিল। কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতেই বড় বড় মিছিল, সভা প্রভৃতি হইতে লাগিল, প্রচারকার্যা ও বিরূপ অভ্যর্থনার মহলা চলিতে লাগিল। আমি লক্ষ্ণে-এ গিয়া এই সকল ব্যাপারে যোগ দিলাম। আমাদের প্রাথমিক উল্লোগ-পর্ব্ব স্থশুখল ও শাস্তিপূর্ণ হইলেও কর্তৃপক্ষ যে ব্যতিবাস্ত হইয়া পড়িয়াছেন তাহা ব্রা। গেল। তাঁহারা বাধা দিতে লাগিলেন এবং কতকগুলি অঞ্চলে মিছিল নিষিদ্ধ করিয়া দিলেন। এই সম্পর্কে আমার জীবনে এক নৃত্রন অভিক্ষতা লাভ হইল, আমার দেহে প্রথম পুলিশের লাঠি ও বেটনের আঘাত অনুভ্রব করিলাম।

যানবাহন যাতায়াতের অজুহাত দেখাইয়া শোভাষাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। আমরা স্থির করিলাম, এ সম্বন্ধে অভিযোগের কারণ না ঘটাইয়া অপেকাক্বত জন-বিরল রাস্তা দিয়া এক এক দলে ধোল জন করিয়া সভাস্থলে যাইব। স্বন্ধভাবে দেখিতে গেলে, ইহাও আদেশ ভঙ্গের মধ্যে পড়ে; কেন না, পতাকাসহ যোল জনকে একটি মিছিল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। আমি প্রথম যোল জনকে লইয়া অগ্রসর হইলাম, আমার বহু পশ্চাতে গোবিন্দবল্লভ পদ্ব দিতীয় দল লইয়। আসিতে লাগিলেন। জনহীন রাস্তা দিয়া আমি দল লইয়া হুইশত গজ অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময় পশ্চাতে অশ্বপদ্ধনি শুনিতে পাইলাম। আমরা পিছনে চাহিয়া দেখি প্রায় পঁচিশ জন অখারোহী পুলিশ আমাদের দিকে অতি ক্রত ঘোড়া চালাইয়া মাসিতেছে। অখারোহাঁ পুলিশ আমাদের উপর পড়িয়া দেই যোলজনের ক্ষুদ্র মিছিল ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। তারপর তাহারা বড় বড় বেটন ও লাঠি দিয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি চালিত হইয়া সেচ্ছাসেবকগণের কেহ রাস্তার ফুটপাতে উঠিল কেহ বা ছোট ছোট দোকানে আশ্রয় লইল। পুলিশ তাহাদের পিছনে পিছনে গিয়া প্রহার করিতে লাগিল। যথন দেখিলাম, ঘোড়াগুলি আমাদের উপর আসিয়া পড়িতেছে, তখন আমার মনেও আত্মরক্ষার ইচ্ছা জাগ্রত হইল। ইহা অত্যস্ত নৈরাগ্রপ্রদ দৃষ্য। কিন্তু আমার মনে এক ভাবান্তর ঘটিল; আমার পশ্চাতের स्विक्चारमवकरमत উপत कांठे পिछन, अथम आक्रमर आमि अठेन दिनाम।

### যষ্টি সঞ্চালনের অভিজ্ঞতা

আমি দেখিলাম রাস্তার মধ্যে আমি একা দাঁড়াইয়া আছি; আমার দিকে পুলিশেরা স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রহার করিতেছে। একরূপ অজ্ঞাতসারে েএকটু গা-ঢাকা দিবার জন্ম রাস্তার পাশের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর ম। পরমূহুর্ত্তেই থামিয়া মনে মনে বিচার করিয়া বুঝিলাম, আমার **পকে** অত্যন্ত অশোভনীয়। ইহা কয়েক নিমেযের ব্যাপার মাত্র, কিন্তু সেই দক ঘদের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে, সম্ভবতঃ কাপুরুষের মত ব্যবহারের দ্ধ আমার জাগ্রত আত্মাভিমানই কৃথিয়া দাঁড়াইল। তথাপি কাপুক্ষতা ও দর মধ্যে ব্যবধান অতি সামান্ত, আমি যে কোন দিকে ঝুঁ কিতে পারিতাম। ্যকিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষু মেলিয়া দেখি, একজন অশ্বারোহী পুলিশ ; নৃতন দীর্ঘ বেটন ঘুরাইতে ঘুরাইতে আমার দিকে আসিতেছে। আমি কে সন্মুখে অগ্রসর হইতে বলিয়া মাথা ঘুরাইয়া লইলাম—আবার মাথা ও রক্ষা করিবার এক অনিবার্য্য আবেগ। সে আমার পৃষ্ঠদেশে চুইবার কঠিন ত করিল। আমার মাথা ঘুরিয়া গেল, সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল কিন্ত া যে আমি সোজা দাড়াইয়া আছি ইহাতেই বিশ্বিত আনন্দে আপ্লুত াম। অল্পন্দণ পরেই পুলিশ সরিয়া সিয়া আমাদের পথরোধ করিয়া ইল। আমাদের স্বেচ্ছাসেবকেরা পুনরায় একত্রিত হইল, অনেকেরই দেহ ক্ত, কাহারও বা মাথা ফাটিয়াছে; এমন সময় পন্থ ও তাঁহার দল আসিয়া াদের সহিত যোগ দিলেন। তাঁহারাও প্রস্নত ংট্যাছিলেন। আমরা ল পুলিশের সম্মুখে বসিয়া পড়িলাম, সন্ধ্যার পূর্ব্ব পর্যান্ত আমরা এক ঘণ্টা কছু বেশী সময় বসিয়া রহিলাম। একদিকে বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা ায়া দাঁডাইলেন, অনুদিকে সংবাদ পাইয়া ক্রমে বৃহৎ জনতা জড় হইল। শবে সরকারী কর্মচারীরা আমাদিগকে বাইতে দিতে সম্মত হইলেন। যে রোহী পুলিশদল আমাদের উপর চড়াও হইয়া প্রহার করিয়াছিল, তাহারা গ আগে আমাদের রক্ষীদলের মত চলিতে লাগিল, পশ্চাতে আমরা অগ্রসর াম। এই কৃচ্ছ ঘটনা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিবার কারণ—ইহা আ্থার র মধ্যে কিছু রেথাপাত করিয়াছিল। যষ্টি সঞ্চালনের সন্মুখীন হওয়ার এবং ুৱ সহা করিবার শারীরিক শক্তির অন্নভৃতিতে আমার চিত্তে যে সম্ভোষ জন্মিল াতেই আমি দৈহিক বেদনা ভূলিয়া গেলাম। এবং আমি আশ্চ্যা হইলাম ঘটনার সময় এমন কি প্রহৃত হইবার কালেও, আমার মন বেশ স্বচ্ছ ছিল , আমি সচেত্রনভাবে আমার মনোভাব বিশ্লেষণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। প্রাথমিক মহলার প্রদিন প্রভাতে অধিকত্র প্রীক্ষার সম্মুখীন হইতে াকতর দৃঢ়তা লাভু করিলাম। আগামী প্রভাতে সাইমন কমিশন আসিতেচে ং আমাদের বৃহৎ মিছিল এবং বিরূপ অভ্যর্থনার জ্ঞ্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

পিতা তথন এলাহাবাদে ছিলেন। আমার আশকা হইল বে, প্রভাতে সংবাদপত্রে আমার প্রহারের বিবরণ পাঠ করিয়। তিনি এবং পরিবারবর্গ বিচলিত হইবেন। সেজল সন্ধার পর টেলিফোনযোগে তাঁহাকে জানাইলাম বে, আমরা সকলে ভালই আছি, কোন চিন্তার কারণ নাই। কিন্তু তথাপি তিনি ছশ্চিন্তাগ্রন্ত হইলেন, শান্ত হইয়। থাকা অসম্ভব ব্বিয়া তিনি মধা রাত্রিতে লক্ষ্ণৌ যাত্রার সকল্প করিলেন। তথন শেষ টেণ ছাড়িয়া সিয়াছে দেখিয়া তিনি মোটর বোগেই রওনা হইলেন। রান্তার কিছু বারা বিল্প পাইয়া তিনি ১৪৬ মাইল অতিক্রম করিয়া প্রান্তর্জান্তভাবে ভোর পাচটায় লক্ষ্ণৌ পৌছাইলেন।

তথন আমরা মিছিল করিয়া ঠেশনে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছি। আমরা যাহা পারিতাম না, পূর্বাদিনের সন্ধার ঘটনায় তাহাই হইরাছিল, অর্থাৎ উত্তেজিত জনতা স্থাবিদানয়ের প্রেক্টি দলে দলে টেশনের দিকে চলিতে লাগিল। নগরের নানা মহলা হইতে অগণিত ছোট ছোট মিছিল বাহির হইল এবং কংগ্রেম আঁফিস হইতে চার জন করিয়া এক এক সারিতে করেক সহস্র লোকের প্রধান মিছিল অগ্রসর হইল। আমরা এই প্রধান মিছিলে ছিলাম। ষ্টেশনের নিকটবর্তী হইবা মাত্র পুলিশ আনাদিপকে আটক করিল। তথন ষ্টেশনের সন্মধে প্রায় অর্দ্ধ বর্গ মাইল পরিমিত খোলা জায়গা ছিল. ( এখন এখানে নৃতন ষ্টেশন নির্মিত হইয়াছে ) আমরা দেইখানে গিয়া সারি দিয়া দাঁডাইলান। সেই মন্ত্রদানে আমানের মিছিল থাড়া দাঁড়াইনা বহিল, আমরা অগ্রসর হইবার কোন চেষ্টা করিলাম না। অনেক পদাতিক ও অশারোহাঁ পুলিশ ও দৈয়ানলও চারিদিকে মোতায়েন ছিল। বহু উংস্কুকু দর্শকও আদিয়া ময়দান ভরিয়া ফেলিল। সহসা আমরা দেখিলাম যে, দূরে কাহারা যেন জনতা ঠেলিয়া আসিতেছে। দেখিলাম পর পর ছই-তিন শ্রেণীতে বিভক্ত অধারোহী পুলিশ বা সৈত্যদল আমাদের দিকে ছটিয়া আসিতেছে এবং সম্মুপের জনতা দলিত মথিত হট্যা ময়দানে লুটোপুটি থাইতেছে। অশ্বারোহী দৈয়দলের এই আক্রমণের দশ্য দেখিতে স্থানর, কিন্তু অত্তিত আক্রমণে বিস্মিত নিরীহ দর্শক্দিগকে অশ্বপদতলে দলিত করার মত সকলণ দৃষ্ঠ খুব কমই আছে। বাহার। পশ্চাতে প্রিয়া যাইতেছে তাহাদের মধ্যে কেহ বা উত্থানশক্তি রহিত, কেহ বা মন্ত্রণায় গুড়াইতেছে। সমস্ত ময়দান যেন যুদ্ধক্ষেত্রের রূপ গার্ণ করিল। বিস্তু এই দশ্য দেখিয়া চিন্তা করিবার অবসর আর মিলিল না। অশ্বারোহীরা জ্বতবেগে আদিলা পড়িল। তাহাদের প্রথম শ্রেণীর দহিত আমাদের ঘন-সন্নিবিষ্ট শোভাযাত্রার সংঘর্ষ হুইল, আমরা আমাদের ভূমি ত্যাগ করিলাম না, নোজা দাঁজাইয়া রহিলাম। শেষ মুহুর্ত্তে সহসা সংবতরশ্মি অশ্বগুলি পিছনের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইল, তাহাদের সন্মুখের পা'গুলি আমাদের মাথার উপর শুক্তো

### যথ্নি সঞ্চালনের অভিজ্ঞতা

কাঁপিতে লাগিল। তার পর লাঠি ও বেটন দিয়া অখারোহী ও পদাতিক পুলিশ আন।দিগকৈ প্রহার করিতে লাগিল। এই প্রচণ্ড প্রহার পূর্বে দিনের সন্ধার মত আমার স্পষ্ট ধারণা আর কিছু রহিল না, আমার কেবল এইটুকুই মনে রহিল, আমাকে এইথানেই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, কিছুতেই পিছনে হটিব না। প্রহারের কলে আমি চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। এক অবক্ষম ক্রোধে প্রতিঘাত করিবার বাসনা জাগিল, ঘোড়া হইতে আমার সন্মুখন্ত পুলিশ অফিসারকে টানিয়া নামাইয়া আমি অবলীলাক্রমে তাহারই অপে আরোহণ করিতে পারি। কিন্তু দাঁর্ঘকালের শিক্ষা ও নিয়মান্তর্ক্তির কলে আমি সংম্ম রক্ষা করিলাম এবং আঘাত হইতে আমার ম্থমণ্ডল রক্ষা করা ছাড়া আমি হস্ত সঞ্চালন করি নাই এবং আমি আরও জানিতাম যে, আমাদের পক্ষ হইতে বিন্দুমাত্র আক্রমণের ভাব দেখাইলে ওলীবর্ষণ আরন্ত হইত এবং সেই পৈশাচিক বিয়োগান্ত ঘটনায় আমাদের বহুলোক গুলীবে আঘাতে প্রাণ হারাইত।

মনে হইতে লাগিল যেন দীর্ণকাল অতিবাহিত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ কয়েক মিনিট পরেই আমাদের প্রথম শ্রেণী শৃদ্ধলা রক্ষা করিয়া বীরে বীরে পিছু ইটিতে লাগিল। ইহার ফলে আমি অক্তান্ত সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খোলা জায়ণায় পড়িলান। কলে আরও লাঠির আঘাত পড়িতে লাগিল এবং সহসা বিরক্তির সহিত অন্তভব করিলাম, আমাকে কাহারা যেন মাটি হইতে শৃ্ন্তে তুলিয়া পিছন দিকে লইয়া গেল। আমার করেকজন যুবক বন্ধু আমার উপর আক্রমণের প্রকোপ অত্যবিক দেখিয়া আমাকে এইভাবে ক্ষা করিবার ব্যবস্থা ক্ষিত্র।

আমাদের মিছিলকারীরা প্রায় একশত ফুট ইটিয়া গিয়া পুনরায় শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাড়াইল। পুলিশও সরিয়া গিয়া প্রায় পঞ্চশ ফুট তফাতে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাড়াইরা রহিল। আমরা এই ভাবে মুখোমুখি দাড়াইয়া রহিলাম কিন্তু এই গোলমালের মূল কারণ খাহারা সেই সাইমন কমিশন ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে গোপনে অবতরণ করিলেন, কিন্তু তথাপি তাঁহারা কৃষ্ণপতাকাধারীদের হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন না। কিছুক্ষণ পর আমরা মিছিল সহ কংগ্রেস আফিসে ফিরিয়া গেলাম। সেখান হইতে যে যাহার গ্রুব্য স্থানে চলিয়া গেল। আমি পিতার নিকট গেলাম। তিনি উৎকৃতিত ভাবে আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন।

উত্তেজনার অবসানে আমি সর্বাধ্যে বেদনা ও অত্যন্ত ক্লান্তি অন্ত্তব করিলাম। আমার প্রতি অঙ্গ বিষাইয়া উঠিল। আমার শরীরের নানা স্থানে থেত্লান আঘাত এবং প্রহারের চিহ্ন। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমার কোন মর্মস্থানে আঘাত লাগে নাই। কিন্তু আমার অনেক ত্রাগা সঙ্গী গুরুতর আঘাতু গাইসাহিনান। আমার পার্ষে দণ্ডায়মান ছয় ফুটের অধিক উচ্চ গোবিক্স

বল্লভ পদ্বই প্রহারকারীদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। এবং তিনি এত গুরুতররূপে প্রস্তুত হইয়াছিলেন যে, দীর্ঘকাল তিনি মেরুদণ্ড সোজা কিম্বা সাধারণ কাজকর্ম করিতে পারেন নাই। আমার সহ্ম করিবার শক্তি এবং নিজের শরীর সম্পর্কে অহঙ্কারের জোরে এ যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম। কিন্তু প্রহার অপেক্ষাও ঐ সকল পুলিশের, বিশেষভাবে আক্রমণকারী উচ্চতর কর্মচারীদের অনেকগুলি মুথ আমার ম্মরণে আছে। আসল বেপরোয়া প্রহার চালাইয়াছিল ইউরোপীয়ান সার্জ্জেন্টরা, ভারতীয় কনেষ্টবলেরা অনেকটা মুদ্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিল। সেই মুখগুলিতে ঘৃণার ও রক্তলোলুপতার উন্মততা ফুটিয়া উঠিয়াছিল। লেশমাত্র সহাত্মভৃতি বা মন্বয়ত্বের চিহ্নও ছিল না। সম্ভবতঃ তথন আমাদের মুখগুলি দেখিলেও ঘুণারই উদ্রেক হইত। কার্য্যতঃ যদিও আমরা নিক্ষিয় ছিলাম, তাই বলিয়া আমাদের প্রতিপক্ষের প্রতি আমাদের क्रमर विन्छा अध्याप आर्वण छेड़ निया छेर्फ नारे किया आमानिशक सम्मद्र छ দেখাইতেছিল না। অথচ আমাদের পরস্পরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নাই, কোন বিদ্বেষ নাই, কোন ব্যক্তিগত কলহের কারণও নাই। সাময়িকভাবে আমরা যেন এক আশ্চর্য্য শক্তি দারা অভিভূত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্লিপ্ত হইতে नांशिनाम, जामारान्त इनम् ७ मनरक राम देश मवरन हाशिमा धतिन। এवः আমাদের হৃদয়ে বহু বিমিশ্র ভাবের উদ্রেক করির। ইহা যেন আমাদিগকে তাহার হাতের অন্ধ যন্ত্র করিয়া তুলিল। অন্ধেরই মত আমরা সংঘর্ষে মাতিলাম, কিন্তু কেন এই সংঘর্ষ, আমরা কোথায় চলিয়াছি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ঘটনার উত্তেজনায় আমরা যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইলামু, কিন্তু ইহা অবসানের অব্যবহিত পরেই প্রশ্ন জাগিল—ইহার পরিণাম কি ? ইহার পরিণতি কোথায় ?

#### ২৬

# ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

এই বংসর দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারের মধ্যে সাইমন কমিশন বয়কট্ ও সর্বন্ধদল সম্মেলন প্রধানভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। কিন্তু আমার নিজের কার্যপ্রপালী বেশীর ভাগ অন্তান্ত দিকে নিয়োজিত হইয়াছিল। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক হিদাবে আমি কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলি শক্তিশালী করিয়া তুলিতে চেষ্ট্রা করিতে লাগিলাম এবং সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তনগুলির প্রতিদেশবাদীর দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিবার দিকে ঝোঁক দিলাম। সর্ব্বদল

# ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

मत्यलन आभारतत थूर नीष्ट्र कत्रिवात जन्म छिष्टे। कत्रिराज्य रिष्ठा भाषाराज्य স্বাধীনতা প্রস্তাবটির প্রতি কংগ্রেসপদ্বিদের লক্ষ্য যাহাতে স্থির থাকে, সেই উদেশ্যও আমার ছিল। এই সকল কারণে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আমি অনেক বিশিষ্ট সভায় বক্তৃতা দ্বারা প্রচারকার্য্য করিতে লাগিলাম। ১৯২৮ সালে আমি পাঞ্জাব, মালাবার, দিল্লী ও যুক্ত প্রদেশের চারিটি প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিয়াছি। এই বংসর বাঙ্গলার যুবক সম্মেলনে এবং বোস্বাই-এর ছাত্রসম্মেলনে আমাকে সভাপতিত্ব করিতে হইয়াছে। মাঝে মাঝে যুক্ত প্রদেশের পল্লী অঞ্চলে এবং কদাচিং কারথানার শ্রমিকদের নিকটও আমাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছে। দর্মত্রই আমার বক্তৃতার বিষয়বস্তু একই ছিল, কেবল স্থানীয় অবস্থা এবং শ্রোতাদের লক্ষ্য করিয়া বলিবার ভঙ্গী পরিবর্ত্তন করিয়া লইতাম। সর্বব্রই আমি রাজনৈতিক স্বাধীনতার সহিত সামাজিক স্বাধীনতার কথাও বলিতাম এবং এই শেষোক্ত উদ্দেশ্য দিদ্ধির জন্মই রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রয়োজন, ইহা বলিতাম। সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। অত্যন্ত महीर्न वर्ष इट्टेल याद्याप्तत विकाश्य जाणीय वात्मानतन राक्रमण, पार्ट সকল কংগ্রেদকম্মী ও শিক্ষিত জনগণের মধ্যে উহা প্রচারে আমি অধিকতর আগ্রহ দেখাইতাম। আমাদের জাতীয়তাবাদীরা বক্তৃতাকালে অতীত মহিমা কীর্ত্তন করিতেন, বিদেশী শাসনে আমাদের আধ্যাত্মিক ও আর্থিক ক্ষতির কথা বলিতেন, জনসাধারণের তুঃপতুর্দশার কথা বলিতেন, আমাদের উপর পরশাসনের অপমানের কথা বুঝাইতেন, জাতীয় মধ্যালা উদ্ধারের জন্ম আমাদের স্বাধীনতা আবশ্যক এবং ইহার জন্ম দেশমাতৃকার বেদীমূলে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে, এই শ্রেণীর কথা বলিতেন। এই সকল পরিচিত কথায় প্রত্যেক ভারতবাসীর সদয় উদ্বেলিত হইত। এবং একজন স্বাহীয়তাবাদী হিসাবে এই সকল কথায় আমার চিত্তেও আবেগ উপস্থিত হইত। (কিন্তু আমি কথনও প্রাচীন ভারত অথবা অন্ত কোন প্রাচীনের অন্ধ অন্তরাগী ছিলাম না ) কিন্তু ইহার মধ্যে যদিও কিছু সত্য ছিল কিন্তু পুনঃ পুনঃ ঐ একই কথার পুনরাবৃত্তি করিতে করিতে উহা कियु भितिमार जीर्ग इहेया भिज़र छिन। এवः मकरनत मूर्य अकहे ज्ञा कथात প্রতিশ্বনির ফলে আমাদের সংঘর্ষের মর্ম্মকথা ও অক্যান্ত সমস্তা আলোচনা করিবার স্বযোগ হইত না। ইহাতে কেবল ভাবাবেগ উথলিয়া উঠিত, চিন্তা জাগ্ৰত হইত না।

ভারতে সমাজতম্বাদের প্রথম প্রচাবক আমি নহি, বস্ততঃ আমি অনেকের পশ্চাতে ছিলাম এবং অতিকটে এক এক পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছিলাম। তথন অক্যান্ত সকলে জলস্ত উন্ধাপিণ্ডের ক্যায় ফ্রত গতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন। শ্রমিকুদের টেড্ ইউনিয়ন আন্দোলন এবং যুবক সমিতিগুলির অধিকাংশই

মতবাদের দিক দিয়া নিশ্চিতই সমাজতান্ত্রিক। আমি যথন ১৯২৭-এর ডিসেম্বরে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করি তথন চারিদিকে এক প্রকার অস্পষ্ট সনাক্ষঃরাদের কথা হাওয়ায় ভাসিতেছে, এবং তাহার পূর্ব্বে অনেকে ব্যক্তিগতভাবে সমাজতান্ত্রিক ছিলেন। অধিকাংশ যদিও কল্পনারাজ্যে বিহার করিতেন তথাপি তাঁহারা ক্রমশং মার্কদ্ মতবাদের দারা প্রভাবান্থিত হইতেছিলেন। মৃষ্টিমেয় ব্যক্তি নিজেদের পুরাপুরি মার্কদ্-পয়্থী মনে করিতেন। দোভিয়েট ইউনিয়নের উন্নতি এবং বিশেষভাবে পঞ্চবার্থিক পরিকল্পনার ফলে ইউরোপ আমেরিকার মতই ভারতেও এই ভাব শিক্ড গাডিতেছিল।

সমাজতন্ত্রী কর্মীরূপে আমার কিছু থাতি রটিয়াছিল, তাহার কারণ আমি একজন বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী এবং কংগ্রেসের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্টিত ছিলাম। আরও অনেক থাতিনামা কংগ্রেসকর্মীও আমার মতই চিস্তা করিতেছিলেন। যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে ইহা বিশেষভাবে দেখা গিয়াছিল, এমন কি, আমরা ১৯২৬ সালেই একটি মোলায়েম সমাজতান্ত্রিক কার্যপদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছিলাম। জমিদার ও তালুকদার অধ্যমিত প্রদেশে ভূমির প্রশ্নই প্রণান। আমারা ঘোষণা করিলাম, ভূমি-সংক্রান্ত বর্ত্তমান ব্যবস্থা রহিত করিতে হইবে এবং ক্রযক ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন মধ্যস্বত্তাগী থাকিবে না। অত্যন্ত সাবধানতার সহিত এ সকল কথা আমাদের বলিতে হইত, কেন না, তথনও লোকে এই শ্রেণীর কথা শুনিতে অত্যন্ত হইরা উঠে নাই।

১৯২৯ সালে যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আরও কিছু অগ্রসর হইয় এক
সমাজতান্ত্রিক আদর্শে রচিত প্রস্তাব নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিতে উপস্থিত করিল।
গ্রীন্ধকালে উহার বোপাই অবিবেশনে যুক্ত প্রদেশের প্রস্তাবটির ভূমিকাট্রকু গৃহীত
হওয়ায় সমাজতহ্বাদের মূলনীতি স্বীক্ত হইল, তবে যুক্তপ্রদেশ-নির্দিষ্ট
কার্যাপদ্ধতি গ্রহণ করা সম্পর্কিত প্রস্তাব পরবতী কালের জন্ম স্থানিত রাখা হইল।
অনেকে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি ও যুক্ত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এই প্রস্তাবের
কথা ভূলিয়া গিয়া মনে করেন, সমাজতহ্বাদ ত্বই-এক বংসর হইল কংগ্রেস
আলোচিত হইতেছে। অবশ্য নিং ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি বিশেষ বিবেচনা না
করিয়াই ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সম্ববতঃ সদস্তাগণ কি করিলেন,
তাহা ব্রিতেই পারেন নাই।

'ইভিপেন্ডেট লীগ'-এর যুক্তপ্রাদেশিক শাথা। এই প্রদেশের প্রধান কংগ্রেদ কর্মীদের লইরাই গঠিত। দর্শ্বতোভাবে সমাজতান্ত্রিক ছিল; এবং বিভিন্ন মতাবলদী গঠিত কংগ্রেদ কমিটি অপেক্ষা মতবাদের দিক দিরা ইহা অনেক বেশী অগ্রপানী ছিল। 'ইভিপেন্ডেট লীগের' অন্ততম লক্ষ্য ছিল সামাজিক স্বাধীনতা। আমরা এই লীগকে সমস্ত ভারতে এক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে

# ক্রেড্ইউনিয়ন কংগ্রেস

পরিণত করিয়া স্বাধীনতা ও সমান্ত রূপনালের অন্তর্কলে প্রচারকার্য্য করার সক্ষয় করিয়াছিলাম। কিন্তু গুর্ভাগ্যক্রমে লীগের কার্যাক্ষেত্র যুক্ত প্রদেশের বাহিরে বিশেষ বিস্তৃতিলাভ করিল না। দেশে সমর্থনের অভাব ইহার কারণ নহে। আমাদের অধিকাংশ সদস্তই কংগ্রেসেরও বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন এবং কংগ্রেস মতবাদের দিক দিয়া স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ করায় তাঁহারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়াই সর্বাদা কাজ করিতেন। আর একটি কারণ এই বে, লীগের প্রাথমিক স্থাপিয়িতাদের মধ্যে অনেকে পরে প্রতিষ্ঠানের পরিপুষ্টিও বিকাশের দিকে ততটা মনোযোগ দিলেন না। তাঁহারা ইহাকে কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির উপর চাপ দিবার এবং কার্যাকরী সমিতির নির্ব্বাচনের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার আন্ত হিসাবে দেখিতে লাগিলেন। এই সকল কারণে লীগ শিথিল হইয়া পড়িল এবং ক্রে কংগ্রেস প্রবল ও সংগ্রামশীল হইয়া উঠায় অধিকাংশ অগ্রগামী কর্মীই ঐ দিকে ঝুঁকিলেন, ফলে লীগ তুর্বল হইয়া পড়িল। ১৯৩০-এ নির্ম্বান্তর প্রতিরোধ আন্দোলনের সঙ্গের সঙ্গেল লীগ কংগ্রেসের মধ্যে আ্রুসমর্পণ করিয়া বিলপ্ত হইল।

১৯২৮-এর শেযার্দ্ধে এবং ১৯২৯-এ আমি গ্রেফ্তার হইব, এই গুজব পুনঃ পুনং উঠিয়াছিল। সংবাদপত্তেও এই আশহা ব্যক্ত হইত এবং বন্ধ-বান্ধবদের নিকট হইতেও এ বিষয়ে সাবধানবাণী-সমন্বিত অনেক পত্র পাইতাম। আমার গ্রেফ তার যে আদন্ধ, অনেকে নিশ্চিতরপে সন্ধান পাইয়াই তাহা আমাকে জানাইতেন ৷ এই সকল লেখার প্রভাবে আমার মনেও এক অনিশ্চিত ভাবের উদয় হইল এবং আমিও প্রস্তুত হইয়াই থাকিতাম। জেলে যাওয়াটা জীবনের একটা স্থায়ী ব্যাপার নহে; ইহা ভাবিয়া ভবিয়াতের জন্ম আমি বিশেষ চিন্তা করিতাম না। এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আকস্মিক পরিবর্ত্তন এবং জেলে যাওয়া অনেক ভাল। মোটের উপর আমি নিজেকে পূর্ব্ধ হইতে প্রস্তুত রাখিবার যথেও সময় পাইয়াছিলাম, ( আমার পরিবারবর্গও ইহার জন্ম প্রস্তুত ছিলেন ) এবং আহ্বান আদিলে আমি উহা সহজেই গ্রহণ ক্ষিতে পারিব। কাজেই এই শ্রেণীর গুজবে আমার লাভই হইল, ইহার ফলে প্রত্যেকটি দিন এক প্রকার উত্তেজনার মধ্যে কাটিত; একটি দিনের স্বাধীনতাও কত মূল্যবান, যেন একটি দিন লাভ হইল। কিন্তু কার্য্যতঃ ১৯২৮ এবং ১৯২৯ অতিক্রম করিয়া ১৯৩০-এর এপ্রিল মাসে আমি গ্রেফ্তার হইয়াছিলাম। ইহার পর হইতে কারার বাহিরে আমার জীবনের কোন বাস্তব সতা ছিল না; অল্পদিনের জন্ম বাহিরে আসিয়াও নিজের গৃহে অপরিচিত অতিথির মৃত কাটাইয়াছি, লক্ষাহীনভাবে ভ্রমণ করিয়াছি। কাল কি হইবে জানিতাম না; সর্বাদাই কারাগারের আহ্বানের জন্ম উৎকর্ণ হইয়া থাকিতাম।

১৯২৮-এর শেষভাগে কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন আসর হইল। নির্ব্বাচিত সভাপতি ছিলেন আমার পিতা। তিনি সর্বাদল সম্মেলন এবং তাহার রিপোর্ট লইয়া অত্যন্ত ব্যন্ত এবং উহা কংগ্রেসে পাশ করাইয়া লইবার জন্য উদ্প্রীব। তিনি জানিতেন যে, উহাতে আমার সম্মতি নাই, কারণ স্বাধীনত। সম্পর্কে কোন আপোষ রফা আমার পক্ষে অসম্ভব; ইহাতে তিনি বিরক্ত ररेग्राছित्मत । आमत्रा এই विषया वर्ष এकটা তর্ক করিতাম না, কিন্তু উভয়ের মানসিক সংঘর্ষ উভয়েই অমুভব করিতাম, ত্বই পুথক পথে প্রস্থানের আবেগ অমুভব করিতাম। মতভেদ ইহার পূর্ব্বেও বহুবার ঘটিয়াছে এবং গুরুতর মতভেদ হেতু আমরা তুই পুথক রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়াছি, কিন্তু ইহার পূর্বের কিমা পরবর্ত্তীকালে এত অধিক মন ক্যাক্ষি কথনও হয় নাই। ইহাতে আমরা উভয়েই অত্যন্ত অস্থা হইয়াছিলাম। কলিকাতায় আসিয়া অবস্থা এমন দাঁডাইল যে, পিতা জানাইয়া দিলেন, কংগ্রেসে যদি তাঁহার मजान्यायी कार्या ना रुय.--वर्थार मर्खनन-मत्पानरात्र तिर्शार्टेव छेभव विठि প্রস্তাব যদি অধিকাংশের ভোটে গৃহীত না হয়, তাহা হইলে তিনি কংগ্রেদের সভাপতিত্ব করিবেন না। তাঁহার পক্ষে ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিসম্বত ও নিয়মতায়িক পথ। তাঁহার প্রতিপক্ষ এতথানির জন্ম প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া হতবুদ্ধি হইলেন। কংগ্রেদ ও অন্তর ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, সমালোচনা করিব, নিন্দা করিব অথচ দায়িত্ব গ্রহণের বেলা পিছাইয়া যাইব। মনের মধ্যে আশা থাকে य ममार्गाठनात करन প্রতিপক্ষ আমাদের স্থাবিধাতনকভাবে পথ পরিবর্ত্তন করিয়া লইবে, আমাদের হাতে, হাল ছাড়িয়া দিবে না। ভারত গভর্ণমেন্টের ব্যবস্থার মত, যেথানে আমাদের হাতে কোন দায়িত্ব দেওয়া হয় নাই. শাসন পরিষদ যেথানে অনপসরণীয় ও স্বৈরাচারী এবং যেথানে কেবলমাত্র স্মালোচনার পথ খোলা, (অবশ্র কার্যোর কথা স্বতম্ব ) সেখানে স্মালোচনা নেতিবাচক হইতে বাধ্য। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও যদি নেতিবাচক সমালোচনাকেও কাৰ্য্যকরী করিতে হয়, তাহা হইলেও মনের দিক দিয়া নিজেকে এমন করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হইবে যে, স্কুযোগ উপস্থিত হইলেই গভর্ণমেণ্টের দকল বিভাগের—শাসন ও সামরিক, আভান্তরীণ ও আন্তর্জাতিক—দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা গ্রহণ করিতে কোন দ্বিধা থাকিবে না। কিন্তু আংশিক নিয়ন্ত্রণের আকাজ্জা, ( বেমন আমাদের মডারেটগণ সমর-বিভাগ সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন ) নিজেদের অক্ষমতা স্বীকারেরই নামান্তর এবং তাহাতে সমালোচনান কোন জোর থাকে না।

সমালোচনা ও নিন্দা অথচ তাহার স্বাভাবিক পরিণামের দায়িত্ব গ্রহণের বেলায় পিছাইয়া পড়া গান্ধিজীর সমালোচকদের মধ্যেও দেখা গিয়াছে।

# ক্ষেত্ইউনিয়ন কংগ্ৰেস

কংগ্রেসের মধ্যে একদল লোক আছেন বাঁহার। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী পছন্দ করেন না এবং উহা তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও গান্ধিলীকে কংগ্রেস হইতে তাড়াইয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। এই মনোভাব খুব তুর্ব্বোধ্য নহে; কিন্তু ইহা কোন পক্ষের প্রতিই স্থবিচার নহে।

কলিকাতা কংগ্রেসেও এই প্রকারের বিদ্ধ উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষে ক্থাবার্ত্তা হইয়া একটা আপোষ-প্রস্তাব খাড়া করা হইল বটে, কিন্তু তাহাও ভাঙ্গিয়া গেল। সমস্ত ব্যাপারটাই বিশৃঙ্খল হইয়া উঠিল—কোন দিকেই কিছু व्या (शन ना। व्यवस्थिय करधारमत मून প্রস্তাব এইভাবে রচনা করা হইল যে, কংগ্রেদ দর্বনল দম্মেলনের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টকে জানাইয়া मिरवन ए, এक वरमरतंत्र मरधा औ भामनज्ञ गृशैज ना इटेरन करर्धम भूनतात्र স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ করিবে। ইহা এক বংসরের সময় দিয়া এক मिक्रग्रिश हत्रभावत में । मर्स्त्राम माम्यानात वित्यार्षे भृषे अभिनादि । স্বায়ত্তশাসনও চাওয়া হয় নাই, অতএব এই প্রস্তাবে কংগ্রেসকে যে স্বাণীনতার আদর্শ হইতে অনেকথানি নামিয়া আসিতে হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি এই প্রস্তাব দূরদর্শিতার পরিচায়ক, কেন না, ইহার ফলে সকলেরই অবাঞ্চনীয় ভেদ নিবারিত হইল এবং ঐক্যবদ্ধ কংগ্রেদ ১৯৩০-এর দংগ্রামের জগু প্রস্তুত হইতে লাগিল। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট যে এক বংসরের মধ্যে সর্বাদল সম্মেলনের প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না, ইন্য স্পষ্টই বুঝা গেল। সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল এবং দেশের যেরূপ অবস্থা তাহাতে বুঝা গেল, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব ব্যতীত ইহা কুতকাৰ্য্য হইবে না।

আমি কংগ্রেষের প্রকাশ্ম অধিবেশনে ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলাম; আমার প্রতিবাদ অবশ্য দ্বিনা সঙ্গুচিত হইয়াছিল। তথাপি আমি পুনরায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হইলাম। যাহাই ঘটুক না কেন, সম্পাদকের পদে আমি পাকেচক্রে আঠার মত লাগিয়া থাকি। কংগ্রেসী মহলে আমি যেন বিখ্যাত 'ভিকার অফ্রে'র ভূমিকা অভিনয় করিতেছি। া কোন সভাপতিই কংগ্রেষের সিংহাদনে উপনিবেশন ককন না কেন, আমাকে ঠিক সম্পাদকের পদে বিসিয়া প্রতিষ্ঠান চালাইবার কার্যাভার গ্রহণ করিতেই হইবে।

কলিকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনের কয়েকদিন পূর্বের, ঝরিয়ায় (কয়লা ধনি অঞ্চলে) নিঃ ভাঃ টেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। প্রথম ছই দিন আমি ইহার অধিবেশনে য়োগদান করিয়া কলিকাতা চলিয়া য়াই, ইহাই আমার প্রথম টেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে য়োগদান। য়দিও আমি কয়মকদের মধ্যে দীর্ঘকাল এবং কিছুকাল শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করিয়া কিয়২ পরিমাণে ক্রমপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলাম, তথাপি আমি টেড্ ইউনিয়ন আন্দোলনের

### ज । अर्जनाम ( नर्ज

वाहित्तरे हिनाम। आमि (मिथनाम, देवश्वविकत्मत्र महिक मः हात्रकत्मत्र भूताजन বিবাদ একই রূপ রহিয়াছে। কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যক্ত হওয়া. সামাজ্যবাদ-বিরোধী সভ্য, প্যান প্যাসিফিক ইউনিয়ন এবং জেনেভার আন্ত-জ্ঞাতিক শ্রমিক দম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ—এইগুলিই মতভেদের মুখ্য বিষয় ছিল। ইহা ছাড়াও কংগ্রেসের উভয় দলের মূলনীতি সম্পর্কে দৃষ্টি-ভঙ্গীর যথেষ্ট পার্থকা ছিল। পুরাতন টেড ইউনিয়নপন্থীরা রাজনীতি ক্ষেত্রে মডারেট, এবং তাঁহারা শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের যোগাযোগ স্থাপনে সন্দিগ্ধচিত্ত। তাঁহার। অতি সাবধানে শ্রমিকস্তনভ উপায়ে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতিসাধনে বিশ্বাসী। এই দলের নেতা এন, এম, যোশী, ইনি অনেকবার জেনেভার শ্রমিক সম্মেলনে গিয়াছেন। অগ্ত দল অধিকতর সংগ্রামশীল, রাজনৈতিক কার্যো বিশ্বাসী এবং প্রকাশ্যভাবে বৈপ্লবিক মতবাদ প্রচার করিয়া থাকেন। ইহাদের উপর কম্যুনিষ্ট অথবা কম্যুনিষ্ট ভারাপর ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব না থাকিলেও ইহার। বহুল পরিমাণে উহাদের দারা প্রভাবাহিত। বোদাই-এর কাপডের কলের শ্রমিকদল ইহাদের হাতে ছিল এবং ইহাদের নেতত্তে চালিত বোদাই-এ কাপডের কলে ধর্মঘট আংশিক সাফলা লাভ করিয়াছিল। গিরনী কামগার ইউনিয়ন নামক এক নৃত্যু শক্তিশালী শ্রমিক্সজ্ম বোদাই-এর শ্রমিক भरतन श्रावाण नां कविद्याष्ट्रिन । जि. बारे, भि द्वन अद्य रेडेनियन्त उभवन এই অগ্রগামী দলের যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

স্থচনা হইতেই ষ্টেভ্ ইউনিয়ন কংগ্রেদের কার্যকরী সমিতি এবং আফিস এন, এম, যোশী ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের বারা নিয়প্পিত হইত এবং যোশীই এই আন্দোলনের প্রস্তা। প্রথানী দল প্রমিক মহলে শক্তিশালী হইলেও, উপর হইতে নিয়প্রিত কার্যপ্রণালীর উপর তাহাদের কোন প্রভাব ছিল না। এই অসন্তোযজনক অবস্থা, প্রমিকদের মনোভাব ও উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার প্রতিক্ল। ইহার ফলে অসন্তোয় ও কলহ লাগিয়াই গাকিত; এবং অয়গ্রামীদল ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেদের ক্ষমতা হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেন। অহা দিকে ইহা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিতে গেলে ছই দলে বিভক্ত হইয়া পড়িবার আশক্ষাও ছিল। ভারতে প্রমিক আন্দোলন তথনও নৌবনে পদার্পণ করে নাই; ইহার অনেক দৌর্বল্য ছিল এবং অ-প্রমিক নেতারাই ইহা পরিচালন কবিতেন। এই অবস্থায় বাহিরের লোকেরা প্রমিক আন্দোলনের স্থ্যোগে স্বার্থসিন্ধির চেষ্টা করিবে ইহা স্বাভাবিক এবং ভারতে প্রমিক কংগ্রেদ ও ইউনিয়নে তাহাই দেখা যাইত। এন, এন, যোশী অবশ্র দীর্থকাল প্রমিক আন্দোলনে লিপ্ত থাকিয়া স্বীয় যোগ্যতা ও কুশলতা প্রমাণ করিয়াছেন, এমন কি বাহারাও ভারতীয় প্রমিক আন্দোলনে

# ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস

তাঁহার দেবার মহত্ব স্বীকার করেন। অক্যান্ত কয়েকজন মডারেট ও অগ্রগামী ব্যক্তির সম্বন্ধেও ইহা বলা যাইতে পারে।

ঝরিয়াতে আমার সহায়ভূতি অগ্রগামীদলের সহিতই ছিল, কিন্তু আমি নবাগত এবং ইহাদের গৃহন্ধন্দের মধ্যে প্রবেশের আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না বলিয়া আমি নিরপেক্ষ রহিলাম। আমার ঝরিয়া ত্যাগের পর টি, উ, সি'র নৃতন নির্ব্বাচন হইয়ছিল। আমি কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম, আমাকে আগামী বর্ষের জন্ত সভাপতি নির্ব্বাচিত করা হইয়ছে। মভারেট দল হইতেই আমার নাম প্রস্তাব করা হইয়াছিল, সম্ভবতঃ তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, অগ্রগামী দলের প্রস্তাবিত অন্ততম প্রার্থী যিনি একজন খাটি শ্রমিক (রেলকর্ম্মী) তাঁহাকে পরাজিত করিতে হইলে আমার নাম কাজে ল গিবে। যদি আমি সেদিন ঝরিয়ায় উপস্থিত থাকিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রমিক প্রার্থীর অন্তক্লে স্বীয় নাম প্রত্যাহার করিতাম। একজন অ-শ্রমিক ও নবাগতকে সহসা একেবারে সভাপতির পদে বরণ করা আমার নিকট অত্যন্ত অশোভনীয় বলিয়া মনে হইয়াছিল। ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের শৈশব ও দৌর্বলার ইহাও একটি প্রমাণ।

১৯২৮-এ বৃহ শ্রমিক-চাঞ্চল্য ও ধর্মঘট হইয়াছিল, ১৯২৯-এও তাহাব জ্বে চলিয়াছে। হতদ্বিদ্র অথচ সংগ্রামশীল বোধাই-এর কাপড়ের কলের শ্রমিকেরাই ধর্মঘটে অগ্রশী হইয়াছিল। বাঙ্গলার পাটকলগুলিতেও ব্যাপক গর্মঘট হইয়াছিল। জামসেদপুরের লোহার কারখানায়, সম্ভবতঃ রেলেও ধর্মঘট চলিতেছিল। জামসেদপুরের টিন-প্লেট ওরার্কসে ক্ষেক্মান ব্রিয়া দীর্ঘকালস্থায়ী ধর্মঘট সাহসের সহিত পরিচালিত হইতেছিল। জনসাধারনের সহাহাত্ততি স্বেও শক্তিশালী মালিক কোম্পানী (ব্যা অয়েল কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট) শ্রমিকলিগকে দলিত ও ছত্ত্রভঙ্গ ক্রিয়া লিয়াছিল।

তুই বংসর ধরিয়া শ্রমিকদের মধ্যে অশান্তি চলিল এবং তাহার কলে তাহাদের অবস্থা আরও থারাপ হইল। মহাযুদ্ধের পর ভারতবর্ষে কল করেগনার প্রভূত প্রসার ও উন্নতি হইয়াছিল এবং প্রচূর লাভ হইয়াছিল। 'চি ছয় বংসর ধরিয়া পাটের কল ও কাপড়ের কলে শতকরা ১০০ টাকা হইতে ১৫০ টাকা পর্যান্ত লাভ হইয়াছে। এই অসম্ভব হারে লাভের অদ্বের সবটাই মালিক অথবা অনীলাসদেশ পকেটে গিয়াছে, অথচ শ্রমিকদের অবস্থা পূর্ববংই ছিল। বেতনের হার যেমন কিঞ্চিং বাড়িয়াছিল, তেমনই আবার দ্রব্যুল্যও বাড়িয়াছিল। যথন এই ভাবে ছ হ করিয়া লক্ষ্ক লক্ষ্ক টাকা উপাজ্জিত হইতেছিল, তথন দরিদ্র শ্রমিকেরা জরাজীর্ণ কুটারে বাস করিতেছিল, নারীদের লক্ষ্কানিবারণের উপ্যোগী বৃত্বও ছিল না। বোষাই শ্রমিকদের অপেকাও কলিকাতার প্রাসাদ্মালা ইইতে অন্তিদ্রবৃত্তী পাটকলের শ্রমিকদের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় ছিল। অর্ধ্ধ-নয়া

### ष्ठ अध्यमान (नइत्र

শ্রীনা নারীরা উদরান্নের ভাড়নায় উদয়ান্ত শ্রম করিত, এবং তাহাদের শ্রমে ডাণ্ডি ও মাসগো এবং কিয়দংশে ভারতীয় পকেটে ঐশর্যোর স্রোতধারা অবিরাম প্রবাহিত থাকিত।

স্থানি কলকারধানা উত্তমদ্ধপে চলিলেও শ্রমিকদের অবস্থা পূর্ববংই ছিল এবং তাহারা বিশেষ লাভবান হয় নাই। কিন্তু স্থানিরে অবসানে, যথন মোটা হারে লাভ করা কঠিন ইইয়া উঠিল, তথন সমস্ত ভার গিয়া পড়িল শ্রমিকদের উপর। পুরাতন লাভের কথা সকলে ভূলিয়া গেল, কেন না, তাহা থরচ হইয়া গিয়াছে। প্রচুর লাভ না হইলে কলকারধানা চলিবে কিন্ধপে? অতএব কারধানায় শ্রমিক মহলে অনস্তোস ও অশান্তি দেখা দিল, বোঘাই-এর ব্যাপক ধর্মঘট দেখিয়া গভর্গমেন্ট ও মালিকগণ শন্ধিত হইলেন। সঙ্ঘ ও মতবাদের দিক দিয়া শ্রমিক আন্দোলন, শ্রেণী-সার্থসচেতন সংগ্রামেশীল ও ভ্রম্বর ইইয়া উঠিল। রাজনৈতিক আন্দোলনও ক্রত বিয়োর লাভ করিতেছিল; যদিও উভয় আন্দোলনই চলিতেছিল, তথাপি একের সহিত অপরের সম্পর্ক ছিল না। গভর্গমেন্ট ইহার পাশাপাশি ভবিদ্বং ভাবিয়া কিঞ্চিং উংক্তিত হইয়া উঠিলেন।

১৯২৯-এর মার্চ্চ মানে গভর্গমেন্ট অগ্রগামী দলের কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া সভ্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনকে সহসা আঘাত করিলেন। বোপাই গিরণী কামগার ইউনিয়নের নেতারা এবং বাশ্বলা, যুক্ত প্রদেশ ও পাঞ্চাবের শ্রমিক নেতারা গ্রেফ্তার হইলেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কম্যুনিষ্ট, কেহ বা কম্যুনিষ্টভাবাপন্ন এবং অক্যান্ত অনেক সাধারণ ট্রেড ইউনিয়নিষ্ট ছিলেন। ইহাই বিখ্যাত মীরাট বড়যন্ত্র মামলার স্থচনা। এই মামলা সাড়ে চারি বংসর ধরিয়া চলিয়াছিল।

মীরাটের আসামীদিগকে আদালতে সমর্থন করিবার জন্ম একটি কমিটি গঠিত হইল। আমার পিতা ঐ সমিতির সভাপতি এবং ডাঃ আনসারী, আমি ও অন্তান্ত অনেকে সভ্য ইইলাম। আমাদের কাজ অত্যন্ত কঠিন ইইল। টাকা সংগ্রহ করা সহজ ইইল না, কেন না, বৃঝা গেল—ধনী ব্যক্তিরা ক্যানিই, সোস্তালিই এবং শ্রমিক আন্দোলনকারীদের প্রতি বিশেষ সহাত্ত্তিসম্পন্ন নহেন। আইনজীবীরা উপাখ্যান-ক্ষিত পুরাপুরি এক পাউও নরমাংস না পাইলে কাজ করিবেন না বলিয়া কব্ল জবাব দিলেন। আমাদের কমিটিতে আমার পিতা এবং অন্তান্ত বিশ্যাত আইনজ্ঞ ছিলেন। পরামর্শ এবং অন্তান্ত নির্দেশের জন্ত তাঁহারা সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন। ইহাতে আমাদের এক পন্নসাও ব্যন্ত হইত না। কিছু মাদের পর মাস মীরাটে বিসিন্না কাজ করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব্পর ছিল না। অন্তান্ত বে সকল আইনজীবীর নিকট আমরা উপস্থিত ইইলাম, তাঁহারা এই মামলাকে যতটা সম্ভব অর্থ উপাজ্জনের যন্ত্র স্বঞ্জপ দেখিতে লাগিলেন।

### ঝটিকার পূর্ব্বাভাস

মীরাট মামলা ছাড়াও আমি এম, এন, রায়ের মামলা ও অন্তান্ত করেকটি মামলার তিষির সমিতির সদস্য ছিলাম। সর্ব্বেই আমি আমার সমব্যবসায়ীদের লোভ দেখিয়া বিশ্বিত ইইয়াছি। ১৯১৯-এ পাঞ্চাব সামরিক আইন সংক্রান্ত বাপারে আমি প্রথম আমন্ত্রিত ইই। একজন বিখ্যাত নেতৃহানীয় আইনজীবী তাঁহার পূরা ফী, অর্থাৎ প্রভৃত অর্থ দাবী করিয়াছিলেন। সামরিক আইনের হতভাগ্য আসামীদের মধ্যে একজন তাঁহার সমব্যবসায়ীও ছিলেন এবং অন্যান্য অনেককে ধার করিয়া, সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া তাঁহাকে মছুরী দিতে ইইয়াছিল। আমার সর্ব্বেশেষ অভিজ্ঞতা অধিকতর বেদনাবহ। আমারা দরিক্রতম প্রমিকদের নিকট পরসায় আধলায় যে অর্থ সংগ্রহ করিতাম তাহা মোটা অক্রের চেক লিথিয়া আইনজীবীদের দিতে ইইত। ইহা অত্যন্ত বিশায়কর। অথচ এ সমন্ত আয়োজন নিক্ষল। কি রাজনৈতিক কি প্রমিক্টিত মামলায় আমারা যতই আত্মপক্ষ সমর্থন করি না কেন কল প্রায়্ব সমানই হয়। মীরাট মামলার মত ব্যাপারে নানা কারণে আত্মপক্ষ সমর্থন অনিবার্যিরূপে আবশুক হইয়াছিল।

মীরাট মামলা তদ্বির সমিতি আসামীদিগকে লইয়া অত্যস্ত বিব্রত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিলেন এবং এক এক জনের পক্ষ সমর্থন-প্রণালী এক এক প্রকার এবং তাঁহাদের মধ্যেও কোনও ঐক্য ছিল না। ক্ষেক মাদের মধ্যেই সম্প্রা কমিটি তুলিয়া দিলাম এবং ব্যক্তিগতভাবে সাহায্য করিতে লাগিলাম। ক্রমে রাজনৈতিক ঘটনাবলী ঘনাইয়া উঠিল এবং ১৯০০-এ আমাদের সকলেই কারাগারে উপনীত হইলাম।

# <sup>২৭</sup> ঝটিকার পূর্বাভাস

১৯২৯-এ লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন। দশ বংসর পরে পাঞ্জাবে পুনরার কংগ্রেস ফিরিয়া আসিল। জনসাধারণের চিত্তে পূর্কান্থতি জাগুত হইল। জালিয়ান ওয়ালাবাগ, সামরিক আইন ও তাহার লাঞ্ছনা, অমৃতসর কংগ্রেস এবং তাহার পর অসহযোগ আন্দোলনের স্থচনা। এই সময়ের মধ্যে অনেক কিছুই ঘটিয়াছে—ভারতে বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিন্তু তবুও সৌসাদৃশ্রের অভাব নাই। রাজনৈতিক অস্তোব বাড়িতেছিল, সংঘর্ষ আসয় হইরা উঠিতেছিল। সমগ্র সেশের উপর সঙ্কটের রুক্ষক্রায়া ঘনাইয়া উঠিতেছিল।

আইন সভার চক্রে ঘূর্ণায়মান মৃষ্টিমেয় ব্যক্তি ব্যতীত দেশের লোক ব্যবস্থা পরিষদ অথবা প্রাদেশিক আইন সভাগুলির প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া উঠিতেছিল। গবর্ণমেন্টের প্রভুষকামী ও স্বৈরাচারী প্রকৃতির উপর এক আইন সভার জরাজীর্ণ শতক্তিয় আবরণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহারা কোনও মতে কাজ চালাইয়া ঘাইতেছিলেন এবং ইহাকেই কতকগুলি লোক ভারতের পার্লামেন্ট বলিয়া সাস্থনা লাভ করিত এবং সদক্ষরূপে ভাতা গ্রহণ করিত। ১৯২৮—এ সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকৃতিমূলক প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় ব্যবস্থা পরিষদ তাহার সর্বশেষ কৃতির প্রদর্শন ক্ষিনান্তিন।

পরে ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতির সহিত গভর্ণমেন্টের বিরোধ বাধিল। পরিয়দের স্বরাজী সভাপতি বিঠলভাই প্যাটেল তাঁহার স্বাধীনতাপ্রিয়তার জন্য গ্র্থমেণ্টের পক্ষে কণ্টক হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার পক্ষচেছদ করিবার আয়োজন হইল। এই ঘটনার প্রতি জনসাধারণ একবার চোথ মেলিয়া চাহিল মাত্র। কিন্তু মোটের উপর বাহিরের ঘটনাবলী জনমতকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়া রাথিয়াছিল। আমার পিতার কাউন্সিল-মোহ সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তিনি প্রায়ই বলিতেন, বর্তমান অবস্থায় আইন সভাগুলির কোনই সার্থকত। নাই। যে-কোন স্বযোগে তিনি উহা হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টায় ছিলেন। তাঁহার নিয়মত। ব্লিকতার অভাস্ত মন এবং আইনজীবীস্থলভ কার্যাপ্রণালীর উপর অনুরাগ সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত তুংখের সহিত এই দিন্ধান্তে উপনীত হইরাছিলেন যে, ভারতবর্ষে নিয়মতান্ত্রিক কার্য্যপদ্ধতি নিম্ফল ও মুল্যহীন। তিনি তাঁহার আইনজ্ঞ মনকে এই বলিয়া প্রবাধ দিতেন, ভারতবর্ষে বস্তুতঃ নিয়মতন্ত্র বলিয়া কিছু নাই এবং যেখানে ব্যক্তি বা প্রভুর দল যাতুকরের টুপির মব⊁হইতে খরগোস বাহির করিবার মত অপ্রত্যাশিতভাবে অভিনান্স বাহির করিতে পারেন, দেখানে আইন প্রণয়নেরও কোন বৈধ নীতির অভাব। প্রকৃতি ও সংস্থারের দিক দিয়া তিনি বৈপ্লবিক ছিলেন না : যদি ভারতবর্ষে বুর্জ্জোয়া-গণতম্বের মত কোন শাসনপদ্ধতি থাকিত, তাহা হুইলে তিনি নিঃসন্দেহে তাহার প্রধান সমর্থক হইতেন। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থায় এক নকল পার্লামেণ্টের কৌতুকাভিনয় লইয়। ভারতবর্ষে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি তিনি জনশঃ অধিকতর বিরক্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

কলিকাত। কংগ্রেদে আপোষ প্রস্তাবে যদিও গান্ধিল্পী হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন,
তথাপি তিনি রাজনীতি হইতে দ্বেই ছিলেন। অবশ্য তিনি ঘটনাবলীর পরিণতি
লক্ষ্য করিরাছিলেন এবং কংগ্রেদ নেতারাও প্রায়শঃই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ
করিতেন। কয়েক বংসর ধরিয়া তিনি প্রধানতঃ থাদি প্রচারেই ব্রতী ছিলেন।
তিনি পর্যায়ক্রনে প্রত্যেক প্রদেশে, প্রত্যেক জিলায়, প্রত্যেক উল্লেখ্যাগ্য

### ঝটিকার পূর্ব্বাভাস

নহবে এমন কি, প্রদ্র পল্লী অঞ্চলেও ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বেখানেই যাইতেন, প্রবৃহং জনতা সমবেত হইত। এই জন্ম পূর্বে হইতে শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা হইত, যাহাতে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী স্থানিরন্তিভাবে নির্বাহ হয়। এই রূপে বহুবার ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ,—পূর্ব্যাঞ্চলের গিরিমালা হইতে পাশ্চিম সম্প্রের তীর পর্যন্ত এই বিশাল দেশের প্রত্যেক অংশের পরিচয় তিনি লাভ করিয়াছিলেন। অন্য কোন্ মান্ত্র্য তাঁহার মত ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়াছে কি না আমি জানি না।

অতীতকালে অনেক কৌতুহলী বিখ্যাত ভ্রমণকারী তীর্থযাত্রীর আবেগ লইয়া দেশ পর্যাটন করিয়াছেন; কিন্তু তথন যানবাহন ছিল মন্থর এবং আজিকার দিনে রেল বা মোটরে এক বংসরে যাহা দেখা সম্ভব তথন সারাজীবনেও তাহা দেখা সম্ভব হইত না। গান্ধিজী ালে ও মোটরে ভ্রমণ করিতেন, তবে পদব্রজেও তিনি বহু ভ্রমণ করিয়াত্তেন। ইহার ফলে ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসী সম্পর্কে তাঁহার অভিজ্ঞতা অনুগুসাধারণ এবং এইভাবে লক্ষ লক্ষ নরনারীর সহিত তিনি ব্যক্তিগতভাবে নিলিয়াছেন। তিনিও তাঁহাদের চিনিয়াছেন, তাঁহারাও তাঁহাকে চিনিয়াছে। ১৯২৯-এ থাদি প্রচার উপলক্ষ্যে তিনি কয়েক সপ্তাহের জন্য যুক্ত প্রদেশে িলন। তখন প্রচণ্ড গ্রীমকাল। আমি কয়েকবার তাঁহার সদী হইয়াছিলাম এব এল্ল কয়েক দিন করিয়া তাঁহার সহিত ছিলাম। পূর্ণের অভিজ্ঞতা সত্তেও বৃহৎ জনতা দেখিয়া আমি বিস্মিত না হইয়া পারি নাই, বিশেষভাবে আমাদের পূর্ববাঞ্চলে গোরক্ষপুর প্রভৃতি জেলায় জনপ্রোত দেখিয়া দলে দলে পঙ্গপালের মত মনে হইত। পল্লী অঞ্চলে মোটরে যাইবার সময় আমরা কয়েক মাইল পরে পরেই দশ হইতে বিশ সহস্র জনতার দশ্বখীন হইতাম এবং ঐ দিবসের প্রধান সভায় লক্ষাধিক লোক সমবেত হইত। বড বড কয়েকটি বৃহৎ সহর ব্যতীত কোথাও বৈত্যতিক "লাউড স্পীকারের" বাবস্থা ছিল না এবং এই স্থবহুং জনতার পক্ষে আমাদের কথা শোনা অসম্ভব ছিল। সম্ভবতঃ তাহারা বক্তৃতা শুনিতে আসিত না, মহাআু शेর দর্শন লাভেই সম্ভূপ্ত হইত। অতিরিক্ত শ্রম না হয় এজন্য গান্ধিলী সাধারণতঃ অতি সংক্ষেপে বক্ততা করিতেন: অন্যথা দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই-ভাবে কাজ করা कठिन।

তঁহোর যুক্ত প্রদেশ ভ্রমণের সব সময় আমি তাঁহার সহিত ছিলাম না। আমাকে তাঁহার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। কাজেই তাঁহার দলের সংখা। বৃদ্ধি করা আমি সঙ্গত বিবেচনা করি নাই। জনতায় আমার আপত্তি ছিল না; কিন্তু তাই বলিয়া ঠেলাঠেলি, তাঁতাওঁতি, অপরের পায়ের তলায় পড়িয়া আহত হওয়া প্রতৃতি—যাহা গান্ধিজীর সঞ্চীদের অনিবায় নিয়তি—তাহার প্রতি আমি কোন

আকর্ষণ অমুভব করিতাম না। আমার হাতে অন্ত কাজ ছিল এবং রাজনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিণতির ফলে তুলনায় খাদির কাজ আমার নিকট অতি সামান্ত বোধ হইয়াছিল এবং সারাক্ষণ খাদির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করিবার ইচ্চাও আমার ছিল না। গান্ধিজীর এই শ্রেণীর অ-রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত থাকায় মাঝে মাঝে আমার রাগ হইত। তাঁহার মনের মধ্যে কি আছে, আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতাম না। এই সময়ে তিনি থাদির জন্ম অর্থ সংগ্রহ করিতেন এবং . প্রায়ই বলিতেন যে, "দবিদ্র নারায়ণ" দেবার জন্ম অর্থের আবশ্যক। ইহার অর্থ-কুটীর শিল্পের মধ্য দিয়া কর্মস্বষ্ট তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু ঐ শব্দটির মধ্যে দারিদ্রাকে মহিমান্বিত করিবার একটি ভাব আছে, যেন ঈশ্বর বিশেষভাবে দরিদ্রদের প্রভ এবং দরিদ্রাই তাঁহার বিশেষ প্রিয়। আমার মনে হয়, সর্ববিত্রই ধর্মভাবের এই সাধারণ মনোভাব আছে। কিন্তু আমার পক্ষে ইহা অস্থ। আমার মতে, দারিদ্র অত্যন্ত ঘুনার্হ। উহার সহিত যুদ্ধ করিয়া উহাকে উন্মূলিত করাই কর্ত্তব্য, উহাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নহে। কেন না, এই মনোভাব হইতে লোকে দারিদ্রাকে আক্রমণ না করিয়া যে ব্যবস্থা হইতে দারিদ্রোর উৎপত্তি হয়, লোক তাহা সমর্থন করে এবং যাহারা দারিদ্যের প্রতি যুদ্ধবিম্থ, তাহারা দারিন্দ্রের একটা সম্বত, শোভন ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে। তাহারা অভাবপূর্ণ জগং চিন্তা করিতেই অভান্ত, ইহজগতেই জীবনের সর্বপ্রকার প্রয়োজন প্রচুররূপে পাওয়া যায়, তাহা ধারণা করিতে পারে না, ইহাদের মতে জগতে চিরকাল ধনী এবং দরিদ্র থাকিবে।

এই বিষয় লইয়া মাঝে মাঝে আমার গান্ধিজার সহিত আলোচনা হইয়াছে। তিনি জােরের সহিত বলেন যে, ধনীরা তাহাদের ধন দরিদ্রদের পক্ষ হইতে অছি স্বরূপ রক্ষা করিতেছে, ইহাই মনে করিবে। ইহা অতি প্রাচীন মত। ইউরোপীয় মধ্যযুগে এবং ভারতবর্ষে ইহা সচরাচর শােনা যায়। আমি অকপটে স্বাকার করি, আমি ইহা বুঝিতে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম যে কেমন করিয়া একজন ব্যক্তি ধারণা করিতে পারে, এই উপায়ে সামাজিক সমস্যার সমাধান সম্ভবপর।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, বাবছা পরিষদ প্রায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, অতি অন্ন লোকই ইহার নীরস কাষ্যপ্রণালী লক্ষ্য করিত। সহসা একদিন কঠিন জাগরণ আদিল, ভগং সিং এবং বি, কে, দত্ত দর্শকের আসন হইতে সভার মেবেন্ন ছইটি বোমা নিক্ষেপ করিল। কেহ গুরুতর আহত হন নাই, সম্ভবতঃ বোমা নিক্ষেপের সে উদ্দেশ্যও ছিল না। অপরাধীরা পরে স্বীকার করিয়াছিল বে, কাহাকেও আহত করার ইচ্ছা তাহাদের ছিল না, একটা গোলমাল ও উত্তেজনা স্প্তেই তাহাদের লক্ষা ছিল।

### কটিকার পূর্ববাভাষ

তাহার। ব্যবস্থা পরিষদ এবং বাহিরেও চাঞ্চন্য স্বৃষ্টি করিয়াছিল। টেরোরিপ্রদের অন্তান্ত কাজ এরপ নিরাপদ ছিল না। লালা লাজপং রায়কে আঘাতকারী বলিয়া বর্ণিত একজন যুবক ইংরাজ পুলিশ কর্মচারীকে লাহোরে গুলী করিয়া হত্যা করা হয়। বাঙ্গলা ও অন্তান্ত স্থানেও টেরোরিপ্রকার্যপ্রশালীর পুনরারন্তের স্থচনা দেখা গিয়াছিল। কতকগুলি বড়যন্ত্রের মামলা লায়ের হইল এবং বিনা বিচারে বন্দী ও অন্তর্মণের সংখ্যা ক্রত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

লাহোর যড়যন্ত্র মামলায় আদালতের মধ্যে পুলিশ কতকগুলি অভ্তপুর্বন্ধ দুজের অবতারণা করিল, যাহার ফলে জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে এই মামলার উপর পতিত ইইল। আদালতে এবং কারাগারে এই শ্রেণীর হুর্ব্যবহারের প্রতিবাদস্বরূপ অধিকাংশ বন্দী অনশন-ত্রত গ্রহণ করিল। ইহার স্ফচনার কারণ আমি ভূলিয়া গিয়াছি। কিন্তু পরিণামে ইহা কয়েদীদের প্রতি ব্যবহারে, বিশেষতঃ রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের সমস্তায় পর্যাবসিত ইইয়াছিল। সপ্তাহের পর সপ্তাহ অনশন চলিতে লাগিল এবং দেশে যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। অভিযুক্তদের শারীরিক হুর্বলতার জন্ত তাহাদিগকে আদালতে লইয়া যাওয়া সন্তব ইইল না এবং পুন: পুন: মামলা স্থাগিত রাখিতে ইইল। ফলে, গভর্গমেন্ট এক আইন করিয়া দিলেন যে, আদালতে অভিযুক্ত এবং তাহাদের উকীলদের অন্তপন্থিতিতে তাহাদের বিচার চলিতে পারিবে। অন্ত দিকে বালাগ্রের ব্যবহার সম্পর্কেও তাহারা বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

অনশন ধর্মঘটের এক মাস পর আমি একবার লাহোরে গিয়াছিলাম। জেলে
গিয়া কয়েকজন বন্দীর সহিত আমাকে সাক্ষাৎ করার অস্থমতি দেওয়া হইল;
এই স্থযোগ আমি গ্রহণ করিলাম। এই প্রথম আমি ভগং সিং, য়তীন দাস
এবং আরও কয়েকজনকে দেখিলাম। ইহারা অত্যস্ত তুর্বল এবং শয়্যাশায়ী
হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের সহিত বেশীক্ষণ কথাবার্তা বলঃ লস্তব নহে। ভগং
সিংয়ের ম্থমওল কয়নীয়, বৃদ্ধি দীপ্ত এবং বিশেষভাবে প্রশাস্ত মনে হইল।
তাহার ম্থে কোন জোধের চিহ্ন ছিল না। তাহার ব্যবহার ও কথাবার্তা অত্যস্ত
ভদ্র। অবশ্য আমার মনে হয় এক মাস উপবাসের পর সকলকেই এইরূপ শাস্ত
দেখায়। যতীন দাস অধিকতর নয়, কুমারী কয়ার মত কোমল ও শাস্ত। য়ঝন
আমি তাহাকে দেখি, তথন তাহার অত্যন্ত য়য়ণা ছিল। ইহার কিছুদিন পরেই
একয়য়ী দিন উপবাসের ফলে তাহার মৃত্যু হয়।

ভগং দিংগ্রের কথায় মনে হইল, ১৯০৭ দালে লালা লাজপং রায়ের সহিত নির্বাদ্যিত তাহার খুল্লতাত দর্দার জ্ঞাজিং দিংহকে সে একবার দেখিতে চাহে,

অস্ততঃপক্ষে তাহার সংবাদ চাহে। তিনি দীর্ঘকাল বিদেশে নির্বাসিত। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করিতেছেন এমনি একটা গুজব ছিল বটে, কিন্তু আমি তাহার কোন সংবাদ পাই নাই; তিনি মৃত কি জীবিত, আমি জানি না।

যতীন দাদের মৃত্যুতে দেশব্যাপী চাঞ্চল্য স্পষ্ট হইল। ইহার ফলে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহারের প্রশ্ন মুখ্য হইয়া উঠিল এবং গভর্গনেন্ট ইহার অনুসন্ধানের জন্ম একটি কমিটি নিযুক্ত করিল। এই কমিটির সিদ্ধান্তের ' ফলে বন্দীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল। কিন্তু রাজনৈতিক বন্দীদের বিশেষ কোন শ্রেণী করা হইল না। এই সকল নৃতন নিয়মের কলে আশা করা গিয়াছিল যে, অবস্থার কিছু উন্নতি হইবে, কিন্তু কার্যাতঃ অল্প পার্থকাই হইয়াছে— বেমন ছিল তেমনি অসম্ভোষজনকই রহিয়াছে। ক্রমে গ্রীম, বর্যা গত হইয়া শরংকালের উদয় হইল। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনে ব্যস্ত হইলেন। এই নির্বাচনের প্রণালী অত্যন্ত দীর্ঘ এবং ইহাতে আগ্রন্থ হইতে অক্টোবর পর্যান্ত সময় লাগিল। ১৯২৯ সালে সকলে একবাকো গান্ধিল্পীকেই সমর্থন করিতে লাগিল। গান্ধিল্পীকে দ্বিতীয়বার কংগ্রেদের সভাপতিরূপে পাইবার এই আগ্রহ নিশ্চরই তাঁহাকে কংগ্রেদে অধিকতর সম্মানিত পদ দিবার জন্ম নহে; কেন না কয়েক বংসর ধরিয়াই তিনি কংগ্রেদের মহা সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন। যাহা হউক, সকলের ধারণা হুইল যে, সভ্যর্থ আসন্ন এবং কার্যাতঃ তাঁহাকেই ইহার নেতৃত্ব করিতে হুইবে। কাজেই এবার অস্ততঃ নামেও তিনি কংগ্রেদের সভাপতি হউন। ইহা ছাড়া, তিনি বাতীত সভাপতি পদের যোগা বাজি অন্ত কেই ছিলেন না।

অতএব, প্রাদেশিক কমিটিগুলি গাদ্ধিখাঁকেই সভাপতি পদে মনোনীত করিলেন। কিন্তু তিনি রাজী হইলেন না। তাঁহার আপত্তি তাঁর হইলেও যুক্তি তর্ক ধারা বুঝাইলে তিনি পুনর্জিবেচনা করিবেন, এইরপ আশা হইল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্ম লক্ষ্ণেয়ে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হইল এবং আমাদের ধারণা ছিল বে, তিনি রাজী হইবেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হইলেন না এবং শেষ মুহূর্তে আমার নাম উপস্থিত করিলেন। তাঁহার চূড়ান্ত আপত্তিতে সকলেই অবাক হইলেন এবং এই সন্ধটে পতিত হইয়া কিঞ্চিং বিরক্তও হইলেন। অন্য লোকের অভাবে অবশেষে বাধ্য হইয়া তাঁহারা আমাকেই নির্ম্বাচিত করিলেন।

এই নির্ম্বাচনে আনি যত বিরক্ত ও অপমানিত বোধ করিলাম, পূর্বের কথনও তাহা করি নাই। আনি যে এই সন্মান সম্পর্কে সচেতন নহি এমন নহে; ইহা এক মহং সন্মান। সাধারণভাবে নির্ম্বাচিত হইলে আনি আন্দিত হইতাম। কিন্তু সিংহ্রার নিয়া প্রবেশ না করিয়া, এমন কি সন্মুখের কোন দার নিয়া প্রবেশ ন

# ঝটিকার পূর্ব্বাভাষ

না করিয়া পশ্চাং দ্বার দিয়া হতভম্ব দর্শকর্বনের সম্মুখে আমি অপ্রত্যাশিতভাবে উপস্থিত হইলাম। তাঁহারা যথাসম্ভব ভব্যতা রক্ষা করিয়া তিক্ত ঔষধের মত আমাকে গলাধ্যকরণ করিলেন। আমার আত্মাভিমান আহত হইল এবং এই সম্মান ফিরাইয়া দিবার তীব্র আকাজ্জা জন্মিল। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে আমি এইরূপ নাটকীয় দৃশ্যের অবতারণা না করিয়া আত্মসম্বরণ করিলাম এবং ভারাক্রাস্ত হৃদয়ে দূরে সরিয়া গেলাম।

সম্ভবতঃ, এই দিদ্ধান্তে আমার পিতাই সর্বাণেক্ষা স্থগী হইয়াছিলেন। আমার রাজনীতি তাঁহার সম্পূর্ণ ভাল না লাগিলেও আমাকে তিনি অতিরিক্ত ভালবাসিতেন এবং আমার কল্যাণে স্থগী হইতেন। তিনি মাঝে মাঝে আমার সমালোচনা করিতেন এবং কর্কশ কথাও বলিতেন; কিন্তু অপরে তাঁহার সম্মুধে আমার নিন্দা করিলে তাঁহাকে তুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না।

আমার নির্ব্বাচন একদিকে যেমন বৃহৎ সন্মান, অন্তদিকে তেমনি গভীর দায়িত্ব। পিতার অবাবহিত পরেই পুত্রের সভাপতি পদ লাভ এক অভিনব ঘটনা। অনেকে বলেন যে, আমিই কংগ্রেসের সর্ব্বকনিষ্ঠ সভাপতি—তথন আমার বয়স চল্লিশ বংসর। কিন্তু ইহা সত্য নহে। আমার মনে হয়, গোখ লের বয়সপ্ত এইরূপ ছিল এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (যদিও আমা অপেকা বয়সে কিছু বড়) যথন সভাপতি হইয়ছিলেন তথন তাঁহার বয়স সম্ভবতঃ চল্লিশের নীচে ছিল। গোখ লের বয়স সথন ত্রিংশ-দশকের মধ্যে তথনই তিনি একজন প্রবাণ রাজনীতিক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন এবং আবুল কালাম আজাদ তাঁহার পান্তিত্যের অমুরূপ শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তির মত অবয়ব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। রাজনীতির পণ্ডিত বলিয়া আমার কোন খ্যাতি ছিল না এবং আমি একজন মহা পণ্ডিত ব্যক্তি এ অপবাদ কেহই আমাকে দেয় নাই। যদিও আমার চুল পাকিয়াছে এবং আমার অবয়বের পরিবর্ত্তন ইইয়াছে, তথাপি বয়য় ব্যক্তিব বলিয়া অপবাদের হাত হইতে এ যাবৎ নিম্কৃতি পাইয়া আদিতেছি।

লাহোর কংগ্রেস নিকটবর্ত্তী হইল। ইতিমধ্যে ঘটন রাজি যেন তাহার আভ্যন্তরীণ শক্তিতে সমুখে দৃঢ় পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছে। যে যতই সাহসিকতা দেখাক না কেন, ইহার উপর কাহারও হাত ছিল না। যেন এক বৃহং যন্ত্র অন্ধ্যতিতে চলিয়াছে এবং আম্বা তাহার ক্ষুম্র ক্ষুম্র চাকা মাত্র।

নিয়তির এই তুর্বার গতি রোধ করিবার জন্মই সম্ভবতঃ রুটিশ গৃভর্গনেণ্ট এক পদ অগ্রসর হইলেন এবং বড়লাট লর্ড আরুইন গোল টেবিল বৈঠকের বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণা-বাণী অতি কৌশলপূর্ণ ভাষার আবরণে প্রকাশিত হইল। ইহার অর্থ অনেক কিছু হইতে পারে অথবা কিছুই নহে এবং আমান্তের নিকট ইহা অনিশ্চিত বলিয়াই প্রতিভাত হইল। এমন কি, যদি এই

ঘোষণার মধ্যে সার পদার্থ কিছু থাকে, তাহা আমাদের প্রত্যাশা হইতে অনেক কম। বড়লাটের ঘোষণার অব্যবহিত পরেই অশোভনীয় ব্যস্ততার সহিত দিল্লীতে এক "নেতৃ-সম্মেলনের" আয়োজন হইল। বিভিন্ন দলের ব্যক্তিরাই ইহাতে আহুত হইলেন। গান্ধিজী গোলেন, আমার পিতাও গোলেন; বিঠলভাই প্যাটেল (তথনও ব্যবস্থা পরিষদের সভাপতি) সেধানে উপস্থিত হিলেন। শুর তেজ বাহাত্বর এবং অক্যান্ত মতারেট নেতারাও উপস্থিত হইলেন। একটি সম্মিলিত প্রত্যাব অথবা ইস্তাহার রচনা হইল এবং কতকগুলি সর্ত্তে বড়লাটের ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হইল। তবে ইহা উল্লেখ থাকিল যে, ঐগুলি জক্ষরী এবং উহা পূর্ণ করিতে হইবে। যদি গভর্গমেণ্ট ঐ গুলি গ্রহণ করেন, তবে সহযোগিতা করা হইবে। এই সর্ব্তর্ত্তলি\* অতি বাস্তব এবং দৃঢ় ছিল এবং ইহার ফলে বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারিত।

মডারেট এবং অন্থান্ত অগ্রগামী দলের প্রতিনিধিব'ন্তি এই প্রস্তাবে সন্মত করান নিশ্চমই একটা সাফলা। কিন্তু কংগ্রেসের দিক দিয়া ইহা অনেকাংশে অবতরণ; কিন্তু সন্মিলিত ঐক্যমতের দিক দিয়া ইহা উর্দ্ধে অবরোহণ। কিন্তু ইহার মধ্যেও ধ্বংসের বীজ ছিল। এই সর্ত্তওলিকে লইয়া অন্ততঃ তৃই পৃথক দৃষ্টিতে বিচার চলিল। কংগ্রেসপন্থীদের দৃষ্টিতে ইহা অত্যাবশ্রুক এবং অপরিহার্থা — যাহার কমে সহযোগিতা চলিতে পারে না। কেন না, ইহাই তাহাদের সর্ক্রনিয় প্রয়োজন। পরবর্ত্তী কার্য্যকরী সমিতির সভায় ইহা পরিকার করিয়া বাগা করা হইল এবং আরও স্থির হইল যে, মাত্র আগামী কংগ্রেসের অধিবেশন পর্যান্ত এই সর্ব্তত্তিলি বলবান থাকিবে। মুচারেটগণের মতে ঐ সর্ব্তত্তিলি হইল সর্ব্বোজ কাম্য কিন্তু সহযোগিতা অন্ধীকার করিয়া ঐ গুলির দাবী করা উচিত নহে। ঐ সর্ব্তত্তিলকে তৃহারা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিলেন, কিন্তু ঠিক সর্ব্ত হিসাবে দেখিলেন না।

পরে দেখা গেল, যদিও উহার একটি সর্ত্তও পূরণ হয় নাই এবং অক্টান্ত সহস্র সহস্র ব্যক্তির সহিত আমরা কারাগারে নিশ্দিপ্ত হইলাম, তব্ও আমাদের মভারেট ও রেসপনসিভিষ্ট বন্ধুরা—গাঁহার। আমাদের সহিত একত্রে ঘোষণা-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন—তাঁহারা আমাদের কারাধ্যক্ষদের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতে লাগিলেন। ইহা যে ঘটিরে, আমাদের অধিকাংশের মনেই এ আশ্দ্ধ। ছিল;

<sup>\*</sup> দর্বগুলি এই—(১) পূর্ব ঔপনিবেশিক স্বায়ন্তশাসনের ভিত্তির উপর প্রস্তাবিত বৈঠকের আলোচনা হইবে; (২) বৈঠকে কংগ্রেদের প্রতিনিধি সংখাই অধিক সংখ্যক হইবে; (৬) সমন্ত রাজনৈতিক বন্দীনিগকে মৃক্তি নিতে হইবে; (৬) এখন হইতেই বর্ত্তমান অবস্থার সহিত যথাসম্ভব সঙ্গতি রক্ষা করিয়া ভারত গভর্গমেন্ট ঔপনিবেশিক গ্রেপ্তিমেন্টের ধারায় কার্যপ্রশালী পরিচালন করিতে ধাকিবেন।

# ঝটিকার পূর্ব্বাভাষ

তথাপি কেহই এতটা প্রত্যাশা করি নাই। সম্মিলিত কার্যাপদ্ধতির আশাতেই কংগ্রেমপন্থীরা নিজেদের এতথানি নত করিয়াছিলেন এবং তেমনি মডারেটরাও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত নির্ব্বিচার ও নির্ব্বিবেক সহযোগিতা করিবার বিপ্র্বান করিবেন, ইহাই কথা ছিল। কংগ্রেদের সৈশ্য-সামস্তবৃন্ধকে সক্ষবন্ধ রাখিবার প্রাণপণ চেষ্টায় আমাদের মধ্যে কেহ কেহ এই আপোষ প্রস্তাবের সম্পর্কে তীত্র আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলাম। একটা বৃহৎ সংঘর্ষের সম্মুথে আমরা কিছুতেই কংগ্রেদে ভেদ স্বস্তি হইতে দিতে পারি না এবং আমাদের ওপ্রদত্ত সর্ভ্রতিল গভর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন না, ইহা স্পষ্টই বৃঝা গেল। ইহাতে আমাদের অবস্থা শক্তিশালী হইল এবং আমরা সহজেই কংগ্রেদের দক্ষিণপন্থীদের আমাদের সহিত টানিয়া লইয়া চলিলাম। আর ক্ষেক্ সপ্তাহ মাত্র বাকী, ভিদেশ্বে এবং লাহোর কংগ্রেদ অদুরবর্ত্তী।

তথাপি সন্মিলিত ইন্তাহার আমাদের অনেকের নিকট তিব্ত বটিকার মত মনে হইতে লাগিল। স্বাধীনতার দাবী পরিত্যাগ করা—এমন কি কল্পনায় কিবা অল্প সময়ের জন্মও—অত্যক্ত ভূল এবং মারাক্সক। তাহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, লাভের আশায় উহা একটা কৌশল মাত্র, স্বাধীনতা যে আমাদের নিকট অপরিহার্যা, উহা ব্যতীত আমরা যে কিছুতেই স্থবী হইব না এমন ব্যাপার নহে। অতএব আমি ইতন্ততঃ করিতে লাগিলাম এবং ইন্তাহারে দন্তথং করিতে অস্বীকার করিলাম। ( স্থভায বস্থ দৃঢ়তার সহিত স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলাম। ( স্থভায বস্থ দৃঢ়তার সহিত স্বাক্ষর করিতে অস্বীকার করিলেন) কিন্তু আমার পক্ষে ইহা নৃতন কথা নহে; বলিয়া কহিয়া আমাকে রাজী করিয়া নাম দন্তথং লওয়া হইল। তাহার পরেও অত্যন্ত অশান্তি লইয়া আমি চলিয়া আসিলাম এবং স্থির করিলাম, পরদিন কংগ্রেসের সভাপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিব। এই মর্ম্মে গাম্বিজীর নিকট একথানি পত্র দিলাম। যদিও আমি যথেষ্ট বিচলিত হইয়াছিলাম, তথাপি আমি যে এই কাজ দৃঢ় সন্ধলের সহিত করিয়াছিলাম, এমন মনে হয় না। গাম্বিজীর নিকট হইতে একথানি মধুর পত্র এবং তিন দিন চিন্তা করিয়া আমি শান্ত হইলাম।

লাহোর কংগ্রেদের অব্যবহিত পূর্বের আপোবের জন্ম আর একবার সর্ব্বশেষ চেটা করা হইল। বড়লাট লর্ড আক্রইনের সহিত সাক্ষাংশারের ব্যবস্থা হইল। কাহার মধ্যস্থতায় এই সাক্ষাংকারের ব্যবস্থা হইয়াছিল আমি জানিনা, কিন্তু আমার মতে বিঠলভাই প্যাটেলই প্রধান উল্যোক্তা ছিলেন। সাক্ষাংকারের সময় কংগ্রেদের পক্ষ হইতে গান্ধিজী এবং আমার পিতা উপস্থিত ছিলেন এবং মনে হয়, মিঃ জিলা, স্থার তেজ বাহাত্বর সপ্র্রু এবং সভাপতি প্যাটেলও উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাংকারে কোনও ফল হইল না, কোন সাধারণ

ভূমি নির্দিষ্ট হইল না এবং গভর্ণমেন্ট ও কংগ্রেস—এই তুই প্রধান পক্ষ পরস্পর হইতে বহুদ্রে প্রতিভাত হইলেন। অতএব, কংগ্রেসের পক্ষে অগ্রসর হওর। ছাড়া গত্যস্তর রহিল না। কলিকাতার প্রস্তাবান্ত্যায়ী বর্ষ শেষ হইয়া আদিলিক কংগ্রেসের চূড়ান্ত লক্ষ্যরূপে স্বাধীনতার আদর্শ ঘোষণা করিয়া উহা লাভিল জন্ম সংঘর্ষ চালাইবার আবশ্রুক উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

লাহোর কংগ্রেসের এই কয় সপ্তাহ পূর্বেক ক্ষেত্রান্তরে আমাকে আর একটি গুক্তর কাজ করিতে হইল। নাগপুরে নিধিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশনে এই বংসরের নির্দিষ্ট সভাপতিরূপে আমাকেই সভাপতিত্ব করিতে হইল। কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে একই ব্যক্তির পক্ষে জাতীয় কংগ্রেসে ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে মুগপং সভাপতিত্ব করা এক অনন্তসাধারণ ঘটনা। আমার আশা ছিল যে, যোগস্ত্ররূপে আমি এই উভয় প্রতিষ্ঠানকে অধিকতর ঘনিষ্ঠ করিব—জাতীয় কংগ্রেস অধিকতর সমাজতান্ত্রিক এবং অধিকতর গণপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে এবং জাতীয় সংঘর্ষের জন্ম শ্রমিকদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া তুলিবে।

কিন্তু সন্তবতঃ এ আশা নিফল, কেন না, জাতীয়তাবাদ নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়াই সমাজতান্ত্রিক বা সর্বহারাদের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। ক্ষান্তব্যর সমাজতান্ত্রিক বা সর্বহারাদের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। ক্ষান্তব্যর কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী বুর্জ্জোয়া হইলেও ইহাই দেশের বৈপ্লবিক শক্তির প্রতিনি। অতএব শ্রমিকশক্তি নিজেদের মতবাদ ও স্বাতন্ত্র্য সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়া ইহার সহিত সহযোগিতা ও ইহাকে সাহায্য করিতে পারে। আমি আশাকরিয়াছিলাম যে, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্যাপদ্ধতির গতিপথে কংগ্রেস অধিকতর চরম মতবাদ গ্রহণ করিয়া সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইবে। গত কয়েক বংসরে কংগ্রেস ক্রমক ও পল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। যদি এই গতি অব্যাহত থাকে তাহা হইলে একদিন কংগ্রেস বিরাট ক্রমক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে, কিন্তা অন্তর্ভাপক্ষে ক্রমকেরাও কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে। আমাদের যুক্ত-প্রদেশের বহু জিলা কংগ্রেস কমিটির অধিকাংশ সদস্তই ক্রমক; অবশ্র নেতৃত্ব মধ্যশ্রেণীর বৃদ্ধিজীবীদের হাতেই রহিয়াছে।

জাতীয় কংগ্রেস ও শ্রমিক কংগ্রেসের সম্পর্ক পদ্ধী ও নগরের অধিরত বিরোধের দ্বারা প্রভাবান্থিত হইবার সম্ভাবনা বিজ্ঞমান। কিন্তু ইংার সম্ভাবনা অদ্রপরাহত। বর্ত্তমানে নগরী হইতে মধ্যশ্রেণীর লোকেরাই জাতীয় কংগ্রেস নিরন্ত্রণ করিয়া থাকেন এবং যে পর্যান্ত জাতীয় স্বাধীনতার সমাধান না হইতেছে ততদিন রাষ্ট্রক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের প্রাধান্ত থাকিবে এবং দেশের চিত্তে জাতীয় ভাবই প্রবল শক্তিরূপে কার্য্য করিবে। তথাপি আমি কংগ্রেসের সহিত সংঘবন্ধ শ্রমিকশক্তির ঘনিষ্ঠতার পক্ষপাতী ছিলাম। এমন কি আমর্যা

# ঝটিকার পূর্ববাভাষ

শ্রমিক কংগ্রেসের প্রাদেশিক শাখা হইতে আমাদের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে প্রতিনিধি পাঠাইতে অন্পরোধ করিয়াছিলাম। অনেক কংগ্রেসপন্থী শ্রমিক আন্দোলনে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রমিক দলের অগ্রগামী অংশ কংগ্রেদ হইতে দূরে থাকিতেই ভালবাসিতেন। তাঁহারা কংগ্রেদ নেতাদের অবিশ্বাস করিতেন এবং শ্রমিকদের দিক হইতে তাঁহাদের মতবাদকে বুৰ্জ্জোয়া ও প্রগতিবিরোধী বলিতেন। কংগ্রেস যে জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান, তাহার নামেই সে প্রমাণ রহিয়াছে।

ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা তদন্ত করিবার জন্ম নিযুক্ত রয়াল কমিশন, অর্থাং—হুইট্লী কমিশন লইয়া ১৯২৯ সালে শ্রমিকমহলে অত্যন্ত বাক্বিতণ্ডা হুইয়াছিল। বামপন্থীরা কমিশন বয়কট করিতে চাহিলেন। দক্ষিণপন্থীরা সহয়োগিতার পক্ষপাতী হুইলেন। ইহার মধ্যে ব্যক্তিগত ব্যাপারও ছিল, কেন না দক্ষিণপন্থী নেতাদের কমিশনের সদস্থপদ গ্রহণ করিবার জন্ম আহ্বান ক্রা হুইয়াছিল। অন্যান্ম ব্যাপারের মত এ ক্ষেত্রেও আমার সহাম্বভৃতি ছিল বামপন্থীদের দিকে, বিশেষতঃ জাতীয় কংগ্রেসও বর্জননীতিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথন আমরা প্রতাক্ষ সংঘর্ষস্থাক কার্যাপদ্ধতি অবলম্বন করিতে যাইতেছি, তখন সরকারী কমিশনের সহয়োগিতা করা হাম্মকর বলিয়া মনে হুইল।

নাগপুর শ্রমিক কংগ্রেদে হুইট্লী কমিশন বয়কট করার প্রশ্নই মুখ্য হইয়া উঠিল এবং এই বিষয়ে ও অন্তান্ত বিষয়ে বামপদ্বীরাই জয়লাভ করিলেন। এই কংগ্রেসে আমি উল্লেখযোগ্য কোন কাজ করি নাই। শ্রমিক আন্দোলনে আমি নবাগত এবং এখনও আমি ইহার আঁটঘাট বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই বলিয়া সঙ্কোচ অন্তভব করিলাম। সাধারণতঃ আমি অগ্রগামীদলের অন্তকুলে মত প্রকাশ করিলেও কোন দলের সহিত যোগ দিয়া কাজ করিতে বিরত থাকিলাম এবং সভাপতির আসন হইতে নির্দ্ধেশ দিবার পরিবর্ত্তে 🗀 মি নিরপেক্ষ বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। আমি নিক্তিয় দর্শকরপে দেখিলাম, শ্রমিক কংগ্রেদ দ্বিধাবিভক্ত হইল এবং এক নৃতন মডারেট প্রতিষ্ঠান গঠিত হইল। ব্যক্তিগতভাবে আমি দক্ষিণপদ্বীদের নৃতন প্রতিষ্ঠান অযৌক্তিক বলিয়াই মনে করিলাম। কিন্তু বামপন্থী কয়েকজন নেতার জিদ এবং অপরকে বহিষ্কৃত করিবার কৌশলের ফলেই ইহা সম্ভব হইল। এই উভয় পক্ষের কলহের মধ্যে মধ্যপন্থীর। নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। সম্ভবতঃ যোগ্য নেতা থাকিলে উভয় পক্ষকেই সংযত করিয়া ঐ বিচ্ছেদ নিবারণ করিতে পারিতেন এবং যদি বিচ্ছেদও হইত তাহা হইলেও তাহা পরবর্তী শোচনীয় ঘটনাবলীতে পর্যাবসিত হইত না।

ইহার ফলে শ্রমিক আন্দোলন যে প্রচণ্ড আঘাত পাইল, অভাপি তাহা দে কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। গভর্নেট তথন অগ্রগামী দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছেন এবং মীরাট মামলা তাহার প্রথম ফল। সরকারী লাগিল। ১৯২৯-৩০-এর শীতকালে জগদ্বাপী অর্থসন্ধট দেখা দিল. ব্যাহত হইয়া এবং চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়া ট্রেড ইউনিয়নগুলি তুর্বল হইয়া পড়িল। শ্রমিকেরা অসহায় দর্শকের মত নিজেদের অবস্থার জ্ঞমাবনতি লক্ষ্য করিতে লাগিল। আগামী চুই-এক বংসরের মধ্যে শ্রমিক কংগ্রেস আরও বিচ্ছিঃ হইল, একদল ক্মানিষ্ট বাহিরে চলিয়া গেল। এইরূপে তিনটি শ্রমিক প্রতিষ্ঠান দেখা দিল; মডারেট দল, মূল শ্রমিক কংগ্রেম ও ক্যানিষ্ট मन । कार्या**ः** जिन मनहें भक्तिशीन ७ छर्वन हरेशा পश्चिन : এवः हेशामिव আত্মকলহের ফলে শ্রমিক সাধারণও বিরক্ত হইয়া উঠিল। ১৯৩০ হইতে আমি ইহার বাহিরে ছিলাম। কেন না ইহার পর অধিকাংশ সময় আমাকে কারাগারেই কাটাইতে হইয়াছে। আমার সংক্ষিপ্ত ও সাময়িক কারামক্তির সময় শুনিতে পাইতাম যে বিরোধ-মীমাংসার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাহ। সফল হয় নাই।\* মড়ারেট ইউনিয়নগুলির সহিত রেলওয়ে প্রতিকেরা যোগ দেওয়ায় উহা শক্তিশালী হইয়াছিল। অন্তান্ত দল অপেকা এই দলের আরও স্থযোগ ছিল যে, গভর্ণমেণ্ট এই দলকে গ্রাহ্ম করিতেন জেনেভার শ্রমিক সম্মেলন এই দলের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতেন। জে*ে* যাইবার লোভে অনেক শ্রমিক নেতা স্ব স্ব ইউনিয়ন সহ এই দলে ে **निगा** डिटन ।

পরবর্ত্তা চেষ্টায় শ্রমিক ইউনিয়নগুলির মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা অধিকতর কার্য্যকরী
 ইইয়াছিল এবং বর্তমানে সকল দলই সহযোগিতার সহিত কার্য্য করিতেছে।

# স্বাধীনতা এবং তাহার পর

লাহোর কংগ্রেদের শ্বতি আমার চিত্তপটে উজ্জ্জনপ্রপে অন্ধিত রহিয়াছে।
ইহা স্বাভাবিক। এখানে আমিই নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ ইইয়াছিলাম এবং
সাময়িকভাবে রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রক্ত আমিই অধিকার করিয়াছিলাম। ঐ কর্মবান্ত
দিন কয়েকটির অপূর্ব্ব ভাবোন্নাদনা মাঝে মাঝে মনে পড়ে। লাহোরের
অধিবাদীরা আমার অভ্যর্থনার জন্ত যে বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার
সমারোহ, আন্তরিকতা ও আনন্দাচ্ছাস আমি জীবনে ভূলিব না। আমি জানি
আমার ব্যক্তিত্বের জন্ত নহে, একটি আদর্শের প্রতীককে লক্ষ্য করিয়াই এই
উৎসাহের উন্মাদনা; তথাপি ক্ষণকালের জন্ত অগণিত নরনারীর দৃষ্টিতে ও
স্কারে দেই প্রতীকরূপে গৃহীত হওয়া ব্যক্তির পক্ষেও কম কথা নহে। আমার
মন আনন্দে আত্মহারা ইইয়াছিল। কিন্তু যে বৃহৎ সমন্তা সন্মুখে, তাহার নিক্
আমার ব্যক্তিগত মনোভাব অতি তৃচ্ছ। গুরুত্ব ও গান্তীর্যভরা পারিপাশি ও
আমার ব্যক্তিগত মনোভাব অতি তৃচ্ছ। গুরুত্ব ও গান্তীর্যভরা পারিপাশি ও
আমার ব্যক্তিগত মনোভাব অতি তৃচ্ছ। গুরুত্ব ও গান্তীর্যভরা পারিপাশি ও
আমার ব্যক্তিগত মনোভাব অতি তৃচ্ছ। গুরুত্ব ও গান্তীর্যভরা পারিপাশি ও
আমার ব্যক্তিগত মনোভাব মনোভাব নহে, মত প্রকাশ নহে, এখন ইতে
প্রত্যক্ত সংঘর্ষের যে আহ্বান ধ্বনিত হইবে, তাহার ফলে সমন্ত দেশ আ্রাড়িত
এবং লক্ষ লক্ষ নরনারীর জীবনে বিশাল বিপর্যায় উপস্থিত হইবে।

দ্ব ভবিশ্বতে আমাদের ও দেশের ভাগ্যে কি আছে, কেহই াবশ্বজাণী করিতে পারে না। কিন্তু অদ্র ভবিশ্বং স্পষ্ট—সেখানে সংঘর্ষ এবং নিজেদের প্রিয়জনের ছংখভোগ। এই চিন্তায় আমাদের উৎসাহের উচ্ছাস প্রশান্ত হইল এবং আমাদের গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন হইয়া উঠিলাম। আমাদের প্রত্যেকটি ভোট হইবে আরাম, আয়েস, পারিবারিক স্বধশান্তি ও বন্ধু সম্মেলনের বিধায় অভিনন্দন এবং নিঃসঙ্গ দিবারাত্রি, দৈহিক ও মানসিক ব্যমণার আমন্ত্রণ-লিপি।

পূর্ণ স্বাধীনতার মূল প্রস্তাব এবং স্বাধীনতা সংঘর্ষের কার্যপ্রপালী প্রায় সর্ব্ধবাদীসমত্তরপে গৃহীত হইল, কয়েক সহত্রের মধ্যে একশতেরও কম ব্যক্তি বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছিলে। মূল প্রস্তাবের একটি অংশ লইয়া একটি সংশোধিত প্রস্তাবে প্রকৃত ভোট গ্রহণ করা হইয়াছিল। সংশোধক প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটসংখ্যা গণনা ও ঘোষণার পর উহা পরিত্যক্ত হইল। পরিশেষে

ত>শে ভিসেম্বর মধ্যরাত্রে পুরাতন বর্ধ শেষে, নব বর্ধারস্তের মৃহুর্তের, মৃল প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ইহা যেন কাকতালীয়বং; কেন না কলিকাতা কংগ্রেস-নির্দিষ্ট এক বংসর সময় ঠিক সেই মৃহুর্তেই শেষ হইল এবং নৃতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া সংঘর্ষের আয়োজন আরম্ভ হইল। কর্মচক্র ভাগিল; কিন্তু কথন, কি ভাবে, কোথায় আরন্ত, ভাহা আমরা অদ্ধকারে ভথন ব্রিয়া উঠিতে পারিলাম না। সংঘর্ষের কার্যক্রেম নির্দেশ করিবার ভার নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর অপিত হইল কিন্তু আমরা সকলেই ব্রিলাম, গান্ধিজীর উপরই সমস্ত নির্ভর করিতেছে।

লাহোর কংগ্রেসে পার্শ্বর্ত্তী সীমান্ত প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক ব্যক্তি ব্যোগনান করিয়াছিল। এই প্রদেশ হইতে অল্পবিস্তর প্রতিনিধি কংগ্রেসে যোগ দিতেন এবং কয়েক বংসর ধরিয়া থা আব্দুল গছুর থা কংগ্রেসে আসিয়া আলোচনায় যোগ দিতেছিলেন। লাহোরেই প্রথম সীমান্ত প্রদেশের বহু যুবক নিথিল ভারতীয় রাজনীতির সংস্পর্শে আসিলেন। তাঁহাদের নবীন ও সতেজ মনে ইহা রেথাপাত করিল এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামে সমস্ত ভারতবর্ধের সহিত ঐক্যুবোধ এবং উৎসাহ লইয়া তাঁহারা ফিরিয়া গোলেন। ইহারা সরল ও কর্মকুশল; অক্যান্ত প্রদেশের লোক অপেক্ষা ইহারা কথাবার্ত্তায় বাগবিত্তা কম করেন। তাঁহারা ফিরিয়া গিয়ান্তন ভাব প্রচার এবং জনসাগরেণ্ডে সংঘরদ্ধ করিতে প্রস্তু হইলেন। তাঁহারা সাফল্যলাভ করিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের নর্বাগত সৈনিকরূপে সীমান্তের নর্বনারীরা ১৯০০-এর-সংঘর্ষে অনক্যসাধারণ নৈপুণ্য ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

লাহোর কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই আমার পিতা কংগ্রেসের নির্দেশাহুস রে ব্যবস্থা পরিষদ ও প্রাদেশিক আইন সভাগুলির সদস্যপদে কংগ্রেসী সদস্যদিগ কইন্ডাল দিতে আহ্বান করিলেন। প্রায় সকলেই এই নির্দেশাহুসারে কংগ্র করিলেন, অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই নির্ম্বাচন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া পদত্যঃগ করিতে অধীকার করিলেন।

ভবিষ্যং তথনও অনিশ্চিত। কংগ্রেনে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সত্ত্বেও, দেশ কি ভাবে সাড়া দিবে সে সম্বন্ধে কাহারও কোন ধারণা ছিল না। ভামরা ত তরী ডুবাইয়া দিয়া সম্মুখে চলিয়াছি, কিন্তু কোন্ অপরিচিত অজানা রাজ্যে, কে জানে। সংগ্রামের স্টনার জন্ম এবং দেশবাসীর মনোভাব বুঝিবার জন্ম ২৬শে জাহয়ারী স্বাধীনতা দিবস নির্দিষ্ট হইল। স্থির হইল, ঐ দিবস দেশের সর্ব্র পূর্ব স্বরাজ্য সম্বন্ধ গৃহীত হইবে।

আমাদের কার্য্যপদ্ধতি সম্পর্কে সন্দেহ সত্তেও আশা ও উৎসাহ লইয়া আমরা ঘটনার গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। জামুমারী মাসের প্রথমভাগে আমি

### স্বাধীনতা এবং তাহার পর

এলাহাবাদেই ছিলাম, পিতা বাহিবে ছিলেন। এই সময় প্রতিবৎসর মাঘ মেলা হয়, এ বংসর কুন্তমেলা ছিল। লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ নরনারী জলস্রোতের মত এলাহাবাদে—তীর্থাজীদের ভাষায় পবিত্র প্রয়াগতীর্থে—আসিতে লাগিল। ইহাদের অধিকাংশই কৃষক, তাহা ছাড়া শ্রমিক, দোকানদার, শিল্পী, ধনী, ব্যবসায়ী, বিজিন্ন বৃত্তিজাবি—এককথায়, হিন্দু-ভারতের সর্বপ্রেণীর সমাবেশ। অবিরত্ত জনস্রোত নদীতীরে যাইতেছে, আসিতেছে; দেখিতে দেখিতে আমি উন্মনা হইয়া ভাবিতাম—নিক্ষপদ্রব প্রতিরোধ অর্থাং শান্তিপূর্ণ প্রত্যক্ষ্ণ সংঘর্ষর আহ্বানে ইহারা কিরপ সাড়া দিবে! ইহাদের মধ্যে কয়জন লাহোর সিদ্ধান্ত জানে বা জানিবার আগ্রহ রাথে? সহস্র সহস্র বংসর ধরিয়া অগণিত নরনারী ভারতের নানা প্রান্ত হইতে পবিত্র গদানীরে যে বিশ্বাস লইয়া অবগাহন করিতে আসিতেছে, তাহার কি আন্দর্য্য শক্তি! এই অসামান্ত শক্তির কিয়দংশ কি তাহারা নিজেদের বাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্ত নিয়োজিত করিতে পারে না? অথবা ইহাদের মন ধর্মের অন্থশাসন ও পরম্পার্যাত আচারের জালে এমন ভাবে জড়াইয়া গিয়াছে যে সেথানে অন্ত চিন্তার ঠাই নাই।

অবশ্ব আমি জানি, এ সকল চিন্তা তাহাদের চিন্তে উদয় হইতেছে এবং বছ্যুগের প্রশান্ত বারিধি উদ্বেলিত হইতেছে। এই সকল অস্পষ্ট ধারণা ও আশা আকাজ্ঞার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হইতেই জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহারই ফলে গত ঘাদশ বংসরের আলোড়নে ভারতবর্ষ ক্রন্ত পরিবর্ত্তি হইতেছে। নিশ্চয়ই ঐ সকল চিন্তা তাহাদের মনে আছে এবং তাহার পশ্চাতে স্কেনী শক্তিও কার্য্য করিতেছে। তবুও সন্দেহ জাগে, প্রশ্ন উত্তর খুঁজিয়া পাই না। এই সকল নৃতন ভাব কতটা বিস্তৃতি লাভ করি ্ছ ? ইহাদের শক্তি কত, সংঘবদ্ধভাবে কার্য্য করিবার সামর্থ্য এবং ্যশক্তি কতথানি ?

আমাদের বাড়ীতেও যাত্রীর ভীড় হইতে লাগিল। আমাদের বাড়ীর অনতিদ্বে ভরদ্বাদ্ধ আশ্রম—অতি প্রাচীনকালের বিভায়তন। তীর্থ্যাত্রীরা এই আশ্রম দেখিবার অবদরে প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যান্ত আমাদের বাড়ীতেও আসিত। আমার মনে হয়, তাহারা বিখ্যাত যে সকল ব্যক্তির নাম শুনিয়াছে, তাহাদের এবং কৌতুহলের বশবর্ত্তী হইয়া বিশেষভাবে আমার পিতাকে দেখিতে আসিত। ইহাদের মধ্যে অনেকে রাজনীতির থোঁদ্ধ খবর রাখিত। ইহারা কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের কথা, ভবিয়াং কার্যাপ্রণালীর কথা জিজ্ঞাসা করিত। অনেকেই অর্থনৈতিক পীড়ন অন্থভব করিতেছিল, তাহারা কি করিতে হইবে জানিবার আগ্রহ প্রকাশ করিত। আমাদের রাজনৈতিক ধ্বনিগুলি তাহাদের স্বপরিচিত এবং আমাদের বাড়ী অহোরাত্র সেই সকল চীৎকারে প্রতিধ্বনিত

হইত। সকাল হইতে আমি পঁচিশ, পঞ্চাশ অথবা একশ' জনকে কিছু কিছু বলিতাম, এক দলের পর অপর দল; প্রত্যেক দলের সন্মুথে কিছু বলা অসম্ভব হইয়া উঠিত। অবশেষে নীরবে প্রত্যেক নবাগত দলকে অভিবাদন ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিতাম না। কিন্তু ইহারও সীমা আছে, অবশেষে আমি লুকাইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু নিফল চেষ্টা। জয়য়বিন ক্রমশং গ্রামে গ্রামে উঠিয়া উচ্চতর হইত, দর্শনার্থীরা বারান্দা ভরিয়া ফেলিত; প্রত্যেক দরজা জানালায় দশ-বার জোড়া তৃষিত চক্ষ্ উন্মুথ হইয়া থাকিত। এই অবস্থায় কথা বলা, থাওয়াদাওয়া করা, এমন কি, কোন কাজ করাই কঠিন। ইহা কেবল সন্ধট নহে, এক বিরক্তিকর ঝকমারী। কিন্তু তথাপি তাহারা উজ্জ্বল মেহার্দ্র দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া থাকে। পুরুষায়্রক্রমে বহুকাল দারিদ্রা তৃথে পিষ্ট হইয়াও, ইহাদের হৃদয় হইতে ক্রতজ্ঞতা ও প্রেম উথলিয়া উঠিতেছে; ইহারা একটু সহাম্ন্ত্তিও আদর ছাড়া কোন প্রতিদান চাহে না। এই অপরিমিত ভক্তি ভালবাদার সন্মুথে হৃদয় আপনা হইতেই সম্লমভবে নত হইয়া পড়ে।

এই সময় আমাদের এক প্রিয়্ব বান্ধবী আমাদের আলয়ে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সহিত বিসিয়া একটু আলাপ করিবারও সময় পাইতাম না। প্রতি চার পাঁচ মিনিট অন্তর আমাকে বাহিরে গিয়া জনতাকে তুই-চার কথা বলিতে হইত—আর জয়৸রি ত সব সময় লাগিয়াই আছে। আমার বান্ধবী আমার এই অবজা দেখিয়া কৌতুক অন্তর করিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন, জনসাধারণের উপর আমার অসামাগ্র প্রভাব। আসলে পিতার জয়্র ইহারা আসিতেছিল এবং পিতার অন্তপস্থিতির কলেই আমাকে এই সঙ্গাতের সয়ৄখীন হইতে হইতেছে। তিনি সহসা আমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, এই বীরপূজা তোমার কেমন লাগিতেছে? তোমার মনে কি অহয়ার হইতেছে না? আমি উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করিতেছি দেখিয়া তিনি সম্ভবতঃ ভাবিলেন, একান্ত ব্যক্তিগত প্রশ্ন বলিয়া আমি বিব্রত বাধ করিতেছি। তিনি ক্ষমা চাহিলেন। কিন্তু তিনি আমাকে মোটেই বিব্রত করেন নাই। এরপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। আমার মন দূর-দূরান্তরে চলিয়া গেল এবং নিজের মনোভাব আমি বিশ্লেষণ করিতে লাগিলাম। সতাই আমার মনে বিনিপ্রভাবের উদ্রেক হইয়াছিল।

ইহা সত্য ধে, ঘটনাচক্রে আমি সাধারণের মধ্যে অনত্যসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছি। শিক্ষিত ব্যক্তিরা আমার অন্থরাপী; যুবক যুবতীদের নিকট আমি একজন বীর, তাহাদের দৃষ্টিতে আমার চারিদিকে 'রোমান্সের' পরিমওল। আমার নামে সঙ্গীত রচিত হইয়াছিল এবং হাত্মকর বীরত্ব-কাহিনী চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এমন কি, আমার প্রতিপক্ষরা পর্যন্ত আমার

### স্বাধীনতা এবং ভাহার পর

প্রশংসা করিতেন এবং সহাদয় মুক্কীর মত আমার যোগ্যতা ও আত্মবিখাসের প্রশংসা করিতেন।

হয় মহা সাধু, নয় হাদয়হীন দানব, ইহাতে অকত প্রতিচিতি থাকিতে পারে; আমি তৃইয়ের কোনটাই নহি। ইহা আমার মন্তিকে উন্মাদনা সঞ্চার করিত এবং শক্তি ও আয়্রবিশ্বাস জাগাইয়া তুলিত। আমি কাজে কর্মে (নিজেকে পরের দৃষ্টিতে দেখা সব সময়ই কঠিন) একটু 'ভিক্টেটর'-ধরণের প্রভ্রপ্রয়াসী হইয়া পড়িতেছি (আমার কল্পনা) বলিয়া মনে হইত। অথচ জামার অহকার দৃশ্যত: বাড়িয়ছিল, এমন মনে হয় না। আমার নিজের শক্তি সম্বন্ধে আমার স্পষ্ট ধারণা আছে। তাহা লইয়া আমি অনাবশ্যক বিনয় প্রকাশ করি না কিন্ধ তাহা এমন কিছু অসাধারণ নহে এবং আমার ত্র্বলতাগুলি সম্বন্ধেও আমি সর্বন্ধা সচেতন। আয়ায়্মসন্ধানের অভ্যাসের ফলেই সম্ভবতঃ আমার মাথা ঠিক থাকে এবং নিজের সম্বন্ধ অনেক ঘটনা আমি অনাসক্তের মত গ্রহণ করিতে পারি। জনসাধারণের কার্য্যে অভিক্রতা হইতে আমি দেখিয়াছি জনপ্রিয়তা অবাস্থনীয় লোকের হাতের পুতৃল মাত্র; ইহা নিশ্চয়ই কোন গুণ বা বৃদ্ধির নিদর্শন নহে। আমার অজ্ঞিত গুণের জন্ম, না, আমার ত্র্বলতাগুলির জন্ম আমি জনপ্রিয়। কেন আমার এই জনপ্রিয়তা ?

আমার বৃদ্ধি বা পাণ্ডিতোর কোন বিশেষত্ব নাই এবং বৃদ্ধি বা পাণ্ডিতা থাকিলেই যে জনপ্রিয় হওয়া যায়, এমন নহে। তথাকথিত ত্যাগের জন্তুও যে আমি জনপ্রিয় তাহাও নহে। আমাদের সমসাময়িক কালেই ভারতবর্ধের শত সহস্র নরনারী কত বেশী ভূংথ কট্ট বরণ করিয়াছে, এমন কি আঅত্যাগের শেষ সীমা পর্যন্ত গিয়াছে। আমার বীরখ্যাতি সম্পূর্ণরূপেই ভূয়া, আমি নিজের মধ্যে বীরত্বের কোন চিছ্ট দেখি না। সাধারণতঃ বীরোচিত ভাবভণী এবং জীবনে বীরত্বের নাটকীয় আদ্বকায়দা আমার নিকট অত্যন্ত ভূছ লগ্রে। গিল্লাই মনে হয়। আর 'রোমান্স' ? সন্তবতঃ আমি সর্ব্বাধিক রোমান্স-হীন ব্যক্তি। অবশ্য আমার দৈহিক ও মানসিক সাহস আছে সত্য, কিন্তু তাল র ভিত্তি, সন্তবতঃ ব্যক্তিগত, দলগত এবং জাতীয়তার অহন্ধার এবং ভয় দেখাইয়া বা জাের করিয়া কাজ করিতে বাধ্য হওয়ার প্রতি আমার অনিছ্ছা।

কিন্ত ইহাও আমার প্রশ্নের সত্ত্বর নহে। তথন আমি অন্ত দিকে অহসদ্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি দেখিলাম, আমার ও আমার পিতার সম্বন্ধে এই কাহিনীটি প্রচলিত আছে যে, আমরা প্রতি সপ্তাহে ভারত হইতে প্যারীর নাপাবাদীকৈ কাপড় কাচিতে পাঠাইতাম। আমরা বারম্বার ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি, কিন্তু কাহিনী মরে নাই। ইহা অপেকা অসন্তব ও অভূত কিছু কল্পনা করা যাইতে পাবে কি-না জানি না। তবে যদি কেহ এত মূর্য থাকে যে, এই শ্রেণীর বৈঠকী

#### জওহরলাল নেহক

গাল-গল্প করিয়া অনাবশ্রক বাহাত্রী লয়, তাহা হইলে আমার মতে তাহাকে মূর্যোত্তম উপাধি দিয়া পুরস্কৃত করা উচিত।

এইরপ আর একটি গল্প পুন: পুন: প্রতিবাদ সত্ত্বেও এখনও চলিতেছে।
ক্বলে, ইংলণ্ডের যুবরাজ নাকি আমার সহপাঠী ছিলেন। ১৯২১ সালে আমি
বখন জেলে ছিলাম, তখন যুবরাজ ভারতে আদিয়া আমার সহিত দেখা করিতে
চাহিয়াছিলেন, এমন একটা কথাও রটনা আছে। কিন্তু কার্য্যতঃ আমি তাঁহার
সহপাঠীত ছিলামই না, এমন কি তাঁহার সহিত আমার কথনও দেখা করার বা
কথা বলার স্বযোগই হয় নাই।

একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে যে, আমার যতচুকু কুখ্যাতি বা জনপ্রিয়ত। আছে, তাহার ভিত্তি এই শ্রেণীর কাহিনী। হয়ত তাহার ভিত্তি আরও দৃঢ়; কিন্তু উপরে এই শ্রেণীর আহামকীর বং আছে; নতুবা এরপ গল্প স্থাষ্ট হইত না। যাহাই হউক, অভিন্নাত সমাজে মেলামেশা, অলস বিলাসের প্রাচুর্য্যের মধ্যে জীবন যাপন এবং পরে ঐগুলি সর্ব্ধতোভাবে ত্যাগ;—এই ত্যাগের দ্বারা সহজেই ভারতীয় চিত্ত জয় করা যায়! কিন্তু খ্যাতির এই শ্রেণীর ভিত্তির উপর আমার অন্তর্গানাই।

নেতিবাচক গুণ অপেক্ষা ইতিবাচক ক্রিয়াশীল গুণেরই আমি পক্ষপাতী। ত্যাগের জন্মই ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ, আমার ভাল লাগে না। অন্যদিক হইতে আমি ত্যাগ ও সংঘ্যের উপকারিতা স্বীকার করি। মানসিক ও আত্মেরিটি সাধনের জন্ম উহা আবশ্যক। ব্যায়ামবার তাহার দেহ সবল ও স্কস্থ রাথিবার জন্ম যেমন সাদাসিধে ও নির্মিত জীবন ফাপন করিয়া থাকে, ইহা কতকটা সেই শ্রেণীর। বাহারা ত্যাগ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয় তাহাদের কঠিন আঘাত সন্থ করিয়াও উল্যের সহিত কাল কুরার শক্তি আবশ্যক। কিন্তু স্ন্ন্যাসীর মত জাঁবনকে অস্বীকার, আনন্দ ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়াভূতি সম্পর্কে আতম্ব ও কঠোরতার প্রতি আমার আকর্ষণ নাই, উহা আমার ভালও লাগে না। বাহা আমার কামনার বস্তু, তাহা কথনও ইচ্ছা করিয়া ত্যাগ করি নাই; কিন্তু কাম্য বস্তুরও পরিবর্ত্তন আছে।

কিন্তু ইহাতেও আমার বান্ধবীর প্রশ্নের উত্তর অসম্পূর্ণ রহিয়। গেল; জনতার এই বীরপুজা দেখিয়। আমি গর্ব্ধ বোধ করি কি-না? আমার ইহা ভাল লাপে না, দ্রে পলাইয়া ঘাইতে ইচ্ছা হয়; তবু ইহাতে আমি অভ্যন্ত হইয়া উঠিয়াছি। এই সমান না পাইলে অভাবও বোধ হয়। কোন দিকেই পূর্ণ তৃপ্তি পাই না; তবে মোটের উপর জনতা আমার মনের গভীর কাঁক পূর্ণ করিয়াছে। আমি জনতাকে মৃশ্ধ করিয়া ইচ্ছামত অপুলী হেলনে চালিত করিতে পারি; এই ধারণা হইতে তাহাদের মন ও হলরের উপর আমার প্রভূত্ববোধ জাগ্রত হইয়াছে এবং

### স্বাধীনতা এবং ভাহার পর

ইহাতে আমার শক্তিলাভের আকাজ্জা কতলাংশে চরিতার্থ হয়। অন্তদিকে তাহারাও আমার উপর স্ক্ষভাবে অত্যাচার করে। আমার প্রতি তাহাদের বিধাস, নির্ভরতা ও ভালবাসায় আমার মর্মস্থল আলোড়িত হইয়া উঠে এবং উদ্বেলিত ভাবাবেগ তাহাদের প্রতি উচ্ছুসিতভাবে ছুটিয়া যায়। আমি ব্যক্তিশ্বাতন্ত্রাবাদী; কিন্তু সময় সময় আমার ব্যক্তিশ্বের বাঁধ গলিয়া ধ্বসিয়া পড়ে; মনে হয়, আত্মরক্ষা অপেক্ষা ইহাদের সহিত মিলিত হইয়া অভিশপ্ত জীবন বাপন করাও প্রেয়। কিন্তু ব্যবধান একেবারে বিল্পু হয় না, দ্র হইতে অন্থসদ্ধিংস্থ দৃষ্টি লইয়াক এ আমি যে দৃশ্য দেথি, তাহার মর্ম্ম সম্যক ব্রিতে পারি না।

আত্মাভিমান অনেকটা মেদ রোগের মত; অজ্ঞাতসারে ইহা ন্তরে বৃদ্ধি পায় এবং প্রাত্তহিক বৃদ্ধি কেহ বৃদ্ধিতে পারে না। সৌভাগ্যক্রমে এই উন্মন্ত জগতের কঠিন আঘাতে ইহা নত হয়; কথনও বা একেবারেই ধরাশায়ী হয় এবং অধুনা ভারতবর্ষে আমাদের জন্ত এইরূপ কঠিন আঘাতের অভাব নাই। আমাদের পক্ষে জীবনের এই শিক্ষাগার অতি কঠিন স্থান, আর হৃঃধ অতি নির্মাম শিক্ষক।

আমার আরও সৌভাগ্য যে আমার পরিজনবর্গ বন্ধু ও সহকর্মীরা আমাকে ব্থাস্থানে রাখিয়াই ব্যবহার করিতেন এবং আমার মাথা গ্রম করিয়া দিতেন না। জনসভা, অভার্থনা সভা, নিউনিদিপালিটি, লোকালবোর্ড ও অহুরূপ প্রতিষ্ঠান হ ইতে অভিনন্দনপত্র দান প্রভৃতি ব্যাপারে আমার মন্তিম্ক ক্লান্ত হয় এবং রসবোধ শুকাইয়া ওঠে। মালগাবিক ভাষায় অসম্ভব অতিশয়োক্তি শুনিয়া এবং চারিদিকে ভ ক্রমহোদয়গণের গন্তীর ও অমায়িক মূর্ত্তি দেখিয়া আমার পক্ষে হাসি চাপিয়া রাখা দায় হইয়া উঠিত; জিভ বাহির করিয়া ভ্যাংচাইলে অথবা সভাস্থলে ডিপ্রাজী থাইলে এই সকল সভা ভবা ভদ্রমহোদয়গণের কি অবস্থা হয়, তাহা দেখিয়া আমোদ উপভোগের ইচ্ছা হইত। সৌভাগ্যক্রমে আমার খ্যাতি এবং ভারতের রাষীয় মান্দোলনে আমার দায়িত্ব স্মরণ করিয়া এই সকল উন্মন্ত আকজ্জা আমি দমন করিয়া বাহিরে শিষ্ট ব্যবহার করিতাম। কিন্তু সব সময় পারিতাম না। জনবহুল সভায় বিশেষতঃ শোভাযাত্রায় সময় সময় সহা করিতে না পারিয়া আমি উষ্ণ হইয়া উঠি। আমাদের সন্মানের জন্ম নির্দিষ্ট শোভাযাতা হইতে আমি অলক্ষ্যে সরিয়া জনতার ভীড়ে মিশিয়া পড়ি, আমার স্থী কিম্বা অপর কেহ আমার স্থলে গাড়ীতে কিমা মোটরে বসিয়া শোভাযাত্রার সহিত গ্রমন করেন।

সদা সর্বাদাই নিজের মনের ভাব চাপিয়া রাখিয়া সাধারণের সম্মুথে অমায়িক হওয়ার ত্বে অনেক, ফলে সভাসমিতিতে মুখভাব প্রায়ই বিরক্তিপূর্ণ ও গন্তীর দেখায়,। সম্ভবতঃ এই কারণে কোন হিন্দু মাদিক পত্রিকায় আমার সম্বন্ধে লেখা

হইয়াছিল যে, আমি দেখিতে অনেকটা হিন্দু বিধবার মত। প্রাচীন ধরণের হিন্দু বিধবাদের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রন্ধান সন্তেও এই মন্তব্যে আমি আহত হইয়াছিলাম। লেখক সম্ভবতঃ আমাকে প্রশংসা করিবার জন্মই তাঁহার মনমত কতকগুলি গুণ আমাতে আরোপ করিতে চাহিয়াছিলেন, অর্থাৎ আমি যেন ত্যাগ ও আত্মবিলোপের প্রতীক এবং হাস্থালেশহীন কর্ত্তব্যপরায়ণতার আদর্শ। কিন্তু আমার বিশ্বাস, আমার এবং আমার মনে হয় হিন্দু বিধবাদেরও অনেক ব্যক্তিস্বাতয়্মদিপ্ত গুণ, কর্মপ্রবণতা ও হাস্থপরিহাসের শক্তি আছে। গান্ধিজী একরার একজনকে বলিয়াছিলেন, য়িদ তাঁহার হাস্থপরিহাসের শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে তিনি আত্মহত্যা বা একপ কিছু করিতেন। আমার অতদ্র যাইবার ইচ্ছা না থাকিলেও একথা বলিতে পারি য়ে, য়িদ লোকে হাস্থপরিহাস ও লঘু আমোদ না করিত, তাহা হইলে আমার নিকট জীবন নীরস ও অসহ্ হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই।

আমার জনপ্রিয়তা এবং আলকারিক ভাষায় শব্দাড়ম্বরপূর্ণ অভিনন্দনপত্র (অভিনন্দনে অত্যক্তি ও মতিশ্য়েক্তি করা ভারতের প্রথা) গুলি লইনা আমার পরিবারবর্গ ও অন্তর্মধ বন্ধুরা মাঝে মাঝে পরিহাদ করিনা তুমূল হাস্তরোল তুলিতেন। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ভাষায় সচরাচর ব্যবহৃত বড় বড় বুলি ও বিশেষণ এবং উপাদিগুলি, অভিনন্দনপত্র হইতে বাছিয়া লইয়া আমার স্ত্রীর এবং অক্যান্ত সকলে ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিল্যের স্থরে পরিহাদ করিতেন। প্রায়ই আমাকে 'ভারত-ভূষণ' 'ত্যাগম্র্তি' প্রভূতি উপাধিতে ভূষিত করা হইত, সভার ক্লান্তির শেষে ঐ গুলি লইয়া বাড়ীতে হাস্ত্র পরিহাদে আমার হন্দরের ভার লম্ম হইয়া যাইত, এমন কি, আমার ছোট মেয়েটি পর্যান্ত এই ব্যাপারে যোগ দিত। কেবল আমার মাতা ঐগুলি প্রন্ধার মহিত বিশ্বাদ করিবার জন্ত জিদ করিতেন এবং তাহার আদরের পুত্রকে লইয়া এইরূপ রঙ্গ পরিহাদ তিনি সহ্ করিতেন না। পিতা আমাদে বোধ করিতেন। আমার প্রতি তাহার সহাহভূতি ও স্বগভীর স্লেহ প্রকাশ করিবার এক প্রশান্ত ভঙ্গী ছিল।

কিন্তু জনতার জয়ধ্বনি, বিরস ও ক্লান্তিকর অভিনন্দন-সভা প্রভৃতি, তর্ক যুক্তি, রাজনীতির ধৃলি ধৃম আমাকে বাহির হইতে স্পর্শ করিত মাত্র—ইহা কলাচিং তীত্র তীক্ষ হইত। প্রকৃত দক্ষ চলিত আমার মনে—আদর্শের সংঘাত, কামনা ও আহুগতোর সংঘাত, সচেতন অন্তঃপ্রকৃতির সহিত বাহ্য পারিপাধিক অবস্থার বিরামহীন সংগ্রাম এবং তাঁহার মধ্যে অন্তরের অত্থ্য কুবা। আমার মনের মধ্যে যেন একটা যুদ্ধক্ষেত্র এবং বিভিন্ন শক্তি পরস্পারকে পরাহত করিয়া প্রভৃত্ব স্থাপনপ্রামী। ইহা হইতে পরিত্রাণের জন্ত মন উমুথ হইত; সামঞ্জ্য ও সমন্বরের জন্তু আমি উদ্গুলি হইতাম এবং এই চেষ্টার ফলেই নিজেকে কর্মের মধ্যে

## আইন অমান্তের সূচনা

ভুবাইয়া দিতাম। কর্মক্ষেত্রে কিছু শান্তি পাই। বাহিরে সংগ্রামে, ভিতরের সংঘর্ষ কতকটা প্রশমিত হয়।

নিস্তর্ক কারাগৃহে বসিয়া কেন এ সকল কথা লিখিতেছি? কি বাহিরে, কি কারাগারে, ঈন্দিতের আকাজ্জা সমানই রহিয়াছে; শাস্তি ও মানসিক আরাম লাভের আশায় আমি আমার অতীত মনোভাব ও অভিজ্ঞতা লিখিতে বসিয়াছি!

#### 23

# আইন অমান্ডের সূচনা

১৯০০-এর ২৬শে জান্নরারী স্বাধীনতা দিবস আসিল। বিচ্যুৎচনকের মত আমরা দেশের আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখিতে পাইলাম। সর্ব্বত্র বৃহৎ জনতা নিস্তব্ধ গান্তীযাপূর্ণ, স্বাধীনতার লক্ষ্মবাক্য\* উচ্চালা করিতেছে, সে এক মহান দৃষ্ঠা সেথানে কোন বক্তৃতা নাই, অন্থরোধ উপরেধ নাই। এই অন্থর্গন হইতে গান্ধিজী প্রেরণা লাভ করিলেন এবং দেশের নাড়ীর গতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হইতে তিনি ব্রিলেন, কার্য্য করার সময় উপস্থিত। বঙ্গমঞ্চে ঘটনার ক্রত সমাবেশে মহানাট্য জিমিয়া উঠিল।

আইন অমান্ত আন্দোলনের স্ক্রনায় দেশের আকাশ রোমাঞ্চিত। মনে
পড়িল ১৯২১-২২-এর আন্দোলন এবং চাওরী-চা-ভরাব পর তাহার আক্ষিক
পরিসমাপ্তি! দেশ এখন অধিকতর সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং এই শ্রেণীর সংঘর্ষ
সম্পর্কে ধারণাও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্পষ্ট। সংঘর্ষের কৌশল সম্পর্কে সকলের
একটা মোটাম্টি ধারণা থাকিলেও গান্ধিজী প্রত্যেককে এইংসার মর্ম্মকথা
অধিকতর পূর্বভাবে উপলব্ধি করিবার জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু দশ
বংসর পূর্বের কথা অনেকেরই মনে পড়িল। এত সাবধানতা সত্তেও যে
ভাতিবিকভাবে অথবা কোন যড়য়েরে ফলে কোথাও হিংসামূলক কার্য্যের
অন্নুষ্ঠান হইবে না, তাহার নিশ্চয়তা কি ? যদি এইরূপ ঘটনা ঘটে, তবে
আমাদের আইন অমান্য আন্দোলনের কি হইবে ? পূর্বের মত আবার কি
আক্ষিকভাবে আন্দোলন স্থগিত থাকিবে ? এরূপ সন্তাবনা কত নৈরাশ্রজনক।

পরিশিষ্ট সন্তব্য ।

গান্ধিজী সম্ভবত: তাঁহার স্বকীয় ভাবে এই প্রশ্ন চিন্তা করিতেছিলেন এবং তাঁহার সাম্য্রিক কথাবার্তা হইতে তিনি যে এই সম্ভা লইয়া বিব্রত তাহাও ব্রিতাম; তাঁহার মনোভাব আমার ভাষায় লিখিতেছি।

তাঁহার মতে, কোন অন্থারের প্রতিকার অথবা কল্যাণ-সাধনের জন্ম তহিংসাই একমাত্র সত্যপথ এবং সম্যকভাবে প্রযুক্ত হইলে ইহা অব্যর্থ। তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে, ইহার পরিচালন ও সাফল্যের জন্ম বিশেষ অন্তক্ল ক্ষেত্র আবস্তুক। কিন্তু যদি বাহিরের অবস্থা ইহার অন্তক্ল না হয় তাহা হইলে কি ইহা প্রয়োগ করা উচিত নহে? ইহার উত্তরে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, সমস্ত ক্ষেত্রই অহিংস উপায় প্রয়োগের যোগ্য নহে এবং ইহা সর্বজনীন বা অব্যর্থ উপায়প্ত নহে। কিন্তু গান্ধিজী এই সিদ্ধান্ত কিছুতেই গ্রহণ করেন না। তাঁহার দৃঢ় বিখাস, ইহা সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য এবং ইহা অব্যর্থ। অতএব প্রতিক্ল অবস্থা, এমন কি, হিংসাপুর্গ সংঘর্ষের মধ্যেও এই উপায়ে কার্য্য করা যাইতে পারে। অবস্থাবিশেষে ইহার প্রয়োগ-কৌশলের অদল-বদল হইতে পারে; কিন্তু ইহা প্রত্যাহার করিলে তাহা বার্থতা স্বীকারেরই নামান্তর মাত্র।

সম্ভবতঃ এইভাবে তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাহা নিশ্চিত করিয়া বলিতে পারি না। তিনি আমাদিগকে এইটুকু ব্ঝিবার অবদর দিলেন যে, তাঁহার মতের কিঞ্চিং পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং স্থানবিশেষে আক্সিক হিংসার জন্ম আইন অমান্থ আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার প্রয়োজন নাই। এই আখাদে আমরা অনেকে সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বৃহং প্রশ্নতকমন করিয়া ? আমরা কি ভাবে আরম্ভ করিব ? কি উপায়ে ইহা কার্য্যকরী অবস্থার উপযোগী এবং জনপ্রিয় হইবে ? সে ইঞ্চিত দিলেন,—মহাত্মা!

সহসা লবণ শাঁপটি অপূর্ব্ব রহস্ত ও শক্তিতে মণ্ডিত হইল। লবণকরকে আক্রমণ করিতে হইবে, লবণ আইন ভঙ্গ করিতে হইবে। আমরা হতভ্গ হইলাম। জাতীয় সংঘর্বের সহিত অতি সাধারণ লবণের সম্পর্ক বৃদ্ধিয়া উঠিতে পারিলাম না। গান্ধিজী 'এগার দফা দাবী' ঘোষণা করায় আরও বিশ্বয় বাড়িয়া গেল। যদিও প্রস্তাবগুলি ভাল সন্দেহ নাই, তথাপি যথন আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলিতেছি, তথন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কারমূলক কতকগুলি প্রতাবের সার্থকতা কি? পূর্ণ স্বাধীনতা বলিতে আমরা যাহা বৃদ্ধি, গান্ধিজীও কি তাহাই বৃব্ধেন, অথবা আমাদের বলিবার ভাষা স্বতম্ব হু ঘটনার রগচক্র চলিতে লাগিল, তর্ক করার অবসর রহিল না। ভারতে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ আমাদের চক্ষ্র সন্মুথে আবিত্তিত হইতে লাগিল; কিন্তু তথনও আমরা বৃন্ধিতে পারি নাই, জগন্বাপী এক ভয়াবহ অর্থসন্ধট ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা ঘনাইয়া আদিতেছে। নগরবাসীরা ইহাতে প্রাচুর্ঘ্যের দিন ফিরিয়া আদিতেছে

## আইন অমান্ত্রের সূচনা

মনে করিয়া আনন্দিত হইল, কিন্তু পলীবাদী কৃষক ও রায়তেরা শস্ত্যমূল্য হ্রাদের সস্তাবনায় প্রমাদ গণিল।

তারপর গান্ধিজীর সহিত বড়লাটের পত্রবিনিময় হইল এবং সবরমতী আশ্রম হইতে ডাগ্রী অভিযান আরম্ভ হইল। দিনের পর দিন এই তীর্থযাত্রীদের অগ্রগতি জনসাধারণ উৎস্ক দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল এবং দেশব্যাপী উৎসাহানল প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। আসর আন্দোলন পরিচালনার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিবার জন্ত আহম্মদাবাদে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন বিসল। আন্দোলনের নেতা অন্থপন্থিত, তিনি তীর্থযাত্রীদের লইয়া সমুক্ততীরে চলিয়াছেন এবং ফিরিয়া আসিতে অস্বীকৃত হইলেন। সকলে গ্রেফ্ তার হইবার সম্ভাবনায় সভায় স্থির হইল, কমিটির সমস্ত ক্ষমতা সভাপতির থাকিবে, তিনি কার্যক্রী সমিতির শৃত্তপদে অপরকে মনোনীত করিবেন এবং তিনি স্বয়ং গ্রেফ্ তার হইলে পরবর্ত্তী সভাপতি মনোনীত করিয়া ঘাইবেন, তাঁহারও ্রন্তরপ ক্ষমতা থাকিবে। প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেস্কমিটিগুলিকেও অন্থা ক্ষমতা দেওয়া হইল।

এইভাবে তথাক্থিত 'ডিক্টেটরদের' রাজ্য িল এবং ইহারা কংগ্রেদের পক্ষ হইতে আন্দোলন পরিচালন করিতে লাগিলে। ভারত-সচ্বি, বড়লাট ও গভর্ণরগণ ছই হাত উদ্ধে তুলিয়া শক্ষিত তারফর ঘোষণা করিতে লাগিলেন, কংগ্রেদের কি ভয়কর ও শোচনীয় অধংপতন হইয়াছে, ইহা ভিক্টেটরিগ্রে বিশ্বাস করে! অথচ তাঁহারা নিজেরাও ভিক্টেটরীর অহ্ববক্ত ভক্ত। এমন কি, ভারতের মডারেট সংবাদপত্রপ্রনিও আমাদিগকে গণতত্ত্বের তত্ত্বকথা শুনাইতে লাগিলেন। আমরা নীরবে (কেন না কারাগারে) বিশ্বরের সহিত ও সকল উপদেশ শুনিতে লাগিলাম। নিল্লজ্জ ভণ্ডামীর চ্ছান্ত নিদর্শন! সমস্ত প্রকার ব্যক্তি-স্বাধীনতা দমন করিয়া অভিন্তান্দীয় আইন দ্বারা ভিক্টেটরী নীতিতে বলপ্র্কক ভারতবর্ষকে শাসন করা হইতেছে অথচ আমাদের শাসকবর্গ ই মোলায়েম স্থরে গণতত্ত্বের দোহাই দিতেছেন! এমন কি, সাধারণ অবস্থাতেই ভারতে গণতত্ত্বের ছায়া কোথায়? ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রাণ্ড প্রভুছ সম্পর্কে গণতান্ত্রের ছায়া কোথায়? ব্রিটিশ গভর্গমেন্টের প্রাণ্ড প্রভুছ সম্পর্কে গণতান্ত্রিক উপায় বলিয়া তাঁহারা যে দাবী করেন, তাহা ভবিদ্বন্ধংশধরদের চিন্তা ও প্রশংসার জন্ত লিপিবন্ধ করিয়া রাথা কর্ত্তব্য।

এমন অবস্থা শীঘ্রই আসিবে, যথন কংগ্রেসের পক্ষে স্বাভাবিক ভাবে কার্য্য করা সম্ভবপর হইবে না। ইহাকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষণা করা হইবে; কোন পরামর্শ বা কার্য্যের জন্ম কমিটির গোপনে ব্যতীত মিলিত হওয়া অসম্ভব হইবে। আমরা গোপনতার পক্ষপাতী ছিলাম না। আমরা জনসাধারণের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি রক্ষার জন্ম প্রকাশ্য সংঘর্ষই স্থির করিয়াছিলাম। গোপন

উপায়ে বেশী দূর অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর ছিল না। কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের, প্রাদেশিক ও জিলা কংগ্রেসের প্রধান প্রধান নর-নারীরা অনতি বিলঙ্কেই গ্রেক্তার হইবেন ইহা নিশ্চিত। তথন সংঘর্ষ পরিচালন করিবে কাজার আমাদের সম্মুথে একটি পথ থোলা ছিল। যুদ্ধরত সৈগুদলের কেহ্ 🚟 🗓 বা আহত হইলে যেমন নৃতন লোক তাহাদের স্থান পূরণ করে, আমাদেরও সেই বুকম ব্যবস্থা করিতে হইবে; যুদ্ধক্ষেত্রে বদিয়া আমরা কমিটির সভা করিতে পারি ন। এরপ করিয়াও দেখিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য ও ফল এই দাঁড়ায় যে, সকলে মিলিয়া গ্রেফ্তার হইতে হয়। দৈলদলের পশ্চাদ্তাগে নিরাপদ স্থানে বসিয়া শামরিক কর্তারা অথবা ততোধিক নিরাপদ স্থানে অসামরিক মন্ত্রিমণ্ডল বসিয়া পরামর্শ ও পরিচালনা করিতেছেন, আমাদের এ স্কবিধাও ছিল না। আমাদের যুদ্ধের নীতি অস্থুসারে সেনাপতি ও সচিবমঙলীই থাকেন পুরোভাগে এবং যুদ্ধের প্রারম্ভে তাঁহারাই দর্কাথে গ্রেফ্ তার হন। এক্ষেত্রে আমরা 'ছিরেটির'দের কতথানি ক্ষমতা দিয়াছিলাম ? তাঁহারা সংগ্রাম পরিচালনায় জাতীয় দুচসহল্লের প্রতীকরপে পরিণত হইবার সম্মান লাভ করিতেন। কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহাদের ভিক্টেরী ক্ষমতা নিজেদের কারাগারে প্রেরণ করিবার ক্ষমতাতেই প্রাবসিত ছিল। যেখানে বহিংশক্তির প্রভাবে কমিটির সভা অসম্ভব হইত, দেইখানেই কমিটির প্রতিনিধিরূপে 'ডিক্টেটর' কার্য্য করিতেন; কিন্তু যথন যেখানে কমিটির অবিবেশন সম্ভবপর হইত, সেথানে ডিক্টেটেরের কোন কর্ত্তর থাকিত না। তাঁহাদের মূলনীতি বা সমস্থায় হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা ছিল না; আন্দোলন পরিচালনের ছোটথাট ব্যাপারগুলিই 'ডিক্টেটরেরা' নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেন। কংগ্রেদের 'ডিক্টেরশিপ' কার্য্যতঃ কার্য্যারে ঘাইবার দোপান মাত্র ছিল এবং দিনের পর দিন এই ভাবে একজনের স্থান অপরে গ্রহণ করিত।

অতএব এইভাবে ব্যবস্থা করিয়া আমরা আহমদাবাদে নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির সহকর্মীদের নিকট বিদায় লইলাম। কে জানে, কবে কোধায় কাহার সহিত কিভাবে দেখা হইবে, হয়ত বা আমরা আর একত্র মিলিবই না। আমরা তাড়াতাড়ি নিজ নিজ স্থানে কিরিয়া আসিয়া নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রায় সমিতির নির্দেশাহ্যায়ী স্থানীয় ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম এবং স্বোজিনী নাইডুর ভাষায় জেলে যাইবার জন্ম গাঁতন হাতে করিয়া বসিয়া রহিলাম।

কিবিবার পথে আমি ও পিতা গান্ধিজীর সহিত দেখা করিলাম। জান্ধারে তিনি ও তাঁহার দলবলের সহিত আমরা কয়েক ঘটা ছিলাম। তিনি লবণসমূদ্র লক্ষ্য করিয়া তাঁহার পরবর্তী গন্তব্যস্থলে যাত্রা করিলেন। এবারের মত তাঁহার সহিত এই শেষ দেখা! বৃষ্টিহন্তে সকলের পুরোভাগে তিনি দৃচ্পদক্ষেপে জ্ঞাসর ইইতেছেন—তাঁহার মুখমণ্ডল নির্ভীক প্রশান্ত। কি মহিমময় দশ্য।

## আইন অমান্যের সূচনা

জাস্পারে পানিজীর সহিত পরামর্শ করিয়া আমার পিতা স্থির করিলেন তাঁহার এলাহাবাদের ভবন দেশের নামে উংসর্গ করিবেন এবং উহার নৃতন নাম রাখিবেন স্বরাজ ভবন। এলাহাবাদে কিরিয়া আসিয়াই তিনি এই সঙ্কল্প ঘোষণা করিলেন এবং কংগ্রেস কর্মীদিগের হাতে উহা অর্পন করিলেন। এই বৃহৎ ভবনের একাংশে হাসপাতাল স্থাপিত হইল। তথন তিনি আইনতঃ এই কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন নাই, দেড়বংসর পরে আমি তাঁহার অভিপ্রায়াস্থায়ী উপ্যুক্ত দলিল সম্পাদন করিয়া অছিদের হাতে উহা অপ্ণ করিয়াছি।

এপ্রিল আদিল, গান্ধিজী ক্রমণ: সম্বের নিকটব ব্রী হইতেছেন, আমরা লবণ আইন ভাঙ্গিয়া আইন অমান্তের জন্ত আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছি। এই কয়মাস আমাদের স্বেচ্ছাদেবকেরা কুচকাওয়াজ করিতেছিল এবং কমলা ও রুষ্ধা (আমার স্ত্রী ও ভগ্নী) এজন্ত পুরুষের পোষাক পরিয়া ইহাদের দলে যোগ দিয়াছিল। স্বেচ্ছাদেবকদের হাতে কোনও অস্ত্র, এমন কি কোন লাঠিও ছিল না। যাহাতে তাহারা অধিকতর কার্যাকুশল হয় এবং বৃহৎ জনতা নিয়্মিত করিতে পারে, শিক্ষাদানের তাহাই উদ্দেশ্ত ছিল। ৬ই এপ্রিল জাতীয় সপ্তাহের প্রথম দিবস, সত্যাগ্রহ হইতে জালিমান ওয়লাবাগ্র—১৯১৯-এর সেই স্মৃতি স্বরণ করিয়া বাংসবিক অন্তর্গান হইয়া থাকে। গান্ধিজী ঐ দিবস ডান্তির বেলাভ্মিতে লবণ আইন ভঙ্গ করিলেন। তিন-চারিদিন পরে সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বস্থ এলাকায় ঐন্ধপ করিবার নির্দেশ দিয়া আইন অমান্ত আন্দোলন আরম্ভ করিতে বলা হইল।

মনে হইল যেন বাঁধ ভাদিয়া অক্সাং বহার জল আদিয়াছে। দেশের সর্ব্বের, প্রতি পল্লী-নগরীতে লবণ তৈরারীর কথা আলোচিত হইতে লাগিল এবং লবণ তৈরারীর নানারূপ অস্কৃত উপায় আবিষ্কৃত হইতে লাগিল। আমরা এ বিষয়ে অল্লই জানিতাম, পুঁথিপত্র খুঁজিয়া কিছু আবিষ্কার করা গেল। লবণ তৈরারীর নিয়ম ছাপাইয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইল। আমরা ইাড়ি কড়াই সংগ্রহ করিয়া অনেক কটে লবণের মত একরকম পদার্থ তৈরারী করিলাম। তাহাতেই কত আনন্দ! এবং উহাই উচ্চ মূল্যে ফেরী করিয়া বিক্রয় হইতে লাগিল। লবণ ভাল হউক মন্দ হউক, কিছু য়ায় আসে না, নিন্দনীয় লবণ আইন ভঙ্গ করাই প্রধান কথা। আমাদের লবণ থারাপ হইলেও উদ্দেশ্য দিদ্ধ হইয়াছিল। লবণ তৈরারী দাবানলের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, জনসাধারণের উৎসাহের অস্ত রহিল না। গান্ধিজী যথন প্রথম এই প্রতাব করেন, তথন তাহার কার্যকারিতা সম্বন্ধ প্রশ্ন করিয়াছিলাম বলিয়া লজ্জা ও কুঠা অহন্তব করিলাম। এই মহায়ুটির জনসাধারণকে উদ্বন্ধ করিয়াছিলাম বলিয়া লজ্জা ও কুঠা বিহুলের নিয়োগ করিবার কি আল্ডর্যাণ্ডিক, আমরা বিশ্বিত হইয়া তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ১৪ই এপ্রিল আমি

প্রেফ্তার হইলাম; মধ্যপ্রদেশে রামপুরে একটি সম্মেলনে যোগ দিবার জন্ম ঐ দিবস আমি যাত্রা করিয়াছিলাম। ঐ দিনই কারাগারের মধ্যে আমার বিচার লইল, লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্ম আমি ছয় মাস কারাদত্তে দণ্ডিত হইলাম। গ্রেফ্তারের কথা পূর্ব্ব ইইতেই অন্থমান করিয়া আমি ( নি: ভা: রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রদত্ত ক্মতান্থসারে ) গান্ধিজীকে আমার অন্পস্থিতিকালে কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করিয়াছিলাম। তিনি প্রত্যাগ্যান করিতে পারেন, এই আশকায় পিতাকে বিতীয় স্থানে মনোনীত করিয়াছিলাম। আমার প্রত্যাশাই সত্য হইল, গান্ধিজা অধীকার করায় পিতাই কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি হইলেন। তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না, তথাপি প্রথম কয়মাস তিনি অসীম উৎসাহে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃঢ় নির্দ্দেশ এবং শৃন্ধলা রক্ষার সাবধানভার ফলে আন্দোলন বহুল পরিমাণে উপক্রত হইল। আন্দোলনের লাভ হইল বটে; কিন্তু তাঁহার অবশিষ্ট শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্য একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গেল।

প্রতিদিন কি উৎসাহ, কি উত্তেজনা, কত রোমাঞ্চকর সংবাদ-মিছিল ও ষ্টি প্রহার, গুলীবর্ষণ, বিখ্যাত নেতাদের গ্রেফ্তারে হরতাল, তাহার উপর পেশোয়ার দিবস, গাড়োয়ালী দিবস প্রভৃতি অম্প্রচান! সাময়িকভাবে বিদেশীবস্ত ও সর্কবিধ ব্রিটিশ পণ্য বর্জন সম্পূর্ণরূপে সাফলালাভ করিল। যথন আমি সংবাদ পাইলাম যে, আমার বৃদ্ধা জননী ও আমার ভগ্নিগণ প্রতপ্ত গ্রীম মধ্যাহে বিদেশী বস্ত্রের দোকানের সন্মুথে দাঁড়াইয়া পিকেটিং করিতেছেন, তথন আমি বিচলিত হইলাম। কমলাও ইহা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি আরও অধিক কিছু করিয়াছেন। তিনি এলাহাবাদ সহর ও জিলার আন্দোলনের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, তাঁহার শক্তি ও দুঢ়তা দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। তাঁহার সহিত আমার দীর্ঘকালের পরিচয়েও ইহা বুঝিতে পারি নাই। তিনি নিজের রোগের কথা ভলিলেন, আকাশের রৌদ্র মাথায় করিয়া উদয়ান্ত ছুটাছুটি করিতেন এবং কর্মনিয়ন্ত্রণ করিবার আশ্চর্য্য শক্তি দেখাইয়াছিলেন। জেলে এই সকল 🕬 আমার কানে আসিত। পরে পিতা যথন কারাগারে আমার সহিত মিলিত হইলেন তথন তাঁহার নিকট সৰ কথা শুনিলাম। তিনি কনলার কাজকর্ম. বিশেষভাবে সঙ্ঘনিয়ন্ত্রণকৌশলের ভূয়দী প্রশংদা করিলেন। কিন্তু তিনি আমার মাতা ও অন্তান্ত মেয়েদের রৌলে ছটাছটি করা পছন করিতেন না। সাময়িক ধ্মক দেওয়া ছাড়া তিনি বড় একটা বাধা দেন নাই।

স্কলের চেয়ে বড় সংবাদ ২০শে এপ্রিলের পেশোয়ারের এবং পরে সমস্ত সীমান্ত প্রদেশের ঘটনাবলী। ভারতের অন্ত যে কোনও স্থানে যেশিনগানের গুলীবর্ধনের সমূথে স্থশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণ সাহসিকভার দৃষ্টান্তে সমগ্র দেশে এইরূপ



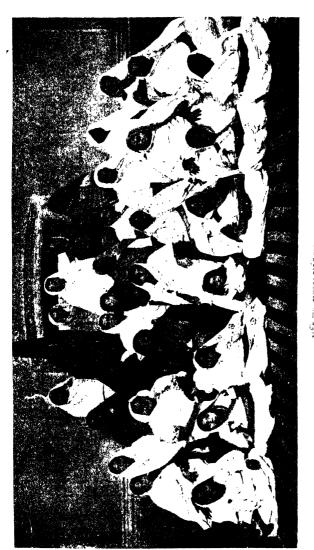

মছিল। স্তাগ্রহীলণ্ মধাতলৈ শ্রম্ভী কমল। এতক উপ্নিজ

## আইন অমান্তের সূচনা

উত্তেজনার সঞ্চার হইত। সীমান্ত প্রদেশে এই ঘটনার আরও একটা বিশেষ দিক আছে। পাঠানদের সাহসী বলিয়া খ্যাতি আছে বটে; কিন্তু তাহারা শান্ত ও নিরীহ বলিয়া খ্যাতি নাই। এই পাঠানেরাই ভারতবর্ধের সম্পুথে এক অমুপম দৃষ্টান্ত স্থানন করিল। এবং এই সীমান্ত প্রদেশেই সেই ইতিহাস-ম্বরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছে ঘাহাতে গাড়োয়ালী সৈনিকেরা নিরম্ব জনতার উপর গুলিবর্ধণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। সৈনিকেরা দাধারণতঃ নিরম্ব জনতার উপর গুলীবর্ধণ করিতে ঘণা বোধ করে এবং নিঃসন্দেহে জনতার প্রতি সহামভৃতিবশতঃই তাহারা উহা অস্বীকার করিয়াছিল। সৈনিকের পক্ষে তাহার উর্জাতন কর্মাচারীর আদেশ পালনে অস্বীকৃতি কেবলমাত্র সহামভৃতির জন্মই সাধারণতঃ সম্ভব নহে, ভাবী পরিণাম কি সে তাহা উত্তমরূপেই জানে। সম্ভবতঃ রটিশ-শক্তি অবসানপ্রায়, এই ভ্রাম্ভ ধারণা হইতেই গাড়োয়ালীরা (অন্যান্ত স্থলেও আরও ক্রেকটি সৈন্তদল এইরূপ অবাধ্যতা করিয়াছিল, কিন্তু সে ধ্বর রটেনাই) এরূপ করিয়াছিল। অমুরূপ ধারণা মনে বন্ধমূল হইলেই সৈনিকেরা নিজেদের সহান্তভৃতি ও অভিপ্রায় অমুযায়ী কার্য্য করিতে সাহসী হয়।

সম্ভবত:, ক্ষেকদিন অথবা সপ্তাহ ধরিয়া ছনসাবান নেশ মধ্যে বিহন উত্তেজনা এবং আইন অমান্ত আন্দোলনের ফলে কতকগুলি ব্যক্তি মনে করিতেছিল যে, বিটিশ শাসনের শেষ দিন সমাগত এবং ভারতীয় সৈন্তদলের একাংশের উপর ইহার প্রভাব বিসপিত হইয়াছিল। কিন্ত অল্লকালের মধ্যেই যথন বুঝা গেল, অদ্রভবিগ্যতে এরপ কোন ঘটনা ঘটবার সম্ভাবনা নাই, তথন সৈত্তদলে আর অবাধ্যতা দেখা যায় নাই। সৈত্তদল যাহাতে এরপ অবস্থার মধ্যে গিয়া নাপড়ে, তজ্লত সাবধানতাও অবলম্বন করা হইয়াছিল।

এইকালে যে সকল আশ্চর্যা ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার মধ্যে নারীদের দলে দলে জাতীয় সংঘর্ষে যোগদান এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁহারা দলে দলে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আদিলেন; বাহিরের কাজে অনভ্যন্ত হইলেও তাঁহারা মহোংসাহে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। বিদেশী বন্ধ ৬ মাবগারী দোকানে পিকেটিং করা তাঁহারা একচেটিয়া করিয়া লইলেন। প্রত্যেক সহরে দলে দলে নারী মিছিল করিতে লাগিলেন এবং সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা নারীরা অধিক দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতেন। অনেক মহিলা প্রাদেশিক ও স্থানীয় কংগ্রেসের 'ভিক্টের' হইয়াছিলেন।

লবণ আইন ভদের সহিত নিৰুপত্ৰৰ প্ৰতিরোধ অন্তান্ত ক্ষেত্রেও প্রসারিত হ'ইল। বড়লাট কতকগুলি নিষেধাত্মক অভিন্তান্স জারী করিয়া ইহার স্থবিধা করিয়া দিলেন। অভিন্তান্স ও নিষেধের সংখ্যা যত বাড়িতে লাগিল, ঐগুলি অমাক্ত করিবার স্থযোগও ততই বাড়িল। যে সমস্ত কাজ বন্ধ করিবার জন্ত

#### ज ওহরলাল নেহর

অর্ডিক্সান্স, সেইগুলি করাই নিরুপস্ত্রব প্রতিরোধের লক্ষ্য হইয়া উঠিল। কংগ্রেদ ও স্থানারণই আগু বাড়াইয়া কাজ করিতে লাগিল এবং গভর্গমেন্ট যথন দেখিলেন, অর্ডিক্সান্স কার্য্যকরী হইতেছে না, তথন নৃতন অর্ডিক্সান্স জারী করিতে লাগিলেন। কংগ্রেদের কার্য্যকরী সমিতির বহু সদস্ত বন্দী হইলেন; কিন্তুন সদস্তরা কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। প্রত্যেক নৃতন অভিত্যান্স জারীর সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যকরী সমিতিও কি ভাবে উহার সন্ম্থীন হইতে হইবে সে সহদ্ধে নির্দেশ দিতেন। একমাত্র সংবাদপত্র ব্যতীত, এই সকল নির্দেশ অতি আন্চর্য্য ঐক্যের সহিত সমগ্র দেশে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইত।

যথন সংবাদপত্র নিষন্ত্রণের জন্ম জামীনের টাকা দাবী করিয়া অভিন্তান্স জারী হইল, তথন কার্য্যকরী সমিতি জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিকে জামীনের টাকা না দিয়া প্রচার বন্ধ করিতে নির্দেশ দিলেন। সংবাদপত্র পরিচালকদের পক্ষে এই নির্দেশ পালন করা অতি কঠিন হইয়া উঠিল, কেন না তথন দেশবাদী সংবাদ জানিবার জন্ম অধিকতর ব্যাকুল। কতকগুলি মডারেট কাগজ ছাড়া অবিকাংশ কাগজ বন্ধ হইল; কলে নানা প্রকার গুজব দেশে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু এভাবে বেশী দিন চলিল না, মডারেট কাগজগুলি এই স্থযোগে দাঁও মারিয়া লইতেছে দেখিয়া তাহারা বিরক্ত হইলেন। কলে পুনরাম জাতীয়তাবাদী কাগজগুলি আত্মপ্রকাশ করিল।

৫ই মে গান্ধিজী গ্রেফ্তার হইলেন। পশ্চিম উপকৃলে অধিকতর উৎসাহের সহিত লবণগোলা আক্রমণ ও লবণ সংগ্রহের কাজ চলিতে লাগিল। লবণ আইন অনালকারীদের উপর এইকালে শ্রুলিশ-বর্ষরতার কতকগুলি বেদনাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল। বোস্বাই আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি হইয়া উঠিল এবং বড় বড় হরতাল, মিছিল এবং লাঠিচালনা চলিতে লাগিল। লাঠির আঘাতে আহতদের চিকিৎসার জন্ত করেকটি হাসপাতাল স্থাপিত হইল। বোস্বাই বৃহৎ সহর বলিয়া এবানের ঘটনাগুলি বহুল প্রচার লাভ করিয়াছিল। ছোটখাট সহর এবং পলীপ্রকলের ঘটনাগুলি গোটেই প্রচারিত হয় নাই।

জুন মাদের শেষভাগে পিতা আমার মাতা ও কমলাকে লইয়া বোধাই-এ গিয়াছিলেন। তাঁহারা বিপুলভাবে সম্বন্ধিত হন; তাঁহাদের অবস্থিতি ।লে কয়েকবার প্রচণ্ড লাঠিচালনা হইয়াছিল। অবশ্য বোধাই-এ ইহা সচরাচর ঘটনা হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার পনর দিন পর, পুলিশ পথরোধ করায় বিশাল জনতাসহ কায়্যকরী সমিতির সদস্থগণ এবং মালবাজী সমস্ত রাত্রি পুলিশের সম্ব্রে পথে বিস্মাভিলেন।

বোখাই হইতে ফিরিবার পর ৩০শে জুন পিতা বন্দী হইলেন। তাঁধার সহিত দৈয়দ মামুদকেও গ্রেফ্ তার করা হইল। তাঁহারা বে-আইনী ঘোষিত কংগ্রেসের

## रेननी (जरम

অস্থায়ী সভাপতি ও সম্পাদকরপে গ্রেফ্তার হইলেন। তাঁহাদের ছয় মাস কারাদণ্ড হইল। জনতার উপর গুলি চালাইবার আদেশ পাইলে পুলিশ বা দৈনিকের কর্ত্তব্য কি, দে সম্বন্ধে এক বিবৃতি প্রচার করাই সম্ভবতঃ পিতার গ্রেফ্তাবের কারণ। এই বিবৃতি ভারতে ব্রিটিশ আইন মোতাবেক সম্পূর্ণ বৈধভাবেই বৃচিত হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি উহা বিপজ্জনক ও আপত্তিকর বিবেচিত হইয়াছিল।

বোখাই-এ পিতাকে অত্যধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। সকাল হইতে •
গভীর রাত্রি পর্যন্ত তিনি কর্মারত থাকিতেন; প্রত্যেক জরুরী সিদ্ধান্তে
তাঁহাকেই দায়িত্ব প্রহণ করিতে হইত। তাঁহার শরীর পূর্ব্ব হইতেই অহত্ত ছিল, অধিকতর অবসাদ লইয়া ফিরিয়া আসিয়া তিনি চিকিংসকগণের পরামর্শে পূর্ব বিশ্রামলাভের জন্ম ম্সৌরী যাত্রার আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু যাত্রার পূর্ব্ব দিন তিনি ম্সৌরীর পরিবর্তে, নৈনী সেন্ট্রাল জেলে আমাদের ব্যারাকে উপনীত হইলেন।

## ু নৈনী জেলে

সাত বংসর পর আমি পুনরায় করাগারে ফিরিয়া আসিলাম; ঝারাজীবনের পূর্বান্ধতি অনেকাংশে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এ প্রদেশে নৈনী সেন্ট্রাল জেল অন্ততম বৃহৎ কারাগার। এখানে আমি নিঃসঙ্গ কারাগাসের এক অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ করিলাম। জেলের বৃহৎ প্রাচীরের মধ্যে ২০০০ শত কয়েদী হইতে আমাকে পৃথক করিয়া এক ক্ষুদ্র স্থানে রাখা ২ইল। পনর ফিট উচ্ বৃত্তাকারে ঘেরা স্থান—পরিধি প্রায় একশত ফিট হইবে। ইহার মধ্যস্থলে এক বিবর্গ, কুংসিত, চারিটি সেল-ওয়ালা দালান। আমাকে পাশাপাশি ছুইটি সেল দেওয়া হইল—একটি বাসের, অপরটি মানাগারক্রপে ব্যবহার করিবার জন্ম। অপর তুইটি সেল কিছুকাল খালি ছিল।

বাহিরের কর্মব্যবস্থা ও উত্তেজনার পর এথানে আসিরা আমি নিঃসঙ্গ ও অবসন্ন বোধ করিতে লাগিলাম। আমি পরিশ্রাস্ত ছিলাম, প্রথম ছুই-তিন দিন খুব নিজা গেলাম। তথন গ্রীম্মকাল আরম্ভ হইয়াছে, আমি বাহিরে শয়ম করিবার অন্তমতি পাইলাম—সেলের বাহিরে প্রাচীর ও দালানের মদ্যবত্তী

স্কীর্ণ স্থানে শয়নের ব্যবস্থা হইল। আমার থাটথানি শক্ত করিয়া শিকল मिया वैंािचया प्राच्या व्हेन, कि झानि चािम यि छेहा नहें या भनाहे या वाहे अथवा যাহাতে আমি দেওয়াল টপকাইবার মই হিসাবে উহা ব্যবহার করিতে না পারি সেইজ্ফুই এই দাব্ধান্ত। অবল্ধিত হইয়াছিল। দারারাত্রি নানাবিধ চীৎকার চলিত। যাহারা প্রধান প্রাচীর পাহারা দিত, সেই সকল কয়েণী-পাহারাদারেশা পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া সাম্বেতিক চীৎকার করিত, তাহাদের েতীর প্রত্বর দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইয়া দুরাগত বায়ুর মর্মধ্বনির মত বোধ इटेंछ। वार्तादक करमनी-रम्हेता, जाशास्त्र जिथाम निर्मिष्ठ करमनीरमत ही श्वास করিয়া অবিরত গণনা করিত এবং মাঝে মাঝে উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিত, সব ঠিক আছে। জেল কর্মচারীরাও রাত্রে কয়েকবার করিয়া ঘুরিতেন, আমার ব্যারাকেও আসিতেন এবং ওয়ার্ডারদের সহিত উচ্চৈঃম্বরে সংবাদ আদান-প্রদান করিতেন। অত্যাত্ত স্থান হইতে আমার দেল দূরে ছিল বলিয়া এই দকল স্বর অম্পষ্টভাবে ভনিতাম এবং প্রথম প্রথম উহার অর্থ বুঝিতাম না। কথনও কথনও মনে হইত, যেন আমি কোন অরণ্যের পার্ধে রহিয়াছি এবং ক্বুয়কেরা চীৎকার করিয়া শস্তক্ষেত্র হইতে বয়াপশু তাড়াইতেছে অথবা আমি যেন অরণ্যের মধ্যে রহিয়াছি এবং বত্ত জন্তরা সকলে মিলিয়া তাহাদের নৈশ ঐক্যতান জুড়িয়া দিয়াছে।

চতুকোণ অপেকা বুড়াকার আবেইনীর মণ্যেই বন্দীজীবন অধিকতর তুর্বহ ইহা আমার কল্পনা, না সত্য ঘটনা—আমি বিশ্বিত হইয়া ভাবি। প্রলম্বিত কোণের ও অবকাশের অভাব নিরানন্দ আরও বাড়াইয়া তোলে। দিবাভাগে প্রাচীর আকাশকে অন্তরাল করিয়া রাথে,—অতি সন্ধীর্ণ ক্ষুত্র অংশ দৃষ্টিণোচর হয়! তৃষিত দৃষ্টি মেলিয় আমি দেখি,—'অতি ক্ষুত্র নীল বন্ধাবাস, বন্দীরা যাহাকে আকাশ বলে,—তাহার মধ্যে রূপালী পাল তুলিয়া মেঘ্যগুগুলি ভাসিয়া যাইতেছে।' রাত্রে এই প্রাচীর আমাকে আরও ঘিরিয়া ফেলে, মনে হয় যেন আমি এক কুপের তলদেশে বসিয়া আছি। এখান হইতে তারকাথচিত আকাশের যে অংশ আমি দেখি তাহা আমার নিকটি আর বাত্তব থাকে না। গ্রহতারকার ক্রন্ত্রিম মানচিত্রের অংশ বলিয়া মনে হয়।

আমার ব্যারাক ও আবেষ্টনীকে জেলের লোকেরা বলিত কুত্তাঘর। ইহা পুরাতন নাম, আমার সহিত ইহার কোন সংস্রব নাই। তয়য়র চরিত্রের আসামীদের স্বতম্র করিয়া রাথিবার জন্তই ইহা বিশেষভাবে নির্মিত হইয়াছিল। পরে ইহা রাজনৈতিক বন্দী, অন্তরীণদিগকে জেলথানায় স্বতম্বভাবে রাথিবার জন্ত ব্যবস্বত হইতেছে। প্রাচীরের সন্মুথে কিছু দ্রে গমুজের মত একটা ইমারৎ দেখিয়া আনি প্রথমে বিরক্ত হইয়াছিলাম। জিনিষ্টা দেখিতে একটা

### रेननी (जरन

বৃহৎ থাঁচার মত এবং তাহার মধ্যে কতকগুলি মাস্থ্য অবিরত চক্রাকারে ঘ্রিতেছে। পরে ব্রিতে পারিলাম যে, উহা জল তুলিবার পাম্প, এক এক সঙ্গে যোল জন করিয়া লোক লাগাইয়া জল তোলা হয়। মাসুষের যেমন সবই অভ্যাস হইয়া ষায়, আমিও তেমনই ইহাতে অভ্যন্ত হইয়া উঠিলাম। তথাপি সর্বানই আমার মনে হইত, মাসুষের শ্রমশক্তিকে এ ভাবে কাজে লাগান নির্কুদ্ধিতা ও বর্ষরতা মাত্র। উহার দিকে তাকাইলেই আমার চিড়িয়াগানার কথা মনে পড়িত।

কিছুদিন আমাকে আবেষ্টনীর বাহিরে ব্যায়ামের জন্ম বা অন্য কোনও কারণে যাইতে দেওয়া হইত না। পরে অতি প্রত্যুয়ে অন্ধকার থাকিতে আমাকে আধ ঘণ্টার জন্ম বাহিরে মূল প্রাটীরের নিকট হাঁটিতে বা দৌড়াইতে দেওয়া হইত। এই ব্যবস্থার কারণ যে অন্য অন্য করেদীরা যেন আমাকে দেখিতে না পায় বা আমার সংস্পর্শে না আদে। বাহিরের খোলা হাওয়ায় ব্যায়াম করিবার এই সামান্ত সময়টুকু আমি যথাসম্ভব সয়বহার করিতাম। আমি দৌড়াইতাম এবং ক্রমশং পালাবৃদ্ধি করিয়া ছই মাইলের উপর দৌডাইতাম।

আমি প্রভাবে চারিটা, এমন কি সাড়ে তিনটার সময় শ্যা ত্যাপ করিতাম। তথনও বেশ অন্ধকার থাকিত। আমাকে যে আলো দেওয়া হইত তাহা পাঠ করিবার মত পর্যাপ্ত নয় বলিয়া সকাল সকাল শুইয়া পড়িতাম। শেষরাত্রে যুম ভাঙ্গিয়া যাইত। তারা দেখিতে আমার ভাল লাগিত, পরিচিত কোনও তারকামওলের অবস্থিতি দেখিয়া আমি মোটামুটি সমন্ন ঠিক করিতাম। আমার শ্যা হইতে আমি প্রাচীরের উপরে সর্ব্বদাই প্রবতারা দেখিতে পারিতাম—ইহা দেখিলেই আমার মন জ্ডাইত। গতিশীল তারকামওলীর মধ্যে প্রবনক্ষত্রটি মনে হইত যেন আনদেশর চিরস্থিব অমান প্রতীক।

এক মাদ আমার কেহ দদী ছিল না। তবে আমাকে একাকী থাকিতে হইত না। ওয়ার্জার ছিল, কয়েদী ওভারশিয়ার ছিল এবং আমার রায়া এবং অস্তান্ত কাজের জন্ত একজন কয়েদীও ছিল। দীর্ঘ কারাদওপ্রাপ্ত কয়েদী-মেট্রামাঝে মাঝে কাজকর্ম উপলক্ষ্যে যাতায়াত করিত। যাবজ্জীবন কারাদও দণ্ডিত 'লাইকার' জেলে বহু ছিল। সাধারণতঃ যাবজ্জীবন কারাদও বলিতে বিশ বংসর বা তাহার কম সময় ব্রায়। কিন্তু এই জেলে এমন অনেককে দেখিলাম, যাহারা বিশ বংসরের অধিক কালও রহিয়ছে। নৈনীতে আমি একটি স্মরণীয় ব্যাপার দেখিয়াছিলাম। প্রত্যেক কয়েদীর কাঁধের কাছে কাপড়ের সহিত আটকানো একথানি ছোট কাঠের চাক্তি থাকে, তাহার মধ্যে তাহাদের নম্বর, কারাদওের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এবং মুক্তির তারিথ লেখা থাকে।

একজন কয়েদীর কাঠের চাক্তিতে আমি দেখিলাম, মুক্তির তারিধ ১৯৯৬ সাল! ১৯৩০ সালেই কয়েক বৎসর তাহার জেলখাটা শেষ হইয়াছে, লোকটি মধ্যবয়দী। সম্ভবতঃ তাহার বিরুদ্ধে কতকগুলি কারাদণ্ডের বিধান হইয়াছে এবং সেইগুলি পর পর যোগ দিয়া ৭৫ বৎসর হইয়াছে।

এই 'লাইফারেরা' বংসরের পর বংসর ধরিয়া শিশু, নারী, এমন কি, পশুপ্রাণীরও মুখ দেখিতে পায় না। বহির্জগতের সহিত তাহাদের যোগ ছিন্ন , হইয়া যায় এবং মাতুষের সঙ্গ পায় না। তাহারা বসিয়া বসিয়া ভাবে; ভয়, প্রতিহিংসা ও ঘুণাসঞ্জাত ক্রদ্ধ চিস্তারাশি তাহাদের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাথে—জগতে যে ভাল আছে, দয়া আছে, আনন্দ আছে, ইহা তাহারা ভূলিয়া যায়। কেবলমাত্র মন্দের মধ্যে তাহারা বাস করে। ক্রমে তাহাদের ঘূণার উগ্রতা কমিয়া আদে, এবং জীবন ক্রমে প্রাণহীন ষম্ববং নিয়মামুবর্ত্তিতায় পরিণত হয়। পরচালিত গতিতে তাহাদের দিন অতিবাহিত হয়। একজনের সহিত অপরের কোনও পার্থক্য থাকে না এবং একমাত ভয় ছাড়া তাহাদের আর কোনও অন্তভৃতি থাকে না। নিদিষ্ট সময়ে কয়েদীদের দেহ মাপা হয়, ওজন করা হয়, কিন্তু মন ও আত্মাকে ত ওজন করা যায় না! তাহা অবক্ষ আবেগের মধ্যে নির্যাতনের নিষ্ঠুর পারিপার্শিকতার মধ্যে ক্রমে জীর্ণ হইয়া যায়। লোকে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়া থাকে, তাহাদের যুক্তিগুলি শুনিতে আমার ভালও লাগে। কিন্তু কারাগারে যথন দেখি, দীর্ঘকাল মাত্রুষ একই বেদনা বহন করিতেছে, তথন আমার মনে হয় যে, মানুষকে এরূপ অল্পে অল্পে হত্যা করা অপেকা মৃত্যাদণ্ড অনেক ভাল। একদিন একজন 'লাইফার' আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল 'আমাদের কি হইবে ? স্বরাজ হইলে কি আমরা এই নব্লকের বাহিরে যাইতে পারিব ?'

এই 'লাইদার' কাহারা ? ইহারা অধিকাংশই ডাকাতি মামলার আসামী; পঞ্চাশ হইতে একশ জন একসঙ্গে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইরাছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অপরাধী হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশই অপরাধী কি না সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। এই শ্রেণীর মামলায় লোককে জড়াইয়া ফেলা অতি সহজ। একজন রাজসাক্ষীর (এপ্রভার) সাক্ষ্য এবং একটু সনাক্তকরণই যথেষ্ট। আজকাল ডাকাতির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, সঙ্গে সঙ্গের বংসর জেলের লোকসংখ্যাও বাড়িতেছে। লোকে খাইতে না পাইলে কি করিবে ? জল্ব এবং নাাজিষ্ট্রেটেরা অপরাধ বৃদ্ধির কথা রটনা করিতে ম্থর হইয়া উঠেন; কিন্তু দেখানা অর্থ নৈতিক কারণগুলি সম্বন্ধে অন্ধ।

তারপর ক্রুষকেরা আছে। হয় ত জমির অধিকার লইয়া দক্ষো করিয়াছে, বেপরোয়া লাঠি চালাইয়াছে, হয় ত কেহ মরিয়াছে এবং তাহার ফলে অনেকের

## रेननी रज्ञत

যাবজ্জীবন অথবা দীর্ঘ কারাদণ্ড। এমনও ঘটিয়াছে যে, এক পরিবারের সমস্ত পুরুষকেই স্ত্রীলোকদিগকে ভাগ্যের হাতে নিপিয়া দিয়া কারাগারে চলিয়া আসিতে ইইয়ছে। ইহাদের একজনও অপরাধপ্রবণ শ্রেণীর মত নহে। এই সকল স্থলর যুবক সাধারণ গ্রামবাসী অপেকা কি শারীরিক কি মানসিক সকল দিক দিয়াই উন্নত। ইহাদিগকে কিছু শিক্ষা, বিষয়াস্তরে নিয়োগ করিবার চেষ্টা অথবা কোন বৃত্তি শিক্ষা দিলে ইহারা দেশের সম্পদরূপে গণ্য হইতে পারে।

অবশ্য ভারতীয় কারাগারে অপরাধে অভ্যন্ত, পরপীড়ক, সমাজের শক্র, ভয়ম্বর চরিত্রের কয়েদী আছে। কিন্তু জেলগানায আমি দেখিয়া আশ্চর্যা হই, এমন বহু সংখ্যক বালক, যুবক ও প্রোঢ় আছে যাহাদিগকে আমি নির্স্কিচারে বিশ্বাস করিতে পারি। আমি জানি না, আসল অপরাধী এবং এই শ্রেণীর বন্দীর মধ্যে গড়পড়তা হার কত। এবং সম্ভবতঃ কারাবিভাগের কাহারও মনে এরপ পার্থকোর কথা এ বিষয়ে অনেক উল্লেখনোগা তথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে তাঁহার জেলধানার জনসংখ্যার শতকরা পঞ্চাশ জনই অপরাধপ্রবণ নহে। শতকরা পঁচিশ জন ঘটনাচক্রে ও অবস্থাধীনে অপরাধ করিয়াছে। অবশিষ্ট পঁচিশজনের অন্ততঃ অর্দ্ধেক সংখ্যক নিশ্চিতরূপে সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। সকলেই জানেন যে, পল্লী অঞ্চল অপেক্ষা আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্র রহৎ নগরগুলিতে অপরাধপ্রবণতার প্রাবল্য অধিক। আমেরিকা সম্বরদ্ধ দম্মবৃত্তির জন্ম বিখ্যাত। এবং এই শ্রেণীর ভয়ম্বর-চরিত্র অপরাধীদের আবাসস্থলরূপে সিং সিং জেলও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তথাপি এই জেলের ওয়ার্ডেনের মতে মাত্র শতকরা সাডে বারজন কয়েদী প্রক্নত প্রস্তাবে মন্দ। আমার মতে ভারতীয় জেলে এই হার আরও কম, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আরও ভাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অধিকতর কর্মপ্রাপ্তির ব্যবস্থা এবং শিক্ষা বিস্তার করিলে আমাদের জেলথানাগুলি শুক্ত হইয়া যাইতে পারে। অবশ্র ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে বর্ত্তমান সমাজ-বারস্থার আমূল পরিবর্ত্তন আবশুক, কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট পুলিশের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং জেলখানাগুলির বিস্তার সাধন করিতেছেন। ভারতবর্ষে কারাদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিদের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। নিথিল-ভারত-কয়েদী-সাহাল সমিতির সম্পাদক অধুনা যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, ১৯৩৩ দালে একমাত্র বোম্বাই প্রদেশেই একলক্ষ আটাশ হাজার ব্যক্তি কারাগারে গিয়াছিল। ঐ বৎসর বাঙ্গলা দেশে কারাদত্তে দণ্ডিতের সংখ্যা একলক চবিশ হাজার।\* অক্যান্ত প্রদেশের সংখ্যা আমি পাই

<sup>\*</sup> रहेऐन्मान->>ই ডिम्बित, >>०।

নাই। তবে হুই প্রদেশের কয়েদীর সংখ্যা যদি প্রায় তিন লক্ষ হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভারতে সম্ভবতঃ দণ্ডিতের সংখ্যা দশ লক্ষ হইবে। এই সংখ্যার মধ্যে অবশ্ব স্থায়ী বাসিন্দার হিসাব ধরা হয় নাই। কয়েদীদের একটা বড় অংশ অয়কালের জয়্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া থাকে। জেলের স্থায়ী বাসিন্দাদের সংখ্যা তুলনায় কম হইলেও সংখ্যায় বড় কম নহে। ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রদেশে কারাবিভাগ জগতের মধ্যে সর্কর্ছৎ বিলিয়া কথিত হয়। হয় ত বা
• উহাদের মধ্যে য়ুক্ত প্রদেশও এই সন্দেহজনক সম্মানের অয়ত্যম অধিকারী। এবং এই প্রদেশের করো-শাসনবিভাগ প্রের্কর মতেই এখনও বছল পরিমাণে পশ্চাৎপদ ও প্রতিক্রয়ণীল। কয়েদীকে কথনও মারুষ বলিয়া বিবেচনা করা হয় না। কিয়া তাহার যে ব্যক্তির আছে ইহাও গণনার মধ্যে আনা হয় না; কাজেই তাহার মানসিক উন্নতি বিধানের কোন ব্যবস্থা নাই। কিয়্ক য়ুক্ত-প্রদেশের কারাবিভাগ কয়েদীদিগকে বন্ধ করিয়া রাধিবার ব্যবস্থায় সকলের সেরা। এই কড়াকড়ির মধ্যে অয়লোকই পলাইতে চেটা করে এবং প্রতি দশ হাজারে একজন সক্ষম হয় কি না সন্দেহ।

পনর বা তহুর্দ্ধ বয়য় বছতর বালক কয়েনী, জেলের অক্যতম বিষাদময় দৃশ্য। অধিকাংশই বৃদ্ধিমান বালক এবং স্থেমাগ পাইলে ইহারা অনায়াসে তাল হইতে পারে। অধুনা ইহাদিগকে প্রাথমিক লেখাপড়া শিখাইবার ব্যবস্থা হইয়ছে বটে, কিন্তু জেলের অক্যন্ত ব্যবস্থার মত ইহাও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং নিফল। ইহারা থেলাধূলার স্থেমাগ কমই পায়, কোন প্রকার সংবাদপত্রও পড়িতে পায় না, বইও পড়িতে দেওয়া হয় না। বার ঘটা বা তাহারও অধিক কাল সমস্ত বন্দীকে তালা দিয়া আটক রাখা হয়—দীর্ঘ অপরায়ে এবং এই সময়ে তাহাদের কিছুই করিবার থাকে না।

তিন মাদ অন্তর একবার আগ্রীয় স্বন্ধনের সহিত দেগা করিতে বা প্রাদি দেওয়া হয়—এইরপ দীর্থকাল বিলম্ব অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবস্থা। এমন কি, অনেক কয়েদী ইহারও স্থবিণা হইতে বঞ্চিত হয়। তাহারা যদি নিরক্ষর হয় (অধিকাংশই নিরক্ষর ) তাহা হইলে পত্র লিথাইবার জন্ত কোন জেল কর্মচারীর উপর নির্ভ্র করিতে হয়, ইহারা সাধারণতঃ কাজ না বাড়াইবার জন্ত কৌশলে ইহা এড়াইয়া থাকে। পত্র লেথা হইলেও ঠিকানা ভাল করিয়া লেথা হয় না বলিয়া অনেক পত্র পৌছায় না। দেখা শুনা করা আরও কঠিন। কোন জেল কর্মচারীকে কিছু দিয়া সম্ভই করিতে না পারিলে এ স্থ্যোগ অনেকের অদৃষ্টেই জোটে না। ক্য়েদীরা প্রায়ই এক জেল হইতে জন্ত জেলে বদ্লী হয়, তাহাদের আগ্রীয়বর্গ কোন থোজ পায় না। আনি এমন অনেক কয়েদীকে জানি, বহু বর্ষ পরিবারবর্গের সহিত যাহাদের যোগস্ত্র ছিল্ল হয়্মাছে এবং তাহাদের কি হইয়াছে তাহাও জানে না।

## देननी (जरम

তিন মাস বা তাহার পর যথন দেখাশুনা হয়,—তাহাও এক আশ্চর্যা ব্যাপার।
একনস কয়েনী এবং তাহাদের সহিত সাক্ষাৎকারীদের তারের বেড়ার ছুই পাশে
দাঁড় করান হয় এবং সকলে একসঙ্গে চীৎকার করিয়া কথা বলিতে থাকে। এক
সক্ষে এতগুলি লোকের যুগপৎ দেখা করার ব্যবস্থায়—হদয়ের আদান প্রাদানের
স্কবিধা থাকে না।

অতি অল্পনংখ্যক কয়েদী (ইউরোপীয়ান ছাড়া হাজার করা একজনের বেশী নহে) ভাল খাড়, ঘন ঘন সাক্ষাংকার বা পত্র লেখার বিশেষ স্থবিধা পায়। রাজনৈতিক নিরুপত্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় যথন হাজার রাজনৈতিক বন্দীতে জেলখানা ভরিয়া যায়, তথন ঐ সংখ্যা কিছু বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক বন্দীদের কি স্ত্রী কি পুরুষ, শতকরা পঁচানকাই জনকেই সাধারণ কয়েদীর মত ব্যবহার করা হইয়া থাকে এবং কোন বিশেষ স্থবিধা দেওয়া হয় না।

देवश्चविक कार्रग्रं अन्वार्ध रा मकन वाकि मीर्घ कांत्राम् अथवा यावब्जीवन কারাদত্তে দণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদিগকে দীর্ঘকাল নির্জ্জন কারাগৃহে রাখা হয়। আমার বিশ্বাস, যুক্তপ্রদেশে এই শ্রেণীর বন্দীকে দাধারণত:ই নির্জন 'দেলে' আবন্ধ রাথা হয়। কিন্তু নিয়মানুযায়ী, কারাবিধি ভঙ্গ করিবার বিশেষ শান্তিস্বরূপ নির্জ্ञন কারাদত্তের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল বন্দী, যাহাদের অধিকাংশই তরুণবয়ন্ধ,—তাহাদিগকেও লোবে বন্দী থাকিতে হয়; অথচ জেলথানায় তাহাদের আচরণ আদর্শস্থানীয় হইতে পারিত। এইরূপে আদালতে প্রদত্ত শান্তির সহিত জেল কন্তু পিক্ষ একান্ত অযৌক্তিকভাবে আর এক ভয়াবহ শান্তি যোগ করিয়া দেন। ইহা আশ্চর্যা, কোন কারাবিধির সহিত ইহার সামঞ্জন্ত নাই। নির্জ্ঞন কারাবাদ, অল্পদিনের জন্মও অত্যন্ত বেদনাজনক ব্যাপার; ইহাকে বংসবের পর বংসর চালাইলে তাহা এক দারুণ নিষ্ঠুরতা হইয়া পড়ে, ইহাতে এক নৈরাশ্রময় শৃন্ততার ভাব ফুটিয়া উঠে ; দৃষ্টি ভীত পশুর মত হয়। ইহা ধাপে ধাপে মান্তবের তেজ ও বীর্ঘাকে হত্যা করা, জীবস্ত জীবদেহে ছুরিকাচালনার স্থায় ইহা আত্মার উপর অবিরত মন্বর আঘাত। ইহা কাটাইয়া উঠিলেও, মাতুষ অ্বাভাবিক হইয়া পড়ে, স্মাজ্জীবনের সহিত সে আর সামঞ্জ স্থাপন ক্রিতে পারে না। এই ব্যক্তি কোন কাজ বা অপরাধের জন্ম দায়ী কি না ? এ চিরন্তন প্রশ্ন ত আছেই। ভারতের পুলিশী ব্যবস্থা সকলকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকে; রাজনৈতিক ব্যাপারে উহা আরও অধিক।

ইউরোপীয়ান অথবা ইউরেশিয়ান কয়েদীদের অপরাধ যাহাই হউক এবং সামাজুক মর্য্যাদা যাহাই হউক, নির্দ্বিচারে সকলেই উচ্চশ্রেণীর কয়েদী হয় এবং

ভাল থাত্ম, কম কান্ধ, অধিকতর ঘন ঘন দেখাশুনা ও চিঠিপত্র পাইয়া থাকে।
সপ্তাহে একবার করিয়া পাজীদের সহিত দেখাশুনার ফলে তাহারা বাহিরের
ঘটনাবলীর সহিত যোগ রাখিতে পারে। পাজীরা তাহাদের বিদেশী সচিত্র
পত্রিকা বা বান্ধ কৌ ঠুকের কাগজ আনিয়া দেন এবং প্রয়োজন মত পরিবারবর্গের
নিকট সংবাদাদি দিয়া থাকেন।

ইউরোপীয়ান কমেনীদের বিশেষ স্থবিধার জন্ম কহা তাহাদের স্বর্ধা করে না, কেননা তাহারা সংখ্যায় অতি অল্প। কিন্তু স্থাপুক্ষনির্মিশেষে অন্যান্থ বন্দীদের প্রতি ব্যবহারে মানবাচিত মানদণ্ডের অভাব দেখিয়া চিত্ত পীড়িত হয়। কোন করেদীকেই ব্যক্তিবিশেষ মান্থম হিসাবে বিবেচনা করা হয় না এবং তাহাদের সহিত সেভাবে ব্যবহারও করা য়য় । রাষ্ট্রের শাসন্যয়ের ফুর্মাই দমননীতির অমান্থ্যিক দিক কত কদর্যা, তাহা কারাগারে আসিলে দেখা য়য়। এই চিন্তাহীন ক্রেকেপ্রীন য়য় অবিরাম গতিতে বাহাকে পাইতেছে, তাহাকেই পিন্তু করিতেছে—এই য়য়্রটিকে অব্যাহত রাখিবার উদ্দেশ্য লইয়াই কারাবিধিগুলি রচিত। আয়মর্যাদাজানসম্পন্ন নরনারীরা এই ক্রম্যীন ময়ের রাজত্বের মধ্যে সত্ত পীড়াও মনোবেদনা অন্থভব করে। আমি দেখিয়াছি, এই নিরানন্দ নিষ্ঠ্র ব্যবহায় দীর্ঘকাল দণ্ডিত কয়েদী সময় সময় ভাদিয়া পড়ে এবং অসহায় ক্র্ শিশুর মত ক্রন্দন করে। যাহাতে তাহাদের মুথে একটু হাসি, আনন্দ দীপ্তি বা কৃতজ্ঞতার চিহু ফুটিয়া উঠিতে পারে, এমন সামান্ত সহায়ভূতির বাণী, একটু উৎসাহ এই কারাগারে কত তুর্লভ।

তব্ও কমেনীদের নিজেদের মধ্যে দ্যা-দাক্ষিণ্য ও বন্ধুত্বে অনেক মর্মপশী দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। একবার একজন "পেশাদার" অন্ধ ক্রেদী তের বংসর পর মৃতিলাভ করে। দীর্ঘকাল পরে দে বাহিরে যাইতেছে, সেই বন্ধুইান বহির্জগতে তাহার কোন্ধু আপ্রয় নাই। তাহার সহ-ক্রেদীরা তাহাকে সাহায় করিবার জন্ম ব্যস্ত হইল; কিন্তু তাহাদের সাধ্যই কত্টুকু! একজন তাহাকে জেল কার্যালয়ে জমা দেওয়া সাটটি দান করিল, আর একজন তুই চারিখানা কাপড় দিল। তৃতীয় ব্যক্তি সেইদিন প্রভাতেই একজাড়া নৃত্ন 'প্রাণ্ডাল' পাইয়াছিল এবং গর্কের সহিত আমাকে দেখাইয়াছিল। জেলে ইহা এক ছল্ল সম্পান। যথন সে দেখিল, তাহার বহুবর্ষের এক আদ্ধ সদী নয়পদে বাহিরে যাইতেছে; দে বেক্ছায় তাহার নৃত্ন 'প্রাণ্ডাল' জোড়া তাহাকে দিয়া দিল। আমার তথন মনে হইল, বহির্জগত অপেক্ষা এই কার্যাগ্রে দ্যা-দাক্ষিণ্য অনেক বেশী।

১৯০০ সাল বহু নাটকীয় এবং প্রাণপ্রদ, জীবনপ্রদ ঘটনাপ্রবাহে পরিপূর্ণ। সমগ্র জাতিকে উৎসাহে অন্ধ্রাণিত করিয়া তুলিতে গান্ধীজীর আক্র্যা

### रेननी (जटन

শক্তি কি বিশ্বরাবহ! ইহার মধ্যে যেন যাত্ আছে; মনে পজিল, গোখলে একবার তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, তিনি ধূলি হইতেও বীর স্থাষ্ট করিতে পারেন। জাতীয় মহং উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়স্বন্ধপ শান্তিপূর্ব নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতির কার্যানাগিতায় যেন সকলের আস্থা জন্মিল, দেশের চিত্তে আত্মবিশাদ দৃঢ়তর হইল, শক্র মিত্র সকলেই একথা স্বীকার করিলেন। যাহারা আন্দোলনে বোগ দিয়াছিল, তাহারা আশ্রেণ্ড উন্মাদনায় বিভোর হইল—এই উন্মাদনা কারাগারেও দেখা গেল। সাধারণ কয়েদীরাও বলিতে লাগিল, "স্বরাজ আদিতেছে।" উহার জন্ম তাহারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও স্থবিধার আশা লইয়া প্রতীকা করিতে লাগিল। ওয়ার্ডারেরা বাজারের গল্প শুনিয়া আদিয়া স্বরাজ অদ্ববত্তী বলিয়া মনে করিত—জেলের ছোটখাট কর্মচারীরাও একট্ট চঞ্চল হইয়া পভিল।

আমর। কারাগারে কোন দৈনিক প্রিকা পাইতাম না, একথানি হিন্দী সাপ্তাহিক পরিকা আসিত,—তাহাতে ষতটুকু সংবাদ পাইতাম, তাহাই আমাদের কল্পনাকে দীপ্ত করিয়া তুলিত। প্রত্যহ যৃষ্টি সঞ্চালন, কথন বা গুলীবর্ধণ, শোলাপুরে সামরিক আইন এবং জাতীয় পতাকা বহনের জন্ত দশ বংসর কারাদণ্ড। আমাদের জনসাধারণ, বিশেষতঃ নারীরা সমগ্র দেশে যে ভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহাতে আমরা গর্ক বোধ করিতাম। আমার মাতা, স্ত্রী ও ভগ্নী এবং সম্পক্তিতা ভগ্নী ও বান্ধবীদের কার্য্যকলাপে আমি অধিকতর সম্প্তোষ লাভ করিতাম। ধণিও আমি কারাগারে তাঁহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া আছি তথাপি আমরা নেন অধিকতর ঘনিষ্ঠ ইইতেছি; এক মহং উদ্দেশ্যের কর্মস্ত্র যেন আমানিগকে নৃত্রন স্বেহক্ষনে আবদ্ধ করিল। পরিবার বৃহত্তম গোষ্ঠার মধ্যে যেন মিলিয়া গেল। অথচ পুরাত্রন স্বেহ মমতার টান সমানই রহিয়া গেল। নিজের শারীরিক অস্বস্থতা অগ্রাহ্য করিয়া কমলা অস্ততঃ কিছুকালের জন্ত যে ভাবে কার্য্য করিয়াভিল, সে সংবাদে আমার বিশ্বরের সীমা বহিল না।

আনি কারাগারে অনেকটা নিশ্চিন্তে কাল্যাপন করিতেছি অথচ বাহিরে অনেকে কত বিল্প বিপদের সন্মুখীন হইলা বহু কঠ সহা করিতেছে, এই চিন্তা আমার নিকট হুর্কাই ইইনা উঠিল। বাহিরে বাইবার জন্ম আমার প্রাণ ব্যাকুল, অথচ উপায় নাই। অবশেষে আমি কারার মধ্যেই কঠোর জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। আমি প্রতাহ তিন ঘটাকাল আমার নিজের চরকায় স্থতা কাটিতাম এবং জেলকর্ত্পক্ষের অনুমতি লইলা আরও ২০০ ঘটা কাল "নেওলার" (চওড়া কিতা) বুনিতাম। এই কাজগুলি আমরা ভাল লাগিত। ইহাতে অতিরিক্ত পরিশ্রমণ্ড ইইত না, বিশেষ মনোযোগও দিতে হইত না অথচ মনের উত্তেজনা অনেকটা প্রশান্ত ইইত। আমি পড়াশুনা খুব বেশী করিতাম। সমন্বান্তরে

১৬

ঝাড়ু দেওয়া, শনিজের কাপড়-চোপড় কাচা প্রভৃতিও করিতাম। আমি ইচ্ছা করিয়াই শারীরিক পরিশ্রম করিতাম, কেন না আমার কারাদণ্ড বিনাশ্রম ছিল।

বাহিরের ঘটনাবলীর চিন্তা এবং জেলের নিতা নৈমিত্তিক কাজ, ইহা লুইয়াই নৈনী জেলে আমার দিন কাটিতে লাগিল। ভারতীয় কারাবাবস্থা পর্যাবেক করিতে করিতে আমার মনে হইল, ইহা যেন ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের নিটি। শাসন্যন্তে যোগাতা ও কুশলতার অভাব নাই, দেশের উপর গভর্ণনেন্টের ক্ষমতা ইহা অক্ষন্ন রাখিতেছে, অথচ দেশের মানুসওনিব সম্বন্ধে প্রায় কোন চৈতন্তই নাই। বাহির হইতে দেখিলে জেলখানার কাছকর্ম বেশ যোগাতার সহিত নিয়ন্ত্ৰিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়। এবং কতকাংশে ইহা সভাও বটে; কিন্তু যে সকল হতভাগ্য এথানে আসে, তাহাদের উন্নতির জন্ম সাহায্য করা যে জেলের প্রধান উদ্দেশ্য, সেকথা কেহ ভাবে বলিয়া মনে হয় ন। জন্দ কর, পিষিয়া ফেল —এই ভাব সর্বত্র বিরাজিত। তাহারা যথন বাহিরে ঘাইবে, তথন কাহারও যেন তেজ বীষ্য অবশিষ্ট না থাকে। কি ভাবে কারাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিয়, करमिनिश्रक मःयल करा ७ गालि प्रमुखा २५ ? প্রধানতঃ ক্ষেদীদিগের ছ তাহাদিগকে শাদনে রাথা হয়। কতকগুলি কয়েদীকে কয়েদী-মেট প্রভ ক্রিয়া দেওয়া হয় এবং ক্তক্ ভয়ে এবং ক্তক্ পুরস্কার পাইবার আশায়, মেয়াদ কম হইবার আশায় তাহার। কর্তপক্ষের সহিত সহযোগিত। করে। বেতনভোগী বাহিরের ওয়ার্ডারের সংখ্যা অত্যক্ত কম। জেলের ভিতরে সাধারণতঃ কয়েদী-মেটরাই পাহার। দিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, জেলথানায় গোয়েন্দর্গেরি প্রবলভাবে চলিয়া থাকে। কয়েদী**দিগকে প**রস্পরের উপর নজর রাথিতে উৎসাহ দেওয়া হয়, যাহাতে করেদীরা দলবন্ধ হইয়া কাজ না করিতে পারে সেজন্য সতর্ক দৃষ্টি রাথা হয়। এইভাবে তাহাদের মধ্যে ভেদ রক্ষা করিলে তাহাদের সংযত রাখা যাইতে পারে: অতএব, ইহার অর্থ সহজেই বুঝা যায়।

াহিরে আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্টেও এই ব্যবস্থাই ব্যাপক ও ব্যন্তরকাণে দেখিতে পাই, তবে দেখানে তাহা কিঞ্চিং আর্ত। এখানে ক্ষেদী-মেট ও ক্ষেদী-গুরার্ডারদের নাম স্বতম্ভ। ইহাদের বড় বড় উপাধি আছে, ইহাদের তক্মা চাপরাস্ও বেশ জাঁকজমকপূর্ণ। এবং তাহার পশ্চাতে কারাগারের মতই অপ্রধারী রক্ষীদল প্রস্তুত ইইয়াই আছে।

আধুনিক রাষ্ট্রে জেলখানাগুলির প্রয়োজনীয়তা কত অপরিহার্যা। অন্ততঃপক্ষে করেনী চিন্তা করিতে থাকে যে, গৃভর্গমেণ্টের বহুতর বিভাগ ও অন্তান্ত দায়িত্ব, পুলিণ কি দৈন্তদল, কারাগারের কার্যাপ্রালীর তুলনায় নিতান্ত বাহ্ন ব্যাপার মাত্র। যে দলের হাতে গৃভর্গমেণ্টের পরিচালন-ক্ষমতা থাকে, দেই দলের ইচ্ছা

### এরোডায় আপোষের কথাবার্ত্তা

অপবের উপর প্রয়োগ করিবার পীড়নমূলক যন্ত্রই হইল রাষ্ট্র—এই মার্কসীয় মতবাদের যাথার্থ্য কারাগারে বসিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

আমার বারাকে আমি এক মাস একাকীই ছিলাম। তারপর নর্ম্মদাপ্রসাদ সিংহকে সঙ্গীরূপে পাইরা অনেকটা শান্তি পাইলাম। আড়াই মাস পরে ১৯৩০ সালের জুন মাসের শেষদিন আমাদের কুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে সহসা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। অপ্রত্যাশিত ভাবে অতি প্রত্যুয়ে আমার পিতা ও ডাঃ সৈয়দ মান্দ সেধানে আসিলেন। তাঁহারা উভয়েই আনন্দভবনে অতি প্রত্যুয়ে শয়্যায় থাকিতেই গ্রেফ তার হইয়াছিলেন।

#### 97

## এরোডায় আপোষের কথাবার্ত্তা

আমার পিতার গ্রেফ্ তাবের সঙ্গে সঞ্চেই অথবা অব্যবহিত পরেই কংগ্রেসের কার্যাকরী সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত করা হইল। ইহার ফলে বাহিরে এক নৃতন অবস্থার উদ্ভব হইল—অবিবেশন ইইলেই সমন্ত সদস্য একসঙ্গে ধরা পড়িতেন। পূর্বপ্রাপ্ত ক্ষমতাত্সাবে অস্থায়ী সভাপতিরা স্থলাভিষিক্ত সদস্য মনোনীত করিতেন। এইভাবে অনেক নারী অস্থায়ী সদস্য হইয়াছিলেন। ক্মলাও তাঁহাদের অন্ততম।

জেলে আদিবার সময় পিতার স্বাস্থ্য অত্যন্ত থারাপ ছিল এবং ে অবস্থায় তাঁহাকে রাথা হইল, তাহাতে তিনি অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্য অন্তভ করিতে লাগিলেন। ইহা অবশ্য গভর্গমেণ্টের ইচ্ছাক্বত নহে। কেন না তাঁহার সাচ্ছন্য বিধানের জন্ম তাঁহারা সাধ্যমত চেষ্টা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু নৈনী জেলে বেশী কিছু করিবার উপায় ছিল না। আমার ব্যারাকে চারিটি ক্ষুন্ত সেলে চারজনের পক্ষে স্থানের অত্যন্ত অকুলান হইল। জেল-স্থপার আদিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, পিতাকে জেলের অত্য অংশে লইয়া গেলে তিনি অপেক্ষাকৃত খোলা জায়পায় থাকিতে পারিবেন। কিন্তু আমরা একত্রে থাকিতেই ভাল বোধ করিলাম। তাহা হইলে আমরা তাঁহার দেবা-শুক্ষা করিতে পারিব।

তথন বর্ধা আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের ছাদ দিয়া মাঝে মাঝেই নানাস্থানে টপ টপ ক্রিয়া জল পড়ে। দেলের অভ্যন্তরভাগ শুক্ষ রাখা কঠিন। রাত্রে

পিতার বিছানা লইয়া সমস্থায় পড়িতে হইত। বৃষ্টি বাঁচাইবার জন্ম দেল-সংলগ্ধ ক্ষুদ্র বারান্দায় (১০ × ৫ ফুট) তাঁহার থাট পাতা হইত। কথনও কথনও তাঁহার জর হইত। অবশেষে জেল কর্তৃপক্ষ একটি অতিরিক্ত বারান্দা তৈরী করিতে মনস্থ করিলেন। আমাদের সেল-সংলগ্ধ এই প্রশস্ত ক্ষন্দর বারান্দাটি তৈয়ারী হওয়ায় আমাদের অনেক স্থবিধা হইল। কিন্তু ইহাতে পিতার পক্ষেবিশেষ লাভ হয় নাই, কেন না বারান্দা তৈয়ারী হওয়ার অয়িদিন পর তাহাতে মৃক্তি দেওয়া হইল।

ভার তেজ বাহাত্র সঞ্ ও মি: এম, আর, জয়াকর কংগ্রেসের সভিপ্রেক্তের শান্তি স্থাপনের জন্ত চেষ্টা করিতেছেন, জ্লাই মাসের শেষ ভারত বিষয়ে তুম্ল আলোচনা চলিতে লাগিল। আমার পিতাকে দয়া করিছা কিনিক সংবাদপত্র দেওয়া হইত, তাহাতেই আমরা ইহা পড়িতাম। সংবাদপত্র প্রকাশিত বড়লাট লর্ড আরুইন ও সঞ্জ-জয়াক্রের প্রকাশিত পত্রাবলী হইতে আমরা ব্রিতে পারিলাম যে, তথাকখিত "শান্তিদুতেরা" গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন। আমরা ব্রিতে পারিলাম না যে কেন তাঁহারা এই কার্যে ব্রতী হইলেন অথবা তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি। পরে আমরা তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, গ্রেক্তারের কয়েকদিন পূর্বের বোয়াইয়ে পিতা বে বিরুতি\* দিয়ছিলেন, তাহাতেই তাঁহারা উৎসাহিত হইয়া এই কার্য করিয়াছিলেন। লওন "ডেলী হেরাল্ড"-এর প্রতিনিধি মিঃ শ্লোকম (তথন ভারতে ছিলেন) আমার পিতার সহিত আলাপ-খালোচনার পর ঐ বিরুতির মৃদাবিদা করেন এবং পিতা উহা অন্তম্যাদন করিয়াছিলেন। ঐ বিরুতিতে ইহা উল্লেখ ছিল যে, গভর্গনেন্ট যদি কতকগুলি সর্বের সম্বত হন, তাহা হইলে কংগ্রেম আইন অমান্ত

<sup>\*</sup> ১৯৩০-এর ২০শে জুন তারিবে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু অনুমোদিত বির্তিশ্বলাটেরিল বৈঠক স্বাধীনভাবে যে সকল প্রতার উপস্থিত করিবেন এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ঐ প্রতারগুলি বিভাবে এবং করিবেন, সে সম্বন্ধে কোন পূর্ব্ব ধারণা না করিয়াও, যদি ব্রিটিশ গভর্গমেন্ট ও ভারত গভর্গমেন্ট কোন বিশেব অবস্থার ব্যক্তিগতভাবে এরূপ আধাস দেন বে তাহার। ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল শাসনতত্র সমর্থন করিবেন,—অবগু ভারতের সহিত ব্রিটেনের দীর্ঘকালের সম্বন্ধ এবং ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার জগু প্রয়োজনমত পারপ্রিক আপোশ যাহা পরে গোলটেরিল কর্ত্তক থির হইবে—তাহা হইবে প্রিত মতিলাল নেহরু ব্যক্তিগতভাবে সে প্রতিশ্বতি করিবেন গ্রন্থত প্রত্তমান করিবেন। অথবা দায়ত্বশীল কোন তৃতীম্পক্রের মারফং যদি সেরূপ প্রতিশ্বতি মিং গান্ধী বা পণ্ডিত জওহরুলাল নেহরুর নিকট আসে, তাহার দায়ত্বও তিনি এইণ করিবেন। যদি সেরূপ প্রতিশ্বতি আমে এবং গৃহীত হয়, তাহা হইলে আপোবের সম্ভাবনা হইতে পারে—যাহাতে একদিকে আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহত হইবে, অভদিকে গৃত্তবিমেন্ট বর্ত্তমন্তি কর্ত্তমান্ত করিবেন এবং সমন্ত রাজনৈতিক বন্দীকে ছাড্নিমা দিবেন। পরে পারপারিক সর্ভান্নাত্র করিবেন এবং সমন্ত রাজনৈতিক বন্দীকে ছাড্নিমা দিবেন। পরে

#### এরোডায় আপোষের কথাবার্ডা

আন্দোলন প্রত্যাহার কবিতে পারেন এইরূপ সম্ভাবনা আছে। ইহা কতকাংশে অম্পাই ও পরীক্ষামূলক প্রস্তাব মাত্র এবং উহাতে একথাও স্পষ্ট ছিল যে, এমন কি গান্ধিজী এবং আমার সহিত পরামর্শ না করিয়া পিতা ঐ অস্পাই সর্বন্তনি সম্পর্কে কোন কথাই বলিতে পারিবেন না। সে বংসর আমি কংগ্রেমের সভাপতি, অতএব, আমাকে গণনা করিতেই হয়। গ্রেফ্তারের পর নৈনী জেলে পিতা আমাকে এ কথা বলিয়াছিলেন এবং ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তাড়াতাড়িতে ঐরণ অস্পাই বিবৃতি দেওয়াতে তিনি ছংথিত, কেননা উহাতে ভূল ধারণা উত্তব হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। কার্যতঃ হইয়াছিলও তাহাই। তবে যে সকল লোক সম্পূর্ণ স্বতম্বভাবে চিন্তা করে, তাহারা অতি-নিদ্ধিই ও সরল বিবৃতির মধ্যেও খুঁত বাহির করিয়া থাকে।

স্থার তেজ বাহাছর সপ্র এবং মিঃ জয়াকর ২৭শে জুলাই সহসা নৈনী জেলে গান্ধিজীর পত্রসহ আসিয়া আমাদের সহিত দেখা করিলেন। সেদিন এবং তার পরদিন তাঁহাদের সহিত আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হইল। পিতার জরভাব ছিল, তিনি অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করিলেন। আমরা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তর্ক করিলাম, আলোচনা করিলাম, কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যের জন্ত পরম্পারের ভাষা ও চিন্তা অরই বুরিতে পারিলাম। তবে ইহা বুরিলাম, বর্জমান অবস্থা বেরপ তাহাতে কংগ্রেসের ও গভর্গমেন্টের মধ্যে শান্তিস্থাপনের সন্তাবনা অতি অর। আমরা কার্য্যকরী সমিতির সদস্তাপন বিশেষভাবে গান্ধিজীর সহিত পরামর্শনা করিয়া কোন প্রতাব করিতে অরীকার করিলাম এবং এই মর্মে গান্ধিজীর নিক্ট পত্র লিখিলাম।

এপার দিন পর ডাঃ সঞ্জ পুনরার বড়লাটের উত্তর লইয়া আমাদের সহিত দেখা করিতে আদিলেন। আমাদের এরোডা যাওয়ার প্রস্তাবে (পুণার যে জেলে গান্ধিজা ছিলেন) বড়লাট আপত্তি করেন নাই। তবে সদার বল্পভাই পাটেল, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি যে সকল সদস্ত ানও বাহিরে থাকিয়া আন্দোলন পরিচালনা করিতেছিলেন, ভাইাদের মাত্ত সাক্ষাতের প্রস্তাবে সপরিষদ বড়লাট সমত হন নাই। এই অবস্থায় আমরা এরোডা যাইতে সমত কিনা, ডাঃ সঞ্জ জানিতে চাহিলেন। আমরা বলিলাম, গান্ধিজার সহিত যে কোন সময়ে দেখা করিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আমাদের অ্যান্ত সহক্ষীদের সহিত আলোচনা ব্যতীত কোন চুড়ান্ত সিন্ধন্তের সম্ভাবনা নাই। সেইদিন (অথবা তাহার প্রক্রিন) সংবাদপত্রে আমরা দেখিলাম, বোদাই-এ অতি প্রচণ্ড লাঠিচালনা হইয়া গিয়াছে এবং মালবাজী, বল্পভাই পাটেল, তামাদুক সেরওয়ানী ও অ্যান্ত স্থায়া অস্থায়ী কাষ্যকরী সমিতির সম্প্রস্তার হইয়াছেন। আমরা ডাঃ সঞ্জকে বলিলাম, এই সকল ঘটনা

মোটেই অন্তর্কন নহে, তিনি আমাদের মনোভাব বড়লাটকে ব্রাইয়া বলেন, সে অন্তরোধও আমরা করিলাম। ডাঃ সপ্রু বলিলেন, যথাসম্ভব শীদ্র আমাদের গান্ধিজীর সহিত দেখা করায় কোন অনিষ্ট হইবে না। আমরা পূর্ব হইতেই তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, যদি আমাদের এরোডা যাইতেই হয়, তাহা হইলে নৈনী জেলে আমাদের সঙ্গী এবং কংগ্রেসের সম্পাদক ডাঃ সৈয়দ মামুদও আমাদের সঙ্গে যাইবেন।

ত্ই দিন পর ১০ই আগষ্ট আমি, মাম্দ ও পিতা—এই তিন জন স্পোষ্ঠাল টেনে নৈনী হইতে পুণা যাত্রা করিলাম। আমাদের গাড়ী অবখ্ঠই বড় বড় প্রেশনে থামে নাই—ছোটখাট প্রেশনে মধ্যে মধ্যে গাড়ী থামিত। তবুও সংবাদ ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, গাড়ী থাম্ক আর নাই থাম্ক, প্রত্যেক প্রেশনে জনতার ভীড় হইত। ১১ই তারিখ আমরা গভীর রাত্রে পুণার নিকটবর্ত্তী কিরকীতে পৌছিয়াছিলাম।

আমরা প্রত্যাশা করিয়াছিলাম, আমাদিগকে গান্ধিজীর ব্যারাকে রাখা হইবে, অন্ততঃ সত্ত্রই তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইবে। এরোডা জেলের অধাক্ষ সেই ব্যবস্থাই করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষ মৃহুর্ত্তে আমাদের সহিত যে পুলিশ কর্মচারী আসিয়াছিলেন, তাহার মারফং সংবাদ পাইয়া এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয় ৷ কারাধাক্ষ লেঃ কর্ণেল মার্টিন আমাদের নিকট গুপ্ত কথা ভাঙ্গিলেন না: কিন্তু পিতার স্তকৌশল প্রশ্নে আমরা বঝিতে পারিলাম যে. স্প্র-জয়াকরের উপস্থিতি বাতীত আমাদিগকে গান্ধিজীর সহিত দেখা ( অস্ততঃ প্রথম বার ) করিতে দেওয়ার অভিপ্রায় নাই। পর্কো দেখা হইলে আমাদের মনোভাব দট হইতে পারে এবং আমরা ঐক্যমত দটতার সহিত ব্যক্ত করিতে পারি, এরপ আশকা "করা হইয়াছিল। সে রাত্রি এবং প্রদিন দিবারাত্রি আমাদের পুথক ব্যারাকে রাথা হইল, পিতা মহা বিরক্ত হইলেন। খাঁহার স্হিত দেখা করিবার জন্ম আমরা নৈনী হইতে আদিলাম, সেই গান্ধিজীর স্হিত দেখা করিতে দেওয়া হইতেছে না, অথচ আশায় আশায় রাখা হইতেছে, ইহা অতান্ত ক্লেশকর। ১৩ই তারিথ মধ্যাহের পূর্বের আমাদিগকে জানান হইল, স্থার তেজবাহাতুর ও নিঃ জয়াকর আসিয়াছেন এবং গান্ধিজীও তাঁহাদের সহিত জেলের অফিস ঘরে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতেছেন, আমাদিগকেও সেইখানে যাইবার জন্ম আহ্বান করা হইল। পিতা প্রথমে যাইতে অম্বীকার করিলেন। তার পর অনেক কৈফিয়ং ও ক্ষমাপ্রার্থনার পর তিনি এই সর্ত্তে যাইতে সম্মত হইলেন যে, তিনি প্রথম নির্জ্জনে গান্ধিজীর সহিত দাক্ষাৎ করিবেন। বল্লভভাই পার্টেল ও জ্মরামদাস দৌলতরামকে এরোডাতেই আনা হইয়াছিল, সরোজিনী নাইড়ও এরোডা জেলের নারীদের জন্ম নির্দিষ্ট অংশে ছিলেন; আমাদের সম্মিলিত

## এরোডায় আপোষের কথাবার্ত্তা

অনুরোধে তাঁং। দিগকেও আমাদের সন্মিলনে যোগ দিতে দেওরা ইইল। সেই দিন সন্ধায় আমাকে, পিতাকে ও মামুদকে গান্ধিজীর ব্যারাকে লইয়া যাওয়া হইল, অবশিষ্ট কয়দিন আমরা তাঁহার সহিতই ছিলাম। বল্লভভাই ও জয়য়মাদ্যকেও ঐ কয়দিন প্রামর্শের জন্ম আমাদের নিকট রাখা হইয়াছিল।

১৩ই, ১৪ই ও ১৫ই আগষ্ট, এই তিন দিন সঞ্-জ্বাক্রের সহিত আলোচনা ক্রিবার পর আমরা আমাদের মতামত লিপিবদ্ধ ক্রিয়া পত্র বিনিময় ক্রিলাম, ঐ পত্রে আমরা যে স্কল নিয়ত্য সর্ত্তে আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার এবং । গভর্ণমেন্টের সহিত সহযোগিতা ক্রিতে পারি, তাহা লিপিয়া দিলাম। এই স্কল পত্র পরে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।\*

এই দুকল বৈঠক ও আলোচনায় পিতা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। ১৬ই তারিথ সহসা তাঁহার প্রবল জর হইল। ইহাতে আমাদের ফিরিতে বিলম্ব হইল। ১৯শে তারিথ রাত্রে আমরা পুনরায় স্পেশ্যাল ট্রেনে নৈনী যাত্রা করিলাম। পিতার যাহাতে পথে কোন ক্লেশ না হয়, সেজন্ত বোদ্বাই পভর্ণমেন্ট যথোচিত বাবস্থা করিয়াছিলেন, এরোডা জেলেও তাঁহার বিশেষ যত্ন লওয়া হইত। আমরা যে রাত্রে এরোড়া জেলে উপস্থিত হই, সেদিনের একটি কৌতুককর ঘটনার কথা মনে আছে। কারাপাক্ষ কর্ণেল মার্টিন পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি শ্রেণীর খাদ্য তিনি পছন করেন ? পিতা তাঁহাকে বলিলেন, তিনি সাধারণতঃ লঘু পথ্যই গ্রহণ করেন। তারপর তিনি প্রভাতে শধ্যায় চা হইতে নৈশভোজন প্রান্ত পাদোর খুঁটিনাটি তালিকা দিতে লাগিলেন। (নৈনী জেলে বাড়ী হইতে পিতার খাদ্য আসিত)। পিতা সরলভাবে তাঁহার লঘু পথ্যের তালিকা দিলেন, তাহা গুরুতর বোধ হইল। লংনের রিট্জ বা শুভয় হোটেলে ইহা অবশুই অতি সাধারণ ও লঘু ধানা বলিয়া বিবেচিত হয়, পিতারও অবশ্য তাহাই ধারণা। কিন্তু এরোডা জেলে ইহা আশ্চর্যা হন্নভি এবং অতিরিক্ত বিবেচিত হইল। পিতার বছতর ব্যুযুবছল ক্ষ শুনিতে শুনিতে কর্ণেল মার্টিনের মুখভাব লক্ষ্য করিরা আমি ও মামুদ অতান্ত কৌতুক বোধ করিতে লাগিলাম। কেন না, বহুকাল ধরিয়া তিনি ভারতের স্ব্ধিশ্রেষ্ঠ ও খ্যাতনামা নেতার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন; তাঁহার জন্ত ছাপলের ছব, থেজুর ও কচিং কমলালেব্ ব্যতীত আর কিছুর দয়কার হয় নাই। কিন্তু পুথক ধরণের নেতার সহিত তাঁহার এই প্রথম পরিচয়।

পুণা হইতে নৈনীতে ফিরিবার পথেও বড় বড় ষ্টেশনে গাড়ী না থামাইয়া ছোট ছোট ষ্টেশনে গাড়ী থামিতে লাগিল। এবার জনতা আরও বেশী মনে

 <sup>\*</sup> পরিশিষ্ট দ্রাষ্টবা

হইল; প্রায় প্রত্যেক ষ্টেশনে, বিশেষভাবে হারদা, ইটারদি এবং সোচাপুরে ষ্টেশন প্লাটফর্ম এমন কি বেললাইনের উপর জনতা ভীড় করিয়াছিল। অল্লের জন্ম কোন ঘুর্যটনা ঘটে নাই।

পিতার শারীরিক অবস্থা ক্রমশং মন্দ হইতে লাগিল। তাঁহার নিজের
চিকিৎসকগণ এবং প্রাদেশিক গভর্নমেন্টের চিকিৎসকগণ তাঁহাকে দেখিতে
লাগিলেন। স্পষ্টই বুঝা গেল, জেলখানায় তাঁহার উপযুক্ত চিকিৎসা অসম্ভব।
তাঁহার অস্থবের জন্ম কারামুক্তি হওয়া উচিত, সংবাদপত্রে জানক বন্ধুর এইরূপ
মন্তব্য দেখিয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন; তাঁহার মনে হইল, জনসাধারণ
ভাবিবে যে, প্রস্তাবটি তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে। এমন কি,
তিনি লর্জ আক্রইনকে তার্যোগে জানাইলেন যে, কারামুক্তির অন্থ্রহ তিনি
চাহেন না। কিন্তু দিনে দিনে তাঁহার অবস্থা ধারাপ হইতে লাগিল, তাঁহার
ওজন কমিয়া গেল; শ্রীর অত্যন্ত শীর্ণ হইতে লাগিল। দশ সপ্তাহ কারাগারে
থাকিয়া তিনি ৮ই সেপ্টেবর মুক্তিলাত করিলেন।

পিতা চলিয়া পেলে আমাদের ব্যারাক প্রাণহীন ও শৃত্যম মনে হইতে লাগিল। আমি, নর্মনাপ্রদাদ ও মামুদ তিনজনই আনন্দের সহিত সারাক্ষণ তাঁহার সেবায় নিমুক্ত থাকিতাম। তাঁহার ছোটখাট কাজগুলি করিয়া কত আনন্দ হইত! আমি নেওয়ার বুনা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, চরকা অল্পই কাটিতাম, পড়াঙনও বেশী করিতাম না। তাঁহার প্রস্থানের পর আমরা ভারাক্রান্ত হদয় লইয়া পুনরায় পুরাতন নিয়মে কাজ করিতে লাগিলাম। পিতার মুক্তির পর দৈনিক সংবাদপত্রও বন্ধ হইয়া গেল। চার কি পাঁচ দিন পর আমার ভারীপতি রণ্ডিং প্রিত প্রেক তার হইয়া আমাদের ব্যারাকে আসিলেন।

ছর মাদ করেলেও পৈদ হওয়ায় ১১ই অক্টোবের আমি জেল ইইতে মৃক্তি
পাইলাম। বাহিরে তথন সংঘর্ষ তারভাবে চলিতেছে, আমার এই স্বাধীনতা
কন্ত্যায়া। 'শান্তিনৃত' সঞ্চ-জ্যাকরের চেষ্টা বার্থ ইইয়াছিল। আমার কারামৃক্তির নিনই আরও ছুই কি ততোধিক অভিন্তান্ধ জারী ইইল। কারার বাহিরে
আমিয়া আমি আনন্দিত ইইলাম এবং বে ক্যদিন বাহিরে থাকি যথাসন্তব কাজ
করিবার সংগ্রন্থ করিলাম।

কনলা তথন এলাহাবাদে কংগ্রেপের কাজ লইয়া ব্যস্ত ছিল। পিতা মুনৌরতে চিকিংলাবান ছিলেন, আনার মাতা ও ভ্রমী তাঁহার সহিত ছিলেন। আনি দেড় দিন এলাহাবাদে কংগ্রেপের কাজকর্মের ব্যবস্থা করিয়া কমলাকে লইয়া মুনোরী যাত্রা করিলাম। পল্লী অঞ্চলে থাজনা ও ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করা হইবে কিনা আমরা তথন এই বিষয় চিস্তা করিতেছিলাম। খাজনা আদায়ের নির্দিষ্ট সময় তথন নিকটব্রী; কিন্তু যাহাই হউক, ক্রিপণোর মূল্য

#### এরোডায় আপোষের কথাবার্ত্তা

অসম্ভব হারে কমিয়া যাওয়ায় খাজনা আদায় করা কঠিন হইবে। এই সময় ভারতবর্ষেও জগতের বাজারের মন্দা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

আইন অনায় আন্দোলনের অংশরপেই হউক বা পৃথক আন্দোলনরপেই হউক, ট্যান্থারদ্ধ আন্দোলনের ইহাই উপযুক্ত অবসর। এই বংসরের আয় ইইতে কি জমিদার কি প্রজা কাহারও পক্ষে পুরা খাজনা আদায় দেওয়া অসন্তব। জমিদারদের সাধারণতঃ কিছু সংস্থান আছে, তাহাদের পক্ষে ঋণ পাওয়াও সহজ। কিছু প্রজারা অধিকাংশই হতদরিদ্র, কোন সঞ্চয় সঞ্জিত তাহাদের নাই। যে • কোন গণতান্ধিক দেশে, যেখানে কৃষকেরা সজ্ঞবন্ধ ও প্রভাবশালী, সেখানে বর্তমান অবস্থায় তাহাদের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা অসম্ভব হইত। কিছু ভারতবর্ষে কৃষকদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রায় কিছুই নাই। কোন কোন অঞ্চলে কংগ্রেসের সহায়তায় কৃষবল একটু মুজ্ববৃদ্ধ; অবশ্ব অবস্থা সহ্ব করিতে না পারিয়া যদি কৃষকেরা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে, এ আশ্বা সর্ববৃদ্ধই অভান্ত। তবে ইহারা বংশান্থজ্ঞমিক অপ্রতিবাদে সমন্ত ত্বং নী সহ্ব করিতেই অভান্ত।

গুজরাট এবং অক্যান্ত অঞ্লে থাজনাবন্ধ অ ালন চলিতেছিল, তবে তাহা আইন অমান্ত আন্দোলনের অংশরূপে রাজনৈ ্য অন্দোলনরূপেই পরিচালিত হইতেছিল। দেখানে বায়তারী প্রথা প্রচলিত এবং তাহারা গভর্ণমেন্টকে পাজনা দিয়া থাকে। তাহারা থাজনা না দিলে গভর্ণনেন্ট প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। কিন্তু যুক্ত প্রদেশে জমিদারী ও তালুকদারী প্রথা প্রচলিত; গভর্ণমেন্ট ও কুষকের মধ্যে বহু মধ্যস্বরভাগী বিভাষান। এথানে প্রজারা থাজনা না দিলে মুখ্যভাবে জনিদানের। বিপন্ন হন। অতএব, এক্ষেত্রে শ্রেণীর প্রশ্ন স্বতঃই আসে। কিন্তু কংগ্রেস নিছক জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান; ইহার মধ্যে অনেক মাঝারি এবং কয়েকজন বড় জমিদারও আছেন। শ্রেণীপার্থের প্রশ উঠে কিবা জমিদারেরা বিরক্ত হন এমন কিছু করিতে কংগ্রেসের নেতারা সর্ব্বদাই ভীত; এই কারণে আইন অমান্ত আন্দোলনের প্রথম ছয় মাস অতিবাহিত তওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা পল্লী অঞ্চলে থাজনা বন্ধ আন্দোলন ঘোষণা করিলেন না। ধামার মতে তথন উহার উপযুক্ত অবদর ছিল সন্দেহ নাই। ধে কোন ভাবেই হউক, শ্রেণীস্বার্থের কথা তুলিতে আমার নিজের কোন ভয় ছিল না; তবে আমি ইহা মানিতে বাধ্য যে, তথন কংগ্রেদের নিয়ম যেরূপ তাহাতে উহা শ্রেণীসংঘর্ব অন্নয়েদন করিতে পারে না। অবশ্য কংগ্রেদ জমিদার ও প্রজা উভয়কেই থাজনা দিতে নিষেধ করিতে পারে। জনিদারেরা সম্ভবতঃ গভর্গমেন্ট দাবী করিলেই খাজনা চকাইয়। দিবেন: কিন্তু সে দোষ তাঁহাদেরই হইবে।

অক্টোবরে যথন আমি জেল হইতে বাহিরে আদিলাম তথন রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি দেখিয়া আমি নিঃসন্দেহ বুঝিলাম, খাজনাবন্ধ আন্দোলনের

ইহাই উপযুক্ত অবসর। ক্লম্পদের অর্থকন্ত প্রায় চরমে উঠিয়াছে। আমাদের রাজনৈতিক নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন যদিও সর্ব্বর পুরাদমে চলিতেছিল, তথাপি উহা একথেরে হইয়া উঠিয়াছিল। তথনও লোকে অল্লাধিক দলে দলে জেলে যাইতেছিল বটে, কিন্তু দে উৎসাহ-উদ্দীপনা আর ছিল না। নগরবাসী ও মধ্যশ্রেণীর লোকেরা পুনঃ পুনঃ হরতাল ও মিছিলে অনেকটা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহাকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার জন্ম নৃতন কিছু চাই, নৃতন মামুষ চাই। একমাত্র ক্লয়ক সম্প্রদায় ছাড়া আর কোথায় তাহা পাওয়া যাইবে? এইখানেই সমষ্টিবল সঞ্চিত রহিয়াছে। এইখানেই জনসাধারণের স্বার্থের ভিত্তিতে বিরাট গণ-আন্দোলন জাগ্রত করা যাইতে পাবে এবং আমার মতে উহার দ্বারাই অতি গুকতর সামাজিক প্রশ্নগুলিও সমাধানের অন্তর্কল অবস্থার সৃষ্টি হইবে।

আমি এলাহাবাদে যে দেও দিন ছিলাম, এই বিষয় লইয়া সহকর্মীদের সৃহিত আলোচনা করিলাম। সময় সংক্ষিপ্ত হইলেও প্রাদেশিক কংগ্রেম কমিটির কার্যাকরীমতা আহত হইল। অনেক তর্কবিতকের পর আমরা স্থির করিলাম, থাজনা বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিতে হইবে। তবে আমরা প্রদেশের কোন অংশে উহা ঘোষণা করিলাম না, প্রত্যেক জিলার উপর ভার দেওয়া হইল। কার্যাকরী সমিতি শ্রোপীদংবর্শ বাঁচাইবার জন্ম জানিলাম তে, প্রজারাই ইহাতে বেকী সাচ্চা দিবে।

এই সিকান্তের পর আমাদের এলাহাব্দে জিলাই প্রথম আন্দোলন আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইল। নৃত্ন আন্দোলনে শক্তিস্ঞার করিবার জন্ম আমর প্রতিনিধি স্থানীয় কুষকদের লইয়া একটি সম্মেলনের বাবস্থা করিলাম। কারা-ম্ক্তির প্রথম দিনই আমি যতথানি কাজ করিলাম, তাহাতে স্থী হইলাম। ইহার সহিত এলাহাবাদে এক বৃহৎ জনসভা আহ্বান করিয়া আমি বক্তৃত। করিলাম। এই বক্তৃতার জন্ম আমার পুনরায় কার্দেও হইল।

দে যাহা হউক, ১০ই অক্টোবর আনি কমলাকে লইয়া দুদোরী গোলাম এবং পিতার সহিত তিন দিন অবস্থান করিলাম। তাহাকে এনেকটা তাল বোধ হইল, এ যাত্রা তিনি সারিয়া উঠিবেন, ইথা ভাবিরা আমি আনন্দিত হইলাম। পরিবারবর্গের সহিত তিনটি দিন বে আনন্দে কাটিল, তাহা আমার ক্ষরণ আছে। আমার কলা ইন্দিরা ও তিনটি ছোট ভাগিনেয়া দেখানে ছিল। আমি শিশুদের লইয়া থেলা করিতাম। কখনও আমরা মিছিল করিয়া বীরদর্শে বাড়ীর চারিদিকে ঘ্রিতাম; সর্বাকনিটা (তাও বংসর ব্যক্ত) জাতীয় পতাকা হতে আগে চলিত, পাছে পাছে আমরা চলিতাম এবং "ঝাণ্ডা উচা রহে হামারা" গানটি গাহিতাম। এই তিন দিনই পিতার সহিত আমার স্ব্ধিশেষ একত্র অবস্থান।

### এরোডায় আপোষের কথাবার্ত্তা

তারপর যথন চরম রোগ তাঁহাকে আমার নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া গেল, তথন একবার দেখিয়াছিলাম মাত্র।

আমার পুনরায় গ্রেক্তার অনুমান করিয়া এবং সম্ভবতঃ আমাকে আরও
কিছুকাল নিকটে দেখিবার জন্ম পিতা সহসা এলাহাবাদে প্রভ্যাবর্তনের সম্বল্প
করিলেন। এলাহাবাদে ১৯শে তারিথ কৃষক সম্মেলনে যোগ দিবার জন্ম আমি
ও কমলা ১৭ই তারিথ মুসৌরী ইইতে যাত্রা করিলাম। পিতা অন্যান্ম সকলকে
লইয়া তাহার প্রদিন এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন।

ফিরিবার পথে আমি ও কমলা উভয়েই কিছু উত্তেজনা অন্তব করিয়ছিলাম। আমরা দেরাত্ন ছাড়িতেছি, এমন সময় আমার উপর ১৪৪ ধারা জারী করা হইল। লক্ষো-এ আমরা কয়েক ঘণ্টা ছিলাম, এথানে আসিয়া শুনিলাম আর একটি ১৪৪ ধারার নোটিশ অপেকা করিতেছে, কিন্তু বৃহৎ ও ঘনদামিবিষ্ট জনতা ভেদ করিয়া পুলিশ কর্মচারীটি আমার নিকট পৌছিতে পারিলেন না। স্থানীয় মিউনিসিপালিটি আমাকে একঝানি মানপত্র প্রদান করিলেন। তাপের আমরা মোটর গাড়ীতে এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম; পথে স্থানে স্থাড়ী থামাইয়া ক্রয়কসভায় বক্তৃতা করিতে হইল। আমরা ১৮ই তারিথ রাত্রে এলাহাবাদে পৌছিলাম।

১৯শে তারিথ সকালবেলা আমার উপর আর একথানি ১৪৪ ধারার নোটিশ জারি হইল। বুঝিলাম, গভর্ণমেণ্ট ার পিছু লইয়াছেন এবং আমার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। আমি পুনৱায় গ্রেফ তার হওয়ার প্ররেষ কিষাণ কনফারেক্ষে যোগ দেওয়ার জন্ম ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। আমরা কেবল প্রতিনিধিদের সভা আহ্বান করিয়াছিলাম। বাহিরের লোকদিগকে এথানে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় নাই। এলাহাবাদ জিলার প্রতিনিধিস্থানীয় প্রায় যোল শত ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। আমাদের জিলায় থাজনাবন্ধ আন্দোলন আরম্ভ করিবার প্রস্তাব উৎসাহের সহিত সম্মেলনে গৃহীত হইল। আমাদের বিশিষ্ট কর্মীরা কিছু ইতস্ততঃ করিলেন। অনেকের মনেই ইহার সাফলা সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হইল। বড জনিদারেরা গভর্ণনেন্টের প্রচ্নোষকভার প্রজাদিগকে ভীত করিয়া তলিবেন। তাহার। সেই আঘাত সহা করিতে পারিবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর সেই যোল শত কৃষক প্রতিনিধির মনে কোনও সংশয় বা সন্দেহ ছিল না। অন্ততঃ তাহারা তাহা প্রকাশ করে নাই। আমি কনফারেন্সে এক বক্ততা করিলাম। তাহার ফলে আমি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিলাম কিনা, বঝিতে পারিলাম না। কেন না উক্ত নোটিশে আমাকে সাধারণে বক্তৃতা করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল।

🔭 সেথান হইতে আমি ষ্টেশনে পিতা ও অক্তান্ত পরিবারমণ্ডলীকে আনিতে

গেলাম। টেন দেরীতে আদিল এবং ভাঁহাদের আগমনের অব্যবহিত পরেই আমি কৃষক ও নাগরিকদের এক মিলিত জনসভায় যোগ দিতে চলিয়া গেলাম। সভাব শেষে অত্যন্ত ক্লান্তদেহে রাজি ৮টার সময় আমি ও কমলা বাড়ীতে ফিরিতেছিলাম। পিডা ফিরিবার পর আমরা কথা বলার কোনও স্থাগেই পাই নাই। আমি জানি, তিনি আমার জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং আমিও ভাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্ম ব্যথাই যাতি নান। কিন্তু ফিরিবার পথে আমাদের বাড়ীর নিকট আমাদের গাড়ীখানা থামাইয়া ফেলা হইল এবং আমাকে গ্রেফ্তার করিয়া তথনই যমুনা নদীর উপর দিয়া নৈনীতে আমার পুরাতন বাসন্থানে লইয়া যাওয়া হইল। কমলা একাকী আনন্দভবনে প্রতীক্ষামান পরিবারবর্গকে সংবাদ দিতে চলিয়া গেল এবং আমি যখন নৈনী জেলের বৃহৎ সিংহছার দিয়া পুনরায় প্রবেশ করিলাম, তখন চং চং করিয়া ঘড়িতে ১টা বাজিয়া উঠিল।

25

## যুক্ত প্রদেশে করবন্ধ আন্দোলন

আট দিন অন্থপন্থিতির পর আমি পুনরার নৈনীতে দিরিয়া সেই পুরাতন বারোকে দৈয়দ মানুদ, নর্মনাপ্রদাদ এবং রণজিং পণ্ডিতের সহিত মিলিত হইলাম। কয়েকদিন পরে জেলের মধােই আমার বিচার হইল। নৃত্তির পরদিন আমি এলাহাবাদে যে বকুতা দিরাছিলাম তাহার ভিত্তিতে কয়েকটি অভিযোগ উপস্থিত করা হইল। বলাবাজলা, আমি আয়পক সমর্থন করিলাম না। কেবলমাত্র আদালতের সম্মুখে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দিলাম। আমাকে সিছিসানীয় ১২৪ (ক) ধারার ১৮ মাস স্প্রম কায়াদও ও ৫০০০ টাকা জরিমানা করা হইল, ১৮৮২ সালের লবণ আইন অনুসারে ছয় মাস কারাদও ও এক শত টাকা জরিমানা করা হইল এবং ১৯০০-এ ৬নং অভিনাক (কি বিষয় তাহা আমি ভূলিয়া গিয়াছি) অনুসারে আরও ছয় মাস কারাদও এবং এক শত টাকা জরিমানা হল। শেবোক্ত কারাদও ছইটি একসঙ্গে চলিবে। মোটমাট আমার ছই বংসর স্থ্য কারাদও হইল এবং জরিমানার টাকা না দিলে আরও পাঁচ মাস কারাদও ভাগে করিতে হইবে। এইবার লইয়া আমার পাঁচ বার কারাদও হইল।

## युक्त आरमध्य कत्रवक्त आरमान्न

আমার গ্রেফ্তার ও কারাদণ্ডের ফলে আইন অমায় আন্দোলনে শাময়িকভাবে কিছু শক্তিদঞ্চার হইল ও কিছু উৎসাহ লক্ষ্য করা গেল। পিতার জন্মই ইহা সম্ভব হইয়াছিল। যথন কমলা গিয়া তাঁহার নিকট আমার গ্রেফ্তারের সংবাদ ব্যক্ত করিল তথন তিনি আহত হইলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া সন্মুথের টেবিলে করাঘাত করিয়া বলিলেন যে, তিনি এভাবে রোগশ্যাায় পডিয়া থাকিবেন না। তিনি ভাল হইবেন এবং মান্তবের মত কাজ করিবেন, এমন চুর্বলভাবে রোগের নিকট আত্মসমর্পণ করিবেন না ৷ এ সমল্প সাহসিক, কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে ইচ্ছাশক্তি ঘত প্রবলই হউক না কেন, যে রোগ তাঁহার অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে জীর্ণ করিতেছে, তাহাকে পরাহত করা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। কিন্তু কয়েকদিন আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখা গেল। লোকে তাঁহাকে দেখিয়া বিশ্বিত হইল। তিনি যথন এরোডা জেলে ছিলেন তথন হইতে কয়েকমাস ধরিয়া তাঁহার থুতুর সহিত রক্ত পড়িতেছিল। তাঁহার এই সম্বল্পের পর সহসা রক্ত বন্ধ হইয়া গেল। কয়েকদিন আর রক্ত পড়িল না। তিনি ইহাতে খুসী হইলেন এবং জেলে আমার সহিত দেখা করিতে আদিয়া পর্বের সহিত এই ঘটনা বলিলেন। কিন্তু চুর্ভাগ্যক্রমে ইহা ক্ষণস্থায়ী হইল, কয়েকদিন পরেই বেশীমাত্রায় রক্ত পড়িতে লাগিল এবং তাঁহার রোগ পুনরায় মাথা চাড়া দিয়া উঠিল। কিন্তু ঐ অল্লকালেই তিনি তাঁহার পুরাতন শক্তি লইয়া নিখিল ভারতীয় আইন অমান্ত আন্দোলনে এক নূতন বেগ সঞ্চার করিলেন। বিভিন্ন প্রদেশের ক্ষ্মীরা আসিয়া তাঁহার সহিত পরামর্শ করিলেন এবং তিনি সর্বত্ত প্রয়োজন মত উপদেশাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তিনি একটি বিশেষ দিন নির্দিষ্ট করিলেন ( নভেম্বর মাসে, উহা আমার জন্মদিন )। যে বক্ততার জন্ম আমার কারাদণ্ড হইয়াছে, ঐ বক্ততাটি ভারতের সর্বাত্র জনসভায় ঐদিন পঠিত হইবে স্থির হইল। নির্দিষ্ট দিনে বহুস্থানে লাঠি চলিল, জোর করিয়া মিছিল ও সভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইল এবং কেবলমাত্র ঐদিনে দেশের সর্ববিত্র প্রায় পাঁচ হাজার াক গ্রেফ্তার হইল। জন্মদিনের কি চমংকার অফুষ্ঠান!

পীড়িত পিতার পক্ষে এই ভাবে দায়িত্ব লইয়া শক্তিক্ষ করা অত্যন্ত অন্তায়।
আমি তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম লইবার প্রার্থনা জানাইলাম। কিন্তু আমি
জানিতাম, ভারতে থাকিয়া তাঁহার পক্ষে এরপ বিশ্রম অসম্ভব; আন্দোলনের
গতির সহিত তাঁহার মনও সর্বাদা আালাড়িত থাকিবে এবং লোকেও উপদেশের
জন্ত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবে। আমি সেই জন্ত তাঁহাকে রেকুন, সিন্ধাপুর
এবং জাভা প্রভৃতি অঞ্চলে ভোটখাট সম্প্র যাত্রার পরামর্শ দিলাম। তিনিও
প্রস্তাবটি পছন্দ করিলেন। ঠিক হইল, সমুদ্র্যাত্রায় এক্জন ভাক্তার বন্ধু তাঁহার

সংশ থাকিবেন। এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি কলিকাতায় গোলেন এবং সেখানে তাঁহার অবস্থা আরও থারাপ হইল, তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কলিকাতার উপকঠে দক্ষিণেশরে তিনি ক্ষেক সপ্তাহ অবস্থান করিলেন, পরিবারস্থ সকলে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। কেবল কমলা কংগ্রেসের কাজের জন্ম এলাহাবাদে বহিয়া গোলেন।

খাজনাবন্ধ আন্দোলনের সৃহিত আমার সংশ্রবের জন্মই আমাকে পুন্রায় তাড়াতাড়ি গ্রেক্তার করা হইল। কিন্তু কার্য্যতঃ কিষাণ সম্মেলনের অব্যবহৃত পরেই ক্রমক প্রতিনিধিরা এলাহাবাদে খাকিতে থাকিতেই আমাকে গ্রেক্তার করার ফলে আন্দোলন ধেলপ সাফলা লাভ করিল, আর কিছুতেই তেমন হইতে পারিত না। ইহার ফলে তাঁহানের উৎসাহ বৃদ্ধি হইল এবং সম্মেলনের সিদ্ধান্তের কথা তাহারা জিলার প্রত্যেক গ্রামে প্রচার করিতে লাগিল। তুই দিনের মধ্যেই জিলার সকলে জানিল, থাজনাবদ্ধ আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, এবং স্ক্রিই আনন্দের সহিত ইহা সম্থিত হইল।

এইকালে আমরা কি করিতেছি, জনদাধারণের নিকট আমরা কি চাহি, এই সম্পর্কিত সংবাদ আদান-প্রদানের বিশেষ বাধা আমর৷ অত্নতব করিতে লাগিলাম। প্তৰ্থমেট কৰ্ত্তক দণ্ডিত এবং কাগদ্ধ বন্ধ হইবার ভয়ে কোন সংবাদপত্রই আমাদের সংবাদ প্রকাশ করিত না। ছাপাথানাগুলি আমাদের বিজ্ঞাপন নোটিশাদি ছাপিত না। চিঠি ও টেলিগ্রাম সেন্সর করা হইত এবং প্রায়ই বন্ধ করা হইত। লোক মারকং সংবাদ আদানপ্রদানই একমাত্র নির্ভরযোগ্য পন্থা ছিল; কিন্তু তাহাতেও আমাদের সংবাদবাহীরা প্রায়ই গ্রেফ তার হইত। এই উপায় অতান্ত ব্যয়বহুল এবং ইহাতে শুঞ্চলাবন্ধ বহু ব্যবস্থার প্রয়োজন। তবুও এই ব্যবস্থা অনেকাংশে সফল হইল। প্রাদেশিক কেন্দ্র ও জিলা কেন্দ্রের সহিত প্রধান কেন্দ্রের সর্বদো যোগ্রক্ষা করা সম্ভব হইয়াছিল। সহরে সংবাদ প্রচার করা বিশেষ কঠিন নয়। সাইক্রোপ্টাইল যন্ত্রে মুদ্রিত বছ সাপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রিকা বে-আইনীভাবে প্রচারিত হইত এবং লোকে তাহা আগ্রহদহকারে পাঠ করিত। নগরে ঢোলসহর২ দ্বরা আমাদের ঘোষণাপত্রগুলি প্রচারিত হইত এবং প্রায়ই ঢ়লিকে গ্রেপ্তার করা হইত। ইহা কেহ গ্রাহের মধ্যেই আনিত না; কেন না, লোকে গ্রেফ্তার হইতেই চাহে, প্লাইতে চাহে না। কিন্তু নাগরিক উপায়গুলি পল্লী অঞ্চলে প্রয়োগ করা চলে না। দৃত প্রেরণ করিয়া অথবা বে-আইনী নোটিশ বিলি করিয়া প্রধান প্রধান পল্লীকেন্দ্রের সহিত কতকটা যোগ রাখা সম্ভব হইলেও ব্যবস্থা থুব সস্তোষজনক ছিল না! দুর গ্রামে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িতে দেরী হইত।

किं जनाशवार कियान कनकारतस्मत भन्न এहे अञ्चित्री अरनकी मृत

জ ওইরলাল নেহকর বিচার—১৯৩। বন্ধুগণ বিচার দেখিবার জয় নৈনী জেলের বাহিরে অপেক্ষা করিচেইছে।

### যুক্ত প্রদেশে কর বন্ধ আন্দোলন

হইল। জিলার প্রায় প্রত্যেক প্রধান প্রায় হইতেই ক্লযক প্রতিনিধি আসিয়াছিল, তাঁহারা ক্লযকদের সম্পর্কিত নৃতন প্রস্তাব এবং তাহার জন্ম আমার গ্রেফ্ তারের সংবাদ লইয়া জিলার সর্ব্বের ছড়াইয়া দিল। অর্থাৎ থাজনাবদ্ধ আন্দোলনের বোল শত উৎসাহী প্রচারকারী এক দিনেই সমস্ত প্রাস্তে সংবাদ প্রচার করিল। আন্দোলনের প্রাথমিক সাফল্য দেখা গেল। সর্ব্বেরই ব্রুমা গেল যে, বল প্রয়োগ না করিলে কেইই স্বেক্তায় থাজনা দিবে না। অবশ্য কি জমিদার কি শাসকবর্গ বল প্রয়োগ করিয়া ভয় দেখাইতে আরম্ভ করিলে তাহারা সহ্থ করিতে পারিবেকি না, তাহা কাহারও পক্ষে বলা কঠিন।

আমর। জমিদার ও প্রজা উভয়কেই থাজনা বন্ধ করিতে বলিয়াছিলাম। মতবাদের দিক দিয়া ইহা শ্রেণী আন্দোলন নহে, কিন্তু কার্য্যতঃ জমিদারেরা স্ব স্ব রাজম্ব দিলেন, এমন কি, জাতীয় আন্দোলনের প্রতি সহাত ভতিসন্পর ছমিদারেরা ও ভাহাই করিলেন। চাপও তাহাদের উপর বেশী এবং ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক। যাহা হউক, প্রজারা অটল রহিল এবং থাজনা দিল না। আমাদের সংঘর্ষ কার্যাক্ষেত্রে থাজনা বন্ধের আন্দোলনে পর্যাবসিত হইল। এলাহাবাদ জিলা হইতে ইহা যুক্ত প্রদেশের আরও কয়েকটি জিলায় ছড়াইয়া পড়িল। অক্যান্ত জিলায় ইহা বিধিবদ্ধভাবে গৃহীত ও ঘোষিত না হইলেও প্রজারা থাজনা দেওয়া বন্ধ করিল অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শস্তামূল্য কমিয়া যাওয়ায় অক্ষমতাবশতঃই তাহারা থাজনা দিতে পারিল না। কিন্তু কয়েক মাস ধরিয়া কি জমিদার কি গভর্ণমেণ্ট কেছই অবাধা প্রজাদিগকে ভয় দেখাইবার কোনই চেষ্টা করিলেন না। তাঁহারা অত্যন্ত অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছিলেন। একদিকে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি লইয়া রাজনৈতিক সংঘর্ষ, অন্তদিকে অর্থ নৈতিক মন্দার জন্ত পল্লী অঞ্চলে কৃষকদের ক্লেশ। এই তুইয়ের মিলিত মূর্ত্তি দেখিয়া গভর্ণমেণ্ট কুষক বিদ্রোহের আশন্ধায় ভীত হইলেন। লণ্ডনে তথন গোলটেবিল বৈঠক চলিতেছিল, ভারতে অধিকতর অশান্তির সৃষ্টি করা অথবা গভর্ণমেন্টের 'প্রতাপ' দেখাইবার বিশেষ আগ্রহ তাহাদের ছিল না।

যুক্ত প্রদেশে করবন্ধ থান্দোলনের এক প্রত্যক্ষ ফল দেখা গেল যে, ইহা আন্দোলনের কেন্দ্রকে সহর হইতে পল্লীতে লইয়া গেল এবং অধিকতর ব্যাপক ও দৃচ্ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। যদিও আমাদের নগরবাদীরা বিরক্ত ও ক্লাস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং আমাদের মধ্যশ্রেণীর কন্মীরা নিজ্জীব হইয়া পড়িতেছিলেন, তথাপি যুক্ত প্রদেশের আন্দোলন শক্তিশালী, এমন কি, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিল। অত্যাত্য প্রদেশের আন্দোলনে সহর হইতে পল্লীতে, রাজনীতি হইতে অর্থনীতিতে পরিবর্ত্তিত গতি এতটা দেখা যায় নাই। তাহার ফলে নগর হইতেই আন্দোলন পরিচালিত হইতে লাগিল এবং মধ্যশ্রেণীর

কর্মীদের ক্লান্তির জন্ম আন্দোলন অনেকাংশে শিথিল হইয়া পড়িল। এমন কি, বে বোষাই সহর আন্দোলনের প্রথম হইতে প্রধান কেন্দ্ররূপে কার্য্য করিতেছিল, তাহার উৎসাহ দীপ্তিও কমিয়া আসিল। কর্ত্তপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা, গ্রেফ্ তার প্রভৃতি নানাস্থানে চলিতেছিল বটে, কিন্তু ইহা ক্রম্রিম মনে হইতে লাগিল। সে জীবন্ত ভাব আর রহিল না। ইহা স্বাভাবিক, কেন না, জনসাধারণকে কোন নির্দিষ্ট বৈপ্লবিক উচ্চ-গ্রামে দীর্ঘকাল ধরিয়া রাখা কঠিন। সাধারণতঃ ইহা ক্রেকিনিরে ব্যাপার মাত্র। কিন্তু নিক্লপত্রব প্রতিরোধ-নীতি ক্ষেক্যাস ধরিয়া সমান উৎসাহে কার্য্য করিয়া আশ্চর্যা শক্তি প্রদর্শন করিয়াছে। এমন কি, অপেক্ষাক্কত নিয়্র্যানে ইহা অনিশ্চিত কালের জন্ম চালান যাইতে পারে;

গভর্ণনেটের দমননীতি প্রবল হইল। স্থানীয় কংগ্রেস কমিটি, যুবক সমিতি প্রভৃতি বাহা এতদিন আশ্চর্যাভাবে চলিতেছিল, তাহা বে-আইনী ঘোষণা করিয়া দমন করা হইল। রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি জেল্থানার ব্যবহার আরও থারাপ হইল। কারামুক্তির অল্পনি পরেই লোকে পুনুনায় কারাদণ্ড লইয়া জেলে ফিরিয়া আদে, এই ব্যাপার দেখিয়া গভর্ণদেউ বিষম বিরক্ত হইলেন। শাক্তি সত্ত্বেও লোকের তেজ কমে না; ইহাতে শাসকগণের আত্মাভিমান আহত হইতে লাগিল। ১৯৩০-এর নভেম্বর এবং ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে জেল-শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অপরাধের ছলনায় যুক্ত প্রদেশের জেলসমূহে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দীকে বেত্রদণ্ড দেওয়া হইল। নৈনী জেলে এই সকল সংবাদ পাইয়া আমরা অতান্ত বিচলিত হইলাম। আমি নিজে বেত্রদণ্ডকে অতান্ত গহিত বলিয়। মনে করি, আমার মতে অতি ছুর্বাভ অপরাধীকেও এই দণ্ড দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু ক্রমে ইহাতে এবং ভারতে ইহাপেক্ষাও শোচনীয় অনেক ব্যাপারে আমরা অভ্যন্ত হইয়া উঠিলাম। তথাপি যুবক ও অল্পবয়ন্ত বালকদিগকে সামান্ত শুখলাভক্ষের অজুহাতৈ বেত্রদণ্ড দেওয়া বর্ষরতা মাত্র। আমাদের ব্যারাকের আমরা চারজন এ বিষয়ে গভর্ণমেন্টের নিক্ট পত্র লিখিলাম। কিন্তু চুই সপ্তাহকাল অপেক। করিয়াও কোন উত্তর পাইলাম না। বেত্রদণ্ডের প্রতিবাদ এবং যাহারা এই বর্ষর দণ্ড লাভ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি সহাত্মভৃতি প্রদর্শনের : জন্ম একটা কিছু করা উচিত বলিয়া মনে হইল। আমরা তিনদিন বাহাত্তর ঘটা পূর্ণ উপবাদ করা স্থির করিলাম। ুদিনের সংখ্যার দিক দিয়া এই উপবাদ কিছুই নহে, কিন্তু আমরা কেই উপবাদে অভ্যন্ত ছিলাম না, কাজেই আমরা কতদুর পর্যন্ত সহা করিতে পারিব বুঝিতে পারিলাম না। আমি ইতিপুর্বেষ কথনও চिक्रिन घणोत (वनी छेभवाम कित नाहै।

উপবাদের দিন কয়টা ভালয় ভালয় কাটিল, যতটা ভয় পাইয়াছিলাম, ব্যাপারটা তত গুরুতর নহে। আমি নির্দ্বোধের মত ঐ তিন দিনও দৌড় ঝাঁপ

# ১৯৩০ সালে জওহরলাল নেহকর বিচার





জেলের দরজায় জনতা মতিলাম জনতারের পথের উপ্রিষ্ট



পুষ্টের সহিত দেখা করিবার জল প্রতিত মতিলাল रिम्मी एकत्व ५म. वर्गावादक याष्ट्रेर राष्ट्रक

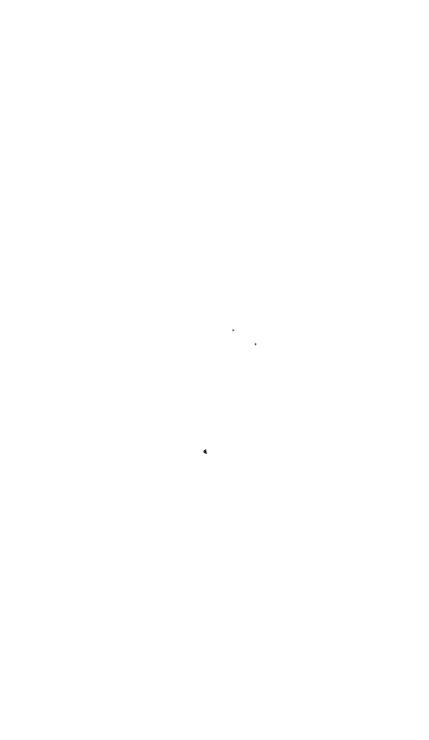

### যুক্তপ্রদেশে করবন্ধ আন্দোলন

প্রভৃতি ব্যায়াম করিয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বে একটু অস্কস্থ ছিলাম, কাজেই ইহার ফল ভাল হইল না। তিন দিনে আমাদের প্রত্যেকের ওজন সাত-আট পাউগু করিয়া কমিয়া গেল। ইহার পূর্ব্বে কয়েক মাসে নৈনী জেলে আমাদের প্রত্যেকর ওজন পনর হইতে ছাবিবশ পাউগু পর্যান্ত কমিয়াছিল।

আমাদের উপবাস ছাড়াও বাহিরে বেত্রনওের বিক্লকে কিছু আন্দোলন হইয়াছিল এবং আমার বিশ্বাস, যুক্ত প্রদেশের গভর্ণমেন্ট ভবিয়তে বেত্রদণ্ড না দেওয়ার জন্ম কারাবিভাগের উপর আদেশ জারী করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আদেশ দীর্ঘন্ধীই হয় নাই। এক বংশরের কিছু পরেই যুক্ত প্রদেশ ও অন্থান্ম প্রদেশের জেলথানায় বেত্রনওের অপ্রতুল ছিল না।

এই শ্রেণীর সাময়িক চাঞ্চল্যের কথা ছাড়িয়া দিলে জেলে আমরা অনেকটা শান্তিতেই বাস করিয়াছি। আবহ ওয়া চমংকার ছিল। এলাহাবাদে শীতকাল অতি মনোরম। আমাদের ব্যারাকে রণজিং পণ্ডিতের আগমনে আমাদের ভালই হইল। তিনি বাগান-রচনায় অভিজ্ঞ; অল্লদিনের মণ্যেই আমাদের ব্যারাকের নীরস প্রাঙ্গণ বিবিধ ফুলে ও রঙ্গে ভরিয়া উঠিল। এমন কি, তিনি সেই অপরিসর স্থানের মধ্যে একটি গল্ফ্ থেলিবার স্থান তৈরারী করিলেন।

নৈনী জেলে আৰ একটি দৃষ্ঠ আমাদের চিত্ত হবণ কবিত; তাহা হইল এবোলেন। পূর্ব্ব ও পশ্চিমগামী আকাশপথের এলাহাবাদ অন্ততম ঘাঁটি। অষ্ট্রেলিয়া, যাভা, ফরাসী ইন্দো-চীন প্রভৃতি দেশগামী বড় বড় বিমানপোত নৈনীতে একেবারে আমাদের ঠিক মাথার উপর দিয়া উড়িয়া যাইত। স্ব্বাপেকা বাটাভিয়া যাতায়াতকারী ভাচ্ বিমানপোতগুলি দেখিতে মনোহর ছিল। যেদিন আমাদের ভাগ্য ভাল, সেদিন শীতের অন্ধকার প্রত্যুয়ে আমরা তারকামপ্তিত আকাশে বিমানপোতের সাক্ষাৎ পাইতাম। উজ্জ্বল আলোকিত পোতের সম্মুথ ও পশ্চান্ডাগে রক্তবর্ণ আলো জলিত। প্রত্যাসর প্রভাতের ক্লম্বর্ণ আকাশের প্রউভ্যিকায় ভাসমান বিমানপোতে কত স্থল্ব দৃষ্ঠা!

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যও অন্ত জেল হইতে বদলী হইন্না নৈনীতে আসিলেন। তাঁহাকে আমাদের ব্যারাক হইতে স্বতন্ত্র করিন্না রাধা হইল, কিন্তু প্রত্যহই তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত। বাহিরে তাঁহাকে যত না দেখিয়াছি, এখানে তাঁহাকে বিশেষভাবে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার সঙ্গ অত্যন্ত আনন্দের; তাঁহার জীবনের দীপ্তিও সর্কাবিষয়ে যৌবনোচিত উৎসাহ লক্ষ্য করিবার বিষয়। এমন কি, তিনি রণজিতের সাহায়ে জার্মান ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার স্মৃতিশক্তি দেখিন্না আমরা অবাক হইলাম। তাঁহার নৈনী থাকা কালেই বেজদণ্ডের সংবাদ আসিয়াছিল, তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইন্না প্রাদেশিক অস্থান্নী

গভর্ণরের নিকট পত্র লিপিয়াছিলেন। কিছু পরেই তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন। জেলের আবহাওয়ার ঠাণ্ডা তিনি সন্থ করিতে পারিলেন না। তাঁহার পীড়া কঠিন হইয়া উঠায় তাঁহাকে সহরের হাসপাতালে স্থানাস্তরিত করা হইল; এবং কারাদণ্ড শেষ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে মৃক্তি দেওয়া হইল। সৌভাগ্যক্রমে তিনি হাসপাতালেই আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন।

নববর্ষের এথমদিন ১৯০১-এর ১লা জহুয়ারী সংবাদ পাইলাম, কমলা গ্রেফ্ তার হইয়াছে। তিনি তাঁহার কারাক্ষম সহক্ষীদের সহিত মিলিত হইবার জক্ত অনেকদিন হইতেই অপেক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া এই সংবাদে আমি হাই হইলাম। আমার স্ত্রী, ভগ্নী ও অক্যান্ত নারীরা যদি পুরুষ হইতেন, তাহা হইলে বহু প্রেই তাঁহারা গ্রেফ্ তার হইতেন। তৎকালে গভর্গমেন্ট স্থীলোকদিগকে গ্রেফ্ তার করা যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিতেন বলিয়াই ইহারা এতদিন ধরা পড়েন নাই! এখন তাঁহার আশা পুর্গ হইল! আমি ভাবিলাম, তিনি নিশ্রই আনন্দিতা হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার শারীরিক অবস্থা অরণ করিয়া আশেষা হইল, জেলখানায় তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইবে।

তাঁহার প্রেক্তারের সময় একজন সাংবাদিক আসিয়া তাঁহার নিকট একটি 'বাণী' চাহিলেন। তিনি মৃহর্তের উত্তেজনায় আত্মহারা হইয়া যে কথা বলিলেন, তাহা তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্টো অন্তর্ক্তিত। 'আজ আমি আনন্দে বিহরল এবং আমার স্বামীর পদান্ধ অন্ত্রমরণ করিতেছি বলিয়া পর্বিতা। আমি আশা করি, সকলে জাতীয় পতাকা উচ্চে তুলিয়া রাখিবে।' তিনি যদি একটু চিন্তা করিবার সময় পাইতেন, তাহা হইলে এমন কথা বলিতেন না, কেন না, তিনি পুরুষের অত্যাচার হইতে নারীকে রক্ষা করার একজন নেত্রী ছিলেন। কিন্তু সেই মৃহর্তে পতিব্রতা হিন্দুনারী তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল; এমন কি, পুরুষের অত্যাচারের কথাও তিনি ভলিয়া গিয়াছিলেন।

কলিকাতায় আমার অস্ত্রন্থ পিতা কমলার গ্রেফ্ তার ও কারাদণ্ডের সংবাদে অতিমাক্রেয় বিচলিত হইয়া এনায়াবাদে কিরিবার সঙ্গল্ল করিলেন। তিনি তগনই আমার ভায়ী ক্ষণকে এলাহাবাদ পাঠাইয়া দিলেন এবং কয়েক দিন পরে পরিবারবর্গ সহ স্বয়ং এলাহাবাদ যাত্রা করিলেন। ১২ই জায়য়ারী তিনি আমাকে নৈনীতে দেখিতে আদিলেন। ছই মাদ পুরে আমি তাঁহাকে দেখিলাম। আমার ব্যথিত চিত্তের বেদনা অতি কয়ে সংবরণ করিলাম। তাঁহার চেহারা দেখিয়া আমার মনে যে বিষাদের উদয় হইল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না, তিনি বলিলেন, কলিকাতায় তিনি অনেকটা ভাল হইয়াছেন। তাঁহার মূথ ফুলিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার ধারণা, ইহা সমায়িক কারণে ঘটিয়াছে।

তাঁহার সেই মুখখানি বারম্বার মনে পড়িতে লাগিল; উহা তাঁহার স্বাভাবিক

# युक्तश्राप्तान कत्रवन जाल्यानन

মুধ হইতে কত স্বতম্ব। জীবনে এই প্রথম আমার মনে তাঁহার জন্ম আশকা জাগিল—বিপদ সন্মুখে ঘনাইয়া আদিতেছে। আমি চিরদিন তাঁহাকে স্বাস্থ্য শক্তির প্রতীক বলিয়া মনে করিতাম, তাঁহার মৃত্যু আমি চিন্তাই করিতে পারিতাম না। মৃত্যুর কথা লইয়া তিনি হাস্থ-পরিহাস করিতেন এবং আমাদিগকে বলিতেন, আমি আরও দীর্ঘকাল বাঁচিব। শেষদিকে তিনি যৌবনের কোন বন্ধুর মৃত্যুসংবাদ পাইলেই বিয়োগব্যথায় নিজকে নি:সন্ধ বোধ করিতেন এবং উহা প্রত্যাসন্ধ অমঙ্গলের ইন্ধিত বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু অল্লকালেই এই বিষাদ কাটিয়া যাইত, তাঁহার জীবনের প্রাচ্থা উছলিয়া উঠিত। তাঁহার তেজস্বী ব্যক্তিম্ব ও সকলের প্রতি অজন্ম এহণারায় আমরা এমন ডুবিয়াছিলাম যে, তাঁহাকে বাদ দিয়া জগৎ ভাবিতেই পারিতাম না।

তাঁহার মূথ স্মরণ করিয়া আমি উদ্বিগ্ন হইলাম, আমার মনে নানা অমন্পলের আভাস ভাসিয়া উঠিল। তথাপি অদ্ব ভবিল্লতেই তাঁহার কোন বিপদ ঘটিতে পারে ইহা ভাবিতে পারিলাম না। কোন স্মঞ্জাত কারণে ঐকালে আমার শরীরও ভাল ছিল না।

এইকালে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের শেষ দুষ্ঠের অভিনয় চলিতেছিল। আমরা একট কৌতুকের সহিত,—আমার আশস্কা হয়, ঘুণামিশ্রিত কৌতুকের महिত-राष्ट्रे मुकल नार्विशेष উচ্ছाम ७ छन्नी দেখিতে ছিলাম। ঐ मुकल वकुछ।, বড় বড় কথা, স্থপস্থীর আলোচনা যেমন ক্রিম, তেমনই নিফল। কিন্তু ইহার মধ্যে একটি বাস্তব ঘটনা ছিল। যথন আমাদের দেশে অগ্নি-পরীক্ষা চলিতেছে, অগণিত নরনারী প্রশংসার সহিত কার্য্য করিতেছেন, সেই সময় আমাদেরই কতিপর স্থানেশবাসী এই সংগ্রামের কথা ভূলিয়া গিয়া বিপক্ষে যোগ দিলেন। জাতীয়তার চলনাময় আবরণে স্ববিরোধী অর্থ নৈতিক স্বার্থগুলি কিভাবে কার্যা করিতেছে, কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট লোকেরা কিভাবে ভবিষ্যতের জন্ম উহা রক্ষা করিবার আশায় জাতীয়তাবাদের নাম উচ্চারণ করিংতছেন, তাহা আমরা স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করিলাম। ইহাদের অনেকে আমাদের নংঘর্ষের বিরোধিতা করিয়াছিলেন; অনেকে নিরপেক্ষভাবে দূরে দাঁড়াইয়া সময় সময় আমাদের শুনাইতেন, 'যাহারা দুরে দাঁড়াইয়া প্রতীক্ষা করে, তাহারাও এক প্রকারে সাহায্য করিতেছে।' কিন্তু লওন যথন হাতছানি দিল, তথন তাঁহারা আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, নিজেদের স্বার্থ নিরাপদ করিতে এবং আরও কিছু ভাগ পাইবার আশায় গুটি গুটি গিয়া জমায়েৎ হইলেন। কংগ্রেস ক্রমেই বামপন্থী হইয়া উঠিতেতে এবং জনসাধারণের উপর তাহার প্রভাবও বাড়িতেতে, এই আশন্ধা অন্তভব করিয়া লওনে সকলে একসঙ্গে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন। যদি ভারতের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কোন আমূল পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে গ্র

#### **ज** उर्जनान (नर्जन

প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হাইবে, মন্তুরুণকে তাহারা প্রভাবশালী হইয়া উঠিবে এবং তাহারা সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থা ওলট-পালট করিবার জন্য এমন সব দাবী উপস্থিত করিবে, যাহার ফলে কায়েমী স্বার্থগুলি বিপন্ন হইয়া পড়িবে। এই আতম্বজনক সম্ভাবনা অনুমান করিয়া ভারতীয় কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিরা পিছাইয়া গেলেন এবং যে কোন দ্রপ্রসারী রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। বর্ত্তমান সামাজিক কাঠামো রক্ষা ও কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্ম ব্রিটিশ কর্ত্তর থাকা আবশ্যক, এই ধারণা হইতে তাঁহারা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্রশাসনের কথা বলিতে লাগিলেন। একবার একজন বিখ্যাত মভারেট নেতার সহিত আমার কথা হইয়াছিল। আমি বলিয়াছিলাম যে, গ্রেট ব্রিটেনের সহিত আপোষের একটা প্রধান সর্ত্ত এই হওয়া উচিত যে, ব্রিটিশ সৈন্য অতি সম্বর সরাইয়া লইতে হইবে এবং ভারতীয় সৈতাদলকে ভারতীয় গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের অধীনে স্থাপন করিতে হইবে। ইহাতে তিনি অতান্ত বিরক্ত হইয়া-ছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, যদি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এমন প্রস্তাবে রাজী হন, তাহা হইলে তিনি সর্বান্তঃকরণে তাহার বিরোধিতা করিবেন। যে কোন প্রকার জাতীয় স্বাধীনতার উহাই মূল কথা। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় উহা অসম্ভব বলিয়া नरह, ज्यवाञ्चनीय विनिष्ठा जिनि हारहन ना। ज्यवश हेहा जावा याहेरज शास्त्र स्य. বহিঃশক্রর আক্রমনের আশস্কায় তিনি আমাদিগকে রক্ষা করার জন্ম ব্রিটিশ সৈন্তের অবস্থিতি চাহেন। এইরূপ বহিরাক্রমণের আশন্ধা থাকুক আর নাই থাকুক, যে ভারতীয়ের মধ্যে একট তেজও অবশিষ্ট আছে তাহার নিকট বিদেশীর আশ্রয় ভিক্ষার চিন্তা কি মর্মান্তিক রূপে অপমানজনক। কিন্তু আমার মতে ব্রিটিশ বাহুবল ভারতে রাখিবার আগ্রহের অন্তরালে অভিপ্রায় অন্তরূপ। ভারতীয়দের হস্ত হইতেই ভারতীয় কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্ম, খাঁটি গণতন্ত্র হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্ম এবং জনসাধারণের বিদ্যোহ দমনের জন্মই ভারতে ব্রিটিশের অবস্থিতি আরশাক।

এই কারণেই গোল টেবিল বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিনা—কেবল প্রগতিবিরোধী ও সাম্প্রদানিক তাবদীরাই নহেন,—বাঁহারা নিজেদের প্রগতিবাদী ও জাতীয়তাবাদী বলেন, তাঁহারাও নিজেদের সহিত ব্রিটিশ গভর্গনেণ্টের স্বার্থের প্রকা আবিক্ষার করিলেন। স্থাসনালিজম বা জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা ব্যাপক ও বহু প্রকারের। ভারতে যাহারা স্বাধীনতার সংঘর্ষে কারাগারে যাইতেছে তাহারও জাতীয়তাবাদী,—মাবার বাঁহারা আমাদের কারাধ্যক্ষদের সহিত করমর্কন করিয়া এক সাধারণ পদ্ধতির কথা আলোচনা করিতেছেন, তাহারও জাতীয়তাবাদী। ইহা ছাড়াও আমাদের দেশে আর একশ্রেণীর সাহসী জাতীয়তাবাদী আছেন বাঁহারা অনুর্গল বক্ততা করেন, সকল দিক দিয়া স্বদেশী

# যুক্তপ্রদেশে করবন্ধ আন্দোলন

আন্দোলনে উৎসাহ দেন, বলেন উহাই স্বরাজের মর্ম্মকথা এবং তাঁহাদের স্বদেশবাসীকৈ ত্যাগ স্বীকার করিয়াও স্বদেশীর পোষকতা করিতে বলেন। সৌভাগ্যক্রমে এই আন্দোলনে তাঁহাদের কোনই ক্ষতি স্বীকার করিতে হয় না। ইহাতে তাঁহাদের ব্যবসায় কাঁপিয়া উঠে এবং লাভের অঙ্ক বাড়িয়া যায়। যথন বহুলোক জেলে যায়, লাঠীর আঘাত সহ্ম করে তথন তাঁহারা নিরাপদে কোষাগারে বিসিন্না পন্নসা গণিয়া তোলেন। পরে যথন উগ্র জাতীয়তাবাদ বিস্নস্ক্ল হইয়া উঠে, তথন তাঁহাদের বক্তৃতার স্ক্র নরম হয়, তাঁহারা 'চরমপশ্বীদের' নিন্দা করেন এবং অন্তপক্ষের সহিত চুক্তি ও আপোষ করেন।

কার্য্যতঃ গোল টেবিল বৈঠকে কি হইল না হইল, তাহা আমরা গ্রাহ্থ করি নাই। উহা বহুদ্রের অপ্পষ্ট ও ক্লব্রিম ব্যাপার মাত্র—আসল সংঘর্ষ আমাদের পল্লী ও নগরে। আমাদের সংঘর্ষ সহজে জয়ী হইবে, এরূপ কোন অসম্ভব প্রত্যাশাও আমাদের মনে ছিল না। সম্মুখের বিপদ সম্বন্ধেও আমাদের মপ্রে ধারণা ছিল, কিন্তু ১৯৩০-এর ঘটনাবলীতে জাতীয় সাহস ও শৌর্য্যের উপর আমাদের বিধাস জন্মিল এবং সেই বিধাস লইয়াই আমরা ভবিশ্বতের সম্মুখীন হইলাম।

ি ডিসেম্বর কি জান্ত্রারী মাসের প্রথম ভাগে একটি ঘটনায় আমরা অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এডিনবরায় (মনে হয় এখানে তাঁহাকে 'ফ্রিডম অফ্ দি সিটি' উপহার দেওয়া স্ইয়াছিল) একটি বক্তৃতায়, ভারতে যাহারা আইন অমাগ্র আন্দোলনে কারাবরণ করিতেছে, তাহাদের প্রতি ঘৃণাস্ট্রক উক্তি করিয়াছিলেন। সেই বক্তৃতা এবং যে উদ্দেশ্রে সেই বক্তৃতা করা হইয়াছিল তাহাতে আমরা মার্মাহত হইলাম। কেন না, রাজনৈতিক মতভেদ সত্তেও আমরা মিঃ শাস্ত্রীকে শ্রহা করিয়া থাকি।

গোল টেবিল বৈঠকের উপসংহারে মিঃ রামজে ম্যাক্ডোনাল্ড তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ লাত্প্রীতির উচ্ছাসে ভরা এক বক্তৃতা করিলেন। এই বক্তৃতার মধ্যে পরোক্ষভাবে কংগ্রেসকে অন্তায় কার্য্য হইতে বিরত হইয়া স্থপী ও তৃপ্ত বৈঠকী দলের সহিত মিলিত হইবার একটা ইন্ধিত দিল। ঠিক এই সময় ১৯০১-এর জাত্মারী মাসের মধ্যভাগে এলাহাবাদে কংগ্রেসের কার্য্যক্রী সমিতির এক বৈঠক হয়; ইহাতে অন্তান্ত বিষয়ের সহিত ঐ বক্তৃতার অনুরোধও আলোচিত হইয়াছিল। আমি তথন নৈনী জেলে ছিলাম এবং আমার কারাম্কির পর ঐ অবিবেশনের বিবরণী পাঠ করিয়াছিলাম। পিতা তথন স্ব্যাক্ষিকাতা হইতে ফিরিয়াছেন। তিনি অস্ক্রতা সত্ত্বেও জিদ করিলেন, তাঁহার শ্যাপার্থে বিসিয়া সদস্যদিগকে ঐ বিষয়ে আলোচনা করিতে হইবে। কে একজন প্রস্তার করিলেন, মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের ইন্ধিত গ্রহণ করিয়া আইন অমান্ত

আন্দোলন বন্ধ করা উচিত। এই প্রস্তাবে পিতা উত্তেজিত হইয়া শ্য়ার উপর উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, যে পর্যান্ত না জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, ততদিন তিনি কিছুতেই আপোষ করিবেন না, যদি আর কেহ না থাকে, তাহা হইলে তিনি একাই আন্দোলন পরিচালন করিবেন। এই উত্তেজনা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত মন্দ, তাঁহার জরের উত্তাপ বাড়িয়া গেল; চিকিৎসকগণ তাঁহাকে একাকী রাখিয়া সদস্তগণকে অনেক কপ্তে অন্যত্র লইয়া গেলেন।

বিশেষভাবে পিতার নির্দেশে কার্যাকরী সমিতি আপথের বিক্লমে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। এই প্রস্তাব প্রকাশের পূর্ব্বেই স্থার তেজ বাহাত্বর সঞ্চ এবং মি: শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর নিকট হইতে পিতার নিকট একথানি তার আসিল। উহাতে তাঁহার মধ্যস্থতার কংগ্রেসকে অন্তরোধ করা হইয়াছে যে, তাঁহাদের সহিত আলোচনার পূর্বের যেন কোন সিদ্ধান্ত করা না হয়। তথন সদস্যেরা অধিকাংশই স্ব স্থানে রওনা হইয়া গিয়াছেন। উত্তরে তাঁহাদিগকে জানান হইল যে, কার্যাকরী সমিতি ইতিপূর্বেই একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। তবে সঞ্চ ও শাস্ত্রী উপস্থিত হইলে এবং তাঁহাদের সহিত আলোচনার পূর্বের উহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে না।

জেলের মধ্যে আমরা এই ব্যাপারের কিছুই জানিতাম না। তবে একটা কিছু হইতেছে জানিয়া বরং একটু চিন্তিত হইয়াছিলাম। আমরা তথন আগতপ্রায় ২৬শে জাসুয়ারী—স্বাধীনতা দিবসের প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানের কথাই চিন্তা করিতেছিলাম। পরে আমরা জানিতে পারিলাম যে, দেশের সর্বাত্র সভাসমিতি হইয়াছে এবং পূর্ব্বের স্বাধীনতা-সম্বল্পনহ একটি 'স্মারক প্রস্তাব' \* গৃহীত হইয়াছে। এই অনুষ্ঠান এক স্মরণীয় ঘটনা, কেন না, সংবাদপত্র ও ছাপাধানার সহায়তা পাওয়া যাই নাই, ডাক ও তার বিভাগের মারফতেও কাজ করা সম্ভব হয় নাই। তথাপি একই প্রতাব বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় একই সময় দেশের সমস্ত পল্লী-নগরে প্রকাশ্ত জনসভার গৃহীত হইয়াছিল। অবশ্র অবিকাশে সভাই নিষেধাক্তা অমাত্র করিরা হইয়াছিল এবং পুলিশও বলপূর্ব্বক ঐণ্ডলি ভাসিয়া দিতে চেষ্ঠার ক্রটি করে নাই।

২৬শে জাত্মারী নৈনি জেলে বিসিয়া আমবা বিগত বংসর এবং অংগামী বংসবের কথা ভাবিতেছিলাম, এমন সময় বিপ্রহবের পূর্ব্বেই অকস্মাৎ আমাকে সংবাদ দেওয়া হইল যে, আমার পিতার অবস্থা সঙ্গীন এবং আমাকে এখনই বাড়ী যাইতে হইবে। অনুসন্ধানে জানিলাম যে আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া ইইতেছে। বণজিংও আমার সঙ্গী হইল।

পরিশিষ্ট দ্রষ্টবা।

# পিতৃ-বিয়োগ

সেই দিন সন্ধাবেলা সমগ্র ভারতে বিভিন্ন জেলখানা হইতে অনেককে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। ইহারা সকলেই কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির মূল সদস্ত অথবা স্থলাভিসিক্ত সদস্ত। গভর্গমেন্ট আমাদিগকে অবস্থা বিবেচনা করিবার জন্ম স্থোগ দিলেন। অতএব যে ভাবেই হউক আমি সেদিন অপরাহে মুক্তি লাভ করিতামই। পিতার অবস্থার জন্ম করেক ঘণ্টা পূর্বের মুক্তি পাইলাম মাত্র। কমলাও মাত্র ছারিবাদ দিন কারাগারে থাকার পর লক্ষ্ণো জেল হইতে মৃক্তি লাভ করিলেন। তিনিও কার্য্যকরী সমিতির স্থলাভিষ্তিক সদস্য ছিলেন।

#### 99

# পিতৃ-বিয়োগ

তুই সপ্তাহ পর পিতাকে দেখিলাম। ১২ই জাতুয়ারী নৈনী জেলে তিনি
যথন আমাকে দেখিতে গিয়াছিলেন তথন তাঁহার মৃথ দেখিয়া আমি ব্যথিত
হইয়াছিলাম। ইতিমধ্যে তাঁহার অবস্থা আরও ধারাপ হইয়াছে, মৃথ আরও
ফুলিয়াছে। কথা বলিতে তাঁহার কই হয় এবং মনও মাঝে মাঝে আছেয়
বলিয়া মনে হয়। কিয়ু তাঁহার প্রবল ইজ্ঞাশক্তি কোনগতে দেহ মনের কাজ
চালাইয়া লইতেছিল।

তিনি আমাকে ও বণজিংকে দেপিয়া স্থাী হইলেন। ছই-এক দিন পর বণজিংকে (সে কার্য্যকরী সমিতির সদগুতালিকা ভুক্ত নহে বলিয়া) নৈনী জেলে ফিরাইয়া লওয়া হইল।

ইহাতে পিতা অত্যন্ত বাতিবান্ত হইলেন। তিনি বাবে বাবে অভিযোগ করিতে লাগিলেন যে, ভারতের নানা দেশ হইতে লোক তাঁহাকে দেখিতে আগিতেছে অপচ তাঁহার নিজের জামাতাকে কেন দ্রে রাধা হইবে। ডাক্তারেরা ইহাতে অত্যন্ত চিন্তিত হইরা পড়িলেন এবং ব্রিলেন যে ইহাতে পিতার স্বাস্থ্য অবিকত্র মন্দ হইবে। তিন-চারদিন পর যুক্ত প্রদেশের গভর্গমেন্ট রণজিংকে মুক্তি দিলেন। আমার ধারণা ডাক্তারদের অন্তর্বোধেই ইহা সম্ভব হইল।

২৬শে জানুয়ারী—বেদিন আমি মৃক্তি পাইলাম সেই দিনই গান্ধিজীও এরোডা জেল হইতে মৃক্তি লাভ করিলেন। তাঁহাকে এলাংবানে পাইবার জন্ম আমি ব্যাকুল হইলাম এবং পিতার নিকট এই সংবাদ দেওয়ায় তিনিও গান্ধিজীর দশ্নলাভের জন্ম ব্যাকুলতা প্রকাশ করিলেন। মৃক্তির পর দিবস বোদ্বাই সহরে

এক বিশাল জনসভায় গান্ধিজী অভার্থিত হইলেন! অত বড় সভা বেন্ধাইতে কথনও ইতিপুর্ব্বে কেহ দেখে নাই। ঐদিনই বোধাই হইতে যাত্রা করিয়া তিনি গভীর রাত্রে এলাহাবাদে উপস্থিত হইলেন। পিতা তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় জাগিয়া রহিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার কয়েকটি কথা শুনিয়া পিতা শান্তি বোধ করিলেন। আমার মাতাও গান্ধিজীর আগমনে আশ্রতিনা পাইলেন।

কার্যকরী সমিতির সকল প্রকার সদস্যগণের মৃক্তির পর সভার অধিবেশনের নির্দেশের জন্য তাঁহার। অশেক্ষা করিতেছিলেন। অনেকে শিতার জন্ম ব্যস্ত হইয়া অবিলম্বে এলাহাবানে আসিতে চাহিতেছিলেন। এই সকল কারণে এলাহাবানেই সভার অধিবেশন দ্বির হইল। তুই দিনের মধ্যেই প্রায় চল্লিশ জন আসিয়া পৌছিলেন, আমাদের বাড়ীর পার্যবিত্তী স্বরাজভবনে সভা আরম্ভ হইল। আমি মাঝে মাঝে এই সভায় বোগ দিরাছি বটে কিন্তু মানসিক ছুশ্চিম্ভা ও উদ্ভান্তভাবের জন্ম আলোচনায় বোগ দিতে পারি নাই। কি কি বিষয়ে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল তাহাও এখন আমার ভাল করিয়া মনে নাই। বোধ হয় তাঁহারা আইন অনান্ত আন্দোলন চালাইয়া ঘাইবরে অনুক্লেই মত দিয়াছিলেন।

যে সকল পুরাতন বন্ধু এবং সহকর্মী আদিয়াছিলেন তাঁহারা প্রায় সঞ্লেই সত কারামূক্ত এবং পুনরায় হয়ত শীঘ্রই কারাগারে ফিরিয়া যাইবেন। তাঁলীরা পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন, অর্থাৎ শেষবার দেখা অথবা চির্বি नहेवात क्रम छेन और रहेलन । ठाँहाता मकाल ও मन्नाम प्रहे-जिन क्रम क এক এক দলে আসিতেন এবং পিতা একখানি ইন্ধিচেয়ারে বসিয়া তাঁহানে অভ্যর্থনা করিবার জন্ম জিন করিতেন। তাহাই হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন কিন্তু তাঁহার মুখ ভাবলেশহীন, কেন না, মুখ ফুলিয়া উঠায় তাহাতে কোন ভাবে চিহ্ন ফুটিত না। একজনের পর একজন পুরাতন বন্ধু ও সহকর্মী আসিতে লাগিলেন, চিনিবা মাত্র তাঁহার চকু দীপ্ত হইল। তিনি যুক্তকরে মত্তক ঈষং নত করির। নমস্কার করিতে লাগিলেন। যদিও বেশী কথা বলার সাধ্য তাঁহার ছিল না, তবুও কাহারও সহিত ছুই-চারিটি কথা বলিলেন। তাহাতেও তঁহার অভ্যস্ত-র্দিকতার অভাব ছিল না। তিনি মরণাহত বৃদ্ধ সিংহের মত বসিয়া আছেন, তাঁহার দৈহিক শক্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে, তথাপি সেই সিংহ-গ্রীব পুরুষ আপন পরিমায় অটল। আমি তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতাম, বিশ্বিত হইয়া ভাবিতাম এখন তাঁহার মস্তিদ্ধে কি চিম্বা খেলিতেছে; তিনি কি আমাদের আন্দোলনের বিষয় আর ভাবেন না ? তিনি যেন নিজের শহিত যুদ্ধ করিতেছেন. ঘটনাস্ত্রওলি তিনি সাজাইয়া গুছাইয়া ধরিতে যান কিন্তু তাঁহার শিথিল মৃষ্ট

# পিতৃ-বিয়োগ

হইতে তাহা থসিয়া পড়ে। জীবনের শেষ পর্যন্ত হতাশ না হইয়া তিনি দেহের শহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, কথনও বা আমাদের সহিত প্রিদারভাবে কথা বলিয়াছেন। এমন কি, যথন তাঁহার কঠরোব হুইয়া কথা বলিবার শক্তি বিলুপ্ত হইল তথনও তিনি কাগজে লিখিয়া আমাদিগকে মনোভাব জানাইতেন।

আমাদের ঘরের পাশেই কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশনে তিনি কোনও কৌতৃহল প্রদর্শন করিলেন না। পনর দিন পূর্ব্বে ইহা ঘটিলে তিনি কতই না উত্তেজিত হইতেন। কিন্তু এখন তিনি ব্বিলেন যে, এই সকল ঘটনা হইতে• তিনি অনেক দ্বে সরিয়া গিয়াছেন। একদিন তিনি গাদ্ধিজীকে বলিলেন, 'মহাআজৌ, আমি শীঘই চলিয়া ঘাইতেছি, আমি স্বরাজ চক্ষে দেখিব না, কিন্তু আমার বিশ্বাস আপনি স্বরাজ লাভ করিবেন এবং শীঘই উহা পাইবেন।'

অক্টান্ত নগর ও প্রদেশ হইতে সমাগত ব্যক্তিরা চলিয়া গেলেন। গান্ধিজী ও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধ এবং নিকট আত্মীয়েরা রহিলেন, আর রহিলেন তিন জন বিখ্যাত চিকিৎসক। ইহারা পিতার পুরাতন বন্ধু। ইহাদের সম্বন্ধে পিতা বলিতেন যে তাঁহাদের হস্তেই তিনি স্বীয় দেহ সমর্পণ করিয়াছেন—ডাঃ আন্সারী, বিধানচন্দ্র রায় এবং জীবরাজ মেহ্তা। ৪ঠা ফেব্রুয়ারী প্রভাতে তাঁহার অবস্থা একট্ট ভাল বোধ হইল। এই স্থযোগে আমরা তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ স্থানাস্থতিত করিবার ব্যবস্থা করিলাম। কেন না, এলাহাবাদে এক্স্-রে চিকিৎসার ान ব্যবস্থা ছিল না। সেই দিনই মোটর গাড়ী করিয়া আমরা তাঁহাকে লই ্যাত্রা कदिनाम। भाक्तिको ७ এक दृहर मन जामारामद भन्तारक जामिरक न भरनम। আমরা থুব ধীরে চলিতেছিলাম তথাপি তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন তাঁহার ক্লান্তি না থাকিলেও কতকগুলি মন্দ উপদর্গ দেখা দিল। ্র প্রদিন ৬ই ফেব্রুরারী প্রভাতে আমি তাঁহার শ্য্যাপার্ধে বিদয়া আছি, সম যন্ত্রণা ও অশান্তিতে কাটাইয়াছেন, সহসা আমি লক্ষ্য করিলাম তাঁ্রর মুখ প্রশান্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, জাবনযুদ্ধের শেষ রশ্মি ঘেন মিলাইয়া গেল। আমি ভাবিলাম তিনি নিদ্রিত হইলেন। আমি একটু আশ্বন্তই হইলাম কিন্তু আমার মাতার পর্যাবেক্ষণ-শক্তি তীক্ষ। তিনি চীংকার করিয়া উঠিলেন, আমি মুত্রভাবে তাঁহাকে সান্ত্রনা দিয়া বলিলাম, পিতা ঘুমাইতেছেন, তাঁহাকে বিরক্ত করিও না। কিন্তু দেই ঘুমই তাঁহার শেষ ঘুম, যাহা আর কথনও ভাঙ্গে না।

আমরা সেইদিনই তাঁহার দেহ লইয়া মোটর পাড়ীতে এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। পাড়ীতে আমি ও পিতার প্রিয় ভূত্য বহিলাম, বণজিং পাড়ী চালাইতে লাগিল। আমাদের গাড়ীর পিছনের গাড়ীতে মাকে লইয়া গান্ধিজী আসিতে লাগিলেন, তৎপশ্চাতে অন্তান্ত গাড়ী। সমস্ত দিন আমি আবিপ্তবং রহিগাম, কি যে ঘটিল কিছুই ব্রিতে পারিলাম না—পরবর্তী কাজকর্ম এবং বৃহৎ

জনতার মধ্যে কিছু ভাবা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। ত্বংসংবাদ শুনিয়া সমবেত বিরাট জনতা ভেদ করিয়া জ্রুত লক্ষ্ণে হইতে এলাহাবাদ যাত্রা—ঙ্গান্তীয় পতাকায় আরত দেহের পার্শে আনি বসিয়া, গাড়ীর উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন; এলাহাবাদে আগমন, তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জ্ঞা দ্র দ্রাস্তর হইতে সমাগত রহৎ জনসমষ্টি!

বাড়ীতে শাপ্পীয় ক্রিথাকাণ্ডের পর শব্যাত্রা গঙ্গাতীর অভিমূপে চলিল, পশ্চাতে
• চলিল বিশাল জনতা। শীতের সন্ধ্যায় নদীতীরে অন্ধলার নামিথা আসিল, চিতাগ্নি
প্রজ্ঞলিত হইল। যে দেহ আমাদের দর্পপ্র ছিল, যাহা ভারতের কোটি কোটি
নবনারীর প্রিয় ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিগা ভশ্মীভূত করিয়া ফেলিল।
গান্ধিজী আবেগ্যয়ী ভাষায় জনতাকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিলেন, তারপর আমরা
সকলে নীরবে গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। সেই প্রীহীন শৃত্যতার উদ্ধে আকাশে
তারকারাজি ফুটিয়া উঠিগ্যাছে।

আমার মাতা ও আমার নিকট সহস্র সহস্র সমবেদনাজ্ঞাপক তার ও পত্র আসিতে লাগিল। লই এবং লেজী আক্ষইন মাতার নিকট সৌজ্জপূর্ণ সহবেদনাজ্ঞাপক পত্র লিখিলেন। দেশের চারিদিক হইতে অজস্র সহাসূত্তি ও কলানেকামনাথ আমাদের ছাথ অনেকাংশে প্রশমিত হইল। কিন্তু সর্কোপরি গান্ধিজীর উপস্থিতির ফলেই আমার মাতা এই শোকাবেগ সহ্থকরিতে পারিলেন এবং আমরা জীবনের এই সকটের মৃহর্টে বললাভ করিলাম।

তিনি যে চলিয়া গিয়াছেন এ কথা আমি ভাবিতেই পারি না! তিন মাস পর সিংহলের নিউরারা ইলিয়া নামক স্থানে আনি স্থী ও কল্লাসহ কিছুদিন ছিলাম। স্থানটি আমার ভাল লাগিল, সহসা মনে পড়িল এখানকার জলহাওয়া পিতার পক্ষেও ভাল হইবে। তাঁহাঁকে এখানে আনিলে কেমন হয় ০ আমি তাঁহাকে এলাহাবাদে তার করিতে উল্লভ হইরাছিলাম।

সিংহল হইতে এলাহাবাদে ফিবিয়া আমি একনিন একথানি আশ্রুণ পত্র পাইলাম। থামের উপর পিতার হস্তাক্ষরে নাম ঠিকানা লেখা এবং পত্রথানির সর্বাদে বিভিন্ন পোষ্টাকিসের ছাপ। আমি আশ্রুণ ইইয় পত্রথানি খুলিয়া দেখি ১৯২৬-এর ১৮ই ক্ষেক্রয়ারী তারিপে পিতাই আমাকে ঐ পত্র লিপিয়াছিলেন। ১৯৩১-এর গ্রীয়কালে অর্থাৎ সাড়ে পাঁচ বংসর পরে সেই পত্র আমার হাতে আসিল! ১৯২৬-এ আমার ওকমলার ইউরোপ যাত্রার প্রাকালে পিতা ঐ পত্রথানি লিধিয়াছিলেন, উহাতে বোদ্বাই-এর ইটালীয়ান লয়েছ ষ্টিমারের ঠিকানা ছিল। উহা সময়য়ত আমানের হাতে না আসার বহস্তান ঘুরিয়াছে; বহু পোষ্টাকিসের থোপের মধ্যে অনেক্রিন বিশ্রাম করিয়াছে, তারপর হয়ত কোন উৎসাহী কর্মচারী উহা আমার নিকট ক্রেরৎ পাঠাইয়াছেন। আশ্রুণ এই, উহা আশিস-লিপি।

# **पिल्ली-**চুক্তি

আমার পিতার যে দিন মৃত্যু হয়, সেই দিন ঠিক সেই সময়ে গোল টেবিল বৈঠকের একদল ভারতীয় প্রতিনিধি বোদাই বন্দরে অবতরণ করিলেন। স্থার তেজবাহাত্বর সপ্রাপ্ত পি: শ্রীনিবাস শাস্ত্রী এবং আরও কয়েকজন ( আমার ভাল মনে নাই ) সোজা এলাহাবাদ চলিয়া আসিলেন। গাদ্দিজী ও কার্যাক্রী সমিতির কয়েকজন সদস্য তথন এলাহাবাদে ছিলেন। আমাদের বাড়ীতে কয়েকটি ঘরোয়া বৈঠকে গোল টেবিল বৈঠকে কতদূর কি হইয়াছে, তাহা আলোচনা হইল। আরক্তে একটি ঘটনা ঘটিল। মি: শাস্ত্রী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এভিনবরায় যাহা বলিয়াছিলেন, সে জন্ম ত্রংগ প্রকাশ করিলেন! তিনি আরও বলিলেন যে তিনি সর্ব্রদাই পারিপার্শিক অবস্থা ছারা প্রভাবান্থিত হন এবং তাহার 'উচ্ছুসিত বাগাড়স্বরের' বাঁধ থাকে না।

প্রতিনিধিরা গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে এমন নৃতন কিছু বলিতে পারিলেন না, যাহা আমরা পূর্ব্ব হইতে জানিজাম না। তাঁহারা আমাদিগকে ঘবনিকার অন্তরালে নানা যড়যন্ত্রের কথা বলিলেন, অমুক লর্ড অথবা অমুক শুর বাহ্ণিণ লভাবে কি কি বলিয়াছেন, ভাহাও আমরা শুনিলাম। আমাদের মডারেট বন্ধুরা স্র্বনাই মূলনীতি কিমা ভারতের বাস্তব অবস্থা অপেক্ষা বড বড সরকারী কর্মচারীদের ব্যক্তিগত কথাবার্তা গল্পগুছবকে বেশী গুরুত্ব দিয়া থাকেন। মভারেট নেতাদের সহিত ঘরোয়া আলোচনান কোন কিছু মীমাংসা হইল না এবং গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি যে মূলাহীন, আমাদের সেই পূর্বর ধারণাই অধিকতর বন্ধমূল হইল। একজন প্রস্তাব করিলেন, কে তাহা ভূলিয়া সিয়াছি, যে, গান্ধিজী বড়লাটের নিকট পত্র লিথিয়া সাক্ষাৎ প্রার্থনা করুন এবং খোলাখুলি ভাবে সব বিষয় আলোচনা করুন। তিনি সমত হইলেন বটে, কিন্তু বুঝা গেল, ফল সম্বন্ধে বেশী আশান্বিত হইলেন না। নিজের ভূমি ত্যাগ করিয়াও প্রতিপক্ষের সহিত সাক্ষাৎ ও যে কোন বিষয় আলোচনা করা তাঁহার চিরাচরিত নীতি। নিজের দাবীর সতাতা সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ বলিয়া অপর পক্ষকে তাহা বুঝাইবার জন্ম তিনি সত্তই প্রস্তত। সম্ভবতঃ তাঁহার লক্ষ্য কেবল মানুষের বৃদ্ধি নহে, তিনি হৃদয়ের পরিবর্তনে বিশ্বাসী; ক্রোধ ও অবিশ্বাদের বাধা অতিক্রম ক্রিয়া তিনি অপরের শুভেচ্ছা ও সংপ্রবৃত্তির নিকট আবেদন উপস্থিত করেন।

এই সময় ছাড়া তাঁহার সহিত কথা বলিবার অবসর ঘটিত ন।। বাকী সমস্ত দিন টুকরা টুকরা করিয়া ব্যক্তি ও বিষয়ের জন্ম পূর্ব্ব হইতেই নিদিষ্ট হইয়া থাকিত। এমন কি, কোন বিদেশী দর্শনার্থী অথবা ব্যক্তিগত উপদেশপ্রার্থী বন্ধর জন্য প্রাতঃর্মণেরও স্থবিধা হইয়া উঠিত না। আমরা অতীত, বর্ত্তমান এবং বিশেষভাবে ভবিষ্যতের অনেক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করিতাম। আমার মনে আছে, কংগ্রেসের ভবিশ্বং সম্পর্কে তাঁহার ধারণা শুনিয়া আমি অবাক হইয়াছিলাম। স্বাধীনতা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অধুনাতন কংগ্রেসও স্বাভাবিক-ভাবে বিলুপ্ত হইবে আমি এইরূপ করনা করিতাম। কিন্তু তাঁহার মতে কংগ্রেস চলিবে—কিন্তু একটি দর্ত্তে। কংগ্রেস স্বেচ্ছায় এই ত্যাগ বরণ করিয়া লইবে যে, ইহার কোনও সদস্য রাষ্ট্রের অধীনে বেতন লইয়া চাকুরী স্বীকার করিবে না। যদি কেহ এরূপ করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে কংগ্রেস পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিভাবে তিনি এই সিন্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন আমি এখন তাহা স্মরণ করিতে পারিতেছি না, তবে ইহার অন্তরালে আসলে এই ভাব ছিল যে. কংগ্রেদ যদি নিংস্বার্থ বৃদ্ধি লইয়া মুক্ত থাকে, তাহা হইলে শাসন বিভাগ ও অক্তাক্ত বিভাগের উপর নৈতিক চাপ দিতে পারিবে, যাহার ফলে ঐগুলি ক্তায়পথ इंडेरल खरे इंडेरव मा।

কিন্তু এই আশ্চয় ভাবের আমি কোনও মর্ম গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বিশ্লেষণ করিতে গেলে প্র্রুটি আরও জটিল হইয়। উঠে। আমার মনে হয় বে, য়ি এরপ কোনও সম্মেলন স্থাপন করা সন্তবপর হয়, তাহা হইলে তাহাকে কোন না কোনও কামেনী স্বার্থবাদী নিয়ের স্থবিধার জন্ত প্রেয়াগ করিবে। ইয়ার কার্যাকারিতা বাদ দিলেও ইয়া হয়তে গান্ধিজীর চিন্তাধারার মূল ভিত্তি কতক পরিমাণে ব্রিবার স্ববিধা হয়। কতকগুলি প্র্রানিনিষ্ট আদর্শ লইয়া রায়ায় ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা ঢালিয়া সাজিবার জন্ত রাষ্ট্রের ক্ষমতা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যেই দল গঠন করিবার যে আধুনিক ধারণা, গান্ধিজার ধারণা তাহার বিপরীত। অথবা যাহারা এখনও সনিক্ষণোক গাধার জন্ত সর্প্রাধিক গাজর দিবার (মিঃ আরে, এইচ, টনি কথিত) মহৎ উদ্দেশ্য লইয়া দল গঠন করেন, ইয়া তাহারও বিপরীত।

গণতন্ত্র সম্পর্কে গান্ধিলার ধারণা দৃঢ় দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতঃ প্রতিনিধিত্ব, সংখ্যাগরিষ্ঠ অথবা জনসংখ্যার সহিত ইহার কোনও সম্পর্ক নাই। ইহার ভিত্তি হইল ত্যাগ ও সেবা, ইহার শক্তি নৈতিক। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে । তিনি গণতন্ত্রীর সংজা নির্দ্ধেশ ক্রিয়াছেন। তিনি

৯ ১৯৩৪-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর।

# मिझी-ठूंखि

নিজেকে 'আজম গণতন্ত্রী" বলিয়া দাবী করেন। 'যদি কেহ মহন্ত জাতির দরিস্ত্রতমদের সহিত সম্পূর্ণ একাজবোধ করিতে পারে, তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জীবনে প্রলুক্ত না হয়, এবং নিজের শক্তি সামর্থ্য অনুসারে তাহাদের স্তরে থাকিবার জন্ম সচেতনভাবে চেষ্টা করে, তাহা হইলেই সে গণতন্ত্রী হইতে পারে; আমি ইহাই বলিতে চাই।' গণতন্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন,—

'কংগ্রেস যে গণতান্ত্রিক প্রনিধ্যানা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাহার কারণ বাংসরিক অধিবেশনে সমাগত প্রতিনিধি ও দর্শকর্দ নহে। পরস্ক তাহার ক্রমবন্ধিত সেবার দ্বারাই উহা লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্র যদি এখনও বার্থনা হইয়া থাকে তব্ও ইহা এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন। প্রকৃত গণতন্ত্র-বিজ্ঞান আবিদ্ধার করিয়া জগতের সম্মুখে তাহার সাফল্য প্রমাণ করিবার ভার ভারতবর্ধের উপরই অর্পিত।'

'গণতম্ব হইতে ছ্নীতি বে অপরিহার্যরূপে উভুত হইবে এমন কোন কথা নাই, অবশু বর্ত্তনানে ঐওলি আছে নিঃদলেহ। সংখ্যার গুরুত্ব গণতন্ত্রের প্রকৃত মাপলাঠি নহে। অল্লদংগাক লোকও যদি জনসাধারণের আশা, আকাক্ষা এবং উদ্দেশকে যথায়থ ভাবে বাক্ত করিতে পারে তবে তাহার সহিত গণতন্ত্রের কোন অসম্পতি নাই। আমার দৃঢ় বিধাস, গণতম্ব কথনও বলপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করা যাইতে পারে না। গণতন্ত্রের আদর্শ কথনও বাহির হইতে বলপূর্ব্বক চাপাইয়া দেওয়া যায় না, ইহা ভিতর হইতেই মৃত্ত হয়।' ইহা নিশ্চয়ই পাশ্চাত্য গণতন্ত্র মহে, তিনি নিজেও তাহা বলিয়াছেন। কিন্তু আশ্চেয়ের বিষয় কম্নিইদের গণতন্ত্রের বারণার সহিত ইহার কিছু সাদৃশ্য আছে, কেন না, তাহাতেও কিন্তিং দার্শনিকতার রেশ বিদামান। জনসাধারণ জান্তক আর নাই জান্তক মৃষ্টিমেয় কম্নিই তাহাদের প্রকৃত অভাব ও আকাক্ষার প্রতিনিধিক দাবী করিতে পারে। জনসাধারণ তাহাদের নিকট একটি দার্শনিক অন্তৃতি মাত্র এবং এই কারণেই তাহারা প্রতিনিধিকের দাবী করেন। যাহা হউক, এই শৃশ্ব্য এত অল্ল যে, ইহা আমাদিগকে অবিক দ্বে লইয়া যায় না। দৃষ্টিভঙ্গী ও বিষয় বিচার করিবার প্রণালীয় মধ্যে গ্রুক্তর পার্যক্য বিদামান। কার্যাপদ্ধতি ও বাহুবল সম্পর্কে পার্যক্যও স্বর্বীয়।

গান্ধিজী গণতন্ত্রী হউন আর নাই হউন, তিনি ভারতের ক্লযক-সাধারণের প্রতিনিধি, এই কোটি কোটি নর-নারীর চেতন ও অচেতন আকাজ্রদার তিনিই ঘনীভূত মূর্ত্তি। তাঁহাকে প্রতিনিধি থলিলে ঠিক বলা হয় না,—তিনি বিশাল জনসন্তেবর দৃষ্টিতে আদর্শের দেহধারী প্রতীক। অবশু তিনি সাধারণ ক্লযকের মত নহেন। তিনি তীক্ষ স্ক্ল অন্তভূতি প্রবণ স্ক্লফিসম্পন ও দ্বদশী। মানবস্থলভ কোমলতা সত্তেও তিনি কঠোর তপস্বী; ইক্রিয় পরতন্ত্রতা ও বিষয়ভোগ স্পৃহাকে

#### জ ওহরলাল (নহরু

তিনি সংযত করিয়া উহা উন্নততর অধ্যাত্ম সাধনায় নিয়োজিত করিয়াছেন। তাঁহার অনণ্য সাধারণ ব্যক্তিত্ম চুম্বকের মত সকলকে আকর্ষণ করে, মান্থ্য স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট আত্মসর্থপি করে, আন্থাত্য স্বীকার করে। এই সকল গুণ থাকা সত্ত্বেপ্ত সাধারণ ক্ষকেরে দৃষ্টি লইয়াই তিনি ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করেন, জীবনের কতকগুলি ব্যাপারে ক্ষকদের মতই তাঁহার অন্ধ অন্থরক্তি আছে। ভারতের অধিকাংশই কৃষক এবং তিনি তাঁহার ভারতবর্ষকে উত্তমন্ধপে জানেন, উহার নাড়ীর প্রত্যেক চাঞ্চল্য তাঁহার অন্থভ্তিতে প্রতিক্রিয়া স্কার করে, প্রত্যেক্টি ব্যাপারে তাঁহার অন্থমান ভ্রমহীন এবং সময় অন্থক্ল বৃদ্ধিবামাত্র কাজ করিবার তাঁহার দক্ষতা অন্থপম।

কেবল ব্রিটশ প্রত্থিনেটের দৃষ্টিতে নহে, অনেক ভারতবাসী এবং তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহক্ষীদের দৃষ্টিতেও তিনি হুর্ব্বোধ্য প্রহেলিকা। অন্ত কোন দেশে জন্মিলে হয়ত কেহ তাঁহাকে আমলেই আনিত না; কিন্তু ভারতবর্গ, অবতারকর ধাষ্মিক পুক্ষ, খিনি পাপমূক্তি অহিংসার কথা বলেন, তাঁহাকে গ্রহণ করিতে বরণ করিতে পারে। ভারতের পুরাণসমূহ ঋষি মূনি তপস্থীদের কাহিনীতে পূর্ণ, খাঁহারা তপংপ্রভাবে বাহু জগতের ব্যাপার নিরন্ত্রণ করিয়াছেন, রাজ্য ও রাজা ভাগিয়ছেন, পড়িয়াছেন। গান্ধিজীর আশ্রুণ্য উৎসাহ ও অন্তনিহিত শক্তি দেখিয়া আমার বিষ্মন্ত্র চিত্তে ঐ সকল পৌরাণিক কাহিনীর কথা উদর হইত; মনে হইত যেন এক অফুরন্ত অধ্যাত্মশক্তির ভাণ্ডার হইতে উহা উৎসারিত হইতেছে। জগতের সাধারণ ছাঁচে তিনি গঠিত নহেন; তিনি স্বতন্ত্র তিনি অন্থপ্য, মারে মাঝে তাঁহার দৃষ্টিতে অজানার আভাস ফুটিয়া উঠে।

ভারতের নব-নাগরিক সভাত। ও কল-কারগানার আধুনিক জীবনের উপরও ক্যক-ভারতের স্থাপট ছাপ রহিয়াছে। যিনি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট ইইয়াও ভারত-বর্ধেরই সন্তান তাঁহাকে এই নবীন ভারতও আদর্শ ও নেতারূপে গ্রহণ করিয়াছে, তিনি বিশ্বতপ্রায় প্রাচীন শ্বতি জাগ্রত করিয়াছেন, ভারতবাসীর দৃষ্টির সন্মুখে ভারতের আত্মাকে উন্মুক্ত করিয়াছেন। বর্ত্তমানের ছংখভারজজ্জিরিত ভারত যখন অতীত ও ভবিগ্রতের অম্পষ্ট স্থপ্প লইয়া নৈরাশ্যক্ত্র বিলাপের মাঝে সান্থনা খ্রিতেছিল, তখন তিনি আসিয়া আশার বাণী শুনাইলেন, দেশের মনে শক্তি সকার করিলেন,—তাঁহার দৃষ্টিতে ভবিগ্রং রদ্ধীন ইইয়া উঠিল। একদিকে অতীত অগ্রদিকে ভবিগ্রং; বর্ত্তমান ভারত তৃইক্রেই একত্র করিবার চেষ্টা ক্রিতে উদাত হইল।

ভারতের এই ক্বফ-জীবনধারা হইতে আমরা অনেকেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি; প্রাচীন ধারায় চিস্তা, প্রথা নিয়ম ধর্ম আমাদের প্রকৃতিবিক্লম হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আমাদিগকে বলি আধুনিক; আমরা 'উন্নতিতে' বিশাসী, বৈজ্ঞানিক কল-কারথানার বিস্তার, জীবনধারার উন্নতত্ব ব্যবস্থা, সমবাম ও

# **पिझौ-**ठूङि

যৌথভাবে কার্যানিয়ন্ত্রণে বিশ্বাসী। আমরা অনেকে ক্লমক-জীবনের রক্ষণশীলতাকে প্রগতিবিরোধী বলিয়া জানি এবং অনেকেই সোস্থালিজম, ক্যানিজম-এর অমুরাগী। আমরা কেমন করিয়া রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধিজীর সহিত মিলিত হইয়াছি এবং নানা ঘটনায় তাঁহার বিশ্বস্ত অন্নচরের মত কার্য্য করিয়াছি এ প্রশার উত্তর দেওয়া কঠিন এবং যে গান্ধিজীকে জানে না, সে কোন উত্তরেই সম্ভষ্ট হইবে না। ব্যক্তিত্বকে ব্যাখা। করা যায় না, ইহার আশ্চর্য্য শক্তি মানুষকে মুগ্ধ করে। এই শক্তি তাঁহার মধ্যে প্রচর পরিমাণেই আছে। যাঁহার। তাঁহার নিকট আদিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার এক এক দিক গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি মাত্র্যকে আকর্ষণ করেন,—কিন্তু তাহা অন্ধ অন্তর্রাক্তি নহে, যুক্তি বিচার দ্বারাই অনেকে তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা গান্ধিজীর জীবন সম্পর্কে দার্শনিক ব্যাখ্যা বা তাঁহার অনেক আচরণ ও আদর্শ গ্রহণ করেন নাই। অনেক সময় তাঁহারা তাঁহাকে ব্রিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার নির্দ্দেশিত কার্য্যপ্রণালীর যৌক্তিকতা সহজেই বুঝা যায়। দীর্ঘকাল কর্মহীন, মেরুদগুহীন রাজনীতির পর তিনি যখন তাঁহার নৈতিক বিভায় দীপ্ত সাহসিক ও সরল কার্য্য পদ্ধতি উপস্থিত করিলেন, তথন তাঁহার আহ্বান সহজেই অনিবার্য্য হইয়া উঠিল এবং সকলে কি বন্ধি কি ভাবাবেণের দিক দিয়া তাহা বরণ করিল। প্রত্যেক পদক্ষেপে তিনি তাঁহার কার্য্যপদ্ধতির অভ্রাস্ততা প্রতিপন্ন করিলেন এবং আমরা তাঁহার অধ্যাত্ম দর্শন গ্রহণ না করিয়: ও অন্থগামী হইলাম। ভাব হইতে কার্য্যকে পৃথক করিয়া দেখা সম্ভবতঃ সম্যক দর্শন নহে এবং উহার ফলে পরিণামে মানদিক সংঘাত ও ক্লেশ উপস্থিত হয়। গান্ধিজী কন্মী পুরুষ এবং অবস্থার পরিবর্ত্তন সম্পর্কে সর্বানা সচেতন, এই কারণে আমরা আশা করিয়াছিলাম, আমরা বাহা সত্য বলিয়া জানি, দেই দিকেই তিনি অগ্রসর হইবেন! যে ভাবেই হউক, তিনি যত দিন সত্যপথে চলিতেছেন তত দিন ভবিষ্যতে বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে. পূর্ব্ব হইতে এরপ ধারণা করা নির্ব্বাদ্ধিতা মাত্র।

এই দকল হইতে ব্রা ঘাইবে, আমাদের মনে কোন স্পাই বা নিশ্চিত ধারণা ছিল না। আমরা অধিকতর যুক্তিবাদী হইলেও গান্ধিজী ভারতবর্ধকে আমাদের অপেকা অনেক বেশী জানেন এবং ঘিনি জনসাধারণের এমন অসামাল্য প্রদা, ভক্তি ও অন্থরাগ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মধ্যে এমন কিছু আছে, ঘাহা জনসাধারণের আশা-আকাঞ্ছার ভোতনায় অন্থরিজত। যদি আমরা তাঁহাকে ব্যাইতে পারি, তাহা হইলে জনসাধারণও আমাদের দলে আসিবে। মনে ইইয়াছিল, তাঁহাকে ব্যান সম্ভবপর। কেন না, তাঁহার ক্রযকোচিত দৃষ্টিভঙ্গী সম্বেও ভিনি আজন্ম বিজ্ঞাহী। এই বিপ্লবী এক বৃহৎ পরিবর্ত্তন চাহেন, কোন ভয়েই তিনি ন্তক হইবেন না।

14

আমাদের অলস ও অধঃপতিত জনমগুলীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া তিনি কি ভাবে কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছেন! বল প্রয়োগ করিয়া নহে, ঐহিকের কোন লোভ দেখাইয়া নহে। প্রশান্ত দৃষ্ট, মধুর বচন এবং সর্কোপরি ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত ছারাই ইহা সন্তব হইয়াছে। ভারতে সত্যাগ্রহের প্রথম স্থচনা কালে ১৯১৯-এ বোদাই-এর ওমর শোভানী তাঁহাকে বলিতেন, 'ক্রীতদাসগণের প্রিয়তম প্রভৃ', ইহা আমার মনে আছে। তারপর অনেক কিছুই ঘটিয়াছে। আজ্ব ওমর বাঁচিয়া নাই, সৌভাগ্যক্রমে ১৯২১-এর স্থচনা হইতে আমরা আনন্দ ও গর্কের সহিত তাঁহাকে দেখিয়াছি। ১৯৩০ আমাদের জীবনের এক অপূর্বে বংসর। গাদ্ধিজী তাঁহার প্রক্রজালিক স্পর্শে সমস্ত দেশে এক অভৃতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আনিলেন। বিটিশ গভর্ণমেন্টের উপর আমরা জয়লাভ করিয়াছি, একথা ভাবিবার মত মূর্য কেহ ছিল না। আমাদের গর্ব্ব ও গৌরবের সহিত গভর্গমেন্টের সম্পর্ক অতি অলই ছিল। এই আন্দোলনে আমাদের নারীরা, যুবকেরা, সন্তানসন্ততিরা যে ভাবে কাজ করিয়াছে তাহা লইয়াই আমাদের গর্ব্ব ও গৌরব। ইহা আত্মার সমৃদ্ধি। যে কোন সময়ে, যে কোন জাতির পক্ষে ইহা ছ্র্ল ভ সম্পেদ, পরাধীন ও পদদলিত আম্বা—মানানে নিকট ইহার মূল্য আরও বেশী।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি চিরদিনই গান্ধিজীর অদামান্ত দয়া ও স্থবিবেচনা লাভ করিয়াছি; পিতার মৃত্যুর পর হইতে তিনি আমার প্রতি অধিকতর স্নেহনীল হইয়াছেন। তিনি আমার কথা সর্ব্বদাই ধৈগ্যের সহিত শুনেন এবং আমার ইক্তাপুরণের জন্ত সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা কপ্রেন। ইহার ফলে আমি ভাবিতাম দে, আমি ও আমার সহকর্মীরা তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়া ক্রমে সমাজভান্তিক পথে আনিতে পারিব এবং তিনি নিজেও বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইলে তিনি বারের বারের পানের মূলনীতিগুলি গ্রহণ করিবেন, কেন না, আমার দৃষ্টিতে বর্ত্তমান ব্যবস্থার অবিচার, হিংসা, অপচয় ও ত্রুথের হাত হইতে মৃক্তির অন্ত পথ নাই। উপায় লইয়া তাঁহার মততেন হইতে পারে, কিন্তু আদর্শে তিনি গ্রহণ করিবেন। তথন জন্ত্র তাঁহার মততেন হইতে পারে, কিন্তু আদর্শে তিনি গ্রহণ করিবেন। তথন জন্ত্র তাঁহার মততেন হইতে পারে, কিন্তু আদর্শে তিনি গ্রহণ তাহিলেও এখন আমি স্পষ্টভাবে ব্রিয়াছি যে, গান্ধিজীর আন্দর্শের সহিত সমাজতান্ত্রিক আদর্শের মূলগত পার্থক্য বিজমান।

এইবার ১৯০১-এর ফেব্রুয়ারী মাদে দিল্লীর কথায় দিবিয়। আদা যাউক।
গান্ধী-আরুইন আলোচনা চলিতেছে এমন সময় সহসা তাহা বন্ধ হইয়া গোল।
কয়েক দিন ধরিয়া বড়লাট গান্ধিজাকৈ ডাকিয়া পাঠাইলেন না, মনে হইল
কথাবার্তা ভাদিয়া গোল। কায়্যকরী সমিতির সদস্তেরা দিল্লী ত্যাগ করিয়া স্ব স্থ প্রদেশে ফিরিবার জন্ম প্রস্তুত হইলেন। প্রস্থানের পূর্বের আমরা ভবিয়ৢৎ কায়্য-পরতিও আইন অমান্থ আন্দোলন (বাহা তথনও জারী ছিল) সহদ্ধে

# দিল্লী-চুক্তি

পরামর্শ করিবার জন্ম মিলিত হইলাম । আমরা বুঝিলাম, আপোষ আলোচনা ভাঙ্গিয়া গেল, ইহা ঘোষণার পরেই আমরা আর একত্র মিলিত হইয়া পরামর্শ করিবার স্থােগ পাইব না। আমরা গ্রেফ্তার হওয়ার প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম এবং আরও শুনিলাম, গভর্ণমেন্ট প্রচণ্ডভাবে কংগ্রেসকে দমন করিতে ক্রতসঙ্কল হইয়াছেন, সে চণ্ডনীতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভীষ্টা হইবে। অতএব আমরা সর্বশেষবার মিলিত হইলাম এবং ভবিষ্যতে আন্দোলন পরিচালনার জন্ম कछकछनि প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম। এবারের প্রস্তাবে একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। পুর্বের নিয়ম ছিল যে, সভাপতি গ্রেফ্তারের পূর্বের অস্থায়ী সভাপতি এবং কার্য্যকরী সমিতির সদস্ভের শৃত্ত পদ মনোনয়ন দ্বারা পূর্ণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া ষাইবেন। স্থলাভিষিক্ত কার্য্যকরী সমিতি প্রকৃত প্রস্তাবে কোন কার্য্যই করিতে পারে নাই। কোন ব্যাপারে নৃতন কিছু নির্দ্ধারণ করিবার অধিকারও ইহার ছিল না। সদশুরা কেবল জেলে যাইতে পারিতেন। যাহা হউক, এইরূপ একজনের পর একজন মনোনয়নের প্রথার বিপদও ছিল। ইহার ফলে কংগ্রেসের মর্যাদাহানিকর ব্যাপারও ঘটতে পারিত। এই আশঙ্কা করিয়া দিল্লীতে কার্যাকরী সমিতি সিদ্ধান্ত করিলেন যে ভবিয়াতে আর অস্থায়ী সভাপতি ও ञ्चला ভिषिक मन ज भरना नग्न क्या इटेरव ना। य मकल मृल मन जन का बाता भारत द বাহিরে থাকিবেন তাঁহারা সমিতির পূর্ণ কল্ডায় ক্ষমতাবান হইয়া কার্য্য कविरवन। यथन मकरन मिनिया कावाशास्त्र याष्ट्ररवन, उथन ममिजित काम काम থাকিবে না। তবে আমরা একট আড়ম্বর করিয়া বলিলাম যে, সে অবস্থায় কার্য্যকরী সমিতির ক্ষমতা দেশের প্রত্যেক নরনারীর উপর গ্রন্থ হইবে। আমরা সর্বসাধারণকে উৎসাহের সহিত সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে আহ্বান করিলাম।

এই প্রস্তাবে সংঘর্ষ পরিচালনের সাহসিকতাপূর্ণ নির্দেশ দেওয়া হইল এবং আপোষের সর্ব্ধপ্রকার পথ ইহাতে বন্ধ করা হইল। আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সহিত দেশের অন্যান্ত অংশের যোগাযোগ রক্ষা ক এবং নির্মিত-ভাবে নির্দেশাদি প্রদান করা ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের পূক্ষ ও মহিলা কর্মীরা সকলেই স্থপরিচিত এবং তাঁহারা প্রকাশে কান্ধ করিতেন বলিয়াইয় অনিবাধ্য ছিল। তাঁহাদের গ্রেক্তারের সম্ভাবনা সর্ব্ধাই থাকিত। ১৯০০-এ গুপ্ত সংবাদবাহীদল গঠন করিয়া নির্দেশ প্রচার, পরিদর্শন ও রিপোর্টাদি আনমনের বাবস্থাদি হইয়াছিল। ইহাতে কান্ধ ভালই চলিয়াছিল এবং আমরা ব্রিয়াছিলাম যে, এইরপে গুপ্তভাবে সংবাদ সংগ্রহের কান্ধ আদর্শের সহিত কিয়্পর্পরিমাণে সামঞ্জন্ত্রীন এবং গান্ধিজীও ইহার বিরোধী ছিলেন। কেন্দ্র হইতে নির্দেশের অভাবে কান্ধ চালাইবার দায়িত্ব আমরা স্থানীয় লোকের উপর অর্পন করিলাম। অন্তথা তাহারা উপর হইতে নির্দ্ধেশ পাইবার জন্ম

### **ज** ওহরলাল নেহরু

অপেকা করিবে অথবা কিছুই করিবে না। অবশ্য সম্ভবত নির্দেশ দেওয়া যাইতে পারে।

এইভাবে একটি প্রস্তাব ও অক্যান্ত প্রস্তাব পাশ করিয়া আমরা যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। (পরবর্ত্তী ঘটনায় এই সকল প্রস্তাব প্রকাশ করা হয় নাই।) এমন সময় লর্ড আক্ষইনের নিকট হইতে পুনরায় আহ্বান আদিল এবং আপোষ প্রস্তাব আলোচনা স্কুফ হইল।

৪ঠা মার্ক্ত মধ্যরাত্রি পর্যন্ত বড়লাটের বাড়ী হইতে গান্ধিজীর প্রত্যাগমনের আশায় আমরা অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। তিনি রাত্রি ঘুইটার সময় ফিরিয়া আদিলেন। এবং আমাদিগকে জাগাইয়া সংবাদ দেওয়া হইল যে, আপোষ প্রস্তাবগুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে। আমরা প্রস্ডাপানি দেপিলাম। প্রেক্ত আলোচনা-প্রদক্ষে আমি অধিকাংশ ধারাগুলি জানিতাম কিন্তু ঘুই নম্বর ধারার \* রক্ষাক্রচ ইত্যাদি দেপিয়া আমি অত্যন্ত মর্মাহত হইলাম। ইহার জন্ম আমি প্রস্তুত ছিলাম না। আমি সে রাত্রের মত আর কিছু বলিলাম না, সকলেই স্থ স্থাযায় ফিরিয়া গেলাম।

অবশ্ব বলিবার বিশেষ কিছু ছিল না। যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, আমাদের নেতা স্বয়ং কথা দিয়া আদিয়াছেন। এখন আমরা তাহার সহিত ভিন্নত অবলম্বন কি করিয়া করিতে পারি ? তাঁহাকে পরিত্যাগ করা ? তাঁহার সহিত বিচ্ছিন্ন হওয়া ? আমাদের অনৈক্য ঘোষণা করা ? ইহাতে বাক্তিগতভাবে কাহারও সম্ভোষ হইতে পারে কিছু তাহাতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কিছু আদিয়া ঘাইবে না। অস্ততঃ সাময়িক ভাবেও তথনকার মত আইন অমাজ আদ্দোলন শেষ হইল। এবং কার্যাকরী সমিতির পক্ষেও ইহা পরিচালনা করা সম্ভবপর নহে। কেন না, গভর্ণমেন্ট ঘোষণা করিয়া দিবেন, মিং গান্ধী আপোষ করিতে স্ব্বত হইয়াছেন। আমি এবং আমাদের অন্তান্ত সহক্ষীরা আইন আমান্ত আন্দোলন স্থানিত রাখিয়া গভর্ণমেন্টের সহিত সাময়িক আপোষে ইচ্ছুক্ ছিলাম। আমাদের সহক্ষীদিগকে পুনরায় কারাগারে প্রেরণ এবং যে সহস্র ব্যক্তি জেলে রহিয়াছেন তাঁহাদিগকে পুনরায় কারাগারে প্রেরণ এবং যে সহস্র

<sup>\*</sup> দিনী-চুল্লির ছই নম্বর সর্প্ত (১৯৩১, ৫ই মার্চ্চ) 'শাসনতন্ত্র সম্পর্কিত প্রশ্নে, হিন্তু ম্যাজেন্টির গঙ্গনিপেটর সম্প্রতিক্রমে, ভবিদ্ধৎ আলোচনার সীমা এই ভাবে নির্দিষ্ট হইবে যে, গোল টেবিল বৈঠকে ভারতের নিরমতান্ত্রিক গঙ্গনিপেটর যে থস্ডা আলোচিত হইয়াছে, তাহাই পুনরায় বিচার করা হইবে। প্রতাবিত পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্র একটি অপরিহার্য্য অংশ হইবে এবং ভারতের দান্ত্রিত্ব, সংরক্ষিত বিষয় ও রক্ষাকব্যগুলি ভারতের ঘার্থের দিক হইতে নির্দেশ করা হইবে। দৃষ্টান্ত বর্লপ বলা যায়, য়ণা—দেশরকা, বৈদেশিক ব্যাপার, সংখ্যালঘিলদের অবস্থা, ভারতের ঋণ এবং পূর্ব্য প্রতিক্রতি পূর্ব।'

# দিল্লী-চুক্তি

কাহারও পক্ষে সহজ নহে। বদিও আমরা অনেকে নিজেদের কারাজীবনের উপযুক্ত করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলায় এবং উহার পীড়াদায়ক দৈনন্দিন কার্যাপদ্ধতি লইয়া হাস্ত পরিহাদ করিতাম, তথাপি আমাদের জীবনের দিবারাত্রগুলি কাটাইবার জন্ম কারাগার নিশ্চয়ই মনোরম স্থান নহে। তাহা ছাড়া যে তিন সপ্তাহের অধিককাল ধরিয়া গাদ্ধিজী ও লর্ড আরুইনের মধ্যে আপোযের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল দেই সময় আসদ্ধ আপোষের প্রত্যাশায় সমগ্র দেশ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। কথাবার্ত্তা ভাঙ্গিয়া গেলে দেশে নৈরাশ্রের সঞ্চার হইত সন্দেহ নাই। এই কারণে আমরা (কার্যাকরী সমিতির সদস্তগণ) অস্থায়ী সদ্ধির প্রস্তাবে (ইহা যে অস্থায়ী তাহা স্কুম্পন্ট) সন্মতি দিলাম। কিন্তু সদেদ সামরা ইহাও বলিলাম, এই সদ্ধির দ্বারা আমরা কোনও মূল নীতি প্রত্যাহার করিলাম না।

পবে বিভিন্ন বিষয় লইয়া যে তুমুল তর্কের তুফান উঠিয়াছিল বাক্তিগতভাবে আমি এগুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেই নাই। আমার তুইটি বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। প্রথম কথা, আমাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যকে কিছুতেই গাট করা হইবে না, দ্বিতীয়তঃ, এই সন্ধির প্রভাব আমাদের যুক্ত প্রদেশের ক্লযক আন্দোলনের উপর কি ভাবে পতিত হইবে। আমাদের করবন্ধ অথবা ধাজনা-বন্ধের আন্দোলন এ পর্যান্ত বেশ সাফল্য লাভ করিয়াছিল এবং কোন কোন অঞ্চলে একেবাবেই কিছু আলায় হয় নাই। ক্লুষকদের মেরুলও সোজা ছিল এবং সমগ্র জগতের ক্রষিকার্য্যের অবস্থা এবং ক্রমিপ্রণ্যের মূল্যের মন্দার দক্ষণ তাহাদের প**ক্ষে** পান্তন। দেওয়া কঠিন ছিল। আমাদের করবন্ধ আন্দোলন একাধারে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক। বদি গভর্ণমেন্টের সহিত একটা সন্ধি হয় তাহা হইলে আইন অমাল আন্দোলন প্রত্যাহত হইবে এবং করবন্ধ আন্দোলনের কোনও রাজনৈতিক ভিত্তি থাকিবে না। কিন্তু মূল্য হ্রাস হওয়ায় অধিকাংশ কুষকের পজে দাবীর অত্বৰূপ অৰ্থ দিবাৰ অক্ষমতাৰ ফলে যে অৰ্থ নৈতিক সমস্তাৰ উদ্ভব হইয়াছে. তাহার কি হইবে ৪ পান্ধিন্তী লর্ড আরুইনের নিকট এই িয়েটা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, করবন্ধ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইলেও আমরা ক্রমকদিগকে তাহাদের ক্রমতার অতিরিক্ত থাজনা দিবার উপদেশ দিতে পারিব না। এই ব্যাপারটি প্রাদেশিক বলিয়া ভারত গভর্গমেন্টের সহিত বিশদভাবে আলোচনা করা সম্ভব হয় নাই। আমানিগকে এই আশ্বাস দেওয়া হইল যে, প্রাদেশিক গভর্গমেন্ট আনন্দের সহিত এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে প্রামর্শ করিয়া কৃষকদের তুর্দশা মোচনকল্পে সাধামত চেষ্টা করিবেন। ইহা অনিদিষ্ট আখাদ মাত্র। কিন্তু দে অবস্থায় ইহা অপেক্ষা নিদিষ্ট কোন প্রতিশ্রুতি পাওয়া কঠিন ছিল। কাজেই তথনকার মত এই ব্যাপারের এই থানেই শেষ হইল। আমাদের স্বাধীনতা লাভের ও আমাদের উদ্দেশ্যের মুখ্য প্রশ্নটি রহিয়া গেল।

### ज ওহরলাল নেহরু

এবং আমি সদ্ধির ছুই নং ধারাটিতে দেখিলাম যে, এই উদ্দেশ্তকেও থর্ব করা হইয়াছে। ইহারই জন্ম কি এক বংসর কাল এত লোক এত ছুংখ বরণ করিল ? আমাদের গর্বিত উক্তি এবং ছুংসাহদিক কার্যোর কি এই পরিণাম ? কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রস্তাব ২৬শে জান্ম্যারীর সদ্ধ্য এবং তাহার পুন: পুন: উল্লেখের ফল কি ইহাই ? মার্চ মাদের সেই রাজিতে আমি শ্যায় ভইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম, কোনও মহার্য্য সম্পদ চির্দিনের মত হারাইয়া গেলে যেরূপ মনোভাইয়, আমার হৃদয়ও সেইরূপ শৃত্যায় পূর্ণ হইয়া উঠিল।\*

# ৩৫ করাচী কংগ্রেস

গান্ধিজ্ঞী পরোক্ষভাবে আমার মানসিক চাঞ্চল্যের কথা জানিতে পারিলেন। পরদিন প্রভাতে প্রাভর্ত্রমণে যাইবার সময় আমাকেও সঙ্গে যাইতে বলিলেন। আমাদের মধ্যে দীর্ঘকাল আলোচনা হইল। তিনি আমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, কোন গুরুত্র বিষয় অথবা মূলনীতি প্রত্যাহার করা হয় নাই। তিনি সন্ধির ছই নম্বর ধারাটিকে 'ভারতের স্বার্থ' এই কথাটির উপর জাের দিয়া এমনভাবে ব্যাখা করিলেন যে, উহার সহিত আমাদের স্বার্থানতার দাবীর ঐক্যই রহিয়ছে। এই ব্যাখ্যা আমার নিকট কইকল্প না বলিয়া মনে হইল, তাঁহার মুক্তিতর্ক আমি মানিয়া লইতে পারিলাম না, তবে তাঁহার কথায় আমার মন অনেকটা শাস্ত হইল। আমি তাঁহাকে বলিলাম, চ্কিনামার গুণাগুণ ছাড়িয়া দিলেও তাঁহার আক্সিক কার্যগুলি দেখিয়া আমরা ভন্ন পাই। তাঁহার মধ্যে এমন এক অজ্ঞাত বস্তু আছে, যাহা চৌল বংসরের ঘনিষ্ঠতাতেও আমি বুঝিতে পারিলাম না বলিয়া সর্বনাই শন্ধিত থাকি। তিনি নিজের মধ্যে এই অজ্ঞাত বস্তুর অন্তিত্ব স্থাকার করিলেন এবং বলিলেন যে, তিনি নিজের ইহার ছন্তু দায়ী নহেন এবং ইহা যে তাঁহাকে কোথায় লইয়া যাইবে, তাহাও পূর্ব্ধ হইতে বলিতে পারেন না।

ছই-এক দিন আমি সন্দেহ-দোলায় ছলিতে লাগিলাম, কি করিব বৃঝিছা উঠিতে পারিলাম না। ঐ সদ্ধির বিক্ষতা করা অথবা উহা বন্ধ করার প্রশ্ন তথন আর উঠিতে পারে না। আমি বড় জোর কল্পনার দিক হইতে উহার সহিত সংশ্রব না রাখিতে পারি, কিন্তু বান্তব ঘটনান্ধপে উহা আমাকে মানিয়া লইতে ইইবেই। ইহাতে আমার বাক্তিগত অহমিকা চরিতার্থ ইইতে পারে। কিন্তু

<sup>\* &</sup>quot;ভগতে প্রলয় দিক ম্থরিত করিয়া আসে না, নিশঃক পদসঞ্চারেই আসে।"

### করাচী কংগ্রেস

বৃহত্তর সমস্তার তাহাতে কি সাহায্য হইবে ? অতএব ইহাকে সৌজন্তের সহিত মানিয়া লইয়া গাদ্ধিজ্ঞীর মতই অন্তর্কুল ব্যাখ্যা করাই ভাল নহে কি ? সদ্ধির পরেই সংবাদপত্তের জন্ম তিনি যে বিবৃতি দিলেন, তাহাতে ঐ ব্যাখ্যার উপর জাের দিয়া বলিলেন যে, আমরা স্থাধীনতার দাবী একটুও বর্জন করি নাই। যাহাতে তথন এবং ভবিক্সতে কোন লাস্ত ধারণার উদ্ভব না হয়, এজন্ম তিনি লর্ড আরুইনের নিকট গিয়া বিষয়টি পরিকার করিয়া বলিয়া আদিলেন। গাদ্ধিজী তাহাকে বলিলেন, য়দি কংগ্রেস গােল টেবিল বৈঠকে কোন প্রতিনিধি প্রেরণ করের, তাহা হইলে এই ভিত্তির উপরই দাবী উপস্থিত করা য়াইবে। লর্ড আরুইন অবশ্য এই দাবী স্বীকার করিয়া লইতে পারেন না, তবে ইহা দাবী করিবার অধিকার কংগ্রেসের আছে, তিনি ইহা স্বীকার করিলেন।

মানসিক হল্প ও বেদনা সত্ত্বেও আমি ঐ সন্ধি অঙ্গীকার করিয়া উহার অফুক্লে কার্য্য করিবার সঙ্কল্প করিলাম। কোন মধ্যপথ আমি থুঁজিয়া পাইলাম না।

লর্ড আক্রইনের সহিত আলোচনা কালে, সদ্ধির পূর্ব্বেও পরে গাদ্ধিজী বহুবার আইন অমান্ত আন্দোলন ছাড়াও অলান্ত রাজনৈতিক বন্দীর মৃক্তির জন্ত অন্থরোধ করিয়াছিলেন। আইন অমান্তের বন্দীদের মৃক্তির কথা সদ্ধিপত্তের মধ্যেই ছিল। তাহা ছাড়া, কারাদণ্ডে দণ্ডিত অথবা বিনা বিচারে অপরাধ না জানিতে দিয়া আটক বন্দীও সহস্র সহস্র ছিল। অন্তরীণে আবদ্ধদের মধ্যে অনেকেই বহু বর্ষ আটক ছিলেন। ইহা লইয়া সমন্ত ভারতে, বিশেষভাবে বাঙ্গলা দেশে অত্যন্ত অমন্তোবের সঞ্চার হইয়াছিল। বিনা বিচারে আটক নীতির ফলে বাঙ্গলা দেশই বেশী বিত্রত হইয়াছে। পেঙ্গুইন দ্বীপের বড় কর্তার মতই (অথবা ড্রেফাস্ মামলায়?) ভারত গভর্গমেন্ট বিশাস করিতেন বে, প্রমাণের অভাবই সর্ক্রপ্রেষ্ঠ প্রমাণ। প্রমাণ যে নাই, ইহা খণ্ডন করা যায় না। গভর্গমেন্টের অভিযোগ এই যে, অন্তর্গীণে আবদ্ধ বাজিরা অত্যন্ত উগ্র বিপ্রবী অথবা বৈপ্লবিক অপরাধপ্রবণ। সন্ধির অংশ স্বন্ধপ, গাদ্ধিজী এই মৃক্তির দাবী করেন নাই। বাঙ্গলার আবহাওয়া স্বাভাবিক এবং রাজনৈতিক অসন্তোষ নিবারণের জন্ম তিনি উহা অত্যাবশ্রক বিলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্ধু গভর্গনেন্ট ইহাতে রাজী হইলেন না।

গান্ধিজীর ব্যাকুল অন্নরোধ উপরোধেও গভর্ণমেন্ট ভগৎ সিংহের মৃত্যুদণ্ড
মকুব করিতে রাজী হইলেন না। ইহার সহিত সন্ধির অবশুই কোন সম্বন্ধ
ছিল না কিন্তু এই বিষয়ে দেশব্যাপী যে মনোভাবের স্বাষ্ট হইয়াছিল, তাহার
জন্মই গ্লান্ধিজী স্বতম্বভাবে এই অম্বরোধ উপস্থিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি
নিরাশ হইলেন।

এইকালে একটি ঘটনায় ভারতীয় টেরবিষ্ট দলের মনোভাব জানিবার আমার স্তবিধা হইয়াছিল। আমার কারানুক্তির পরে, পিতার মৃত্যুর পুর্বে কিমা ক্ষেকদিন পর এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। একজন অপরিচিত ব্যক্তি আমার সহিত দেখা করিবার জন্ম আমাদের বাড়ীতে আদিয়াছিলেন, শুনিলাম, তাহার নাম চক্রশেপর আজাদ। আমি তাঁহাকে পূর্বেক কথন দেখি নাই। ভানিয়াছিলাম, দশ বংসর পূর্বের, ১৯২১ সালে স্কুল ত্যাগ করিয়া তিনি অসহযোগ আন্দোলনে , কারাগ্যন করিয়াছিলেন। সেথানে জেলশুঝলা ভঙ্গ করিবার অপরাধে এই পনর বংসরের বালককে বেত্রদণ্ড দেওয়া হয়। ইহার পর তিনি টেররিষ্ট দলে যোগদান করেন এবং উত্তর ভারতে ঐ দলের একজন প্রতিপত্তিশালী সদস্ত হইয়া উঠেন। এই সকল কথা আমি পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, তবে এই শ্রেণীর গুজবে আমার বড় কৌতৃহল ছিল না। অতএব, তাঁহাকে দেখিয়া আমি আশ্চর্য হইলাম। আমাদের কারামুক্তির ফলে কংগ্রেসের সহিত গভর্ণমেণ্টের আপোষের প্রত্যাশা সকলের মনেই জাগিয়াছিল, এই কারণেই তিনি আমার সহিত দেখা করেন। তিনি জানিতে চাহিলেন, যদি আপোষ হয়, তাহা হুইলে তাঁহার দলের লোকদের দেখানে কোন ঠাই হইবে কি-না? তাহারা কি এমনইভাবে নির্বাসিত জীবন যাপন করিবে, প্রতাভিত হইয়া একস্থান হইতে অন্তত্র ভ্রমণ করিবে, তাহাদের মন্তকের জন্ম পুরস্কার ঘোষিত থাকিবে এবং সন্মধে থাকিবে ফাঁসির সম্ভাবনা ? অথবা তাহাদিগকে শাস্তিতে জীবন্যাপনের स्राटांश (मुख्या इहेर्न १ जिनि स्थागारक विनासन, जिनि धरः जांशांत स्थानक সহক্ষী ব্ঝিতে পারিয়াছেন যে, কেবলমাত্র টেবরিষ্ট কার্যাপদ্ধতি নিফল, ইহার ছারা কোন কল্যাণ হইবে না। অবশ্য, তিনি কেবল্যাত্র শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবর্ধ স্বাধীনতা লাভ করিবে ইহা বিশ্বাস করিতেও প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁহার বিশ্বাস, ভবিশ্বতে ভীষণ সংঘর্ষ ঘটিতে পারে, তবে তাহা টেবরিজম নহে। টেররিজম দ্বারা ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারিবে না, একথাও তিনি দুঢ়ভার সহিত বলিলেন। কিন্তু তাঁহাকে শান্তিতে বসবাস করিতে না দিয়া যদি এইভাবে তাড়াইয়া লওয়া চলিতে থাকে, তবে কি হইবে ? তাঁহার মতে ইদানীং বে সকল টেরবিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা নিছক আত্মবক্ষার জন্ম।

টেববিজনের উপর বিশ্বাস ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে, আজাদের নিকট এই কথা শুনিয়া আনি আনন্দিত হইলাম, পরেও আমি ইহার প্রমাণ পাইয়াছি। দলের নীতি হিসাবে, টেববিজম-এর কার্য্যতঃ কোন অন্তিম্ব নাই। ব্যক্তিগত বা আক্ষিক ঘটনার নম্ভবতঃ বিশেষ কারণ আছে। ইহা প্রতিশোধমূলক কার্যা অথবা ব্যক্তিগত মানসিক বিকৃতির ফল; কোন সাধারণ বিশ্বাসন্তিকার্য্যানহে। অবশ্ব তাই বলিয়া পুরাতন টেববিষ্ট ও তাঁহাদের সঙ্গিগ অহিংসাম্প্রে

### করাচী কংগ্রেস

দীক্ষা লইয়াছেন অথবা ব্রিটিশ শাসনের অন্তরাগী হইয়া উঠিয়াছেন, এরপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু টেররিজম সম্বন্ধে তাঁহাদের পূর্ব্ব ধারণা আর নাই। আমার বোধ হয়, ইহাদের অনেকেই নিশ্চিতরূপে ফাসিস্ত মনে। কৃতিগণ্দার।

আমার রাজনৈতিক কার্য্যের মতবাদ ব্রাইয়া দিয়া আমি চন্দ্রশেখরকে স্বমতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তাঁহার মূল প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে পারিলাম না, তিনি এখন কি করিবেন ? এমন কিছুই ঘটিবার সন্তাবনা নাই যাহাতে তিনি ও তাঁহার মত ব্যক্তিয়া শান্তি পাইতে পারেন। আমি কেবল তাঁহাকে অন্থরোধ করিলাম যে, তিনি যেন তাঁহার দলের ব্যক্তিদিগকে ভবিশ্বতে হিংসামূলক কার্য্য হইতে বিরত রাথিবার চেষ্টা করেন, কেন না, তাহাতে তাঁহাদের দলের কভি, দেশের স্বার্থেরও ক্ষতি।

ত্ই-তিন সপ্তাহ পরে, যথন গান্ধী-আক্রইন কথাবার্তা চলিতেছিল, তথন দিল্লীতে শুনিলাম যে, চন্দ্রশেধর আজাদ এলাহাবাদে পুলিশের গুলীতে নিহ্ত হইয়াছেন। দিবাভাগে কোন উদ্যানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পুলিশবাহিনী চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলে। তিনি একটি গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। উভয়পক হইতে গুলীবর্ষণ চলিয়াছিল। নিহত হইবার পূর্বের ভারার গুলীতেও তুই-একজন পুলিশ আহত হইয়াছিল।

দল্লিত গৃহীত হইবার পরই আমি দিলী ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণে যাত্রা করিলাম। আমরা অবিলয়ে আইন অমাত্র আন্দোলন বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করিলাম; সমস্ত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান অপূর্ব্ধ শৃঞ্জার সহিত আমাদের নির্দেশ পালন করিল। আমাদের দলের অনেকেই অসম্ভই হইয়াছিলেন এবং অনেকে উগ্রপন্থী ছিলেন, তাঁহাদিগকৈ নির্ভ্ত করার মত কোন শক্তি আমাদের হাতে ছিল না। যদিও অনেকে সমালোচনা করিলেন, তথাপি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক ব্যক্তিই এই সন্ধি মানিয়া লইলেন। একজনও অবজ্ঞা করিয়াছেন, এনন সংবাদ আমি পাই নাই। আমাদের প্রনেশের কোন কোন অঞ্চল তথন থাজনাবন্ধের আন্দোলন চলিতেছিল বলিয়া নৃতন ঘটনায় যে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হইল, আমি তাহাই লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আমাদের প্রথম কাজ হইল, আইন অমাত্র আন্দোলনের প্রত্যেক বন্দীকে ছাড়িয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা। দিনের পর দিন হাজার হাজার বন্দীকে মৃক্তি দেওয়া হইল। যাহাদের অপরাধ সম্পর্কে অনিশ্রতা আছে এরপ কয়েকজন মাত্র জেলে রহিয়া গেল। অবশ্র সহস্ত্র অম্বর্তীণে আবন্ধ এবং হিংসামূলক কার্যের জন্ত দণ্ডিত ব্যক্তিরা মৃক্তি পাইল না।

কারামুক্ত বন্দীরা যথন স্ব স্ব নগবে উপস্থিত হইলেন তথন জনসাধারণ

### ज ওহরলাল নেহর

ষত:প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদিগকে সম্বর্জনা কবিল। এই উপলক্ষ্যে পৃশা পদ্ধব পতাকা ঘারা গৃহসজ্জা, শোভাষাত্রা সভা বক্তৃতা ও মানপত্র প্রদান ইত্যাদি হইত। ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু পুলিশের লাঠিচালনা, বলপ্রয়োগে সভা ও শোভাষাত্রা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ব্যাপারের মধ্যে এই পরিবর্ত্তন অতি আকস্মিক, পুলিশ অস্বাচ্ছন্দা অহভব করিতে লাগিল। এবং সম্ভবতঃ কারপ্রপ্রাগত ব্যক্তিদের মনেও একটু জয়ের অহকার হইয়াছিল। অবশা ইহাতে জয়গর্কের বিশেষ কোন কারণ ছিল না। তবে জেল হইতে বাহির হইলে সভাবতঃই ফ্রুন্তির কারণ ঘটে, অবশা জেলে একেবারে প্রবেশ করিতে না হইলে এবং দলে দলে দলে হইতে বাহির হইলে আনন্দের ত কথাই নাই।

এই ঘটনা উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, কয়েকমাস পরে 'এই জয়োৎসবে' গভর্ণর তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আমাদের বিরুদ্ধে ইহাও একটা অভিযোগরূপে উপস্থিত করা হইয়াছিল। সর্বদা প্রভূত্বের পরিমণ্ডলে বাস করিতে অভ্যন্ত, গভর্গমেন্ট সম্পর্কে সামরিক ধারণা পোষণকারী, জন-সাধারণের সহিত সংযোগ অথবা সম্পর্কহীন শাসক্বর্গের দৃষ্টিতে তাহাদের ধারণাক্তরূপ মর্যাাদার কোনও অপহৃত্ব অত্যন্ত বেদনাদায়ক। এবিষয়ে আমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে, সিমলার ভুঙ্গশৃঙ্গ ইইতে সমতল ক্ষেত্র প্রয়ন্ত স্ক্রিত সরকারী কর্মচারীরা জনসাধারণের এই ঔদ্ধত্য দেখিয়া ক্রোধে কম্পান্থিত হইভেছিলেন। যে সকল সংবাদপত্রে তাঁহাদের মত প্রতিপানিত হয়, তাঁহারা সেক্থা ভূলিতে পারেন নাই এবং সাড়ে তিন বংসর পরে এখনও তাঁহারা সেই ত: সাহসিক তুর্দ্দিনের কথা চিস্তা করিয়া শৈহরিয়া উঠেন। তাঁহাদের মতে কংগ্রেস্পন্ধীরা যেন বুহং জয়লাভ করিয়াছে এমনই ভাব দেখাইয়া অহঙ্গত হইয়া উঠিয়াছিল। গভর্ণমেন্ট এবং তাঁহাদের সংবাদপত্রস্থ বন্ধুগণের এই উত্থা দেখিয়া। আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া গেল। তাঁহাদের মানদিক অবস্থা এবং তাঁহারা কতথানি আত্মদমন করিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখিতে পাইলাম। আমাদের নৈত্রদামস্তদের কয়েকটি বক্তৃতা ও গোটাকয়েক শোভাষাত্রাই তাঁহাদের ধৈৰ্যাচাতি ঘটাইয়া ফেলিয়াছিল, ইহা এক আশ্চৰ্যা দুখা।

কার্য্যত:, সাধারণ কংগ্রেসকর্মীদের মধ্যে ত নংইই, নেতাদের মধ্যেও রুটিশ গভর্ণনেতকৈ 'হারাইয়া দিয়ছি' এমন কোন মনোভাব ছিল না। কিছু আমাদের নিজেদের লোকের সাহস ও আত্মোৎসর্গ দেখিয়া আমরা গর্কিত হইয়ছিলাম। ১৯৩০ সালে দেশ যাহা করিয়াছে, তাহাতে আমরা গর্কি বোধ করিয়াছি, আমাদের আত্মপ্রত্যেয় ও আত্মর্য্যাদা বাড়িয়াছে, এমন কি, আমাদের কনিষ্ঠতম স্বেছাদেরক প্রস্তুত্ত রুপ্রে সোজা হইয়া মাথা উচু করিয়া চলিত। আমরা আরও বৃথিয়াছিলাম যে, এই বৃহৎ সংঘর্ষ সমগ্র জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ

# করাচী কংগ্রেস

করিয়াছে, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের উপর অত্যধিক চাপ দিয়াছে এবং আমাদিগকৈ লক্ষ্যের নিকটবর্ত্তী করিয়াছে। কিন্তু ইহার সহিত গভর্গমেন্টকে পরাজিত করিবার কথার কোন সংশ্রব ছিল না বরং দিল্লী সদ্ধি করিয়া গভর্গমেন্ট যে অবিবেচনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা অনেকেই সম্যক্রপে সচেতন ছিলাম। আমাদের মধ্যে যাহারা বলিতেন যে, আমাদের লক্ষ্য এখনও বহুদ্রে এবং সন্মুখে অধিকতর কঠোর সংঘর্ষ অপেক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে গভর্গমেন্টের বন্ধুরা সংগ্রামলোলুপ এবং দিল্লী-চ্ক্রিবিবোদী বলিয়া অভিযুক্তণ করিতেন।

युक्त अर्पात आभापि गरक कृषक ममस्यात मधुशीन इटेर्ड इंटेन। यडनृत সম্ভব, ব্রিটিশ গভর্ণমেটের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্ম আমরা অবিলম্বে যুক্তপ্রাদেশিক গভর্ণনেণ্টের সংস্রবে আসিলাম। দীর্ঘকাল পরে—ছয় বংসর मत्रकात्री महत्व आमारमत त्कान आनारगाना हिल ना-कृषक ममन्त्रा लहेश আমি কয়েকজন উচ্চকর্মতারীর সহিত দেখা করিলাম। আমাদের মধ্যে দীর্ঘ পত্রবিনিময়ও চলিতে লাগিল। প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি গভর্ণমেণ্টের সহিত কথাবার্তা চালাইবার মুখপাত্র হিসাবে গোবিন্দবল্লভ পদ্ধকে নিযুক্ত করিলেন। পলী-অঞ্চলের হু:থ, কুষিপণ্যের মূল্য হ্রাস এবং চাহিদা অন্তর্রপ থাজনা দিবার সাধারণ ক্ষকদের অক্ষমতা তাঁহারা স্বীকার করিলেন, প্রশ্ন হইল কি পরিমাণ থাজনা মাপ দেওয়া যাইতে পারে এবং তাহার মীমাংসা সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের উপরেই নির্ভর করে। সাধারণতঃ গভর্ণমেন্ট জমিদারের সহিত্ই বুঝাপড়া করিয়া থাকেন, প্রতাক্ষভাবে প্রজাদের সহিত কিছু করেন না। অতএব থাজনা ক্মাইবার অথবা মাপ দিবার ভার প্রধানতঃ জমিদারের। যতদিন গভর্ণমেন্ট তাঁহাদের দেয় রাজম্বের অংশবিশেষ মাপ না করিতেছেন ততদিন তাঁহারা ঐক্বপ করিতে রাজী হইলেন না। যাহাই ঘটুক, তাঁহারা স্বভাবতঃই রায়তদের ধান্দনা মাপ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কাল্ডেই সমস্তার মীমাংদার ভার গভর্ণমেন্টের উপর নির্ভর করিতে লাগিল।

প্রাদেশিক বাষ্ট্রীয় সমিতি ক্লবকদিগকে জানাইয়া দিলেন যে, থাজনা-বন্ধ আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইমাছে, এখন তাহারা সাধ্যমত থাজনা দিতে পারে। কিন্তু তাহারা ক্লবদের প্রতিনিধিরপে মোটারকম থাজনা মকুবের দাবী করিলেন। দীর্ঘকাল গভর্গমেট কিছুই করিলেন না, সম্ভবতঃ ছুটি অথবা বিশেষ কর্ত্তব্যের জন্ম গভর্গর ক্লব মালকম হেলীর অহপস্থিতির জন্ম তাঁহারা বাধা অন্থভব করিছেছিলেন। জ্রুত ও বহুদ্রপ্রসারী ব্যবস্থার তথন আবক্ষক ছিল। কিন্তু অস্থায়ী গভর্গর ও তাঁহার সহযোগীরা ইতন্ততঃ করিয়া কিছুই করিলেন না এবং গ্রীম্বকালে ক্লব ম্যালকম হেলীর প্রত্যাগমনের জন্ম অপেকা

করিতে লাগিলেন। এই অনিশ্চিত অবস্থা ও বিলম্বের ফলে অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইল এবং প্রজাদের হর্দশা বাড়িয়া গেল।

দিলী-সন্ধির অবাবহিত পরেই আমার স্বাস্থ্য একটু ভাপিয়া পড়িল। জেলেই আমার শরীর থারাপ হইয়াছিল, তারপর পিতার মৃত্যু এবং দিলীতে দীর্ঘকাল আলোচনার ক্লান্তি আমার দেহ সহ্ব করিতে পারিল না। তবু কোন প্রকারে একটু ভাল হইয়া করাচী কংগ্রেদের কাজ চালাইয়া লইলাম।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের করাচী বন্দর অত্যস্ত হুর্গম স্থান; বিস্তৃত মরুভূমি দ্বারা ইহা অবশিষ্ট ভারত হইতে প্রায় বিচ্ছিন। তথাপি বহু দুরবর্ত্তী স্থান হইতে অনেক লোক এথানে সমবেত হইয়াছিলেন এবং দেশের তৎকালীন মনোভাব করাচীতে স্বস্পাষ্টরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছিল। জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবর্দ্ধিত শক্তি দেখিয়া সকলেই সম্ভুষ্ট। কংগ্রেস স্বশৃত্থলার সহিত অসামাত্র ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, যথানিয়মে নির্দ্দেশ্যত কার্য্য করিয়াছে, ইহাতে জনসাধারণের শক্তি ও সামর্থ্যের উপর সকলেরই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে। সর্প্রতই কংগ্রেদের জন্ম গর্বাও সংঘত উৎসাহ লক্ষিত হইল। সন্মুপে বৃহৎ সমস্যা ও বিম্নগুলির জন্ম গভার দায়িত্বোধেরও অভাব ছিল না। আমাদের বক্তব্য ও প্রস্তাব লঘুভাবে ব্যক্ত করা বা গ্রহণ করা সম্ভব নহে, কেন না, উহার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সমস্ত জাতীয় কর্মপ্রশালী নিয়ন্ত্রিত করিবে। দিল্লী সন্ধি খদিও অধিকাংশ ব্যক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি জনমত উহার অহুকুল ছিল না, এজন্ম আমানের কিছু অস্ত্রবিধায় পড়িতে হইতে পারে বলিয়া আশকা ছিল। ইহার ফলে দেশের মুখা 'সমস্তাগুলি একটু ঘোলাইয়া পিয়াছিল। তাহার উপর কংগ্রেদের প্রাক্তালে ভগং সিংহের ফাসি লইয়া এক নুতন অনন্তোৰ দেখা গেলখ এই অসন্তোবের প্রাবন্য উত্তর ভারতেই লক্ষ্য করা গেল এবং করাচীতে (নিকটবর্তী বলিয়া) পাঞ্চাব হইতে বহুসংখ্যক লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন।

অভাত কংগ্রেস অপেকাও করাচীতে গাদ্ধিন্দী ব্যক্তিগত ভাবে অধিকতর জয়লাত করিলেন। সভাপতি ছিলেন শক্তিমান ও জনপ্রিয় গুজরাটের যশ্বী জননায়ক, সন্ধার বল্লভভাই প্যাটেল; কিন্তু এই রন্ধ্যকে মহাস্থাই প্রধান নায়ক। আবদুল গছর থার নেতৃত্বে শীমান্ত প্রদেশ হইতে শক্তিশালী 'লালকূর্ত্তানল' কংগ্রেসে বোগদান করিয়াছিলেন। লালকূর্ত্তাদল কংগ্রেসে সকলের প্রশাসা ও জয়ধানি লাভ করিলেন। ১৯০০-এর এপ্রিল হইতে তাহারা জ্যোধের বহু করিণ সর্বেও শান্তিপূর্ণ সাহসের সহিত কর্ত্তরপোলন করিয়া সারা ভারতের শ্রন্ধান করিয়াছিলেন। রেড্-শার্ট বা লালকুর্ত্তা নাম দেখিয়া অনেকে ভাস্তাবে মনে করেন যে ইহারা ক্যানিই অথবা বামপন্ধী শ্রমিকদল। তাহাদের



খন্তি কাত্রেদ জনহরদাল আতীয় পতাক উটোলন ল্কা করিতেতেন

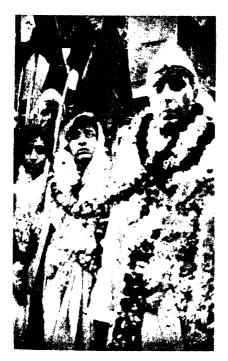

স্টেন অমার অংশোল্মের গ্রন। সাহামের প্রতিষ্ঠে মাল্ডিছি ছবছর্লার এবং শ্রমণা কম্পার্থেক

### করাচী কংগ্রেস

আদল নাম হইল খুদাই ধিদ্মদারে এবং ইহা কংগ্রেদের সহিত যুক্তভাবে কাজ করিত। (পরে ১৯৩১ হইতে ইহা কংগ্রেদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।) তাহাদের প্রাচীনকালের পোষাক রক্তবর্ণ ছিল বলিয়া তাহাদের 'লালকুর্ত্তা' বলা হইত। তাহাদিপের কার্য্যতালিকায় জাতীয় ও সমাজ-সংস্কারের প্রস্তাব ছিল, কিন্তু কোন অর্থ নৈতিক কার্যপদ্ধতি ছিল না।

করাচীতে মুখ্য প্রস্তাব ছিল দিল্লী-সন্ধি ও গোলটেবিল বৈঠক লইয়া। কার্য্যকরী সমিতির রচিত ও নির্দ্ধারিত প্রস্তাবে আমি সায় দিলাম। কিন্তু গান্ধিজী বধন আমাকেই উহা প্রকাশ্য অবিবেশনে উপস্থিত করিতে বলিলেন, তখন আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। প্রস্তাবটি আমার মতনত নহে বলিয়া আমি প্রথমে অস্বীকার করিলাম, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, ইহা হর্কলতা ও অব্যবস্থিতিচিত্ততার পরিচায়ক; হয় আমাকে ইহা সমর্থন করিতে হইবে, নয় বিক্ষরতা করিতে হইবে, দোটানায় পড়িয়া লোককে কল্পনা ও অনুমান করিবার প্রযোগ দেওয়া উচিত নহে। শেষ মুহর্ত্তে কংগ্রেদে প্রস্তাব উপস্থিত করিবার কল্পেক মিনিট প্র্কে আমি রাজী হইলাম। সেই বৃহৎ জনমণ্ডলীর সমূপে আমি স্বর্লভাবে আমার মনোভাব ব্যক্ত করিলাম, যে কারণে এই প্রস্তাব আমি সর্বান্তাকে করিলাম। মুহুর্ত্তের উত্তেজনাপ্রস্তত আমার সেই বক্তৃতার, কোন আলহারিক শন্ধচাতুর্ঘ্য ছিল না, ভাবিয়া চিন্তিয়াও কিছু বলি নাই। আমার স্বন্য হইতে স্বতঃইংলবিছ এই বক্তৃতার ফল আমার প্র্কে হইতে প্রস্তৃত করা বক্তৃতা অপেকা। ভাল হইয়াছিল।

আরও কয়েকটি প্রস্তাবে আমি বক্তৃতা করিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে তগৎ সিংহ এবং মৌলিক অধিকার ও অর্থ নৈতিক কার্যাপদ্ধতি সম্পর্কিত প্রস্তাব, এই চুইটি উল্লেখযোগা। শেষোক্ত প্রস্তাবে আমি অধিকতর উৎসাহ প্রদর্শন কিরাছিলাম, কেন না, ইহার বিষয়গুলিতে আমার সম্মতি ছিল, বিতীয়তঃ ইহাতে কংগ্রেস এক অভিনব নীতি ও উদ্দেশ্য স্বীকার করিল। এতদিন কংগ্রেস থাটি জাতীয়তাবাদের আনর্শে ই চলিয়াছে, কুটীরশিল্প ও স্বদেশীর উৎসাহ প্রদান ছাড়া অক্যান্য অর্থ নৈতিক সমস্তাপ্তলিকে পরিহার করিয়াই চলিয়াছে। করাচী প্রস্তাবে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক পথে প্রথম পরার্পণ করিয়া একটু অগ্রনর হইল—প্রধান প্রধান ব্যবসায় ও লোকহিতকর ব্যবসায়গুলি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা, ধনীদের ট্যাক্স বৃদ্ধি করিয়া গরীবদের ট্যক্সের বেঝা লাঘর ইত্যাদি। অবশ্য ইহা মোটেই সোস্তালিজ্বম নহে, যে কোন ধনতান্ত্রিক বাইও এই সকল ব্যবস্থা সহজ্বেই গ্রহণ করিতে পারে।

এই মোলায়েম ও নিরদ প্রস্তাটিতে ভারত গভর্ণমেন্টের ধুরম্বরগণের ফ্রন্ডিম্ভা

### जंश्यमान जिस्क

বাড়িয়া গেল। সম্ভবতঃ তাঁহারা তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ দ্বদৃষ্টির বলে দেখিতে পাইলেন যে, বলশেভিদের স্বর্ণ গোপনপথে করাচীতে আসিয়া কংগ্রেদ নেতাদের বিগড়াইয়া দিতেছে। এক প্রকার রাজনৈতিক অন্তঃপুরবাদী, বহির্জ্ঞগং হইতে বিচ্ছিন্ন গোপনতার আবহাওয়ায় অভান্ত শাসকগণের কৌতৃহলী মন সর্বনাই রহস্তময় কল্লিত কাহিনী নির্মিচারে গ্রহণ করিয়া থাকে। তারপর এই কাহিনীগুলি এক রহস্তময় উপায়ে অল্পে অল্পে অমুগৃহীত সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হইতে ুলাগিল। তাহাতে এমন ইঙ্গিতও করা হইল যে, যবনিকা উত্তোলিত হইলে আরও অনেক কিছু ঘটনা প্রকাশিত হইতে পারে। এইভাবে মূল নীতি সম্পর্কিত করাচী প্রস্তাবকে অভ্যস্ত উপায়ে ঐ সকল কাহিনীর সহিত ছড়িত করিতে দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, উহা সরকার পক্ষেরই মত। গল্প রটিয়াছিল যে, একজন রহস্তময় ব্যক্তি (কম্যানিষ্ট দলের) ঐ প্রস্তাব বা উহার অধিকাংশ ভাগ রচনা করিয়া করাচীতে আমার হাতে গুলিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর আমি भिः शाकी तक नाक विनया निनाम त्य, रय रेश अर्ग कक्रन, निर्दाल आमि निज्ञी-চক্তির বিরোধিতা করিব এবং মি: গান্ধী আমাকে হাতে রাখিবার জন্ম উহা গ্রহণ করিলেন ও কংগ্রেসের শেষ দিন পরিশ্রাস্ত বিষয়নির্স্কাচন-সমিতিকে উহা গ্রহণ করিতে বাধা করিলেন।

সেই 'বহক্তময় ব্যক্তির' নাম যদিও খোলাখুলি উল্লেখ করা হয় নাই, কিন্ধু বহু প্রকার ইঙ্গিতের মধ্য দিরা কাহাকে লক্ষ্য করা হইতেছে তাহা আমি স্পাইই ব্বিতে পারিলাম। আমি স্বয়ং বহক্তপূর্ণভাবে বা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথা বলিতে অভ্যন্ত নহি। অভএব আমি সোজাহজি বলিতেছি যে, এম, এন, রায়কেই লক্ষ্য করা হইয়াছিল। কিন্তু-ঐ নিরীই করাচী প্রতাব সম্পর্কে এম, এন, রায় অথবা অভ্যাক নাম ক্মানিই মনোভাবাপয়' ব্যক্তির ধারণা কি তাহা জানিলে দিলী সিমলার বড়কেন্তাদের কিছু চোখ খুলিত। তাহারা শুনিয়া আশ্রুষ্য হইতেন যে, ঐ শ্রেণীর লোক প্রস্তাবিটির প্রতি ঘুরাই প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে উহা বুজ্জোয়া সংস্কারপন্থী মনোবৃত্তির বিশেষ নির্দ্যন।

মি: গান্ধী সম্বন্ধে এই কথা বলা যায় যে, আমি গত সতর বৎসর ধরিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সোভাগ্য লাভ করিয়াছি। আমার পক্ষে ভাঁহার উপর জারে জবরদত্তি করা এবং তাঁহার সহিত দর ক্যাক্ষি করার কথা কল্পনাতীত। আমরা পরস্পরের মত মানিয়া লইতে পারি অথবা কোন বিশেষ ব্যাপারে ভিল্ল মতও অবলহন করিতে পারি কিন্তু আমাদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে কেনাবেচার মনোভাব আদিতে পারে না।

এই শ্রেণীর প্রস্তাব কংগ্রেসে উপস্থিত করিবার কল্পনা অনেক দিন হুইতেই ছিল। যুক্ত প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি কয়েক বংসর ধরিয়া এই বিষয়ে আন্দোলন

### করাচী কংগ্রেস

করিতেছিলেন এবং একটি সমাজতান্ত্রিক প্রস্তাব নি: ভা: রাষ্ট্রীয় সমিতিকে গ্রহণ করাইবার জন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন। ১৯২৯ সালে উহার মূল নীতি নি: ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিকে কতকটা গ্রহণ করাইতে পারা গিয়াছিল। তাহার পর আইন অমান্ত আন্দোলন আদিল। ১৯৩১-এর ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাদে দিল্লীতে গান্ধিজীর সহিত আমার প্রাতত্রমণ কালীন আলাপ আলোচনায় আমি ঐ বিষয় তাঁহাকে জানাই এবং তিনিও অর্থ নৈতিক ব্যাপার সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব গ্রহণের অমুকুলে মত দেন। তিনি আমাকে ঐ প্রস্তাব করাচীতে উপস্থিত করিতে এবং উহা রচনা করিয়া তাঁহাকে দেখাইতে ্লিলেন। আমি করাচীতে তাঁহাকে প্রস্তাবটি (मथारेल जिनि উरात अपने अमनवमन कतिरानन। जिनि वनिरानन रम, कार्याकत्री দমিতিতে প্রস্তাবটি উপস্থিত করিবার পূর্বের আমাদের উভয়ের এক মত হওয়া উচিত। আমাকে কয়েকটি থস্ডা প্রস্তাব রচনা করিতে হইল এবং আমরা অক্সান্ত কাজে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া কয়েকদিন দেৱী হইয়া গেল। অবশেষে গান্ধিজী ও আমি একমত হইয়া প্রস্তাবটি কার্য্যকরী সমিতির সন্মুখে উপস্থিত করিলাম। ইহা এক অভিনব প্রস্তাব এবং অনেক সদস্ত যে বিশ্বিত হইয়াছিলেন তাহা সত্য। যাহা হউক, ইহা সহজেই সমিতিতে ও কংগ্রেসে গৃহীত হইল এবং ইহার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার জন্ম নিং ভাং রাষ্ট্রীয় সমিতির উপর ভার দেওয়া হইল।

যথন আমি এই প্রস্তাবটি বচনা কিলে নিজে কান নানাশ্রেণীর লোক আমার ঠাবুতে আসিতেন। অনেকের সহিত আমি এ বিষয়ে পরামর্শ করিয়াছি। কিন্তু এম, এন, রাষের সহিত ইহার কোন সংশ্রবই ছিল না। আমি ভাল করিয়াই জানি যে, তিনি এই প্রস্তাব দেখিলে হাসিতেন এবং ইহা অন্থাসন করিতেন না।

আমি করাচী যাত্র। করিবার ক্ষেক্দিন পূর্ব্বে এম, এন, রাম্বের সহিত এলাহাবালে আমার সাক্ষাং হইয়াছিল। একদিন সন্ধ্যায় তিনি অক্সাং আমাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তিনি যে ভারতে আসিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা ছিল না। আমি তাঁহাকে দেখিবামাত্রই চিনিলাম। কেন না ১৯২৭ সালে মন্থোতে তাঁহার সহিত আমার দেখা হইয়াছিল। করাচীতেও তিনি আমার সহিত দেখা করেন, কিন্তু পাঁচ মিনিটের অধিক কাল তাঁহার সহিত আলাপ হয় নাই। অতীতে কয়েক বংসর ধরিয়া রায় আমার কার্যপ্রপালীর নিন্দা করিয়া অনেক কিছুই লিবিয়াছিলেন এবং তাঁহার নিন্দায় আমি অনেক সময় আঘাতও পাইয়াছি। তাঁহার ও আমার মধ্যে প্রচ্ব পার্থকা সত্তেও আমি তাঁহার প্রতি আকর্ষণ অঞ্চর করিয়া থাকি এবং পরে যথন তিনি গ্রেফ্ তার ইয়া বিপরাপন্ন হইলেন তখন আমি তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায়্য (অত্যন্ত অল্প) করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। তাঁহার তীক্ষ বৃদ্ধির ওচ্ছলা আমাকে আকর্ষণ

করিয়াছিল। তাঁহার সর্বজন-পরিত্যক্ত নিংসঙ্গ একাকীত্বও আমাকে আকর্ষণ করিয়াছিল। রটিশ গভর্গনেন্টের দীর্ঘ হস্ত তাঁহার দিকে প্রসারিত, জাতীয়তাবাদী ভারত তাঁহার প্রতি উদাসীন এবং বাঁহারা নিজেদের কম্নিষ্ট বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহাদের নিকট তিনি আদর্শের প্রতি বিশাস্ঘাতকতার জন্ম নিন্দিত। আমি জানিতাম, তিনি দীর্ঘকাল রুশিয়ায় ছিলেন এবং কোমিণ্টার্দের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরে তিনি তাহাদের ছাড়িয়াছেন, অথবা সম্ভবতঃ তাহারাই

তাঁহাকে ছাড়িয়াছে। কেন ইহা ঘটিল, আমি জানি না। তাঁহার বর্ত্তমান মত কি, গোঁড়া কম্নিষ্টদের সহিত তাঁহার মতভেদ কোথায়, দে বিষয়ে অস্পষ্ট ধারণা ছাড়া আমার ভাল জানা নাই। কিন্তু সর্বজন-পরিত্যক্ত এই মায়্রঘটির জন্ম আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম এবং আমার সাধারণ অভ্যাসের বিরুদ্ধেও আমি তাঁহার মামলা-পরিচালন কমিটিতে যোগ দিয়াছিলাম। সেই ১৯৩১ সালের গ্রীম্মকালের পর হইতে তিন বংসর তিনি জেলে আছেন, অস্বস্ক দেহ লইয়া তাঁহাকে প্রক্তপক্ষে নির্জনে দিন কাটাইতে হইতেছে।

করাচীতে কংগ্রেসের সর্ব্বশেষ কাজ নৃতন কার্য্যকরী সমিতি নির্ব্বাচন। নি: ভা: রাষ্ট্রীয় সমিতি কর্ত্তক ইহা নির্ম্বাচিত হয়। কিন্তু নি: ভা: রাষ্ট্রীয় সমিতি, দেই বংসরের নির্বাচিত সভাপতির মত-ই (গান্ধিজী ও অ্যাল সহক্ষীদের স্থিতি প্রামর্শক্রমে ) অন্ত্রোদন করেন, ইহা প্রথায় প্রিণত হইয়াছিল। কিন্ধ করাচীতে কার্যাকরী সমিতির নির্বাচন লইয়া এমন অবাঞ্চিত ব্যাপার ঘটিল, যাহা পূর্বেকেই ধারণা করিতে পারেন নাইণ কয়েকজন মুদলমান দদশু এই নির্মাচনে, বিশেষভাবে একজনের (মুদলমান) নির্ম্বাচনে আপত্তি প্রকাশ করিলেন। कांशास्त्र प्रम शहेराज्य काशास्त्र अगरमानी ज करा हम नाहे विनिधा मुख्य वटः कांशाया অসম্ভ হইয়াছিলেন। মাত্র পনর জন সদস্য লইয়া যে নিখিল ভারতীয় কমিটি গঠিত, দেখানে দকল শ্রেণীর স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব দেওয়া অসম্ভব। বর্ত্তমান আপত্তি ব্যক্তিগত ও পঞ্চাবের ঘরোৱা ব্যাপার মাত্র, যাহার সমন্দে আমরা কিছু कानिज्ञाम ना। इंशाब करन भक्षारवब প্রতিবাদকাবীরা কংগ্রেম হুইতে দূরে मतिया 'अर्धत मन' अथवा 'मछनिम-हे-अर्धत्वत' महिक त्यागनान कवितनने। পঞ্চাবের ক্যেক্জন ক্র্মী ও জনপ্রিয় মুসলমান কংগ্রেসপন্থী উহাতে যোগ দিলেন अवः अटनक भाक्षाची मुनलमान छेहात नन्छ हहेटलन। हेहा विटमयजाटव निम्न মধ্যশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান এবং নানাদিক দিয়া ইহার মুসলমান জনসাধারণের সহিত त्याग हिल। এरेक्टल रेटा मिक्किमाली रहेशा छेठिल। मुलरीन अस्तिप्रदीन বৈঠকথানায় দীমাবন্ধ উচ্চশ্রেণীর মুদলমানদের জরাজীর্ণ সাম্প্রদায়িক সভাগুলি অপেক্ষা এই নবীন দল অধিকতর প্রতিষ্ঠালাভ করিল। অর্হর দলও অনিবার্গাকণেই সাম্প্রদায়িক তার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল, কিন্তু মুসলমান জনসাধারণের সহিত

### করাচী কংগ্রেস

ইহার যোগ থাকায় এক প্রকার অপ্পষ্ট অর্থ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও ইহাতে ছিল। এই দল দেশীয় রাজ্যে, বিশেষভাবে কাশ্মীর মৃসলমান আন্দোলনে বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল; তবে ইহা বিশ্বয় ও তৃংথের কথা যে, অর্থ নৈতিক তুর্গতির সহিত সাম্প্রদায়িক ভেদনীতিও একত্রে মিশ্রিত করা হইয়াছিল। অর্হর দলের কতিপয় নেতা কংগ্রেস ত্যাগ করায় পঞ্চাবে কংগ্রেস ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু করাচীতে আমরা ইহা অনুমান করিতে পারি নাই, কয়েক মাস পরে ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। করাচীতে, কার্য্যকরী সমিতির নির্বাচন লইয়া অসন্তোষ্ঠ তাঁহাদের কংগ্রেস ত্যাগের কারণ নহে। উহাতে কেবল বুঝা গিয়াছিল যে, হাওয়া কোন দিকে বহিতেছে; প্রকৃত কারণ আরও গভীর।

আমরা করাচীতে থাকিতেই কাণপুর হইতে হিন্দু-ম্সলমান দাঙ্গার সংবাদ আসিল। তার পরেই সংবাদ পাওয়া গেল যে, গণেশ শব্ধর বিছার্থী যাহাদিগকে সাহায্য করিতে গিয়াছিলেন, দেই উন্মন্ত জনতা তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। এই শ্রেণীর দাঙ্গায় পাশবিক বর্ধরতা প্রায়শঃই দেখা যায়, কিন্তু গণেশজীর মৃত্যুতে আমরা উহার ভীষণতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিলাম। তিনি এই কংগ্রেস শিবিরে সহন্দ্র সহন্দ্র ব্যক্তির পরিচিত ছিলেন এবং যুক্ত প্রদেশে তিনি আমাদের সকলেরই প্রিয় সহকর্মী ও বন্ধু ছিলেন। সাহসী ও উৎসাহী, দ্বদর্শী ও স্থবিজ্ঞ, নৈরাশ্রহীন, সদাকর্মারত, যশে নির্নোভ বিছার্থী সকলেরই প্রিয় ছিলেন। যৌবনের উৎসাহে তিনি আদর্শের দেবা করিতে গিয়া জাবন উৎসর্গ করিলেন, নির্কোধ হন্ত তাঁহাকে আঘাত করিয়া কাণপুর ও যুক্ত প্রদেশকে তাহানের উজ্জল মণিথণ্ড হইতে বন্ধিত করিল। করাচীতে সংবাদ আদিবার পর যুক্ত প্রদেশের শিবিরে বিঘাদের ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। যেন গৌরবরবি অন্তমিত হইল। যিনি অকম্পিতভাবে মৃত্যুর সামুখীন হইয়াছেন এবং সগোরবের মৃত্যু বরণ করিয়াছেন, শোকের মধ্যেও তাঁহার জন্ম গর্মের কারণ ছিল।

# দক্ষিণ ভারতে বিশ্রাম

আমার চিকিৎসকগণ বিশ্রাম ও বায়ুপরিবর্তনের উপদেশ দিলেন। আমি এক মাসের জন্ম গিংহলে যাওয়া মনস্থ করিলাম; ভারতবর্ধ বিশাল দেশ কিন্তু ইহার কোন স্থানেই আমার মানসিক শাস্তির অবকাশ নাই। কেন না, যেথানেই আমি যাইব, রাজনৈতিক সহযোগীদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে এবং একই সমস্তা সর্ববদা আমার পশ্চাতে লাগিয়া থাকিবে। সিংহল দ্বীপই ভারতের সর্ববাপেকা নিকটবর্তী স্থান, সেইজন্ম কমলা ও ইন্দিরাকে লইয়া আমি সিংহল যাত্রা করিলাম। ১৯২৭ সালে, ইউরোপ হইতে ফিরিবার পর এই আমার প্রথম বিশ্রাম এবং জীবনে এই প্রথম স্থী ও কন্তার সহিত সমস্ত কার্যা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শাস্তিতে বিশ্রাম করিবার সময় পাইলাম। জীবনে আর পুনরায় ইহা ঘটে নাই, ঘটিবে কি-না তাহাও জানি না।

নিউয়ারা ইলিয়ায় তৃই সপ্তাহ ব্যতীত সিংহলেও আমরা বিশেষ বিশ্রাম করিতে পারি নাই। এথানেও সকল শ্রেণীর লোকের আহিংলেতা ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে আমরা অভিভূত হইলাম। এই সকল শুভেক্তা আনন্দদায়ক হইলেও সময় সময় বড় অস্থবিধায় পড়িতে হয়। নিউয়ারা ইলিয়ায় মজ্বেরা, চা-বাগানের শ্রমিকেরা এবং অক্তান্ত অনেকে কয়েক মাইল দ্র হইতে প্রতাহ দল বাঁধিয়া আসিত এবং বক্ত ফুলা, শাকসজী এবং গৃহে প্রস্তত নাধন ইত্যালি মনোহর উপহার দিয়া য়াইত। আমরা পরস্পরের সহিত কথা কহিতে পারিতাম না, কেবল মূপের দিকে চাহিয়া হাসিতাম। আমানের ক্ষুত্র গৃহ এই সকল মূল্যবান উপহারে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। তাহারা দরিত্র, তব্ও এইগুলি সংগ্রহ করিত। আমরা ঐগুলি স্থানীয় হাসপাতালে ও অনাথালয়ে পাঠাইয়া দিতাম।

আমরা অনেক ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষ, বৌদ্ধ বিহার এবং মনোহর অবণারাজি দর্শন করিলাম, অস্থানাপুরে বৃদ্ধদেবের এক প্রাচীন উপবিষ্ট মৃষ্টি দেখিয়া আমি মৃগ্ধ হইলাম। এক বংসর পরে যথন আমি দেরাত্ন জেলে তথন সিংহল হইতে আমার এক বন্ধু এই মৃষ্টির একগানি চিত্র প্রেরণ করেন। আমি আমার সেলের মধ্যে ছোট টেবিলের উপর উহা স্থাপন করিয়াছিলাম। বৃদ্ধমৃষ্টির দৃঢ় ও প্রশাস্ত অবয়ব আমার মনকে স্লিগ্ধ করিত এবং নৈরাশ্রের মৃহর্কেই ইহা আমাকে চিত্ত স্থির করিবার বল প্রদান করিত।

### দক্ষিণ ভারতে বিশ্রাম

বৃদ্ধের প্রতি আমি চিরদিনই গভীরভাবে অহ্বাগী। ইহার কারণ বিশ্লেষণ করা কঠিন, তবে ইহা ধর্মাহ্বাগ নহে। বৌদ্ধর্মের চারিদিকে কালে কালে যে সকল অহুশাসন স্থাষ্ট হইয়াছে তৎসম্পর্কেও আমার কোনও কৌত্হল নাই। ইহা মহান ব্যক্তিষের প্রতি আমার আকর্ষণ। এমনইভাবে যীশুখুটের ব্যক্তিষের প্রতিও আমার আকর্ষণ আছে।

আমি রাজ্পথে এবং বিহাবে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখিয়ছি, সকলেই ঠাঁচাদিগকে শ্রদ্ধা করে। তাঁহাদের প্রায় সকলের মুখেই ধীর শাস্তির আভাস, জগতের হংগ হশ্চিস্তার প্রতি এক অনাসক্তির ভাব। ইহাদের মুখমগুলে বুদ্ধির দীপ্তি নাই, মানসিক তাঁর বংগ্রামের কোনও চিহ্ন নাই, ইহাদের জীবন খেন স্বচ্চন্দর্গতি তটিনীর মত মুহভাবে মহাসমূল্রে বহিয়া চলিয়ছে। আমি তাহাদিগকে ইর্ধার দৃষ্টিতে দেখিতাম, এরূপ প্রশাস্তির জন্ম আকাজ্ঞা ইইত, কিস্তু আমি নিশ্চিতরপেই জানি যে, আমার ভাগ্য ভিন্তরপ, ঝটিকা ও উত্তাল তরঙ্গমালার উপাদানে আমি গঠিত। আমার জন্ম এতটুকু শাস্তি নাই, বাহিবের মতই আমার অন্তরে ঝটিকা গজ্জিয়া উঠে, তরঙ্গমালা ছলিতে থাকে। ধদি দৈবক্রমে আমি নিরাপদ অন্তর্রাল খুজিয়া পাই, বেখানে উন্মন্ত বায়ু প্রবেশ করিতে পারিবে না, তাহা ২ইলে কি আমি আয়ত্ও ও স্থ্যী ইইব ?

কিছুকালের জন্ম নিরালা গৃহকোর অতি প্রীতিপ্রদ, নিশ্চিন্তে শুইয়া স্থপ্রবিলাসিতা, প্রকৃতির মোহময় যাহ্ময়ে ভূলিয়া থাকা ভাল লাগে। আমার মনেভাবের দহিত দিংহল যেন মিশিয়া গিয়াছিল। এই বীপের সৌল্যয় আমি মৃশ্ধ হইলাম। আমাদের ছ্টির মাস ফুরাইয়া গেল, অত্যন্ত হৃথেবর সহিত আমরা বিদায় লইলাম। দেই মনোরম ভূমির এবং অধিবাসিগণের কত হৃতি এই কারাগারের দীর্ঘ শৃত্যময় দিনগুলিতে ঘ্রিয়া খ্রিয়া মনে পড়ে। জাফ্নার একটি কুদ্র ঘটনার শ্বতি মনে আছে। একটি বিভালরের শিক্ষক ও ছাত্রেরা আমাদের গাড়ী থামাইয়া কয়েকটি সদয় বচনে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। উদ্গীব ও উজ্জ্বল মূথে বালকেরা দাড়াইয়া ছিল, তাহাদের মধ্য হইতে একজন অগ্রসর হইয়া আমার হস্ত ধারণ করিল, দে প্রশ্ন করিল না, তর্ক ভূলিল না, আমার মূথের দিকে চাহিয়া কেবল বলিল,—'আমি টলিব না।' সেই কমনীয় কিশোর মৃথ, উজ্জ্বল চক্ষ্, দৃঢ়তাবাঞ্জক ভঙ্গী আমার মনে মৃশ্রিত রহিয়ছে। দে কে, আমি জানি না, তাহার পরিচয়ও পরে খুঁজিয়া পাই নাই। কিছ আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সে তাহার কথা রক্ষা করিবে এবং যথন জীবনের কঠিন সমস্যাগুলির সন্মুখীন হইবে তথন সে টলিবে না।

দিংহল হইতে আমরা কয়াকুমারী হইয়া দক্ষিণ ভারতে আসিলাম। তারপর ত্রিবাস্কুর, কোচিন, মালাবার, মহীশুর, হায়প্রাবাদ প্রভৃতি দেখিলাম। এগুলি

অধিকাংশই দেশীর রাজ্য, কতকগুলি উন্নতিশীল, কতকগুলি এখনও বছলাংশে পশ্চাংপদ। ত্রিবাস্থ্র ও কোচিন শিক্ষার দিক দিয়। ব্রিটিশ ভারত হইতেও অগ্রসর। মহীশ্র ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক দিয়া অগ্রগামী। হায়্র্রাবাদ সামস্তত্ত্বের নিখ্ত দৃষ্টাস্ত। আমরা সর্বত্রই কর্তৃপক্ষ ও জনসাধারণের নিকট হইতে সৌজ্যপূর্ণ ব্যবহার ও অভার্থনা পাইয়াছি। কিন্তু আমরা ব্বিতে পারিয়াছিলাম যে, কর্তৃপক্ষের বায়্র্রোজন্তের অন্তর্রালে একটু চিন্তাও ছিল, ব্বি-বা আমাদের সংস্পর্শে আদিয়া লোকে বিপজ্জনকভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করে। মনে হইল, মহীশ্র ও ত্রিবাঙ্ক্রে তথন জনসাধারণকে কিছু ব্যক্তিমাধীনতা ও রাজনৈতিক কার্য্য করিবার ম্বের্যাগ দেওয়া ইইয়াছে। কিন্তু হায়্র্রাবাদে ইহা কিছুমাত্র নাই। এবং আমাদের চারিদিকে সৌজ্যপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যেও অহন্তব করিলাম যে, হায়্র্রাবাদ ক্ষরকর্ত্ত, খামপ্রশাস ক্ষেলিতেও ভীত। পরে অবশ্য মহীশ্র ও ত্রিবাঙ্কর গ্রুণ্টোইও তাঁহাদের পূর্ব্যন্ত ব্যক্তিমাধীনতা ও রাজনৈতিক কার্য্যের অধিকার প্রত্যাহার করিয়াভিলেন।

মহীশ্র রাজ্যের বাঙ্গালোরে বৃহৎ জনতার সম্থ্য আমি এক স্থ-উচ্চ লৌহদণ্ডের উপর জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলাম। আমার প্রস্থানের কিছুদিন পরেই সেই লৌহদগুটি টুক্রা টুক্রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছিল এবং মহীশ্র গভর্গমেন্ট জাতীয় পতাকা উড্ডীন করা অপরাধ বলিয়া নিভারণ করিয়াছেন। আমি যে পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলাম তাহার প্রতি ভ্র্ব্যবহার ও অপমানে আমি অত্যন্ত অপমানিত হইয়াছিলাম।

ত্রিবাঙ্ক্রে এখনও কংগ্রেদ বে-আইনী প্রতিষ্ঠান বলিয়া ঘোষিত এবং কেই কংগ্রেদের সদস্ত ইইতে পারে না। যদিও আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহত ইইবার পর ব্রিটিশ ভারতে ইইা বৈধ বলিয়া গণ্য ইইয়াছে। এইরপে মহীশ্র ও ব্রিবাঙ্ক্রে সাধারণ শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক কার্যাও দমন করা ইইয়াছে এবং প্রপ্রপত্ত কিছু স্থবিধা পুনরায় কাডিয়া লওয়া ইইয়াছে। ইহারা পিছু হটিং চলিয়াছে। হয়য়ারাদের পক্ষে অবশু পিছু ইটবার কি স্থবিধা কাডিয়া লইবার কোনও কথাই উঠে না। কেন না, ইহা কোন দিনই একপদও অগ্রমর হয় নাই কিয়া কোনও স্থবিধা জনসাধারণকে দেয় নাই। হায়য়ারাদে রাজনৈতিক সভা বলিয়া কেহ কিছু জানে না, এমন কি, সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক সম্মেলনভিনত সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং ঐ গুলির জন্মও পূর্ব ইইতে বিশেষ অস্মতি লইতে হয়। সংবাদপত্র বলিতে যাহা ব্রায় তাহার একথানিও এখানে নাই এবং ভারতের অন্যান্ত অঞ্চল হইতেও বহু সংবাদপত্র দৃষ্টিভভাব আমদানী হইবার ভয়ে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। এই নিয়ম এত কঠোর ফে, মছারেটগণ-প্রিচালিত কাগজেরও প্রবেশাধিকার নাই। কোচিনে আমরা

### দক্ষিণ ভারতে বিশ্রাম

'খেতকায় ইহদীদের' অঞ্চল এবং তাহাদের এক প্রাচীন উপাসনালয়ে প্রার্থনাদি দেখিলাম। এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় অতি প্রাচীন এবং অনন্তসাধারণ। ইহাদের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। আমরা শুনিলাম, কোচিনের যে অংশে ইহারা বাদ করেন তাহার সহিত প্রাচীন জেকজালেমের সাদৃশ্য আছে। ইহা যে প্রাচীন তাহা দেখিলেই বুঝা যায়।

মালাবাবের করেকটি সহরে আমরা প্রাচীন দিরিয়ান খুষ্টানদিগের সংখ্যাধিক্য
লক্ষ্য করিলাম। খুষ্টার প্রথম শতাব্দীতেই ইউরোপ খুষ্টান হইবার বহু পূর্ব্বেই
ভারতে খুষ্টগর্ম আসিয়াছিল এবং দক্ষিণ ভারতে উহা ম্প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।
অতি অল্ল লোকেরই এ বিষয়ে ধারণা আছে। যদিও এই সকল খুষ্টানের ধর্মগুরু
একিয়ং বা সিরিয়ার অন্ত কোনও স্থানে থাকেন, তথাপি ইহাদের খুষ্টান ধর্ম
কার্য্যতঃ লৌকিক ব্যাপার এবং বাহিরের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই।

দক্ষিণ ভারতে নোষ্টারিয়ানদের একটি উপনিবেশ দেখিয়া আমি অভ্যন্ত আশ্চর্য হইলাম। তাহাদের বিশপের নিকট শুনিলাম যে, ইহারা সংখ্যায় দশ সহস্র হইবে। আমার ধারণা ছিল, নোষ্টারিয়ানরা অন্যান্ত সম্প্রলাহের সহিত অনেক দিন মিশিয়া গিয়াছে, ভারতে যে তাহাদের অভিন্য আছে, আমার এ ধারণাও ছিল না। আমি শুনিলাম, এক সময় ভারতে তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল, এমন কি, উত্তর ভারতের কাশী পর্যান্ত ভাহারা ছভাইয়া প্রিলাছিল।

আমরা প্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এবং তাঁহার কন্তাছয় পদ্মন্ত্রা ও নীলমণির সহিত দেখা করিবার জন্তই হায়ন্ত্রাবাদ গিয়াছিলাম। তাঁহাদের গৃহে অবস্থানকালীন পদ্দানসীন মহিলাদের একটি ছোট বৈঠক আহুত হয়। আমার স্থীর সহিত সকলের পরিচয় করাইয়া দেওয়াই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য। কমলা এই বৈঠকে কিছু বলিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি নারীজাতিব স্বাধীনতা ও মহম্ম রচিত আইন ও প্রথার বিক্লন্ধে বিদ্রোহ (তাঁহার প্রিয় আলোচা বিষয়) সম্পর্কে বক্তৃত। করিতে গিয়া বলিয়ছিলেন, স্থীলোকের পদ্দে ক্ষনও প্রথবের অতিরিক্ত বাধ্য হওয়া ভাল নয়। ছই কি তিন সপ্তাহ পর এই বক্তৃতার এক কৌতৃককর পরিণতির সংবাদ পাইয়াছিলাম। একজন বিভ্রান্ত স্থামী হায়ন্ত্রাবাদ হইতে কমলার নিকট পত্র লিধিয়া জানাইলেন যে, 'তিনি ঐ নগরে আসার পর হইতে আমার স্থার ব্যবহার অতি ছর্কেরাণ হইয়া উঠিয়াছে। তিনি আমার কথা স্তনেন না, প্রের্বর মত আমার ইছায়্র্যায়ী কাজ করেন না বরং উন্টা তর্ক ক্ষক করেন এবং সময় সময় অত্যন্ত উগ্রা হইয়া উঠেন।'

যে বোদাই হইতে সম্ভূপথে সিংহল গিয়াছিলাম, সেই বোদাই-এ এই সাত সপ্তাহ পরে ফিরিয়া আসিলাম এবং তংক্ষণাং কংগ্রেসের রাজনীতিতে

### ज ওহরলাল নেহরু

ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হইতে লাগিল। ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর ক্রত পরিবর্ত্তন, যুক্ত প্রদেশের রুষক-অসস্থোষ, আসনুল গছুর থানের নেতৃত্বে সীমান্ত প্রদেশে লালকুর্তা দলের অভ্তপূর্ব্ব বিক্তার্যালার ক্রম্ম অসন্তোষ অশান্তি প্রবল মানসিক উত্তেজনা, নিতা বানান সম্প্রদায়িক সমস্তা, স্থানীয় ক্ষ্ম ক্রম কলহ, কংগ্রেসকর্মী ও ক্রামেন্ট কর্মচারীদের মধ্যে নানা বিষয় লইয়া মততেদ এবং পরম্পবের প্রতি দিনী-চুক্তি ভক্ত করিবার অভিযোগ। আলোচনার বিষয়ের অভাব ছিল না। তার পর সেই পোন:পুনিক প্রশ্ন, কংগ্রেস দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে প্রতিনিষ্টি প্রবণ করিবে কি-না? মহাত্মার কি যাওয়া উচিত ?

# ৩৭ সন্ধিকালের সংঘর্ষ

গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করিবার জন্ত গান্ধিজী লওনে যাইবেন কিনা? পুন: পুন: এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল, কোন সন্তোযজনক সিদ্ধান্ত হইল না। শেষ মূর্ত্ত পর্যান্ত কি ঘটিবে, তাহা কার্যাক্রী সমিতি, এমন কি, গান্ধিজীও জানিতেন না। ঘটনারাজীর সংঘাতে অবস্থার নিত্য নৃত্ন পরিবর্ত্তন এবং আরও অনেক বিষয়ের উপর এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে। অতি জটিল সম্ভাগ্রনিও এই প্রশ্নোত্রের সৃহিত জড়িত ছিল।

ব্রিটিশ গভর্নমেটের পক্ষ হইতে এবং তাহাদের বন্ধুগণ আমানিগকে বারদ্বের বলিতে লাগিলেন যে, গোল টেবিল বৈঠকে শাসনতন্ত্রের কাঠামো ভৈয়ারী করা হইয়াছে, প্রধান প্রধান সীমারেগাওলিও টানা হইয়াছে, এখন উহার মধ্যে বেখানে যাহা আঁকিতে হইবে তাহাই বাকী । কিন্তু কংগ্রেসের মনে এরূপ ধারণা ছিল না, তাঁহাদের বিশ্বাস প্রথম হইতে শেষ পর্যান্ত পুনরায় নৃতন করিয়া আঁকিতে হইবে । দিয়ী-সদ্ধি অন্ত্যাব্রে মৃক্তরাষ্ট্রের ভিত্তি ও কিছু কিছু রক্ষাক্রত সীকার করা হইয়াছে, ইহা সত্যা, আমরা আনেকেই মনে করিতাম যে, ভারতের শাসনতর্গত সম্ভারে মৃক্তরাষ্ট্রের আনর্শ ই স্ক্রেড্রের পরিকল্পনা আমরা প্রহা নহে যে, প্রথম গোল টেবিল বৈঠক-নির্দিষ্ট মৃক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা আমরা প্রহণ করিব । রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সামাজিক পরিবর্তনের সহিত মৃক্তরাষ্ট্রের সম্পূর্ণ সন্ধতি রহিয়াছে । কিন্তু রক্ষাক্রতিলির সহিত উহার সন্ধতি রক্ষা করা

### সন্ধিকালের সংঘর্ষ

অতি কঠিন। কেন না, সাধারণভাবেই উহা রাষ্ট্রের স্বাধীনতাকে থব্ব করিবে, যদিও 'ভারতের স্বার্থের জন্তু' কথাট জডিয়া দেওয়ায় কিছু স্থবিধা হইয়াছে, তথাপি मञ्जरः উरा वित्नय कार्याकवी इटेटर ना। याहा इडेक, कवाठी कर्दाश्रम स्लेख নির্দেশ নিয়াছিল যে, নৃতন শাসনতন্ত্রে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি, রাজস্ব ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার উপর পূর্ণ কর্ত্ত্ব দিতে হইবে। ভারতের বৈদেশিক ঋণ ( অধিকাংশই ব্রিটিশ। সমস্তা পরীক্ষা ও আলোচনার পর উহার দায়িত গ্রহণ করা হইবে। এতদ্বাতীত মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত প্রস্তাবে ঈপ্সিত রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব ছিল। এ সকলই গোল টেবিল বৈঠকের অনেক সিদ্ধান্ত ও ভারতের প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্থীন। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ও কংগ্রেদের মতের চুন্তর ব্যবধান ছিল; এই অবস্থায় উহার मः खागमाधन मुख्यभव नरह विनिधार अञ्चित्र रहेन। त्गान टिविन विठेटक কংগ্রেসের সহিত গভর্ণনেটের ঐকামত হইতে পারে, এমন প্রত্যাশা কংগ্রেস-পদ্মীদের মনে প্রায় ছিল না। গান্ধিজীর মত আশাবাদীও অধিক প্রত্যাশার কিছ দেখিলেন না। কিন্তু তিনি নিরাশ হইলেন না, শেষ পর্যান্ত দেখিবার अग्र अत्र इंटरनन। आमदा भरत कितनाम मकन इंटे आत ना इंटे দিল্লী-সন্ধি অমুসারে আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু এমন তুইটি व्यधान वित्वहा विषय (प्रथा पिन, याहात करन आमारपत लान छिविन देवर्ठरक যোগদানের বিল্ল উপস্থিত হইতে পারে। আমাদের মতামত সমগ্রভাবে বৈঠকে উপস্থিত করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলে আমরা যাইতে পারি, পূর্ব্বেই বৈঠকে উহা আলোচনা হইয়াছে এইরূপ অজহাত বা অন্তান্ত কারণ দর্শাইয়া আমাদিগকে কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে বাধা দেওয়া না হয় ৷ ভারতের অবস্থাও এরূপ দাঁড়াইতে পারে যে, আমাদের বৈঠকে যাওয়া ঘটিয়া উঠিবে না। এমন হইতে পারে যে, গভর্ণমেণ্টের সহিত আমাদের সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিতে এবং আমরা তীব্র দমননীতির সম্মুখীন হইব। যদি ঘরে আগুন লাগিয়া উঠে, তবে তাহা ভলিয়া আমাদের প্রতিনিধি লওনে বসিয়া শাসনতন্ত্র লইয়া তত্তালোচনায় ব্রতী থাকিবেন. ইহা অসম্ভব।

ভারতে অবহা অতি জত মন্দ ইইতে লাগিল। দেশের সর্ব্ব বিশেষভাবে বাঙ্গলা, যুক্ত-প্রদেশ ও দীমান্ত প্রদেশে ইহা প্রত্যক্ষ হইরা উঠিল। বাঙ্গলায় দিন্নী-সন্ধির ফলে বিশেষ কোন পরিবর্তনই হয় নাই; মন ক্ষাক্ষি ক্রমেই শুক্তর হইতে লাগিল। আইন অমান্ত আন্দোলনের অনেক বন্দীকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু সহস্র সহস্র রাজনৈতিক বন্দীকে দামান্ত কারণে আইন অমান্তু আন্দোলনের বন্দী নহে বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল না। অক্তরীণে আবন্ধ ব্যক্তিরা বাহিরে নিন্তিই স্থানে অথবা বন্দীশালায় আটক রহিল।

#### ज ওহরলাল নেহর

'সিনিসানীয়' বক্তৃতা বা অন্তান্ত বাজনৈতিক কার্যের জন্ত গ্রেক্তার চলিতে লাগিল এবং দেখা গেল, গভর্গনেন্টের আক্রমণ সমানভাবেই চলিতেছে। টেরোরিজম্-এর জন্ত বাঙ্গলার সমস্তা কংগ্রেসের নিকট অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিল। আইন অমান্ত আন্দোলন ও সাধারণ রাজনৈতিক কার্য্যের তুলনায়, ভালিও বিস্তৃতির দিক দিয়া টেরোরিষ্ট কার্যাপ্রণালী অতি তুচ্ছ। কিন্তু ইহা ক্রিক্টে ঘোষিত হওয়ায় লোকের বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এবং ইহার ফলে অন্তান্ত প্রদেশ অপেক্ষা এখানে কংগ্রেসের কার্যা-পরিচালন করা বিশ্বসন্থল ছিল, কেন না, টেরোরিজম-এর আবহাওয়া, প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক শান্তিপূর্ণ কার্যাপ্রণালীর প্রতিকৃল। ইহার ফলে গভর্গমেন্ট দমননীতিকে তীব্র করিয়া তুলিলেন এবং তাহার আঘাত নিরপেক্ষভাবে টেরোরিষ্ট, অ-টেরোরিষ্ট সকলের উপরই পড়িতে লাগিল।

কংগ্রেসপন্ধী, শ্রমিক ও কৃষক কর্মী এবং যাহাদের কার্য্য গভর্গমেন্ট পছল করেন না, তাহাদের বিক্লছে বিশেষ আইন ও অভিনাপগুলি (টেরোরিষ্টদের উদ্দেশ্যেরচিত) প্রয়োগ না করিয়া আর্মস্বরণ করা পুলিশ ও স্থানীয় কর্মচারীদের পক্ষে কঠিন হইল। যে সকল বন্দী দীর্ঘকাল যাবং বিনা অভিযোগে, বিচার বা দণ্ড বাতিরেকেও আটক আছেন, তাহাদের অপরাধ সম্ভবত: টেনে বিজ্ম সংক্রান্ত নহে, অহ্য প্রকার কার্য্যকরী রান্তনৈতিক প্রচেষ্টার জন্তাই তাহারা ভারিদিকে কোন কিছু প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার স্ববিধা দেওয়া হয় ন অথবা তাহাদের অপরাধ কি তাহাও জানিতে দেওয়া হয় নাই। তাহাদিগ প্রকাশ আদালতে বিচারের জন্ত উপন্থিত করা হয় নাই, সম্ভবত: পুলিশ এই সাজ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারে নাই, যাহার কলে তাহাদের দণ্ড হইতে পারে অওচ গভর্গমেন্টের বিক্লছে অপরাধ সম্প্রতিত, ব্রিটিশ ভারতের আইনগুলি ও নির্যুত ও সর্বব্যাপী যে তাহার করল হইতে মৃক্তি পাওয়া কঠিন। এমন ঘটনা ঘটে যে, কারাগার হইতে মৃক্তি পাওয়ার সঙ্গে প্রদিশ তাহাকে ধরিমা অন্তর্মীণে আবদ্ধ করে।

বাঙ্গলার এই জাটল সমস্যা লইয়া কংগ্রেদের কার্যাকরী সমিতি নিজেদের অত্যন্ত অসহায় বোধ করিতে লাগিলেন। ইহা লইয়া তাঁহারা বিব্রত হইলেন, তাহার উপর বাঙ্গলা হইতে আরও অনেক বিষয় নানারূপে তাঁহাদের সমূর্থে আসিতে লাগিল। তাঁহারা যথাসাধা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিছু তাঁহারা জানিতেন যে, প্রকৃত সমস্যার তাঁহারা কিছুই করিতে পারিতেছেন না। অতএব তাঁহারা ত্র্মলভাবে ঘটনার গতি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; তথন তাঁহাদের যে অবস্থা, তাহাতে তাঁহারা আর কি করিতে পারিতেন বলা করিন। কার্যাকরী সমিতির এই সনোভাবে বাঙ্গলার চিত্রে অসম্প্রাধের সঞ্চার হইল এবং তাঁহারা

### সন্ধিকালের সংঘর্ষ

মনে করিতে লাগিলেন, কংগ্রেদের কর্তৃপক্ষ ও অন্তান্ত প্রদেশ বাঙ্গলার প্রতি উদাসীন। বিপদের সময় যেন বাঙ্গলাকে সকলে পরিত্যাগ করিয়াছে। এই ধারণা সম্পূর্ণরূপেই আন্ত, সমগ্র ভারতের সহায়ভূতি বাঙ্গলার প্রতি ছিল; কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পথ ছিল না। তা ছাড়া ভারতের অন্তান্ত প্রদেশেও নিজেদের বিল্প বিপদ ছিল।

युक्रश्राप्तरम कृषक-ममन्त्रा अवि स्माहनीय हरेया छेठिल। श्राप्तिमिक गर्ड्यापर সমস্তা লইয়া প্রথমত: গা ভাসান দিলেন, রাজ্য ও বাজনা মাপের সিদ্ধান্তে বিলম্ব করিতে লাগিলেন, তারপর জোর করিয়া আদায় স্কুক্র হইল। পাইকারী- ° ভাবে উচ্ছেদ ও ক্রোক চলিল। আমরা যথন সিংহলে ছিলাম, তথন জোর করিয়া থাজনা আদায় লইয়া তুই-তিন জায়গায় হান্সামা হইল। ইহা অত্যন্ত ক্ষুত্র ব্যাপার হইলেও চুর্ভাগ্যক্রমে একস্থলে তাহার ফলে জমিদার অথবা তাহার গোমন্তার মৃত্যু হইল। পান্ধিজী নৈনীতালে গিয়া ( আমি তথন সিংহলে ) যুক্ত প্রদেশের গভর্ণর শুর ম্যালকম হেলীর সহিত ক্রযক-সম্প্রার আলোচনা করিলেন. किस विश्व कत रहेन ना। गुर्जापण शासना मकूव कवितनन वर्ते, किस जारा প্রত্যাশা অপেক্ষা অনেক কম এবং ক্রমাগত ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বািত লাগিল। জমিদার ও গভর্ণমেণ্ট একত্র হইয়া ক্লযকদের উপর চাপ দিতে লা িলেন. সহস্র সহস্র ক্লমককে জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইল, তাহাদের সামান্ত সম্পত্তি क्कांक कदा हरेन, य अवसा हरेन, जाश अग्र आर्थ हरेन এ≅ दूहर कृषक-বিলোহে পর্যাবদিত হইত। আমার বিশ্বাস, প্রধানতঃ কংগ্রেদের চেষ্টার ফলেই ক্লমকেরা বলপ্রয়োগে বিরত ছিল। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ ও জবরদকীর অন্ত ছিল না।

ক্ষকদের অসন্তোষ ও হুঃখ হুদ্দশার একটা ভাল দিকও াছে। শস্তের মূল্য বহুল পরিমাণে হ্রাস হওয়ায় দরিজন্ত্রশীর ব্যক্তিরা এবং ক্লাকেরা ( যাহাদের জ্বমি হইতে উচ্ছেদ করা হয় নাই) দীর্ঘকাল পর পেট ভরিয়া হুটি ধাইতে পাইতে।

বাঙ্গলার মতই সীমান্ত প্রদেশও দিল্লী-সন্ধির ফলে শান্তি পাইল না। উভয় পক্ষের মনোমালিক্ত সর্ববাই প্রবল, কেনুনা, এখানে গভর্গমেন্ট সমর বিভাগীয় ব্যাপার; বছতর বিশেষ আইন ও অভিকালের ছড়াছড়ি এবং সামাক্ত অপরাধেও ওরুদও হয়। এই অবস্থার বিরুদ্ধে আব্দুল গছুর যা আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ফলে তিনি গভর্গমেন্টের চকুশূল হইয়া উঠিলেন। সেই ছয় ফিট তিন ইঞ্চি উক্ত দীর্ঘ সন্মত পাঠান-পৌক্ষের মূর্ত্তি গ্রাম হইতে গ্রামান্তবে পদরজে অমুণ করিতে লাগিলেন এবং সর্ব্তি লালকুর্তা বাহিনীর কেন্দ্র শান্তা করিলেন। তিনি ও তাহার ক্ষীবা দেশের সর্ব্তির শিদ্দাই বিদ্মত্গার"-এর শান্য প্রশান্ত

প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইংাদের আন্দোলন সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ, অম্পষ্ট অভিযোগ ছাড়া একটিও বলপ্রযোগের দৃষ্টান্ত কেহ দেখাইতে পারেন নাই। ইহারা শান্তিকামী হউক আর নাই হউক, যুর ও হিংসার পারম্পর্যা পাঠানদের আতে। তাহার উপর অতি নিকটেই ছুর্ফা পাঠান উপছাতিরা রহিয়াছে, এতেই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের সহিত যোগস্ত্র রক্ষা করিয়া এই স্কুশুলিত আন্দোলন দেখিয়া গভর্গমেন্ট বিচলিত হইলেন। ইহাদের শান্তি ও অহিংসার আদর্শ গভর্গমেন্ট বিশাস করিয়াছিলেন, আমার এক্রপ মনে হয় না। যদি বিশাসও করিতেন, তাহা হইলেও তাহারা প্রতিক্রিয়র মূথে বিরক্ত ও ভীত হইতেন। এই আন্দোলনের বর্ত্তমান ও ভারী শক্তির সম্ভাবনা দেখিয়া তাহাদের মধ্যু ঠিক রাধা কঠিন হইল।

এই বিরাট আন্দোলনের অবিস্থাদী নেতা আন্দুল গছুর থা—"ফক্র্-্র আন্দান," "ফক্র-ই-পাঠান," (পাঠান গৌরব) "গান্ধী-ই-নারহাদ" অর্থাৎ দীমান্ত-গান্ধী নামে—সর্ক্রণারণের নিকট পরিচিত। বিশ্ব বিপদ ও গভর্ণমেন্টের বিরোধিতায় অটল থাকিয়া তিনি ধীরতা ও অধাবসায়ের সহিত কার্যা করিয়া সীমান্ত প্রদেশে অপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন। রাজনীতির কলাতে সচরাচর বাহা বুঝায় তিনি তাহা ছিলেন না, রাজনীতির ছলা-কলা তাঁহার অজ্ঞাত। দীর্ঘকায় সরল মান্ত্র, দেহ ও মন হুই-ই সরল, তিনি হুছুগ্ ও বাচালতা হুই-ই ম্বণা করেন; তিনি ভারতের বাদীনতার সহিত সীমান্তপ্রদেশের স্থানীনতা চাহেন; কিন্তু শাসনতহুঘটিত আইনের জটিল প্রশ্নের প্রতি উদাসীন। তবে কিছু লাভ করিতে হুইলে কার্যা আবশ্রুক, তাই তিনি মহাত্র। গান্ধীর অনুগামী হুইয়া শান্তিপূর্ণ উপায় গ্রহণ করিয়াছেন। কার্যোর জন্ত সহ্ম আবশ্রুক, মৃক্তিতর্ক নিয়মকায়্বন রচনা লইয়া মাথা না ঘামাইয়া তিনি সোজায়্রিছ সত্র গঠন আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সাক্রনা লাভ করিলেন।

গান্ধিন্দীর প্রতি তিনি বিশেষভাবে আরুই ইইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম তিনি ঘান্তাবিক লক্ষা ও বিনয়বশতা কোন ব্যাপারেই সম্মুখে আসিতেন না এবং গান্ধিন্দী ইইতে দ্বে থাকিতেন। পরে নানা বিষয় মালোচনার নধা দিয়া তাহাদের পরিচয় ঘনিন্ত ইইয়া উঠে। ক্স্মুনাদের আনেকের অপেক্ষাও অধিকতর নিষ্ঠার সহিত এই পাঠান যে আহিংসার আদর্শ গ্রহণ করিলেন, ইহা অতীব বিষয়কর। এই আরাবিশ্বাস বলেই তিনি পাঠানদিগকে উত্তেজনার কারণের সম্বেও শান্তিপ্র থাকিতে শিক্ষা নিয়াছিলেন। তবে সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা হিংসা বা বলপ্রয়োগের ভাব একেবারেই ত্যাগ করিয়াছে একথা বলা হাজকর; অন্তান্ত প্রদেশের সাধারণ লোকদের সম্বন্ধেও প্রক্রপ কথা বলা হাজকর। জনতা ভাবাবেশ্বই চালিত হয়, উত্তেজনার মুহুর্ভে তাহারা কি

### সন্ধিকালের সংঘর্ষ

করিয়া বদিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। তথাপি ১৯৩০-এ এবং পরে সীমান্তের অনিবাসীব। অতি আশ্চর্ব্য সংযম ও শুদ্খলা দেথাইয়াছিল।

সরকারী তর্মচারী এবং আমাদের দেশের নিরীহ ভদ্রলাকেরা 'সীমান্তগান্ধীকে' সন্দির্ধ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মূখের কথা কেহই বিশ্বাস
করিলেন না, একটা গভীর বড়বন্ধ কল্পনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু গত করেক
বৎসর ধরিয়া তিনি এবং সীমান্তের সহকর্মীরা ভারতের অন্তান্ত প্রদেশের
কংগ্রেসকর্মীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়াছেন; কলে সকলের মধ্যে প্রীতি ও
সহযোগিতার বন্ধন দৃঢ় হইন্নাছে। কংগ্রেস মহলে আব্দুল গত্নর বাঁ স্থপরিচিত
ও জনপ্রিয়। একজন ব্যক্তিবিশেষ সহকর্মীরূপে নহে, ভারতের দৃষ্টিতে তিনি
আমাদের সহিত একই সংগ্রামে লিপ্ত এক সাহনী ও ঘুর্দ্ধর্গ জ্বাতির শোর্ষ্য ও
ভ্যাগের প্রতীকমৃত্তিরূপে প্রতিভাত।

আৰু ল গছর থাঁর কথা শুনিবার বহুপুর্বের আমি তাঁহার ভ্রাতা ভাঃ থা সাহেবকে চিনিতাম। আমি যখন কেমব্রিজে, তিনি তখন লণ্ডন দেউ-টমাস হাসপাতালের ছাত্র। পরে যখন আমি ইনার টেম্পলে ব্যারিষ্টারীর খানা থাইতে স্থক কবিলাম, তখন তাঁহার সহিত আমার বন্ধুত্ব হয়। লণ্ডনে প্রায় প্রত্যহই আমরা মিলিত হইতাম। আমি ভারতে ফিরিবার পরও তিনি অনেক বংসর ইংলণ্ডে ছিলেন, যুদ্ধের সময় চিকিংসকরপে কাজ করিয়াছিলেন। পরে নৈনী জেলে আমাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হয়।

দীমান্তের 'লাল কুর্ন্তাদল' কংগ্রেদের সহিত সহযোগিতা করিলেও তাহাদের প্রতিষ্ঠান স্বতম্ব ছিল। কংগ্রেদ ও তাহাদের মধ্যে আব্দুল গড়র থা ছিলেন যোগস্ত্র। দীমান্তের জননায়কদের সহিত পরাম্প করিয়া কার্য্যকরী সমিতি ১৯০১-এর গ্রীম্মকালে 'লাল কুর্ন্তাদল'কে কংগ্রেদের অঙ্গীভূত করিবার সিদ্ধান্ত করিলেন। তাহার পর হইতে 'লালকুর্ন্তা' আন্দোলন ংগ্রেদের অংশরূপে পরিগণিত হইল।

করাচী কংগ্রেসের পর গাদ্ধিলী সীমান্ত প্রদেশে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু গভর্গমেন্ট ইহাতে উংসাহ প্রদর্শন করিলেন না। পরে কয়েকমাস ধরিয়া সরকারী কর্মচারীরা লাল কুর্ত্তাদের কায়্যুকলাপ সম্বন্ধে ক্রমাগত যথন অভিযোগ করিতে লাগিলেন, তথনও গাদ্ধিলী বারম্বার সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশের অন্থমতি চাহিয়া ব্যর্থকাম হইলেন। সামাকেও সেথানে যাইতে দেওয়া হইল না। দিল্লী-সদ্ধি অন্থ্যায়ী, গভর্গমেন্টের স্পষ্ট অভিপ্রায়ের বিক্লকে সীমান্ত্র্যা আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করিলাম না।

ু এ সকল ছাড়াও সাম্প্রদায়িক সমস্যা কার্য্যকরী সমিতির সমূপে এক প্রধান সমস্যা। যদিও ইহা নানা অভুন বেশে ও রূপে বারবার আবিভূতি হয়, তথাপি

ইহার মধ্যে নূতন কিছুই নাই। গোলটেবিল বৈঠকে ইহার মধ্যাদ। কিছু বাড়িয়াছিল; ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অক্যান্ত বিষয় অপেক্ষা ইহাকেই মুখ্য করিয়া সম্মুথে উপস্থিত করিয়াছিলেন। বৈঠকের সদস্তগণ সকলেই গভর্ণমেন্ট কর্ত্তক भरतानीए। এই भरतानयन अभन ভाবে कवा इटेग्राहिल या. मकरलाई य च मुख्यानारमञ्जू कथा, विभिष्टे सार्थित कथा ध्वरः माधान्न बृहखन सार्थित भनिवर्द्ध পরস্পারের মতভেদের কথাই তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন, গভর্ণমেন্ট কোন জাতীয়তাবাদী মুস্লমানকে প্রতিনিধি মনোনীত করিতে নিতাম্ব উপ্রভাবে সোজাস্ত্রজ্বি অস্বীকার করিয়াচিলেন। গান্ধিজী অমূত্র করিলেন, যদি ব্রিটিশ गर्जरमण्डेव निर्द्धत्म देवर्ठक अथम इटेरजरे माष्ट्रमायिक ममन्त्राव जात्म अज्ञाहेबा পড়ে, তাহা इहेल बार्झनेटिक ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি नहेशा সমাক चारनाठना मखनभत इटेरन ना । এই चनहात्र छाहात देवर्रक खाननान कतात्र বিশেষ কোন ফল হইবে না! তিনি কার্যাকরী সমিতির সম্মুখে প্রস্তাব করিলেন যে, বিভিন্ন দলের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে সাম্প্রদায়িক সমস্থার সমাধান ও বুঝাপড়া হইলে তিনি লণ্ডনে যাইতে পারেন। তিনি ঠিক দিন্ধান্তই করিয়াছিলেন। কিন্তু কাৰ্য্যকরী সমিতি বলিলেন, তিনি সাম্প্রকায়িক সমস্তার সমাধান করিতে পারেন নাই বলিয়া লণ্ডনে যাইবেন না এরপ হইতে পারে না, এখন ভাঁহার অধীকার করা উচিত নহে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের লইয়া সমাধানের একটা থদ্ডা তৈরির একটা চেষ্টা হইল বটে, কিন্তু বিশেষ সাফলা লাভ করা গেল না

১৯০১-এর গ্রীম্মকালে ঐ স্কল প্রধান সমস্তা ছাড়াও অনেক ছোট বাট বাাপার লইমা আমাদের বিব্রত হইতে হইল। দেশের নানা স্থান হইতে স্থানীয় কংগ্রেদ কমিটিগুলি আমাদিগকে ক্রমাগত সংবাদ দিতে লাগিলেন যে, স্থানীয় কর্মাচারীরা দিল্লী-চুক্তি ভঙ্গ করিতেছেন। ইহার মধ্যে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বাছিয়া লইমা আমরা গভর্ণমেটকে জানাইতে লাগিলাম। গভর্ণমেট আবার কংগ্রেদপন্থীদের বিরুদ্ধে সন্ধি-বিরোধী কার্যোর পান্ট। অভিযোগ করিতে লাগিলেন। ঐরূপ প্রস্পারের দোষ প্রদর্শন চলিতে লাগিল, পরে উহা সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হইয়াছিল। বলাবাছলা, ইহাতে কংগ্রেদ ও গভর্ণমেন্টের দম্পর্কের কোন উরতি হইল না।

কুল্ল কুল ব্যাপার লইয়া এই কলহের বাহতঃ কোন গুরুত্ব নাই। কিন্তু ইহার মূলে রহিয়াছে এক গভীর সংঘর্ষ, যাহার উপর ব্যক্তির কোন হাত নাই। যাহার উপরে ব্যক্তির কোন হাত নাই। যাহার উপরে আমাদের জাতীয় আলোড়ন হইতে, পল্লীর অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যার হইতে, মূল ভিত্তিতে পরিবর্ত্তন না করিয়া তাহার নির্দন অসম্ভব। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের প্রথম স্চনা হয়, মধ্যশ্রেণীর আল্লাকনেন প্রথম স্চনা হয়, মধ্যশ্রেণীর আল্লাকনৈতিক ও অর্থনৈতিক পথ বুঁজিবার আগ্রহ হইতে, তাহার পশ্চাতে ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক

### সন্ধিকালের সংঘর্ষ

প্রেরণা। ইহা পরে নিয়মধাশ্রেণীতে প্রসারিত হইয়া শক্তিশালী হইল। তারপর यथारन ऋता ও मात्रिका हत्रमत्रीमाम भौष्ठियारह, स्मर्ट कनमाभावरावत मरधा हेश চাঞ্চলা সৃষ্টি করিল। পল্লীর প্রাচীন আত্মতপ্ত অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা বছদিন লুপ্ত হইয়াছে। ক্রষিকার্য্যের পরিপূরক কুটীর-শিল্প, যাহার ফলে জমির উপর এত চাপ পড়িত না, তাহা কতক পরিমাণে শাসননীতির জন্ম, বেশীর ভাগ আধুনিক যুগের কলকারখানার প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়া বিলুগু হইয়াছে। জমির উপর চাপ বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই তুলনায় ভারতে কল-কারখানা গড়িয়া উঠে নাই বলিয়া অবস্থার বিশেষ তারতম্য হয় নাই। আত্মরক্ষার উপযুক্ত উপকরণহীন, হর্বাহ-ভার পীড়িত পন্নীগুলি জগতের পণ্যশালার আঘাতে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত। ইহা প্রতিযোগিতা করিতে পারে না। পল্লীর তিনাদন-প্রণালী আদিম যুগের এবং ভূমিসংক্রান্ত প্রচলিত ব্যবস্থার ফলে জমি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে পরিণত হইয়াছে যে, কোন উন্নততর ব্যবস্থার প্রবর্তন অসম্ভব। কাজেই কুষির উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিরা—জমিদার রায়তের অবস্থা ( কয়েক বৎসরের তেজী বাজার ছাডিয়া দিলে ) দিন দিন শোচনীয় হইতেতে। জমিদার তাহার বোঝা বায়তদের ঘাড়ে চাপাইতেছেন এবং ক্বফদের ক্রমর্থত দারিদ্র্য—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদার, ष्ठाजनात ७ तायर—भकनदकरे खाजीग्र आत्मानतात निरक आक्रेष्ठ कित्रिक्ट । পন্নী-মঞ্চনের বহুসংখ্যক ভূমিহীন কৃষি-মজুরও ইহার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। এই সকল পল্লীবাসীরা 'জাতীয়তা' ও 'স্বরাজ' বলিতে ভূমি-ব্যবস্থার পরিবর্তন ব্রে ; —অর্থাৎ তাহাদের থান্সনা ও ট্যাক্স কমিবে এবং ভূমিহীনেরা জমি ফিরিয়া পাইবে। অবশ্য, কি কৃষক সম্প্রদায় কি জাতীয় আন্দোলনের মধ্যশ্রেণীর নেতাগণ, কাহারও মনে এই আকাজ্জার কোন স্পষ্ট ধারণা নাই।

১৯০০-এর আইন অমান্ত আন্দোলনের সন্দে সঙ্গেই জগ্বাপী কৃষি ও বাণিজ্য সন্ধট দেখা দিল। এই মন্দার প্রথম চোট পড়িল পল্লীবাসীদের উপর, তাহারা কংগ্রেস ও আইন অমান্তের দিকে ঝুঁকিল। তাহাদের একট ইহা লগুন বা অন্তর বসিয়া স্ক্রে শাসনতন্ত্র রচনার সমস্তা নহে, তাহারা ভূমিব্যবস্থার আম্ল পরিবর্ত্তন (বিশেষতঃ জমিদারী অঞ্চলে) প্রত্যাশা করিতে লাগিল। জমিদারী প্রথার দিন গিয়াছে, ইহার আর নিজের পায়ে দাঁড়াইবার সামর্থ্য নাই। কিছু ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট বর্ত্তমান অবস্থায় ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থার আম্ল পরিবর্ত্তন করিতে সাহস পান না। যথন কৃষি তদস্তের জন্ম রয়াল কমিশন নিমুক্ত হয়, তথন জমির স্বস্থ স্থামিত্ব এবং ভোগদখলের ব্যবস্থা ইত্যাদি আলোচনা ও অস্ক্রনান করিবার ভার দেওয়া হয় নাই।

- অতএব ভারতবর্ধে সংঘর্ষের সমস্ত কারণই বিভামান এবং ইছাকে কোন মন্ত্রবলে অথবা আপোষ করিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। ভূমিসংকান্ত মুখ্য

ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন (অন্তান্ত জকরী জাতীয় সমস্যা ছাড়াও) ব্যতীত এই সংঘর্ষ দ্র হইবে না। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মারকং ইহার সমাধানের কোন সম্ভাবনাই। নাই। নাময়িক ব্যবস্থায় কিয়ংকালের জন্ম ছর্দশার লাঘব হইতে পারে, তীব্র দমননীতির বলে ভীতি উৎপাদন করিয়া ইহার বহিঃপ্রকাশ বন্ধ করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে সমস্যা সমাধানের কোন স্থবিধা হয় না।

আমার ধারণা, অন্যান্ত গভর্গমেন্টের মতই ব্রিটিশ গভর্গমেন্টও মনে করেন, ভারতের অধিকাংশ অশান্তি উপদ্রবের জন্ত "এজিটেটর" বা আন্দোলনকারীরাই দায়ী। ইহার মত ভ্রান্ত ধারণা আর নাই। গত পনর বংসর ধরিয়া ভারত এমন একজন নেতা পাইয়াছে, যিনি কোটি কোটি লোকের ভালবাসা ও শ্রন্ধান্ত করিয়াছেন এবং যিনি অনায়াসে নিজের স্বতম্ত্র ইচ্ছা দ্বারা ভারতবর্গকে চালিত করিতে পারেন। তিনি ভারতের বর্ত্তমান ইতিহাস রচনা করিতেছেন, কিন্তু এই ইতিহাসে তাহার অপেকা ধাহারা তাহার ইপিত প্রায় অন্ধভাবে গ্রহণ করিয়াছে, সেই জনসাধারণের গুরুত্ব অধিক। জনসাধারণই প্রধান অভিনেতা, ঐতিহাসিক প্রয়োজনের প্রেরণাই তাহাদিগের মধ্যে অগ্রগতি সঞ্চার করিয়াছে, তাহাদিগকে তাহাদের নেতার বিষাণধনি শুনিবার জন্ত প্রস্তুত্ত করিয়াছে। রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার পট-ভূমিকায় ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশ না হইলে কোন নেতা কোন "এজিটেটর" তাহাদিগকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারিত না। নেতা-হিসাবে গান্ধিজীর এক প্রধান গুণ এই যে, তিনি জনসাধারণের নাড়ীর গতি উত্তমরূপে ব্রেন্ম এবং জানেন যে, কথন কার্য্য আরম্ভ করিবার স্বস্ময়।

১৯০০-এ ভারতের জাতীয় নেতাদের অজ্ঞাতসারে আন্দোলন দেশের বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের সহিত সামগুল্য রক্ষা করিয়াই আবিভূত হইয়াছিল এবং সেই সকল শক্তির বান্তব অহভূতির ফলেই ইহা ইতিহাদের সহিত সমান তালে পা কেলিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। কংগ্রেসই জাতীয় আন্দোলনের প্রতিনিদিরূপে কায়্য করিয়াছে এবং ইহার শক্তি-সামর্থ্যের সরূপ কংগ্রেসের বহুবদ্ধিত ময়্যাদার মব্যাই প্রতিফলিত হইয়াছে। জাতীয় আন্দোলনে বিভিন্ন শক্তির সমাবেশ স্পষ্ট দেখা যায় না, হিসাব করা যায় না, নিদিষ্ট সংজ্ঞার মব্যে প্রকাশ করা যায় না, তথাপি ইহা সর্বব্রই প্রকটিত। রুষক্ সম্প্রদায় কংগ্রেসের প্রতি সহায়ুভূতি সম্পন্ন হইয়া ইহার শক্তির্দ্ধি করিয়াছিল, নিয়ময়াশ্রেণী ছিল কংগ্রেসের মেরুদণ্ড এবং ইহার সৈক্তাসামস্ক। এমন কি উচ্চপ্রেণীয় বৃর্জ্জোয়ারা নৃতন অবস্থায় পড়িয়া কংগ্রেসের সহিত বন্ধুতা রক্ষা করাই নিরাপদ মনে করিয়াছিলেন। ভারতের অবিকাংশ কাপড়ের কলওয়ালারাই কংগ্রেসের নিদিষ্ট প্রতিশ্রতিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। কংগ্রেস অবস্থায় পরিছেনন না।

যথন পণ্ডিতেরা লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকে বসিয়া আইনের সুন্দ্র তর্কে

### সন্ধিকালের সংঘর্ষ

ব্যাপৃত ছিলেন, তথন জনসাধারণের প্রকৃত প্রতিনিধিরণে কংগ্রেস অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল, কংগ্রেসের শক্তি সম্পর্কে এই ধারণা দিল্লী-সন্ধির পরেও বাড়িয়াছে, তাহার কারণ শৃত্যগর্ভ আফালনপূর্ণ বক্তৃতা নহে; ১৯৩০ এবং তাহার পরবর্তী ঘটনাতেই তাহা সম্ভব হইয়াছিল। একমাত্র কংগ্রেসের নেতারাই সম্প্রের আগতপ্রায় বিল্ল ও বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং কোনটিই তাহারা ছোট করিয়া দেপেন নাই।

দেশের মধ্যে পাশাপাশি ছটি কর্ত্ব স্থাপিত হইতে চলিয়াছে, এই অস্পষ্ট পারণায় গভর্ণমেন্ট বিরক্তি বোধ করিতে লাগিলেন। এই ধারণার কোন বাস্তব ভিত্তি ছিল না, কেননা বাহুবল সম্পূর্ণরূপে কর্তৃপক্ষের আয়ত্তের, তবে মনস্তব্যের দিক দিয়া ইহার অন্তির ছিল নিঃসন্দেহ। প্রভ্রুপ্রপ্রণ ও জনমতের নিকট দায়িছ্যীন গভর্ণমেন্টের নিকট ইহা অস্থ্য এবং তাঁহাদের স্লাম্বিক উত্তেজনা ইহাতে বাড়িয়া গেল ও পরে তাঁহারা যে কতকগুলি গ্রাম্য বক্তৃতা বা শোভাষাআর দোষ দিয়াছিলেন তাহা কথার কথা মাত্র। ফলে সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। কংগ্রেসও আয়হতাো করিতে পারে না, গভর্ণমেন্টও বৈত কর্তৃত্বের আবহাওয়া বরদান্ত করিতে না পারিয়া কংগ্রেসকে ধ্বংস করিতে উন্থত হইলেন। কিন্তু বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের জন্ম সংঘর্ষ মূলত্বী রাখা হইল। যে কোন কারণেই হউক, ব্রিটিশ গভর্গমেন্ট গান্ধিজীকে লওনে লইয়া যাইবার জন্ম ব্যগ্র ইইয়াছিলেন, ইহার বিল্ল হয় এমন কিছু কাজ তাঁহারা যথাসন্তব এড়াইয়া চলিতে লাগিলেন।

ক্রমে বিরোধের ভাব বাড়িতে লাগিল, গভর্ণমেন্ট যে ক্রমশঃ কঠিন হইতেছেন ইহা আগরা বৃঝিতে পারিলাম, দিল্লী-সন্ধির অব্যবহিত পরেই লর্ড আক্রইন ভারত ত্যাগ করিলেন এবং লর্ড উইলিংডন বড়লাট হইয়া আদিলেন। গুজর প্রচারিত হইল, নৃতন বড়লাট অত্যন্ত কড়া ও শক্তলোক এবং তাঁহার পূর্বর্গামীর মত আপোষ-প্রবণতা তাঁহার নাই। নীতির দিক হইতে না দেখিয়া ব্যক্তির দিক হইতে রাজনীতি চিন্তা করিবার মডারেটীয় অভ্যাস, আমাদের মনেক রাজনীতিক উত্তরাধিকারস্ত্রে পাইয়াছেন। তাঁহারা বৃঝিতে পারেন না যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রথন্ত সাম্রাজানীতি বড়লাটের বাজিগত মতের উপর নির্ভর করে না। বড়লাটের পরিবর্ত্তনে কোন পার্থকা হয় নাই, হইতও না; ঘটনার গতিপথেই গভর্ণমেন্টের নীতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দিভিলিয়ন-তন্ত্র কথনও এই সকল সন্ধি-চুক্তি, কংগ্রেসের সহিত আদানপ্রদান অন্থ্যোদন করেন নাই। কেন না তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা, প্রভূত্যমূলক গভর্ণমেন্ট সম্পর্কিত ধারণা ইহার বিরেনী। তাঁহাদের ধারণা হইল যে, সমকক্ষভাবে ব্যবহার করিয়া তাঁহারা কংগ্রেস ও গান্ধিজীর প্রভাব ও মর্যাদা বাড়াইয়া দিয়াছেন, এখন দুই এক ধাপ

19

নামাইয়া দিবার প্রয়োজন হইয়াছে। এই ধারণা অত্যন্ত নির্ব্বোধ, কিন্তু তাহা না হইলে ভারতীয় সিভিল সারভিসের ধারণার মৌলিকতার খ্যাতি থাকে কি করিয়া? যে কোন কারণেই হউক, গভর্গমেন্ট খাড়া হইয়া কোমর বানিলেন, এবং মামাদিগকে প্রাচীন আপ্তপুরুষের ভাষায় যেন বলিতে লাগিলেন—দেখ আমার কনিষ্ঠান্থলী আমার পিতার কটিদেশ অপেক্ষাও স্কুল; তিনি তোমাদের চাবুক দিয়া শাসন করিতেন, আমি তোমাদের বৃশ্চিক দিয়া শিকা দিব।

কিছ শাসন করিবার সময় তথনও আসে নাই। সম্ভব হইলে গোলটেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে। বড়লাট ও অক্যান্ত প্রধান কর্ম্মচারীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম গান্ধিজী চুইবার সিমলা গোলেন। তাঁহারা অনেক বিষয় আলোচনা করিসেন। বাদলার কথা ছাড়া, দীমাস্তের লালক্র্ডা আলোচন ও যুক্ত-প্রদেশের ক্রযক-সমস্তারও আলোচনা হইল—এই সকল ব্যাপারে গভর্গমেন্ট অত্যন্ত ছ্লিস্ভাগ্রন্ত ছিলেন।

গাদিজীর আহ্বানে আমি সিমলায় গিয়া ভারত গভর্ণমেন্টের করেকজন প্রধান কর্মচারীর সহিত সাক্ষাং করিলাম। আমার কথাবার্জা যুক্ত-প্রদেশ লইয়াই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্ষুত্র ক্ষুত্র অভিযোগ ও পান্টা অভিযোগের পশ্চাতে যে আসল বিরোধ, তাহা থোলাথুলি ভাবে আলোচিত হইল। কথাপ্রসঙ্গে অনিলাম যে, ১৯০১-এর ক্ষেক্রারী মাসে গভর্ণমেন্ট অন্ততঃ তিন মাসের মধ্যেই আইন অমান্ত আন্দোলন ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করিয়ছিলেন। তাহারা দমননীতির যথ এমনভাবে সন্ধিবেশ করিয়াছিলেন দে, কেবল ইন্ধিত করিলেই হইত। কিন্তু বল্পারোগের পরিবর্ধে, আপোষে কথাবার্দ্ধা দারা কার্যাসিদ্ধিই তাহারা ভাল মনেকরিয়া পরস্পরের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করিলেন, যাহার ফলে দিলী-সন্ধি সম্ভবপর হইরাছিল। চুক্তি না হইলে অন্তর্দিকে অন্ধূলী সঞ্চালন করিতে তিলার্দ্ধ করিল হইত না। এই কথার মধ্যে এমন ইন্ধিত হয় ত ছিল যে, খনি আমরা ব্রিয়া না চলি, তাহা হইলে অদ্বে ভবিয়তেই দমননীতির কল চলিবে। এই সকল কথা অতান্ত সৌজন্তপূর্ণ সরলতার সহিত্ত বলা হইল এবং আমরা উভয়েই ব্রিলাম, আমানিগকে বাদ দিলেও এবং আমরা যাহা বলি আর করি না কেন, সংঘর্ষ অনিবার্য।

আর একজন উচ্চ কর্মচারী কংগ্রেসের প্রশংসা করিলেন। আমরা রাজনীতি ছাড়া অক্যান্ত সমস্থাগুলি আলোচনা করিতেছি, এমন সময় তিনি বলিলেন, রাজনীতি ছাড়িয়া দিলেও কংগ্রেস ভারতের এক বৃহৎ কল্যাণ সাধন করিয়াছে। ভারতবাসীরা সংগঠনমূলক কার্যো অপটু, সচরাচর এই অপবাদ তাহাদিগকে দেওয়া হয়; কিন্তু ১৯৩০ সালে কংগ্রেস বিপুল বাধাবিত্নের মধ্যেও সজ্যবদ্ধ কার্যো অপুর্ব কুশলতা দেখাইয়াছে।

# গোলটেবিল বৈঠক

গাদিজীব প্রথমবার সিমলায় গিয়া আলোচনার ফলে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করার কোন স্থির সিদ্ধান্ত হইল না। আগন্ত মাদের শেষ সপ্তাহে তিনি বিতীয় বার সিনলায় গেলেন। যে কোন দিকেই হউক, একটা কিছু স্থির করা আবশ্রুক, কিন্তু ভারত ত্যাগ করিতে তথনও তাঁহার মন সরিতেছিল না। তিনি দেখিলেন, বাগলা, সীমান্ত প্রদেশ ও যুক্ত প্রদেশে বিবাদ ঘনাইয়া আসিতেছে। ভারতে শান্তির প্রতিশ্রুতি না পাইলে তিনি যাইতে চাহিলেন না। কয়েকথানি চিঠির আদনে-প্রদানের পর, অবশেষে গভর্গমেণ্টের সহিত বুঝাপড়া হইল এবং কি মর্মে এক বিবৃত্তি প্রচারিত হইল। এই রফা একেবারে শেষ মুহুর্ব্তে হইল। কোন প্রকারে তাড়াতাড়ি গান্ধিজী গোলটেবিল বৈঠকের প্রতিনিধিদের জন্ম নির্দিষ্ট জাহান্ত ধরিলেন। তথন শেষ ট্রনও ছাড়িয়া গিয়াছিল, সিমলা হইতে বোষাই পর্যন্ত স্পেশ্যাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হইল এবং যোগাযোগ স্থাপনের জন্ম পথে অন্যান্ত ট্রেন থামাইয়া রাধা হইল।

আমি তাঁহার সহিত দিমলা হইতে বোধাই গ্রাম। আগষ্ট মাদের শেষে একদিন প্রভাতে আমি তাঁহাকে বিদায় অভিনাদন জ্ঞাপন করিলাম; অর্থবপোত তাঁহাকে লইষা আরব সমৃদ্রের মধ্য দিয়া পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা করিল। তুই বংসরের মত আমাদের এই শেষ দেখা।

# **%** গোলটেবিল বৈঠক

যিনি মি: গান্ধীকে ভারতে ও লওনের গোলটেবিল বৈঠকে ঘনিষ্ট ভাবে দেখিয়াছেন, এমন একজন ইংরাজ সাংবাদিক সম্প্রতি একখানি পুস্তকে লিখিয়াছেন.—

"মূলতান জাহাজেই নেতৃর্দ জানিতেন যে, কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতিতে যি: গান্ধীর বিরুদ্ধে বড়বন্ধ রহিয়াছে। তাঁহারা আরও জানিতেন যে, সময় উপস্থিত হইলেই কংগ্রেস তাঁহাকে তাড়াইয়া দিবে। কিন্তু কংগ্রেস মি: গান্ধীকে বাহির করিয়া দিলে সম্ভবত: তাঁহার সহিত অর্দ্ধেক সদস্যও বাহির হইয়া য়াইবে। এই অর্দ্ধাংশকেই স্তার তেজ বাহাত্ব সঞ্চ এবং মি: জয়াকর লিবারেল দলে ভিড়াইতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের ভাষায় মি: গান্ধী "বিভান্তবৃদ্ধি," ইহা তাঁহারা গোপন

করিতেন না। একজন "বিভ্রান্তবৃদ্ধি" নেতাকে হাত করা ভাল, কেন না তাঁহার সহিত কোটি কোটি "বিভ্রান্তবৃদ্ধি" অনুচরও পাওয়া যাইবে। । \*\*

আমি জানি না, উদ্ধৃত বাক্যাংশের মধ্যে শুর তেজ বাহাতুর সঞ্জ, মিঃ জয়াকর অথবা ১৯০১-এ গোলটেবিল বৈঠকে যাত্রী অহ্যান্ত প্রতিনিধিদের মতামত কতথানি আছে। ভারতীয় রাজনৈতিক ঘটনার সহিত সংশ্রবহীন যে কোন ব্যক্তি, তিনি সাংবাদিকই হউন আর নেতাই হউন, এই শ্রেণীর বর্ণনা দিতে পারেন, তাহাতে বিশ্ময়ের কিছুই নাই। কিন্তু বিবরণটি পড়িয়া আশ্চর্ম হইয়াছিলাম। আমি পূর্ব্বে কখনও এরূপ অভুত কথা ঘুণাক্ষরেও শুনি নাই, যদিও তাহা বুঝা কঠিন নহে, কেন না পরে অধিকাংশ সময়ই আমি কারাগারে ছিলাম।

কাহারা ষড়বন্ধকারী এবং তাহাদের উদ্দেশ্য কি ছিল ? কেহ কেহ বলিতেন আমি ও সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল কার্য্যকরী সমিতিতে সর্ব্বাপেক্ষা উগ্রপন্থী ছিলাম। অতএব, আমার ধারণা, আমাদিগকেই বড়বন্ধের নেতারূপে গণনা করা হইয়া থাকিবে। সম্ভবতঃ সমগ্র ভারতে বল্লভভাই অপেক্ষা গান্ধিজীর অধিক বিশ্বস্ত সহ্বোগী আর কেহ নাই। শক্তিশালী ও অদম্য কর্মী হইয়াও বল্লভভাই গান্ধিজীর ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও কর্মনীতির একাস্ত ভক্ত। আমি সে ভাবে

 \* গ্লেরনি বোলটনের "দি ট্রাজেডি অব গায়ী" হইতে। উদ্ধৃত অংশ আমি ঐ পুত্তকের সমালোচনা হইতে লইয়াছি: কেন না তথনও উহা আমার পড়িবার স্থবিধা হয় নাই। আমার বিধাস, ইহাতে গ্রন্থকার বা উদ্ধাত অংশে উল্লিখিত ব্যক্তিদের প্রতি আমি কোন অবিচার করি নাই। ..... এই লেখা শেষ হইবার পর আমি পুত্তকখানা পড়িয়াছি। মিঃ বোলটনের অনেক বর্ণনা ও প্রতিপান্ত বিষয় আমার মতে সম্পূর্ণ অযোজিক। কার্য্যকরী সমিতি দিল্লী-সন্ধির আলোচনাকালে এবং পরে কি করিয়াছিল না করিয়াছিল, তাহা লইয়া বিশেষভাবে এবং অক্তান্ত ব্যাপারের বর্ণনাতেও অনেক ভল আছে। আর একটি কোতৃককর কল্লনা এই যে, সিঃ বল্লভভাই প্যাটেল, ১৯৩১-এ কংগ্রেসের সভাপতি পদ ও নেতৃত্বের জন্ত মিঃ গান্ধীর প্রতিদ্বন্দিত। করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্যাতঃ গত ১৫ বংসর ধরিয়া কংগ্রেসে (এবং সমগ্র দেশেও) মিঃ গান্ধীই সর্ব্বাপেকা শক্তিশালী, কংগ্রেমের কোন সভাপতিই সে স্থান পাইতেন না। তিনি সভাপতি স্থাষ্ট করিতেন, ভাঁচার নির্দেশেই নির্দ্ধানন হইত। বছবার তিনি সভাপতির পদ প্রত্যাথ্যান করিয়াছেন এবং উাহার কোন সহকর্মী অথবা অমুগানীর নাম এন্ডাব করিয়াছেন। তাঁহার জন্মই আমি কংগ্রেসের সভাপতি হুইয়াছিলাম, তিনি স্বয়ং নির্মাচিত হুইয়াও, তাহার পরিবর্তে আমাকেই নির্মাচিত কারন। সাধারণ অবস্থায় মি: ব্রভ্ভাই পাটেলের নির্বাচন হয় নাই। তথ্ন আমরা সভা কাৰাগাৰ হুইতে বাহিৰে আসিয়াছি, অধিকাংশ কংগ্ৰেস কমিটি তথন বে-আইনী, কাজেই সাধারণভাবে কাজ চলিতে পারে না। সেই জন্ম কাগ্যকরী স্মিতি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনের ভার লইয়।ছিলেন। মিঃ ব্রভ্ছাই পাটেল স্বয়: এবং অহাতা সমন্ত সদত একবোগে মিঃ গান্ধীকে সভাপতি হইবার জন্ত অন্তরোধ করিলেন। তিনি যদিও কার্যাতঃ কংগ্রেদের মাধা ত্থাপি নামেও তিনি অন্নত: এই সন্ধটের সময় সভাপতি হউন, ইহা সকলের ইচ্ছা ছিল। তিনি রাজী হইলেন না এবং মিঃ বন্ধভণ্ডাই প্যাটেলকে গ্রহণ করিবার জন্ম জিল দেখাইলেন। আমার

# भागा हिन्न रेवर्रक

\*

গান্ধিজীর আদর্শ গ্রহণ না করিলেও দীর্ঘকাল তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করিয়াছি; তাঁহার বিরুদ্ধে আমি ষড়যন্ত্রের চিন্তা পর্যন্ত করিতে পারি, এই ধারণা কত মিখা। সমগ্র কার্যকরী সমিতি সম্পর্কেই এই কথা বলা চলে। এই সমিতি কার্যাতঃ তাঁহার নিজের স্বষ্টি, তিনি সহকর্মীদের সহিত পরামর্শ করিয়া সদস্ত মনোনীত করিয়াছেন, নির্বাচন তাহার পরে আহুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র। এই সমিতির মেরুদণ্ড যাহারা, তাঁহারা বহু বংসর ধরিয়াই কার্য্যতঃ স্থায়ী সদস্তরূপেই রহিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতভেদ ছিল, দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যক্তিগত মেজাজের পার্থকাও ছিল, কিন্তু দীর্যকাল ধরিয়া একই কর্মান্দেত্রে একই দায়িত্ব স্বীকার করিয়া, একই বিম্নবিপদ বরণ করিয়া তাঁহারা পরস্পরের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পরস্পরের বন্ধু স্থা সহকর্মী এবং একে অন্তের প্রতি শ্রানাস্পায়। তাঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তির সমবায় নহেন, পরম্পর অস্পাসী সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাঁহারা বিভিন্ন ব্যক্তির সমবায় নহেন, পরম্পর কথা ধারণারও আবদ্ধ। অতএব, এথানে একের বিরুদ্ধে অপরের বড়বন্ধের কথা ধারণারও

মনে আছে, এই সময় একজন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি মুসোলিনীর মত একজনকে সাময়িকভাবে রাজাবা বডকর্তা করিয়া রাখিতে চাহেন।

পালটীকায় মিঃ বোলটনের নানা শ্রেণীর ভল ধারণার আলোচনা সম্ভবপর নহে। তাঁহার ধারণ। যে, পিতা কোন ইংরাজ ক্লাবের সদস্য ন। হইতে পারিয়াই রাজনৈতিক মত পরিবর্ত্তন করেন; তিনি চরমপত্তী ত হইলেনই, এমন কি, ইংরাজ সমাজের নিকটেও ঘেঁসিতেন না। বহুবার কথিত হইলেও, এই কাহিনী আগাগোড়া মিখা। আসল ঘটনা অতি তদ্ধ, তবে রহস্ত নির্মনের জন্ত আমি উলা উল্লেখ করিতেছি। তিনি আইন বাবসায় আরম্ভ করিবার সময় এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্থার জন এজ'এর প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। শুর জন তাঁহাকে এলাহাবাদ (ইউরোপীয়ান) ক্লাবের সদস্য হইতে বলিলেন এবং স্বয়ং ভাঁহার নাম প্রস্তাব করিতে চাহিলেন। আমার পিতা তাঁহাকে এই সদয় উপদেশের জন্ম ধ্যুবাদ দিয়া বলিলেন যে, ইহাতে গোলমাল হইতে পারে। অনেক ইংরাজ তিনি ভারতীয় বলিয়া আপত্তি করিবেন এবং তাঁহার বিজ্ঞে ভোট দিবেন। যে কোন সামরিক কর্মাচারী হয়ত পরোক্ষে উ।হার নিন্দা করিবেন: এই অবস্থায় তিনি নির্বাচনপার্থী ইইতে চাতেন না। শুর জন তথন বলিলেন যে, তাঁহার নাম প্রস্তাব হইলে তিনি তাহা এলাহাবাদ বিভাগের ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে দিয়া সমর্থন করাইবেন। যাহা হউক অবশেষে ব্যাপারটা চাপা পড়িল, আমার পিতার নাম প্রস্তাব করা হইল না, তিনি ইচ্ছা করিয়া অপমানের দায়িত লইতে প্রস্তুত হইলেন না। এই ঘটনায় ইংরাজদের প্রতি তাঁহার মন তিক্ত হওয়া ত দরের কথা, হুর জন এবং পরে বহুবর্ষ ধরিয়া অফ্রাফ্ট অনেক ইংরাছের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি হুইয়াছিল। এই ঘটনা বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে ঘটে এবং তাঁহার পাঁচণ বংসর পর তিনি রাষ্ট্রক্ষেত্রে অগ্রগামী ও সহযোগী হন। ভাঁহার এই পরিবর্তনও আকম্মিক নহে। পাঞ্চারের সামরিক আংইন ও মহারা গাল্পীর প্রভাবেই ইহা সম্ভবপর ইইয়াছিল। ইহার পরেও তিনি ইচ্ছা করিয়া रिक्षण नमारणत मध्यत वर्ष्यन कतिराजन ना। किन्छ रायशास्त्र देशांखन्न खिकारमंडे महस्राही কর্মচারী, দেখানে অসহযোগ ও আইন অমান্তের জন্ম সামাজিক মিলন সম্বৰ্ণর হয় নাই।

অতীত। গান্ধিজীই সমিতির পরিচালক এবং সকলেই তাঁহার পরামর্শের অপেক্ষা রাথেন। বহুবর্ষ ধরিয়া ইহাই চলিতেছে; বরং ১৯০০-এর আন্দোলনের সাফল্যে, ১৯৩১ সালে উহা আরও বেশী হইয়াছিল।

"উএপদ্বীদের" তাঁহাকে কার্য্যকরী সমিতি হইতে "বহিছ্কত" করিবার কি উদ্দেশ্য থাকিতে পারে? তিনি সর্ব্বনাই আপোষ করার জ্বন্য অহুকুল, অতএব ভারস্বরূপ, হয় ত এইরূপ ধারণা ছিল। কিন্তু তাঁহাকে বাদ দিলে আমাদের সংগ্রামের মূল্য কি, কোণায় থাকিত আইন অমান্য আরু কোথায় থাকিত আলানান। আমাদের সংগ্রামের প্রত্যেক ব্যাপারই তাঁহার উপর নির্ভ্র করিয়ছে। অবশ্ব জাতীয় আন্দোলন তাঁহার স্পষ্ট নহে, কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর তাহা নির্ভ্র করে না, তাহার মূল গভীর। কিন্তু বৃহৎ আন্দোলনের কোন এক বিশেষ প্রকাশ, য়েমন নিরুপদ্রব প্রতিরোধ তাঁহারই স্পষ্ট। তাঁহার সহিত স্বত্ত হওয়ার অর্থ বর্ত্তমন আন্দোলন বর্জন করিয়া আবার নৃত্ন ভিত্তির উপর তাহা পড়িয়া তোলা। এরূপ কাজ সব সময়েই কঠিন, ১৯৩১-এ কেছ একথা চিল্লাও করিতে পারিত না।

কোন কোন লোকের মতে আমরা ১৯০১-এ তাঁহাকে কংগ্রেস হইতে তাড়াইরা দিবার ষড়ংক্স করিয়াছিলাম, একথা ভাবিতেও কৌতুক বোধ হয়। বাহাকে সামাত ইঙ্গিত করিলেই সরিয়া দাড়াইবেন, তাহার জন্ত ষড়মন্ত্রের আবশুক কি! তিনি অবসর গ্রহণ করিবেন এমন প্রস্তাব মাত্রেই কার্যাকরী সমিতি, এমন কি, সমগ্র দেশ ক্ষর হইরা উঠে। তিনি আমাদের আন্দোলনের সহিত এমন ভাবে জড়িত বে, তিনি আমাদের পরিত্যাগ করিবেন এ চিন্তা পর্যান্ত অসহনীর। আমরা তাঁহাকে লওনে পাঠাইতে ইতন্তত: করিয়াছিলাম, কেন না তাঁহার অমুপন্থিতিতে সমস্ত ভার আমাদের উপর পড়িত এবং আমরা তাহার পরিণাম ভাল বোধ করি নাই। তাঁহার স্বন্ধেই সমস্ত ভার নিক্ষেপে আমরা অভান্ত হইরা উঠিয়াছিলাম। কার্যাকরী সমিতি এবং তাহার বাহিরে আমাদের অনেকের সহিত গান্ধিজীর সম্পর্ক এরূপ বে, কোন ব্যাপারে তাহার নিকট সাম্যিক ম্বিগা আদার করা অপেক্ষা ব্যর্থ হওয়াই আমরা ভাল বিবেচনা করিতাম।

গান্ধিজী "বিভ্রান্তবৃদ্ধি" কি না সে বিচারের ভার আমরা মডারেট বন্ধুদেরই দিলাম। একথা সত্য যে, তাঁহার রান্ধনীতি অনেক সময়েই দার্শনিক এবং বৃঝা কঠিন। কিন্তু তিনি যে কান্ধের মানুষ, তাঁহার সাহস যে অনক্রসাধারণ, একমাত্র তিনিই যে জাতির পক্ষ হইতে প্রতিশ্রুতি দিতে সক্ষম, ইহা বহুবার প্রমাণিত হইষাছে। এবং "বিভ্রান্তবৃদ্ধির" যদি ইহাই কর্মপরিণত ফল হয়, তাহা হইলে মৃষ্টিমেয় ব্যক্তির মধ্যে যাহার আরম্ভ ও শেষ, কেবল আলোচনাতেই পর্যাবৃদ্ধি

# र्गान एविन देवर्ठक

সেই "বান্তব রাজনীতির" সহিত তুলনায় নিশ্চয়ই উহা মন্দ নহে। তাঁহার কোটি অহগামীও যে "বিভ্রান্তবৃদ্ধি" একথাও সত্যা, কেন না তাহারা রাজনীতিও ব্রোনা শাসনতন্ত্রও ব্রোনা; তাহারা দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন অশন, বসন, আচ্ছাদন জমি-জিরাতের দিক দিয়াই চিন্তা করিতে পারে।

খ্যাতনামা বিদেশী সাংবাদিক, ঘাহারা মানবপ্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে নিপুণ, তাঁহারা ভারতে আদিলেই ঘুলাইয়া যান, ইহা আমার নিকট সর্ব্বদাই আশ্রেষ্ট্র বাধ হয়। প্রাচ্য একবারেই স্বতম্ধ এবং সাধারণ মাপলাঠিতে তাহার বিচার ক ইইতে পারে না; শৈশবের এই বন্ধমূল ধারণাই কি ইহার কারণ ? অথবা ইংরাজের ক্ষেত্রে ইহা কি সাম্রাজ্যের বজ্রবন্ধন, যাহা তাঁহাদের দৃষ্টিকে নিমন্ত্রিত এবং মস্তক বিকৃত করিয়া ফেলে! যত অসম্ভব কথাই হউক না কেন কিছুমাত্র আশ্রুষ্ট্র না হইয়া তাঁহারা বিশাস করিয়া বদেন, কেন না বহস্ত্রময় প্রাচ্যে সকলই সম্ভব। সময় সময় তাঁহাদের রচিত পুস্তকে সত্য বিবরণ লিখিবার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়, কথোপকখনের নিভূলি বিবরণও থাকে, কিন্তু মাঝে মাঝে অতি বিশ্বয়কর ভ্রান্তি উহার সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয়।

১৯৩১-এ গান্ধিজীর ইউরোপ যাত্রার পরেই লণ্ডনের কোন সংবাদপত্তের প্যারীর বিখ্যাত সংবাদদাতার রচিত একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ হয়। এই প্রবন্ধটি ভারতের বিষয় লইয়া রচিত, প্রদক্ষতঃ লেখক একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, ১৯২১-এ অসহযোগ আন্দোলনের সময় যথন যুবরাজ ভারতে অপেয়।ছিলেন, তথন ঐ ঘটনা ঘটিয়াছিল। তিনি লিখিতেছেন. কোন এক স্থানে (সম্ভবত: দিল্লী) মহাত্মা গান্ধী অপরের অজ্ঞাতসারে একান্ত নাটকীয় ভাবে যুবরাঙ্গের সন্মুথে আদিয়া হাঁটু গাড়িয়া বদিলেন এবং যুবরাজের পদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহার নিকট এই নিরানন্দ দেশের জন্ত শাস্তি ভিক্ষা চাহিলেন। আমরা কেহ, এমন কি গান্ধিজীও কথনও এই চমংকার গল্পটি শোনেন নাই। আমি উক্ত সাংবাদিক মহাশয়ের নিকট পত্ত লিখিয়া দব জানাইলাম। পত্যোত্তরে তিনি তু:খপ্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু লিখিয়াছিলেন যে, তিনি বিশ্বস্তুমতে উহা অবগত হইয়াছেন। আমার নিকট আশ্চর্যা এই যে, এমন একটা আজগুরী গল্প তিনি অমুসন্ধান না করিয়াই বিশাস করিলেন, অথচ যিনি গাদ্ধী, কংগ্রেস, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু জানেন, তিনি কিছতেই ইহা বিশ্বাস করিবেন না। ছুর্ভাগ্যক্রমে একথা সত্য যে অনেক ইংরাজ দীর্ঘকাল ভারতে থাকিয়াও কংগ্রেম, গান্ধী অথবা এদেশ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না ি কেন্টারবেরীর আর্চ্চ-বিশপ সহসা মুদোলিনীর মাথার উপর চড়িয়া বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে আশীর্ঝাদ করিতে লাগিলেন, সেই কল্লিড গল্পের সহিত ঐ অবিশ্বাস্থা ও হাস্থাকর গল্পটির তুলনা চলিতে পারে।

সম্প্রতি সংবাদপত্রে অক্সপ্রকার একটি গল্প প্রচারিত হইয়ছে। গাদ্ধিজীর হাতে কোটি কোটি টাকা আছে, এগুলি তিনি গোপনে বন্ধুদের নিকট গাদ্ধিত রাথিয়াছেন; কংগ্রেদ এই টাকার লোভে তাঁহার অক্সপত থাকে। কংগ্রেদের দর্ম্মনাই ভয়, গাদ্ধিজী সদস্যপদ ত্যাগ করিলে এই টাকা হাতছাড়া হইবে। এই গল্পটিও হাস্মকর, কেন না তিনি কথনও নিজের হাতে বা বন্ধুদের কাছে টাকা গাদ্ধিত রাথেন না, যাহা তিনি সংগ্রহ করেন, তাহা সাধারণ প্রতিষ্ঠানে দিয়ালনে। তাঁহার স্বাভাবিক 'বানিয়া' বৃদ্ধিবশতঃ তিনি সাবধানতা সহকারে হিসাব রাথেন এবং তাঁহার সংগৃহীত সমস্ত টাকার হিসাব, হিসাব-পরীক্ষকগণ কর্ত্তক পরীক্ষান্তে সাধারণে প্রচার করা হয়।

১৯২১ সালে কংগ্রেসের জন্ম যে এক কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল, সেই স্মরণীয় কাহিনী হইতে এই শ্রেণীর গল্প প্রচারিত হইয়াছে। টাকার অঙ্কটা শুনিতে বড়, কিন্তু সমস্ত ভারতের নানাকাজে ছড়াইয়া দিলে কিছুই নয়-জাতীয় বিশ্ববিভালয় ও ফুল, কুটীর-শিল্পের উন্নতি, থদর প্রচার, অম্পুষ্ঠতা বর্জন এবং অন্তান্ত গঠনমূলক কাজে ইহা বায় হইয়াছে। অধিকাংশ টাকাই বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্ম দেওয়া হইয়াছিল, তাহা এখনও বিশেষ কাজের বৃক্ষিত ধনভা ভাররূপে বহিয়াছে, বাদবাকী টাকা স্থানীয় কমিটিগুলি কংগ্রেদের গঠনমূলক ও ব্রাহ্মনতিক কার্য্যে বায় করিয়াছে। অসহযোগ আন্দোলনে এবং পরবর্ত্তী करप्रक वरमरत्व कररशरमत कारक हेश वाग्र हहेगारह । आमारमत এह मितिम দেশে গান্ধিজীর প্রিকাগুণে আমরা অতি অল্ল ধরচে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইয়া থাকি। আমাদের অধিকাংশ কাজই সকলে স্বেভ্চায় করিয়া থাকেন; যেখানে অর্থ দেওয়া হয়, তাহা কায়ক্লেশে জীবনধারণ করিবার বেশী নছে। আমাদের ভাল ভাল কম্মীরা, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষিত ঘবক এবং যাহাদের পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়, তাহারাও ইংলঙে বেকারেরা যে ভাতা পায়, তদপেক্ষাও কম ভাতা লইয়া থাকেন। গত পুনুর বংসুর কংগ্রেসের আন্দোলন বত অল্প বাবে চালান হইয়াছে, কোন দেশের রাজনৈতিক বা শ্রমিক আন্দোলন তত কম ধর্চে চলে কিনা সন্দেহ। কংগ্রেসের সমস্ত টাকার যথাবধ হিসাব রাথা হয় এবং প্রতি বংসর পর্বাক্ষিত হিসাব প্রকাশ করা হয়। ইহার মধ্যে কিছু গোপন করা হয় না। তবে আইন অমান্ত আন্দোলনের সময় যথন কংগ্রেম বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছিল, তথন ইহা সম্ভবপর হয় নাই।

গাদ্ধিজী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে গোলটেবিল বৈঠকে গোগ দিবার জ্ঞালগুনে চলিয়া গেলেন। আমরা দীর্ঘ আলোচনার পর স্থির করিলাম যে, আর কোন প্রতিনিধি পাঠান হইবে না। এই সন্ধটের সময় গাহারা স্বকৌশলে কান্ধ করিতে পারিবেন, তাঁহাদের ভারতে রাথারও আবগুক ছিল।

# গোলটেবিল বৈঠক

লগুনে গোলটেবিল বৈঠক বসিলেও আসল কেন্দ্র ভারতে এবং এথানকার ঘটনা লগুনেও অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলি যথায়থ ভাবে বক্ষা করিয়া যাহাতে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে জন্ম আমরা সাবণানতা অবলম্বন করিলাম। অবশ্য একজন মাত্র প্রতিনিধি প্রেরণের ইহাই প্রধান কারণ নহে। যদি আমরা প্রয়োজন ব্ঝিতাম, তাহা হইলে আমরা আরও প্রতিনিধি পাঠাইতাম। বিশেষ বিবেচনা করিয়াই আমরা তাহা করি নাই।

শাসনতন্ত্রের খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি আলোচনার জন্তু আমরা বৈঠকে প্রতিনিধি প্রেরণ করি নাই। শাখাপ্রশাখা লইয়া চিস্তা করার আমাদের অভিপ্রায় ছিল না, কেন না মূল বিষয়গুলি লইয়া বুটিশ গভর্ণমেন্টের সহিত কোন বুঝাপড়া হইয়া গেলে ঐগুলি আলোচনা করার যথেষ্ট অবসর পাওয়া ঘাইবে। আসল প্রশ্ন, কতথানি ক্ষমতা গণতান্ত্রিক ভারতকে দেওয়া হইবে; উহার মীমাংসা হইয়া গেলে যে কোন আইনজীবী বিস্তারিত ব্যাপারের থস্ডা রচনা করিতে পারেন। মূল বিষয়গুলি সম্পর্কে কংগ্রেসের ধারণা অতিশয় স্পষ্ট ছিল, তর্ক ও আলোচনার ইহাতে বিশেষ অবকাশ ছিল না। কংগ্রেসের পক্ষের কথা বলিবার জন্ত আমাদের একজন প্রতিনিধি—আমাদের নেতাকে প্রেরণ করাই একমাত্র ম্যাাদার পথ। তিনি আমাদের দাবীর অপরিহার্যা যৌক্তিকতা দেখাইবেন এবং সম্ভব হইলে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে তাহা স্বীকার করাইতে চেষ্টা করিবেন। আমরা ানিতাম, ইহা স্থকঠিন কাজ, কিন্তু অবস্থামুসারে উহা ছাড়া অন্ত পথ ছিল না। আমাদের আদর্শ ও নীতি ঘাহা আমরা সন্ধন্ন করিয়া গ্রহণ করিয়াছি এবং যেগুলি আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি, কোন অবস্থাতেই তাহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যদি কোন আশ্চর্য্য উপায়ে ঐ সকল মূলনীতির ভিত্তিতে আপোষ সম্ভব হয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট বিষয় স্পির করিতে কোনই বেগ পাইতে হইবে না। আমরা নিজেদের মধ্যে ছিং করিয়াছিলাম যে. যদি আপোষ সম্ভব হয়, তাহা হইলে গান্ধিজী আমাদের কয়েকজনকে অথবা কার্যাকরী সমিতির সমস্ত সদস্থকে লণ্ডনে আহ্বান করিবেন, আমরা গিয়া বিস্তৃত আলোচনায় যোগ দিব। আমরা এই আহ্বানের জন্ম প্রস্তুত হইয়া রহিলাম: প্রয়োজন হইলে বিমান পথে গিয়াও আমরা দশ দিনের মধ্যে তাঁহার সহিত যোগ দিতে পারি।

আর যদি মূল বিষয়েই আপোষ না হয়, তাহা হইলে বিস্তারিত আলোচনার প্রশ্নই উঠে না এবং বৈঠকে অধিকসংখ্যক কংগ্রেসের প্রতিনিধি প্রেরণের কথাও উঠে না। শ্রীযুক্তা সবোজিনী নাইডু বৈঠকে যোগ দিয়াছিলেন। তবে তিনি কংগ্রেসের প্রতিনিধিরণে যান নাই। তিনি ভারতের স্ত্রী-জাতির

### 

প্রতিনিধিরণে আমন্ত্রিতা হইয়াছিলেন এবং কার্য্যকরী সমিতি তাঁহাকে যোগ দিবার অমুমতি দিয়াছিলেন !

যাহা হউক এই ব্যাপারে আমাদের ইচ্ছামত কান্ধ করিবার অভিপ্রায় ব্রিটিশ গভর্গমেন্টের ছিল না। মূল বিষয়গুলির আলোচনার ফৌশল অবলম্বন করিলেন। এমন কি, যথন কোন মূল প্রশ্ন উঠে, তথন গভর্গমেন্ট কোন নিশ্চিত, মত প্রকাশ করিতে অম্বীকার করেন; কেবল প্রতিশ্রতি দেন যে, এ বিষয়ে পাকাপাকি ঠিক হইলে তাহার পর গভর্গমেন্ট মত ব্যক্ত করিবেন। অবশ্র তাঁহাদের হাতে প্রধান অম্ব ছিল সাম্প্রনায়িক সমস্যা—এই অম্ব তাঁহা ভালভাবেই প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহাই সম্মেলনে সর্ক্রাপেক্ষা মূখ্য ইহ্মা উঠিয়াছিল।

বৈঠকের অধিকাংশ ভারতীয় সদপ্তই অনেকে স্বেচ্ছায়, কেহ বা অনিচ্ছায় এই সরকারী কৌশলজালের মধ্যে পড়িলেন। বৈঠকে সকলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন, অধিকাংশই "আপুকে ওয়ান্তে"—প্রকৃত প্রতিনিধি অন্ন। তুই চার জন যোগা ও শ্রন্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন, অধিকাংশ সম্পর্কে এ কথা বলা চলে না। মোটের উপর, ইহারা ভারতের রাজনৈতিক ও মামাজিক প্রগতিবিরোধী আংশের প্রতিনিধি। ইহারা এত পশ্চাদপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল যে, ইহাদের মধ্যে অতি সাবধানী ও ধীরপ্রকৃতি ভারতীয় মতারেটনিগ্রেও উন্নতিশীল বলিয়া মনে হইত। যাহারা উন্নতি ও আশ্রয়ের জন্ম বুটিশ সামান্ধানীতির সহিত সম্বার্থপুত্রে সম্বন্ধ, ভারতীয় সেই সকল বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের উহারা প্রতিনিধি। ইহা ছাড়া, সাম্প্রদায়িক দিক হইতে 'সংখ্যা গরিষ্ঠ' 'সংখ্যা লঘিষ্ঠ' ইত্যাদি দলের প্রতিনিধিও ছিল। এই সকল উচ্চ শ্রেণীর ঐক্যবিরোধী ব্যক্তিরা কিছুতেই নিজেদের মধ্যে কোন আপোষ রফা না করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ইহারা পুরাপুরি প্রতিক্রিয়াশীল; রাঙ্গনৈতিক অধিকার বর্জন করিয়াও সাম্প্রবায়িক স্থবিধালাভই ইহাদের একমাত্র লক্ষ্য। অবশ্র ইহারা মূপে ঘোষণা করিতে লাগিল যে, তাহাদের সাম্প্রদায়িক দাবী সম্ভোষন্ধনক ভাবে পূর্ণ না হইলে তাহারা আর এক দকা রাষ্ট্রতিক স্বাধীনতা লাভ করিতে সমত হঠবে না। এক মভূতপূর্বে দৃশ্য। পরাধীন জাতির যে কত অধংপতন হইতে পারে, তাহার৷ কি ভাবে নিজেদের সামাজানীতির দ্যুতক্রীড়ার পণ্যরূপে অবাধে বাবহার করিতে পারে, ইহা ভাহার এক অতি শোচনীয় দৃষ্টান্ত। অবশ্য এই সকল হাইনেসগণ, লউগণ, নাইটগণ বা অক্তান্ত পে তাৰণাবীলা নিশ্চয়ই ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধি নহেন ৷ গোলটেবিল বৈঠকের এই স্কুল প্রতিনিধি স্কলেই ব্রিটিশ গভর্ণনেটের মনোনীত এবং তাঁহাদের স্বার্থের দিক হইতে গভর্ণমেন্ট

# (गान छिविन देवर्डक

ভাল লোকই বাছিয়া লইয়াছেন। তথাপি ব্রিটিশ কর্ত্পক আমাদের এইভাবে ব্যবহার ও কাজে লাগাইতে পারেন, ইহা আমাদের ছর্বলতারই পরিচায়ক। কত সহজে তাহাদিগকে ভ্লাইয়া পরস্পরের কাজ পণ্ড করিবার কাজে লাগাইয়া দেওয়া যায়। আমাদের উচ্চশ্রেণী এখন সাম্রাক্তাদা শাসকদের মতবাদে আছের এবং তাঁহাদের ইন্ধিতেই চালিত হইয়া থাকে। তাঁহারা কি ইহা দেখিতে এবং বৃষ্ণিতে পারেন না? অথবা তাঁহারা স্পাইভাবে সব বৃষিয়াই গণতম্ব ও স্বাধীনতার ভরেই উহা জ্ঞাতসারে গ্রহণ করেন ?

কায়েমী স্বার্থবাদীদের এই বৈঠকে, যেথানে সাম্রান্তারাদী, সামস্ততন্ত্রী মূলধনী বণিক, ধার্মিক, সাম্প্রদায়িক হারাদী সকল শ্রেণীর সমাবেশ, দেখানে ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব আগা থার ভায় যোগ্যপাত্রেই অর্পিত ইইয়াছিল; কেন না তাঁহাতে একাধারে কমবেশী ও সকল বিভিন্ন স্বার্থের সমাবেশ আছে। আজীবন তিনি ব্রিটিশ সাম্রান্ত্যবাদ ও ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছেন। তিনি অধিকাংশ কাল ইংলণ্ডেই বাস করেন, কাজেই আমাদের শাসকগণের স্বার্থ ও মত তিনি ভালভাবেই ব্যক্ত করিতে পারেন। গোলটেবিল বৈঠকে তিনি সাম্রান্ত্যবাদী ইংলণ্ডের একজন যোগ্য প্রতিনিধি হইতে পারিতেন, কিন্তু অদ্ষ্টের এমনি নিষ্ঠুর পরিহাস যে, তিনিই যেন ভারতের যথার্থ প্রতিনিধি।

रेवर्ठरक जामारमत विक्रक शालारे जिल्माजाय जाती, উरार्क जामारमत প্রত্যাশার কিছুই রহিল না, দৈনন্দিন আলোচনার সংবাদে আমরা ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া উঠিলাম। আমরা দেখিলাম, জাতীয় ও অর্থ নৈতিক সমস্তাগুলি লইয়া অসম্বন্ধ ও অক্ষম আলোচনার ভাণ, চক্তি, ষড়যন্ত্র ও প্রলোভনজাল বিস্তার, ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের অতিমাত্রায় প্রগতিবিরোধীদের সহিত আমাদের किलिय खरम्भवामीत मिलन, नामाग्र वाानात लहेया वितामहीन जालाहना, প্রকৃত কাজের কথা ইচ্ছা করিয়া স্থগিত রাখা, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও রুহং কায়েমী স্বার্থের ইন্সিতে ক্রমাগত যন্ত্রের মত পরিচালিত হওয়া, পরস্পরের मायनर्भन এবং মাঝে মাঝে थानाभिना ও পরস্পারের গুণকীর্ত্তন। ইহা কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থিসিদ্ধির চেষ্টা—বড় চাকুরী, ছোট চাকুরী, চাকুরী ও আইন मजाद जामन हिन्नु, भूमनभान, निथ, ाः ता-हे छियान, हे छे द्वाभीयान दक কত পাইবে তাহার ভাগাভাগি; কিন্তু সমন্তই উচ্চশ্রেণীর ভাগে পড়িবে. खनमाधावरभव देशारक किइरे नारे। स्वविधावामीरमव शायावाव, विजिन्न मन যেন ক্ষ্বিত নেকড়ের মত নূতন শাসনতন্ত্রের মাংস্থণ্ড পাইবার জন্ত বিচরণ করিতেছে। স্বাধীনতার অর্থ ইহাদের নিকট ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ক্ষেত্র প্রসারিত করা, ইহার নাম "ভারতীয় করণ" অর্থাৎ সমর বিভাগ ও সিভিল

সার্ক্ষিস ইত্যাদিতে অধিকসংখ্যায় ভারতীয়দের চাক্রীর ব্যবস্থা। স্থাধীনতার কথা, গণতান্ত্রিক ভারতের হত্তে ক্ষমতা অর্পণের কথা, ভারতীয় জনসাধারণের অতি মর্মান্তিক অর্থনৈতিক সমস্তাগুলি সমাধানের কথা কেইই চিন্তা করিলেন না। ইহার জন্মই কি ভারত এমন সাহদের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে ? আদর্শবাদ ও আব্যোংসর্গের নির্মান আলোক হইতে কি আম্রা এই তমসার্ত রাজ্যে প্রবেশ করিব ?

সেই স্থরঞ্জিত জনপূর্ণ কক্ষে গান্ধিজী বদিয়া—নিঃদন্ধ, একক। তাঁহার পোষাক অথবা পোষাকের একান্ত অভাব অক্যান্ত সকলের সহিত তাঁহাত পার্থক্য ঘোষণা করিতেছিল; কিন্তু ঐ সকল উৎকৃষ্ট বেশভ্ষা পবি ব্যক্তিগণের সহিত চিন্তায় ও দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁহার পার্থকা ছিল আরও বৈঠকে তিনি এক অসম্ভব কঠিন অবস্থার মধ্যে পড়িলেন, আমরা দুর ইইতে বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, তিনি দহ্ম কবিতেছেন কি কবিয়া। কিন্তু তিনি বৈর্যোর সহিত কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন এবং আপোষের স্থত্ত আবিকারের জন্ম বারম্বার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ একটি ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন যে, সাম্প্রদায়িকতা আসলে বাজনৈতিক প্রগতিবিরোধিতা মাত্র। মুদলমান প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে যে দকল সাম্প্রদায়িক দাবী উপস্থিত করা হইয়াছিল, তাহার অনেকগুলিই তিনি ভাল মনে করেন নাই। তাঁহার ও তাঁহার সহকর্মী মুসলিম সাতীয়তাবাদী লং ধারণা যে, ঐগুলি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের বিরোধী। তথাপি তিনি প্রশ্ন না করিয়া তর্ক না করিয়া ঐগুলি সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, সর্ত্ত দিলেন যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে অর্থাৎ স্বাধীনতার জন্ত মুদলমান প্রতিনিবিগণ চ তাঁহার ও কংগ্রেদের সহিত যোগ দিতে হইবে।

তিনি নিজের দায়িত্বেই এই সর্ত্ত দিলেন, কেন না তথনকার কংগ্রেসকে কোন প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি নিজে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, কংগ্রেসকে তিনি রাজী করাইতে পানিবেন। কংগ্রেসকে তাঁহার অসামান্ত প্রভাব বাহারা জানেন, তাঁহাদের মনে গান্ধিজী যে কংগ্রেসের অন্থামান লাভ করিতে পারিবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু গান্ধিজীর এই সর্ত্ত গৃহীত হুইল না, আগা থাঁ ভারতের সাধীনতার দাবী করিবেন, ইহা কল্পনা করাও কঠিন। ইহা হুইতে ব্রাগেল যে, বৈঠকে সাম্প্রদায়িকতাকে খ্ব বড় করিয়া তোলা হুইলেও, সাম্প্রদায়িকতা প্রধান সমস্তা নহে। সাম্প্রদায়িকতার আবরণে রাজনৈতিক প্রগতিবিরোধীরাই সমস্ত প্রকার উন্নতির বাধা। ব্রিটশ গভর্গনেউ সাব্যানতা সহকাবে এই সকল প্রগতিবিরোধীদের বৈঠকের জন্ম বাছিয়া লইয়াছিলেন এবং

# ्गामटिविम विक

বৈঠকের কার্যপ্রণালী স্থকোশলে নিয়ন্ত্রণ করিয়া সাম্প্রনায়িক সমস্যাকেই প্রধান প্রান্ন পরিণত করিয়াছিলেন। এই প্রান্নের মীমাংসায় যাঁহারা কিছুতেই রাজী হইবেন না, তাঁদের সহিত আপোষ অসম্ভব।

ব্রিটিশ গভর্ণনেন্টের এই চেষ্টা দফল হইল। ইহাতে প্রমাণিত হইল বে. শামাজ্য রক্ষার জন্ম কেবল বাহুবলই নহে, পরম্পরাগত সামাজ্যবাদের কৌশল ও কুটনীতি দারাও আরও বহুকাল তাঁহারা সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারিবেন। ভারতের জনসাধারণ বার্থকাম হইল। অবশ্য গোলটেবিল বৈঠকে তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিনিধিরা ছিলেন না এবং ইহা উভয় পক্ষের বলাবলের পরীক্ষাও নহে। তাহারা ব্যর্থকাম হইল, কেন না তাহাদের দাবীর পশ্চাতে কোন মতবাদের দৃঢ়ভূমি ছিল না এবং ইহাদের বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট করা অতি সহজ। উন্নতির পরিপন্থী কায়েমী স্বার্থগুলিকে সরাইয়া ফেলিবার মত শক্তি তাহাদের ছিল না বলিয়া তাহার। ব্যর্থকাম হইল। অতিবিক্ত ধর্মপ্রবণতার জন্ত সাম্প্রদায়িক ভেদ বৃদ্ধি প্রবল করিয়া তোলা সহজ্ঞ বলিয়া তাহারা বার্থকাম इहेन। अर्थार তाहाता यरणाहिल अधनत ७ मिलमान नरह वनिमाह वार्य इहेन। **এই গোলটেবিল বৈঠকে সাফলা বা বার্থতার কোন প্রশ্ন ছিল না।** ইহাতে আশা করিবার অল্পই ছিল, তথাপি অন্তদিক দিয়া এই বৈঠক এক মতন্ত্র ধরণের। আইন অমান্ত আন্দোলনের প্রতি সকলের দৃষ্টি ছিল ব**ি**া প্রথম বৈঠকের প্রতি ভারতের বা অফান্ত দেশের দৃষ্টি আরুষ্ট হয় নাই। ১০০-এ গোলটেবিল বৈঠকে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মনোনীত হইয়া বাহারা গিয়া লেন. তাঁহাদিগকে কৃষ্ণ পতাকার ও ধিকারধ্বনির বিরূপ বিদায়াভিনন্দন সং করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ১৯০১ সালের ঘটনা স্বতন্ত্র, কেন না কংগ্রেসের প্রতিনিধি এবং কোটি কোটি লোকের নেতা গান্ধিজী বৈঠকে যোগদান করিলেন। বৈঠকের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইল এবং ভারতবর্ধ আগ্রহ সহকারে ইহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। যে কোন কারণেই হউক না কেন, প্রত্যেক ব্যর্থতায় ভারতের অথ্যাতি প্রতিধানিত হইতে লাগিল। আমরা বুরিতে পারিলাম, কেন গান্ধিন্ধীকে বৈঠকে লইয়া যাইবার জন্ম ব্রিটিশ গভর্গমেণ্ট এতটা বাগ্র

সমন্ত চক্রান্ত, স্থবিধাবাদ ও নিফল কুটিল গতি লইয়া এই বৈঠক ভারতের পক্ষে কোন ব্যর্থতার নিদর্শন নহে। যাহাতে ব্যর্থ হয় সেই ভাবেই ইহা গঠিত হইয়াছিল এবং তাহার জন্ম ভারতবাদীকে কোনমতেই দায়ী করা যায় না। কিন্তু ভারতের প্রধান সমস্থাগুলি হইতে জগতের দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে ইহা ক্লতকার্য্য হইল এবং ভারতেও ইহা আশাভঙ্গ, নৈরাশ্ম এবং অপমান বোধ সৃষ্টি করিল। ইহার স্থবোগ লইয়া প্রগতিবিরোধী শক্তিগুলি পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

হইয়াছিলেন।

দেশবাসীর সাফল্য ও ব্যর্থতা ভারতবর্ধের ঘটনার উপরই নির্ভর করে। স্থান্ব লগুনের কৌশলপূর্ণ চাতুর্ঘ্যে, শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন মিলাইয়া যাইবে না। মধ্যশ্রেণী ও কৃষক সম্প্রদায়ের প্রকৃত ও আশু অভাবগুলি জাতীয়তাবাদের মধ্যেই প্রকাশিত এবং উহা দ্বারাই তাহারা সমস্থা সমাধান করিতে চাহে। এই আন্দোলন হয় সাফল্য লাভ করিবে অথবা ইহার প্রয়োজন শেষ হইলে ইহার স্থলে অন্থ কোন আন্দোলন জনসাধারণকে উন্নতি ও স্বাধীনতার দিকে চালিত করিবে, অথবা সাময়িক ভাবে বলপূর্ব্ধক ইহাকে দমন করা যাইতে পারে। ভারতে সেই সংঘর্ষ কিছুকাল পরেই উপস্থিত হইল, তাহার ফলে সাময়িক অবসাদ দেখা দিল। এই সংঘর্ষের উপর বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের কোন প্রভাব না থাকিলেও ইহা সংঘর্ষের পক্ষে প্রতিকৃল অবস্থা স্কৃষ্টি করিয়াছিল।

#### 25

# যুক্ত-প্রদেশে ক্ষকদের তুঃখ-তুর্দশা

কংগ্রেদের অক্তন সাধারণ সম্পাদক এবং কার্যুকরী সমিতির সাধানে সদপ্ররূপে নিথিল ভারতীয় রাজনীতির সহিত আমার সর্প্রদাই যোগ ছিল। সময় সময় আমাকে নারাস্থানে বাইতে হইত, তবে যথাসম্ভব আমি ইহা এড়াইয়া চলিতাম। কাজের চাপ ও দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কার্যুকরী সমিতির অধিবেশনও দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল, এমন কি জ্নাগত তুই সপ্তাহ পর্যান্ত অধিবেশন হইত। ইহার কাজ এথন আর সমানোচনাপূর্ণ প্রস্তার পাশ করা নহে; এক বৃহং ও বহুমুখী প্রতিষ্ঠানের বিবিধ গঠনমূলক কার্য নিয়ন্ত্রা, দিনের পর দিন কঠিন ও জটিল সমস্যান্তলি সমাধান করা, যাহার একটু এদিক ওদিক হইলেই সংঘ্র্য দেশব্যাপী হইয়া উঠিতে পারে।

যুক্ত-প্রনেশের ক্রমক সমস্তাই কংগ্রেসের ও আমার প্রধান কাছ হইয়া উঠিল। যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটি ১৫০ জন সদস্ত লইয়া গঠিত, ত্বই তিন মান পর ইহার অধিবেশন হইত। ইহার কাষ্যক্রী সমিতিতে ১৫জন সদস্ত জিলেন; ইহারো ঘন ঘন সভা করিতেন, ক্রমক আন্দোলনের ভার ইহাদেরই হাতে হাত ছিল।

১৯৩১ সালের ধিতীয়ার্দ্ধে এই কার্য্যকরী সমিতি এক বিশেষ কুষক কমিটি নিযুক্ত করিলেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে কতিপয় জমিদারও স্নাসিয়া

# युक्ज-अरमत्मत कृषकरमत्र युःश-प्रक्रमा

কার্যাকরী সমিতির সহিত যোগ দিলেন এবং তাঁহাদের অন্থানদন লইয়াই ক্লফক সমিতির কাজ চলিতে লাগিল। আমাদের প্রাদেশিক কংগ্রেসের সে বংসরের সভাপতি ( অতএব কার্যাকরী সমিতি ও ক্লফক কমিটিরও সভাপতি ) তাসাদ্দুক আহমদ থা শেরোয়ানী একজন বিখ্যাত জমিদার বংশের সস্তান। সাধারণ সম্পাদক শ্রীপ্রকাশ এবং কয়েকজন প্রধান সদস্ত জমিদার অথবা জমিদারবংশীয়; অবশিষ্ট সদস্তগণ মধ্যশ্রেণীর বৃত্তিজীবী। আমাদের প্রাদেশিক কার্যাকরী সমিতিতে একজনও রায়ত অথবা গরীর ক্লমকের প্রতিনিধি ছিল না। জিলা কমিটিতে অবশ্য ক্লমক সদস্ত ছিল; কিন্তু নানান্তরের নির্বাচনের মধ্য দিয়া যখন প্রাদেশিক কার্যাকরী সমিতি গঠন হইত, তখন তাহার সমস্ত সদস্তই মধ্যশ্রেণীর বৃদ্ধিজীবী এবং জ্মিদার শ্রেণীর হইতেন। অতএব ইহাকে কোনমতেই চরমপন্থী বলা চলেনা, ক্লমকসম্ভা লইয়া ত নহেই।

প্রাদেশিক ব্যাপারে আমি কার্য্যকরী সমি ও ক্ল্যক কমিটির একজন সদস্তমাত্র, তাহার বেশী কিছু নহি। আলে । ও অক্সান্ত কাজে আমি বিশেষভাবে যোগ দিতাম বটে, কিন্তু কথনও তার আসন গ্রহণ করি নাই। অবস্ত আমাদের প্রদেশে কেইই নেতার আসন গ্রহণ করিতেন না, আমরা সহযোগিতা ও একত্র কাজ করিতে বহুদিন হইল অভ্যন্ত। আমরা ব্যক্তি অপেক্ষা প্রতিষ্ঠানকেই বড় করিয়া দেখিতাম। বাংস্বিক সভাপতি সাম্মিক ভাবে আমাদের প্রধান বা প্রতিনিধি হইতেন, তবুও তাঁহার কোন বিশেষ ক্ষমতা ছিল না।

আমি এলাহাবাদ জিলা কংগ্রেস কমিটিরও সদস্য ছিলাম। এই কমিটি সভাপতি পুরুষোত্তমদাস ট্যাওনের নেতৃত্বে ক্রম্বক আন্দোলনে ক্রতিত্বে সহিত কাজ করিবাছে। ১৯০০ সালে এই কমিটিই যুক্ত-প্রদেশে করবন্ধ আন্দোলনে প্রথম অগ্রণী হইয়াছিল। অবশ্য এলাহাবাদ জিলা অপেক অ্যোধ্যার তালুকদারী অঞ্চলের অবস্থা ক্রমিপণ্যের মন্দার দক্ষণ অধিকতর শেত্নীয় হইয়াছিল,—তথাপি এলাহাবাদ হইতে আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার কারণ, এই জিলা অধিকতর সক্ষবক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে অগ্রসর। এলাহাবাদ সহর রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি, এথান হইতে প্রধান প্রধান কন্মীরা প্রায়ই পল্লী অঞ্চলে যাইতেন।

১৯০১-এর মার্চ্চমাদে দিল্লী-সন্ধির পরেই আমরা পল্লী অঞ্চলে কর্ম্মীদিগকে পাঠাইয়া এবং মৃদ্রিত ইন্তাহার বিলি করিয়া ক্লম্বদের জানাইয়া দিলাম যে, আইন অমান্ত ও করবদ্ধ আন্দোলন বন্ধ হইয়াছে। রাজনৈতিক কারণে থাজনা দেওয়ার আরুকোন বাধা নাই; আমরা তাহাদিগকে থাজনা দিবার উপদেশ দিলাম। তবে ইহাও জানাইলাম যে, দ্রবামুল্য অতিরিক্ত হারে হ্লাস পাওয়ার ফলে,

তাহাদের থাজনাও মাপ পাওয়া উচিত; আমরা তাহাদের সহিত একযোগে ঐ দাবী করিব বলিয়া প্রস্তাব করিলাম। এমন কি, সাধারণ অবস্থাতেও থাজনা এক চুর্বাহ বোঝা, দ্রব্য মূল্য কমিয়া বাওয়ায় পূর্ণ থাজনা বা তাহার কাচাক্র ই কিছু দেওয়া অসম্ভব। আমরা ক্লমকদের প্রতিনিধিদের লইয়া ক্রমলন আহ্বান করিলাম এবং আপোষ রকার আলোচনার ভিত্তি হিসাবে প্রস্তাব করিলাম—সাধারণভাবে অর্দ্ধেক, বিশেষ ক্লেত্রে তাহা অপেক্ষাও কম থাজনা লওয়া হউক।

আমরা রুষক সমপ্রাকে আইন অমাত্ত আনোলন হইতে পুথক করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলাম। অন্ততঃ ১৯০১ সালে আমরা রাজনীতি-বিজ্ঞিত নিছক অর্থ নৈতিক সমস্তারপেই উহা বৃঝিতে ও বৃঝাইতে চেষ্টা করিলাম। ইহা অবশ্য কঠিন, কেন না উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ বিজ্ঞমান এবং অতীতে ইহা একত্রই ছিল। কংগ্রেসের কন্মী হিসাবে আমাদের লক্ষ্য অবশ্যই রাজনৈতিক ছিল। আপাততঃ আমরা এক প্রকার রুষক সমিতির মধ্য দিয়া কাজ করিতে লাগিলাম (অ-কুষক এবং এমন কি জমিদারদের নিয়য়্রপে) কিন্তু রাজনীতি আমারা একেবারে বিস্ক্রেন দিতে পারি নাই, সে ইচ্ছাও ছিল না; কিন্তু গভর্গমেন্ট আমাদের প্রত্যেক কার্য্যের মধ্যেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দেখিতে লাগিলেন। আমরা সন্মুথে ভবিদ্যতের আইন অমাত্ত আন্দোলনের ছায়া দেখিতেছিলাম এবং উহা যথন আদিয়া পঞ্চিবে, তথন রাজনীতি ও অর্থনীতি পুন্রায় একত্রে অগ্রসর হইবে ইহা নিঃসন্দেহ।

এই শ্রেণীর বাধা সত্তেও আমরা দিল্লী-সন্ধির পর ইইতে বরাবর ক্লষ্ক সমস্তাকে রাজনৈতিক সংঘর্ষ হইতে পূথক রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি। দিল্লীচুলিতে এই সমস্তার যে সমাধান হয় নাই, তাহা গভর্গনেউ ও জনসাধারণকে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করাইবার ছত্তই আমরা উহা করিয়াছি। দিল্লীতে আলোচনা কালে, আমার বিশ্বাস, গান্ধিজা লাভ আক্রইনকে এই আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যদি তিনি দিল্লীয় গোলটেবিল বৈঠকে নাও থান, তাহা হইলেও বৈঠকের অধিবেশন কালে আইন অমাতা আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করিবেন না। পক্ষান্তরে, তিনি কংগ্রেসকেও গোলটেবিল বৈঠকের বিদ্ধ না ঘটাইয়া ফলাফলের জ্বতা অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তথনই গান্ধিজী ইহা পরিকার করিয়া বিলিয়াছিলেন যে, যদি স্থানীয় কোন অর্থ নৈতিক সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইতে আমাদের বাধ্য করা হয়, তাহার সহিত এই প্রতিশ্রতির সম্বন্ধ নাই। যুক্ত-প্রদেশের কৃষক সমস্তা তথন আমাদের সন্মুণে ছিল এবং সক্ষবদ্ধভাবে কিছু কাজও ছিল। সিমলায় আলোচনা কালে গান্ধিজী এই প্রসক্ষ পুনরায় উত্থাপন

# युक-अामरण क्षकामत्र प्रःथ-प्रक्रमा

করেন,—উভয় পক্ষের প্রকাশিত পত্রেও ইহার উল্লেখ ছিল।\* ইউরোপ 
যাত্রার প্রান্ধানে তিনি স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, গোলটেবিল বৈঠক অথবা 
রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়াও, জনসাধারণের, বিশেষভাবে ক্লমকদের অর্থনৈতিক 
আন্দোলন, তাহাদের পক্ষ সমর্থন করা কংগ্রেসের পক্ষে প্রয়োজন হইতে পারে।
এই শ্রেণীর সংঘ্যে প্রশ্রম দেওয়া তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। তিনি উহা পরিহার 
করিতেই চাহিয়াছিলেন। কিন্তু অপরিহার্যা হইয়া উঠিলে দায়ির গ্রহণ ছাড়া 
গত্যন্তর কি। আমরা জনসাধারণতেকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। তাঁহার 
কথা এই যে দিল্লী-সন্ধি সাধারণভাবে রাজনৈতিক নিরুপদ্রব প্রতিরোধেই 
প্রয়োজা, এই শ্রেণীর আন্দোলনের বাধা নহে।

আমি ইহা উল্লেখ করিতেছি, কেন না যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেদ কমিটি ও তাহার নেতাদের বিরুদ্ধে পুনঃ পুনঃ এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, তাঁহারা দিল্লী-দিদ্ধি ভঙ্গ করিয়া করবদ্ধ আন্দোলন পুনরায় আরম্ভ করিয়াছেন। যাঁহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ, তাঁহারা ইহার উত্তর দিতে পারিতেন। কিন্তু যথন

\* ১৯০১-এর ২৭শে আবাসক্টের সিমলাচুক্তি নামার এই পত্র তুইগানিও অবিদ্যোত্ত অংশ:— সমলা, ২৭শে আবার্ট, ১৯০১

প্রিয় মিঃ ইমার্সন,

ধন্তবাদ সহকারে নৃতন থস্ডাসহ আপনার পত্রের প্রাপ্তি ধীকার করিছেছি। আপনি যে সমন্ত সংশোধনের প্রতাক করিয়াছেন, গুর কাওয়াসজী জাহাস্থীর অনুনাংগ্রিক তাহা আমাকে জানাইয় দিয়ছেন। আমি এবং আমার সহক্ষিগণ বিশেষ মনোযোগ সহকারে সংশোধিত থস্ডাখানি বিবেচনা করিয়াছি। নিয়নিথিত মন্তব্যের সহিত উক্ত থস্ডা আমরা গ্রহণ করিতে সম্বত আছি। যথা—

চতুর্থ দফায় গভর্গনেন্ট যে সর্ত্ত দিয়াছেন, তাহা কংগ্রেসের পক্ষ হইতে গ্রহণ করা আমার পক্ষে সন্তব নহে। কারণ আমাদের মনে হর যে, যদি কোন ক্ষেত্রে চুক্তির সর্ত্ত হল সম্পর্কিত কোন অভিযোগের প্রতিকার না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে তদন্ত আবেগুক: কেন না দিল্লীর চুক্তি যতদিন বলবৎ থাকিবে। যদি একান্তই ভারত সরকার তথা আদেশিক সরকারগণ তবত ময়ুর করিতে সম্মত না থাকেন, তবে আমার বা আমার সহকর্মীদের কোন আপত্তি নাই। কিন্ত তাহার ফল এই হইবে যে, এ পর্যান্ত মন্ত্রান্ত সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করা হইরাছে, সে সমস্ত বিষয় তদন্তের ক্ষন্ত কংগ্রেস পীড়াপীড়ি করিবে না বটে, কিন্ত যদি কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ এমন গুরুতর বিলিয়া মনে হয় যে, তদন্তের অভাবে প্রতিকারের অভাবেশতঃ কংগ্রেসকে প্রতিকার্যার্থ আন্মরকামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেই হইবে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে কংগ্রেস নিরুপ্তরে আমি নিশ্চিতরূপে গর্জাক্ষিক নাবান্ত্র অবলম্বন করিতেই হইবে, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে কংগ্রেস নিরুপ্তরে আমি নিশ্চিতরূপে গর্জাক্ষিকীক লানাইয়া রাখিতেছি যে, কংগ্রেস সর্ক্রনাই প্রতাক্ষ সংঘর্ষ হইতে বিরত থাকিবার চেটা করিবে এবং আলোচনা অকুরোধ প্রভৃতি হারা প্রতিকারের চেটা করিবে। ভবিয়তে কোন মতান্তর উপস্থিত না হইতে পারে এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিশ্বস্থাতকতার অভিযোগ না

তাঁহারা কারাক্ষ এবং সংবাদপত্র ও ছাপাখানার উপর কঠোর অফুশাসন, তথনই স্থাবিধা মত ঐ সকল অভিযোগ উপস্থিত করা হইরাছিল। যুক্ত-প্রদেশের কমিটি ১৯৩১ সালে করবদ্ধ আন্দোলন করেন নাই, ক্লিছ সে কথা আলাদা, আমি এইটুকু বলিতে চাই বে, আইন অমান্ত হইতে স্বত্তম, অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্ত লইয়া কোন আন্দোলন নিশ্চয়ই দিল্লী-সদ্ধি ভঙ্গ করা নহে। ইহার যৌক্তিকতা ও অযৌক্তিকতার বিচার স্বত্তম বিষয়, অর্থ নৈতিক অসন্তোবের প্রতিবিধানের জন্ম কারখানার শ্রমিকদের ধর্মঘট করিবার যতথানি অধিকার আছে, ক্ষকদের ও ঠিক তত্থানি অধিকার রহিয়াছে। দিল্লী-সদ্ধি হইতে সমলা আলোচনা পর্যান্ত আমাদের মনোভাব এইরূপই ছিল এবং গভর্গমেন্ট কেবল ইহা যে বৃঝিয়াছিলেন তাহা নহে, ইহাকে যথোচিত মর্য্যাদা দিয়াছিলেন।

বে ছ্রবস্থা পূর্ব্ব হইতেই বিজ্ঞমান ছিল, ১৯২৯ এবং তাহার পরবর্ত্তী ক্ববিপণ্যের মন্দা তাহাকে চরম করিয়া তুলিল। কয়েক বংসর পূর্ব্বে জ্ঞগতে সর্ব্বে ক্ববিপণ্যের দর চড়া ছিল, জগতের বাজারের সহিত একস্ত্রে গ্রন্থিত ভারতের ক্ববিজীবীরাও উহার অংশ'পাইয়াছে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে

আনা যাইতে পারে, এই জন্মই এই কণাটা বলিয়া রাখা। যদি আমাদের এই আলোচনা সফল হয়, তাহা হইলে প্রতাবিত ইতাহার, এই চিঠি এবং আপনার উত্তর একসঙ্গে প্রকাশিত হইবে বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

এম. কে. গান্ধী

দি গভ<sup>ৰ্</sup>মেণ্ট অব ইণ্ডিয়া ব্যাষ্ট্ৰ বিভাগ, সিমলা, ২৭**লে আগন্ত** ১৯০১

প্ৰিয় মিঃ গানী,

করেকটি মন্তবাসত্ থসড়। ইস্তাহারখানি গ্রহণ করিয়া আপনি অন্ন তারিখে যে প্র লিখিয়াছেন, তজ্ঞন্ত আপনাকে ধন্তবাদ। কংগ্রেম এ পর্যান্ত যে সমন্ত অভিযোগ করিয়াছে, তাহার তদন্তের জন্ত পীড়াপীড়ি করিবার অভিপ্রায় কংগ্রেমের নাই, তাহা সপরিষদ বড়লাট অবগত হইলেন। আপনি একথাও জানাইয়াছেন যে যাহাতে কোন সংঘর্ব না হয়, তজ্ঞন্ত কংগ্রেম সতত চেষ্টিত থাকিবে এবং আলোচনা ও অনুরোধ প্রভৃতি বারা প্রতিকারের চেটা করিবে। কংগ্রেমকে ভবিয়তে যদি কোন বাবস্থা করিতেই হয়, তাহা হইলে আপনি কংগ্রেমের কথা পূর্ব হইতেই পরিকার করিয়া রাখিয়াছেন। আমি আপনাকে জানাইতেছি যে কোন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের আবিশুক ইইবে না বলিয়াই সপরিষদ বড়লাটের ধারণা। গভর্গমেটের সাথারণ নীতি সম্বন্ধে, বড়লাট আপনাকে ১৯শে আগষ্ট তারিধে যে পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্র বেখুন।

সরকারী ইস্তাহার, আপনার আব্দা তারিণের চিঠি এবং এই উত্তর গভর্ণমেন্ট একসক্ষে প্রকাশ করিবেন।

> ভবদীয় এইচ, ডব্লিট, ইমাস<sup>°</sup>ন

# युक-अरमरम क्यकरमत प्रःथ-प्रक्रमा

সঙ্গে ভারত গভানিকের রাজ্য ও জমিদারের থাজনাও বাড়িয়াছে, কাজেই প্রকৃত চাধী এই চড়ার বাজারে বিশেষ লাভবান হইতে পারেন নাই। মোটের উপর ক্ষেকটি স্বিধান্ধনক অঞ্জ ব্যতীত ভারতীয় ক্ষেজীবীদের অবস্থা মন্দই ইয়াছে। বর্ত্তনান শতান্ধীর প্রথম জিশ বৎসর সরকারী রাজ্য অপেক্ষা জমিদারের থাজনা তুলনায় অনেক বেশী বাড়িয়াছে। এই বৃদ্ধির হার ( যতদ্র অরণ হয় ) এক টাকায় পাঁচ টাকা। ইহাতে সরকারী রাজ্যও যেমন মোটা হারে বাড়িয়াছে, তেননি জমিদারদের আয়ও অনেক বেশী বাড়িয়াছে; ক্রমকদের অবস্থা পূর্বের মতই অনশনের কাছাকাছি। এমন কি ষেধানে স্ববাম্লা কমিয়াছে, অথবা অনারৃষ্টি, বহা, পক্পাল, ঝড়, তুফান প্রভৃতি প্রাকৃতিক ছর্ঘ্যােগ ঘটিয়াছে, সেথানেও অত্যন্ত ইতন্ততঃ করিয়া সেই বৎসরের জহ্য কিছু থাজনা মাপ করা হইয়াছে। ভাল বংসরে থাজনার হার অত্যন্ত বেশী এবং অহ্য সময়েও থাজনার হার এত বেশী যে, মহাজনের নিকট বার না করিয়া পরিশোধের উপায় থাকিত না। এইভাবে কৃষি-কণ বাড়িয়াছে।

জমিদার, তালুকদার, কুষক-মালিক, রায়ত কুষির উপর নির্ভরশীল সকল শ্রেণীই মহাজনের নিকট ঋণের দায়ে আবদ্ধ। বর্তুমনে ব্যবস্থায় পল্লীর আদিম অর্থ নৈতিক জীবনে এই নহাজন শ্রেণীর অন্তিত্ব অপরিহার্যা, এই মহাজন শ্রেণী অবস্থার পূর্ণ স্পরোগ গ্রহণ করিয়া জবি: উপর এবং জমির সহিত সংশ্লিষ্ট বাক্তিদের উপর যথেষ্ট প্রভাব ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। তাহাকে সংযত করিবার কোন ব্যবস্থাই নাই। আইন তাহার সহায়, সে তাহার ঋণপত্রে লিখিত সর্ত্ত অনুযায়ী তাহার প্রাপ্য 'অর্দ্ধদের মাংস' ঠিক বুরিয়া পার। ক্রমে ছোট ছোট জমিদার হইতে ক্লযক পর্য্যন্ত সকলের জমি তাহার হাতে আসিতে থাকে, এইরূপে মহাজন বিপুল ভূ-সম্পত্তির মালিক হইয়া নিজেই বড় জমিদারবারু হইয়া বসে। যে ক্লয়ক নিজের জমি চায় করিত, সে বেনিয়া জমিদার অথবা দাওকারের ক্রীতদাদে (ভূমিশূন্তা বর্গাদার ) পরিণত ২: ৷ রায়তের অদৃষ্ট আরও মন। দে হয় সাহকারের ক্রীতলাস, নয় ক্রমবর্দ্ধিত ভূমিশৃতা দিন-মজুরের मःथा। वृद्धि करत । य महाक्रम वा कृमीमक्षीवा এইরপে क्रमित मानिक इम्, তাহার সহিত জমি বা প্রজাদের কোন প্রাণগত যোগনাই। সে সাধারণতঃ সহরে থাকিয়া স্থদী কারবার চলোয়, থাজনাপত্র আদায়ের জন্ম গোমন্তা নিয়োগ করে: ইছারা যন্ত্রের মত নিষ্ঠর ও অমাত্রবিক উপায়ে নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করে।

ক্রমবর্দ্ধিত ক্বমি-ঋণ হইতেই বুঝা যায়, ভূমিসংক্রাপ্ত ব্যবস্থা কত যুক্তিবিক্লন্ধ, কত শিথিল, অধিকাংশ ব্যক্তিরই কোন সঞ্চয়, কোন সঞ্চিত্র অস্থাবর সম্পত্তি নাই, চুর্দ্ধিনে আত্মরকার উপায় নাই, সর্ব্বদাই তাহারা অন্নাভাবের বিভাষিকার মধ্যে বাস করে। ছুর্য্যোগ বা আক্ষিক বিপদ হুইতে

ভাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না। সংক্রামক ব্যাধি দেখা দিলে দলে দলে মত্যুম্থে পতিত হয়। ১৯২৯-৩০-এ গভর্গমেন্ট-নিয়োজিত ব্যাদ্ধিং-তদন্ত কমিটি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন, ভারতে ( ব্রহ্মদেশ সহ ) মোট ক্বমি-ব্রুপর পরিমাণ ৮৬০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে জমিদার, ক্বমক-মালিক ও রায়ত সকলের ঝাই ধরা হইয়াছে, কিন্তু ইহার বড় অংশ হইল চায়ীদের ঝা। গভর্গমেন্টের মূলাবিনিমর বাটা-নীতি মহাজন শ্রেণীর পক্ষেই স্থবিধাজনক, ইহাও ঝাতার বৃদ্ধির সহায়তা করিয়াছে। টাকার বিনিময়হার এক শিলিং চার পেন্স না করিয়া এক শিলিং ছয় পেন্স করায় (ভারতবাসীদের প্রতিবাদ সত্বেও) ক্বমিঝণের পরিমাণ শতকরা ১২॥০ টাকা অর্থাৎ ১০৭ কোটি টাকা বাড়িয়াছে।\*

মহাযুদ্ধের পর সহসা স্বল্লস্থায়ী মূলা বৃদ্ধি এবং পরে ক্রমাণ্ড বাছার পড়িয়া যাওয়ায় ক্রয়কদের অবস্থা মন্দ হইতেছিল। ১৯২৯-এ জগ্ধাাপী অর্থসন্ধট তাহার উপর আসিয়া পড়ায় মহাসন্ধট দেখা দিল।

ক্ষ-পণাের মূলাের মহিত হারা-হারিস্থরে গাজনা ধায়া ইউক, ১৯০১ সালে মুক্তপ্রদেশে আনাদের প্রস্তাব জিল ইহাই। অধাং ১৯০১ সালে কৃষিপণাের যে মূলা, অতীতে ঐরপ মূলা থাকাকালীন যে হারে পাজনা লওয়া হইত, বর্তমানেও ভাহাই লওয়া হউক। মোটাম্টি ভাবে ত্রিশ বংসর প্রের ১৯০১ সালে ঐ অবস্থা ছিল। ইহা মোটাম্টি হিসাব হইলেও, ইহার প্রয়োগ সহজ ছিল না; কেন না, দথলীস্থাবিশিষ্ট, দগলীস্থাহীন, চ্কানদার, দরচ্কানদার প্রভৃতি নান্দ্রেণিতে রায়ভগণ বিভক্ত। আর এক উপায় ছিল এবং নির্দ্দেহ ভাহাই সম্পায় যে, কৃষিকায়ের বায় ও জাবনধারণােপ্রের্গী মন্ত্রী বনে দিয়া প্রতােকের পাজনা দিবার ক্ষমতান্ত্রায়ী বাবস্থা করা। যাহা হাউক, এই শােষাক্র উপায়েও জাবনধারার বায় যথাসন্তব কম করিয়া ধরিলেও দেগা গিয়াছে যে, ভারতে অধিকাংশ জমিও জমা মোটেই লাভজনক নহে এবং আমরা ১৯০১ সালে যুক্তপ্রমণেও ইহার বভতর দুয়াজ দেগাইয়াছি। খনেক রায়ভার প্রেরুত্ব পঞ্চেই

<sup>\*</sup> ভারতের কৃষ্ণ-শ্বনের পরিমাণ ৮১০ কোটি টাকা ধরা হইটাছে; আমার মতে ইটা অতান্ত কম করিয়া ধরা হইটাছে। প্রকৃত কণের পরিমাণ অনেক বেশা। বাহা বাইক, এই চার পাঁচ বংসরে উচা আরও বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। পাঞ্জার প্রশোর কবের পরিমাণ, পাঞ্জার বাঞ্জি-ভদন্ত-কমিটির (১৯২৯) হিসাবে ১০৫ কোটি টাকা। পাঞ্জারের প্রশাবার আইন প্রথমে সিলেক্ট কমিটির (আটোরে, ১৯০৪) রিপোর্টে প্রকাশ, "পাঞ্জারে ক্ষকদের ভবের বোঝা অতান্ত বেশা, গুরু কম করিয়া হিসাব, ধরিলেও ২০০ কোটি টাকার কম হটার মা।" এই নুখন হিসাবে, পুর্পের ভদন্ত-কমিটি অপেকা শতকরা ৫০, টাকা বেশা ধরা হইষাছে। এই বন্ধিত হার মাদি অভাত প্রদেশ স্থক্তেও ধরিয়া লওয়া বায়, তাহা ইউলো বর্ত্তমানে (১৯০৪) ভারতের কৃষ্ণি-গ্রমণ ১২০০ কটিটা টাকারও অধিক দীড়াইবে।

# युक-अरमा कृषकरमत्र प्रःथ-प्रक्रमा

সম্পত্তি বিক্রয় না করিয়া ( যদি বিক্রয় করিবার কিছু থাকে ) অথবা উচ্চ হারে স্থদ কর্ল করিয়া ঋণ করা ব্যতীত ধান্ধনা শোধ করিবার উপায় নাই।

যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটির প্রাথমিক ও পরীক্ষামূলক প্রস্তাব ছিল বে, দথলীপত্ববিশিষ্ট রায়তদের থাজনা শতকরা পঞ্চাশ টাকা কম করা হউক এবং তদত্তিরিক অধিকতর চুর্ক্ষশাপদ্ধ প্রজাদের থাজনা আরও কম লওয়া হউক। ১৯৩১ সালের মে মাসে যথম গান্ধিজী যুক্ত-প্রদেশে আসিয়া গভর্গর শুরু মালকম হেলীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তথন তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ ঘটিল, তাঁহারা একমত হইতে পারিলেন না। ইহার পরই গান্ধিজী যুক্ত-প্রদেশের জমিদার ও প্রজাদের নিকট এক আবেদনপত্র প্রচার করিলেন, তিনি প্রজাদিগকৈ সাধায়স্থায়ী থাজনা দিবার অম্বরোধ করিলেন। তিনি যে সংখ্যা নির্দ্ধেশ করিলেন, তাহা আমাদের পূর্ব্বনিন্দিষ্ট হার অপেক্ষা অনেক বেশী। আমাদের প্রাদেশিক কমিটি গান্ধিজীর সংখ্যা মানিয়া লইলেন কিন্ধু তাহাতে বিশেষ স্থিবিধা হইল না, কেন না, গভর্গমেণ্ট রাজী হইলেন না।

প্রানেশিক গভর্গনেটের অবস্থাও সন্ধীন ছিল। ভূমিরাজন্বই তাঁহাদের প্রধান আয়, ইহা একেবারে ছাড়িয়া দিলে বা বছল পরিমাণে ক্রমাইয়া দিলে দেউলিয়া ইইতে হয়। অভাদিকে কৃষক-চাঞ্চলা সম্পর্কে তাঁহাদের ভীতিও ছিল, য়থাসপ্তর থাজনা মক্ব করিয়া তাঁহারা কৃষকদিগকে শ.ও করিতে প্রয়াসী ইইলেন। কিন্তু ছুইক্ল রক্ষা করা য়য় না। কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে আছেন জমিদারগণ, অর্থনৈতিক দিক হইতে ইইয়ারা অকর্মণা ও অপ্রয়েজনীয় পরগছো। রাষ্ট্র ও কৃষকের হিতকল্লে ইহাদের ক্ষতি করিয়াও কিছু করা সম্ভব ছিল। কিন্তু বিটিশ গভর্গদেও বর্তমানে যে ভাবে গঠিত, তাহাতে গ্রাজনৈতিক কারণে, এখনও য়ে অল্লমংখাক প্রেণী তাহাদের হাতে আছে, তাহার অভ্যতম এবং নিউরশীল জমিদার প্রেণিকে তাহারা সেহবঞ্চিত করিতে পারেন না।

অবশেষে প্রাদেশিক গভর্গমেণ্ট জমিদার ও প্রজাদের াজনা ব্রাদের ব্যবস্থা ঘোষণা করিলেন। এই ব্যবস্থা এত জটিল যে, সহজে কিছু ব্রিবার উপায় নাই। তবে প্রয়োজনের তুলনায় ইহা যে অনেক কম, তাহা স্পাইই ব্রা গোল। ইহার মধ্যে চলতি সালের থাজনার কথাই উল্লেখ ছিল, প্রজাদের বাকি বকেয়া খাজনা ও দেনার কথা উল্লেখ ছিল না। যদি প্রজারা চলতি বংসরের প্রথম ছয়্ম মাদের কিন্টার টাকা দিতে না পারে, তাহা হইলে বাকী বকেয়া ও পুরাতন দেনা কিরপে শোধ দিবে। জমিদারদের প্রচলিত প্রথা এই যে, তাহারা বকেয়া খাজনা ওয়াশীল না করিয়া হাল থাজনা লয় না। প্রজাদের দিক হইতে এই নিয়্ম, অত্যস্ত বিপজ্জনক, কেন না, যে কোন সম্যে কিন্তী খেলাপের দারে তাহার জমি নীলানে বিক্রম হইতে পারে।

প্রাদেশিক কংগ্রেদের কার্য্যকরী সমিতি মহা অস্থ্রবিধার মধ্যে পড়িলেন। আমরা বৃঝিলাম যে, রায়তদের প্রতি অবিচার করা হইল, কিন্তু আমরা কোন প্রতিকার করিতে পারিলাম না। রায়তদিগকে থাজনা না দিবার পরামর্শ দেওরার দায়িত্ব লইবার আমাদের ইচ্ছা ছিল না। আমরা তাহাদের যথাসাধ্য থাজনা দিবার পরামর্শ দিতে লাগিলাম এবং তাহাদের ছুর্ভাগ্যের সহিত সহাস্থভৃতিজ্ঞাপন ও আশাভ্রমা দিতে লাগিলাম। থাজনা মাপ দেওরার পরও তাহাদের নিকট সাধ্যের অতিরিক্ত দাবী করা হইল।

আইনী ও বে-আইনী পীড়ন-যন্ত্র চলিতে আরম্ভ করিল। হাজার হাজার উচ্ছেদের মামলা দায়ের হইল; গরু-বাছুর, অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক, জমিদারের গোমস্তাদের মারধর চলিতে লাগিল। অনেক রায়ত অংশতঃ থাজনা পরিশোধ করিল, তাহাদের মতে, তাহারা যথাসাধ্য দিতে কম্বর করিল না। সম্ভবতঃ কোন কোন স্থলে কেহ কেহ কিছু বেশী দিতে পারিত, কিছু অধিকাংশ প্রজার পক্ষেই ইহা অত্যন্ত বেশী। আংশিক থাজনা দিয়া তাহারা রেহাই পাইল না। আইনের জগদ্দল পাথর গড়াইয়া চলিল, বাহাকে সমুখে পাইল তাহাকেই নির্মমভাবে পিষ্ট করিল। আংশিক থাজনা দেওয়া সত্ত্বেও, উচ্ছেদের মামলাগুলি ভিগ্রী হইতে লাগিল, গরু, বাছুর, ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলামে বিক্রয় হইতে লাগিল। থাজনা না দিলেও রায়তদের অবস্থা ইহার চেয়ে নন্দ হইত না। বরং তাহাদের ভালই হইত, কেননা অস্ততঃ এ পরিমাণ টাকা তাহারা বাঁচাইতে পারিত।

তাহারা দলে দলে আসিয়া আমাদের নিকট তৃঃথের সহিত অফুগোণের স্ববে বলিতে লাগিল, আমাদের কথামত থাজনা দিয়াও তাহাদের এই দশা হইল। এক এলাহাবাদ জেলাতেই হাজার হাজার কৃষক জমি হারাইল, আরও বহু সহস্র কৃষকের নামে মামলা চলিতে লাগিল। জেলা কংগ্রেসের কার্য্যালয়ে সারাদিন উত্তেজিত জনতা ভিড় করিয়া থাকিত। আমার বাড়ীর অবস্থাও তদ্ধপ—সময় ময় এই অবস্থা হইতে নিক্কৃতির জন্ম আমার পলায়ন করিবার, লুকাইয়া থাকিবার ইচ্ছা হইত। অনেক রায়ত আসিয়া শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখাইয়া বলিত, জমিদারের গোমস্তা, পাইকেরা মারিয়াছে। আমরা হাসপাতালে তাহাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতাম। তাহারাই বা কি করিবে ? আমরাই বা কি করিব? আমরা অবস্থা বর্ণনা করিয়া প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের নিকট দীর্ঘ পত্র লিখিতে লাগিলাম। নৈনীতাল ও লক্ষ্ণোয়ে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের সহিত কথাবার্ত্তার আদান-প্রদানের জন্ম কংগ্রেস কমিটি গোবিন্দবল্পভ পন্থকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনিও গভর্ণমেন্টের নিকট সর্কাদা পত্র লিখিতে লাগিলেন। আমাদের সভ্যপতি তাসাদ্দক, এ, কে, শেরোয়ানী এবং আমিও মাঝে মাঝে পত্র লিখিতাম।

# युक्त-अरमरण क्रयकरमत्र प्रःथ-प्रक्रमा

জুন ও জুলাই মাসে বর্ধাকালে আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। এখন চাষ আবাদ ও বীজ বুনিবার সময়। যে সমস্ত প্রজাকে উচ্ছেদ করা হইয়াছে তাহারা অলসভাবে বিসিয়া, তাহাদের পতিত জমি দেখিবে ? ক্ববেকর পক্ষে ইহা কঠিন, ইহা তাহাদের প্রকৃতিবিক্ষন। আইনতঃ উচ্ছেদ সাব্যস্ত হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে জমি বে-দখল হয় নাই। আদালতের ডিক্রীর পর বিশেষ কিছু করা হয় নাই। এখন যদি তাহারা জমিতে লাঙ্কল দেয়, তাহা ফোজদারী আইনে অনধিকার প্রবেশ হইবে, ছোটখাট দাঙ্কাহাঙ্কামাও হইতে পারে। অপরে আসিয়া তাহার জমি চাব করিবে, ইহা সহু করাও ক্রয়কের পক্ষে কঠিন। তাহারা আমাদের উপদেশ চাহিল। আমরা কি উপদেশ দিতে পারি ?

গ্রীম্মকালে আমি যথন গান্ধিন্ধীর সহিত সিমলায় গিয়াছিলাম, তথন ভারত সংকারের একজন উদ্ভপদস্থ কর্মচারীর নিকট এই অস্থবিধার কথা বলিয়াছিলাম এবং আমাদের মত অবস্থায় তিনি পড়িলে কি করিতেন, তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাঁহার উত্তরে আমার চৈততা হইল। তিনি বলিলেন, যে রায়তকে জমি হইতে উচ্ছেদ করা হইয়াছে, দে এই প্রশ্ন করিলে আমি কোন উত্তরই দিতাম না। যদিও আইনতঃ সে উচ্ছেদ হইয়াছে, তথাপি তিনি তাহাকে এমন কথাও বলিতেন না যে, জমি চম্বিও না। সিমলার উদ্ভেশ্ব বিদ্যা তাঁহার পক্ষে একথা বলা সহজ। কিন্তু ইহা কাইলের উপর হকুম লেখা বা অন্ধ ক্ষিয়া কল বাহির করার মত ব্যাপার নহে। তিনি অথবা নৈনীতালের বড়ক্জাগণ কথনও মানুষের সংস্পর্শে আদেন না, মানুষের ত্বংথ-বেদনা তাঁহাদের চক্ষেপ্তে না।

দিমলায় আমাদিগকে বলা হইল যে, আমরা ক্লমকদিগকে একটি মাত্র উপদেশ দিতে পারি যে, তাহাদের পূরা থাজনা দেওয়া কর্ত্তব্য, একান্ত নিরুপায় হইলে যথাদাধ্য দেওয়া উচিত। কার্যতঃ আমরাও তাহাদের যথাদাধ্য থাজনা দেওয়ার কথা বলিয়াছি। অবশ্য তাহাদিগকে আমরা গৃহপালিত পান্ত বিক্রয় করিতে বা পুনরায় ঋণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম এবং ফল কি হইল, তাহাও দেখিলাম।

দে বাবের প্রচণ্ড গ্রীমে আমাদের শ্রান্তি ক্লান্তির অন্ত ছিল না। ভারতীয় ক্লাকদের হৃংথ-হুর্ভাগ্য সহ্ করিবার এক আশ্চর্য্য শক্তি আছে। ছুর্ভিক্ষ, বক্সা, ব্যাধি, মড়ক, চিরদারিন্দ্রের পেষণ—এ সকলের অধিকাংশই তাহাদের স্কন্ধে পড়ে; যথন আর সহ্ করিতে পারে না, তথন নীরবে, কাহাকেও দোষ না দিরা হাজারে হাজারে মৃত্যু আলিঙ্গন করে। তাহাদের সম্মুথে এই পথই খোলা আছে। অতীতের হৃংথ-কষ্টের অভিজ্ঞতার তুলনায় ১৯৩১ সালে নৃতন কিছু ঘটে নাই। কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক, এ বংসর সে দেখিল যে, ইহা

কোন তুর্ব্বোধ্য প্রাকৃতিক তুর্য্যোগ নহে যে নিরুপায় ভাবে দহু করিতে হইবে: এই ছুৰ্দশা মান্তবের রচনা দেখিয়াই তাহারা ক্ষম হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের অভিনব রাজনৈতিক শিক্ষা ফলপ্রস্থ হইল। আমাদের নিকটও ১৯৩১-এর ঘটনাবলী অত্যন্ত বেদনাবহ; কেন না, ইহার জন্ম আমরাও অংশতঃ দায়ী— ক্লয়কেরা কি আমাদের পরামর্শান্তুসারে কাজ করে নাই ? এবং আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, আমরা সদাসর্বাদা সাহায্য না করিলে অবস্থা আরও শোচনীয় হইত। আমরাই তাহাদের সজ্যবদ্ধ করিয়া শক্তিশালী করিয়াছিলাম বলিয়াই তাহারা বন্ধিত হারে থাজনা মাপ পাইয়াছিল, অন্তথা ইহা সম্ভব হইত না। জোরজুলুম ও অদ্যাবহার যাহা তাহারা পাইয়াছে, তাহা বতই মন্দ হউক, এই হতভাগ্য লোকদের নিকট তাহা নৃতন নহে। কেবল প্রয়োগের তারতম্য (বর্ত্তমানে ইহা আরও বেশী) এবং প্রচারের উপরই ইহা নির্ভর করে। সাধারণতঃই গ্রামে জমিদারের গোমস্তার তর্কাবহার ও গীড়ন সচরাচর ঘটনা. যদি হতভাগ্য ব্যক্তি মারা না যায়, তাহা হইলে অল্পলোকেই তাহা শুনিতে পায়। বর্ত্তমানে ইহার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কেনু না আমাদের সঞ্চবদ্ধতা এবং ক্রমকদের নবজাগরণের ফলে সকল প্রকার তুর্কাবহারের সংবাদই কংগ্রেসের কার্যালয়ে আসে।

গ্রীম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বলপূর্বক থাজনা আদায়ের ব্যবস্থা শিথিল হইল, অত্যাচারও কমিল। ভূমি ইইতে বঞ্চিত বহুসংখ্যক রায়তকে লইয়া আমরা বিব্রত হইয়া উঠিলাম। ইহাদের কি করা যায়? অধিকাংশ জমি পতিত পড়িয়াছিল বলিয়াই আমরা উহাদিগকে জমি ফিরাইয়া দিবার জন্ম গভর্গমেণ্টকে শীড়াপীড়ি করিতে লাগিল্লাম। ভবিন্ধতের প্রশ্ন আরো জরুরী। যে থাজনা মাপ ইইয়াছে, তাহা অতীত কিন্তির জন্ম, ভবিন্ধতের কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। অক্টোবর হইতে নৃতন কিন্তার থাজনা আদায় আরম্ভ হইবে। তথন কি ঘটিবে থ আবার কি পূর্বের মতই পীড়নের মধ্য দিয়া যাইতে হইবে থ ইহা বিবেচনা করিবার জন্ম প্রাদেশিক গভর্গমেণ্ট সরকারী কর্মচারী ও ক্ষেকজন জমিলার লইয়া একটি কমিটি গঠন করিলেন। ক্ষকদের কোন প্রতিনিধি ইহাতে লওয়া হইল না। শেষ মূহুর্ত্তে হথন কমিটির কাজ স্থক হইয়াছে, তথন আমাদের পক্ষ হইতে গোবিন্দরম্ভ পন্থকে গভর্গমেণ্ট কমিটিতে যোগ দিবার অন্ধরোধ করিলেন। তথন জরুরী বিষয়গুলির আলোচনা শেষ হইয়া গিয়ছে, অতএব এত বিলম্বে ক্মিটিতে যোগ দেওয়া তিনি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না।

যুক্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটিও ক্লবিদম্পর্কিত অতীত ও বর্ত্তমান তথ্য সংগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান অবস্থা নির্ণয়ের জন্ম একটি ছোট কমিটি নিযুক্ত করিলেন। এই কমিটি যুক্ত-প্রদেশে ক্লষকদের বিস্তারিত অবস্থা বর্ণনা করিয়া এক স্কলীর্ণ

# युक्त-अरमा क्रयकामत प्रःश-प्रक्रमा

বিবরণী রচনা করিলেন; রুষি-পণ্যের মূল্য হ্রাস হওয়ায় অবস্থা কতদ্র শোচনীয় হইয়াছে, তাহাও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইলেন। তাঁহাদের সিদ্ধাস্তগুলি ব্যাপক। গোবিন্দবল্লভ পদ্ধ, রফি আহম্মদ কিদোয়াই এবং বেঙ্কটেশ নারায়ণ তেওয়ারীর স্বাক্ষরিত বিবরণী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

এই রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার বহুপুর্বেরই গান্ধিজী গোলটেবিল বৈঠকের জন্ম লণ্ডনে গিয়াছিলেন। প্রস্থানের পূর্ব্বে তিনি ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন এবং ইহার অমূত্য কারণ যুক্ত-প্রদেশের ক্লয়ক সমস্তা। এমন কি, তিনি স্থির করিয়াছিলেন, यिन लखरन ना या छत्र। इस, जारा रहेरल जिनि युक्त-अपनर्य व्यक्तिया अहे अधिन সমস্থা সমাধানে আত্মনিয়োগ করিবেন। সিমলায় গভর্ণমেণ্টের সহিত সর্বশেষ আলোচনায় অক্যান্ত বিষয়ের সহিত যুক্তপ্রদেশের কথাও আলোচিত হইয়াছিল। তিনি ইংলণ্ডে প্রস্থানের পর, আমরা নিয়মিতভাবে তাঁহাকে সংবাদ দিতাম। প্রথম ছই মাস, আমি নিয়মিতরূপে প্রতি সপ্তাহে, সাধারণ ও বিমানতাকে তাঁহার নিকট পত্র দিতাম। শেষের দিকে শীঘ্রই তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন প্রত্যাশা করিয়া নিয়মিতভাবে পত্র দিতাম না। তিনি আমাদিগকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, তিনি তিন মাসের মধ্যেই ফিরিয়া আসিবেন। নভেম্বর মাসে তিনি না ফেরা পর্যান্ত ভারতে কোন সম্বট উপস্থিত হইবে না আমরা এইরূপ আশা করিয়াছিলাম। তাঁহার অনুপস্থিতিতে গভর্ণদেশ্টের সহিত কোন সংঘর্ব না হয়, সেজন্ত আমরা সাবধান ছিলাম। আহা হউক তাঁহার ি বিবার বিলম্ব হইতে লাগিল এবং ক্লম্বক সমস্থাও অতি ক্রত সধীন হইয়া উঠিল। আমরা তারযোগে বিস্তারিত সংবাদ তাঁহাকে জানাইলাম এবং কর্ত্তব্য সম্পর্কে উপদেশ চাহিলাম। তিনি তারে উত্তর দিলেন যে, এবিষয়ে তিনি নিজেকে অসহায় বোধ করিতেছেন এবং আমাদিগকে নিজেদের বিবেচনান্ত্র্যায়ী কাজ করিবার উপদেশ দিলেন।

প্রাদেশিক কংগ্রেদ কর্তৃপক্ষ কার্য্যকরী সমিতিকেও সমন্ত অবস্থা জ্ঞানাইলেন।
আমি নিজে তাঁহাদিগকে প্রত্যক্ষভাবে সংবাদ দিতে লাগিলাম। অবস্থার গুরুত্ব
বিবেচনা করিয়া কার্য্যকরী সমিতি আমাদের প্রাদেশিক সভাপতি তাসাদ্দ্
শেবোয়ানী এবং এলাহাবাদ জিলার সভাপতি পুক্ষোত্রমদাস ট্যাওনের সহিত
পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

গভর্ণমেণ্ট কৃষি-কমিটির রিপোট কতকগুলি মন্তব্যসহ শীব্রই প্রকাশিত হইল। জটিল ও অস্পষ্ট ব্যবস্থার ভার বহুল পরিমাণে স্থানীয় কর্মচারীদের উপর অপিত হইল। বিগত কিন্তি অপেকা এবারে আরও কিছু বেশী খাজনা মাপের প্রস্তাব হইল। কিন্তু আমাদের মতে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। সরকারী ব্যবস্থার নীতি ও প্রয়োগ পদ্ধতি—এই উভয় ব্যাপারেই আমরা আপত্তি প্রকাশ করিলাম। সরকারী রিপোটে কেবল ভবিগ্যতের কথাই ধরা হইয়াছিল; বকেয়া

থাজনা, দেনা এবং অগণিত ভূমিহীন ক্লয়কের বিষয়, ক্লয়কের কথার কোন উল্লেখ ছিল না। এখন আমরা কি করিব ? গত বসন্ত ও গ্রীম্মকালে আমরা যে-ভাবে ক্লয়কদের যথাসাধ্য থাজনা দিবার উপদেশ দিয়াছি, তাহাই করিব ? কিন্তু তাহার পরিণাম কি একই প্রকার হইবে না? আমরা পূর্ব-অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছি যে, এরূপ নির্কোধ উপদেশের পুনরাবৃত্তি বাঞ্ছনীয় নহে। হয় ক্লয়কেরা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া নির্দিষ্ট ও সংশোধিত দাবী অন্থ্যায়ী পুরা থাজনা আদায় দিক, অন্তথা বর্ত্তমানে কিছুই না দিয়া ভবিষ্যতের জন্ত অপেক্ষা করুক। আংশিক থাজনা দিলে এদিক ওদিক কোনদিকই রক্ষা হয় না। ক্লয়কেরা সর্ব্বর্ষাত হয় এবং তাহাদের জমি হস্তান্তরিত হইষা যায়।

প্রাদেশিক কংগ্রেদ কর্ত্তপক্ষ ধীরভাবে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, সরকারী প্রস্তাবগুলি ঐ আকারে গ্রহণ করার পক্ষে অন্তকূল নহে; তবে বিগত গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা এবার কিছু অধিক হারে থাজনা মাপের ব্যবস্থা হইয়াছে। সরকারী প্রস্তাবগুলি কুষকদের পক্ষে অধিকতর স্থবিধান্তনক করিবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া আমরা গভর্ণমেন্টের নিকট অন্ধরোধ উপরোধ করিতে লাগিলাম। কিন্তু আশার विश्व नक्ष किथिनाम ना। এवः य मः पर्व जामद्रा এড़ाইতে চাহি, তাহাই ক্রতগতিতে আমাদের সম্মুখীন হইতে লাগিল। কংগ্রেসের প্রতি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট তথা ভারত গভর্ণমেণ্টের মনোভাব ক্রমশঃ কঠিন হইতে কঠিনতর হুইয়া উঠিল। আমাদের বড বড চিঠিগুলির উত্তরে অতি সংক্ষেপে স্থানীয় কর্মচারীদের নিকট জানাইবার নির্দেশ দেওয়া হইত। স্পট্ট বুঝা গেল যে, গভর্ণনেণ্ট কোনমতেই আমাদিগকে উৎসাহ দিতে বাজী নহেন। ক্লযকদিগকে থাজনা মাপ দিবার দক্ষণ কংগ্রেদের প্রতিষ্ঠা বাড়িবার সম্ভাবনা আছে, ইহা গ্রুণ্মেটের নিকট অস্স্থোযজনক সমস্তা হইয়া দাঁডাইয়াছিল। দীর্ঘকালের অভ্যাসবশতঃ তাঁহার৷ সরকারী মর্যাদার দিক দিয়া সকল বিষয় ভাবিতে অভাস্ত জনসাধারণ থাজনা মাপের জ্বন্ত কংগ্রেদকে বাহাত্রী দিবে, ইহা ভাঁহাদের অম্ভ বোৰ হইয়াছিল। এবং যাহাতে একপ পাৱশার উদ্ভৱ না হয়, সেজন্ত তাঁহার। ব্যাদাধা চেষ্টা করিয়াভিলেন ৷

ইতিমধ্যে দিল্লী ও অক্টান্ত স্থান হইতে আমরা সংবাদ পাইতে লাগিলাম থে, ভারত গভর্গমেন্ট কংগ্রেদী আন্দোলনে বিকল্পে ব্যাপকভাবে নমননাতি অবলধনের জন্ত প্রস্তুত হইতেছেন। একটি কনিঠাপুলীর সঙ্গেতে আমানিগকে বৃশ্চিক দারা শাসন করিবার ব্যবস্থা আরম্ভ হইবে। সরকারী সঙ্গলের বিস্তৃত বিবরণও আমরা পাইতে লাগিলাম। নভেম্বর মাদের কোন সময়, আমার মনে আছে, ডাঃ আস্পারী আমাকে (স্বতন্ত্রভাবে কংগ্রেদের সভাপতি বল্পভাই প্যাটেলকে) সংবাদ দিলেন যে, আমারা পুর্বেষ যে সকল সংবাদ পাইয়াছি, ভাহা

# युक्ज-श्रादान क्रयकरम्त्र ष्ट्रःथ-प्रक्रमा

সত্য, সাঁমান্ত-প্রদেশে ও যুক্ত-প্রদেশে কি শ্রেণীর অভিন্যান্স জারী হইবে, তাহারও विञ्च विवत् जानाहरलन । वाक्रनारम्भ, आमात विश्वाम हेजिमस्याहे न्जन অর্ডিক্তান্স পুরস্কারম্বরূপ পাইয়াছে কিংবা শীঘ্রই পাইবে। তুই মাস পরে যথন न्তन অডিগ্রান্দণ্ডলি জারী হইল, তথন দেখা গেল যে, ডাঃ আন্সারীর বিবরণ বর্ণে বর্ণে সত্য। গোলটেবিল বৈঠকের অপ্রত্যাশিত দৈর্ঘ্যের দরুণ গভর্ণমেন্ট নূতন অভিগ্রান্স প্রয়োগ করিতে বিলম্ব করিতেছিলেন। যথন গোলটেবিল বৈঠকের সদস্যগণ আশার কথায় পরস্পারের কর্ণে মধুবর্ষণ করিতেছিলেন, তথন ভারতে পাইকারী ভাবে দমন-নীতি প্রয়োগ গভর্ণমেন্ট যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। অতএব মনক্ষাক্ষি বাড়িতে লাগিল, আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঘটনার গতি ঘুরিতে লাগিল। ইহার অপরিহার্য্য গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত করা আমাদের মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির সাধাায়ত ছিল না। আমাদের পক্ষে ইহার সন্মুখীন হইয়া ব্যক্তিগতভাবে বা দামিলিত ভাবে জীবন-নাট্যের এই বিয়োগান্তক অভিনয়ের ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া গতান্তর ছিল না। কিন্তু আমরা প্রত্যাশা করিতেছিলাম যে, যবনিকা উত্তোলিত হইয়া অল্পের ঝঞ্জনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই গান্ধিজী আসিয়া সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্বন্ধেই লইবেন, যুদ্ধ না শান্তি তিনিই নির্ণয় করিবেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব স্বন্ধে লইবার শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না।

युक्त-প্রদেশে গভর্ণমেন্ট আর একটি এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন যে পল্লী অঞ্চলে ভাঁতির সঞ্চার হইল। থাজনা মাপের যে সকল পরোয়ানা প্রজাদের মধ্যে বিলি করা হইল, তাহাতে থাজনা মাপের পরিমাণ উল্লিখিত ছিল। এবং উহার সহিত এই ভীতিপূর্ণ সাবধানবাণী ছিল যে, এব নাসের মধ্যে (কোথাও বা তাহারও কম সময় উল্লেখ ছিল ) সম্পূর্ণ টাকা আদায় না দিলে খাজনা মাপ প্রত্যাহার করা হইবে এবং পূরা টাকা আদায় করিবার জন্ম াইন-সঙ্গত উপায় অবলধন করা হইবে। ইহার অর্থ জমি হইতে উচ্ছেদ, অস্কৃত্রর সম্পত্তি ক্রোক ইত্যাদি। সাধারণ বংসরে রায়তেরা ২৩ মাসের কিন্তিতে কিন্তিতে টাকা দিয়া থাজনা শোধ করে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে সে সময়টুকুও দেওয়া হইল না। সমস্ত পল্লী অঞ্চল অক্সাং সহটের মধ্যে পড়িল, প্রজারা পরোয়ানা হতে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া প্রতিবাদ ও অভিযোগ করিতে লাগিল এবং পরামর্শ চাহিল। গভর্ণমেন্ট অথবা তাহাদের স্থানীয় কর্মানিরীদের পক্ষে এই ভীতি প্রদর্শন—অতান্ত নির্ব্বাদ্ধিতার কাজ হইয়াছিল। আমরা পরে শুনিলাম যে ইহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই। কিন্তু ইহার ফলে শান্তিপূর্ণ সমাধানের সম্ভাবনা বহুল্পরিমাণে ব্রাস হইল এবং ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া ইহা সংঘর্ষকে অপরিহার্যা করিয়া তুলিল।

কি ক্ষকগণ, কি কংগ্রেদ অন্থভব করিল যে শীঘ্রই কার্য্য স্থিত্র করার প্রয়োজন, গান্ধিজীর প্রত্যাবর্ত্তনের আশায় আমরা ইতিকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ স্থানিত রাখিতে পারি না। আমরা কি করিব, কি উপদেশ দিব ? আমরা জানি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষকদের পক্ষে দাবীর অন্থল্প থাজনা দেওয়া সন্ভব নকে এই অবস্থায় কি করিয়া আমরা তাহাদিগকে ঐল্প উপদেশ দেই ? বকেয়া থাজনারই বা কি হইবে ? যদি তাহারা দাবীর সম্পূর্ণ অথবা প্রিশোধও করে তাহা হইলে তাহা বকেয়া বাকীতে জমা হইয়া ভাষাদের উচ্ছেদের সম্ভাবনাও থাকিয়া যাইবে নাকি ?

এলাহাবাদ জিলা কংগ্রেস কমিটি শক্তিশালী ক্লমকদের লইয়া বিক্রতায় প্রবৃত্ত হইল। ইহারা স্থির করিলেন যে ক্লয়কদিগকে থাজনা আদায় দিবার উপদেশ দেওয়া যায় না। याश इंडेक, कथा উঠिল यে প্রাদেশিক কর্ত্বপ নিধিল ভারত কার্য্যকরী সমিতির সম্মতি ব্যতীত এরপ আক্রমণশীল অবলম্বন করা যায় না। অতএব জিলা ও প্রদেশের পক্ষ হইতে পুরুষোত্য ট্যাওন ও তাসাদূক শেরোয়ানী কার্য্যকরী সমিতির নিকট তাঁহাদের বক্তব্য পেশ क्रितिलन । मम्या क्रितनमाज बनाशवान (अनात्र मर्राष्ट्र मीमावन्न छिन । हेश সম্পূর্ণরূপে অর্থ নৈতিক প্রশ্ন হইলেও রাজনৈতিক অসম্ভোষের দরুণ ইহার পরিণাম বহুদুর পর্যান্ত পারে, ইহা আমরা অমুভব করিলাম। এলাহাবাদ জিলা কমিটি কি সাময়িক ভাবে ক্লয়কদিগকে থাজনা প্রদান বন্ধ রাথিবার উপদেশ দিয়। স্ববিধাজনক দর্ত্তের জন্ম পুনরায় গভর্ণমেন্টের সহিত কথাবার্তা চালাইবে ? এই প্রশ্ন লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলাম, কিন্তু আমরা কি করিতে পারি? কার্যাকরী সমিতি গান্ধিজীর প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্বেই গ্রত্থিনেন্টের সহিত সংঘর্ষ নিবারণের জন্ম প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অর্থ নৈতিক সমস্তা শ্রেণী সমস্রায় পরিণত না হইতে পারে সেদিকেও তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল। কার্য্যকরী সমিতি রাজনৈতিক দিক দিয়া যথেষ্ট অগ্রসর হইলেও সমাজনীতির দিক দিয়া তত্তী ছিলেন না। এবং রায়ত বনাম জমিদার প্রশ্ন উত্থাপন করা তাহার। অপচন্দ করিতেন।

আমার সমাজতান্ত্রিও মনোর্ত্তির জন্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাপোরে আমার পরামর্শ লওয়া তাঁহারা নিরাপদ মনে করিতেন না। কিন্তু কার্য্যকরী সমিতি যুক্ত-প্রদেশের সমন্তা সমাকরপে উপলব্ধি করুন, আমার এই ইচ্ছা ছিল। কেন না আমাদের মধ্যে অধিকতর চরমপন্থী এবং দক্ষিণপন্থী সদস্তোরাও নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঘটনাচক্রে কার্য্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতে-ছিলেন। কাজেই আমাদের কার্য্যকরী সমিতির সভায় শেরোয়ানীও আমাদের প্রদেশের অন্তান্তের উপস্থিতিতে আমি আনন্দিত হইলাম। শেরোয়ানী

# যুক্ত-প্রদেশের ক্লষকদের ছঃখ-ছুর্লিশা

( আমাদের প্রাদেশিক সভাপতি ) কোন মতেই উগ্রপন্থী ছিলেন না। কি রাজনীতি কি অর্থনীতি উভয় দিক হইতেই তিনি কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী ছিলেন। এবং বংসরের আরম্ভ হইতেই তিনি যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কমিটির ক্রমক আন্দোলনের বিক্লমে ছিলেন। কিন্তু তিনি সভাপতি হইয়া যথন দায়িত গ্রহণ করিলেন তথন ব্রিতে পারিলেন বে আমাদের সম্মুথে অন্ত কোন পথ ছিল না। পরবর্ত্তী প্রত্যেক কাজে প্রাদেশিক কমিটি তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা লাভ করিয়াছে। এমন কি সভাপতি হিসাবে তিনিও কমিটিকে পরিচালিত করিয়া। ছিলেন।

তাসাদুক শেরোয়ানীর যুক্তিপূর্ণ মন্তবো কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ প্রভাবাদ্বিত হইলেন—মানিও এতথানি করিতে পারিতাম না। অনেক ইতন্ততঃ করিয়া যথন তাঁহারা আর অগ্রাহ্ম করিতে পারিলেন না তথন তাঁহারা প্রাদেশিক কমিটিকে যে কোন অঞ্চলে থাজনা ও রাজন্ম প্রদান বন্ধ রাথিবার অন্তমতি দিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁহারা যুক্ত-প্রদেশের জনসাধারণকে সাধামত এই উপায় অবলম্বন না করিয়া প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টের সহিত আলোচনা চালাইবার জন্ম অন্তর্রোধ করিলেন।

কিছুকাল এই আলোচনা চলিল, কিন্তু বিশেষ ফল হইল না। আমার বিশ্বাস এলাহাবাদ জিলায় থাজনা মাপের পরিমাণ কিছু বাড়িয়াছিল। সাধারণ অবস্থায় একটা আপোষ, অন্ততঃ পক্ষে প্রকাশ্য সংঘর্ষ নিবারণ সম্ভবপর হইত। মতভেদের কারণ অল্পই থাকিত। "কিন্তু অবস্থা ছিল ভিন্নরপ। তুইপক্ষই-গভর্ণমেণ্ট ও কংগ্রেস—আগতপ্রায় সংঘর্ষের অপরিহার্যা সম্ভাবনা চিন্তা করিতে-ছিলেন; কাজেই আমাদের পারম্পরিক আলোচনার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল না। উভয় পক্ষের আচরণের মধ্যেই কৌশলম্বারা স্ব স্ব ভণ্ডি দুচু করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হুইতে লাগিল। গভর্মেণ্ট গোপনে সম্পূর্ব । প্রস্তুত হুইয়াই ছিলেন। আমাদের শক্তি সম্পূর্ণরূপেই জনসাধারণের চরিত্রবল ও দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে। এবং তাহা কোন গোপন উপায়ে গড়িয়া তোলা যায় না। আমাদের মধ্যে কেই কেই—আমিও সেই অপরাধীদের একজন—সাধারণের সম্মধে বক্ততায় বলিতাম যে স্বাধীনতার সংঘর্ষ শেষ হইতে এখনও বছ বাকী এবং আমাদিগকে অদুর ভবিয়তেই বহু পরীক্ষা ও বিদ্বের সমুখীন হইতে হইবে। আমরা জনসাধার-কে নিজেদের এ, এত রাখিতে উপদেশ দিতাম বলিয়া আমাদিগকে যদ্ধের গুজব স্প্রিকারী বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে। কিন্তু কার্যাতঃ আমাদের মধাশ্রেণীর কংগ্রেদকর্মীরা বাস্তব ঘটনার প্রতি উদাসীন্ত প্রকাশ করিতেন। এবং তাঁহারা আশা করিতেন যে, যে কোন প্রকারেই হউক সংঘর্ষ আর হইবে না। লওনে গান্ধিজীর উপস্থিতির ফলে সংবাদপত্তের

পাঠকশ্রেণীর মন বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট ইইয়াছিল। তথাপি দেশের শিশ্দিত সম্প্রদায়ের নিরপেক্ষতা সত্তেও ঘটনার গতি অগ্রসর ইইল, বিশেষ ভাবে বাঙ্গলা, সীমান্ত প্রদেশ ও যুক্ত-প্রদেশে নভেম্বর মাসে অনেকেই ব্ঝিতে পারিলেন যে সঙ্কট ঘনাইয়া আদিতেতে।

ঘটনার গতি দেখিয়া যুক্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ভীত হইলেন এবং যদি সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে সেজন্ত পূর্ব্ব হইতেই কতকগুলি ঘরোয়া ব্যবস্থা করি ু এলাহাবাদ কংগ্রেস কমিটি কর্ত্তক এক কৃষক সন্মিলনী আহুত হইল। সম্মেলনে পারস্পরিক আনোচনান ভিত্তি স্বরূপ একটি প্রস্তাব এই ভাবে গ্রহণ করা হইল যে, অধিকতর স্ববিধাজনক সর্ত্ত না পাইলে তাঁহারা কৃষকদিগকে थाजना वा बाजव वस बाधिवाब উপদেশ দিবেন। এই প্রস্তাবে প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট মহা বিরক্ত হইলেন এবং ইহাতে সন্ধির সর্ভ ভঙ্গ করা হইয়াছে এই অজুহাত দেখাইয়া আমাদের সহিত আর কোন আলাপ খালোচনায় অসমত হইলেন। এদিকে উহাই আবার প্রতিক্রিয়া মূথে ঝটিকার পূর্ব্বাভাস মনে করিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেসে নিজেদের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। এলাহাবাদে আর একটি কৃষক সম্মেলনে পূর্ব্বাপেকা দৃঢ় ও মিলিত ভাবে আর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কুবকদিগকে অধিকতর স্থবিধাজনক সন্ত না পাইলে খাজনা বন্ধ রাখিবার উপদেশ দেওয়া इहेल। किन्नु এ পর্যান্ত "থাজনা বন্ধ" আন্দোলন করা হয় নাই, বরং "ক্যায়্য থাজনা" প্রদানের আন্দোলন করা হইয়াছিল। এবং আমরা কথাবার্ত্তা চালাইবারই প্রস্তাব করিতেছিলাম, যদিও প্রতিপক্ষ জাঁক দেখাইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। এলাহাবান প্রস্তাবে যদিও জমিদার এবং প্রজা সকলের ক্থাই সমান ভাবে উল্লেখ ছিল, কিন্তু আমরা জানিতাম কার্য্যতঃ ইহা রায়ত এবং ছোট জমিদারেরাই মান্ত করিবে।

১৯০১-এ নভেম্বর মাসের শেষে এবং ডিসেম্বরের প্রারম্ভে যুক্ত-প্রদেশের অবস্থা এইরূপ ছিল। ইতিমধ্যে বাঙ্গলা ও দামান্ত প্রদেশের ঘটনা সঙ্গীন হইরা উঠিল এবং বাঙ্গলায় এক নৃতন, ভয়ধর সর্ব্বপ্রাদী অভিক্যান্স জারী করা হইল। শান্তির পরিবর্ত্তে এই যুদ্ধের আভাদ দেখিয়া সর্ব্বত্ত এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল— গান্ধিজা কথন কিরিবেন ? যে আক্রমণের জন্ত গভর্ণমেন্ট পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ইয়া আছেন, তাহা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই কি তিনি ফিরিয়া আসিতে সক্ষম হইবেন? অথবা তিনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিবেন যে তাঁহার সহকর্মীরা কারাগারে এবং সংগ্রাম আরম্ভ হইরা গিয়াছে? আমরা সংবাদ পাইলাম, তিনি বাজা করিয়াছেন এবং বংসবের শেষ সপ্তাহে বোম্বাই উপস্থিত হইবেন। আমরা প্রত্যেক কংগ্রেসের প্রত্যেক বিশিষ্ট কর্ম্মী কি ক্রেন্ত্রীয় আফিসে কি প্রবেশে তাঁহার প্রত্যাগমন পর্যন্ত সংঘর্ষ এড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

### সন্ধির অবসান

এমন কি সংঘর্ষ আরম্ভ করিতে হইলেও তাঁহার পরামর্শ ও নির্দেশের জন্ম তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হওয়া আবেশুক। এই অসম প্রতিবাগিতার আমরা নিজেদের অসহায় বোধ করিতে লাগিলাম। আরম্ভ করিবার দায়িত্ব ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের হাতে।

80

# সন্ধির অবসান

যুক্ত-প্রদেশের কাজ লইয়া ব্যস্ত থাকা সত্তেও দীর্ঘকাল যাবং অক্যান্ত অসন্তোষের কেন্দ্র, বাঙ্গলা ও সীমান্ত প্রদেশে যাইবার জন্ম আমি উংক্টিত ছিলাম। প্রত্যক্ষভাবে অবস্থা পর্যবেশণ করা এবং পুরাতন বন্ধুদের সহিত মিলিত হওয়ার আগ্রহও ছিল, অনেকের সহিত ছুই বংসর সাক্ষাতের স্থানাগ পাই নাই। সর্ব্যোপপির ঐ প্রদেশহয়ের জনসাধারণের সাহস ও জাতীয় সংগ্রামে তাঁহাদের ত্যাগন্ধীকারের শক্তির প্রতি আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেও আমি উন্নুথ হইয়াছিলাম। সাময়িকভাবে সীমান্ত প্রদেশে প্রবেশের উপায়ছিল না, কোন খ্যাতনামা কংগ্রেপন্থীর তথায় গমন ভারত গভর্গমেন্ট অন্থ্যোদন করিতেন না; এই আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়া কলহ স্কৃষ্টির অভিপ্রায়্থ আমাদের ছিল না।

বাঙ্গলার অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই প্রদেশের প্রতি আমার গভীর আকর্ষণ সত্তেও আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। আমি অস্কৃতব করিলাম, সেখানে গিয়া নিজেকে অসহায়ই মনে করিব এবং হয়ত কোন উপকারেই লাগিব না। এই প্রদেশে কংগ্রেসপদ্বীদের ত্ই দলের দীর্ঘনী শোচনীয় কলহের দক্ষণ, বাহিরের কংগ্রেসপদ্বীরা ভয়ে দূরে সরিয়া থাকিতেন, পাছে কোন পক্ষের সহিত জড়াইয়া পড়েন। ইহা উট পাখীর আয়ুর্গোপনের নিজ্ল চেষ্টার মত হর্ম্বল নীতি। বাঙ্গলাকে আখাস ও সান্ধনা দেওয়াও হয় না, তাহার সমস্যান্তলি সমাধানেরও স্থবিধা হয় না। গান্ধিজী লণ্ডনে যাওয়ার কিছুকাল পরেই ত্ইটি ঘটনায় সহসা বাঙ্গলার প্রতি সারা ভারতের দৃষ্টি আকর্ষিত হইল। ঘটনা ত্ইটি হিজলী ও চট্টগ্রামে ঘটিয়াছিল।

• হিজলীতে বিনা বিচারে আটক ব্যক্তিদের একটি বিশেষ বন্দিশালা ছিল। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইল যে, বন্দিশালার ভিতরে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া

গিয়াছে, বন্দীরা সিপাই।দিগকে আক্রমণ করায় তাহারা গুলি করিতে থাধ্য হইয়াছে। ফলে একজন নিহত ও অনেকে আহত হইয়াছে। স্থানীয় সরকারী অম্প্রদান সমিতি অব্যবহিত পরেই ঘটনার তনন্ত করিয়া গুলিবর্ষণ ও তাহার ফলাফলের নিন্দা হইতে কারারক্ষীদের অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু দাঙ্গার বর্ণনার মধ্যে অনেক কৌত্ইলজনক ব্যাপার ছিল, ক্রমে ঘই একটি করিয়া ঘটনা প্রকাশ পাইতে লাগিল, মাহা সরকারী বিবৃতির এবং পূর্ণ তদন্তের জল্লাবী উত্থাপিত করিল। ভারতে সাধারণ সরকারী প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া, বাঙ্গলা সরকার বিচার বিভাগের উচ্চপদন্ত বাজিদের লইয়া এক তদন্ত কমিটি গঠন করিলেন। ইহা সম্পূর্ণ সরকারী কমিটি; এই কমিটির সাম্প্রাপ্রমণ প্রচার করিলেন এবং ইহাদের সিদ্ধান্ত প্রদিশালার বন্ধীদেরই দোষ অনেক বেশী এবং গুলি করা অত্যন্ত অবৌক্রিক হইয়াছে। কাজেই পূর্ব্ব প্রচারিত সরকারী ইন্তাহার একেবারেই মিথা প্রমাণিত হইল।

হিছলীর ঘটনার মধ্যে অভ্যাশ্চর্যা কিছুই ছিল না। ছুর্ভাগাক্রমে এই শ্রেণীর ঘটনা অথবা ছুর্ঘটনা ভারতে বিরল নহে। প্রায়ই সংবাদপত্তে 'জেলে হাদামার' কথা পাঠ করা যায়। সশস্ত্র ওয়ার্ডার ও প্রহ্রীরা কি আশ্চর্যা বীরবের সহিত নিরম্ভ ও অসহায় করেনীদের দমন করিয়া কেলে, তাহার বিবরণও উহাতে থাকে। হিজনীতে অভিনবত এই যে, সরকারী কমিটিই গভর্গনেও ইন্যাহারের একদেশদর্শিতা, এমন কি, ঘটনার মিথাা বির্তির কথা উদ্যাচন করিলেন। অতীতেও এই সকল সরকারী ইন্তাহারে লোকে বিশেষ ওক্তর আলোপ করিত না, এ ক্ষেত্রে ত হাতে নাতে ধরা পড়িয়া গেল।

হিন্দলীর ঘটনার পরেও সমত লারতবর্ধে জেলে অনেক "ঘটনা" ঘটবাছে। কোথাও গুলি চলিয়াছে অথবা জেল কর্মচারীরা অক্তবিধ বল প্রয়োগ বরিরাছে। বিশ্বরের বিষয় এই যে এই শ্রেণীর "জেল দাঙ্গায়" কেবল মার গরেদীরাই আহত হয়। সরকারী প্রচারিত ইন্থাহারে কয়েদীদের অনেক অপকার্যার কথা উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে দোখী সাব্যান্ত করা হয় এবং কারাকর্মচারীর নির্দোষিতা প্রতিপন্ধ হয়। তদন্তের দাবী সরাস্বি অন্বীকার করা হয় এবং বিভাগীয় তদন্তই যথেপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। হিজ্লীর ঘটনা হইতে গভর্নমেন্ট এই শিক্ষা লাভ করিলেন যে, সমাক ও নিরপেক্ষ তদন্তের বাবস্থা অত্যান্ত বিপজ্জনক এবং গভিযোজন ক্ষাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। হিজ্লীর দৃষ্টান্ত হইতে জনসাধারণের এই শিক্ষালাভ করা উচিত যে সরকারী ইন্থাহারগুলিতে প্রকৃত ঘটনার বিবরণ থাকিবে।, গভর্নমেন্ট জনসাধারণকে যাহা বিশ্বাস্থ করিতে বলিবেন ভাহাই থাকিবে।

## সন্ধির অবসান

চট্টগ্রামের ব্যাপার আরও গুরুতর। এক জন টেরোরিষ্ট কোন মুসলমান পুলিশ ইনস্পেক্টারকে গুলী করিয়া হত্যা করে, তারপর যাহা ঘটিল তাহাকেই হিন্দু মুদ্রমান দাঙ্গা বলিয়া অভিহিত করা হইল। যাহা হউক, আসলে ইহা সচরাচর অমুষ্ঠিত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং উহার গুরুত্বও অধিক। টেরোরিষ্টদের কার্যোর সহিত সাম্প্রদায়িকতার কোন সম্পর্ক নাই ইহা সর্ব্যজনবিদিত; পুলিশ কর্মচারীই তাঁহাদের লক্ষ্য, সে হিন্দুই হউক, মুসলমানই হউক কিছু যায় আদে না। তথাপি ইহা সত্য যে, পরে হিন্দু भूमनगारन माम्ना इरेबािहन। त्कन रेश घरियाहिन, रेशत कि कांत्र हिन তাহা কথনও স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয় নাই, যদিও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা অনেক গুরুত্ব অভিযোগ উপস্থিত কবিষাছি: নন। এই দান্ধার একটি বিশেষত্ব ছিল। অক্সান্ত শ্রেণীর ব্যক্তিরা, এংলো-ইণ্ডিয়ানগণ, প্রধানতঃ রেল কর্মচারী এবং গভর্গমেন্ট কর্মচারীরাও ব্যাপকভাবে প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়াছিল বলিয়া প্রকাশ। জে, এম, সেনগুপ্ত এবং বাঞ্চলার অক্যান্ত বিখ্যাত নেতারা চট্টগ্রামের ঘটনা সম্বন্ধে কতকগুলি নির্দিষ্ট অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তদস্তের मार्ची कतिग्राছित्नन ; अग्रुश ठाँशात्मत नात्म मानशानित मामला कता रुषेक, ইহাও বলিয়াছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেন্ট কোনটাই করিলেন না।

চট্টগ্রামের এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনার মধ্যে তুইটী বিপজ্জনক সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভাবিবার অনেক কিছু আছে। বহু দিক হইতে বিচার করিয়া টেরো-রিজন বে নিন্দার্হ, তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। এমন কি, আধুনিক বৈপ্লবিক কর্ম-কৌশলের মধ্যেও উহার স্থান নাই। কিন্তু আকস্মিক সাম্প্রদায়িক হিংসা-নাঁতি ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িতে পারে, উহার এই সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিলে আমি বিশেষভাবে ভাঁত হই। আমি একজন "নিরীহ হিন্দু" নহি एर, हिःमा प्रतिशा ७ स्र भारेत । यिष्ठ आमि निक्तरहे हेरा भएन कित ना, কিন্তু আমি জানি যে, ভারতে অনৈক্য ও আত্মকলহের বহুতর কারণ বিদ্যুমান এবং এখানে ওখানে অনুষ্ঠিত হিংসা-নীতির ফলে ঐগুলি প্রবল হইবে। ইহাতে ঐক্যবদ্ধ ও স্বশৃঙ্খলিত জাতিগঠনকার্য্য অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিবে। হখন লোকে ধর্মের নামে অথবা বেহেন্ডে স্থান সংগ্রহ করিবার জ্ঞা নরহত্যা করে, তথন তাহাদিগকে টোরোবিজম সংশ্লিষ্ট হিংসা-নীতিতে অভ্যন্ত করিয়া তোলা অত্যন্ত বিপজ্জনক। রাজনৈতিক ত্যাকাণ্ডও মন্দ ; কিন্তু রাজনৈতিক টেরোরিষ্টকে ঘক্তিতর্ক দারা বুঝাইয়া অন্ত পথে আনা যাইতে পারে, কেন না তাহার উদ্দেশ্য একান্ত পার্থিব এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় উদ্দেশ্রেই সে চালিত হয়। পক্ষান্তবে, ধর্মের জন্ম নরহত্যা অধিকতর মন্দ। কেন না ইহার সহিত সম্পর্ক পরলোকের এবং এই শ্রেণীর ঘটনায় যুক্তি

তর্কের অবতারণা করিবার চেষ্টাও ব্যা। এই দ্বিধি হত্যাকাণ্ডের মধ্যে পার্থকা এত হক্ষ যে, সময় সময় উহা অন্তহিত হয় এবং রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড দার্শনিক ব্যাখায় প্রায় ধ্রমধ্যেশকোন্ত ব্যাপারে পরিণত হয়।

একজন টোরোরিষ্ট কর্তৃক চট্টগ্রামে পুলিশ কর্মচারী হত্যা এবং করার পরবর্তী ঘটনাগুলি উজ্জল অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিল যে, টেক্তেইদের কার্যপ্রণালীর মধ্যে কত বিপজ্জনক সন্থাবনা লুকায়িত আছে এবং ভারতের করার ও স্বাধীনতার ইহা কি বিপুল অনিষ্ট সাধন করিতে পারে! ইহার পরবর্তী প্রতিশাবমূলক কার্যগুলি হইতে আমরা দেখিলাম যে, ভারতে কাঙ্গিন্ত পদ্ধতির উদ্ভব হইয়াছে। ইহার পর এই শ্রেণীর প্রতিশোধমূলক অন্তাল দৃষ্টাস্ত হইতে, বিশেষভাবে বাঙ্গলা দেশের ঘটনাগুলি হইতে বুঝা নিয়াছে যে, ইউরোপীয়ান ও এংলো-ইওিয়ান সম্প্রদায়ে কাঙ্গিত মনোভাব নিশ্চিজরূপে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। রুটিশ সামাদ্যবাদের উপর নিউরশীল কতকগুলি ভারতীয়ও ঐ ভাবে অন্তপ্রাণিত হইয়া পড়িয়াছিল।

ইহা আশর্ষ্য যে, টোরোরিষ্টগণেরও, অস্ততঃ তাহাদের অনেকের দৃষ্টিভঙ্গীও এই শ্রেণীর ফাসিস্ত ভাবাপন্ন, তবে ইহার প্রকৃতি বতম। তাহাদের জাতীয় ফাসিজ্ম ইউরোপীয়ান, এংলো ইওিয়ান ও কতকগুলি উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয়ের সামাজানীতিক কাসিজমের বিব্যোধী।

১৯০১-এর নভেম্ব মাসে আমি কয়েকদিনের জন্ম কলিকাতা গিয়াছিলাম। এই কয়দিন আমার উপর অতাস্ত কাজের চাপ পড়িয়ছিল। ব্যক্তিবিশেষের সহিত দেখা গুনা, বিভিন্ন দলের সহিত ঘরোরা বৈঠক ছাড়াও আলি কতকগুলি জনসভায় বক্তৃতা করিয়াছিলাম। এই সকল সভায় আমি টেগেবিলম-এর প্রশ্ন আলোচনা করিয়া পেগাইয়াছিলাম। এই সকল সভায় আমি টেগেবিলম-এর প্রশ্ন আলোচনা করিয়া পেগাইয়াছিলাম। এই সকল সভায় আমি টেগেবিলম-এর প্রশ্ন আলোচনা করিয়া পেগাইয়াছিলাম। যে, ভারতের স্বাধীনভার পক্ষেইচা কত অভায় নিক্ষল ও মনিষ্টকর। আনি টোরারিষ্টদের গালাগালি করি নাই, কিছা আমাদের এক শ্রেণীর স্বদেশবাদীর ক্যাসনের অক্সকরণ করিয়া ভায়াদিগকে কাপ্রক্রমা বা "ভীক্ত"ও বলি নাই। এ কথা তাঁহারাই বলেন যাহারা হংসাহদিক কাজ করিবার কি নিজেকে বিপন্ন করিবার প্রস্লোভন সর্ব্বদাই জয় করেন। যে নর কিংবা নারী সর্ব্বদা নিজের জীবনকে বিপন্ন করিভেছে, তাহাকে বিপন্নক্রমা বা 'ভীক্তা' বলা আমার মতে অত্যন্ত নির্ব্বন্ধিতা। যে ব্যক্তি নিজে কিছু করিতে পারে না অপচ দূর হইতে চাংকার করে, সেই নিরীহ সমালোচককে তাহার। প্রতিক্রিয়ার মুবে ঘুলাই করিয়া থাকে।

আমার কলিকাতার অবন্ধিতির সর্বশেষ সন্ধায় টেশনে যাইবার কিছুকাল পূর্বের ভূইজন বৃষক আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। তাহাদের বয়স ২০-এর বেশ হুইবে না, তাহাদের বিবর্ণ মুখমগুলে উলেগের চিঞ্চ, চক্ষ্পুলি

### সন্ধির অবসাম

উজ্জন। আমি তাহাদের চিনিতাম না; কিন্তু শীন্ত্রই তাহাদের আগমনের কারণ বুনিতে পারিলাম। আমার টেরোরিট হিংসা-নীতির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্যে তাহারা জোল প্রকাশ করিল। তাহারা বলিল যে, ইহাতে যুবকদের চিত্রে অতাস্ত গারাপ পারণ। হইতেছে এবং তাহারা আমার এই অনধিকার চর্চ্চা কিছুতেই সহু করিবে না। আমরা কিয়ৎকাল তর্ক করিলাম, আমার যাত্রার সময় নিকটবতী বলিয়া অতি তাড়াতাড়ি কথা শেষ করিতে হইল। কথায় কথায় আমাদের কণ্ঠস্বর উদ্ধ এবং মেজাজ রুক্ষ হইয়া উঠিল। আমি তাহাদের কয়েকটা কড়া কথা শুনাইয়া দিলাম। বিদায়ের প্রাক্কালে তাহারা আমাকে বলিয়া গেল যে, যদি ভবিয়তে আমি এই প্রকার হুর্ব্যবহার করিতে থাকি, তাহা হইলে অয়ায়কে তাহারা যে ভাবে শিক্ষা দিয়াছে আমাকেও তদ্ধপ শিক্ষা দিবে।

কলিকাতা ত্যাগ কনিবার পর রাত্রে ট্রেনের বার্থে শুইয়া শুইয়া আমার মনে দেই বালকগরের উত্তেজিত মুখ ছুইটা ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। জীবনের প্রাচ্ধ্য ও স্বায়্পুঞ্জ তাহাদের ছিল; ইহারা যদি সত্য পথে চলিত, তাহা হুইলে কত ভাল কাজ হুইতে পারিত। অভিজ্বত এবং কতকটা রুচ্ছাবে তাহাদের সহিত কথাবার্তার জন্ম আমি ছুঃখ বোধ করিলাম; মনে হুইল, তাহাদের সহিত দীর্ঘকাল আলোচনার স্থ্যোগ পাইলে সম্ভবতঃ আমি তাহাদের ব্ঝাইতে পারিতাম যে, তাহাদের উৎসাহপূর্ণ তরুণ জীবনের সার্থকতার অন্য পথও আছে। ভারতবর্ষের উন্নতি ও স্বাধীনতার সেই সকল পথেও সেবা ও আত্মোৎসর্গর স্থযোগের অভাব নাই। কয়ের বংসর পরে এখনও তাহাদের কথা আমার মনে পড়ে। আমি তাহাদের নাম খুঁজিয়া পাই নাই, তাহারা কোথায় আছে তাহাও জানি না। এবং সময় সময় বিস্থিত হুইয়া ভাবি, হয় তাহারা মৃত, নয় আন্দামানের কোন 'সেলে' কাল কর্তন করিতেছে।

ভিদেষর মৃাস। এলাহাবাদে দ্বিতীয় রুষক সম্মেলন হইয়া পেল। আমার পুরাতন সহক্ষী হিন্দুস্থানী সেবাদলের ভক্টর এন, এস, হাদ্দিকারের নিকট প্রদন্ত পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমি তাড়াতাড়ি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে যাত্রা করিলাম। সেবাদল স্বতম্ব প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহারা জাতীয় আনোলনের স্বেচ্ছাসেবক এবং কংগ্রেসের সৈল্প দল। যাহা হউক, ১৯৩১-এর গ্রীম্মকালে কংগ্রেসের কার্যাকরী সমিতি হিন্দুস্থানী সেবাদলকে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অংশরূপে গ্রহণ করিয়া ইহাকে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক বিভাগে পরিণত করিল। আমার ও হাদ্দিকারের উপর ইহার ভার অপিত হইল। দলের প্রধান কার্যালয় কর্ণাটক প্রদেশের ছবিলীতেই রহিল এবং হাদ্দিকার আমাকে দল সম্পর্কিত কতকণ্ডলি কার্যা পরিদর্শনেণ জন্ম আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কয়েক দিন আমি কর্ণাটকের নানাস্থানে ভ্রমণ করিলাম এবং স্ব্বিত্রই জনসাধারণের

२२

অসীম উৎসাহ দেখিয়া বিশ্বিত হইলাম। ফিরিবার পথে আমি সামরিক আইনের জন্ম বিথ্যাত শোলাপুর পরিদর্শন করিয়া আসিলাম।

কর্ণাটক ভ্রমণ আমার নিকট বিদায় অভিনন্দনের অন্তর্গানের মত হইয়াছিল। আমার বক্ততাগুলিতেও শেষ সঙ্গীতের স্থরের রেশ দেখা দিত, তাহার মধ্যে উন্নাদনা থাকিলেও আমার আশঙ্কা হয়, সঙ্গীতের মাধুর্যা ছিল না। যুক্ত-প্রদেশ হইতে নিশ্চিত ও স্পষ্ট সংবাদ আসিল যে, গভর্ণমেন্ট আঘাত করিয়াছেন এবং অতি কঠিন আঘাত করিয়াছেন। এলাহাবাদ হইতে কর্ণাটকে যাইবার পথে আমি কমলাকে লইয়া বোদাইয়ে গিয়াছিলাম। দে পুনরায় পীড়িতা হইয়াছিল বলিয়া বোমাইয়ে আমাকে তাঁহার চিকিৎসার বাবস্থা করিতে হইয়াছিল। এই বোম্বাইতেই, এলাহাবাদ হইতে আমাদের আগমনের অব্যবহিত পরেই আমরা জানিতে পারিলাম, ভারত গভর্ণমেন্ট যক্ত-প্রদেশের জন্ম এক বিশেষ অভিন্যান্স জারী করিয়াছেন। তাঁহারা গান্ধিজীর আগমনের জন্ম অপেক্ষা না করাই স্থির করিয়াছিলেন, যদিও তথন তিনি সমূদ্রে জাহাজে আছেন এবং শীঘ্রই বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। যদিও অভিক্যাসটি ক্রয়ক আন্দোলন উপলক্ষেই জারী হইয়াছিল, তথাপি ইহার গ্রারাগুলি এত ব্যাপক, সর্ব্বগ্রাসী বে, সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক ও জনসাধারণের কাজ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এমন কি, ইহাতে সন্তান-সন্ততির অপরাধে পিতামাতা ও অভিভাবকদিগেরও শান্তির वावज्ञा इटेन-श्राठीन वाटेरवलीय श्रवात श्रनतात्रि ।

এই সময় আমরা রোমে 'গান্ধিন্ধীর সহিত সাক্ষাংকারের বর্ণনা' বলিয়া 'জিওর্ণালে দা' ইতালীয়া'য় প্রকাশিত একটি বিবরণ পাঠ করিলাম। রোমে এই শ্রেণীর বিবৃতি তিনি দিতে পারেন, ইহাতে আমরা আশ্চর্যা হইলাম; কেন না, ইহা তাঁহার স্থপরিচিত মতবাদ হইতে পৃথক্। গান্ধিজা প্রতিবাদ করিবার প্রেইই আমরা উহার শন্ধবিদ্যাস এবং রচনাভঙ্গী পরীক্ষা করিয়া বৃত্তিতে পারিলাম যে, প্রকাশিত বিবৃতি তাঁহার নহে। আমাদের মনে হইল, তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা বছল পরিমাণে বিকৃত করা হইয়াছে। তাহার পর তিনি ভীত্র প্রতিবাদ করিলেন এবং একটা বিবৃতি দিলা জানাইলেন যে, রোমে কাহারও সহিত তাঁহার ঐরপ আলোচনা হয় নাই। স্পাই বৃক্ষা পেল যে, কোন বাজিত তাঁহার শব্দিত এই চাতুরী করিয়াছে। কিন্তু আমরা দেথিয়া আশ্চর্যা হইলাম যে, ব্রিটিশ সংবাদপত্র এবং জননেতাগণ তাঁহার কথা বিশ্বাস করিলেন না এবং অতান্ত অবজ্ঞার সহিত তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতে লাগিলেন। ইহাতে আমরা আহত ও ক্রন্ধ হইলাম।

কর্ণটিক ভ্রমণ ত্যাগ করিয়া আমি এলাহারাদে ফিরিবার জন্ম ব্যগ্র হইর। উঠিলাম। আমার যুক্ত-প্রদেশে গিয়া সহক্ষীদের পার্ষে দণ্ডায়মান হওয়া

# সন্ধির অবসান

উচিত। যথন গৃহে তুর্দ্ধিব উপস্থিত, তথন দূরে সরিয়া থাকা অত্যন্ত যন্ত্রণাপ্রদ ! যাহা হউক কর্ণাটকের নির্দ্দিষ্ট কাজ আমাকে শেষ করিতেই হইবে। আমি বোখাইয়ে ফিরিয়া আসিবার পর ক্ষেকজন বন্ধু আমাকে গান্ধিজীর আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দিলেন। তাঁহার আগমনের ঠিক এক সপ্তাহ বিলম্ব ছিল। কিন্ত ইহা অসম্ভব। এলাহাবাদ হইতে পুরুবোত্তমদাস ট্যাওন ও অক্যান্তের প্রেক্ তারের থবর আসিল। তা ছাড়া, এই সপ্তাহেই এটোয়ায় আমাদের প্রাদেশিক সম্মেলনের অনিবেশনের দিন নির্দিষ্ট ছিল। কাজেই আমি এলাহাবাদ যাত্রা এবং ছয়দিন পরে পুনরায় বোখাইয়ে ফিরিবার সম্বন্ধ করিলাম। যদি আমি মৃক্ত থাকি, তাহা হইলে তথন আমি গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ এবং কার্যকরী সমিতির সভায় বোগাদান করিতে পারিব। কমলাকে গোগাশানের রাখিয়া আমি বোখাই পরিত্যাগ করিলাম।

আমি এলাহাবাদ পৌছিবার পূর্ব্বেই চিওকী ষ্টেশনে আমার উপর নৃতন অভিতাস অনুসারে এক ভুকুমনামা জারী করা হইল। এলাহাবাদ ষ্টেশনে পুনুরায় ঐ তুকুমনামাই আমার উপর জারী করার চেষ্টা হইল। আমার বাড়ীতে তৃতীয় ব্যক্তি আদিয়া তৃতীয়বার ঐ চেষ্টা করিলেন। এই আদেশপত্রে কোন বিপদের ইঞ্চিত ছিল না। আমার উপর হুকুম দেওয়া হুইল যে, আমি এলাহাবাদ মিউনিসিপালিটির সীমার বাহিতে বাইতে পারিব না. কোনও সাধারণ সভা-সমিতিতে বা অন্নষ্ঠানে যোগ দিতে পারিব না, বক্ততা করিতে পারিব না, সংবাদপত্রে বা পুন্তিকায় কিছু লিখিতে পারিব না ইত্যাদি ও প্রভৃতি। আমি দেখিলাম, তাসাদ ক শেরোয়ামী ও অন্তান্ত সহকল্মীদের উপরও অত্তরপ আদেশ জারী হইয়াছে। প্রদিন প্রভাতে আমি জিলা ম্যাজিষ্টেটের নিকট ( যিনি আদেশপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন ) হুকুমনামা প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া এক পত্র দিলাম এবং তাঁহাকে জানাইয়া দিলাম যে, আমি কি করিব না করিব, সে সম্বন্ধে তাঁহার হুকুম মত চলিতে প্রস্তুত নহি। আমি সাধারণভাবে সাবারণ কাজ করিয়া যাইব এবং ইতিমধ্যে আমাকে বোম্বাই গিয়া মিঃ গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে এবং সম্পাদক হিসাবে আমাকে কাৰ্য্যকরী সমিতির সভায় যোগ দিতে হইবে।

এক নৃতন সমস্যা দেখা দিল। ঐ সপ্তাহে এটোয়ায় আমাদের প্রাদেশিক সন্মেলনের দিন নিন্দিষ্ট ছিল। গান্ধিজার আগমন দিবসে, গভর্গমেণ্টের সহিত সংঘর্ষ না ঘটে, এইজন্ম আমি উহা স্থাসিত রাখিবার প্রস্তাব করিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু আমার এলাংগ্বাদে উপস্থিতির পূর্কেই আমাদের সভাপতি শেক্ষোনী যুক্ত-প্রদেশের গভর্গমেণ্টের নিকট হইতে এক বার্ত্তা পাইয়াছিলেন, তাহাতে গভর্গমেন্ট জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, সম্মেলনে কৃষক সমস্যা ঘালোচিত

হইবে কি না। যদি হয়, তাহা হইলে তাঁহারা সন্দেলন বন্ধ করিয়া দিবেন। যে বিষয় লইয়া সমস্ত প্রদেশ উত্তেজিত, সেই ক্লমক সমস্তা আলোচনা করাই সন্দেলনের মুখ্য উদ্দেশ ছিল। সন্দেলন আহ্বান করিয়া তাহাতে ঐ বিষয় আলোচনা না করা অযৌক্তিক এবং আত্মপ্রতারণা নাত্র। যে কোন কারণেই হউক, আমাদের সভাপতি বা অন্ত কাহারও সন্দেলনের আলোচনা সীমাবদ্ধ করিবার অধিকার ছিল না। গভর্গমেন্ট ভীতি প্রদর্শন না করিলেও আমরা সন্দেলন স্থগিত রাখিবার ইচ্ছাই করিয়াছিলাম কিন্ধ এই ভীতিপ্রদর্শনের ফল অন্তর্জপ হইল।

আমাদের মধ্যে অনেকেই এই ব্যাপারে অসহিন্দু হইয়৷ উঠিলেন, গভর্পমেণ্টের নির্দেশ মন্ত চলা, কোনদিক দিয়াই ক্ষচিকর মনে হইল না। দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা আমাদের গর্ম পরিপাক করিয়৷ ফেলিলাম এবং সম্মেলন স্থগিত বহিল। গভর্পমেণ্ট পক্ষ হইতে আরম্ভ হইলেও আমরা গান্ধিজীর আগমন পর্যান্ত, যে কোন ত্যাগ ও কতি স্থীকার করিয়াও সংঘর্ষ এড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। তিনি আসিয়া হাল ধরিতে অক্ষম হইবেন, এমন অবস্থা স্থাষ্টি করা আমাদের আদে ইচ্ছা ছিল না। আমরা প্রাদেশিক কনফারেকা স্থগিত রাথা সত্তেও, পুলিশ ও সৈক্তদল লইয়া এটোয়ায় খুব আড্মর করা হইল, ক্ষেকজন একক প্রতিনিধিকে গ্রেফ্ তার করা হইল, স্থেদশী প্রদর্শনী সৈল্লেল দথল করিল।

২৬শে ভিদেশর প্রভাতে আমি ও শেরোয়ানী বোদাই বারার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। যুক্ত প্রদেশের অবস্থা জাত হইবার জন্ত কার্যকরা সমিতি বিশেষ ভাবে শেরোয়ানীকে আহ্বান করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ সহর পরিতাগি না করিবার হুকুমনামা আমাদের উভয়ের উপরই জারী ছিল। এলাহাবাদের পল্লী অঞ্চলে ও যুক্ত-প্রদেশের অন্যান্ত জিলায় পাজনা ও কর বন্ধ মানেনান বন্ধ করিবার জন্মই বিশেষভাবে ঐ অভিন্তান জারী হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশ গর্ভাবিদের আমাদিগকে পল্লী অঞ্চলে বাইতে দিবেন না, ইহা আমারা সহজেই ব্ঝিলাম। কিন্তু বোদাই সহরে গিয়া আমারা যে কৃষক আন্দোলন করিব না, ইহাও স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় এবং অভিন্তান্দের উদ্দেশ্য যদি কৃষক আন্দোলনাই হইতে, তাহা হইলে আমাদের যুক্ত-প্রদেশ হইতে প্রস্তান তাঁহারা আনন্দিতই হইতেন। অভিন্তান্ধ জারী হইবার পর হইতে আমারা সংঘর্ষ এড়াইয়া আম্বান্ধর নীতিই অবলম্বন করিয়াছিলাম। ব্যক্তিগতভাবে আদেশ অমান্তের তুই চারিটি দৃষ্টান্ত অবল্য ছিল। যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেম ক্ষিটি, গতর্গনেটের মহিত সংঘর্ষ এড়াইতে অথবা স্থানিত রাথিবার জন্ম অন্তঃ তথ্নকার মত চেষ্টা করিয়াছিল, ইহাও স্পষ্ট। শেরোয়ানী ও আমি এই সকল বিষয় লইয়া গাছিলী

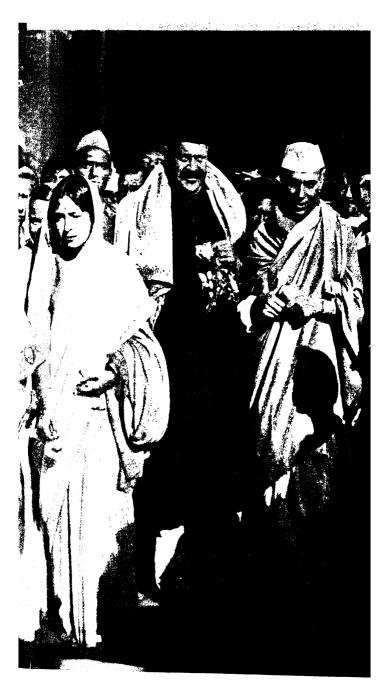

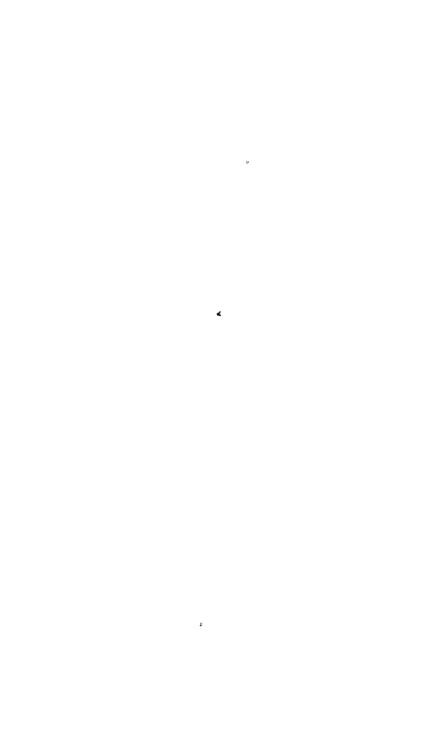

# গ্রেফ্ভার, বাজেয়াপ্ত, অর্ডিক্যান্স

ও কার্যকরী সমিতির সহিত পরামর্শ করিবার জন্মই বোদাই যাত্রার উচ্ছোগ করিলাম; কেন না, কেহই জানিত না—আমি তো নিশ্চয়ই জানিতাম না যে, তাঁহারা কি সিদ্ধান্ত করিবেন।

এই সকল বিবেচনা করিয়া আমি ভাবিবাছিলাম বে, আমাদিগকে বোষাই বাত্রার অন্তমতি দেওরা হইবে। অস্ততঃ এই ক্ষেত্রে অস্তরীপের তথাকথিত আদেশ অমান্ত গভর্নমেন্ট সহ্ করিবেন। কিন্তু ইহাতে আমার অস্তরাত্মা দায় দিল না।

সকালবেলায় ট্রেনে বিদিয়া সংবাদপত্রে পাঠ কবিলাম, সীমান্ত প্রদেশে নৃতন অভিতাপ জারী হইয়াছে, এবং আবছল গজুর থা, ডাঃ থা সাহেব প্রভৃতি গ্রেফ্ তার হইয়াছেন। হঠাৎ আমাদের ট্রেন (বোষাই মেইল) ইরাদংগঞ্জ নামে একটি ছোট ঔেশনে থামিয়া গেল, পুলিশ কর্মচারীরা আমাদের কামরায় গ্রেফ্ তার করিবার জন্ম প্রবেশ করিল। রেল লাইনের পার্থে পুলিশের কাল গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। আমি ও শেরওয়ানী সেই ক্ষন্ধার কয়েদীগাড়ীতে উঠিয়া বিদিলাম। গাড়ী আমাদিগকে লইয়া নৈনী জেলে ছুটিয়া চলিল। সেদিন প্রভাতে প্রীপ্রমাস পর্ব্ব উপলক্ষা মৃষ্টিযুদ্ধের থেলা ছিল। আমাদিগকে গ্রেফ্ তার করিবার জন্ম আগত ইংরাজ পুলিশ স্থপানিন্টেওটকে অভ্যন্ত বিষয় ও নিরানন্দ দেখাইতেছিল। আমাদের জন্ম বেচারার বড়দিনের আমেদেটা নই হইল।

আবার কারাগার!

#### 85

# গ্রেফ্তার, বাজেয়াপ্ত, অডিন্যান্স

আমাদের গ্রেফ্ তারের ছুইদিন পর গান্ধিজী বোদাইয়ে অবতরণ করিলেন এবং সমস্ত সংবাদ অবগত হইলেন। বাঙ্গলার অভিন্যান্দের কথা তিনি লণ্ডনে থাকিতেই শুনিয়ছিলেন এবং অত্যন্ত বিচলিত হইয়ছিলেন। বোদাইয়ে নামিয়া বছদিনের উপহারম্বরূপ যুক্ত-প্রদেশ ও সীমান্ত প্রদেশের অভিন্যান্দ লাভ করিলেন এবং শুনিলেন, উক্ত তুই প্রদেশের তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহক্ষীরা গ্রেফ্ তার হইয়াছেন। ভাগোর চক্র ঘুরিয়ছে, শান্তির আর কোন সন্তাবনাই নাই; তথাপি শেষবার চেষ্টা করিবার জন্ম তিনি বছলাট লর্ভ উইলিংজনের সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলেন। ন্যাদিলী হইতে তাঁহাকে জানান হইল যে, কতকগুলি সর্ত্তে দাক্ষাতের ব্যবস্থা হইতে পারে। তাহার মধ্যে এই সর্ভ ছিল যে, তিনি বাঙ্গলা, যুক্ত-প্রদেশ ও

সীমান্ত প্রদেশের নৃতন অভিক্রান্দগুলি ও তদায়ুসন্ধিক গ্রেক্তারের বিষয় আলোচনা করিতে পারিবেন না ( আমি শ্বৃতি হইতে লিখিতেছি, বড়লাটের উত্তরের প্রতিলিপি এক্ষণে আমার নিকট নাই )। যে বিষয় লইয়া সমস্ত দেশ উত্তেজিত, তাহাই যদি নিষিদ্ধ হয়, তাহা ইইলে আর কি বিষয় লইয়া গান্ধিজী ও কংপ্রেসের নেতাগণ বড়লাটের সহিত আলোচনা করিতে পারেন, তাহা কল্পনাতীত। ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল যে, কোন কথা না শুনিয়াই কংগ্রেসকে ধ্বংস করিতে ভারত গভর্গমেন্ট দৃঢ় সম্বল্প করিয়াছেন, কালকরী সমিতির পক্ষে নিকপ্রত্র প্রতিরোধ নীতি অবলম্বন ছাড়া গতাস্তর রহিল না। তাঁহারা প্রত্রেশ্ব দেশকে কর্ম নির্দেশ দিবার জন্ম ব্যগ্র ইইলেন। তথাপি আপোষের পথ গোলা রাখিয়া নিরুপত্রব প্রতিরোধের প্রস্থাব গৃহীত হইল এবং গান্ধিজী বড়লাটের সহিত দেখা করিবার জন্ম আর একবার চেষ্টা করিলেন। তিনি তাঁহার দিতীর তারে বিনা সর্ব্বে সাক্ষাং প্রার্থনা করিলেন। উত্তরে গভর্গমেন্ট গান্ধিজী ও কংগ্রেসের সভাপতিকে বন্দী করিলেন এবং সমগ্র দেশে দমননীভিকে উগ্র ও তীব্র করিয়া তুলিলেন। তুমি সংঘর্ষ চাও আর নাই চাও, গভর্গমেন্ট ব্যপ্রভাবে সেজন্ম প্রস্ত্রত।

আমরা তথন জেলে, অসংলগ্ন ও অম্পষ্টভাবে এই দকল সংবাদ আমরা পাইতে লাগিলাম। নববর্ণের জন্ম আমাদের বিচার স্থগিত ছিল বলিয়া বিচারাধীন বন্দী হিদাবে আমরা দেখা দাক্ষাতের অধিকতর স্থযোগ পাইতাম। আমরা শুনিলাম বড়লাট দেখা করিবেন কি করিবেন না, 'ইহা লইয়া তুম্ল আলোচনা চলিতেছে . যেন বর্তুমান অবস্থায় উহাই একমাত্র গুরুতর ব্যাপার।

এই সাক্ষাতের প্রশ্ন ম্থা হইয়া অন্যান্ত বাপোর চাপা পড়িবার উপক্রম হইল। কথা উঠিল, লর্ড আরুইন থাকিলে সাক্ষাতে রাজী হইতেন এবং তাঁহার সহিত গান্ধিজীর দেখা হইলে সম্প্রেমজনক মীমাংসা হইত। বাস্তব ঘটনা উপেকা করিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির এই অন্যান্ধারণ পল্লবগ্রাহিতা দেখিয়া আমি বিশ্বিত হইলাম। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও ব্রিটিশ সামাজ্যবাদ—এই ছুই চিরবিঙ্গুলক্ষের অনিবার্য্য সংঘাতের কারণ বিশ্লেখণ করিলে কি এই বুঝা যায় যে, ইলা কাহারও ব্যক্তিগত থেয়ালের উপর নির্ভ্র করে? ছুইটি ঐতিহাসিক শক্তির সংঘাত কি পরস্পরের হাল্য ও সৌজন্তে অবসান হয়? অতি গুরুতর ব্যাপারে, বৈদেশিক নির্দ্দেশ স্বেজ্ঞায় মান্ত করিয়া লইয়া ভারতের জাতীয়তাবাদ রাষ্ট্রক্ষেমে আয়হত্যা করিতে পারে না। ভারতের বিটিশ বড়লাটও জাতীয়তাবাদের এই স্পর্দ্ধিত হন্দ্ব হইতে ব্রিটিশ পার্থ রক্ষা করিবার জন্ম তাঁহাদের বিশিষ্ট উপায়ে চেষ্টা করিবেন; সে বড়লাট যিনিই হউন কিছু আসে যায় না। লই উইলিংডন যাহা করিয়াছেন, লই আরুইনকেও তাহাই করিতে হইত, কেন না তাহারা বিটিশ

# গ্রেফ্ডার, বাজেয়াপ্ত, অর্ডিক্যান্স

সাম্রাজ্যনীতির যন্ত্র মাত্র, মূলনীতির অতি ক্ষুত্র ক্ষুত্র সংশোধন বা পরিবর্ত্তন ব্যতীত, তাঁহারা আর কিছুই করিতে পারেন না। ভারতে ব্রিটিশ নীতির জক্ত ব্যক্তিবিশেষ বড়লাটকে প্রশংসা বা নিলা করা আমার মতে অত্যন্ত অযৌক্তিক, যাঁহারা ইহা করেন তাঁহারা হয় অজ্ঞ, নয় ইচ্ছা করিয়া মূল বিষয়টি এড়াইয়া যান।

১৯০২-এর ৪ঠা জানুয়ারী এক শ্বরণীয় দিবস। সমস্ত তর্ক ও আলোচনার অবসান হইল। অতি প্রত্যুবে গান্ধিজী ও কংগ্রেসের সভাপতি বল্লভভাই প্যাটেল গ্রেফ্ তার হইলেন, তাঁহাদিগকে রাজবন্দীরূপে বিনাবিচারে আটক রাখা হইল। চারিটি ন্তন অভিন্তান্ধ জারী করিয়া ম্যাজিট্রেট ও পুলিশের হাতে অপরিমিত ক্ষমতা দেওল হইল। ব্যক্তিলাধীনতা বলিয়া কিছু বহিল না, কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে যাহাকে খুসী গ্রেফ্ তার এবং যে কোন দ্রব্যু বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। সমস্ত ভারতবর্ধ যেন সামরিক শক্তিদ্বারা অবক্ষমবং প্রতীয়মান হইতে লাগিল; কোথার কিভাবে কি ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইবে, তাহার ভার স্থানীয় কর্মচারীদের উপর অপিত হইল।\*

৪ঠা জান্ত্যারী নৈনী জেলের ভিতরে যুক্ত-প্রদেশের জকরী ক্ষমতামূলক অভিক্রান্দ অন্থারে আমাদের বিচার হইল। শেরওয়ানীর ছয় মাদ সশ্রম কারাদপ্ত ও দেড়শত টাকা অর্থনপ্ত হইল; আমার ছই বংসর সশ্রম কারাদপ্ত ও পাঁচশত টাকা অর্থনপ্ত হইল। আমাদের উভয়ের অপরাধ এক, আমাদের উপর একই ভকুমনামা দিয়া আমাদের এলাহাবাদ নগরে অস্তরীপ থাকিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল; আমরা উভয়ে একতে বোপাই যাত্রা করিয়া একই ভাবে আদেশ ভঙ্গ করিয়াছি; আমাদের একসঙ্গে গ্রেফ্ তার করিয়া একই ধারায় বিচার করা হইল, তথাপি দপ্তাদেশের মধ্যে এই পার্থকা। অবশ্র একটি পার্থকা ছিল, আমি আদেশ অগ্রাহ্ম করিয়া বোপাই যাইব, ইহা পুর্কেই জিলা মাজিট্রেটকে পত্র লিথিয়া জানাইয়াছিলাম। শেরোয়ানী সেরপ কিছু করেন নাই। কিছু তাহার যাত্রার সররাও সকলে জানিত, কেন না সংক্রমণ কিছু করেন নাই। কিছু তাহার যাত্রার সররাও সকলে জানিত, কেন না সংক্রমণ কিছু করেন নাই। ইয়াছিল। দপ্তাদেশ প্রদানের অব্যবহিত পরেই শেরোয়ানী যথন বিচারক মাজিট্রেটকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, দপ্তাদেশের এই পার্থকা সাম্প্রদায়িক কারণে কিনা; তথন উপস্থিত ব্যক্তিগণ কৌতুক অস্তত্ব করিলেন এবং বিচারক অপ্রস্তত্ব হটলেন।

ওঠা জাতুয়ারীর স্মরণীয় দিবনে দেশের সর্ব্বত্র অনেক ঘটনা ঘটিল। আমাদের

<sup>\*</sup> ভারতস্চিব স্থার স্থান্টেল হোর ১৯০২-এর ২৪শে মান্ত পালামেন্টে বলিয়াছিলেন,— "আমরা যে সকল অর্ডিছাল অনুমোদন করিয়াছি, তাহা অতান্ত প্রচণ্ড ও কর্টোর তাহা আমি বীকার করি। ভারতীয় জীবনের সর্ক্রিধ কর্ম তাহার আওতায় আইদে।"

কারাগারের অদ্বে এলাহাবাদ নগরে বিশাল জনতার সহিত পুলিশ ও সৈল্যদলের সংঘর্ষ হইল, লাঠিচালনার ফলে অনেক হতাহত হইল। নিরুপদ্রব প্রতিরোধকারী বন্দীরা আসিয়া কারাগার পূর্ণ করিতে লাগিল। প্রথমে জিলার জেলগুলি পূর্ণ হইল, তাহার পর নৈনী ও অলাল দেণ্ট্রাল জেলে বন্দী আসিতে লাগিল। যথন স্থায়ী জেলগুলিতে আর স্থান সঙ্কলান হয় না, তথন কতকগুলি অস্থায়ী বন্দীনিবাস স্থাপিত হইল।

নৈনীতে আমাদের ছোট ব্যারাকে বড় বেশী লোক আসেন নাই। আমার প্রাতন বন্ধু নর্ম্মনাপ্রসাদ, রণজিত পণ্ডিত এবং আমার জ্ঞাতিলাতা মোহনলাল নেহক এখানে ছিল। একদিন সহসা আমাদের ৩নং ব্যারাকে আমার সিংহলী যুবক বন্ধু বারনার্ড আল্বিহার আসিরা উপস্থিত হইল। সে সবেমাত্র বিলাত হইতে ব্যারিপ্রারী পাশ করিয়া ফিরিয়াছে। আমার ভগ্গীর নিষেধ সত্ত্বেও মূহর্তের উত্তেজনার সে কংগ্রেসের শোভাষাত্রার যোগদান করে এবং তাহার ফলে পুলিশের কাল গাভীতে উঠিয় জেলে আসিয়াছে।

কংগ্রেস বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত হইল—কার্যাকরী সমিতি হইতে প্রানেশিক, জিলা, তালুক, সর্ববিধ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত হইল। তাহা ছাড়া, কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ঠ বা সহাত্ ভূতিসম্পার কিংবা অগ্রগানী বহুতর কৃষক-সভা, প্রজা সমিতি, যুবক-সমিতি, ছাত্র-সভ্য, প্রগতিশীল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, জাতীয় বিশ্ববিভালয় ও ফুল, হাসপাতাল, স্বনেশী ভাওার, বাায়ামশালা, পুস্তকাগার কত যে বে-আইনী ঘোষিত হইল, তাহার ইয়তা নাই। ইহার তালিকা স্থলীয়, প্রত্যেক প্রদেশে এই বে-আইনী ঘোষিত প্রতিষ্ঠান ওলির সংখ্যা কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলনের গৌরব ঘোষণাই কবিল।

আমার প্রী বোদাই-এ রোগশ্যায় শায়িতা, তিনি নিরুপদ্রব প্রতিবোধ আন্দোলনে যোগ দিতে পারিলেন না বলিয়া ছঃথ করিতে লাগিলেন। আমার মাতা ও ভগ্নীন্বর উৎসাহের সহিত আন্দোলনে যোগ দিলেন। শীত্রই আমার ভগ্নীন্বর প্রত্যেকে এক বংসর করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও জেলে প্রেরিত হইল। কারগোরে নবাগতদের নিকট এবং জেলে আমাদের যে সাপ্তাহিক পত্রিকা পড়িতে দেওরা হইত, তাহা হইতে আমরা বাহিরের কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম। আমরা বাহিরের ঘটনা অনুমান ও কল্পনা করিতাম মাত্র, কেন না সংবাদপত্র ও সংবাদ সরব্বাহেনারী প্রতিষ্ঠানের উপর কঠোর নীতি অবলম্বিত হইয়াছিল। প্রের অর্থান্ড ও বাজেয়াপ্ত ভীতি দ্বারা আন্দোলন সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। কোন কেনে প্রদেশে বন্দী অথবা কারাদণ্ডিত ব্যক্তির নাম পর্যান্ত প্রকাশ করাও দওনীয় হইয়াছিল।

•

এই ভাবে বাহিরের সংবাদ হইতে বিচ্ছিন্ন হইরা আমরা নৈনী জেলে বিসিয়া নানাভাবে সময় কাটাইতাম। চরকায় স্থতাকাটা, লেগপেড়া, কোন বিষয়ে আলোচনা প্রভৃতি চলিত; কিন্তু সব সময় এক চিন্তা থাকিত—কারা-প্রাচীরের বাহিরে কি ঘটিতেছে। আমরা বিচ্ছিন্ন হইয়াও আলোলনের সহিত জড়িত ছিলাম। সময় সময় আমরা প্রত্যাশায় অধীর হইতাম, কথনও বা কোন ভূলক্ষটির জন্ত কুদ্ধ হইতাম এবং ফুর্বলতা ও স্থুলকচি দেখিয়া বিরক্ত হইতাম। কথনও বা অত্যন্ত অনাসক্ত হইয়া পড়িতাম এবং বাঁর ও অস্থতেজিত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতাম, এই বিশাল শক্তি-সংঘাত ও বৃহৎ পেষণ্যয়ের মধ্যে ব্যক্তিগত ক্রটী ও দৌর্বলা কত তৃত্ত। আমি বিশ্বিত হইয়া আগামী দিনের কথা ভাবিতাম, এই সংঘর্ষ-সংঘাত, এই কল-কোলাহল, এই ছঃসাহসী উৎসাহ, এই নিষ্ঠর দমননীতি ও মুন্য কাপুক্ষবতা—ইহার পরিণাম কি ? আমরা কোথায় চলিয়াছি ? ভবিয়ৎনেপ্রোর ব্যনিকায় আবৃত। ভবিয়্যৎ আবৃত, মন্দ কি ! বর্ত্তমানের উপরেও অস্প্রতার আব্রণ। কিন্তু আমি নিশ্চয় করিয়া জানি, কি বর্ত্তমান কি ভবিয়্যৎ—সংঘ্র, ছঃপ, আত্মতার্গ আমাদের নিত্য সঞ্চী।

"ঐ সমতল ক্ষেত্রে কলা পুনরায় সংগ্রাম আরত হইবে; জানগাস পুনরায় শোলিতে অয়ৢরঞ্জিত হইবে। হেক্টর ও আজারা পুনরায় আবিভৃতি হইবেন; , হেলেন প্রাচীরের উপর আসিয়া সে দৃশা দেখিবেন।"

"তথন আমরা হয় ছায়ায় বিশ্রাম করিব, নয় সংগ্রামের মধ্যে দীপামান হইয়া উঠিব। অন্ধ আশা ও অন্ধ নৈরাশ্যের মধ্যে আমাদের মন ছলিতে থাকিবে; কল্পনা করিব, আমাদের এই জীবনদান কি সম্পদ আনিবে, তাহা আমরা কথনও জানিতে পারিব না।" \*

### 8६

# আত্মপ্রচারের ধূম

১৯০২ নালের প্রথম কয়েক মাস ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে এক অতি আশ্চর্য্য আত্মপ্রচারের ধূম পড়িয়া গেল। ছোট ও বড় সকলশ্রেণীর সরকারী কর্মচারীরা চাঁথকার করিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন যে, তাঁহারা কত শান্তিপ্রিয় ও ধান্মিক, আর কংগ্রেস কত পাপী, কত কলহপ্রিয়। তাঁহারা চাহেন গণতন্ত্র, আর কংগ্রেস চাহে ডিক্টেটরী। কংগ্রেসের সভাপতিকে কি ডিক্টেটর বলা হয় না ? মহৎ উদ্দেশ্য

<sup>\*</sup> মাাথ আৰ্ণিন্ড।

সাগনের উৎসাহে তাঁহারা অভিন্তান্স, ব্যক্তিস্বাধীনতাহরণ, সংবাদপত্র ও ছাপাথানা দলন, বিনাবিচারে আটক্, টাকাকড়ি ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং দৈনন্দিন আরও অনেক ঘটনা,—এই সকল তুচ্ছ ঘটন। একেবারেই ভূলিয়া গেলেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল প্রকৃতিও তাঁহারা ভূলিয়া গেলেন। গভর্গমেন্টের মন্ত্রিগধ (আমাদেরই স্বদেশবাসী) ক্রমে মূথর হুইণা উঠিলেন। বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন যে, কংগ্রেসের লোকেরা যথন কারাগারে বিস্থা নিজের স্বার্থের দিকে দেখিতেছেন, তথন তাঁহারা মাসে অতি সামান্ত কয়েক সহস্র মূলা বেতন লইয়া জনসাধারণের হিতের জন্ত ওকতর পরিশ্রম করিতেছেন। অধন্তন মাজিট্রেটেরা আমাদের ওক্ত দন্ত দিয়াই ক্লান্ত হুইতেন না, বায়দান প্রসঙ্গে আমাদের বক্তৃতা জনাইতেন কখনও বা কংগ্রেস বা তৎসংশ্লিষ্ট বাক্তিবর্গের নিন্দা করিতেন। এমন কি স্থার স্থামূরেল হোর পর্যান্ত ভারত সচিবের মহিমান্থিত পদে অধিষ্ঠিত হুইয়া ঘোষণা করিলেন যে, কুকুর চীৎকার করিলেও সার্থবাহ উট্রদল অগ্রসর হুইবে। তিনি সাম্যান্ত ভাবে ভূলিয়া গিয়াছিলেন যে, কুকুরগুলি স্বাই জেলে আবদ্ধ, স্থোন হুইতে চীৎকার করা সহজ নয় এবং যাহারা বাহিরে আছে, তাহাদের মূথও উক্তম্বপ্র বন্ধ

সর্বাধিক আশর্যা এই যে, কানপুর সাম্প্রদায়িক দান্ধার সমস্ত অপবাদ কংগ্রেসের স্কন্ধে নিক্ষেপ করা হইল। সেই ভয়াবহ পৈশাচিক দান্ধার নিষ্ঠুর অন্তর্গান-গুলি প্রচার করিয়া পুনঃ পুনঃ বলা হইতে লাগিল যে, এই গুলির জন্ম কংগ্রেসই দায়ী; কিন্তু কার্যান্তর কংগ্রেস মহন্ত ও কৃত্রণার সহিত উহা নিবারণের চেষ্টা করিয়াছিল এবং ইহার জন্ম সে তাহার একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানকে বলি দিয়াছিল, যাহার জন্ম কন্পুরের সূর্বব্রেগার লোকই শোকসন্তর্গ হইয়াছিল। করাচী কংগ্রেসে দান্ধার সংবাদ পৌছিবামাত্র এক তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়; এই কমিটি পুঞান্ধপুঞ্জরপে সব বিষয় অন্সন্ধান করেন। কয়েক মান পরিশ্রমের পর তাঁহাদের স্কর্হং বিপোর্ট প্রকাশিত হয়। কিন্তু গভর্গনেন্ট তাড়াতাড়ি উহা বাজেয়ান্ত করিয়া মৃত্রিত পুত্রকগুলি হন্তগত করিয়া ফেলেন। আমার ধারণা, তাঁহারা সে গুলি নম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু তদন্তের ফল এইভাবে চাপিয়া দিয়ান্ত তাঁহারা ক্ষান্ত হইলেন না, আমাদের সরকারী স্মালোচক এবং ব্রিটিশ কতৃত্বে পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি সমন্ত্র ও স্থবিধামত পুনং পুনং বলিতে লাগিলেন যে, কংগ্রেসের কার্যার ফলেই দান্ধা ঘটিয়াছে।

অবশ্য এই ক্ষেত্রে এবং অক্সত্রেও পরিণামে সতাই জগী হইবে; কিন্তু সময় সময় নিথ্যার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হয়। "নিথ্যা তাহার কাষ্য শেষ হইলে আপনা হইতেই ধ্বংস হইবে। যথন কেহ সত্যের জগ্ব কি পরাজ্যের কথা ভাবিবে না, তথন মহান্ সতা জগ্নী হইবে।"

## আত্মপ্রচারের ধূম

সংগ্রামক্ষিপ্ত মানসিক বিকারের এই বহি:প্রকাশ অতি স্বাভাবিক। পারিপার্থিক অবস্থা যেরপে, তাহাতে কেহই সত্য ও সংয্ম প্রত্যাশা করিতে পারে না, ইহাই আমার ধারণা। কিন্তু ইহার তীব্রতা ও প্রাচুর্য অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত এবং আশ্চর্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ইহা ভারতীয় শাসক সম্প্রদায়ের মানসিক অবস্থার নিদর্শন এবং কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহারা কি ভাবে নিজেদের দমন করিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ, আমাদের কোন কথা বা কাজের জন্ম কোথের উৎপত্তি হয় নাই। তাঁহাদের সাম্রাজ্ঞা হারাইবার পূর্বতন ভীতি হইতেই ইহার উদ্ভব। যে সমস্ত শাসক নিজেদের শক্তি সম্পর্কে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারা এরপ আচরণ করেন নাই। উভন্ন পক্ষের বৈষম্যও অত্যক্ত স্পষ্ট ইইয়া উরিয়াছিল। অপর দিকে নিস্তর্কতার রাজত্ব; এই নিস্তর্কতা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অথবা আত্মর্যাদাশ্চক সম্বমের গোতক নহে, ইহা কারাগার, ভীতি এবং সর্ব্ববিধ প্রচারকার্য্য বন্ধ করার ব্যবস্থাজনিত নিস্তর্কতা। এইভাবে বলপূর্ব্বক কণ্ঠরোধ করিয়া অপর পক্ষ বিকারক্ষিপ্ত উচ্ছান, অতিরঞ্জন ও কুংসা প্রচারের চূড়ান্ত দেখাইতে লাগিলেন। যাহা হউক প্রকাশের একমাত্র পথ ছিল—বিভিন্ন সহর হইতে মাঝে মাঝে বে-আইনী সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত।

ব্রিটিশ কর্ত্তমে পরিচালিত এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলি এই আত্মপ্রচারের ধুমধামে যোগ দিয়া মনের আনন্দে রমাস্বাদ করিতে লাগিল। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাহারা মনের গোপন অন্ধকারে যে সকল আক্রোশ দমন করিয়া রাখিয়াছিল, এতদিনে দেই দকল চিন্তা ও কথা প্রকাশিত হইতে লাগিল। সাধারণ সময়ে তাহারা নিজেদের মনোভাব সাবধানতা সহকারে ব্যক্ত করে, কেন না ইহাদের অধিকাংশ পাঠকই ভারতীয়: কিন্তু ভারতের এই সম্কট কালে এই সংয়ম আর রহিল না, ইংরাজ ও ভারতীয় নির্বিশেষে সকলের মনোভাবই আমরা ব্রিতে পারিলাম। এংলো-ইণ্ডিয়ান দংবাদপত্র ভারতে অতি অল্লই আছে, একে একে দেওলি বিল্প হইতেছে। অবশিষ্টগুলির নধ্যে কয়েকগানি, কি সংবাদের দিক দিয়া, কি বাহ্য সৌষ্ঠাবের দিক দিয়া অতি উচ্চ শ্রেণীর পত্রিকা। তাঁহাদের আন্তর্জাতিক ব্যাপারের উপর লিখিত সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলি বৃষ্ণুণশীল মনোবৃত্তি লইয়া লিখিত হইলেও উহার মধ্যে কুশলতা, জ্ঞান ও মুর্দ্মগ্রহণের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংবাদপত্র হিসাবে এইগুলি নিঃসন্দেহ ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা। কিন্তু ভারতীয় রাজনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁহাদের আলোচনা অত্যন্ত নিমন্তরের এবং অতি আশ্চর্যারূপে একদেশদর্শী। এবং সন্ধটের সময়ে তাঁহাদের পক্ষপাতিত, বিকারের প্রলাপ স্থলক্ষচির পরিচায়ক হইয়া উঠে। তাঁহারা বিশ্বস্তভাবে ভারত সরকারের মনোভাব প্রচার করেন এবং সতত এই সরকারী প্রচারকার্য্যের মধ্যেও প্রগলভ উচ্ছ খলতার অভাব নাই।

এই সকল এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের সহিত তুলনায় ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি অতি দরিদ্র। তাহাদের আর্থিক অবস্থাও ভাল নহে এবং কাগজের উয়তি করিবার জন্ম মালিকেরাও বড় বেশী চেষ্টা করেন না। অতি কষ্টে তাহারা দৈনন্দিন অন্তিম্ব বজায় রাখিয়া চলেন এবং মন্দভাগ্য সম্পাদকীয় বিভাগের লোকেরা অতি কষ্টে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। এগুলির কাগজ্ঞ ও মুদ্রণ খ্রীহীন, অনেক আপত্তিজনক বিজ্ঞাপন প্রায়শংই প্রকাশিত হয়, রাজনীতি বা জাতীয় জীবন সম্পর্কে তাঁহাদের মনোভাব অতাস্ত ভাবপ্রবণ ও উচ্ছাসময়। আমার বারণা, ইহার আংশিক কারণ এই য়ে, আমরা ভাবপ্রবণ জাতি, আরও কারণ এই য়ে, বিদেশী ভাষায় (ইংরাজী কাগজগুলি) সরল অথচ জোরের সহিত লেখা সহজ নহে। ভিন্তু আসল কারণ, দীর্ঘকালের পরাধীনতা ও দমননীতির প্রতিক্রিয়া হইতে য়ে মনোভাব গড়িয়া উঠে, তাহা সহজেই প্রকাশের পথে ভাবারেগে উচ্চেদিত হইয়া উঠে।

ভারতীয় পরিচালিত ইংরাছা সংবাদপত্রগুলির মধ্যে স্থবতঃ মাদ্রাজের 
"দি হিন্দু"ই সংবাদসংগ্রহ, ছাপা ও কাগজের দিক দিয়া সর্বশ্রেষ্ঠ। 'হিন্দু' 
দেখিলেই আমার মনে হয়, এ যেন শুচিন্তকা প্রবীণা বিধবা মহিলা; অতান্ত 
গণ্ডীর ও রাসভারি, থাহার সন্মুখে একটি চপল কথা উচ্চারণ করিলেই তিনি 
মন্মাহত হইবেন। ইহা কভেল অবস্থার বুর্জেয়ো কাগজ; জীবনযুদ্ধের সংঘ্র্য, 
কর্কেশ কোলাহল বা ছ্লিন্তা ইহার নাই, আরও কয়েকথানি মভাবেট মতাবল্ধী 
সংবাদপত্রও ঐ "প্রবীণা বিধবা"র আদর্শে চালিত হয়। কিন্তু তাঁহার। 'হিন্দুর' 
মত বৈশিষ্টা লাভ করিতে পারেন নাই এবং স্কল দিক দিয়াই বৈচিত্রাহীন।

গ্রহণ্যেন্ট আঘাত করিবার ছল বহু পূর্ব্ব ইইতেই আয়েরজন করিবার রাখিরাছিলেন এবং প্রথম প্রচনাতেই যথাসাধা প্রচণ্ড আঘাত করিবার অভিপ্রার উচ্চানের ছিল। ১৯০০ সালে নব নব অভিলাক্ষ দিয়া ঘটনার স্নোত রুদ্ধ করিতেই উহারা চেষ্টা করিতেছিলেন। সে বার কংগ্রেসই প্রথম আক্রমণ করিবাছিল। ১৯০২-এর উপায় স্বতন্ত্র এবং গভর্গনেন্টই দকল দিক দিরা প্রথম আক্রমণ করিবা বদিলেন। কতকগুলি স্বর্বহারতীয় ও প্রাদেশিক অভিনাক্ষ বিভাগে করে যত প্রকার সম্ভব ক্ষমতা গ্রহণ ও প্রদান করা হইল। বহু সভা-সমিতি বে-আইনী হইল, বাড়াঁ, সম্পত্তি, মোটর গাড়াঁ, ব্যাঙ্কে আমানতা টাকা দখলে লওরা হইল ও জনসভা ও শোভাষাত্রা নিষিদ্ধ হইল। সংবাদপত্র ও ছাপাখানা সম্পূর্ণকর্পে নিরন্ত্রণের বাবস্থা হইল। অলদিকে এই সমন্ত্র গাঙ্কিলা নির্পত্ন প্রতিবাধে নাতি এড়াইবার জন্ম অভান্ত আগ্রহশীল ছিলেন। কাখাকরী সমিতির প্রায় সকল সন্ত্রের মনোভারও এরূপ ছিল। আমি ও আর ছই একজন ভাবিঘাছিলাম যে, আমাদের যতই অনিক্রা থাকুক না কেন, সংঘর্ষ

# আত্মপ্রচারের ধুম

অবশুজাবী। অতএব, পূর্ব হইতে প্রস্তুত থাকা আবশুক। যুক্ত-প্রদেশ এবং মীমান্ত প্রদেশ ক্রমবর্দ্ধিত মনোমালিক্রের কলে জনসাধারণ বুঝিতে পারিতেছিল যে, সংঘর্ষ আসিতেছে। কিন্তু মোটের উপর মধ্যশ্রেণী ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদিও সংঘর্ষের সন্তাবনা অস্বীকার করিতে পাশি ছেছিলেন না, তথাপি তাঁহারা তংকালে সে ভাবে চিন্তা করিতেন না। তাঁহাদের আশা ছিল, গান্ধিজী ফিরিয়া আসিলেই যে কোন প্রকারে সংঘর্ষ নিবারণ করিবেন—এই আশাই পূর্ব্ধাক্ত প্রকার সিন্তার প্রস্তি।

এই ভাবে ১৯৩২-এর প্রথম ভাগে গভর্ণমেন্টই আক্রমণ করিলেন এবং কংগ্রেস আত্মরক্ষা করিতে লাগিল। অভিন্যান্স ও নিরুপদ্রব প্রতিরোধের যুগপং ক্রত আবির্ভাবে অনেক স্থানীয় কংগ্রেস-নেতা বিহ্বল হইলেন। তথাপি কংগ্রেসের আহ্বানে দেশ আশ্চর্যারূপে সাড়া দিল এবং নিরুপদ্রব প্রতিরোধকারীর অভাব হইল না। আমার বিবেচনায় ১৯৩০ অপেক্ষাও ১৯৩২-এ ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট অধিকতর প্রতিরোধের সন্মুখীন হইয়াছিলেন। এবার সর্বাত্ত, বিশেষ-ভাবে বৃহং নগুৰী পুলিতে ১৯০০-এর মত বাহা আন্দোলন ও প্ৰচার ছিল না। ১৯৩২-এ যদিও জন্মাধারণ অধিকত্তর সহনশীলতা দেখাইয়াছিল এবং শাস্তিপর্ণ ছিল, তথাপি ১৯৩-এর মত উৎসাহের প্রেরণা ছিল না। ইহা যেন অনিচ্ছায় যদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতির মত। ১৯৩০ স*ে ই*হার যে গৌরব ছিল, ছুই বংসুর বাবধানে তাহা অনেকাংশে মান হইয়া পড়িয়াছিল। গভর্ণনেণ্ট তাঁহাদের সমস্ত শক্তি লইয়া কংগ্রেসের সন্মুখীন হইলেন। ভারতে কার্যাতঃ সামরিক আইন প্রবৃত্তিত হইল। কংগ্রেম স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু করিবার স্ক্রবোগ অথবা কোন কাজ করিবার কোন স্বাধীনতা পাইল না। প্রথম আঘাতেই ইহা মুহুমান হইল, অতীতে কংগ্রেদের প্রধান সমর্থক বুর্জোয়া সদস্তগণই অধিকতর শক্ষিত হইলেন। তাঁহাদের পকেটে হাত পড়িল এবং ইহা বুঝা গেল যে, যাহারা নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগদান করিলে অথবা ইহাকে সাহায্য করিতেছে বলিয়া জানা ঘাইবে, তাহারা কেবল স্বাধীনতা হারাইবে না. সম্পত্তি হস্তচ্যত হইবার আশঙ্কাও রহিয়াছে। যুক্ত-প্রদেশে ইহাতে আমরা বিশেষ চিস্তিত হই নাই; কারণ এথানে কংগ্রেস-পদ্মীরা সকলেই দরিদ্র। কিন্তু বোধাই প্রভৃতি বৃহৎ সহরে অবস্থা ছিল ভিন্নরূপ। ইহাতে ব্যবসায়ী শ্রেণীর সর্বনাশ এবং বৃত্তিষ্ঠীবী শ্রেণীর বহুল ফতির সম্ভাবনা ছিল। কেবলমাত্র ভীতি প্রদর্শনেই (কোন কোন স্থানে প্রয়োগ করাও হইয়াছে ) সহবের ধনী ও স্বচ্চল শ্রেণী পদ্ধ হইয়া পড়িলেন। আমি পরে শুনিয়াছি, একজন ভীক কিন্দু ধনী ব্যবসায়ী যিনি কদাচিৎ চাঁদা দেওয়া ছাড়া বাছনীতির ত্তি-সীমানায়ও আদেন নাই, তাঁহাকে পুলিশ পাঁচ লক্ষ টাকা জবিমানা ও দীর্ঘ কারাদুণ্ডের ভয়

দেখাইয়াছিল। এই প্রকার ভীতি প্রদর্শন সচরাচর ঘটনায় পরিণত হইয়াছিল এবং ইহা ফাঁকা কথা ছিল না, কেন না পুলিশের হাতে তথন অপর্য্যাপ্ত ক্ষমতা এবং প্রত্যাহই মৌথিক ভীতি অন্থ্যায়ী কার্য্যের দৃষ্টাপ্ত দেখা বাইত।

গভর্গমেন্ট যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহাতে আমার মতে কোন কংগ্রেস কন্মীর আপত্তি করিবার অবিকার নাই। অবশ্য সম্পূর্ণরূপে অহিংস আন্দোলনেণ বিরুদ্ধে গভর্গমেন্ট যে পীড়ন ও হিংসাম্লক কাজ আরম্ভ ক্রিছিলেন, সভ্যতার মাপকার্সিতে তাহা নিশ্চরই আপত্তিজনক। যদি আমরা বৈপ্লবিক প্রত্যুক্ত সংঘর্ষমূলক উপায় অবলম্বন করি, তাহা যত অহিংসই ইউক নাকেন আমাদিগকে সর্ক্ষরিধ বাধার জগ্য প্রস্তুত থাকিতেই ইইবে। বৈঠককানায় বিন্দার বৈপ্লবিক খেলা খেলা যায় না; কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে ছুইরেরই স্থবিধা চাহেন। যে ব্যক্তি বৈপ্লবিক পদ্ধতি লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে চার, তাহাকে সর্ক্ষম্ব হারাইবার জগ্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ধনী এবং সম্পন্ন ব্যক্তিরা কর্লাচিম বিপ্লবী ইইয়া থাকেন, কেহ এইরূপ ইইলে সেই নির্ম্বোককে বিশ্বয়ী ব্যক্তিরা তাহাদের শ্রেণীর প্রতি বিশ্বাস্থাতক বলিয়া অভিহিত ক্রেন।

অবশ্য জনসাধারণকে দমন করিবার জন্ম স্বতন্ত্র পদ্ধতি আবশ্যক। ইহাদের মোটর গাড়ী, বাাঙ্কে আমানতী টাকা অথবা বাজেয়াপ্ত করিবার মত কোন সম্পত্তি নাই: অথচ ইহারাই প্রকৃত প্রস্থাবে আনোলনেও ভার বহন করিতেছে। সকল দিক দিয়া সরকারী কঠোরতার আর একটা ফল দেখা গেল যে, একদল লোক সহসা কর্মতংপর হইয়া উঠিল, কোন সত্য প্রকাশিত পুস্তকের ভাষায় ইহাদিগকে "গভর্ণমেন্টেরিয়ানদ্" অর্থাৎ সরকার পক্ষীয় লোক বলা যাইতে পারে। কতকগুলি লোক ভবিষ্যতে কি হইবে বুঝিতে না পারিয়া কংগ্রেসের मित्क अं किया পড़िতেছिল। किन्छ गर्ड्सिंग हेश मश कवितन ना। **छा**शवा কেবল নিজিম রাজভক্তি চাহেন না। সিপাহী বিস্তোহের খ্যাতনামা জেডারিক ক্রপারের ভাষায় কর্ত্তপক্ষ, "সম্পূর্ণ ক্রিয়াশীল এবং স্কম্পষ্ট রাজভক্তির কম কিছু সহা করিবেন না। গভর্ণমেট প্রজারন্দের কেবলমাত্র নৈতিক বশ্যতা স্বীকারের উপর নির্ভর করিতে সম্মত হইবেন না।" এক বংসর পুর্বের্য যথন বুটিশ উদারনৈতিক দলের নেতারা আশনাল গভর্নমেন্টে যোগ দিয়াছিলেন, তখন দেই সকল প্রাচীন সহকর্মীকে লক্ষ্য করিয়া মিঃ লয়েড জর্জ বলিয়াছিলেন, "ধাহার। পারিপার্শ্বিক অবস্থান্তুসারে গায়ের বং বদলায় ইহারা সেই জাতীয় দ্রীষ্টপ :" ভারতের নৃতন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় কোন নিবপেক্ষ রং সম্ভ্ করা হইত না এবং আমাদের কতিপয় স্বদেশবাসী শাসকগণের নয়নানন্দকর উজ্জ্বল বর্ণে অন্তর্ভিত হইরা আর্মপ্রকাশ করিলেন। সঙ্গীত, শোভাযাত্রা, ভোজসভা প্রভৃতি ঘারা তাঁহারা শাসকর্মের প্রতি অম্বরক্তি ও প্রেম জ্ঞাপন করিতে

# আয়প্রচারের ধুম

লাগিলেন। প্রভিন্তান্স, বছতর বাধা-নিষেধ, স্থান্য আইন প্রভৃতি হইতে তাঁহাদের কোনই ভয় নাই; কেন না সরকারী ভাবে ঘোষণাই করা হইয়াছিল যে, ঐগুলি কেবল অবাধা সিভিসান প্রচারকারীদের জন্ম, রাজভক্তদের উহাতে চিন্তিত হইবার কিছুই নাই। কাজেই তাঁহাদের স্বদেশবাসীর আতঙ্ক, সংঘর্ষ ও সংঘাতের মধ্যেও তাঁহারা নির্ধিকার চিত্তে উহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সম্ভবত: তাঁহারা লো লিথিত বিশ্বাসী মেথপালিকার সহিত একমত হইবেন। সে বলিয়াছিল, "একটি ভয়ের কারণ হইতে আমি সম্প্র্করণে মৃক্ত, আমাকে বলাৎকার করা অসন্তব, কেন না আমি সর্বধাই সম্মত।"

গভর্ণমেন্টের মনে কোন প্রকারে এই ধারণা জন্মিল যে, কংগ্রেস স্থীলোক-मिश्रादक जारमालरम जामिया एकलथामा भूर्व कतिराज्हा। कः धारमत जामा या, নাবীরা লঘুদও পাইবে ও সদাবহার পাইবে। ইহা অতান্ত আজগুরী ধারণা, বেন লোকে ইচ্ছা করিয়া পরিবারস্থ নারীদের কারাগারে পাঠায়! সাধারণতঃ নারীরা যথন আন্দোলনে যোগদান করেন, তথন পিতা, ভাতা ও স্বামীদের रेक्टात विकत्करे करतम, अखटः ठाराप्तत पूर्व मराञ्च्छ पाम मा। यारा হউক, গভর্ণমেন্ট দীর্ঘ কারাদণ্ড এবং জেলে থারাপ ব্যবহার দ্বারা খ্রীলোঞ্চিপকে নিরুৎসাহ করিবার সমল্প করিলেন। আমার ভগ্নীর গ্রেফ্তার ও কারাদণ্ড হইবার পর পনর যোল বংসর ব্যস্থা কৃতকগুলি তঞ্গী বালিকা কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্ম সমবেত হই য়াছিল। তাহাদের উৎসাহ ছিল, কিন্তু অভিজ্ঞতা ছিল না। তাহারা পরামর্শ করিতেছিল। এমন সময় রুদ্ধদার গ্রহের মধ্যেই তাহাদিগকে গ্রেফ্তার করা হইল এবং প্রত্যেককে চুই বংসর করিয়া সম্রম কারাদত্তে দণ্ডিত করা হইল। ভারতে প্রত্যহ অমুষ্ঠিত ইহা একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মাত্র। অধিকাংশ বালিকা ও নারী কারাগারে অত্যন্ত কট পাইয়াছে, এমন কি সময় সময় পুরুষদের অপেক্ষাও নির্যাতন সহিয়াছে। আমি অনেক বেদনাবহ দৃষ্টাস্তের কথা শুনিয়াছি। বোম্বাই জেলে অক্সাক্ত সত্যাগ্রহী নারীবন্দিনীদের সহিত মীরাবেন (মেডিলিন স্নেড্)যে অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আমি তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছি।

যুক্ত-প্রদেশে আমাদের আন্দোলন পর্না-অঞ্চলে কেন্দ্রীভৃত হইয়াছিল। ক্রয়কদের প্রতিনিধিরূপে কংগ্রেস ক্রমাগত চাপ দেওয়ার ফলে বেশ মোটা রক্ষম থাজনা মাপের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, যদিও আমরা তাহা উপযুক্ত বিবেচনা করি নাই। আমাদের গ্রেফ্ তারের অব্যবহিত পরেই আরও থাজনা মাপের কথা ঘোষণা করা হইল। ইহা আক্রম্ম যে কিছু পূর্বের এই ঘোষণা হইলে অবস্থার অনেক পার্থকা হইত। তাহা হইলে আমাদের পক্ষে উহা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা কঠিন হইত; কিন্তু কংগ্রেস যাহাতে এই থাজনা মাপের

কৃতিত্বের প্রশংসা না পায়, সেজন্ম গভর্গমেউ বিশেষভাবে সাচতন ছিলেন জন্ম একদিকে তাঁহারা কংগ্রেসকে পিষিয়া মারিবার জন্ম সমন্ত্র করিলেন, দিকে কৃষকদিগকে ঠাওা রাখিবার জন্ম যথাসন্তব থাজনা মাপ দিতে লাগি বেথানেই কংগ্রেসের চাপ অতাধিক হইয়াছে, সেইথানেই তাঁহারা সর্প্রোদ্ধ থাজনা মাপ দিয়াছেন, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

এই থাজনা মাপের পরিমাণ অনেক বেশী হইলেও ইহাতে ক্লগক দা

সমাধান হইল না বটে, কিন্তু অবস্থা অনেক শান্ত হইল। ক্রযকদের প্রতিরে
জার কমিয়া গেল এবং আমাদের বৃহত্তর আন্দোলনের দিক দিয়া আদ

সাময়িকভাবে ত্র্বল হইয়া পড়িলাম। এই আন্দোলনে গুক্ত-প্রদেশের
সহস্র লোক ত্রন্ধাগ্রন্ত হইল, অনেকে সর্বাধান্ত হইল। কিন্তু এই আন্দোল
চাপে লক্ষ লক্ষ ক্রযক সর্বোচ্চ হারে থাজনা মাপ পাইয়া (আইন ত
আন্দোলন ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপার ছাড়া) বহুতর বিরক্তিকর হ্ররানির
হইতে অব্যাহতি পাইল। সাময়িক ভাবে এক বংসরের জন্য এই থাজনা
পাওয়া ক্রযকদের পক্ষে অবশ্রু বৃত্ত কথা নয়। কিন্তু ইহাও ক্রমকদের
হইতে যুক্তপ্রানেশিক কংগ্রেস কমিটির অবিরত চেটারে ফলেই সন্ত
হইয়াছিল, দে বিষয়ে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সাধারণ ক্রমক্রণ সাম
ভাবে ইহাতে লাভবান হইলেও এই আন্দোলনের আঘাত ভালনের
সাহসী ব্যক্তিরাই সহু করিয়াছে।

১৯০১-এর ডিদেশরে বধন যুক্ত-প্রদেশে বিশেষ অভিয়ান্স জারী হয়, ত সহিত একটি বিবৃতিমূলক পরিশিষ্টও ছিল। এই বিবৃতি অপনা অ অভিয়ান্সের সহিত প্রকাশিত বিবৃতিগুলিতে প্রচারকাষ্যের স্থবিদার জন্ম অ অজিলান্সের সহিত প্রকাশিত বিবৃতিগুলিতে প্রচারকাষ্যের স্থবিদার জন্ম অ অজিলতা ও অসতা ছিল। ইহাও আয়াপ্রচারের কৌশলমাত্র এবং অাশ পক্ষে উহার উত্তর দেওরা অথবা ভুলগুলির প্রতিবাদ করার উপায় তার হই প্রাকালে প্রতিবাদ করেন। গভর্গনেন্টের বিবৃতি ও ফুটিশ্বাকারমূলক প্রতা পত্রপুলি অত্যন্ত কৌতুকক্র। উহাতে বুঝা যায়, গভর্গনিন্ট কত বিচলিত তাহাদের মানসিক অস্থিরতা কত বেশী। স্পেনের রাজা বুর্কোবংশীয় ত চার্লস তাহার রাজত্ব হইতে জেন্থইটদের নির্কাশিত করিবার যে ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন, একদিন তাহাপাঠ করিতে গিয়া ভারতে ব্রিটিশ গভর্গনে ঘোষণাপত্র অভিযান্স ও তাহার যুক্তিগুলি বিশেষভাবে মনে পড়িল। ১ সালের ফেন্ডরার্গী মাদে প্রকাশিত ঐ ঘোষণাপত্রে রাজা তাহার কায়োর বৈ প্রতিপন্ন করিবার জন্ম বলিয়াছেন,—"আহ্বগত্য, শাস্তি ও স্থ্বিচার প্রজার মধ্যে রক্ষা করিবার জন্ত আমার কর্তব্যের সহিত সংশ্লিষ্ট কতকগুলি গুরু

## আত্মপ্রচারের ধুম

কারণে ইহার আবশুক হইয়াছে। এবং অক্যান্ত জরুরী, বিচারসঙ্গত এবং প্রয়োজনীয় যুক্তি, তাহা আমার রাজহদয়ে আবদ্ধ রহিল।"

ঠিক এইরপেট অভিন্তাব্দের প্রকৃত কারণগুলি বড়লাটের হৃদয়ে অথবা তাঁহার পরামর্শনাতাদের সামাজ্যবাদী হৃদয়ে আবদ্ধ বহিল, যদিও উহা স্পষ্ট করিয়াই ব্রা গিয়াছিল। সরকারীভাবে যে সকল যুক্তি ঘোষণা করা হইল, তাহা হইতে আমরা ভারতে ব্রিটিশ গভর্গমেন্টের প্রচারকার্য্যের অভিনব কৌশলগুলির সর্বাঙ্গস্থার আবিন বিশালগুলির সর্বাঙ্গস্থার বাবস্থা ব্রিতে পারিলাম। কয়েকমাস পরে আমরা জানিতে পারিলাম, আধা-সরকারী ভাবে বহু পুন্তিকা ও বিজ্ঞাপনী পন্ধী-অঞ্চলে প্রচার করা হইতেছে। ঐ গুলি অতি আশ্চর্যা ভ্রাম্ব বির্তিতে পূর্ণ এবং বিশেষভাবে কংগ্রেসের জন্মাই যে দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইয়া ক্রমকদের চ্র্দশা হইয়াছে, তাহাও ঐ গুলিতে উল্লিখিত হইত। কংগ্রেসই জগন্যাপী মন্দা ঘটাইয়াছে, কংগ্রেসের শক্তির প্রতি কি অসামান্য প্রদাজাপন! কিন্তু কংগ্রেসের মর্য্যাদা নই করার আশায়, এই মিথ্যা কথাটা অক্লাস্কভাবে পুনঃ পুনঃ প্রচার করা হইতে লাগিল।

ইহা সত্তেও যুক্ত-প্রদেশের প্রধান প্রধান জিলার কৃষকগণ নিক্রপন্তর প্রতিরোধের আহ্বানে (যাহা অনিবার্যক্রপে থাজনা মকুরের আন্দোলনের সহিত মিশ্রিত হইয়ছিল) চমংকার সাড়া দিয়াছিল। ইহা ১৯০০ হইতে অধিকতর বাপক এবং শুখ্খলাবন্ধ। ইহার মধ্যে থোস মেজান্ধ ও রঙ্গ রহস্তের অভাব ছিল না। রায়বেরিলী জিলার বাকুলিয়া প্রামে পুলিশ দলের আগমন সম্পর্কে একটি হাসির গল্প শুন্থাছিলাম। বাকী থাজনার দায়ে তাহারা মালপত্র কোক করিতে গিয়াছিল। গ্রামবাসীদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল এবং তাহারা অনেকটা তেজমী প্রকৃতির। তাহারা দেওয়ানী আদালতের কর্মচারী ও পুলিশদিগকে সাদরে অভার্থনা করিয়া বাড়ীর দরজা কপাট খুলিয়া দিল এবং তাহাদিগকে থেখানে খুমী প্রবেশ করিবার জন্ম আহ্বান করিল। কিছু শক্ব বাছুর প্রভৃতি ক্রোক করা হইল। তারপর গ্রামবাসীরা তাহাদের 'পান স্থপারী' দিয়া সম্মানের সহিত বিদায় দিল। তাহারা সলজ্জভাবে যেন জন্ম হইয়া চলিয়া গেল! কিছু ইহা তি বিরল ঘটনা। অল্লিন প্রেই রঙ্গ বহুল বা দ্য়া-দাক্ষিণ্যের লেশমাত্রও রহিল না। বাকুলিয়ার বেচারা গ্রামবাসীরা তাহাদের বাঙ্গপ্রিয়তা ও বেপরোয়া সাহসের শান্তি অনেকথানিই পাইয়াছিল।

এই সকল জিলায় কয়েকমাস ধরিয়া প্রজাবা থাজনা দেওয়া বন্ধ রাখিল এবং সম্ভবতঃ গ্রীম্মকালের প্রারম্ভ হইতে থাজনা আদায় স্থক হইল। সভর্ণমেন্টের অনিক্ছা সন্তেও বহু লোককে গ্রেফ্ তার করিতে হইল। সাধারণতঃ, বিশেষ কর্মী কিংবা গ্রামের নেতাদের গ্রেফ্ তার করা হইত, বাদ বাকী সকলকে প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কারাদণ্ড দেওয়া অথবা গুলি চালনা অপেক্ষা

#### **ज** ७२ तमा म ( न २ तम

প্রহার করাকেই তাঁহার। উৎক্রষ্টতর পন্থা বলিয়া মনে করিতেন। যেথানে যতবার ইচ্ছা প্রয়োজন মত ইহা প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং দ্রবর্ত্তী পন্ধীগ্রাম হইতে ইহা বাহিরে প্রচারের সন্থাবনাও অতি কম ছিল এবং ইহাতে জেলে বন্দীর সংখ্যাও বাড়িত না। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছেদ, ক্রোক, গরু-বাছুর, সম্পত্তি নীলাম প্রভৃতিও চলিতেছিল। নামমত্র মৃল্যে ক্রযকদের যথাসর্বাহ্ব বিক্রয় তাহারা অসহায় বেদনায় নিরীক্ষণ করিত।

অন্যান্ত অনেক বাড়ীর মতই গভর্গমেন্ট 'স্বরাজ ভবন'ও দথল করিয়াছিলেন।
স্বরাজ ভবনে অবস্থিত কংগ্রেম হাসপাতালের অনেক মূল্যবান সাজ-সরঞ্জাম ও
আসবাবপত্রও দথল করা হইল। কয়েকদিন হাসপাতালের কাজ বন্ধ রহিল,
ভারপর নিকটস্থ উদ্যানে খোলা জায়গায় চিকিৎসালয় স্থাপিত হইল। ইহার
পর উহা স্বরাজ ভবনের সংলগ্ন একটি ছোট বাড়ীতে স্থানাস্থরিত হয়। সেই
হাসপাতাল বা চিকিৎসালয় এখানে আড়াই বংসর ছিল।

আমাদের আবাস গৃহ 'আনন্দ ভবন'ও গভর্গর দুখন করিতে পারেন ইহা লইয়া কথা উঠিতে লাগিল, কেন না আমি আয়করের একটা মোটা টাকা দিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম। ১৯৩০ সালে আমার পিতার উপর যে আয় ধার্যা হইয়াছিল আইন অমাশ্র আন্দোলনের জন্ম তিনি তাহা প্রদান করেন নাই। ১৯৩১ সালে দিল্লী সন্ধির পর আয়কর বিভাগের কর্ত্তপক্ষের সহিত অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়া অবশেষে আমি উহা কিন্তীবন্দী হারে পরিশোধ করিতে সন্মত হইয়াছিলাম এবং এক কিন্তার টাকাও নিয়াছিলাম। অভিন্যান্স জারী হওয়ার পর আমি টাকা না দিবার সম্বল্প করিলাম ৷ ক্রয়কদিগকে থাজনা বন্ধ করিবার পরামর্শ দিব অথচ নিজৈ আয়কর দিব, ইহা আমার নিকট অতান্ত অন্তায় এবং তুর্নীতিপূর্ণ বলিয়া মনে হইয়াছিল। অতএব, আমাদের বাড়ী গভর্ণর ক্রোক করিবেন, আমি ইহা প্রত্যাশ। করিরাছিলাম। যে ধারণা আমার নিকট मचालिक स्टेग्नाहिन जारा এই यে, जामात माजा श्रह स्टेरज विरिक्तजा स्टेरतन আমাদের পুঁথি পুত্তক, কাগজ পত্র, আদবাব ও অনেক অস্থাবর সম্পত্তি—যে গুলির প্রতি আমাদের ব্যক্তিগত আদক্তি রহিয়াছে এবং অনেক শ্বতি ঘাহার সহিত জড়াইয়া আছে—দেওলি প্রহস্তগত হইবে, অথবা বিন্তু হইবে, আমাদের জাতীয় পতাকা নামাইয়া লইয়া দেখানে ইউনিয়ন জ্যাক উড্ডান করা হইবে। কিন্তু সঙ্গে বাড়ী হারাইবার ধারণা আমার নিকট ভালই লাগিল: ইহার ফলে জমি হইতে বঞ্চিত বহু ক্যকের সহিত আমি স্মান হইব এবং তাহারাও বল ও সান্তনা লাভ করিবে। আমাদের আন্দোলনের দিক হইতে বিচার করিলে ইহা হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু গভর্ণমেন্ট অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিলেন। সম্ভবতঃ আমার মাতার প্রতি স্থবিবেচনা বশতঃ অথবা ইহার ফলে নিরুপদ্রব

## আত্মপ্রচারের ধুম

প্রতিরোধ আন্দোলন বলশালী হইবে এই আশঙ্কায় তাঁহারা নিরস্ত হইলেন। বহুদিন পরে আমার কতকগুলি রেল কোম্পানীর শেয়ার আবিষ্কৃত হইল এবং আয়কর না দেওয়ার দক্ষণ সেগুলি বাজেয়াপ্ত করা হইল। আমার এবং আমার ভগ্নীপতির মোটর গাড়ী ইতঃপ্রেই বাজেয়াপ্ত করিয়া বিক্রয় করা হইয়াছিল।

এই কালের আর একটি ব্যাপারে আমি অত্যস্ত মর্মাহত হইয়াছিলাম। বহু মিউনিসিপালিটি ও অক্তান্ত প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষভাবে যেথানে কংগ্রেস সদস্তরাই সংখ্যাধিক বলিয়া প্রকাশ, সেই কলিকাতা কর্পোরেশনের বাড়ী হইতেও জাতীয় পতাকা টানিয়া নামান হইয়।ছিল। গভর্ণমেন্ট ও পুলিশ, আদেশ অমান্ত করিলে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে এই ভীতি প্রদর্শনের চাপ দিয়া পতাকা मुताहेबा एक निवाहितन । कर्छात वावस्रात सर्व मस्रवनः गिर्धेनिमिशानिष्टि पश्न করিয়া লওয়া অথবা তাহার সদস্তদিগকে দণ্ড দেওয়া। কায়েমী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এক্রপ ভীক্ষতা স্বাভাবিক এবং তাঁহাদের হয়ত এক্রপ করা ছাড়া গভ্যস্তর ছিল না; কিন্তু তথাপি আমি আহত হইলাম। আমাদের বাহা কিছু প্রিয় ও মহান, এই পতাকা তাহার প্রতীকে পরিণত হইয়াছিল এবং পতাকার নীচে দাঁড়াইয়া আমরা কতবার ইহার মধ্যাদা রক্ষার শপথ গ্রহণ করিয়াছি। নিজ হত্তে পতাকা অবন্মিত করা অথবা অন্তকে উহা করিতে আদেশ দেওয়া কেবল মাত্র শপথ ভঙ্গ করা নহে ; পরস্ক পবিত্রতার অপহৃত্বস্থচক ইহা মিথ্যার, প্রবলতর দৈহিক বলের নিকট অবনতি স্বীকার, ইহা সত্যকে অস্বীকার, ইহা ছর্মন আহুগত্য। যাহারা এই ভাবে আমুগত্য স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারা জাতীয় চরিত্রের মেক্দণ্ড বক্র করিয়াছেন এবং তাহার আত্মসম্মানে আঘাত করিয়াছেন।

তাঁহারা বাঁরের মত ব্যবহার করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন, কেইই তাহা প্রত্যাশা করেন নাই। কেই সমুখের সারিতে আদিয়া কারাবরণ করেন নাই অথবা অন্তবিধ হৃঃথ ও ক্ষতি স্বীকার করেন নাই বলিয়। তাহার নিন্দা করা অন্তায় ও গহিত। প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব আছে, কাহারও তাহা লইয়া বিচার করিবার অধিকার নাই। কিন্তু পিছনে বিসিয়া থাকা বা কাজ করা এক কথা, আর সত্যকে—একজন যাহা নিজে সত্য বলিয়া বিশাস করে—তাহা অস্বীকার করা আর এক কথা। জাতীয় স্বার্থের বিরোধী কোন কার্যা করিতে আদিই হইলে মিউনিসিপালিটির সদস্তগণের পক্ষে পদত্যাগ করার পথ খোলাই ছিল। কিন্তু তাঁহারা স্ব স্থ আসনে অধিষ্ঠিত থাকাই স্থবিবেচনার কার্যা বলিয়া মনে করিলেন।

\*"মৌমাছি ফুলের উপর বদিলে আর গুঞ্জন করে না—তেমনি স্ব স্থ আসনে বসিয়া হুইগুগুণ মৌনী রহিলেন।"—টমাস মূর।

### ज ওহরলাল নেহরু

আকস্মিক সম্বটের মুহুর্ত্তে বিহবল হইয়া কেহ ধথন কোন কাজ করে, তথন তাহার সমালোচনা করা সম্ভবতঃ অবিচার। অতি সাহসী ব্যক্তিও ঘটনার মুহূর্তে স্নায়বিক দৌর্বল্যে অভিভূত হয়, ইহা গত মহাযুদ্ধে বছবার দেখা গিয়াছে। তাহার পুর্বের ১৯১২ সালে সেই শ্বরণীয় টাইটানিক জাহাজ ডুবিবার সময় অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি, বাঁহাদিগকে কাপুরুষ মনে করা ধারণারও অতীত, তাঁহারা অপরকে ফেলিয়া রাখিয়া, মাঝি মাল্লাদের ঘুষ দিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্বে মোরো ক্যাসল জাহাজে অগ্নিকাণ্ডে অত্যস্ত লজ্জাকর ঘটনা ঘটিয়াছিল। সঙ্কটের মুহর্ত্তে কে কিরূপ আচরণ করিবে, তাহা त्कररे जानित्व भारत ना, त्कन ना, उथन युक्ति । भारत्मत उभात जाञ्चतकात আদিম সংস্কারই প্রবল হইয়া উঠে। অতএব, আমাদের দোষ দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু তাই বলিয়া কেহ সত্য পথ হইতে ভ্রষ্ট না হইতে পারে তৎসম্পর্কে मावधानका व्यवस्थन कविव ना, अभन कान कथा नाहै। काकीय कवनीव हान যে ধরিবে, তাহার হস্ত যেন কম্পিত না হয়, প্রয়োজনের মৃহর্তে তাহা পশ্ব না হইয়া যায়, সে বিষয়ে ভবিষ্যতের জন্ম নিশ্চয়ই সাবধান হইতে হইবে। অঞ্মতার অমুকৃলে যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে যথাযোগ্য ব্যবহার বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করা অধিকতর গঠিত। বার্থতা অপেক্ষাও তাহা অভিকতর গুরু অপরাধ।

বিভিন্ন শক্তির সংঘর্ষ সংঘাত বহুল পরিমাণে নৈতিক শক্তি ও মন্তিছের বলের উপর নির্ভর করে। এমন কি ক্ষির-রঞ্জিত সংগ্রাম সম্বন্ধেও সেই কথা থাটে। মার্সাল কোস্ বলিয়াছেন, "সমরক্ষেত্রে চরম মৃহূর্ত্তে মন্তিষ্ক বলেই ছয়লাভ হইয়া থাকে।" শহিংস সংঘর্ষে চরিত্র ও মন্তিছের বল আরও অধিক আবেশ্যক এবং যে তাহার আচরণের হারা এই চরিত্র বল কলঙ্কিত করে এবং জাতির মনে নৈরাশ্য আনিয়া দেয়, সে আন্দোলনের অতি শুরুতর ক্ষিরিয়া থাকে।

যাসের পর মাস ঘাইতে লাগিল, কত স্থান্যাদ ছদ্বাদ শুনিলাম এবং আমরা কারাজীবনের নীরস ও একথেয়ে কর্মপদ্ধতিতে অভ্যন্ত হইয়া উঠিলাম। জাতীয় সপ্তাহ আসিল—৬ই হইতে ১০ই এপ্রিল—আমরা জানিতাম এই সপ্তাহে অনেক কিছুই ঘটিবে। ঘটিয়াছিলও অনেক। তাহার মধ্যে একটি ঘটনা আমার নিকট মৃথ্য হইয়া উঠিল। এলাহাবাদে আমার মাতা কর্ত্তক পরিচালিত একটি শোভাষাত্রার গতি পুলিশ রোধ করিল এবং পরে যৃষ্টি চালনা করিল। মিছিল পামিয়া গেলে একজন আমার মাতার জন্ম একথানি চেমার লাইয়া অসিল। তিনি মিছিলের পুরোভাগে রাস্তার উপর উপরেশন করিলেন। আমার থাস মৃন্সী ও অন্যান্থ বাঁহারা তাঁহাকে দেখিতেছিলেন, তাঁহাদিগকে

### আত্মপ্রচারের ধুম

গ্রেফ্ তার করিয়া সরাইয়া ফেলা হইল এবং তারপর পুলিশ চড়াও করিল।
আমার মাতা গান্ধা থাইয়া চেয়ার হইতে পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার মন্তকে
পুনঃ পুনং বেজাঘাত করা হইল। মাথা কাটিয়া রক্ত করিল, তিনি অজ্ঞান
হইয়া রাস্তার গারে পড়িয়া রহিলেন। ততক্ষণে রাজপথ হইতে শোভায়ায়াকারী
ও অক্যান্ত জনসাগারণকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে একজন
পুলিশ কর্মচারী তাঁহাকে কুড়াইয়া লইয়া নিজের গাড়ীতে করিয়া 'আনন্দ ভবনে'
রাথিয়া যান।

সেই রাত্তে এলাহাবাদে এক মিথ্যা গুজব রটিল ধে, আমার মাতার মৃত্যু হইরাছে। ক্রুদ্ধ জনতা দলবদ্ধ হইল, শাস্তি ও অহিংসার কথা ভূলিয়া গিয়া পুলিশকে আক্রমণ করিয়া বসিল এবং পুলিশের গুলি বর্ষণে কয়েকজনের মৃত্যু হইল।

ঘটনার ক্ষেকদিন পর আমি এই সকল সংবাদ ( আমাদিগকে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র দেওয়া হইত ) পাইলাম। আমার বৃদ্ধা হুর্বলা জননী রক্তাক্ত দেহে ধূলিমলিন রাজপথে পড়িয়া আছেন, এই কল্পনা আমাকে উন্মন্ত করিয়া তুলিল। আশ্রণ, আমি দেখানে উপস্থিত থাকিলে না জানি কি করিতাম! আমার আহংসা কতথানি আট্ট থাকিত? আমার আশক্ষা হয়, সেই দৃশ্য দেখিয়া সহজেই দীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা ভূলিয়া যাইতাম এবং কি ব্যক্তিগত কি জাতীয় ফলাফল আমি অলই চিন্তা করিতাম।

তিনি এল্লে আরো আরোগ্য লাভ করিলেন, যথন পরের মাসে তিনি বেরিলী জেলে আমাকে দেখিতে আসিলেন, তথন তাঁহার মাথায় পটি বাঁধা ছিল। কিন্তু তিনি আমাদের স্বেচ্ছাসেবিকা ও কর্মীদের সহিত একত্রে যাষ্ট্র ও বেত্রাঘাতের অংশ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত গর্ব্ধ ও হর্ষ প্রকাশ করিলেন। যাহা হউক, আরোগ্য লাভ করিলেও সেই ব্যুসে এই গুরুতর আঘাতবে । তাঁহার দেহ-যন্ত্রকে বিকল করিয়াছিল এবং এক বংসর পরে উহার গভারতর লক্ষণগুলি অত্যন্ত সন্কটজনক আকারে দেখা দিয়াছিল।

# বেরিলী ও দেরাতুন জেল

ছয় সপ্তাহ পরে আমাকে নৈনী জেল হইতে দেরাত্বন জেলে বদলী করা হইল। আমার স্বাস্থ্য পুনরায় থারাপ হইল এবং প্রতাহ একটু জর হইতে লাগিল, ইহাতে আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম। চার মাস বেরিলীতে কাটাইলাম। গ্রীয় প্রচণ্ড হইয়া উঠিলে আমাকে অপেক্ষাকৃত শীতল হিমালয়ের পাদদেশে দেরাত্বন জেলে বদলী করা হইল। এথানে আমি, আমার ত্বই বংসর কারাদণ্ডের প্রায়্থ শেষ পর্যান্ত অর্থাং একাদিক্রমে সাড়ে চৌদ্দমাস ছিলাম। দেখা শুনা, চিঠিপত্র ও নির্বাচিত সংবাদ-পত্র হইতে কিছু কিছু সংবাদ পাইতাম বেটে, কিন্তু বাহিরের ঘটনাবলীর সহিত আমার যোগস্ত্র ছিয় হইয়া পেল, কেবল প্রধান ঘটনাগুলি অস্পাইভাবে মনে আছে মাত্র।

আমার কারাম্ভির পর ব্যক্তিগত ব্যাপার ও তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি লইয়া কার্য্যে আয়ুনিয়োগ করিলান। কিন্তু পাঁচমাদের কিছু অধিককাল স্থানীনতা ভোগ করিয়া পুনরায় আমাকে কারাগারে আসিতে হইল, তদবি এইগানেই আছি। এইরূপে তিন বৎসরের অধিকাংশ সময় কারাগারে কাটিয়াছে, —কলে ঘটনাবলীর সহিত আমার যোগ ছিল না এবং এই কালের ব্যাপার ওলি বিশদভাবে জানিবার আমি বিশেষ স্থাগে পাই নাই। যে বৈঠকে গান্ধিজী যোগ দিয়াছিলেন, সেই দিতীয় গোল টেবিল বৈঠক সম্বন্ধেও আজ পর্যান্ত আমার ধারণা অত্যন্ত অপ্পার্ট। এ বিষয়ে তাহার সহিত আমার কোন কথা বলিবারই স্থাবোগ হয় নাই, তিনি অথবা অন্য কাহারও সহিত পরবর্তী ঘটনাগুলি আলোচনা করিতে পাবি নাই।

১৯০২ ও ১৯০৩—এই তুই বংসর কালে আমাদের জাতীয় সংঘর্ষের গতিপথ আলোচনা করিবার মত আমি বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু আমি রঙ্গমঞ্চ জানি, ইহার নেপথাভূমি ও অভিনেতাগণ আমার স্থপরিচিত, কাজেই আমি সহজাত বৃদ্ধি হইতে অতি ক্ষুদ্র ফুদ্র ঘটনারও মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারি। প্রথম চারিনাস কাল নিরুপত্রব প্রতিরোধ আন্দোলন দৃঢ়তার সহিত চলিল, তরেপর ক্রমশং তাহা শিথিল হইয়া আদিল। মাঝে মাঝে কোথাও বা কদাচিং স্থানীয় সংঘর্ষ দেখা দিত। কোনও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক আন্দোলন বৈপ্লবিক উদ্ভ গ্রামে অধিককণ থাকিতে পারে না। ইহা স্থিতিশীল নহে বলিয়াই হয় উপরে উঠিবে নয় নীচে নামিবে। নিরুপত্রব প্রতিরোধ, প্রথম উৎসাহের অবসানে ধীরে ধীরে

# বেরিলী ও দেরাত্মন জেল

নীচে নামিয়া আদিল। কিন্তু মন্দীভূত অবস্থায়ও ইহা দীপলাল চলিতে পারে। বে-আইনী ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও নিধিল ভারতীয় কংগ্রেন প্রতিষ্ঠান অনেকাংশে সাফলোর সহিত কার্যা চালাইতে লাগিল। ইহার সহিত প্রাদেশিক কর্মীদের যোগ ছিল, কর্ম-নির্দ্দেশদি প্রেরণ, আন্দোলনের সংবাদাদি আদান-প্রদান এবং কথনও বা আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হইত।

প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানগুলিও অন্তবিস্তর সাফল্যের সহিত কাজ চালাইতেছিল। যে কয় বংসর আমি জেলে ছিলাম, অলাল প্রদেশের তথনকার থবর আমি বেশী জানি না, তবে আমি কারাম্জির পর কার্যাপ্রণালীর কিছু সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছিলাম। য়ৃক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস কার্যালয় নিয়মিত ভাবে ১৯০২ সালে কার্য্য পরিচালনা করিয়াছে এবং গান্ধিজীর পরামর্শে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি আইন অনাল আন্দোলন প্রথম স্থানিত রাথার নির্দেশ দেওয়া পর্যান্ত (১৯০০ সালের মধাভাগ) ইহা বরাবর কাজ চালাইয়া গিয়াছে। এই কালের মধো ইহা প্রত্যেক জিলায় সর্ব্বদাই কর্ম্মনির্দেশ প্রদান করিয়াছে, মৃত্রিত অথবা সাইকোরাইটল মন্ত্রে ছাপা ইন্তংহারাদি নিয়মিত ভাবে প্রকাশ করিয়াছে, মাঝে মাঝে জিলার কার্যা পরিদর্শন করিয়াছে এবং আনাদের কর্ম্মানিগকে যথানিয়মে ভাতা দিয়াছে। অবশ্য ইহার অবিকাংশই গোপনে করিতে ইইত কিন্তু প্রাদেশিক কমিটির ভারপ্রাপ্র সম্পাদক স্ক্রনাই প্রকাশ্যে কাছ করিতেন এবং তিনি গ্রেছ তার ইলল অপরে ভাঁহার স্থান গ্রহণ করিত।

১৯০০ ও ০২-এর অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিয়াছি, সমস্ত ভারতবর্ষে গুপ্পভাবে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা অতি সহজ। বাধা সত্ত্বেও বিশেষ চেষ্টা না করিয়াও এবিগমে আমরা কৃতকার্য্য হইয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে মনে করিতেন যে, নিরুপদ্রব প্রতিরোধের আদর্শের সহিত এই গোপনতা থাপ থার না এবং এই কারণে জনসাধারণ নিরুৎসাহ হইতা পড়িয়াছিল। বৃহৎ প্রকাশ্য গণ-আন্দোলনের অতি কৃত্র অংশ রূপে ইহা আনে—ংগে কার্য্যকরী কিন্তু ইহার একটা আশ্বান দিকও আছে। বিশেষ ভাবে ব্যব্দ আন্দোলন মন্দীভূত হইয়া আদে তথন কিছু কিছু নিজল গুপ্প প্রচেষ্টা গণ-আন্দোলনের জান গ্রহণ করে। ১৯৩০ সালের জলাই মাধ্যে গান্ধিজী সর্প্রবিধ গোপনতার নিন্দা করিয়াছিলেন।

যুক্ত-প্রদেশ ছাড়াও গুজরাট ও কর্গাটকে কিছুকাল যাবং ক্রমকনের মধ্যে থাজনা বন্ধ আন্দোলন চলিয়াছিল। গুজরাট ও কর্ণাটকে ক্রমক-জ্মিনাবেরা গভর্গমেন্টকে থাজনা দিতে অধীকার করায় অত্যন্ত ক্রতিগ্রন্ত হইয়াছিল। কংগ্রেসের পক্ষ হইতে সম্পত্তি ও জ্মি হইতে বঞ্জিত তুর্দ্ধশাগ্রন্ত ক্রমক্দিগকে সাহায্য করিবার চেষ্টা হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা সামান্ত। যুক্ত-প্রদেশের ভূমিবঞ্জিত বারভ্রের, প্রাদেশিক কংগ্রেদ সাহায্য করিবার কোন

### **ज** अहत्रमाम (अङ्क्र

চেন্তাই করেন নাই। এথানে সমস্যা অনেক বৃহত্তর (কৃষক-জমিদার অপেক্ষা রায়তদের সংখ্যা বছগুণে অধিক) এবং অঞ্চল ও অধিকতর বিস্তার্ণ। প্রাদেশিক কংগ্রেদের সাহায্য করিবার ক্ষমতাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এই আন্দোলনে ক্ষতিগ্রন্ত হইয়াছে এমন সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে সাহায্য করা আমাদের সাধ্যাতীত ছিল, অদ্ধাননিক্লিট্ট সাহায্যপ্রার্থী কৃষকগণ হইতে পৃর্ব্বোক্ত শ্রেণীকে পৃথক করিয়া দেখাও অতি কঠিন। মাত্র কয়েক সহস্রকে সাহায্য করিতে গেলেই বিত্রত হইতে হইত এবং মনোমালিক্ত দেখা দিত। এই কারণে আমরা প্রথম হইতেই অর্থ সাহায্য না করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম এবং তাহা সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়া দিয়াছিলাম। কৃষকেরাও আমাদের অবস্থা ও মনোভাব সহাত্মভূতির সহিত গ্রহণ করিয়াছিল। কোন অভিযোগ না করিয়া বা অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া তাহারা যে কতদ্র সহ করিয়াছিল, তাহা ভাবিলে আক্ষর্য হইতে হয়। অবশ্ব বা কিপ্তভাবে, বিশেষতঃ কারাক্ষর কর্মীদের স্বীপুত্রদিশকে কিছু কিছু সাহায্য দানের চেষ্টা আমরা করিয়াছি। এই হতভাগ্য দেশের দারিন্তা এত অবিক যে, মাদিক একটাকা সাহায্য করিলেও লোকে তাহা দৈব-প্রেরিত বলিয়া যনে করে।

এই আন্দোলনকালে যুক্ত-প্রাদেশিক কমিটি (বে-আইনী প্রতিষ্ঠান) ক্মীদিগকে নিয়মিভাবে বংসামান্ত ভাতা দিয়াছে এবং তাহারা জেলে গেলে তাহাদের পরিবারবর্গকে ভরণপোষণ করিয়াছে। ইহা একটা মোটা খরচের অন্ধ, তারপর ছাপার থরচ, পুস্তিকা ও বিজ্ঞাপন সাইক্রোপ্তাইল বন্ধে ছাপাইবার পরচও একটা মোটা অন্ব। ইহা ছাড়া, যাতায়াত খরচ ছিল এবং অপেক্ষাকৃত গরীব জেলাগুলিকে সাহায্য করিতে হইত। তৎসত্ত্বেও এক শক্তিশালী সঙ্গাবদ্ধ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে গ্র-মান্দোলন পরিচালনা করিতে গিয়া যক্ত-প্রাদেশিক কমিটি ১৯৩২-এর জাতুয়ারী হইতে ১৯৩৩-এর আগষ্ট পর্যান্ত এই বিশ্ব মাদে মাত্র ৬৩,০০০ টাকা অর্থাৎ মাদে ৩১৪০ টাকা বায় করিয়াছে। (এই হিদাবে অবশ্য শক্তিশালী ও অধিকতর স্বক্তন এলাহাবাদ, আগ্রা, কানপুর ও লক্ষ্ণো জেল কংগ্রেদ কমিটির ব্যয় ধরা হয় নাই।) প্রদেশ হিদাবে ১৯৩২ ও ৩৩-এ যুক্ত-প্রদেশ বরাবর সংঘর্ষের পুরোভাগেই ছিল এবং আমার বিবেচনায় ফল াদখিয়া বিচার করিলে তলনায় বায় অতি দামান্তই হইয়াছে। আইন অমান্ত আন্দোলন বিনষ্ট করিবার জন্ম প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট যে বিশেষ বায় করিয়াছেন, তাহার সহিত এই সামান্ত ব্যয় তুলনা করিলে অনেক শিক্ষা লাভ করা যাইতে পারে। আমার ধারণা ( যদিও আমার ভাল জানা নাই), আরও কয়েকটা প্রধান কংগ্রেস প্রদেশে ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয় হইয়াছিল। কংগ্রেসের দষ্টিতে বিহার ভাহার প্রতিবেশী যুক্ত-প্রদেশের তুলনায় অধিকতর দরিদ্র হইলেও আমাদের সংঘর্ষে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত কান্স করিয়াছিল।

# বেরিলী ও দেরাত্বন জেল

ঘাহা হউক, নিরুপত্রব প্রতিরোধ আন্দোলন ক্রমশ: শিথিল হইয়া আদিল, তব্ও ইহা কোন মতে চলিতে লাগিল, অবশ্ব তাহাতেও ক্বতিত্বের অভাব ছিল না। কিন্তু গতিপথে ইহা আর গণ-আন্দোলন রহিল না। গভর্পমেন্টের তীর দমন নীতি ছাড়াও ১৯৩২-এর সেপ্টেম্বরে ইহা এক প্রচণ্ড আঘাত পাইল। গান্ধিন্ধী হরিজন সমস্যা লইয়া এই প্রথমবার অনশনত্রত গ্রহণ করিলেন। এই অনশন লইয়া জনসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহাদের চিন্তার মোড় অন্তদিকে ঘুরিয়া গেল। অবশেষে, ১৯৩০-এর মে মাসে আন্দোলন স্থগিত হওয়ায় কার্যাতঃ নিরুপত্রব প্রতিরোধের মৃত্যু হইল। পরে কার্যালেশহীন মতবাদ রূপে উহা কিছুকাল চলিয়াছে মাত্র। অবশ্ব ইহা সত্য যে, ঐরপে স্থগিত না করা হইলেও ইহা ক্রমে নিশ্চিত হইয়া থাইত। দমন নীতির কঠোরতা ও পীড়নে ভারতবর্ষ মৃচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। জাতির মানসিক শক্তি সাময়িক ভাবে নিঃশেষিত হইল, পুনরায় তাহা ভরিয়া তোলা গেল না। ব্যক্তিগত ভাবে নিঃকপত্রব প্রতিরোধ করিতে পারেন এমন ব্যক্তি অনেকেই ছিলেন। কিন্তু তাহারা এক প্রকার ক্রিমে পারিপাশ্বিক ব্যবস্থার মধ্যে কাজ চবিতেছিলেন।

জেলে বসিয়া এক মহান আন্দোলনের ক্রমশঃ শোচনীয় পরিণতির সংবাদ পাওয়া আমাদের পক্ষে আনন্দের ব্যাপ। ছিল না। তবে আমাদের মধ্যে অতি অল্লোকই একটা দুখ্যমান সাফল্য প্রত্যাশা ক্রিয়াছিলেন। যদি জন-জাগ্রণ অদ্যা হইয়া উঠে, তাহা হইলে অঘটন ঘটিলে ঘটিতে পারে, এমন প্রত্যাশাও ছিল বটে, কিন্তু তাহার উপর নির্ভর করা চলে না। কথনও নীচে, কথনও উপরে, কথনও বা স্তব্ধ হইয়া দীর্ঘকাল সংঘর্ষ চলিবে এবং ইহার মধ্যেই জনসাধারণকে স্বশৃষ্ণলিত, একাবদ্ধ কার্য্যপ্রণালী ও স্বস্পষ্ট মতবাদে শিক্ষিত করিয়া ত্লিতে হইবে, আমরা এইরূপ ভাবিতে লাগিলাম। ১৯৩২-এর প্রথমভাগে একদময়ে আমি জত দৃশ্রমান সাফলোর আশঙ্কা করিয়াছিলাম, তাহার ফলে আপোষ অনিবার্য হইয়া উঠিত এবং 'সরকার পক্ষীয়' ও স্থবিধাবাদীরাই তাহার পূর্ণ স্থবোগ গ্রহণ করিত। ১৯৩১-এর অভিজ্ঞতায় আমাদের চোথের পদ্দা খুলিয়া গিয়াছিল। যথন জনসাধারণ দৃঢ় থাকে এবং তাহাদের ধারণা স্পষ্ট থাকে, তথন সাফল্য আসিলেই তাহারা তাহার স্থবিধা গ্রহণ করিতে পারে। অভাগা জনদাবারণ মুদ্ধ করে, ত্যাগ স্বীকার করে এবং স্থােগের মুহুর্তে, অক্তান্ত ব্যক্তিরা দিব্য আরামে বাহিরে আসিয়া তাহাদের অজ্ঞিত সম্পদ হস্তগত করে। এই আশঙ্কা পূর্ণমাত্রায় বিজ্ঞমান ছিল, কংগ্রেসের মবোও অনেকে শিথিলভাবে চিন্তা করিতেন, আমরা কি প্রণালীর গভর্নমেন্ট वा मभाज ठाठि रम मध्यक अरमरकवरे रकाम स्पष्ट धावना हिन मा। अरमक

### ज ওহরলাল নেহর

कः ध्यमभन्नी, वर्खमान गंडर्गरमण्डेत विरम्य श्रीवर्यन ठाएरन ना, क्वन बिहिन वा विरम्भीत श्रीवर्यक चरम्मी-मार्का भामक स्टेटल है छोशांत्रा यद्यक मरन करवन।

আদি ও অক্লত্রিম 'সরকার-পদ্বী'দের অবশ্য গণনার মধ্যেই আনা উচিত নছে, কেন না তাঁহাদের জীবনের প্রথম ও প্রধান মলনীতি—গাষ্ট্রের ক্ষমতা ঘাহার হাতে থাকিবে, তাহারই আমুগতা স্বীকার। এমন কি, মভারেট ও রেদপন-সিভিষ্টরাও গভর্নমন্টের মতবাদ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন; ফলে, তাঁহাদের সাময়িক মনালোচনাওলি নিফল ও তুক্ত হইয়া াইত। ইহারা দর্মদা সকল ক্ষেত্রে অত্যন্ত আইননিষ্ঠ, ইহা দকলেই জানেন এবং এই কারণে ইহারা কথন ও নিৰুপদ্ৰব প্ৰতিৱোধ সমৰ্থন করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া গভর্ণমেণ্টের পক্ষে সারি দিয়া দাড়াইলেন। সর্ববিধ ব্যক্তিস্বাধীনত। সম্পূর্ণরূপে দমন করিবার উভাম তাঁহারা ভয়চ্কিত নীর্ব দুর্শকের মত দেখিতে লাগিলেন। ইহা কেবল গভর্ণমেন্টের আইন অমান্ত আন্দোলনের স্মুখীন হুইয়া উহাকে দমন করার প্রশ্ন নহে, সর্ব্ববিধ রাজনৈত্রিক কার্যাই বন্ধ করিয়। দেওয়া হইল, অথচ ইহার বিরুদ্ধে একটি শব্দও উজারিত হইল না। খাহার। সাধারণতঃ ব্যক্তিধাবীনতা রক্ষার চেষ্টা করেন, ভাঁচারা আন্দোলনের সহিত জড়িত হইয়া পড়িলেন এবং সরকারী পীড়নের নিকট আত্মদর্মপণ করিতে অস্বীকার করিবার শান্তিও গ্রহণ করিলেন। অন্যান্ম সকলে ভয়ার্ভ হইয় शैनडाद वर्णां श्रीकात कतितनः, कान मभाताहन। छोशातत कर्षणाः ছটিল না। মৃত্যু স্মালোচনাকালেও কত অভন্য বিনয় এবং তাহার স্থিত কংগ্রেম এবং সংঘর্ষ পরিচলেনকারীদের ভীব্র নিন্দা যোগ করিয়া দেওয়।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ব্যক্তিবাবীনতার অনুক্লে শক্তিশালী জনমত গড়িয়া উঠিয়াছে, উহা সঙ্কৃতিত করিবার প্রত্যেকটি চেপ্তার ক্র্ন্ন প্রতিবাদ হয়। (সহবতঃ ইহা এখন অতাত ইতিহাসের কথা।) এমন বহু ব্যক্তি আছেন, যাহারা নিজেরা কোন প্রত্যুক্ত সংঘাদ্যক্ষ আন্দোলনে যোগ দিতে চাহেন না, অথচ বক্তুতা ও লিথিবার স্বাধীনতা, সভ্যু ও সমিতি গঠন, বাক্তি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর রাষ্ট্রের হস্তক্তেপর প্রচেষ্টার বিক্ন্নে অবিরত আন্দোলন করিয়া থাকেন। ভারতীয় উদারনীতিকগণ ব্রিটিশ উদারনীতিকদলের মত ও আদর্শ অভ্যুক্তরণ করিয়া চলিবার দাবী করেন (যদিও এক নাম ছাড়া ইহাদের মধ্যে আর কোন সাদৃশ্য নাই)। এই সকল স্বাধীনতা সংশ্যেতের অস্ততঃ বাচনিক প্রতিবাদও তাঁহাদের নিক্ট প্রত্যাশা করা যাইতে পারে, কেন না ইহাতে তাঁহাদেরও অস্তবিধা হয়। কিন্তু তাঁহারা সেরপ কিছুই করেন না। ইহার। ভলভেরণবের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া বলিতে পারেন না। ব্যু—"আমি ভোমার

# বেরিলী ও দেরাত্বন জেল

বক্তব্যের সহিত সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন মতাবলম্বী; কিন্তু তোমার উহা বলিবার অধিকার আমি মৃত্যুবরণ করিয়াও রক্ষা করিব।"

সম্ভবতঃ ইহার জন্ম তাঁহাদের দোষ দেওয়া উচিত নহে, কেন না তাঁহারা ক্থনও নিজেদের গণতম্ব ও স্বাধীনতার সমর্থক বলিয়া ঘোষণা করেন নাই। তাঁহারা এমন অবস্থার সমুখীন হইয়াছিলেন যে, একটি শিথিল বাক্যের ফলে বিপদে পড়িতে হইত। ভারতে দমন নীতি, স্বাধীনতার প্রাচীন উপাসক ব্রিটিশ লিবারেলগণ এবং ব্রিটশ শ্রমিকদলের নৃতন সমাজতন্ত্রীদের উপর যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা আলোচনা করা অধিককর প্রাসন্ধিক। তুংথের হইলেও তাঁহারা যথাসম্ভব ধীরতা রক্ষা করিয়া ভারতীয় দমন নীতির অনুষ্ঠানগুলি দেখিতেন এবং 'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের' জনৈক পত্র লেখকের ভাষায়, "দমন নীতির বৈজ্ঞানিক প্রয়োগের" সাফলা দেখিয়া সম্ভোষলাভ করিতেন। গ্রেট ব্রিটেনের আশ্নাল গভর্ণমেট একটি সিদিসান বিল পাশ করাইতে উল্লোগী হওয়ায় তাহার অনেক কিছু সমালোচনা হইয়াছে। বিশেষভাবে লিবারেল ও শ্রমিকদলের সদস্যগণ, অন্যান্ত কারণের সহিত এই আপত্তি প্রকাশ করেন যে. इंशांत करन वकुठा कतिवाब याधीना मक्ष्ठिक इंग्रेट वार भाषित्रहें हिनारक খানাতল্লাদীর প্রোয়ানা জারী করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইবে। সমালোচনা পাঠ করিলে আমার চিঙে সহাত্মভৃতির উদ্রেক হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কথাও মনে পড়ে, এথানে অধুনা যে সকল আইন প্রচলিত রহিয়াছে, প্রস্তাবিত ব্রিটিশ সিনিসান বিল অপেকা তাহা অস্ততঃ শতগুণে অধিক মন। যে সকল ব্রিটেনবাসী ইংলণ্ডে একটি মশা দেখিয়া ভীত হন, ভাঁহারা ভারতে অমান বদনে উট গিলিয়া ফেলেন, ইহা দেখিয়া আমি বিস্মিত হই। প্রত্যেক সামাজানীতিক উদ্দেশ্যের মধোই সাধুতা দেখা, বৈষয়িক স্বার্থের অনুপাতে নৈতিক আদর্শ ঠিক করিয়া লওয়ার ব্রিটিশ জাতির আশ্চর্যা দক্ষতা আমি প্রশংসমান দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকি। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা অপক্রকারী বলিয়া তাঁহারা সরল বিশাস ও নৈতিক ক্ষোভের সহিত হিটলার ও মুনোলিনীর নিন্দা করিয়া থাকেন। আবার অনুরূপ সরল বিশাস লইয়া তাঁহারা ভারতে স্বাধীনতা সঙ্কচিত করিবার বাবস্থাগুলি নির্কিকার চিত্তে দর্শন করেন। উহা যে অপরিহার্যা প্রয়োজন, তাহা উচ্চাঙ্গের নৈতিক যুক্তি দিয়া তাঁহারা বুঝাইয়া দেন। প্রকৃত নিরপেক্ষ ব্যবহার করিতে হইলে উহা করা ছাড়া তাঁহাদের গত্যন্তর নাই !

ষধন ভারতে বহু নরনারী অগ্নিপরীকার সমুখীন. তথন স্থান্ধর লওনে বাছা বাছা ব্যক্তিরা মিলিত হইয়া ভারতের জন্ম শাসনতন্ত্র রচনা করিতে লাগিলেন। ১৯০২ সালে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক এবং বহুতর কমিটির ব্যবস্থা হইল, ব্যবস্থা পরিষদের বহু সদক্ষকে এ সকল কমিটির সদস্য করা হইল যাহাতে তাঁহার।

### ज ওহর লাল নেহক

কর্ত্তবা পালনের সহিত ব্যক্তিগত আনন্দও উপভোগ করিতে পারেন। সরকারী থরচায় এক বৃহৎ জনতা লগুনে গেল। ১৯৩০ সালে ভারতীয় এসেসরদের লইয়া জয়েন্ট কমিটি বসিল, আবার উদার গভর্গমেন্ট সাক্ষা দিবার জন্ম একদল লোককে রাহাথরচ দিয়া বিলাতে পাঠাইলেন। ভারতের সেবা করিবার আন্তরিক আগ্রহে জনসাধারণের অর্থে অনেকে আবার সমৃত্ত পাড়ি দিলেন। শোনা যায়, রাহাধরচের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্ম অনেকে দরক্ষাক্ষি করিয়াছিলেন।

ভারতে গণ-আন্দোলন দেখিয়া ভীত কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিবিগণ লগুনে ব্রিটিশ সাম্রাক্সবাদের স্থানিতল ছায়ার আপ্রায়ে সমবেত হইবেন, ইহাতে আক্ষয় কিছুই নাই। কিন্তু যথন মাতৃভূমি জীবন মবণ সংঘর্ষে প্রবৃত্ত, তথন কোন ভারতীয়ের এই প্রেণীর ব্যবহার দেখিলে আমাদের ছাতীয়তাবোধ আহত হয়। কিন্তু একটি কারণে আমাদের অনেকের নিকট ইহা শুভ লক্ষণ বলিয়াই মনে হইয়াছিল, আমরা ভাবিলাম (এখন দেখিতেছি, ভূল) ইহা চ্ছাস্থভাবে ভারতের প্রগতিবিবোধীদের সহিত প্রগতিপদ্ধীদের বিজ্ঞেদ ঘটিল। এই ভাগাভাগির ফলে ছনস্পোবণ রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করিবে, এবং সকলেই স্পষ্টভাবে বৃব্বিতে পারিবে বে, কেবলমাত্র স্থানীনতার দ্বারাই আমরা সামাজিক সমস্যাগুলি সমাধান ও ছনস্পারণকে চর্ম্বহ ভারমক্ত করিতে পারি।

किन्न এই সমস্ত ব্যক্তির। কেবল ভাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনবাত্রায় নহে, চিন্তা ও চরিত্রের নিক হইতেও ভারতীয় জনসাধারণ হইতে যে কতথানি পুধক হইয়া প্রিয়াছেন, তাহা দেখিলে আশ্রেয় হইতে হয় ৷ ইহাদের মধ্যে কোন যোগফুত্র নাই। এত ত্যাগ স্বীকার, এত দ্রংপবরণ যে কিমের প্রেরণায়, ভাষ্টে ভাষার। ব্রিতে পারেন না। এই সমস্ত প্যাতনামা রাজনৈতিকের নিকট একটি মাত্র বাস্তব সত্য—ব্রিটিশ সাদ্রাজ্যের শক্তি—যাহার বিক্লমতা করিয়া কোন লাভ নাই, অত্তব ভাল হউক মূল হউক ইহাকে স্বীকার করাই কর্মবা ৷ একগা ভাহাদের চিত্রে কথনও উদয় হয় না যে, জনসংগ্রেশের শুভেচ্ছা বাতীত ভারতের কোন সমস্তার সমাপ্রান অথবা প্রকৃত জীবন্ধ শাসমতম্ব রচনা করা উহিচাদের প**ংক অস্**ত্র । মি: ছে. এ. স্পেণ্ডার তাঁহার সম্ব প্রকাশিত "সমসাময়িক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস"-এ লিপিয়াছেন যে, কিরুপে নিয়মতান্ত্রিক স্মটের অবসানকলে আহুত ১৯১০ সালের चार्टेटिश कराके कमकारकम वार्ष **रहेश** हिन । जिम बनियाहम एवं, य ख्येतीत লেকে বংগীতে আগুন লাগিলে তাহা বীমা করিবার জন্ম বাস্ত হয়, সেই শ্রেটার বাজনৈতিক নে তারাই সকটের সময় শাসনতত্ত্ব রচনার জন্ম বাত হইয়া পড়ে। ১৯১০ দালের অন্তর্গত্তের অপেক্ষাও ১৯৩২—৩৩ দালে ভারতবর্গো অধিকত্তর অগ্নি ভিল এবং বদিও শিপা নিবিয়া লিয়াছে তথাপি ভ্রাছেটনিত জলস্ক অস্থার বড়মিন বিভয়নে পাকিবে, ভাষা ভারতের স্বাধীম ভার আকাল্পার মতই উত্তপ্ত ও অরুপ্ত।

# বেরিলী ও দেরাত্বন জেল

ভারতবর্ধে শাসকদের মধ্যে হিংসা প্রবৃত্তি অতি আশ্চর্যার্কের বৃদ্ধি পাইয়াছে।
অবশু ইহার ধারা পুরাতন এবং এই দেশ ব্রিটিশ কর্তৃক প্রধানতঃ পুলিশ
রাষ্ট্ররপেই শাসিত হইয়া আসিতেছে। এমন কি সিভিলিয়ান শাসকর্নের
প্রভূষ্য্লক দৃষ্টিভঙ্গীও সামরিক ধরণের; যেন বিজিত দেশ বলপূর্বক দথলকারী
দৈল্যদলের শক্রতাম্লক মনোভাব। বর্তমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গুরুতর হন্দের
অবতারণা হওয়ায় মনোভাব বৃদ্ধি পাইয়াছে। বাঙ্গলা ও অক্সত অফুটিত
টেরোরিজমের ফলে আমলাতান্ত্রিক হিংসার্ভির পোরাক জুটে এবং ইহা হইতে
তাঁহারা নিজেদের কার্যাের বৈধতা প্রভিপন্ন করেন। বহুতর অভিলাস এবং
গভর্গমেন্টের নীতির ফলে শাসক ও পুলিশদের হাতে এত প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া
হইয়াছে যে, কার্যাতঃ ভারতবর্ষ পুলিশরাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে এবং ইহার
কোন প্রতিব্রুদ্ধ ব্যবস্থা নাই বলিলেই চলে।

অন্নবিত্তর ভারতের প্রত্যেক প্রদেশকেই তাঁত্র দমন নীতির অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর ইইতে হইয়াছে; কিন্তু সাঁমান্ত-প্রদেশ ও বাদলাই ত্বংগ ভোগ করিয়াছে সর্ব্বাধিক। সীমান্ত প্রদেশ সর্ব্বাদতি প্রধান সামরিক কেন্দ্র এবং ইহার শাসন কার্যাও অর্দ্ধ সামরিক নিয়ম প্রণালীতে হইরা থাকে। ইহার সামরিক ওক্তর অধিক থাকার 'লালকুগ্রা' আন্দোলনে গভর্গমেন্ট সম্পূর্ণরূপে বিচলিত হইলেন। এই প্রদেশকে 'শান্ত' করিবার জন্ম দৈন্তদল কুচকাওয়াছ করিতে লাগিল এবং "গুদ্ধান্ত গ্রামগুলিকে" সায়েন্তা করিতে লাগিল। সমন্ত ভারতবর্ষে গ্রামগুলির উপর অতাধিক পাইকারী ছরিমানা ধার্যা করা এবং কথনও কথনও সহরেও (বিশোষতং বাঞ্চলায়) উহা ধার্য্য করা সচরাচরের ব্যবস্থা হইরা উঠিল। কোথাও পিটুনী পুলিশ বসান হইত এবং যাহাদের অপরিমিত ক্ষমতা অথচ সংযুমের ব্যবস্থা নাই সেধানে পুলিশের অতিশাসন অনিবার্যা। শান্তি ও শুদ্ধানার নায়ে বিশুদ্ধালা ও বে-আইনী গটনার দুষ্টান্ত অভ্যাব্য বহু দেখিয়াছি।

বাঙ্গলার কোন কোন অংশে এক আশ্রুষা দৃশ্যের অবতারণাহইল । গভর্গমেন্ট সমস্ত অদিবাদীদিগকে ( অথবা ঠিক ঠিক বলিতে হইলে হিন্দু অধিবাদীদিগকে ) শক্রু বলিয়া ধরিয়া লইলেন এবং প্রত্যেককে—বার হইতে পঁচিশ বংসর বয়দ্ধ নর ও নারী, বালক-বালিকা—পরিচয়পত্র রাখিতে হইবে এই বাবস্থা হইল । বহিদ্ধার, অস্তরীণ, পোষাক সম্পর্কে নিদ্ধিষ্ট বাবস্থা, স্থলগুলি নিয়য়ণ অথবা বদ্ধ, বাইসাইকেল চড়া নিষেধ, পুলিশে গতিবিধির সংবাদ দান, সাদ্ধা আইন, সামরিক কটমার্জ, পিটুনী পুলিশ, পাইকারী জবিমানা এবং অ্যান্ত আরও অনেক ব্রিধিনিষেধ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিস্তৃত অঞ্চল যেন সামরিক বল দ্বারা অবরুদ্ধ প্রতীয়নান হইতেছিল এবং অধিবাদীরা, নরনারী প্রভাবেই কঠোর নজ্ববন্দী হইয়া যেন ছটিব ছাড়পত্র হাতে করিয়া অবস্থান করিতেছিল।

### ज अर्जनान (नर्ज

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মতে এই স্কল আশ্চর্য ব্যবস্থা ও বিধিনিষ্টেধ প্রয়োজন ইইয়ছিল কিনা সে বিচারের অধিকার আমার নাই। যদি ইহার প্রয়োজন না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করার, অপমানিত করার, পীড়ন করার গুরুত্ব অপরাধে গভর্গর নিশ্চয়ই দোষী সাব্যস্ত হইবেন। যদি এইগুলির প্রয়োজন ইইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ইহা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বার্থতার চড়ান্ত প্রমাণ।

এই হিংসামূলক মনোভাব আমাদের পিছ পিছ কারাগারে গিয়াও উপস্থিত हरेन। कातागाद्य ध्येगीविज्ञात अकता अश्मन माज। याराबा फेक्ट खेगी जुक হইলেন, তাহাদের পক্ষে উহা এক পীড়ন হইয়া উঠিল। অতি অল্পংখ্যক ব্যক্তিকেই উচ্চশ্রেণী ভূক্ত করা হইয়াছিল এবং বছ কৃষ্ণ অহুভৃতিপ্রবণ ন্যুনারী এমন অবস্থার মধ্যে পতিত হইলেন, যাহা অবিরাম এক মান্সিক যন্ত্রণাবিশেষ। গভর্গমেন্ট ইচ্ছা করিয়াই রাজনৈতিক বন্দীদের অবস্থা সাধারণ কয়েনীদের অপেকাও কঠোর ও চঃবপুর্ণ করিতে লাগিলেন। কারাবিভাগের জনৈক ইনেদপেত্রীর জেনাবেল সমস্ত কালাগাবে এক গুল্প ইস্তাহার ছারা আইন অমাতা আন্দোলনের বন্দালিগকে "কঠোর ব্যবহার" করিবার অভুজ্ঞা প্রচার কবিয়াজিলেন।\* জেলে বেত্রদণ্ড সচ্যাচ্যের শাল্ডি হইয়া উঠিল। ১৯৩৩-এর ২৭ণে এপ্রিল পার্লামেণ্টে সহকারী ভারতস্চিব বলিয়াছিলেন যে, "১৯৩২-এ আইন অমাত্র আন্দোলন সংশ্লিষ্ট অপকাধে ৫০০ জন বেজদত্তে দণ্ডিত হইয়াছে. ইচা তারে তাময়েল হোর অবগত আছেন।" জেল-শুখলা ভঙ্গ করিবার অপরাধে বাহারা বেরুনও পাইয়াছে, দেই দাখা। ইহার মধ্যে ধরা হইরাছে কিন্ পতिकाद ভাবে द्विदात উপায় নাই। ১৯০২ সালে আমরা জেলে প্রায়ই বেত্রলাণ্ডর সংবাদ পাইতাম। একটি কি ডইটি বেত্রলণ্ডের প্রতিবাদস্কর্প আম্বা ১৯০০-এর ডিলেম্বরে তিন্দিন অন্পন করিয়াছিলাম, তাহা মনে আছে। তথ্য আমি এই পাশ্বিক দল্পে বাখিত ত্রীয়াছিলাম। এখনও আমি এরপু সংবাদে মর্মান্তত হুটু এবং সর্মদা বেদনা অফুন্তব করি কিন্ধ প্রতিবাদশ্বকপ অনশন করিবার কথা মনে উদয় হয় না। কাল্ফ্রমে পাশ্বিকভার বিক্রমে অভভতির তারতাও কমিয়া আমে। অভাত বাবস্থাও দীর্ঘায়ী হইলে জগত উল্লেখনত হট্যা উঠে।

এই ইন্তাহার ১৯০২-এর ০০শে জুল প্রচারিত হয়। ইহাতে ইহাও লিপিত ছিল যে, "ইনেস্পেটর জেনারেল, কেলের স্পারিটেওেটগণ ও অবস্তান কর্মচারীদের এই ঘটনাটা বুঝাইয়া দিতে চাকেন লে, আইন অমান্ত ঘটিত নলীদের প্রতি পক্ষপাতমূলক ভালে বাবহার করিবার কোন বুজিশলত কারণ নাই। এই প্রশীর করেবীদিগকে যথান্তানে রাখিয়া ফটোর বাবহার অবলধন করিতে হইবে।"

# বেরিলী ও দেরাত্বন জেল

আমাদের কন্মীদিগকে জেলগানায় ঘানি, যাঁতা প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রমের কাজ দেওয়া হইত, কাজকর্ম ও ব্যবস্থা তাহাদের পঞ্চে এত অসহ করিয়া তোলা হইত, যাহাতে তাহারা ক্ষমা-প্রার্থনা করিয়া ও গভর্গমেণ্টের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়া মৃক্তি প্রার্থনা করিতে বাধা হয়। জেল কর্ত্পক্ষ ইহা একটা প্রকাণ্ড জয় বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

যাহারা পীড়ন ও অপমানে ক্ষ হইত, সেই সকল বালক ও যুবকদের ভাগোই এই শ্রেণীর কঠিন পরিশ্রম জুটিত। এই সমস্ত স্থানর স্থানর বালক, আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ও ত্রাকাজ্ঞায় তঃসাহসী,—যে শ্রেণীর বালক ব্রিটিশ বিভালয় ও বিশ্ববিভালয়ে প্রশংসা ও উৎসাহ পাইত, ইহারা সেই শ্রেণীর। কিন্তু ভারতে তাহাদের ৌবনাচিত আদর্শবাদ ও গর্কের জন্ম তাহারা পায় শৃঞ্জান, নির্জন কারাবাস ও বেজ্রদ্র ।

আমাদের নারীরা কারাগারে যে কঠোর ব্যবহার পাইয়াছেন, ভাহা চিস্তা করিতেও ক্লেশ হয়। ইহারা অধিকাংশই মধ্য শ্রেণীর এবং অন্তঃপুরে থাকিতে অভান্ত। পুরুষের স্থবিধার জন্ম রচিত অনেক সামাজিক প্রথার পীড়ন ও অপ্রথান ইহার। দহ করিয়া থাকেন। স্থানীনভার আহ্বান ভাঁহাদের নিকট ঘার্থক,—্যে উৎসাহ ও শক্তি লইয়া তাঁহোরা আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পডিয়াছিলেন. তাহার পশ্চাতে গার্হস্তাহীবনের দাসত্ব ২ইতে মুক্তির একটা অস্পষ্ট আকাজ্ঞাও हिल, हेटा भिःमरम्मर । अब करमकुक्त हाए।, अधिकाःभरकटे माधावन करम्मी শ্রেণী হক্ত করা হইয়াছিল এবং অসক্তরিত্র। সঙ্গিনীদের মধ্যে, অতি ভয়াবহ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তাঁহাদিগকে রাথা হইয়াছিল। একবার আমি নারীদের জন্ম নিদিষ্ট ওয়ার্ডের পার্থের ব্যারাকে ছিলাম; আমাদের মধ্যে একটা প্রাচীবের ব্যবধান ছিল। সেই ব্যারাকে কয়েকজন রাজনৈতিক বন্দিনীর পহিত সাধারণ কয়েদীরাও ছিল। যাঁহার গ্রহে আমি একবার আতিথা গ্রহণ করিয়াছিলাম, যিনি আমাকে দ্বিশেষ আদর যত্ন করিয়াছিলেন, তিনিও ঐ व्याताटक छिल्न। উक्त प्रान्थशालात वावधान मृद्धान, श्रीत्नांक क्रायमीरमञ् কংসিত ভাষায় ভীতি প্রদর্শন ও ভংসনাগুলি আমার কাণে আসিত এবং আমাদের বান্ধবীরা কি সহ করিলেছেন, তালা ভাবিতেও আমার হৃদ্কম্প হইত।

ছুই বংসর প্রের ১৯০০ সালের সহিত তুলনায় ১৯০২ এবং ১৯০০-এ রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি ব্যবহার যে অধিকতর মন্দ ইইয়াছিল, তাহাতে দন্দেই নাই। ইহা ব্যক্তিবিশেষ কর্মচারীর পেয়াল বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই, অবস্থা প্র্যাবেশ্বন করিলে এই ধারণায় উপনীত হইতে হয় যে, ইহা গভর্ণমেন্টের প্রেসফলিত নীতিরই ফল। রাজনৈতিক বন্দীদের কথা ছাড়িয়া দিলেও এই কালে যুক্ত প্রদেশের ভেলকর্মচারীল। যাহা কিছু মনুষ্যোচিত ও

মানবতার ত্যোতক, তাহারই উপর বাঁতশ্রদ্ধ ইইয়া উঠিয়াছিলেন। আমরা ইহার একটি চিত্রাক্ষক দৃষ্টান্তের অতি নির্দোষ প্রমাণ পাইয়াছি। একজন খাতনামা জেল পরিদর্শক একবার আমাদিগকে জেলে পরিদর্শন করিতে আদেন। ইনি একজন মাননীয় নাইট (স্তার) আমাদের মত বিজ্ঞোহী বা দিদিদান প্রচারকারী নহেন; ইহাকে আনন্দের দহিত গভর্গমেণ্ট সম্মানজনক উপাধিতে ভৃষিত করিয়াছেন। ইনি আমাদিগকে বলিলেন যে, কয়েকমাস প্রেষ্ঠিন অত্য এক জেল পরিদর্শন করিতে গিয়া পরিদর্শন-পুত্রকে মন্তব্য লিখিতে গিয়া জেলরকে "সহদয় শৃন্ধলারক্ষাকারী" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন, ইহাতে উক্ত জেলর তাঁহাকে সবিনয়ে অহরোধ করিয়া বলেন যে, তাঁহার দয়া দাক্ষিণা প্রভৃতি মহয়োচিত গুণাবলীর কথা উল্লেখ না করিলেই ভাল হয়, কেন না কর্ত্বপক্ষ উহা বড় পছল করেন না। কিন্তু স্তার মহোদয় স্বীকার করিলেন না যে ঐ বর্ণনায় জেলরের কোন ক্ষতি হইতে পারে, তিনি ইচ্ছামত মন্তবা লিপিবদ্ধ করিলেন। ফল হইল, কিছুদিন পরেই উক্ত জেলরকে এক দ্রবতী হুর্গম স্থানে বদলী করা হইল, বাহা হাহার নিকট একপ্রকার শান্তি।

করেক্জন জেলর বাঁহাদের ভরন্ধর ও অবিবেচক বলিয়া পাতি আছে, তাঁহাদের পদোন্নতি হইল, থেতাব দেওয়া হইল। অবৈধ উপায়ে চাকুরা লাভের চেষ্টা ও পাওয়া জেলে এত সচরাচর ঘটনা যে, প্রায় কেহই ইহা হইতে মৃক্ত নহে। কিন্তু আমার নিজের এবং আমার অনুনক বন্ধবাদ্ধবের অভিন্তত। এই যে, যে সকল কারাকর্মচারী নিজেনের কঠোর শৃঞ্জারকাকারী বলিয়া জাহির কবিয়া বেড়ায়, এ বিষয়ে তাহারাই অধিক অপরাধী।

সৌভাগাক্রমে ভৈলে এবং জেলের বাহিরে আমাকে গাঁহাদের সংশ্পশে আদিতে হইয়াছে, উহোরা প্রচোকেই আমার প্রতি সদয় ও সৌজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন। যাহা হউক একটা ঘটনায় আমি এবং আমার পরিবারবর্গ অভ্যন্ত বাধিত হইয়াছিলাম। আমার মাতা, কমলা এবং আমার কলা ইন্দিরা, এলাহারাদ জিলা জেলে আমার ভ্রাপতি বলজিং পত্তিতের সহিত সাক্ষাং করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের কোন অপরাধ না পাকা সংয়েও, জেলর উহোদিগকে অপমান করিয়া বাহির করিয়া দেয়। এই ঘটনায় আমি অভ্যন্ত হইলাম এবং এ বাপোরে প্রদেশিক গভর্গমেন্টের প্রতিক্রিয়া দেখিয়া আরও মর্মানত হইলাম। জেলকশাচারিগণ কর্তৃক মাতার পুনরায় অপমান সভাবনা নিব'রণকরে আমি সমন্ত দেগান্তনা বন্ধ করিবার সন্তম্ম করিলাম—করেজন জিলে পাকাকালীন প্রায় সাভমাদ আমি কাহারও সহিত্ সাক্ষাং করি নাই।

# জেলে মানব প্রকৃতি

বেরিলী জিলা জেল হইতে আমরা ছইজন— আমি ও গোবিন্দবল্পত পছ—
দেরাছন জেলে বদ্লী হইলাম। জনতার দৃষ্টি এড়াইবার জন্ম আমাদিগকে
বেরিলী টেশনে গাড়ীতে না তুলিয়া পঞ্চাশ মাইল দ্বে একটি টেশনে লইয়া বাওয়া
হইল। রাত্রে গোপনে আমাদের মোটর গাড়ীতে তোলা হইল, কয়েকমাস
আবন্ধ থাকিবার পর রাত্রির স্লিগ্ধ বাতাসের মধ্য দিয়া মোটরে ভ্রমণ কত ছল্লভি
আনন্দ।

বেরিলী জেল পরিত্যাণের প্রাক্ষালে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আমার স্বন্ধ আলোড়িত করিয়ছিল, স্মৃতিতে তাহা এখনও অমান রহিয়াছে। বেরিলীর পুলিশ রপারিনটেনডেট, একজন ইংরাজ ভদ্রলোক দেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি গাড়ীতে উঠিতে বাইতেছি, এমন সময় তিনি একটু সলজ্জভাবে এক ভাড়া কাগজ আমার হাতে দিয়া বলিলেন, ইহাতে কতকগুলি পুরাতন জার্মান সচিত্র পত্রিকা আছে। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, আমি জার্মান ভাষা শিবিতেছি, তাই আমার জন্ম তিনি এই পত্রিকাগুলি আনিয়াছেন। তাঁহার সহিত পূর্বের আমার কথনও দেখা হয় নাই, পরেও আর তাঁহাকে দেখি নাই। আমি তাঁহার নাম প্রান্থ জানি না। তথাপি দ্যার্ম চিন্তা-প্রস্তুত এই স্বতঃফুর্ত্ত সৌজ্জা আমার হৃদয় পূর্প করিল এবং কৃতজ্ঞতায় আমার অন্তঃকরণ পূর্ণ হইল।

দেই দীর্ঘ মধ্যরাত্রে গাড়ীতে বদিয়া আমি, ইংরাজ ও ভারতবাদী, শাসক ও শাসিত, সরকারী ও বে-সরকারী, যাহারা আদেশ দেন বং যাহাদের আদেশ-পালন করিতে হয়, তাঁহাদের পরম্পরের সম্পর্ক চিস্তা করিতে লাগিলাম। এই উভয় জাতির মধ্যে কি বিস্তার্থ ব্যবধান, পরম্পরের প্রতি কত অবিশাস, কভ বিরাগ! কিন্তু অবিশাস ও বিরাগ অপেকাও পারম্পরিক অপরিচয়ের অক্সতাই অধিক প্রবল এবং দেই কারণে পরম্পর মিলিত হইলে উভয় পক্ষই একটু শক্ষার সহিত সঙ্কচিত হইয়া পড়েন। একে অপরকে কক্ষপ্রকৃতি ও বিরম্বদন ব্যক্তি বলিয়া ধারণা করেন। একথা কাহারও মনে আদে না যে এই বাহ্ম আচরণের পশ্চাতে বিনয় শালীনতা দয়াও আছে। দেশের শাসক হিসাবে, তাঁহাদের হাতে অন্তগ্রহ কবিবার অপরিমিত ক্ষমতাও বহিয়াছে; এই কারণে ইংরাজগণের চারপাশে চাকুরী প্রার্থী ও স্থবিধায়েশীদের কলগুঞ্জন ম্থরিত হইতে থাকে এবং এই শ্রেণীর বিরক্তিকর নমুনা দেধিয়া তাঁহারা ভারতকে বিচার করেন। ভারত-

বাসীর দৃষ্টিতে ইংরাজ হাদয়হীন ঘয়ের মত একজন শাসক, যিনি সর্বাদ তাঁহাদের কায়েমী স্বার্থরক্ষার জন্ম উগ্র ও উদগ্রীব হইয়া আছেন। একজন শাসক অথবা সৈলদের সৈনিকের আচরণ হইতে স্বকীয় মানসিক আবেগের প্রেরণায় ব্যক্তিগতভাবে আচরণের পার্থক্য কতথানি! সৈনিক তাহার শৃঞ্জার মধ্যে মানবাচিত গুণ বিসর্জ্জন দিয়া মন্ত্রে পরিণত হয় এবং মাহারা তাহার কোন জনিষ্ট করে নাই, সেই সকল নিরীহ নির্দ্ধোষ ব্যক্তিকেও গুলি করিয়া মারে। তাই আমি ভাবিলাম, যে পুলিশ কর্মচারী কোন বাক্তিবিশেষের প্রতি নিষ্ট্র ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করেন, তিনিই হয় ত পর্বদিন নির্দ্ধোষ ব্যক্তিদের উপর লাঠি চালাইবার হকুম দিলেন। তিনি নিজেকেও ব্যক্তিবিশেষ মাতৃষ মনে করিবেন না এবং যাহাদের উপর লাঠিচালনা বা গুলিচালনা করিবেন, সেই জনতাকেও মতুল্লমন্টি বলিয়া মনে করিবেন না।

যথন কোন ব্যক্তি অপর পক্ষকে জনতারপে দেখেন, তথনই মানবীয় যোগত্ত্ব ছিন্ন হইয়া যায়। জনতা যে নরনারী ও শিশুদের মিলিত মূর্ত্তি, ইহা আমরা ভূলিয়া যাই। আমরা ভূলিয়া যাই যে, ইহাদেরও ভালবাসা আছে, দ্বংগ আছে, দুংখান্তুত্তি আছে। একজন সাধারণ ইংরাজ যদি সরলভাবে কথা বলেন, তাহা হইলে তিনি নিশ্বই স্বীকার করিবেন যে, তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রভারতীয়কে জানেন, কিন্তু তাহারা নিয়মের ব্যক্তিজম মাত্র, মোটের উপর ভারতবাসীয়া বিরক্তিকর ইতর সাধারণ মাত্র। সেইজপ সাধারণ একজন ভারতবাসীয় বিরক্তিকর ইতর সাধারণ মাত্র। সেইজপ সাধারণ একজন ভারতবাসীয় স্বীকার করিবেন যে, কতকওল ইংরাজ সত্য সত্যই শ্রন্ধার পাত্র; কিন্তু ঐ কয়জনকে বাদ দিলে সাধারণ ইংরাজেরা প্রভূত্বপ্রী, নৃশংস এবং অত্যন্ত মন্দপ্রকৃতির। আশ্রন্ধা এই, কেমন করিয়া মান্ত্র্য ভিন্ন-জাতির ব্যক্তিকে বিচার করে। তাহারা যাহাদের সংস্পর্শে আসে সেই সকল ব্যক্তি-বিশেষকে বাদ দিয় মাহাদের সংস্কে সে অন্ন জানে অথবা একেবারেই জানে না, তাহাদের লইয়াই জাতির গুণাগুণ সম্পর্কে ধারণা করিয়া ফেলে।

ব্যক্তিগতভাবে আমি এ বিষয়ে অত্যন্ত সৌভাগাবান। আমি সর্ব্যন্তই আমার স্বদেশবাসী এবং ইংরাজ, উভয়ের নিক্টই ভন্ত ব্যবহার পাইয়াছি। যে সকল পুলিশ কর্মচারী আমাকে কয়েশীরপে পাহারা দিয়া একস্থান হইতে অগ্রন্থানে লইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা এবং জেলের কর্মচারীরা সর্ব্বদাই আমার সহিত সদয় ব্যবহার করিয়াছেন। এই মানবোচিত ব্যবহারে, কারাজীবনের ভিক্ততা, সংঘাত এবং চ্থের দংশন বছলাংশে হাস হইয়াছে। আমার স্বদেশবাসীরা যে আমার সহিত সদয় ব্যবহার করেন, তাহাতে বিশ্বরের কিছুই নাই, কেন না আমি তাঁহাদের নিকট কতকাংশে স্ব্ধ্যাতি বা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছি। এমন কি, ইংরাজ্রাও আমাকে ইতর সাধারণ হইতে পুথক ব্যক্তি বিবেচনা

# জেলে মানব প্রকৃতি

করেন, আমার মতে, ইহার কারণ আমি ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছি, বিশেষতঃ আমি ইংলণ্ডের স্থলের ছাত্র ছিলাম। এই কারণে তাঁহারা আমার সহিত নৈকটা অন্তব করেন এবং আমি অল্পবিস্তর যে তাঁহাদের ছাঁচে ঢালাই সভ্য, আমার রাজনৈতিক কার্যপ্রণালী যতই মন্দ হউক না কেন, ইহা না ভাবিয়া তাঁহারা পারেন না। আমার অন্তান্ত সম্বীদের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়া সময় সময় আমি বিশেষ সম্বাবহারের জন্তু বিব্রত ও লজ্জিত ইইয়াছি।

এই সকল স্ব্যবহার ও স্থবিবেচনা সত্ত্বেও জেল জেলই; তাহার নিরানন্দ আবহাওয়া এমনভাবে বৃকে চাপিয়া বদে যে, সময় সময় অসয় বোধ হয়। ইহার বাতাস, হিংসা, নীচতা, অবৈধ উৎকোচ, অসতা, হীন তোষামোদ ও নিন্দিত শপথবাকো ভরা। যাহার আয়য়য়য়ৢয়ালাজান তীর, সে সর্বলাই উত্তেজিত অবস্থায় থাকে। অতি সামায় ঘটনাতেই যে কেহ বিচলিত হয়। পত্তে কোন ছংসংবাদ অথবা সংবাদপত্রে কোন লেখা, কিছুকালের জয় উৎকর্পায় চিত্ত ব্যথিত করিয়া তোলে। বাহিরে জীবন ও কর্মধারার বৈচিত্রা এবং সক্তন্দগতি, দেহ ও মনের সামঞ্জন্ম ও ভারকেন্দ্র ঠিক রাখে। জেলে বহিংপ্রকাশের পথ বয়, মনের কামনা মনেই চাপিয়া রাখিতে হয়, তাহার ফলে মায়য়য়য় মন ঘটনা সম্পর্কে একদেশদর্শী হয় ও তাহা বিয়ত করিয়া দেখে। জেলে পীড়া হইলে তাহা বিশেষভাবে বিডয়নাজনক।

তথাপি আমি জেলের নিয়মে অভান্ত হইয়া উঠিয়াছিলাম এবং শারীরিক পরিশ্রম এবং অনেকাংশে কিছু কঠিন মানসিক শ্রম করিয়া শরীর ও মেজাজ ঠিক রাখিতাম। ব্যায়াম ও পরিশ্রমের বাহিরে যে প্রয়োজনই থাকুক না কেন জেলে তাহা অত্যাবগ্রুক; নতুবা ভাপিয়া পড়িবার সম্ভাবনা পদে পদে। আমি প্রত্যেক কাজের সময় নির্দিষ্ট করিয়া লইয়াছিলাম এবং সেই নিয়মে চলিতে চেষ্টা করিতাম। যথাসম্ভব সাধারণ অভ্যাসগুলি রক্ষা করিতাম। দৃষ্টান্তম্বরূপ দৈনিক ক্ষোরকার্য্যের কথা উল্লেখ করিতে পারি (আমাকে সেফ্টি রেজর দেওয়া হইয়াছিল)। এই সামান্ত ব্যাপারটা উল্লেখ করিবার কারণ, অনেকেই ইহা একেবারেই পরিত্যাগ করেন এবং অত্যান্ত ব্যাপারেও শিথিল হইয়া উঠেন। সমস্ত দিন কঠিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যায় আমি স্লাম্ভ হইয়া পড়িতাম এবং অতি আরামে নিলা হইত।

এইভাবে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস অতিক্রান্ত হইত। কথনও বা মাস শেষ হইতে চাহিত না, মনে হইত, সময়ের গতি নিতন্ধ হইয়া গিয়াছে। সময় সময় আমার চিত্ত বিরক্তিবিকৃত হইয়া উঠিত, সকলের উপর, সব কিছুর উপর রাগ হইত—জেলে আমার সম্পিগণ, জেলের কর্মচারিগণ, কোন কিছু কাজ করার বা না করার দক্ষণ বাহিরের লোকদের উপর, ব্রিটিশ সামাজ্যের উপর (কিন্ত ইহা স্বামী ভাব), সর্কোপরি নিজের উপর বিরক্ত হইয়া

উঠিতাম। আমার স্বায়পুঞ্জ এমন হইয়া উঠিত যে, কারাজীবনের সর্ক্ষবিধ মেজাজই আমাকে পাইয়া বসিত। সৌভাগ্যক্রমে এই শ্রেণীর মানসিক অবস্থা হইতে অল্লেই নিক্ষতি পাইতাম।

বাহিবের আত্মীয়বর্গের সহিত সাক্ষাতের দিবস জেলে এক শ্বরণীয় দিন। সেই দিনটি লোকে কামনা করে, তাহার জন্ম অপেক্ষা করে, প্রত্যাহ দিবস গণনা করে। দেখা সাক্ষাতের উত্তেজনার অবসানে প্রতিক্রিয়ামুথে নিঃসঙ্গ শৃগুতা অন্তভ্ত হয়। যদি কথনও দেখা সাক্ষাতের সার্থকতা লাভ করিতে না পারিতাম —কোন হৃঃসংবাদ বা অন্ত কোন কারণে—তাহা হইলে পরে বড় আর্ত্ত হইয়া পড়িতাম। দেখা সাক্ষাতের সময় অবশ্বাই জেলের কর্মচারীরা উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু বেরিলীতে তুই তিন বার একজন গোয়েন্দা বিভাগের লোক কাগজ পেন্সিল লইয়া উপস্থিত থাকিত এবং আমাদের কথাবার্ত্তা ব্যগ্রভাবে লিখিয়া লইত। আমার নিকট ইহা অত্যন্ত বিরক্তিকর মনে হইত এবং এই সকল সাক্ষাতের কোন সার্থকতাই হইত না।

তাহার পর এলাহাবাদ জেলে দেখা সাক্ষাথ প্রসঙ্গে আমার মাতা ও পত্নী জেলে এবং গভর্ণমেন্টের নিকট যে ব্যবহার পাইলেন, তাহাতে এই তুর্লভি দেখা সাক্ষাথও আমাকে বন্ধ করিতে হইল। প্রায় সাত মাস আমি কাহারও সহিত দেখা করি নাই। এই দিনগুলি কি নিরানন্দেই না কাটিয়াছে। যখন আমি প্ররায় দেখা সাক্ষাথ করিবার জন্ম সমত হইলাম এবং আমার আমীয়গণ আমাকে দেখিতে আসিলেন, তখন আমি আনন্দে আত্মহারা হইলাম। আমার ভগ্নীর ছেলে মৈয়েরাও আসিয়াছিল। তাহার ছোট মেয়েটি পূর্ব্দের অভ্যাস মত যখন আমার কাঁধে উঠিতে চাহিল, তখন ভাবাবেগ দমন করা আমার পক্ষেকঠিন হইল। দীর্ঘকাল সঙ্গ লাভের জন্ম লালায়িত থাকিয়া পারিবারিক জীবনে এই মধুর স্পর্শে আমি বিহরল হইয়া গেলাম।

দেখা সাক্ষাং বন্ধ হইবার পর, পনর দিন পরে বাহির হইতে এবং অন্ত জেল হইতে (আমার ছই ভগ্নীই তথন জেলে) যে পত্রগুলি আসিত, তাহার জন্ম আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করিতাম। 'নির্দিষ্ট দিনে পত্র না আসিলে আমি অতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িতাম। আবার পত্র পাইলেও খুলিতে ইতন্তক্তঃ করিতাম। মান্ত্য যেমন আনন্দদায়ক বন্ধ লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে, আমিও চিঠি লইয়া নাড়াচাড়া করিতাম, মনে আশকাও হইত, হয় ত বা চিঠির মধ্যে এমন সংবাদ বা ইন্ধিত আছে, যাহাতে আমি বিরক্ত হইব। জেলের শান্তিপূর্ণ ও নিস্তরক্ষ জীবনে চিঠি লেথা ও পাওয়া ছই-ই আক্ষিক উত্তেজনার কারণ হইয়া উঠে। ইহাতে এমন একটা ভাবাবেগ উপস্থিত হয়, যাহার ফলে ছ'এক দিন মন উন্ধনা হইয়া থাকে এবং দৈনন্দিন কাজে মন বসান কঠিন হয়।

# জেলে মানব প্রকৃতি

रेननी ७ वितिनी जिल्ल आगात अरनक माथी छिन। एनताकृन जिल्ल अथरम আমরা তিনজন—গোবিন্দবল্পত পন্থ, কাশীপুরের কুনোয়ার আনন্দ সিং এবং আমি,—কিন্ত তুই মাস পরে ছয় মাস কারাদণ্ড শেষ হওয়ায় পছজী মুক্তি পাইলেন। পরে আর তুইজন আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। ১৯৩৩-এর জানুয়ারীর প্রথম ভাগে আমার সন্দীরা সকলেই চলিয়া গেলেন, আমি একা রহিলাম। আগষ্ট মাসের শেষে আমার মৃক্তি না হওয়া পর্যস্ত প্রায় আট মাস কাল আমি দেরাত্বন জেলে প্রায় নির্জ্জনে কাটাইয়াছি; কয়েক মিনিটের জন্ম কোন কারাকর্মচারী ব্যতীত কথা বলিবার স্থযোগ কদাচিৎ মিলিত। ঠিক আইনতঃ ইহা নির্জ্জন কারাবাস নহে, অথচ প্রায় তালাই, এবং আমার পক্ষে এই সময়টা অত্যস্ত নিরানন্দে কাটিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমি দেখা সাক্ষাৎ আরম্ভ করিয়াছিলাম বলিয়া একটু স্বস্তি পাইতাম। আমি মনে করি, বিশেষ অন্থগ্রহ-স্বরূপ আমাকে প্রত্যহ বাহির হইতে সন্ত ফোটা ফুল পাইবার স্বযোগ দেওয়া হইয়াছিল এবং কয়েকথানি ফটোগ্রাফ্ও কাছে রাখিতে দেওয়া হইত। ইহাতে আমি অনেক আনন্দলাভ করিতাম। সাধারণতঃ ফুল কি ফটোগ্রাফ্ রাখিতে দেওয়াহয় না। কয়েকবাৰ বাহির হইতে াদত ফুল আমাকে দেওয়া হয় নাই। সেলের জিনিসপত্র স্থসজ্জিত করিয়া রাখিতে উৎসাহ দেওয়া হয় না। আমার মনে আছে, আমার পাশের সেলে আমার একজন সঙ্গী তাঁহার প্রসাধন দ্রব্যগুলি বেশ সাজাইয়া গুছাইয়া বাঝিয়াছিলেন বলিয়া জেল স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আপত্তি করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বলা হইয়াছিল যে, তিনি যেন সেলটি চিত্তাক্ষক বিলাসগৃহ না করিয়া তোলেন। বিলাস দ্রব্যগুলির তালিকা এই— একটি দাত মাজিবার ত্রাস, টুথ পেষ্ট, ফাউটেনপেনের কালি, এক বোতল মাথার তেল, চিক্নী, ব্রাস, সম্ভবতঃ আর ছুই একটি ছোট খাট জিনিস।

জেলে মান্ত্ৰ অতি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুণ্ড কত মূল্যবান তাহ। "ত্তৰ কৰে। জেলে লাকের নিজন্ব বস্তু সংখ্যা একেই অতি কম, তাহার উপর ইচ্ছামত দেগুলি অদল বদল করা যায় না; কাজেই সকলে যতু সহকারে এত সামান্ত জিনিষণ্ড সমত্বে কুড়াইয়া রাখে, যাহা বাহিরে লোকে ছেড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলিয়া দেয়। মান্ত্ৰের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা এত প্রবল যে, কিছু না থাকিলেও উহা বিনই হয় না।

সময় সময় জীবনের আরামগুলির জন্ত দৈহিক আকাজ্জা জাগ্রত হয়—
শরীরের আরাম-আয়েস, মনোরম নিরালা, বন্ধু সমাগম, প্রাণবন্ধ আলাপ
আলোচনা, শিশুদের সহিত ক্রীড়া নাবাদপত্রের কোন ছবি বা মন্তব্য, প্রাচীনদিনের স্মৃতি জাগাইয়া তোলে, থৌবনের চিন্তাহীন দিনগুলি মনে পড়ে, গৃহে
ফিরিবার জন্তু মন ব্যাকুল হইয়া উঠে, সমস্ত দিন অতি অশান্তিতে অতিবাহিত হয়।

আমি প্রতাহ কিছু সূতা কাটিতাম। অতাধিক মানসিক পরিশ্রমের পর ইহাতে আরাম, অবকাশ ও তুপ্তি পাইতাম। অবশ্য আমি প্রধানতঃ লেখা পড়া লইয়াই থাকিতাম। অবশ্য চাহিবামাত্র সব বই যে পাইতাম তাহা নহে ্রিয়া নিষেধ ছিল এবং বইগুলি পরীক্ষা করিয়া দেওয়া হইত। যাহার উপর পরীক্ষার ভার ছিল, তিনি দে কাজের খুব যোগ্য ছিলেন না। স্পেঙ্গলারের "পাশ্চাভ্যের প্রভাব হ্রাস" নামক বইথানি আটক করা হইল, কেন না নামটা বিপজ্জনক ও সিদিসানীয় ধরণের। কিন্তু আমার অভিযোগ করিবার কিছুই নাই, কেন না মোটের উপর আমি অনেক প্রকার ভাল বই রাখিতে পারিতাম। এ ক্ষেত্রেও আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হইত। কেন না আমার অনেক সঙ্গী ( 'এ' শ্রেণীর বন্দী ) সমসাময়িক ব্যাপার লইয়া লিখিত পুস্তকাদি পাইতে অনেক তর্ভোগ ভূগিতেন। আমি শুনিয়াছি, বারাণসী জেলে, রান্ধনৈতিক কথা আছে, এই অন্ত্রতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট প্রকাশিত "হোয়াইট পেপার" পর্যান্ত দেওয়া হয় নাই। কেবল ধর্ম সম্বন্ধীয় পুন্তক ও উপাখ্যান ব্রিটিশ শাসকর্গণ অতি সম্ভোষের সহিত দিবার অমুমতি দেন। ধর্মের প্রতি ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের এত প্রগাঢ অনুরাগ যে, তাঁহারা নিরপেক্ষ ভাবে সকল মার্কার ধর্মকেই সমান উৎসাহ দিয়া থাকেন |

যথন ভারতে সর্কবিধ সাধারণ ব্যক্তিখানীনতাও সঙ্কুচিত করা ইইয়াডে জ্পন কয়েদীদের অধিকারের আলোচনা খুব বেশী প্রাসন্ধিক নহে। তবুও বি ার ওক্তর আছে। যথন কোন আদালত কাহাকেও কারাদও দেন, তাহার অভ এই য়ে, তাহার দেহের সহিত মনকেও বন্দী করিতে হইবে ? তাহার দেহ হইলেও মন স্বাধীনতা পাইবে না কেন ? ভারতে মাহাদের হাতে কারা পিরিচালনের ভার রহিয়াছে, তাঁহারা এই শ্রেণীর প্রশ্নে নিশ্চমই ভয় পাইনে ন; কেন না তাঁহাদের নৃতন আদর্শ ও ভাব গ্রহণ করা অথবা ধীর ভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। 'সেন্দর' করা দ্ব সময়েই মন্দ এবং ইহা একদেশদ্শিতা ও নির্কাকিতা। ভারতে এই কারণে আমরা অনেক আধুনিক পুরুকের তালিকা অত্যন্ত ভারী হইয়া উরিয়াছে এবং উহার সহিত নিতা নৃতন নাম যোগ হইতেছে। তাহার উপর জেলে স্বতন্ত্র ও দিতীয়বার 'সেন্দরের' বাবস্থা থাকার দক্ষণ, যে সকল পুরুক অথবা সাময়্বিক পত্রিক। বৈধভাবেই বাহিরে কিনিয়া পড়া যায়, জেলে তাহা পাওয়ার উপায় নাই।

কতকগুলি কমানিষ্ট সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়ার কিছুদিন প্রের নিউইয়র্কের বিধ্যাত সিং সিং জেলে এই প্রশ্ন উঠিয়াছিল। আমেরিকার শাসক সম্প্রবাহের মনে কম্যুনিষ্ট বিকন্ধতা অত্যন্ত প্রবল, তংসত্তেও জেল কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত

# জেলে মানব প্রকৃতি

করিলেন, ক্ষেণীল। ইচ্ছা করিলে ক্মানিষ্ট সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রাদি সহ যে কোন মুজিত পুতিকাদি পাইতে পারিবে। জেলের ওয়ার্ডেন (কারাধাক্ষ) অত্যধিক উত্তেজনাপ্রদ বলিয়া ব্যঙ্গচিত্র নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন।

এ দেশের কারাগারে মনের স্বাধীনতার প্রশ্ন লইয়া আলোচনা করা সনেকাংশে নিক্ষল, কেন না, কার্যাতঃ অনিকাংশ কয়েদীকেই কোন সংবাদপত্র বা লিথিবার সরঞ্জানাদি দেওয়া হয় না। ইহা একেবারেই নিষিদ্ধ, এখানে 'সেন্সরের' প্রশ্নই উঠে না। কেবলমাত্র 'এ' শ্রেণীর (বাঙ্গলায় প্রথম ডিভিসন) কয়েনীদিগকে লিখিবার সরঞ্জানাদি দেওয়া হয়, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই দৈনিক সংবাদপত্র দেওয়া হয় না। সভর্গমেনেটর অলুমোনিত দৈনিক সংবাদপত্র দেওয়া চলিতে পারে। 'বি' বা 'দি' শ্রেণীর, রাজনৈতিক কি সরাজনৈতিক কোন কয়েদীই লিথিবার সরঞ্জাম পাইতে পারে, ইহা বিবেচনা করা হয় না। প্রথমোক্ত শ্রেণীর বন্দীরা বিশেষ স্থবিবা হিসাবে উহা পাইতে পারে, তবে প্রায়ই তাহাদিগকে সে স্থবিবা হইতে বঞ্চিত করা হয়, 'এ' শ্রেণীর কয়েদীদের সংখ্যা প্রতি হাজারে একজন হইবে কি না সন্দেহ, অতএব কয়েদীদের অবস্থা বিবেচনাকালে তাহারা ধর্ত্তবের মধ্যেই নহে। কিন্তু সঙ্গে সর্পরের স্বর্বিধা পায়, এখানে বিশেষ স্থবিধাপ্র ব্রেণীরা পুত্তক ও সংবাদপত্র সম্পর্কে যে স্থবিধা পায়, এখানে বিশেষ স্থবিধাপ্র 'এ' শ্রেণীর কয়েদীরাও তাহা পায় না।

হাজার করা অবশিষ্ট ৯৯৯ জন একদঙ্গে তুই তিনখানা বই পাইে গাবে, কিন্তু তাহার সর্ভ এত কঠিন যে এই স্কবিধা তাহারা প্রায়শঃই গ্রহণ কি ত পারে না। লেগা অথবা বই হইতে কোন কিছু টুকিয়া লওয়া অভ্যত বপজ্জনক বিল।সিতা, কেহ যেন উহা না করে। মানসিক বিকাশ সম্পর্কে 🕟 ইচ্ছাকুত নিরুৎসাহ করিবার বাবস্থা অতি আশ্চর্যা এবং স্বম্পষ্ট। কয়েদীকে ংম্বার করিয়া তাহাকে সাধজীবন যাপন করাইবার উদ্দেশ্যের দিক হইতে দেখিলে, প্রথমেই তাহার মনের গতি পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা আবশ্যক এবং তাহাকে লেথাপড়া শিথান ও কোন বৃত্তি শিক্ষা দেওয়া আবশ্রক। কিন্তু ভারতের জেল কর্ত্রপক্ষ সম্ভবতঃ এই দিক দিয়া চিন্তা করে না। যুক্ত-প্রদেশে ত এরূপ কোন বাবস্থা নাই বলিলেই হয় ৷ সম্প্রতি জেলথানায়, বালক ও যুবকদিগকে লেথাপড়া শিথাইবার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অ্যোগ্য লোকের হাতে ইহার ভার দেওয়ার करन, भारते हे कार्याक ही हम नाहे। कथन ७ এর প कथा ७ वना हम या करमनीता লেখাপড়া শিখিতে চাহে না। কিন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতা ইহার সম্পূর্ণ বিপ্রীত, আমি এমন অনেককে দেখিয়াছি, যাহারা আমার নিকট আসিয়া লেখাপড়া শিথিবার জন্ম অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিত। আমাদের সংস্পর্শে যে সকল কয়েদী আসিত, আমরা তাহাদের পড়াইতাম এবং তাহারা শিথিবার জন্ত

রীতিমত পরিশ্রম কবিত। অনেক সময় হয় ত মধ্যরাত্তে আমার নিজ্র ভাঙ্গিরা গিয়াছে, আমি আশ্চর্যা হইয়া দেখিয়াছি, তাহারা ছ'একজন তথনও তাহাদের ব্যারাকে মৃত্তাতি লঠনের সমুখে বসিয়া পরদিনের পাঠ অভ্যাস করিতেছে।

আমি নানাশ্রেণীর বই পড়িয়া জেলে সময় কাটাইতাম, সাধারণতঃ হামি "গুরুপাক" পৃস্তকই পড়িতাম, হান্ধা উপন্তাস পড়িলে মন শিথিল হইছা বার বিলিয়া আমি বেশী উপন্তাস পড়িতাম না। সময় সময় অতিরিক্ত পাঠ জান্ত ক্লান্তি আসিত, তথন কেবল লেখা লইয়া থাকিতাম। আমার কল্যার নিউট লিখিত ঐতিহাসিক পত্রগুলি আমি কারাগারে তুই বংসর ধরিরা লিখিয়াছি; এবং উহা আমার মানসিক স্থৈয়া রক্লার্থে সংঘ্রতা করিয়াছে। লিখিবার সময় আমি অতীত ইতিহাসের মধ্যে ভ্রিয়া কার্যাগারের কথা বিশ্বত হইতাম।

ভ্ৰমণ-কাহিনী পড়িতে আমার ভাল লাগিত : হিউয়েন সাং. মার্কোপোলো. ্ইবন বাট্ট্যা এবং অক্যান্ত পুরাতন ভ্রমণ-কাহিনী---আধুনিক কালের সেভেন दृष्ठित्तत्र मधा अभियात मक्क्मित मधा पिया अमर्गत विवत्न, त्वातिरथत जिन्तक ভ্রমণের অত্যাশ্চর্য্য কাহিনী পাঠ করিয়াছি। ছবির বইও ভাল লাগিত, পিরি-শৃঙ্গ, চিরত্যারমণ্ডিত পর্বত, মরুভূমি-কারাপারে মরুভূমি ও সমুদ্রের অসীম বিস্তারের জন্ম প্রাণ ব্যাকল হয়। আমার নিকট মন্টব্রান্ধ, অল্লস ও হিমাল্যের ক্ষেক্থানি উৎকৃষ্ট ছবির বই ছিল। যথন আমার সেল ও ব্যারাকের উত্তাপ ১১৫ ডিগ্রীরও উপরে, তথন ছবির বই-এর পাতা উন্টাইতে উন্টাইতে আমি তৃষার-পর্বতের দিকে চাহিয়া থাকিতাম। ভূমগুলের মানচিত্র দেখিতেও বছ আনন হইত। যে সমস্ত স্থান দেখিয়াছি, তাহার পূর্বাশ্বতি ও স্পপ্তলি মনে ভাসিয়া উঠে, আবার যে স্থানগুলি দেখিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও দেখিতে পারি নাই, তাহার কথাও মনে হয়। পুরাতন দিনের শ্বৃতি ভাসিয়া উঠে—ক্ষুদ্র বিন্দুর মধ্যে মহানগরী, ক্লফ রেখার পর্বত, নীলবর্ণে রঞ্জিত স্মৃত্র—এই সৌন্দ্র্যাম ধরিত্রীর কত আকর্ষণ, যেথানে সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়া মন্তব্যত্ব পরিবর্ত্তিত হইতেছে, দেই কঠিন কর্মান্দেত্রে দাডাইবার আকাজ্ঞা যেন কণ্ঠ চাপিয়া বরে। বিষয় চিত্তে ভাড়াভাড়ি ভূচিত্রাবলী বন্ধ করিয়া অতি পরিচিত কারাপ্রাচীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করি; কারাগারের দৈনন্দিন নীরস কর্তব্যের কথা মনে প্রতিয়া যায়।

# কারাগারে জীবজন্তু

দেবাহুন জেলের ক্ষুল্র সেল বা কক্ষে আমি চৌদ্দ মাস পনর দিন অতিবাহিত করিয়ছি। আমি উহার এক অবিচ্ছেল্ল অংশ পরিণত হইয়ছিলাম। ইহার প্রত্যেকটি ক্ষুল্র অংশও আমার কত পরিচিত, চূণকাম করা দেওয়াল, অসমান মেঝে ও ছাদের প্রত্যেকটি দাগ ও ঝাঁজ, ঘৃণে-ধরা উইএ-খাওয়া কড়ি বর্গা—সব খুঁটিনাটি মনে আছে। বাহিরের উঠানে কয়েক গোছা ঘাস ও কয়েকথও পাথর আমার পুরাতন বন্ধু ছিল। আমার সেলে আমি একা থাকিতাম না, বোলতা ও ভীমকলেবা কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল এবং টিকটিকিরা দিনের বেলায় বরগার অন্তরালে থাকিত এবং রাত্রে শীকারের আশায় বাহির হইয়া আসিত। যদি বাহ্য বস্তর উপর চিন্তা ও ভাবাবেগ রেখাপাত করিতে পারে, তাহা হইলে সেই সেলের বায়ুমওলে তাহা এখনও থম থম করিতেছে এবং সেই স্থানের প্রত্যেক বস্তর সহিত তাহা জড়াইয়া আছে।

অন্তান্ত জেলে আমি দেরাত্ন অপেক্ষা অনেক ভাল সেলে থাকিয়াছি; কিন্তু এখানে একটি বিশেষ স্থবিধা পাইয়াছিলাম। জেলটি অত্যন্ত ছোট বলিয়া প্রাচীরের বাহিরে অথচ জেলের হাতার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র হাজতে আমাদের রাধা হইয়াছিল। স্থান এত অপরিসর যে হাঁটিয়া বেড়াইবার উপায় ছিল না। সেইজন্ত সকালে ও বিকালে জেলের দরজা পর্যন্ত আমাদের হাঁটিয়া বেড়াইতে দেওয়া হইত—ইহার দৈর্ঘ্য প্রাম্ম একশত গজ হইবে জেলের হাতার মধ্যে থাকিলেও প্রাচীরের বাহিরে আসার দকণ, আমরা প্রত্যুক, শক্তক্ষেত এবং রাজপথের কিয়দংশ দেখিতে পাইতাম। এই স্থবিধা কেবল আমাকেই দেওয়া হয় নাই, দেরাত্বনে 'এ' ও 'বি' শ্রেণীর প্রত্যেক কয়েদীই এই স্থবিধা পাইতেন। প্রাচীরের বাহিরে জেল হাতার মধ্যে আর একটা ছোট বাড়ী ছিল তাহাকে ইয়েরোপীয়ান হাজত বলা হইত। ইহার চারিদিকে কোন দেওয়াল ছিল না বলিয়া সেলে বসিয়াই মনোহর পর্ব্বত ও বাহিরের লোকচলাচল দেখা যাইত; এই হাজতের ইয়োরোপীয়ান ও অন্তান্ত কয়েদীদেরও জেলের দরজা পর্যান্ত সকলে বিকালে বেড়াইতে দেওয়া হইত।

. যে বন্দী দীর্ঘকাল উচ্চপ্রাচীরের অস্তরালে বাস করিয়াছে, এই বাহিরে ভ্রমণ ও নৈস্গিক দৃষ্ঠ দেখার মান্সিক স্স্তোষ যে কত্থানি সে-ই অফ্ভব করিতে পারে। বাহিরে বেড়ান আমার ভাল লাগিত। বর্ধাকালে যথন অবিশ্রাস্ত বৃষ্টি

### 

হইত, তথনও আমি এই অধিকার ত্যাগ করি নাই। জলে পা ডুবিয়া গেলেও আমি তাহার মধ্যেই হাঁটিতাম। অন্তর্জ হইলেও এই বাহিরে ভ্রমণ আমার ভালই লাগিত। কিন্তু এখানে অনুববর্তী হিমালয়ের স্বউচ্চ গিরিমালার মনোহর এ দেখিবার আনন্দ, কারাজীবনের অনেক ক্লান্তি দূর করিয়া দেয়। যথন দীর্ঘকাল দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ ছিল এবং কয়েক মাস আমি একাকী ছিলাম, তথন আমার চিরপ্রিয় হিমালয়ের দিকে চাহিয়া সময় কাটাইবার সৌভাগ্য অল্প নহে। সেল হইতে আমি পর্বত দেখিতে পাইতাম না, কিন্তু আমার মনে তাহা স্পাষ্টরূপে জাগিয়া উঠিত; হিমালয়ের সহিত এই নৈকটাবোধ আমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিত।

"উর্দ্ধে আকাশে পাখীরা দল বাঁধিয়া উড়িয়া গেল; একখণ্ড নিংদঙ্গ মেঘণ্ড ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া গেল। আমি অদ্ববর্তী চিং-টিং পর্ব্বতশৃঙ্গের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি। আমি ও পর্ব্বত, পরস্পরের প্রতি চাহিয়া আমাদের কথন্ও ক্লান্তি আসে না।"

আমার আশকা হয় কবি, লি তাই পোর সহিত সমন্বরে আমি বলিতে পারি না বে, এমন কি পর্বাত দেখিয়াও আমার ক্লান্তি আসে না। তবে সে ক্লাকের: সাধারণতঃ পর্বাতের সারিধাে আমি শান্তি পাইতাম, ইহা চিরন্থির, মহামৌন মহিমার লক্ষ বর্ণের জ্ঞান-গন্থীর দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া থাকিত, আমার চিত্রচাঞ্চলা ও চপলতাকে বাদ করিত, আমার উত্তেজনাক্ষ মনে অপূর্ব্ব প্রশান্তি আনিয়া দিত।

দেরাছনে বসস্থকাল মনোহর, নিমের সমতল অপেকা এপানে বসন্থ দীর্ঘন্থায়।
শীতকালে সমন্ত রুক্ষের পাতা করিয়া যায়, তাহাদের করালদার মূর্ত্তি বাহির হইয়া পড়ে। এমন কি, আমি আক্ষ্যা হইয়া দেবিলাম, জেলের দরজায় দপ্তায়মান চারটি প্রকাণ্ড অথখা গাছেও নিপাত্র হইয়া গিয়াছে। তারপর বসস্ত আসিয়া তাহাদের কয়ালদার নিরানন্দ দেহে নবজীবনের চেতনায় প্রত্যেক শিরা উপশিরা চঞ্চল করিয়া তুলিল। সহসা অথখা এবং অন্যান্থা রুক্ষে যেন এক সাজ্য পছিয়া গেল, যেন যবনিকার অস্তরালে এক গোপন আয়েয়নের রহস্তের ইঞ্চত আসিতেছে। তাহাদের অঙ্গে অঙ্গে কচি ক্ষ্ স্বস্কু পল্লবের ইয়্মং বিকাশ, আমি চম্কিত হইয়া আবিকার করি। ইহা দেখিয়া কত আনন্দ, কত সস্তোষ! দেখিতে দেখিতে লক্ষ্য লক্ষ্য নবপ্রে দেহ ভ্ষিত হইল, হয়্যালোকে উজ্জল হইয়া তাহারা বাতাদের সহিত জীছারত হইল। পল্লবের অস্কুর হইতে সহস্য প্রস্কুপে এই জ্বত পরিবর্তন কি মনোহর!

আমি ইতিপূর্দ্ধে কথনও লক্ষ্য করি নাই যে, আমের নবপল্লব ঈশল্লোটিশ কপিশবর্থ—কাশ্মীরের পর্দ্ধতে শ্রংকালে যে বর্ণের বিভা ফুটিয়া উঠে তাহার সহিত কি আশুহর্যা সাম্বাচ কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই ইহা সবুজ হইয়া যায়। hi senga

বর্গার জন্ম প্রত্যাশা স্বাভাবিক, কেন না, বর্গাপ্রের সঙ্গে সংক্ষর প্রীমতাপ শীতল হইয়া আসে। কিন্তু ভাল জিনিষেরও অতি প্রাচুর্য্য মার্থর সহিতে পারে না, দেরাত্বনের উপর জলদেবতার রূপা অত্যন্ত অধিক। বর্গারন্তের পাঁচ ছয় সপ্তাহের মধ্যেই ৫০।৬০ ইঞ্চি বারিপাত হয়। ক্ষ্মুল সেলের মধ্যে বন্দী হইয়া বিসিয়া থাকা, অথবা ছাদ দিয়া জলপড়া ও জানালা দিয়া ঝাপটার হাত হইতে ত্রোণ পাইবার জন্য চেষ্টা করা খুব মধুর নহে।

শরৎকালও মনোহর, রৃষ্টির দিন ছাড়া শীতকালে যথন বজ্ঞের গর্জনে রৃষ্টি নামিয়া আসে, হাড়-কাঁপানো শীতল বাতাস বহিতে থাকে, তথন মনের মধো স্বদ্রের লোকালয়ে একট় উষ্ণ গৃহকোণে আরামের জন্ম আকাজ্ঞা জাগে। সময় সময় শিলা বৃষ্টি হয়, মার্কেল অপেক্ষাও বড় বড় শিল টিনের ছাদের উপর পড়িয়া ভয়য়র শব্দ করিতে থাকে, মনে হয়, গোলনাজ্বেরা অবিশ্রাস্ত গুলিবর্ষণ করিতেছে।

একটি দিনের কথা আমার বিশেষ ভাবে মনে আছে। ১৯৩২ সালের ২৪শে ডিসেম্বর। সমস্ত দিন ধরিয়া অবিশ্রান্ত রৃষ্টি ও ঝটিকার গর্জন এবং অস্থ্য শীত; শরীরের দিক হইতে জেলে ইহাই আমার সকলের চেয়ে তৃঃথের দিন। কিন্তু সন্ধ্যাকালে সহসা আকাশ পরিকার হইয়া পেল। যথন দেখিলাম অদ্ববর্ত্তী পর্বতমালা শুভ্তৃষারম্ভিত হইয়া শোভা পাইতেছে তথন আমার সমস্ত হৃংথ নিমেষে দ্ব হইয়া গেল। পর দিন—বড়দিন, আকাশ উজ্জ্বন, চারিদিক মনোর্ম, অদ্বে তৃহিনাবৃত পর্বতমালার কি মনোহর শোভা!

সাংবিণ কাজ কর্ম ছিল না বলিয়া আমরা প্রকৃতির পর্যাবেক্ষক হইয়া উঠিলাম। বিবিধ জীবজন্ত, কীট-পতঙ্গ যাহা চোথে পড়িত তাহাই আমরা অন্তুসন্ধিংসার সহিত লক্ষ্য করিতাম। আমার অন্তুসন্ধিংসা হতই বাড়িতে লাগিল ততই লক্ষ্য করিলাম যে, আমার সেলে এবং েট উঠানে কত বিবিধ শ্রেণীর কীট-পতঙ্গ বাস করিতেছে। আমি অন্তুত্তর করিলাম, যাহা পুর্বের আমার নিকট প্রাণহীন শৃত্যায় বলিয়া বোধ হইত, তাহাই জীবনের প্রাচুর্যো ভরপুর। কেহ বৃকে হাটে, কেহ ধীরে ধীরে চলে, কেহ বা উড়িয়া বেড়ায়। ইহারা আমার কোন বাধা উৎপাদন না করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন্যাত্রা নির্কাহ করিতেছে, আমিও ইহাদের বিদ্ধ উৎপাদন করিবার কারণ খুঁজিয়া পাইতাম না। কিন্তু ছারপোকা ও মশা এবং কতকপরিমাণে মাছির সহিত আমাকে অবিরত যুদ্ধ করিতে হইত। বোলতা ও ভীমক্ষলগুলি আমি সহ করিতাম, অনুমার সেলের মধ্যে তাহারা বাঁকে বাঁকে বাস করিত। কিন্তু একদিন আমি একটু কুপিত হইয়াছিলাম, একটা বোল্তা সন্তব্তঃ অক্সমন্ধভাবে আমাকে দংশন করিয়াছিল। আমি রাণিয়া গিয়া তাহাদিগকৈ ঝাডে বংশে

উচ্ছেদ করিবার জন্ম চেষ্টা করিলাম। তাহারাও তাহাদের অস্থায়ী চাকগুলি রক্ষা করিবার জন্ম সাহদের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। হয়ত ঐ গুলির মধ্যে তাহাদের ভিম ছিল; কাজেই আমি যুদ্ধে বিরত হইলাম এবং স্থির করিলাম বে তাহারা যদি আমার বিদ্যোৎপাদন না করে তাহা হইলে আমিও তাহাদের শাস্তিতে থাকিতে দিব। এই ঘটনার পর এক বৎসর কাল আমি বোলতা ও ভীমকল বেষ্টিত হইয়া সেলে বাস করিয়াছি। তাহারা কর্পনও আমাকে আক্রমণ করে নাই এবং আমরা পরম্পরকে শ্রন্ধা করিয়া চলিতাম।

চামচিক। আমি পছন্দ করিতাম না কিন্তু আমাকে ভাষাদের সহ্ধ করিতে হইত। সন্ধানাশে ভাষারা নিঃশন্দে উড়িত এবং প্রায়ান্ধকার আকাশে ভাষাদের ছায়ার মত দেখা বাইত। কি ভীতি-উদ্দীপক প্রাণী, দেখিলে আমার গা ছম্ ছম্ করে। মনে হয় যেন উহারা আমার মৃথ ছুইয়া উড়িয়া গেল, আঘাত করিবে, ভয়ে আমি শিহরিয়া উঠি। বছদুর উদ্ধে বড় বড় বড় উড়িয়া ধাইত।

আনি অনেকক্ষণ ধরিত্ব। পিপীলিক। ও উই পোক। লক্ষ্য করিতাম।
সন্ধাবেল। বধন টিকটিকিগুলি বাহির হইয়া লাকাইয়া শীকার ধরিত এবং
হাস্যোলাপক ভদ্নীতে লেজ নাড়িয়া পরস্পরকে ভাড়া করিত, তাহাও চাহিয়া
দেখিতাম। সাধারণতা তাহারা বোলতার কাছে ঘেঁসিত না কিন্তু আনি
ছাইবার টিকটিকিকে অতি সাবধানতার সহিত সন্মুখ দিক হইতে বোলতাকে
ধরিতে দেখিরাছি। আনি জানি না কে তাহারা ইচ্ছা করিয়া বা ঘটনাচক্রে
হলের দিকটা এড়াইয়া বোলতা ধরে।

ইহা ছাছা নিকটবুলী রুক্ষে বহু কাঠবিড়ালী বাস করিত। এণ্ডলি বেশ সাহসী এবং আমাদের অতি নিকটে আসিত। লক্ষ্ণে জেলে যথন আমি নিংশন্দে বসিয়া পড়াশুনা করিতাম তথন একটা কাঠবিড়ালী আমার পা বাহিরা জানুর উপর বসিয়া চারিদিকে তাকাইত এবং যথন সে চোপের দিকে চাইত তথনই বুঝিতে পারিত যে আমি রুক্ষ কিংবা তাহার ধারণান্ত্যায়ী কোন বস্তু নই। ভয়ে সে মুহুর্ভের জন্ম আড়াই হইয়া যাইত, কিন্তু পরক্ষণেই লাকাইয়া পলাইত। কাঠবিড়ালীর ছোট ছোট. বাচ্চাগুলি কথনও গছে হইতে পড়িয়া যাইত, তাহাদের মা দৌড়িয়া আসিয়া বলের মত পাকাইয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইত, সময় সময় বাচ্চাগুলির মা খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। একবার আমার একজন সন্ধী তিনটী কাঠবিড়ালীর হারান বাচ্চা কুড়াইয়া আনিয়া লালন পালন করিয়াছিলেন। তাহারা এত ছোট যে খাওয়ান একটা সমস্তা হইয়া উঠিল। যাহা হউক আমরা কৌশল আবিজার করিয়া সমস্তার সমাধান করিলাম। ফাউনটেন পেনে কালী ভরিবার কাচের নলের মুথে তুলা ভরিয়া আমরা ওম গাওয়াইবার বোতল তৈরী করিলাম।

### কারাগারে জীবজন্ত

একমাত্র মালনাড়ার পার্ব্বতা জেল বাতীত সকল জলেই আমি অসংখ্য পায়রা দেখিয়াছি। হাজার হাজার পায়রা সদ্ধার আকাশ ছাইয়া ফেলিত, কথনও বা জেলকর্মচারীরা ঐগুলি গুলী করিয়া মারিয়া আহার করিত। সর্ব্বত্র ময়নার প্রাচ্ব্য ছিল। দেরাত্ব জেলে আমার সেলের দরজার উপরে একজোড়া ময়না বাসা বাঁধিয়াছিল; আমি তাহাদিগকে থাইতে দিতাম, ক্রমে তাহারা এত পোষ মানিয়াছিল যে সকালে বিকালে আমার থাইতে দিতে দেরী হইলেই তাহারা আমার নিকটে বসিয়া কিচির মিচির করিয়া আহারের দাবী জানাইত। তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া এবং অধীর চীৎকার শুনিয়া আমি বেশ আনন্দ বোধ করিতাম।

নৈনী জেলে হাজার হাজার টিয়া পাখী ছিল এবং আমার বাারাকের প্রাচীরের ফাটলে অনেকগুলি বাস করিত। ইহাদের পূর্বরাগ ও প্রেম করিবার ভাবভঙ্গী অত্যক্ত কৌতৃককর দৃষ্ঠা। কথনও কথনও নারী-টিয়ার জ্ফা তুইটি পূক্ষ-টিয়ার মধ্যে তুমূল দৃদ্ধযুদ্ধ বাগিয়া যাইত, নারী-টিয়াটি শাক্তভাবে বসিয়া যুদ্ধের ফলাফল লক্ষ্য করিত এবং বিজ্ঞীর গ্লায় বর্মালা দিবার জন্ম প্রস্তুত থাকিত।

দেরাত্রনে বহুশ্রেণীর পাথী ছিল। তাহাদের সঙ্গতি ও কলকাকলীতে দিক
ম্থরিত হইত এবং দর্ব্বোপরি কোকিলের প্লুত স্বর দকলকে ছাপাইরা উঠিত।
বর্ষার অবাবহিত পূর্ব্বে পাপিয়া দেখা দিত এবং সমস্ত বর্ষাকাল থাকিত।
অল্পদিনেই আমি ইহার নামের সার্থকতা\* বৃথিতে পারিলাম। কি দিবা কি
রাত্রি, স্থ্যালোকই থাকুক, আর অবিশ্রান্ত বর্ষাই হউক, এই পাথী বিরামহীন
একঘেদ্র স্থরে ডাকিতে থাকিত। অধিকাংশ পাথী আমরা দেখিতে পাইতাম না,
কেবল তাহাদের ডাক শুনিতাম, কেন না আমাদের ক্ষ্মু উঠানে কোন গাছ ছিল
না। কিন্তু উদ্ধে আকাশে ঈগল ও চিলের দাবলীল গতিভঙ্গী নিত্রীক্ষণ করিতাম।
কথনও তাহারা তীরবেগে নীচের দিকে নামিত আবার ধ্যুতে ভর দিয়া উপরে
উঠিয়া যাইত। কথনও কথনও বন্য হংস বলাকা আমাদের মাথার উপর দিয়া
উডিয়া যাইত।

বেরিলী জেলে বহুতর বানর ছিল। তাহাদের হাস্টোদ্দীপক ভাবভঙ্গী দেখিবার বিষয় ছিল। একটি ঘটনার কথা মনে আছে; একটা বানরের বাচ্চা কেমন করিয়া আমাদের বাারাকের মণ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু উহা দেওয়াল বাহিয়া উপরে উঠিতে পারিতেছিল না, ওয়ার্ডার, সার্জ্জন, কয়েদী ওভারসিয়ার ও কয়েদীরা মিলিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং উহার গলায় একটি দড়ি বাঁধিল। অঞ্চদিকে উচ্ দেওয়ালের উপর বিদিয়া উহার পিতা মাতা (সম্ভবতঃ) এই সব

<sup>\*</sup> ইংরাজীতে Brain fever bird.

### **ज** ७ इत्रमाम (नश्क्र

লক্ষ্য করিতেছিল এবং বাগে ছুলিতেছিল। সহস। তাহাদের মধ্যে একটি বেশ বছ আকারের বানর লন্ফ দিয়া নীচে নামিল এবং বানর শিশু বেষ্টনকারী জনতাকে আক্রমণ করিল। ইহা অতাস্ত হুংসাংগের কান্ধ, কেন না ইহারা সংখ্যায়ও অধিক ছিল এবং ওয়ার্ডার ও কয়েদী ওভারসিয়ারদের হাতে লাঠিছিল এবং তাহারা দস্তর মত লাঠি ঘুরাইতেছিল। কিন্তু পরিণামে ছুংসাহসই জ্বী হইল। মান্থ্যেরা ভয় পাইয়া লাঠি ফেলিয়া পলাইয়া গেল। বানরের বাস্কাটি মৃক্তি পাইল।

আম্রা সময় সময় অবাজনীয় জীবজন্ত দেখিতাম। আমাদের সেলে সর্বাদাই, বিশেষভাবে ঝড বৃষ্টির পর অনেক বৃশ্চিক দেখা ঘাইত। কথনও বা আমার বিছানায়, কথনও বা বই তুলিতে গিয়া দেখি তাহার উপর বুলিক বুসিয়া আছে। এইভাবে নানা অপ্রত্যাশিত স্থানে আমি প্রায়ই বুশ্চিকের দেখা পাইতাম, কিন্তু আশ্চধ্য এই কথনও একটিও আমাকে দংশন করে নাই। একবার একটা কৃষ্ণবর্ণ বিষাক্ত-দর্শন বৃশ্চিককে কিছু দিন বোতলের মধ্যে গ্রাথিয়াছিলাম এবং ইহাকে মাছি ইত্যাদি খাইতে দিতাম। একদিন উহাকে স্থতা দিয়া বাধিয়া দেওয়ালের উপর রাখিয়াছি, সহস্যা দেখিলাম যে সূতা কাটিয়া দে পলাইয়াতে। তাহাকে মুক্ত দেখিবার আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, কাছেই আমি সমস্ত সেল তর তর করিয়া অন্তস্কান করিলাম কিন্ধ আর তাহার সাক্ষাং পাইলাম না। আমার সেলে অথবা তাহার নিকটে তিন চারটি দাপও দেখিয়াছি। একবারের ঘটনা, দংবাদপত্রে বড় বড় শিরোনামায় প্রকাশিত হইয়াছিল। কার্যাতঃ এই বৈচিত্রা আমার ভালই লাগিয়াছিল। করোজীবন অভান্ত নীরস, ইহার একটান। পতির মধো যাহা কিছু নূতনত্ব আদে তাহাই ভাল লাগে। কিন্তু তাই বলিয়া আমি সাপ ভালবাসি অথবা ভাহাদের আগমনে পুলকিত হই ভাহা নহে, বরং সাধারণ মানুদের মত আমিও দাপ দেখিলে ভয়ে কটকিত হইয়া উঠি। আমি যদি দাপ দেখি তাহ। হইলে দংশনের ভয়ে আমি নিশ্চয়ই আতারক্ষা করিব। কিন্তু তাহা ঘূণা হইতে নহে অথবা ভয়ে অভিভূত হইয়াও নহে। কেন্নই বেখিলে আমি অধিকতর আতম্বে শিহরিয়া উঠি! ইহা ঠিক ভয় নয়, একটা সংজাত হুণ।। কলিকাতার মালিপুর জেলে একবার আমি মধারাত্রে জাগিয়া পত্তৰ করিলাম, কি যেন আমার পায়ের উপর হাটিতেছে। আমার নিকট টিউ ছিল, জালাইয়া দেখি বিছানার উপর একটা কে**ন্নই। স্বাভাবিক প্রবৃত্তি**র বৰীভূত হইলা অতি জ্বত আনি বিচানা হইতে লাকাইলা পড়িলাম, অলের জ্ঞ পেলের দেওয়ালে আঘাত পাই নাই। পারোভের ইচ্ছার সম্পর্কহীন প্রতিশিপ্ত ক্রিয়ার অর্থ আমি পূর্ণভাবে হ্রদয়**সম করিলাম**।

### কারাগারে জীবজন্ত

দেরাত্বনে আমি একটি ন্তন প্রাণী দেখিলাম অর্থাৎ আমার নিকট ইহা
ন্তন প্রাণী। আমি জেলের দরজায় দাঁড়াইয়া জেলারের সহিত কথা বলিতেছি,
এমন সময় দেখিলাম বাহিরে একটি লোক ঐ অন্তুত প্রাণীটাকে বহন করিয়া
লইয়া যাইতেছে। জেলার তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি দেখিলাম
ইহা টিক্টিকি ও কুমীরের মাঝামাঝি প্রায় ছুই ফুট লম্বা হুইবে, পায়ে
নথর আছে এবং সমস্ত শরীর পুরু শল্পার্ত। এই কুংসিতদর্শন প্রাণীটি
অত্যন্ত অস্থির এবং জ্যাগত নিজেকে এক অন্তুত ভদ্গীতে পাকাইয়া এক
প্রকার গ্রহীর মত করিতেছিল এবং ইহার মালিক ম্বছনে ঐ গ্রন্থীর মধ্য
দিয়া লাঠি চালাইয়া দিয়া ঘাড়ে করিয়া চলিতেছিল। তাহার নিকট গুনিলাম
যে ইহার নাম "বো"। জেলার তাহাকে জিজ্ঞাশা করিলেন যে ইহা দিয়া
দে কি করিবে। উত্তরে লোকটা এক গাল হাসিয়া বলিল যে সে উহা
ভাজ্জি" অর্থাৎ ঝোল রাল্লা করিয়া থাইবে। সে জন্মলে বাস করিয়া থাকে।
পরে আমি এক ডাবলিউ চাম্পিয়ানের "দি জাদ্ব ইন্ সান্ লাইট এও স্থাভো"
পুত্রক দেখিলাম এই জানোয়ারের নাম 'গ্যাসলীন' \*।

ক্ষেদীদেও বিশেষতঃ দীর্ঘন ওপ্রাপ্ত ক্ষেদীদের হান্য স্কান্ট উপবাসী থাকে। সমন্ত সমন্ত ভাহার। কোন প্রাণী পুষিত্ব। হান্তাবেশের চরিতার্থতা সাবন করে। দাগরেন করেনীয়া অবশ্ব ইংগ পারে না। কিন্তু ক্ষেদী মেটনের একটু স্বানীনতা আছে এবং জেলের ক্ষাচারীরা সান্তারণতঃ আপত্তি করেন না। সচরাচর কাঠ বিভাল এবং আশ্চয়্য এই বেজাও ভাহারা পুষিয়া থাকে। জেলে কুকুর প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না কিন্তু বিভালের জাভাব নাই। একবার একটা বিভালের ঘান্তার সহিত আমার ভাব হইয়াছিল। ইহ। এক জন জেল ক্ষাচারীর এবং তিনি বন্লী হইবার সমন্ত উহাকে লইয়া পেলেন। ক্ষেক দিন আমি ইহার অভাব বাব করিয়াছিলাম। 'দিও কুকুর রাখিতে দেওয়া হয় না তথাপি অপ্রণাশিতভাবে দেরাছন জেলে আমাকে ক্ষেকটি কুকুরের ভার লইতে ইইয়াছিল। একজন জেল ক্ষাচারীর একটী মাদি কুকুর ছিল, তিনি বদ্লী হইবার সমন্ত ইহাকে কেলিয়া গেলেন। বেচারী গৃহহার৷ হইয়া একটী জলনালীর নীতে গাকিত, ওয়াভারনের উচ্ছিষ্ট খুঁটিয়া স্বাইত এবং প্রাই বাইতে পাইত না। অমি জেলের বাহিরে হাজতে ছিলাম

ইহার সংস্কৃত নাম বজ্ঞকীট। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের অরণো ইহাপাওয় য়য়। উত্তর বিঞ্লার তরাইয়ের লোকেরা ইহাকে 'বনরুই' বলে। ইহার মানে স্বস্থাত্। ইহার পুর শব্দ হইতে নিশ্নিত আংগী গারণ করিলে অর্থ রোগ আরোগা হয় বলিয়া জনক্রতি আছে।—অনুবাদক

বলিয়া সে মাঝে মাঝে থাদ্যের আশার আমার নিকট আসিত। আমি নিয়মিতভাবে তাহাকে থাবার দিতে লাগিলাম এবং অল্পদিন পরেই সেই জলনালীর নীচে সে এক পাল বাচ্চা প্রশ্ব করিল। ক্ষেকটী বাচ্চা লোকে লইয়া গোল, তিনটী রহিল, আমি তাহাদের খাওয়াইতাম। একটী বাচ্চার একবার কঠিন পীড়া হইল। ইহাকে লইয়া আমি অত্যন্ত বিত্রত হইয়াছিলাম, আমি উহার সেবা করিতাম এবং ক্ষেক দিন রাত্রে দশ-বার বার উঠিয়া আমার তাহাকে দেখিতে হইত। বেচারী বাঁচিয়া গেল। আমার সেবা সার্থক হইল দেখিয়া আমিও থুদী হইলান।

বাহির অপেক্ষা কারাগারের মধ্যেই আমি অধিকতর পশু প্রাণীর সংস্পর্শে আসিয়াছি। আমি সর্ব্বনাই কুকুর ভালবাসি, আমার কয়েকটি কুকুরও ছিল, কিন্তু কাজের চাপে নিজে তরাবধান করিতে পারিত, ন না। জেলে ইহাদের সঙ্গ পাইয়া আমি খুসী হইয়াছিলাম। ভারতবাসীরা সাধারণতঃ বাড়ীতে পশু প্রাণী পেষা পছন্দ করে না। আর্শ্বেয় এই, পশু পাথীর প্রতি অহিংসার উপদেশ থাকা সত্ত্বেও তাহারা উহাদের প্রতি সাধারণতঃ উদাসীন এবং নিষ্ঠুর। এমন কি যে গাভী হিন্দুদের সর্ব্বাধিক প্রিয় ও অনেকে পূজা পর্যন্ত করিয়া থাকে,—য়হা লইয়া দাঙ্গা বাধে, তাহার প্রতিও সদয় ব্যবহার করা হয় না। পূজা ও দয়। প্রায়ই একত্তে দেখা যায় না।

বিভিন্ন দেশ তাহাদের জাতীয় চরিত্র অথবা আকাজ্রদার প্রতীকরূপে বিভিন্ন পশু পশ্চী গ্রহণ করিয়াছে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানীর ঈগল, ইংলপ্তের দিংহ ও বুল-ডগ, ফ্রান্সের যুধ্যমান কুরুট, প্রাচীন ক্ষিয়ার ভব্লুক। এই সকল ইপ্তদেবতাতুল্য প্রাণী জাত্রীয় চরিত্র গঠনে কতটুকু সহায়তা করিয়াছে? ইহারা প্রায় সকলেই আক্রমণশীল, হিংস্র ও শিকারী প্রাণী। এই সকল আদর্শ সম্মুথে রাথিয়া যাহারা সচেতন ভাবে চরিত্র গঠন করে, তাহারা যে হিংস্রস্থভাব হইবে এবং গর্জন করিয়া অপরের স্কন্ধে পড়িবে, ইহাতে আশ্চর্য কিছুই নাই। গাভী যাহাদের ইপ্তদেবতা সেই হিন্দুরা যে নিরীহ ও অহিংস হইবে, তাহাতেই বা আশ্চর্য কি ?

# সংঘৰ্ষ

वाहित्व मः पर्व চলিতে লাগিল; मार्गी नवनावीवा गंकिगानी ও समस्य গভর্ণমেন্টের আদেশ শান্তিপূর্ণ উপায়ে অগ্রাহ্ম করিতে নাগিলেন। তাঁহারা জানিতেন যে বর্ত্তমানে অথবা অদুর ভবিষ্যতে উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোন সম্ভাবনা নাই। বিরামহীন দমননীতি ক্রমশঃ অধিকতর কঠোর হইয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিতে লাগিল। ইহার মধ্যে কোন চাতুর্ঘ্যের আবরণ বহিল না, ইহাতে আমরা কতকটা সাম্বনা পাইলাম। বেয়োনেট জয়ী হইল, কিন্তু একজন বিখ্যাত যোদ্ধা বলিয়াছিলেন, "তুমি বেয়োনেট দিয়া সব করিতে পার, কিন্তু উহার উপর বদিতে পার না।" নিজের আত্মাকে বিক্রয় করিয়া মানসিক কুলটাবৃত্তি অপেক্ষা এইভাবে শাসিত হওয়া অনেক ভাল। আমরা জেলথানায় দৈহিকভাবে নিরুপায় হইয়াও অমুভব করিতাম, বাহিরের অনেকের অপেক্ষা অধিক সেবা করিতেছি: আমরা তুর্বল বলিয়াই কি আত্ম-ুরক্ষার জন্ম ভারতের ভবিন্তংকে বিদর্জন দিব ? মামুমের বীর্ঘা, মামুমের শক্তি সীমাবদ্ধ। অনেকে দৈহিকভাবে অকর্মণা হইলাছেন। অনেকের মৃত্যু হইয়াছে, অনেকে দূরে সরিয়া গিয়াছে, কেহ কেহ বা উদ্দেশ্যের প্রতি কুতন্মতা করিয়াছে; কিন্তু প্রতিরোধ সত্তেও উদ্দেশ্য অব্যাহত রহিল,—আদর্শ যদি মান না হয়, আত্মা यिन जगरीन थारक, जारा रहेरन वार्थजा जामिरजरे भारत ना। मूननीजि जान, নিজেদের অধিকার অম্বীকার এবং অন্তায়ের নিকট মানিকৰ বখাতা স্বীকারই প্রকৃত বার্থতা। শত্রুর আ্যাত-দ্বনিত ক্ষত অপেকা আত্মকৃত ক্ষত আরোগা হইতেই অধিক সময় লাগে।

আমাদের তুর্বলতা, জগতের অন্তায় গতি দেখিয়া মাঝে মাঝে অবসাদ আদে, তথাপি আমরা যাহা সাধন করিয়াছি তাহার জন্ত গর্ববোধও করিয়া থাকি। আমাদের জাতির আচরণ নিশ্চয়ই গৌরবময় এবং এই সাহসী সৈন্তদলের অন্তত্যরূপে নিজেকে চিন্তা করা বড় আনন্দ।

নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের সময় একবার দিল্লীতে এবং একবার কলিকাতায় কংগ্রেসের প্রকাশ অধিবেশনের জন্ম চেষ্টা করা হইয়াছিল। কোন বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সাধারণভাবে শান্তির সহিত মিলিত হওয়া সম্ভবপর নহে; চেষ্টা করিতে গেলে পুলিশের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্য। কার্য্যতঃ এই সকল

সভা পুলিশ লাঠিচালনা করিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল এবং বহুলোককে গ্রেফ্ ভার করা হইয়াছিল। এই সকল বে-আইনী সম্মেলনের বিশেষ বিশেষত্ব এই যে ভারতের নানাপ্রাস্ত হইতে সহস্র সহস্র ব্যক্তি ইহাতে প্রতিনিধিরপে যোগ দিয়াছিল। যুক্ত-প্রদেশের লোকেরাই অধিক সংখ্যায় এই ত্বই সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন, এই সংবাদে আমি হুই হইয়াছিলাম। ১৯০৩-এর মার্চ্চ মাসের শেষভাগে আমার মাতা কলিকাতা কংগ্রেসে যোগ দিবার জন্ম জিদ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি পণ্ডিত মালব্যজী ও অন্থান্তের সহিত কলিকাতার পথে গ্রেফ্ তার ইয়া আসানসোল জেলে কয়েকদিন ছিলেন। কর্য়া ও তুর্বলা ইইলেও তিনি যে উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে আমি আশ্রেগ হইলাম। জেলের ভন্ম তাহার অন্নই ছিল, তাহা অপেক্ষাও অধিক অগ্রিপরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ ইইয়াছেন। তাহার পুত্র, তুই কন্যা ও অন্থান্ত প্রিয়ন্তন সকলেই কারাগারে; শৃন্যভবন নৈশ ভ্রংপ্রের মত তাঁহার খাসবোধ করিত।

আন্দোলন জমে মন্দীভূত হইয়া অতি মৃত্তাবে চলিতে লাগিল, কদাচিং উত্তেজনার কিছু ঘটিত। কাজেই আমার চিন্তা জমে অন্তান্ত দেশের প্রতি ধাবিত হইল। কারাগারে যতটা সন্তব, রুহং অর্থসঙ্কটের মধ্যে পতিত জগতের ঘটনাবলীর গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। এই বিষয়ে যথাসন্তব পুত্তকাদি পড়িতে লাগিলাম। যতই পাঠ করি ততই আমার আকাজ্ঞা বন্ধিত হইতে লাগিল। জগতের রঙ্গমঞ্চে যে বৃহং নাটোর অভিনয় হইতেছে, সর্ব্ধ রাজনৈতিক ও অপনিতিক শক্তিপুঞ্জের যে সংঘাত ও সংঘর্ষ চলিতেছে, ভারতের সম্ভা। ও সংঘর্ষ তাহারই একটা অংশমাত্র। এই সংঘর্ষের মধ্যে আমার সহাত্ত্তি ক্রমবন্ধমান গতিতে ক্যানিষ্টদের দিকেই প্রবাহিত হইল।

বহুকাল হইল আমি সমাজতন্ত্রবাদ ও ক্মানিজ্য-এর দিকে আক্রপ্ট হইয়াছিলাম, কশিয়ার প্রতিও আমার অনুরাগ ছিল। দোভিনেট কশিয়ার অনেক কিছুই আমার ভাল লাগে না—বিপরীত মতবাদ নিষ্টুরভাবে দমন, সর্বসাধারণকে সৈলদেলে যোগ দিতে বাধ্য করা, অনাবখ্যক বলপ্রয়োগে (আমার বিশ্বাস) বিভিন্ন কার্যপ্রণালী অনুসরণ করিতে বাধ্য করা প্রভৃতি। ধনতান্ত্রিক জগতেও পীড়নমূলক দমন ও হিংসানীতির অসদ্ভাব নাই এবং আমি অবিকতর স্পাইরূপে বৃবিতে লাগিলাম যে অর্জন ও সঞ্চয়্মপুলক সমাজ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভিত্তি ও আশ্রমের মূলে রহিয়াছে হিংসানীতি। হিংসানীতি ব্যতীত ইহা বেশীদিন চলিতে পারিত না। সর্বব্রই অধিকাংশ বাক্তি ক্ষ্যার ভয়ে অল্লমণ্ডাক ব্যক্তির ইচ্ছার নিকট আ্লুমনর্পণ করিতে বাধ্য হইতেছে,—তাহার মহিমা ও স্থ্বিণা বিবিধ প্রকারে বৃদ্ধি করিতেছে, দেখানে থানিকটা রাজনৈতিক স্থ্বিণার মূল্য কতট্টকু ?

উভয় স্থলেই হিংদানীতি আছে; কিন্তু ধনতান্ত্ৰিক ব্যবস্থার সহিত হিংদানীতি

ওতপ্রেভিভাবে জড়িত; কিছু ক্লিয়ার হিংসানীতি যতই মন্দ হউক, তাহার লক্ষা ও ভিত্তি শান্তি ও সহযোগিতা; জনসাধারণের প্রকৃত যাধীনতা। ক্রটি ও ভূল সবেও সোভিয়েট ক্লিয়া পর্বতপ্রমাণ বাধা অতিক্রম করিয়াছে এবং নৃতন সমাজ বিস্তাদের দিকে অধিকতর অগ্রসর হইয়াছে। যথন অবশিষ্ট জগৎ অর্থ নৈতিক মন্দায় বিব্রত হইয়া নানাদিক দিয়া পিছাইয়া যাইতেছে, তথন সোভিয়েট রাষ্ট্রে আমাদের চক্ষ্র সমুখেই নৃতন জগৎ গড়িয়া উঠিতেছে। মহান লেনিনের অহুগামী ক্লিয়ার দৃষ্টি ভবিস্তাতে নিবদ্ধ, তাহার চিস্তা, কি হইতে হইবে; পক্ষান্তরে অ্যান্ত দেশ অতীতের জীর্ণ মৃতভারে অভিভূত এবং অতীতের অকর্মণ্য নিদর্শনগুলি বক্ষার জন্ম রুখা শক্তিক্ষয় করিতেছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ পশ্চাৎপদ মধ্য এশিয়ার বিস্মায়কর উন্নতির বিবরণ পাঠে আমি মৃথ্য হইলাম। তুই দিক বিচার করিয়া আমি সর্ব্বতোভাগে ক্লিয়ারই পক্ষপাতী,—এই অন্ধকার ও বিষণ্ণ জগতে ক্লিয়াই উৎফুল অ্বার আলোকবর্তিকা তুলিয়া ধরিয়াছে।

ক্মানিষ্ট রাষ্ট্র স্থাপনে সোভিয়েট রুশিয়ার প্রক্ষামূলক কার্যাগুলির সাফল্য বা বার্থতার গুরুত্ব অনেক অধিক হইলেও, ক্য়ানিষ্ট মতবাদের অল্রান্তভার উহাতে কোন ইতর বিশেষ হয় না। ালশেভিকেরা ভুল করিতে পারে, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কারণে তাহারা বার্থ হইতে পারে, কিন্তু তথাপি কম্যুনিষ্ট মতবাদ অভ্রান্তই থাকিতে পারে। এই মতবাদই নির্দেশ করিতেছে যে, কশিয়ায় যাহা ঘটিয়াছে, অন্ধভাবে তাহার অত্মকরণ করা অযৌক্তিক; কোন দেশের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তি তার এবং তাহার সমদাময়িক বিশেষ অবস্থার উপরই উহার প্রয়োগ কৌশল নির্ভর করে। ইহা ছাড়া বলশেভিকদেন সাফল্য এবং অপরিহার্য্য ভল হইতে ভারতবর্ষ ও অক্যান্ত দেশ যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারে। সম্ভবতঃ চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত বলশেভিকরা বাহ্য আক্রমণের আশঙ্কায় অতি ক্রত অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ধীরে কাজ হইলে হয় ত ৭ঞ্জী অঞ্চলের অনেক ত্ব:খতুর্দ্দশা নিবারণ করা যাইত। কিন্তু তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠিবে যে পরিবর্ত্তনের গতি মন্বর করিলে, আমূল পরিবর্ত্তনের প্রকৃত ফল পাওয়া যাইত কি না সন্দেহ। কোন গুরুতর সমস্যা সমাধানের জন্ম সমাজবিন্যাসকে ঢালিয়া সাজিতে হইলে সংস্কারমূলক উপায় দারা তাহা অসম্ভব। পরে উন্নতির গতি যতই ধীর হউক না কেন, প্রথম পদক্ষেপের স্থচনাতে প্রচলিত ব্যবস্থা ভাঙ্গিতেই হইবে, কেন না. উহার প্রয়োজন অবসান হওয়া সত্ত্বেও উহা ভবিশ্বৎ উন্নতির পথে ভার স্বরূপ হইয়া বিদামান রহিয়াছে।

ভারতে ভূমি ও কলকারথানা সংক্রাস্ত ও দেশের অক্যান্ত প্রধান সমস্ত্রাপ্তলি একমাত্র বৈপ্লবিক কার্য্যপদ্ধতি দারাই সমাধান করা যাইতে পারে। মিঃ লয়েড

জর্জ তাঁহার "মহাযুদ্ধের শ্বতি"তে যথার্থ বলিয়াছেন যে, "তুই লক্ষে গহর উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টার মত মৃঢ়তা আর নাই।"

কশিয়ার কথা ছাড়িয়া দিলেও মার্কদীয় মতবাদ ও দর্শন আমার মনের অনেক অন্ধকার কোণ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। আমার দৃষ্টিতে ইতিহাদের এক নৃতন রূপ উদ্বাটিত হইল। মার্কদীয় বিশ্লেষণ-প্রণালী ইহার উপর এক নৃতন আলোক সম্পাত করিল; অজ্ঞাতসারে হইলেও ঐতিহাদিক অভিব্যক্তি এক শৃঞ্জালা ও উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়াই প্রকটিত হইতেছে। অতীত ও বর্ত্তমানের হুংখ ও অপচয় যত্ই ভয়াবহ হউক না কেন, বহু বিপত্তির বাধা সত্ত্বেও ভবিয়্তম আশায় সমৃজ্জ্বল। অয়োক্তিক মতবাদ হইতে মৃক্ত এবং বৈজ্ঞানিক দৃটিভলীর জন্মই আমি মার্কদীয় মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। অন্যান্ত স্থানে ও কশিয়ার সরকারী কম্নিজমএর মধ্যে অনেক গৃত্তিনিবপেক্ষ মতবাদ আছে সত্য এবং প্রায়ই অধিবাদীদিসের প্রতি পীড়নমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ইহা গভীর আক্ষেপের বিষয় হইলেও, ইহা বৃঝা কঠিন নহে। সোভিয়েট দেশগুলিতে যথন অতি ক্রত গুরুতর পরিবর্ত্তন চলিতেছে, তথন কোন বিক্লকতাকে প্রবল হইতে দিলে ব্যর্থতা অতিশোচনীয় হইতে পারিত।

জগন্বাপী অর্থসন্ধট ও মনা হইতে মার্কসীয় বিশ্লেষণের যৌক্তিকতাই প্রমাণিত হয়। যথন অক্তান্ত পদ্ধতি ও মতবাদ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে তথন কেবলমাত্র মার্কসীয় মতবাদই ইহা অল্পবিশুর সম্ভোষজনকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত সমাধান্তের পথ নির্দেশ করিতেছে।

এই বিশ্বাদ আমার মধ্যে যতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, আমি ততই নৃতন উত্তেজনায় সঞ্জীবিত হইয়া উঠিলাম; নিকপদ্ৰব প্রতিবাধের অসাফল্যজনিত অবসাদ বছলাংশে উপশন হইল। জগত কি ঈপ্সিত পরিণতির দিকে ক্রতপদে অগ্রসর হইতেছে না? সন্মুথে যুদ্ধ ও খণ্ড-প্রলয়ের আশস্কা, তথাপি আমর অগ্রসর হইতেছি। কেহ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া নাই। আমাদের জাতীয় সংখ্ এক স্থানীর্ঘ্ব যাত্রাপথের ক্ষণিক বিশ্রাম স্থল। দমননীতি ও হংখভোগের পরিণাম ভালই, ইহা আমাদের জনসাধারণকে ভবিদ্বং সংঘর্ষের জন্ম প্রস্তুত্ব কিবে; যে সকল নৃতনভাব জগংকে আলোড়িত করিতেছে, তাহারাও তাহা ভাবিতে বাধ্য হইবে। আমাদের মধ্যে তুর্বল ব্যক্তিরা সরিয়া গেলে আমরা অধিকতর শৃদ্ধালাবদ্ধ, অধিকতর শক্তিশালী হইব, সময় আমাদের অসুকুল।

কশিয়া, জার্মাণী, ইংলগু, আমেরিকা, জাপান, চীন, ফ্রান্স, স্পোন, ইতালী ও মধ্য ইউরোপের ঘটনাস্রোত আমি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম এবং সমদাময়িক ঘটনাবলীর জটিল জাল ব্রিতে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। প্রত্যেক দেশ স্বতম্ব-ভাবে এবং মিলিতভাবে ঝড়ের মধ্য দিয়াও তরী চালাইবার জন্য কিরপ উদ্যম করিতেছে, আমি কৌতৃহলের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ছুর্গতি সমাধানকল্পে ও নিরস্ত্রীকরণ সমস্তা সমাধানের জন্ত আহুত বিবিধ আন্তর্জাতিক সম্বেলনের ব্যর্থতা আমাকে আমাদের দেশের ক্ষ্যু অধ্বচ বিরক্তিকর সাম্প্রদায়িক সমস্তার কথা স্মরণ করাইয়া দিল। জগতে সদিচ্ছার অভাব না থাকা সত্ত্বেও সমস্তার সমাধান হইল না;—যদিও অধিকাংশ লোকেরই বিশাস যে, ব্যর্থতার পরিণাম জগন্বাপী বিপগ্যম, তথাপি ইউরোপ ও আমেরিকার খ্যাতনামা রাজনীতিকগণ একত্র মিলিত হইতে পারিতেছেন না। যে ভাবেই হউক, তাঁহারা ভূল পথে মীমাংসার চেষ্টা করিতেছেন, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সত্ত্যপথ গ্রহণ করিবার সাহস নাই।

জগতের ক্লেশ ও সংঘাত চিন্তা করিতে করিতে আমি ব্যক্তিগত ও জাতীয় অশান্তি ও ক্লেশের কথা অনেকাংশে বিশ্বত হইলাম। জগতের ইতিহাসের এই বৃহৎ বৈপ্লবিক অবস্থার মধ্যে আমি জীবিত আছি, এই চিন্তায় মাঝে মাঝে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতাম। যে মহান পরিবর্ত্তন আসিতেছে, সন্তবতঃ আমিও জগতে আমার এই গৃহকোণে তাহার মধ্যে কোন যৎসামান্ত ভূমিকার অভিনয় করিতে পারি। কথনও বা সমগ্র জগতের সংঘাত ও হিংসানীতির আবহাওয়ায় আমি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতাম। বৃদ্ধিমান নরনারীরা, মান্তবের অধঃপতন ও দার্মত্ব দেখিতে এত অভ্যন্ত হইয়া উঠিয়াছেন যে, তাঁহাদের অম্বভূতিহীন হৃদয়ে দারিদ্রা, ফুর্দশা ও অমান্তবিকতা দেখিয়া ক্রোধের উদ্রেক হয় না। নীতির কণ্ঠরোধ করিয়া অশিষ্ট ইতরতা ও শৃত্যুগর্ভ আফালন মুখর হইয়া উঠিয়াছে অথচ ন্তায়বান ব্যক্তিরা নীরব। হিটলাবের জয় এবং তাহার পর "থাকী ভীতি"র রাজর দেখিয়া আমি মর্শাহত হইলেও, উহা সামন্তিক মনে করিয়া নিজেকে সান্ধনা দিলাম। মনে হয়, মান্তবের সমন্ত চেষ্টা যেন ব্যর্থ। অন্ধ আবেণে যন্ত্র চালিত হইতেছে, ইহার ক্ষুম্র এক চক্রনন্ত্র কি করিতে পারে ?

তথাপি জাবনের কম্নিউ-দার্শনিক ব্যাখ্যার মধ্যে সান্থনা ও আশা পাইলাম। ভারতে ইহা কি ভাবে প্রয়োগ করা যায় ? আমরা এখনও রাজনৈতিক স্বাধীনতার সমস্রার সমাধান করিতে পারি নাই, এখনও জাতীয়তার ভাবেই আমাদের হৃদয় পূর্ণ হইয়া আছে। আমরা কি এখনই অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্ম চেষ্টিত হইব, না, ব্যবধান যতই সন্ধীর্ণ হউক একের পর আর গ্রহণ করিব ? জগতের তথা ভারতের ঘটনাপ্রবাহ সামাজিক সমস্রাগুলিকেই মুখ্য করিয়া তুলিতেছে এবং মনে ২য়, রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে আর ইহার সহিত স্বতম্ব করা সম্ভব হইবে না।

ভারতে ব্রিটিশ গভর্গমেন্টের নীতির ফলে সামাজিক উন্নতিবিরোধী শ্রেণীগুলি বাঙ্গনৈতিক স্বাধীনতার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা অপরিহার্য্য এবং

ভারতে বিভিন্ন শ্রেণী বা দলের দীমারেখা স্পষ্ট হইয়া উঠুক, আমি ইহা প্রত্যাশা कति। किन्नु এই घर्षेना मकत्न व्यक्षक्य करत्रन कि ? तिथा यात्र, व्यत्नदक्षे করেন না। বড় বড় সহরে মৃষ্টিমেয় গোঁড়া কম্যানিষ্ট আছেন, তাঁহারা জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধবাদী ও তীব্র সমালোচক। বিশেষভাবে বোঘাইয়ে এবং কতক পরিমাণে কলিকাতায় সঙ্ঘবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনও এক প্রকার শিথিল সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়, কিন্তু ইহাও ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে, এমন কি বৃদ্ধিমান সরকারী কর্মচারীদের মধ্যেও অস্পষ্ট সমাজতান্ত্রিক ভাব এবং কম্যানিজম বিস্থা করিতেছে। কংগ্রেসের তরুণ নরনারীরা যাঁহারা পুর্বের ব্রাইসের গাঁতীয়, কিথ এবং মাংসিনী পাঠ করিতেন, এখন তাঁহারা হাতের কাছে পাইলে সমাজতম্ববাদ, ক্ম্যানিজম ও রুশিয়া সংক্রান্ত গ্রন্থাদি পাঠ করেন 🗀 জনসাধারণের দৃষ্টি এই সকল নতন ভাবের প্রতি আরুষ্ট করিতে মীরাট ষ্ড্যন্ত্রের মামলা অনেক সহায়তা ক্রিয়াছে এবং জগতের বর্ত্তমান সঙ্কটের ফলে উহার প্রতি মনোযোগ অধিকতর একাগ্র হইয়াছে। অন্তুসন্ধানের আগ্রহ, প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা এবং বর্ত্তমান প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলির উপর সন্দেহ সর্ব্বত্রই দেখা যায়। মনের হাওয়ার গতি কোন দিকে তাহা বুঝা যাইতেছে, তবে ইহা এখনও মৃত্যুন্দ মলয় পবন—অনিশ্চিত, আত্ম-স্বিংহীন। কেহ কেহ ফাসিস্ত ভাব লইয়াও নাড়াচাড়া করেন। স্পষ্ট ও নিশ্চিত মতবাদের এখনও অভাব। জাতীয়তাবাদই চিন্তাজগতে সর্বাপেকা প্রবল।

যে পর্যান্ত না কতকটা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়া যায়, ততদিন জাতীয়তাবাদই মৃথ্য প্রেরণার বিষয় থাকিবে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। এই কারণে অতীত এবং বর্ত্তমানে কংগ্রেসই (কোন কোন শ্রমিক সভ্য ছাড়া) ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ও তুলনায় বহুগুণে অধিক শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। গত তের বংসরে গান্ধিজীর নেতৃত্বে ইহা জনসাধারণের মধ্যে অপূর্ব্ব জাগরণ আনিয়াছে এবং ইহার মধ্যে বুর্জ্জোয়া মতবাদ সন্বেও ইহা বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য সিন্ধির সহায়তা করিয়াছে। ইহার প্রয়োজন এখনও শেষ হয় নাই এবং যতদিন না জাতীয়তাবাদের স্থান সমাজতান্ত্রিক প্রেরণা গ্রহণ করে, ততদিন ইহা থাকিবে। অতএব মতবাদ ও কার্যাপদ্ধতির দিক দিয়া ভবিষ্যং উন্নতি ও অগ্রদর বহল পরিমাণে কংগ্রেসের সহিতই সংশ্লিষ্ট থাকিবে, তবে অক্যান্য উপায়ও বে ব্যবস্থত হইবে না তাহা নহে।

এই সকল করেণে কংগ্রেদ পরিত্যাপ করা আমার মতে জাতীয় অভিব্যক্তির প্রধান ধারা হাইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা, যে শক্তিশালী অস্ত্র আমরা হাতে পাইয়ছি, তাহার তীক্ষ্ণতা হ্রাস করা এবং সম্ভবতঃ নিফল বীরত্ব প্রকাশ করিয়া শক্তির অপব্যয় করা। তথাপি কংগ্রেস বর্ত্তমানে যে ভাবে গঠিত তাহাতে তাহার পক্ষে কি কোন আমৃল পরিবর্তনমূলক সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সন্তবপর ? যদি ঐরপ কোন প্রস্তাব ইহাতে উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে ইহা ছই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইবে, অন্ততঃ বহুসংখ্যক ব্যক্তি ইহার বাহিরে চলিয়া যাইবেন। তবে যদি স্থাপ্তই মতবাদের ভিত্তিতে কংগ্রেসের অভ্যন্তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা সংখ্যালঘিষ্ঠ শক্তিশালী ও সজ্মবদ্ধ দল কোন আমূল পরিবর্তনমূলক স্মাজতান্ত্রিক কার্য্যপ্রশালী গ্রহণ করেন, তাহা অবাঞ্চনীয় নিশ্চয়ই নহে।

কিন্তু বর্ত্তমানে কংগ্রেস অর্থ ই গান্ধিজী। তিনি কি করিবেন ? সময় সময় মতবাদের দিক দিয়া তিনি আশ্চর্য্যরূপে পশ্চাংপদ অথচ কার্যক্ষেত্রে আধুনিক ভারতে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ বৈপ্লবিক। তাঁহার ব্যক্তিত্ব অনন্যাধারণ, প্রচলিত মাপকাঠি দিয়া তাঁহাকে বিচার করা যায় না, লায়শাস্ত্রের সাধারণ স্ত্রেও তাঁহার উপর প্রয়োগ করা যায় না। কিন্তু তিনি অন্তরে বৈপ্লবিক এবং ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের জন্ম সম্বন্ধ,—রাজনৈতিক স্বাধীনতালাভের জন্ম সম্বন্ধ,—রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নিরলসভাবে কর্ম করিবেন। এই চেষ্টায় গণশক্তি অধিকতর উদ্বোধিত হইবে এবং তিনি নিজেও ধীরে ধীরে সমাজতাম্বিক লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইবেন বলিয়া আমি কিছু ভরসা রাথি।

ভারতীয় ও বৈদেশিক ক্যানিষ্টরা বহু বৎসর ধরিয়া গাম্বিজী ও কংগ্রেসকে তীবভাবে আক্রমণ এবং কংগ্রেসের নেতাদের উদ্দেশ্যের উপর সর্ব্ববিধ হীন অভিদন্ধি আরোপ করিয়া আদিতেছেন। কংগ্রেদের মতবাদ সম্পর্কে তাঁহাদের আমুমানিক সমালোচনার কোন কোন অংশে যোগাতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং পরবর্ত্তী ঘটনায় অনেকগুলির যৌক্রিকতাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। ভারতীয় রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে প্রথম দিকে ক্যানিষ্ট্রগণ যে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন, তাহা আশ্চর্যারূপে সত্যে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যথন সমালোচনানুথে তাঁহারা তাঁহাদের সাধারণ নীতি হইতে বিস্তীর্ণ বর্ণনার ভূমিতে অবতীর্ণ হন, বিশেষভাবে কংগ্রেসের নিদিও কার্য্য বিশ্লেষণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তথনই তাঁহারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। ভারতে কম্যুনিষ্টদের সংখ্যাল্পতার ও প্রভাব প্রতিপত্তি না হইবার অন্ততম কারণ এই যে, বৈজ্ঞানিকভাবে ক্য়ানিজম সম্পর্কে প্রচার ও অপরকে স্বমতে আনিবার চেষ্টা না করিয়া তাঁহারা প্রধানতঃ অপরকে গালি দিতেই অধিকতর উৎসাহ প্রদর্শন করেন। ইহাই প্রতিক্রিয়া-মুখে তাঁহাদের ঘোরতর **जिन्हें** माधन कतिशारह। हैशरनत जिंधनारमहे खेमिकरनत भरधा कांक कतिशा থাকেন এবং শ্রমিকদের চিত্তজয় করিবার পক্ষে কয়েকটি বাধাবুলিই য়ঝেই। কিন্ত"কতকগুলি বুলি বা জয়ধানি দিয়া শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের ভুলান যায় না। তাঁহারা বুঝিতে পারেন না যে, বর্তুমানে মধ্যশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত ব্যক্তিরাই

ভারতের সর্ব্ধপ্রধান বৈপ্লবিক শক্তি। গোঁড়া কম্যুনিষ্টদের অপেক্ষা না করিয়াই বহু বুদ্ধিমান ব্যক্তি কম্যুনিজম-এর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছেন এবং তথাপি তাঁহাদের মধ্যে ব্যবধান রহিয়াছে।

ক্যানিষ্টদের মতে কংগ্রেদের নেতাদের উদ্দেশ্য হইল, জনদাধারণ কর্তৃক গভর্গনেন্টের উপর চাপ দিয়া ভারতীয় মূলধনী ও জমিদারদের স্বার্থদিদ্ধির জন্য কল-কারথানা ও বাণিজ্যের স্থবিধা আদায় করা। কংগ্রেদের কাক্ত হইল, "কৃষক, কারথানার শ্রমিক ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসস্তোষকে বোদাই, আহম্মদাবাদ ও কলিকাতার ধনীদের রথে জুড়িয়া দেওয়া।" কথিত হয় যে, ভারতীয় ধনীরা পশ্চাতে থাকিলা কংগ্রেদের কার্য্যকরী স্মিতিকে গণ-আন্দোলন পরিচালনা করিবার আদেশ দেন। অধিকস্ত কংগ্রেদের নেতারা ব্রিটিশগণ চলিয়া যান ইহা চাহেন না, তাঁহাদের সাহায্যে ক্ষ্যিত জনসাধারণকে আয়তের মধ্যে রাথিয়া শোষণ করিতে চাহেন; ভারতের মধ্যশ্রেণী এই কাজে নিজেদের স্মাক পারদর্শী বলিয়া মনে করেন না।

শক্তিমান কমানিষ্টগণ এই প্রকার আজগুরী বিশ্লেষণে বিশ্লাস করেন ইহা অতি আশ্র্য্য কথা এবং এই প্রকার বিশ্বাদের জন্মই তাঁহারা ভারতবর্ষে ব্যর্থকাম হইয়াছেন তাহাতে বিশ্বিত হইবার কিছু নাই। তাঁহাদের আসল ভল হইল, তাঁহারা ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে ইউরোপীয় শ্রমিক আন্দোলনের মাপকাঠিতে বিচার করেন। সেখানে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি শ্রমিক নেতাদের বিশাস্থাতকতার দুষ্টান্তে তাঁহারা অভ্যন্ত বলিয়া সেই উপমানগত সাদৃষ্ঠ ভারতেও প্রয়োগ করেন। ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন প্রমিক আন্দোলনও নহে, ক্রয়ক শ্রমিক বৃত্তিজীবীদের (প্রোলেটারিয়ান) আন্দোলনও নহে। ইহা যে বৃর্জ্জোয়া আন্দোলন, নামেই তাহার প্রমাণ এবং ইহার উদ্দেশ্য একাল পর্যান্তও রাজ্বনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক শুরবিক্তাস ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন নহে। এই উদ্দেশ্য প্রয়োজনাত্ররূপ ব্যাপক নহে বলিয়া স্মালোচনা করা যাইতে পারে এবং জাতীয়তাবাদকে বর্ত্তমান কালের অন্তপ্যোগী বলা ঘাইতে পারে। কিন্ত আন্দোলনের মূল ভিত্তিকে মানিয়া লইলে, নেতারা ভূমিসংক্রাস্ত ব্যবস্থা অথবা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা উন্টাইবার চেষ্টা করেন না বলিয়া তাঁহারা জনসাধারণের প্রতি বিশাস্থাত্কতা করিয়াছেন, একথা বলা অ্যোক্তিক। তাঁহারা এরূপ কথা ক্রমন্ত ঘোষণা করেন নাই। কংগ্রেদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন,—গাঁহাদের সংখ্যা ক্রমেই বাজিতেছে,—বাঁহোরা ভূমিদংক্রান্ত ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে চাহেন, কিন্তু তাঁহাদের কংগ্রেদের নামে কিছু বলিবার অধিকার নাই।

ইহা সত্য যে, ভারতের ধনী সম্প্রদায় ( বড় জমিদার বা তালুকদারগণ নহেন ) জাতীয় আন্দোলনের ফলে প্রচর লাভবান হইয়াছেন ; ব্রিটিশ এবং বিদেশী বর্জন ও

# সংঘৰ্ষ

শ্বদেশী প্রচারের কলে তাঁহাদের স্থবিধা হইয়াছে। কিন্তু ইহা অপরিহার্য্য। জাতীয় আন্দোলন মাত্রেই দেশীয় শিল্পের উংসাহ দান এবং বিদেশী বর্জ্জন প্রচার করিয়া থাকে। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়, যথন নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছে এবং আমরা ব্রিটিশ পণ্য বর্জ্জন আন্দোলন চালাইতেছি তথন বোশাইয়ের কাপড়ের কলের মালিকেরা ল্যান্মশোয়ারের সহিত চুক্তি করিবার স্পর্মা দেখাইন্যাছিল। কংগ্রেসের দৃষ্টিতে ইহা জাতীয় উদ্দেশ্যের প্রতি অতি জ্বয়ন্ত বিশাস্থাতকতা এবং উহাকে ঐরপেই অভিহিত করা হইয়াছিল। যথন আমরা অধিকাংশই কারাক্ষম্ম তথন বোদ্বাইয়ের কলওয়ালাদের প্রতিনিধি ব্যবস্থা পরিষদে বারশ্বার কংগ্রেস ও চরমপন্থীদের নিন্দা করিয়াছেন।

গত কয়ে বংশরে ভারতবর্ষে ধনী সম্প্রদায় যাহা করিয়াছেন, তাহা কলম্বকর সন্দেহ নাই। এমন কি জাতীয়তাবাদ ও কংগ্রেসের দৃষ্টিতেও তাহা গঠিত। ওট্রাওয়া চুক্তিতে সাময়িকভাবে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি লাভবান হইয়াছেন বটে, কিন্তু মোটের উপর ইহাতে ভারতীয় শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষতিই হইয়াছে এবং ইহাকে ব্রিটিশ মূলধন ও বাণিজ্যের পশ্চাতে স্থান দেওয়া হইয়াছে। ইহা ভারতীয় জনসাধারণের পক্ষে অনিষ্টকর এবং যথন সংঘর্ব চলিতেছিল যথন বহু সহস্র ব্যক্তি কারাগারে তথন এই চুক্তির কথাবার্তা চলিয়াছিল। ফলে প্রত্যেকটি ওপনিবেশিক রাষ্ট্র ইংলণ্ডের নিকট হইতে মোটা রকম সর্ত্ত আদাম করিয়া লইয়াছে এবং ভারতবর্ষ কেবল দাতার আসন পাইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। গত কয়েক বংসর আর্থিক ভাগ্যায়েয়ীয়া ভারতবর্ষের সর্ব্ধনাশ করিয়া সোনা ও রূপার অবৈধ ব্যবসায় চালাইয়াছে।

বড় জমিদার ও তালুকদারের। গোলটেবিল বৈদকে সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেসের বিক্লন্ধতা করিয়াছে এবং নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনকালে তাহার। প্রকাশভাবে নিজেদের গভর্ণনেণ্টের পক্ষীয় ঘোষণা করিছে আমাদের আক্রমণ করিয়াছে। ইহাদেরই সহায়তায় বিভিন্ন প্রদেশে গভর্ণমেণ্ট নানাবিধ অভিন্তান্দ আইনসভাগুলিতে পাশ করাইয়া লইয়াছেন। যুক্ত-প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় অধিকাংশ জমিদার সদস্যই নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের বন্দীদের মুক্তি-প্রভাবের বিক্লন্ধ ভোট দিয়াছিলেন।

জনসাধারণের চাপে পড়িয়া ১৯২১ ও ১৯৩০-এ গান্ধিজী দৃষ্ঠতঃ আক্রমণমূলক আন্দোলন করিতে বাধা হইয়াছিলেন, এইরূপ কথা সর্বৈব ভূল। অবশ্ব জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য ছিল, কিন্তু গান্ধিজীই তাহাতে গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছিলেন। ১৯২১-এ তিনি প্রায় একক চেষ্টায় কংগ্রেসকে অসহযোগ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন। তিনি য়িদ কোন প্রকারে বাধা দিতেন তাহা হইলে ১৯৩১-এ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কোন আক্রমণশীল আন্দোলন অসম্ভব হইত।

ইহা অত্যন্ত ত্রভাগ্যের কথা যে, এমন নির্কোধ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগত সমানোচনা করা হয় যাহাতে মূল বিষয় হইতে দৃষ্টি লক্ষ্যভাই হইয়া পড়ে। গান্ধিজীর সদিজ্ঞাকে আক্রমণ করা আত্মঘাতী চেষ্টা মাত্র, কেন না, লক্ষ কোটি ভারতবাসীর দৃষ্টিতে তিনি সত্যের জীবন্ত বিগ্রহ। তাঁহাকে যাঁহারা জ্ঞানেন, তাঁহারাই বলিবেন, কি ঐকান্তিক আগ্রহে তিনি সত্ত ন্তায়্য কাজ করিবার জন্ম চেষ্টা করিয়া থাকেন।

কম্নিষ্টগণ বড় বড় সহরে কারথানার শ্রমিকদের সহিত মেলামেশা করিয়া থাকেন। পল্লী-অঞ্চলের সহিত তাঁহাদের সংস্পর্শ বা অভিজ্ঞতা নাই বলিলেই হয়। কারথানার শ্রমিকদের গুরুত্ব কম নহে এবং ভবিষ্যতে তাহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু তাহাদের স্থান ক্ষকদের পশ্চাতে কেন না ভারতের প্রধান সমস্তাই ক্লবক-সমস্তা। পক্ষান্তরে কংগ্রেসকন্মীরা পল্লী-অঞ্চলেই ছড়াইয়া আছেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই কংগ্রেস এক বৃহৎ ক্লয়ক-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। ক্লয়কেরা আশু অভিগার সিদ্ধ হইলে ক্লাচিৎ বৈপ্লবিক মনোভাব দেখাইয়া থাকে এবং ভবিষ্যতে ভারতেও নগর বনাম পল্লী কারথানার শ্রমিক বনাম ক্লয়ক-সমস্তা দেখা দিবে।

বহুসংখ্যক কংগ্রেদ নেতা ও কন্মীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠভাবে মিশিবার खरवान हरेबार्फ ज्वर रेहार्यका उरक्षेठ्य नवनावीत मक्तार्जन क्रम जागाव চিত্তে কোন আকাজ্ঞ। নাই। তথাপি ইহাদের সহিত আমি অনেক মূল বিহত্তে ভিন্ন মত অবলম্বন করিয়াছি যাহা আমার নিকট স্বতঃসিদ্ধ, তাহা ইহারা বুঝিতে বা অক্তর করিতে প্রবিতেছেন না দেখিয়া আমি বিষয় হইয়াছি। ইহা বৃদ্ধির অভাব নহে, আমরা স্বতন্ত্র মতবাদের ক্ষেত্রে বিচরণ করি বলিয়া। এই সীমারেখা সহসা অতিক্রম করা কত কঠিন! প্রত্যেকের স্বগঠিত জীবনের দার্শনিক ভিত্তি স্বতন্ত্র এবং তাহার মধ্যে আমরা অজ্ঞান্ত্রটো বন্ধিত হই! অপরপক্ষকে দোষ দেওয়া নিফল। সমাজতম্ববাদ, জীবন ও তাহার সমস্তা সম্পর্কে এক নিশ্চিত মনস্তাত্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর অপেক্ষা রাখে। ইহা ক্যায়শান্ত্রের বাঁধা রাস্তায় চলে না। লৌকিক গুণ, শিক্ষা দীক্ষা, অতীতের অদৃষ্ট প্রভাব ও বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর এই দৃষ্টিভঙ্গী বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। দ্বীবনের অতি তিক্ত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা আমাদিগকে নূতন পথে ঠেলিয়া দেয় এবং পরিণামে আরও কঠোরতর অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া আমাদিগকে স্বতম্বভাবে চিন্তা করিতে শিথায়। হয় ত বা আমরা এই পরিণতির পথে কিছু সাহায্য করিতে পারি। এবং হয় ত বা—"নিয়তিকে এডাইবার জন্ম মারুষ যে পথ গ্রহণ করে, দেই পথেই নিয়তি তাহার সম্বাংখ উপস্থিত হয়।"

# ধর্ম কি?

১৯৩২-এর দেপ্টেম্বর মাদের মধ্যভাগে আমাদের শান্তিপূর্ণ বৈচিত্রাহীন কারাজীবনের দৈনন্দিন কার্যপ্রণালী সহদা এক বজাঘাতে বিপর্যন্ত হইয়া গেল। মি: রামজে ম্যাকডোনাল্ড প্রদন্ত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার, অনুমত শ্রেণীগুলির জন্ত পৃথক নির্বাচন-পদ্ধতির প্রতিবাদম্বরূপ গান্ধিজী "মৃত্যুপণে অনশন" করিবার জন্ত সহল্প করিয়াছেন। লোককে মর্মাহত করিবার তাঁহার কি আশ্র্যা কমতা! সহদা নানাবিধ চিন্তার আমার মন্তিক ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল, মনের মধ্যে নানা সন্তাবনা ও অনিশ্চিত আশ্র্যা ভাসিয়া উঠিল এবং আমি সম্পূর্ণরূপে স্থৈয় হারাইলাম। তুইদিন আফি অন্ধলারের মধ্যে কোন আলোক দেখিতে পাইলাম না। গান্ধিজীর কার্য্যের পরিণাম চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় দমিয়া গেল। ব্যক্তিগত আকর্ষণ ও অত্যন্ত প্রবল এবং হয় ত তাঁহার সহিত আর দেখা হইবে না ভাবিয়া আমি অত্যন্ত যাতনা অন্থভব কারতে লাগিলাম। এক বংসর পূর্বেই ইংলণ্ড যাত্রার প্রাকালে তাঁহার সহিত আমার শেষ দেখা হইয়াছিল। তাহাই কি সর্বধিশ্ব দেখার পরিণ্ত হইবে ?

নির্বাচনের মত একটা সামাত বিষয় লইয়া তিনি চরম আত্মোৎসর্গ করিতে উন্থত ইইয়াছেন, ইহাতে তাঁহার উপর আমার বিরক্তিও হইল। আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিণাম কি হইবে? অন্ততঃ সাময়িক ভাবেও বৃহত্তর সমস্তাগুলি কি চাপা পড়িয়া যাইবে না? যদি তাঁহার আন্ত উদ্দেশ্য সকল হয় যদি অনুত্রত শ্রেণীদের যুক্ত নির্বাচনের অনিকার স্বীকৃত বা তাহা ইইলে তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে কি অনেকেই, কিছু সাফলা লাভ করিরাছি, অতএব এখন আর কিছু করিবার প্রয়োজন নাই, এই ধারণার বশবর্ত্তী ইইয়া পড়িবে না? তাঁহার এই কার্যাের ফলে কি সাম্প্রদায়িক বাঁটােয়ারা এবং গ্রুণিমেণ্ট কর্তৃক প্রস্তুত শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনাগুলি স্বীকার ও প্রহণ করা ইইবে না? ইহার সহিত অসহবােগ ও নিক্রপদ্রব প্রতিরােধের কি সঙ্গতি আছে? এত তাাগ স্বীকার করিয়া এত সাহসিক প্রচেষ্টার পর আমাদের আন্দোলন কি বিশীর্ণ হইয়া অবশেষে ভুচ্ছ বাাপারে পর্যাবসিত হইবে?

• তাঁহার রাজনৈতিক ব্যাপারে ধর্ম ও ভাবপ্রবণতার অবতারণা এবং এই সম্পর্কে প্রায়ই ঈশ্বরের আদেশ উল্লেখে আমার তাঁহার উপর অত্যন্ত রাগ হইল।

এমন কি তিনি এমন কথাও বলিলেন যে, ঈশ্বর তাঁহার উপবাদের দিন পর্যান্ত নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কি ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করিতেছেন।

যদি বাপুর মৃত্যু হয় ? তথন ভারতবর্ধ কিরূপ হইবে ? ভারতের রাজনীতি কি আকার ধারণ করিবে ? এই চিস্তায় আমার হৃদয় নৈরাশ্রে ভরিয়া উঠিল। ভবিশ্বং অন্ধকারময় ও নীরস মনে হইতে লাগিল।

বিনি এই বিপর্যায়ের কারণ তাঁহার প্রতি প্রেম ও অসহায় ক্রোধে চিন্তার পর চিন্তায় আমি আচ্ছন্ন হইয়া উঠিলাম, আমার মন্তিক্ষ বিশৃঙ্খল হইয়া গেল ুক্তি করিব ভাবিয়া পাইলাম না আমার মেজাজ বিগড়াইয়া গেল, সক্তিত্তি উপর রূচ হইয়া উঠিলাম, সর্ব্বোপিরি নিজের উপরই বেশী রাগ হইতে লাগিত্তি

তাহার পর এক আশ্চর্য্য ভাবান্তর ঘটিল। ভাবোন্মাদনার অবসাতে মি
শান্ত হইয়া দেখিলাম ভবিদ্যং তত অন্ধকার্ময় নহে। সন্ধটের মৃহুর্ত্তে সমা বি
কার্য্য করিবার বাপুজীর এক আশ্চর্য্য কুশলতা আছে। আমার মতে ও
তাহার যৌক্তিকতা নির্দারণ অসম্ভব তথাপি এমনও হইতে পারে যে, ত
কার্য্য এমন মহং ফল প্রসব করিবে যাহা ঐ নিন্দিষ্ট সন্ধীণ সীমার ম
আবন্ধ থাকিবে না, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ব্যাপক ক্ষেত্রেও তাহা প্রত্যা
ইইয়া উঠিবে। যদি বাপুর মৃত্যুও হয় তাহা হইলেও আমাদের জাতী
আন্দোলন চলিবে। অতএব যাহাই ঘটুক না কেন, প্রত্যেকেরই তাহার জন্ত প্রস্তুত্ব থাকা উচিত। এমন কি গান্ধিজীর যদি মৃত্যুও হয়, তাহা হইলেও
পরান্ম্যুথ হইব না এই ভাবে মনকে প্রস্তুত করিলাম। আমি শাস্তভাবে
আন্মন্ধরণ করিয়া জগতের সন্মুখীন হইবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম।

তারপর দেশব্যাপী বিরাট আলোড়নের সংবাদ আসিল, সমস্ত হিন্দু সমাদ্ধ থেন যাত্মন্ত্রে জাগিয়া উঠিল, মনে হইতে লাগিল থেন অস্পৃশুতার অস্তিমকাল উপস্থিত। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এরোডা জেলে উপবিষ্ট এই ক্ষীণ মাত্র্যা কি আন্দর্যা যাত্রুর, কি নিপুণ ভাবে স্থ্র আকর্ষণ করিয়া তিনি জনগণচিত্ত অভিত্তত করিতেছেন।

তাঁহার নিকট হইতে আমি একথানি তার পাইলাম। আমার কারাদণ্ডের পর তাঁহার নিকট হইতে এই প্রথম সংবাদ আসিল। দীর্ঘকাল পরে তাঁহার এই তার পাইয়া স্বথী ইইলাম। তারে তিনি লিখিয়াছেন,—

"এই কয়বিনের যাতনার মধোও তুমি আমার মনকজুর সন্থে রহিয়াছ। তোমার মতামত জানিবার জন্ম আমি অতান্ত উৎকটিত হইয়াছি। তোমার মত আমার নিকট কত মূল্যবান, তাহা তুমি জান। ইন্দু ও বরুপের ছেলেমেরের সহিত দেখা হইয়াছে। ইন্দুকে বেশ বুসী মনে হইল, তাহার শরীরও একটু মোটা হইয়াছে। আমি ভালই আছি। তারে উত্তর দাও। ভালবাসা ভানিও।"

# शर्वा कि ?

ইহা অন্যাধারণ, কিন্তু ইহাই তাঁহার চরিত্রপত বৈশিষ্ট্য। অনশনক্রেশে এবং অক্যান্ত অনেক কাজের মধ্যেও তিনি আমার কল্পা ও ভাগিনের ভাগিনেরীদের সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, এমন কি ইন্দিরা যে একটু মোটা হইয়াছে তাহাও উল্লেখ করিতে ভূলেন নাই। (আমার ভগ্নীও তখন জেলে, এই সব ছেলেমেয়েরা পুণার স্থূলে পড়িত।) জীবনের অতি ছোটখাট ব্যাপারও তিনি ভোলেন না এবং তাহা কত হৃদয়গ্রাহী!

নির্বাচন-প্রথা লইয়া আপোষ হইয়া গিয়াছে সে সংবাদও আসিল। জেলের স্থপারিন্টেওেন্ট আমাকে গান্ধিজীর তারের উত্তর দিতে সম্মতি দিয়া যথেষ্ট সৌজন্ম প্রদর্শন করিলেন। আমি তাঁহার নিরুট নিয়লিখিত তার করিলাম।

"আপনার তার এবং আপোষ হইরা গিরাছে এই সংবাদে আমি আনন্দিত ও আরস্ত হইলাম। আপনার উপবাদের সকলের কথা গুনিয়া আমি মর্মাহত ও বিলাস্ত হইয়ছিলাম। যাহা হউক, অবশেবে আশার উপর নির্ভর করিরা আমার মন শাস্ত হইয়ছিল। নির্যাতিত পদলতিত শ্রেণীর জন্ত কোন বার্থতাগাই বড় নহে। খাধীনতাকে সর্প্রনিয়তমের খাধীনতা দিয়াই বিচার করিতে হইবে কিন্ত অন্তা সমস্তার আমাদের লক্ষ্য অন্তাই হইয়া উঠিতে পারে এই আশকা করিতেছি। ধর্মের দিক দিয়া বিচার করিতে আমি অকম। আশকা হয়, আপনার শ্রদ্শিত উপায়ের স্থবিধা অপরে গ্রহণ করিবে; কিন্ত যাত্রকরকে আমি কি উপদেশ দিব। প্রণাম কানিবেন।"

পুণায় সমিলিত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা একথানা চুক্তিপত্তে স্বাক্ষর করিলেন। ব্রিটিশু প্রধান মন্ত্রী অতি অস্বাভাবিক ক্ষততার সহিত তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন। এবং তদমুসারে তাঁহার বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন করিলেন। উপবাস ভঙ্গ হইল। এই শ্রেণীর চুক্তি ও আপোষ আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি; কিন্তু উহার বিষয়বস্তু বাদ দিয়াও পুণা-চুক্তি আমি গ্রহণ করিনান।

উত্তেজনার অবসানে আমরা পুনরায় জেলের দৈনন্দিন ক<sup>ম্ম</sup>ার অন্থসরণে প্রবৃত্ত ইইলাম। হরিজন আন্দোলন ও জেল ইইতে গান্ধিজ র কার্যাপদ্ধতির সংবাদ আমাদের নিকট আদিল আমি এই ব্যাপারে স্থাই ইইলাম না। মন্দভাগ্য নির্যাতিত শ্রেণীর উন্নতি সাধন ও অম্পৃষ্ঠতা বর্জন আন্দোলনে অপূর্ব্ধ শক্তি সঞ্চারিত ইইল সন্দেহ নাই—ইই। চুক্তির ফল নহে, দেশব্যাপী উৎসাহের ফল।ইইকে সাদেরে গ্রহণ করাই কর্ত্তবা। কিন্তু ইইণেও নিঃসন্দেহ যে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের অনিষ্ট ইইল। দেশের দৃষ্টি বিষয়ান্তরে চলিয়া গেল এবং অনেক কংগ্রেসকর্মী হরিজন আন্দোলনে যোগ দিলেন। সম্ভবতঃ এই সকল ব্যক্তি নিরাপদ ক্ষেত্রে কাজ করিবার অছিল। খুঁজিতেছিলেন যাহাতে কারাগমন অথবা ততোধিক মন্দ যৃষ্টিপ্রহার ও সম্পত্তি বাজেয়ান্তের ভয় নাই। ইহা স্বান্তাবিক। সহস্র সহস্র কর্মী প্রত্যেকেই সর্বাদা তীত্ত ছংখভোগ ও ভিটামাটি উচ্চর ইইবার জন্ম প্রস্তুত্ত থাকিরে, ইহা প্রত্যাশা করা অন্তায়। তথাপি

আমাদের বিরাট আন্দোলনের এই ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা বড় বেদনাজনক।
যাহা হউক, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতে লাগিল এবং মাঝে মাঝে
১৯০০-এর মার্চ-এপ্রিলে কলিকাতা কংগ্রেদের মত দৃশ্যমান ব্যাপার ঘটিত।
গান্ধিজী তথন এবোডা জেলে, তাঁহাকে হরিজন আন্দোলন সম্পর্কে নির্দেশ
দিবার এবং লোকজনের সহিত দেখা করিবার স্বযোগ স্ববিধা দেওয়া হইয়াছিল।
যাহা হউক, ইহার ফলে তাঁহার কারাগারে অবস্থিতিজনিত দেশের চিত্তবেদনা
অনেকাংশে উপশ্যিত হইল। এই সকল দেখিয়া আ্যানি বিষাদগ্রস্থ হইলাম।

করেক মাস পরে, ১৯৩০-এর মে মাসে, গান্ধিজী তাঁহার একুশ দিন উপবাস আরম্ভ করিলেন। প্রথম সংবাদ পাইয়াই আমি পুনরায় মর্মাহত হইলাম কিন্তু আমি নিজেকে প্রস্তুত করিলা রাখিয়াছিলাম এবং অপরিহার্য্য ঘটনার মত ইহাকে প্রহণ করিলাম। আমার নিকট এই শ্রেণীর উপবাস তুর্বোধ্য ব্যাপার এবং সকল গ্রহণের পূর্বের আমার মত জানিতে চাহিলে আমি নিশ্চয়ই দৃঢ্তার সহিত ইহার বিক্লছে মত দিতাম। গান্ধিজীর বাক্যের কি মূল্য তাহা আমি জানি, তাঁহাকে সক্ষল্যত করাইবার চেষ্টা আমার নিকট অত্যন্ত অন্থায় বলিলা মনে হইল। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত ব্যাপারের গুরুত্ব তাঁহার নিকট অনেক বেশী। অত্রব তঃগবোধ করিলেও আমি ইহা সহু করিলাম।

উপবাদ আরম্ভ করিবার করেকদিন পূর্ব্বে তিনি আমার নিকট তাঁহার বিশিষ্ট ভঙ্গীতে একথানি পত্র নিথিলেন, পত্র পাইয়া আমি অভিভূত হইলাম। তিনি আমার নিকট উত্তর চাহিয়াছিলেন বলিয়া আমি নিয়লিখিত তার কবিলাম।

আপনরে পত্র পাইলাক। যে বিষয় আমি বৃদ্ধি না, সে সম্বন্ধে কি বলিব ? আমি যেন কোন অজ্ঞাতদেশে হারাইয়া গিয়াছি সেখানে আপনিই একমাত্র পরিচিত স্থান, আর আমি অক্ষকারে হাতড়াইয়া অগ্রসর হইতেছি কিন্তু পদক্ষলন হইতেছে। যাহাই গটুক, আমার অনুরাগ ও চিল্লা আপনারই অভিমুখীন হইয়া রহিল।

একদিকে তাঁহার কার্য্যে আমার সম্পূর্ণ অসম্বতি অহাদিকে তাঁহাকে আঘাত না করিবরে অভিপ্রায়—আমার চিত্তে হন্দ্র বাধিল। যাহা হউক আমার মনে হইল আমি তাঁহাকে উৎসাহ দেই নাই; এপন তিনি যে সঙ্কল্প করিরাছেন, তাহাতে তাঁহার মৃত্যু পর্যান্ত ঘটিতে পারে অতএব আমার সাধ্যমত তাঁহার সন্তোব বিধান করাই কর্ত্তব্য । সামাহ্য ব্যাপাবেও মানসিক অবস্থার কত পরিবর্ত্তন হয়, তাঁহাকে বাঁচিবার জন্ম প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে। আমি আরও ভাবিলাম যাহাই ঘটুক না কেন, ছ্রাগ্যক্রমে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলেও আমরা দুছ্দ্বন্যে তাহা সন্থ করিব। অতএব, আমি তাঁহার নিকট আর একগানি তার করিলাম:—

# ধর্ম কি ?

আপনি একণে মহা পরীকার প্রবৃত্ত ইইরাছেন। আমি পুনরার আপনার নিকট প্রেম ও অভিনশন জ্ঞাপন করিতেছি; আমি এখন স্পষ্টভাবে বুঝিতেছি, ঘাহাই ঘটুক, তাহাতে কল্যাণই ইইবে এবং আপনার জয় অবধারিত।

তিনি উপবাদ কাটাইয়া উঠিলেন। উপবাদের প্রথম দিনেই তাঁহাকে কারাগার হইতে মুক্তি দেওয়া হইল এবং তাঁহার উপদেশে ছয় সপ্তাহের জক্ত নিক্ষপত্র প্রতিরোধনীতি বন্ধ রহিল।

পুনরায় অনশনকালে দেশব্যাপী ভাবাবেগ উপলিয়া উঠিল। আমি আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, রাষ্ট্রক্ষেত্রে ইহা সম্যক উপায় কিনা। ইহা নিছক ধ্পোয়াদনা এবং ইহার মধ্যে স্পষ্টভাবে চিন্তা প্রত্যাশা করা যায় না। সমস্ত ভারত অথবা অবিকাংশ ব্যক্তি ভক্তিভরে মহায়ার দিকে অপলকে চাহিয়া রহিল এবং প্রত্যাশা করিতে লাগিল, তিনি অলৌকিক কার্যায়ায়া অস্পৃত্যতা দূর করিবেন, স্বরাজ লাভ করিবেন ইত্যাদি! গাদ্ধিজী অপরকে চিন্তা করিতে উৎসাহ দেন না, তিনি কেবল পবিত্রতা ও ত্যাগস্বীকার চাহেন। তাঁহার প্রতি আবেগময় আগতি সত্ত্বে আমি অমুভব করিলাম যে, আমি মানসিক দিক দিয়া তাঁহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছি। বহুবার তিনি অভ্রাম্থ সহজাত বৃদ্ধি লইয়া তাঁহার রাজনৈতিক কায়্য পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহার কর্মে জলন্ত উৎসাহ আছে কিন্তু বিশ্বশের পথ কি জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার সত্যপ্র দ্বামারিক ভাবে ইহাতে স্কল হইলেও পরে কি হইবে ?

হিংসা ও সংঘর্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান সমাজ-বাবস্থাকে তিনি কি করিয়।
স্থানির করেন আমি ব্রিতে পারি না। আমার মধাও দ্বন্ধ চলিয়াছে, তুই
পৃথক আতুগতোর দো-টানায় আমি ছিয়ভিয় হইতেছি। বর্থন জেলের এই
বাধাতাম্লাক বাবা অপসারিত হইবে তর্থন আমাকে বিপদের সমুখীন হইতে

ইইবে ইহা নিশ্চয় করিয়া ব্রিলাম। আমি নিজেকে নিংসন্ধ ও গৃহহারা মনে
করিতে লাগিলাম এবং এই ভারতবর্ষ, বাহাকে আমি প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি,
মাহার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছি, তাহা আমার নিকট আশ্চর্য ও
বিহলকের বলিয়া মনে হইতে লাগিল। আমার স্বদেশবাসীর চিন্তা ও
রদ্ধাবেগের মধ্যে আমি প্রবেশ করিতে পারি না তাহা কি আমার দোষ ?
এমন কি আমার ঘনিষ্ঠ সন্ধীদের সহিত্ত এক অদৃশ্য ব্যবধান অভ্তব করি;
মুংগের কথা, আমি তাহা অতিক্রম করিতে না পারিয়া নিজের মধাই সন্ধৃতিত

ইইয়া পড়ি। প্রাচীন জগৎ তাহার পুরাতন মতবাদ, আশা-আকাজ্ঞা লইয়া
তাহাদিগকে যেন আছেয় করিয়া রাথিয়াছে। নবীন জগৎ এথনও বছদ্রে।

"গৃইটি জগতের মধ্যে তাহার লক্ষ্যহীন ভ্রমণ ; একটি মৃত, অপরটির জন্মলাভ ক্রিবার শক্তি নাই, তাহার মাথা গুঁজিবার ঠাই কোথায়!"

## ज ওহরলাল নেহর

কথিত হয়, ভারতবর্ধ সর্কোপরি ধর্মের দেশ। হিন্দু মুসলমান শিথ প্রত্যেকেই য় ব ধর্মবিশ্বাসের গর্ম্ব করিয়া থাকে এবং পরক্ষারের মাথা ফাটাইয়া তাহা প্রমাণ করে। ধর্ম বলিতে যাহা দেখা যায়, অস্কতঃ প্রণালীবদ্ধ যে ধর্ম আমরা ভারতে ও অক্যান্ত দেশে দেখি তাহা আমার নিকট বিভীষিকাপ্রদ। আমি প্রায়ই তাহার নিন্দা করি এবং উহা সমূলে উংখাত করিবার ইচ্ছা হয়। সর্মবিত্রই ইহা অদ্ধবিশ্বাস ও প্রতিক্রিয়াশীলতা, মূক্তিহীন মতবাদ ও গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও শোষণ এবং কায়েমী স্বার্থরক্ষার প্রশ্রম থাকে। তথাপি আমি জানি, ইহার মধ্যে এমন অতিরিক্ত কিছু আছে, যাহা মানবচিত্তের গভীর আবেগকে পরিতৃপ্ত করে। নতুবা ইহা সেই বিপুল শক্তি কোথায় পাইল যাহা লক্ষ লক্ষ আর্ত্ত নরনারীকে শান্তি ও সান্ধনা দিয়াছে? এই শান্তি কি আদ্ধ অদ্ধবিশ্বাসের আবরণ ইহা কি সংশ্বসন্থল প্রশ্নের অভাব অথবা ঝটিকাক্ষ্ম সমৃশ্র হইতে নিরাপন বন্দরে উত্তীর্ণ হইবার প্রশান্তি অথবা আরও কিছু বেশী? কোন কোন ক্ষেত্রে ইহা নিশ্চয়ই কিছু বেশী।

কিন্তু প্রণালীবন্ধ ধর্ম অতীতে বাহাই থাকুক না কেন বর্ত্তমানে ইহা প্রাণ্ঠীন বাহা অষ্টানের সমষ্টি মাত্র। মিঃ জি. কে. চেটারটন ইহাকে (তাঁহার নিজস্ব মার্কামারা ধর্ম নহে, অপরের!) প্রাচীনমূর্বের প্রতরীভূত জীবদের সহিত তুলনা করিয়াছেন—যাহার নিজস্ব আভান্তরীণ প্রতাঙ্গাদি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়াছে। সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকার উপাদানে পূর্ণ হইয়াইহা বাহা আকার বজায় রাখিয়াছে মাত্র। যদিও কোথায়ও কোন ম্লাবান কিছু থাকিয়া থাকে, তাহাও নান। অনিষ্ঠকর বস্তর সহিত মিশ্রিত।

এই ব্যাপার কি প্রাচ্য কি পাশ্চাতা উভয় দেশের ধর্মেই ঘটিয়াছে।
ইংলিশ চার্ক্র সন্তবতঃ এই শ্রেনীর ধর্মের প্রকৃষ্ট উনাহরণ, ধর্ম বলিতে যাহা
ব্রায় উহাতে তাহার কিছুই নাই। এই কথা মতাত্ত প্রালীবন্ধ প্রটেইটে মত
সহন্ধে গাটে, কিন্তু চার্ক্র মফ্ ইংলও মারও মতাসর হইয়াছে, কেন না দীর্ঘকাল
যাবং ইহা রাষ্ট্রে রাজনৈতিক বিভাগের মন্তর্ক । \*

<sup>\*</sup> ভারতে চার্চ অফ্ ইংলওের সহিত গঁভানিটের পার্থকা ব্রিবার উপায় নাই। সরকারী বেতনভোগী (ভারতের রাজক হইতে) পালী পুরোহিতেরা উচ্চ কর্মচারীদের মতই সামাজোর শক্তির প্রতীক। মোটের উপার, ভারতের রাইকেন্তে চার্চে রকণশীল ও প্রতিক্রিম্বলক শক্তি এবং সাধারণতঃ সমস্ত প্রকার উরতি ও সংশ্বারের বিরোধা। মোটাম্টি ভাবে পালীরা ভারতের প্রতীত ইতিহাস সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর ভাবেই অঞ্জ, এবং উহা কি ছিল, বর্জমানে কি তাহা জানিবার জন্ম তাহার বিলুমান্ত চেষ্টাও করেন না। তাহারা হিদেনদের পাপ ও দোব দেখাইতেই বাত। প্রবশ্ব ইহার ব্যতিক্রম আছে। চার্লি এনড্রন্তর প্রকার অক্রন্তর অক্রন্তর তাহার বিশ্বর প্রতিক্রম আছে। চার্লি এনড্রন্তর ভারতের একজন অক্রিম বন্ধু, তাহার অপার প্রেম্ব ও সেবার আগ্রহ সর্ববাই আননদ্বায়ক। পুণার গ্রহণেবা সভ্রেও ক্রিপ্র উল্লেখ্য

**এই मुख्यमाराव मर्था जातक उन्न** उन्न वाकि जाइन मत्सर नारे. किन এই চার্চ্চ যে ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছে এবং বৃটিশ সামাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের উপর নৈতিক ও খুষ্টানী আবরণ দিয়াছে, তাহা দেখিলে আশর্ষ্য হইতে হয়। এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্রিটিশ লুঠন-নীতিকে ইহা উচ্চতম নৈতিক আদর্শের দিক হইতে সমর্থন করিতে চেষ্টা করিয়াছে এবং বুটিশ সর্ব্বদাই ন্তায় কাজ করিতেছে, এই ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছে। চার্চ্চই এই শ্রেণীর চোস্ত গ্রায়পরায়ণ মনোভাবের জন্ম দিয়াছে, না, উহাই চার্চ্চকে সম্ভব করিয়াছে, তাহা আমি জানি না। ইউরোপের অন্তান্ত স্বল্ল ভাগ্যবান জ্বাতি এবং আমেরিকা প্রায়ই ইংলগুকে ভণ্ডামির অপবাদ দিয়া থাকে: "বিশ্বাসঘাতক আলবিয়ন" একটি অতি পুরাতন বিদ্রূপ, কিন্তু সন্তবতঃ ব্রিটিশের সাফল্যে ইর্ব্যা হইতেই এই শ্রেণীর অপবাদের উদ্ভব: অন্ত কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও ইংলাণের প্রতি লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিতে পারে না, কেন না তাহাদের নিজের কার্য্যাবলীও অন্তর্মপ গ্লানিজনক। এমন সচেতনভাবে ভণ্ডামি করিয়া কোন জাতিই অগাধ সঞ্চিত শক্তি লাভ করিতে পারে নাই, যাহা ব্রিটশ পুনঃ পুনঃ প্রদর্শন করিয়াছে। যে শ্রেণীর "ধর্ম" তাহারা অবলম্বন করিয়াছে, তাহা যেখানে নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে সংশ্রব সেখানে তাহাদের নৈতিক অমুভৃতিপ্রবণতা হাদের সহায়ক হইয়াছে। বুটিশ যাহা করিয়াছে, অক্যাক্ত দেশের লোক বা জাতি তদপেক্ষা অধিকতর মন্দ ব্যবহার করিয়াছে। কিন্তু তাহারা ব্রিটিশের ন্যায় নিজেদের লাভের চেষ্টাকে পুণ্যকর্ম বলিয়া অন্তত্তব করিতে দক্ষম হয় নাই। আমরা দকলেই অতি সহজে পরের চোথে ধলিকণা দেখাইয়া দিতে পারি, কিন্তু

ক্রদয় ইংরাজ রহিয়াছেন, তাঁহাদের ধর্ম সেবা, মুক্কবীয়ানা নহে এবং তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে উচ্চপ্রবৃত্তি লইয়া ভারতবাসীর সেবা করিতেছেন। আরও অনেক ইংরা সিশনরীর মৃতি ভারতের মৃতিভাতারে অক্ষয় হইয়া রহিয়াছে।

ক্যান্টারবেরীর আচি-বিশপ, ১৯০৪-এর ১২ই ডিসেম্বর, লর্ড সন্ভায় বকুন্তাপ্রসঙ্গে ১৯১৯-এর মন্ট-কোর্ড শাসনসংশ্বারের ভূমিকা উল্লেখ করিয়া ক্ষিপ্রভাবে করা হইয়াছিল এবং যুদ্ধের পর জানারভা প্রকাশ করিবার অবৈধ্যার ফলে উহা ঘটিলেও, যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে, তাহা প্রভাবের করা যায় না। ইংলিশ চার্চের প্রধান কর্ত্তা ভারতীয় রাজনীতি সম্পক্ষে এরপ অভিযাত্রায় রক্ষণশাল মনোবৃত্তিসম্পর, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যাহা ভারতীয় জনমতের নিকট অসম্পূর্ণ মনে হইয়াছিল এবং যাহার ফলে অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি স্থাই হইয়াছিল, তাহা আচি-বিশপের নিকট অবৈধ্যাপ্রস্তুত এবং উদার" বলিয়া মনে হইল। ইংরাজ শাসকগণের নিকট ইহা অভান্ত প্রীভিশ্রদ এবং হঠকারিতার সহিত প্রকাশিত হইলেও নিজেদের উদারতার রক্ষ্য গাহার নিক্যাই এক আবাব্যারিক আনন্দ অমুক্তব করিবেন।

í

নিজেদের চোধের পর্বতও দেখিতে পাই না; কিন্তু ইহাতেও ব্রিটিশের জুড়ি নাই।\*

প্রোটেষ্টান্ট মতবাদ নিজেকে নৃতন অবস্থার উপযোগী করিবার জন্য প্রাচীন ও নবীন উভয়ের ভালগুলি গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ঐহিক ব্যাপারে ইহা আশ্রুণ্য সাফল্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু ধর্মের দিক দিয়া ইহা ব্যর্থ ইইয়াছে; প্রণালীবদ্ধ ধর্মমত হিসাবে ইহা দো-টানায় পড়িয়া ক্রমশাং ধর্মের পরিবর্জে ভাবপ্রবণতা এবং বৃহৎ বাবসায়ী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছে। রোমান ক্যাপ্তিক ধর্ম এই তৃতাগ্য ইইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে এবং প্রাচীন ভূমির উপরেই দুল্লে দাঁড়াইয়া আছে এবং যতদিন এই ভিত্তি থাকিবে, ততদিন ইহার বিনাশ ক্রামন ব্যাথলিক বন্ধু আমার নিকট জেলে, ক্যাথলিক মত ও পোপের ক্র্মান ক্যাথলিক বন্ধু আমার নিকট জেলে, ক্যাথলিক মত ও পোপের ক্র্মানমন ক্যাথলিক বন্ধু আমার নিকট জেলে, ক্যাথলিক মত ও পোপের ক্র্মানমন ক্যাথলিক বন্ধু আমার নিকট জেলে, ক্যাথলিক মত ও পোপের ক্র্মান স্বায়লিক পাঁঠ করিয়াছি। পড়িতে পড়িতে আমি বৃন্ধিতে পারিলাম, কেন বহুলোক ইহার অন্তরক্ত। ইস্লাম ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের মতই ইহা সংশহ ও মানসিক হন্দ্ব হইতে মুক্ত করিয়া মান্ত্র্যকে ভবিয়াৎ জীবনের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেয়; ইহজীবনে হাহা জুটিল না, পরজন্মে তাহা পাওয়া যাইবে।

আমার আশকা হয়, এই প্রকার নিরাপদ বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব; আমি চাই উমুক্ত সমূত, তরদসঙ্গল, ঝিটকাবিক্ষ। মৃত্যুর পর কি ঘটে, সেই পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধে আমার বিশেষ আগ্রহ নাই। এই জীবনের সমস্তাপ্তলিই আমার মনকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবার পক্ষে যথেই। চীনের প্রাচীন পরন্পরাগত ধারা বাহা মূলত: নৈতিক অথচ ধর্মের সহিত সম্পর্কহীন কিম্বা আধ্যায়িক সংশ্যবাদ, উহার প্রতি আমার আকর্ষণ আছে কি আমি উহা জীবনে প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত নহি। "টাও"—অর্থাং পথ মানি হ ইইবে—জীবনের পথ আমার ভাল লাগে, ইহাকে জানিতে হইবে, ব্রিতে হইবে,

<sup>\*</sup> চার্চ্চ অব ইংলাও কি ভাবে ভারতের বাষ্ট্রক্ষেত্র পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে, ভাহার একটি দৃষ্টান্ত সম্প্রতি আমার নজরে আসিয়ছে। ১৯৩৪-এর ৭ই নভেম্বর কানপুরে আগত যুক্ত-প্রাদেশিক গণ্টান সম্মেলনের অন্তর্গনা সমিতির সভাপতি মি: ই ভি. ডেভিড বলিগাছেন—"গণ্টান হিসাবে আমরা রাজার প্রতি অসুগত থাকিতে ধর্মাঞ্চশাসনের বারা বাধা, কেন না তিনি আমাদের ধর্মবিবাসের রক্ষক।" ইহার একমাত্র অর্থ এই যে, ভারতে রিটিশ সামাজ্যবাদকে সমর্থন করিতে হইবে। অধিকত্ত মি: ডেভিড সিভিল সার্থিম, পুলিশ, প্রভাবিত শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ইংলণ্ডের অতিমাত্রার রক্ষণশীলদের মতের সহিত সহাকুত্তি প্রকাশ করিগাছেন ভাহাদের মতে উহা না পাকিলে ভারতে ধুষ্টান বিশ্বস্থতির বিপ্রবাহিত পারে।

# शर्च कि ?

ইহাকে ত্যাগ করিয়া নহে, গ্রহণ করিয়াই ইহাকে প্রতিষ্ঠা ও উন্নত করিতে হইবে। কিন্তু সাধারণতঃ ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গী ইহজগতের সহিত সম্পর্কহীন। আমার মতে ইহা স্কম্পন্ত চিন্তার শক্র বলিয়াই মনে হয়; নির্কিচারে কতকগুলি অপরিবর্ত্তনীয় ও স্থানিদ্বিষ্ট মত ও ধারণা স্বীকার করিয়া লওয়া এবং তদমুসারে ভাবাবেগ, মনের ও ইন্দ্রিয়ের প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করার উপরেই ইহা প্রতিষ্ঠিত। আমি যাহাকে আধ্যাত্মিক বা আত্মিক ব্যাপার বলিয়া মনে করি, ইহা তাহা হইতে বহু দ্ব এবং ইহা ইচ্ছা করিয়াই বাস্তবকে অস্বীকার করিতে এবং এড়াইতে চাহে; ভয়, বাস্তব হয় ত ইহার পূর্বনির্দিষ্ট ধারণার বিরোধী হইবে। ইহা সন্ধীন, পরমত অসহিষ্ণু, ইহা আত্মনিষ্ঠ ও আত্মন্তরী এবং স্বার্থারেষী ও স্ববিধাবাদীরা সহজেই ইহাকে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগাইতে পারে।

ধার্মিক ব্যক্তিদের মধ্যে উচ্চতম আধ্যাত্মিক বা নৈতিক জীবন ছিল না এবং নাই, আমি এমন কথা বলিতেছি না। কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, পরলোকের মাপকাঠিতে বিচার না করিয়া যদি ইহজগতের মাপকাঠিতে নীতি ও আধ্যাত্মিকতার পরিমাপ করা যায়, তাহা হইলে ধর্মপ্রবণতা জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির কোন সহায়তা করে না বরং বাধা দিয়া থাকে। ধর্ম সাধারণতঃ ঈশ্বর বা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইবার জন্ম অসুসন্ধান এবং ধার্মিক ব্যক্তি সমাজের কল্যাণ অপেকা নিজের মৃক্তি লইয়াই ব্যন্ত। নৈতিক আদর্শের সহিত সামাজিক প্রয়োজনের কোন সম্পর্ক নাই। উহা উচ্চাঙ্কের দার্শনিক পাপবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জন্মই প্রণালীবন্ধ আয়ুষ্ঠানিক ধর্ম স্বভাবতঃই কায়েমী স্বার্থরূপে পরিণত হয় এবং অনিবার্যারূপে সমন্ত প্রকার পরিবর্ত্তন ও উন্নতির বিক্লম শক্তিরূপে কর্য্য করিয়া থাকে।

খুষ্টান চার্চ্চ প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে জীতদাসদের সামাজিক উন্নতির জন্ম কোন
চেষ্টাই করেন নাই, ইহা সর্বজনবিদিত। অর্থ নৈতিক অব নার জন্মই মধাযুগে
ইউরোপে জীতদাসেরা সমস্ত জমিদারদের ভূমিদাসে পরিণত হইয়াছিল। ছুইশত
বংসর পূর্ব্বেও (১৭২৭ সালে) চার্চ্চের মনোভাব কিরূপ ছিল, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত
দক্ষিণ আমেরিকার ঔপনিবেশিক জীতদাসদের মালিকদের নিকট লওনের বিশপ
কর্ত্তক লিখিত একগানি পত্রে স্পাইভাবে বুঝা যায়।

\*

বিশপ লিথিয়াছিলেন, "খুষ্টধর্ম অথবা খুষ্টশিয়গণ-রচিত সর্বগ্রাসী স্থসমাচার, লৌকিক সম্পত্তি এবং লৌকিক সমন্ধের উপর প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তব্যের কোন পরিবর্ত্তন করিতে চাহে না , এসকল বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্ব স্ব রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়মাধীন।

<sup>\*</sup> এই পত্রথানি রেণহোল্ড নেবুরের "মরাল মাান এও ইম্মরাল সোসাইটি" নামক মুধ্পাঠ্য ও ভাবোদীপক পুত্তক (১৭৮৫ খঃ) হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

#### ज अर्जनान (नर्ज

খুষ্টধর্ম যে স্বাধীনতার কথা বলে, সে স্বাধীনতা পাণ ও শয়তানের কবল হইতে মুক্তি, কাম ক্রোধাদি ইন্দ্রিয়গ্রাম ও অপরিমিত কামনা হইতে মুক্তি, কিন্তু তাহাদের বাহ্য অবস্থা বাহাই হউক—দাসই হউক আর স্বাধীনই হউক, বাপ্তাইক্ষ হইয়া খুষ্টান হইলেও তাহার কোন পরিবর্ত্তনই হইবে না।"

কোন প্রণালীবদ্ধ ধর্মই আজকাল এতটা খোলাখুলিভাবে অভিমত প্রকাশ করিবে না, কিন্তু মৃলত: সম্পত্তি ও প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে ইহার ধারণা পূর্কের মতই আছে।

শব্দ দারা মনোভাব গোপন করিবার উপায় অত্যস্ত অসম্পূর্ণ এলা কিই কথা বিভিন্ন ব্যক্তি নানাভাবে গ্রহণ করে, কিন্তু "রিলিছান" এই শন্ধটিকে বিভিন্ন বাক্তি যত বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সম্ভবতঃ আর কোন শব্দের এরূপ বিবিধ ব্যাখ্যা সম্ভব হয় নাই ( রিলিজ্ঞান শব্দের অক্যাক্ত ভাষার প্রতিশব্দ ইহার সহিত বুঝিতে হইবে )। ধর্ম এই শন্টি শুনিলে অথবা পাঠ করিলে মনে যে সকল ভাবমৃত্তির উদয় হয়, হয় ত কোন ছুই ব্যক্তির ধারণা দেই সম্বন্ধে এক হুইবে ना। এই সকল ধারণা ও মৃত্তির মধ্যে আচার, অন্তর্গান, ধর্মপুস্তক, জনসমাবেশ, কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ মতবাদ, নৈতিক ধারণা, ভক্তি, ভালবাদা, ভয়, ঘুণা, দয়া, দাক্ষিণ্য, ত্যাগম্বীকার, কঠোর তপস্থা, উপবাদ, ভোদ, প্রার্থনা, প্রাচীন हेल्हिंग, विवार, मृठ्रा, भवरनाक, मान्ना, माथा काठाकां वि बहेत्रभ कर कि चारह । এই সকল বছতর বিমিশ্র ভাবমৃত্তি ও ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিলেও ধর্মের মধ্যে এমন এক তীব্র ভাবাবেগের প্রতিক্রিয়া বহিয়াছে, যাহার দলে নিরপেকভাবে কোন বিষয় বিচার করা অসম্ভব। ধর্ম শব্দ তাহার মূল অর্থ (যদি কিছু থাকিয়া থাকে) হারাইয়া ফেলিয়াছে। এখন ইহাতে কেবল চিত্তবিভ্রম উপস্থিত হয় এবং প্রায়শঃই পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাধ্যা লইয়া তর্ক ও আলোচনা হইয়া থাকে। यिन এই गमि अदक्वादा वर्क्डन कविया, नीमावक व्यर्थ वावशाव कवा याय अमन कान नम वावहात कता गारेख, खाश हरेल ब्यानक छान हरेख, यथा-व्याखिकाताम, मर्नन, नौिंछ, लाकतावशाय, व्याधाश्चिकछा, उद्यविकान, कर्छवा, পর্ব্বোৎসব ইত্যাদি। এই সকল শব্দের মধ্যেও অম্পর্টতা আছে বটে, তাহা इटेटन ९ टेटाएम् द वर्ष मीमावक, "धर्माद" मङ बााभक नरह । এट मकन भरमद প্রধান স্থবিধা এই যে, এইগুলি ধর্মশব্দের ক্যায় ভাবাবেগ ও অফুমানের দ্বারা ততটা আচ্চন্ন হয় না।

তাহা হইলে ধর্ম কি (অস্কবিধা সবেও এই শব্দটিই ব্যবহার করিতে হইতেছে)? সম্ভবতঃ ইহা ব্যক্তির অস্তঃপ্রকৃতির পরিপুষ্টি এবং তাহার আগ্রতেনাকে বিকশিত করিয়া কল্যাণের পথে পরিচালিত করা। এই কল্যাণের পথ কি তাহাও তর্কের বিষয়। কিন্ধু আমি যতদুর বুঝিয়াছি, ধর্ম

এই অন্তঃপ্রকৃতির বিকাশের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে, বাহিরের পরিবর্তন উহারই বাহুবিকাশ মাত্র। অন্তঃপ্রকৃতির এই বিকাশ বাহু পারিপারিক অবস্থার উপরও প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, সন্দেহ নাই। কিন্ধ ইহাও শ্বতঃসিদ্ধ যে বাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থাও অন্তঃপ্রকৃতির বিকাশকে অত্তরপ প্রভাবান্বিত করে। উভয়েই পরস্পরের উপর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে। আধুনিক পাশ্চাত্য যন্ত্রবিজ্ঞানের ফলে বাহা উন্নতি, আন্মোলতিকে বহুদুর ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়াছে, ইহা একটি পুরাতন কথা। কিন্তু ইহাতে প্রমাণ হয় না যে ( প্রাচ্যে অনেকে এইরূপ ভাবিয়া থাকেন ), যেহেতু আমাদের বাহা উন্নতি অতি ধীরে ধীরে হইতেছে, দেইজন্ম আমাদের আত্মোনতি অনেক বেশী। এই শ্রেণীর ভ্রাস্ত বিশ্বাস দ্বারা আমরা সান্তনা লাভের চেষ্টা করি এবং নিজেদের হীনতাবোধ ঢাকিতে চাই। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া ব্যক্তিবিশেষ হয়ত আয়োন্নতি সাধন করিতে পারেন। কিন্তু বহুলোক বা জাতির পক্ষে কতকাংশে বাহু অবস্থার উন্নতি না হইলে মানসিক সমুন্নতি সম্ভবপর নহে। যে ব্যক্তি আর্থিক পারিপার্থিক অবস্থার দাস, জীবন-সংগ্রামের মধ্যে যাহার শক্তি সীমাবদ্ধ ও অবৰুদ্ধ, তাহার পক্ষে উচ্চাঙ্গের আত্মোন্নতি সাধন প্রায় অসম্ভব। পদদলিত ও শোষিত শ্রেণী কথনও মানসিক উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে না। যে জাতি রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থায় পরাধীন, যাহাদের গতি দীমাবন্ধ, সঙ্কচিত, ঘাহারা শোষিত তাহারা কথনও আত্মোত্মতি শাধন করিতে পারে না। অতএব আত্মোন্নতি করিতে হইলেও স্বাধীনতা ও অত্নুকুল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন। বাহু স্বাধীনতা লাভএবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের চেষ্টার জন্ম এমন উপায় অবলম্বন করা উচিত, যাহা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের অপহৃত্ব ঘটাইবে না। আমার মনে হয়, গান্ধিজী যথন বলেন উদ্দেশ্ত অপেক্ষা উপায়ের গুরুত্ব অনেক বেশী, তথন তাঁহার মনে হয়ত ঐ শ্রেণীর ধারণা থাকে। কিন্তু উপায় এমন হওয়া উচিত, যাহা আমাদিগকে শেষ পর্যান্ত লইয়া যাইবে, অন্তথা বুথা শক্তিক্ষয় হইবে এবং এমন কি ভিতরে বাহিরে অধিকতর অধ:পতন হইতে পারে।

গান্ধিজী কোন এক স্থানে লিথিয়াছেন, "ধর্ম ছাড়া কেইই বাঁচিতে পারে না। এমন অনেকে আছেন বাঁহারা অহন্ধারের সহিত ঘোষণা করেন, ধর্মের সহিত তাঁহাদের কোন সহন্ধ নাই। যদি কেই বলে যে, নিঃখাস লয় অথচ তাহার নাক নাই, ইহা সেই শ্রেণীর কথা।" অগ্যত্ত তিনি বলিয়াছেন, "আমার সত্যান্থরাগই আমাকে রাষ্ট্রকেতে টানিয়া আনিয়াছে; বাঁহারা বলেন যে, ধর্মের সহিত রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই, তাঁহাদিগকে আমি কিছুমাত্ত ইতন্ততঃ না করিয়া বিনয়ের সহিত বলিব, তাঁহারাধর্ম কি তাহা বুঝেন না।" সম্ভবতঃ এই কথা বলিলে

## ण अर्जनांग म्बर्

অধিকতর সত্য হইত বদি তিনি বলিতেন, বে সকল ব্যক্তি জীবন ও রাজনীতি হইতে ধর্মকে পৃথক করিয়া রাখিতে চাহে, তাহারা "ধর্ম" বলিতে .বাহা বুরে, তাহা তাঁহার ধারণা হইতে স্বতন্ত্র। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, তিনি উহা যে-অর্থে ব্যবহার করেন—স্ভবতঃ অক্সান্ত ব্যক্তি অপেকা অধিকতর নৈতিক অর্থে—তাহা ধর্মের সমালোচকগণের ধারণা হইতে পৃথক। এই ভাবে একই শব্দ সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করিলে পরম্পারের মধ্যে বুরাপড়া অধিকতর কঠিন হইয়া উঠে।

অধ্যাপক জন ডেওয়ে ধর্মের যে অভি-আধুনিক সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন, ধার্মিকেরা তাঁহার সহিত নিশ্চয়ই একমত হইবেন না। তাঁহার মতে, "যাহা দৃশ্ঠমান জগতের বিশিপ্ত ও গতিশীল ঘটনাপ্রবাহকে এক নির্দিষ্ট স্থিরভূমি হইতে সম্যকরণে পরিপ্রেক্ষণের সহায়তা করে" তাহাই ধর্ম। অথবা অক্তর নির্নিক্তছেন,—"অথবা কোন আদর্শ সিদ্ধির জক্ত সমন্ত প্রকার বাধার বিশ্বন্দি কর্ম করা, ভীতিপ্রদর্শন অথবা ব্যক্তিগত ক্ষতি সব্যেও উহার সর্বজনীন ও অবিনশ্বর কল্যাণের উপর আহা রাবাই ধর্মের লক্ষণ।" ইহাই যদি ধর্ম হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কেহ বিন্দুমাত্র আপত্তি করিবেন না।

রোম্যা রোল্যা ধর্মের অর্থ যে ভাবে প্রসারিত করিয়াছেন তাহাতে সম্ভবতঃ আফুষ্ঠানিক ধর্মের গোঁড়ারা ভয় পাইবেন। তিনি "খ্রীরামকৃষ্ণশ্পীবনী"তে বলিতেছেন,—

"……এমন অনেকে আছেন, বাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, তাঁহারা সমস্ত প্রকার ধর্মবিশ্বাস হইতে মৃক্ত। প্রকৃত প্রস্থাবে তাঁহারা অতিমাত্রায় যুক্তিপন্থী আন্থাচেতনার এক প্রকার অবস্থার মধ্যে ডুবিয়া থাকেন। ইহাকে তাঁহারা সমাজতন্ত্রবাদ, সাম্যবাদ, মানবতাবাদ, জাতীয়তাবাদ, এমন কি যুক্তিবাদও বলেন। বিষয়বস্ত দেখিয়া নহে, চিন্তার প্রকৃতি দেখিয়াই আমরা উহার উৎপত্তিস্থল নির্ণয় করি এবং উহা ধর্মভাব হইতে উছুত কিনা বিচার করি। যদি দেখা যায় যে, ইহা সর্ব্বরপণ করিয়া নির্ভাবিত সক্তা অস্পন্ধান করিতেছে, একাগ্রচিত্তে মক্কত্রিম বিশ্বাস লইয়া যে কোন আন্থাত্যাগে প্রস্তুত, আমি তাহাকেই ধর্ম বলিব। কেন না, মান্থবের উজ্যের উপর পূর্ব্ব হইতেই নির্দিষ্ট এক দৃঢ় বিশ্বাস ইহাতে বিদ্যামান, যাহা প্রচলিত সমাজ-জীবন এমন কি মানবের স্মষ্ট জীবন হইতেও উন্নতত্ব, এমন কি, সংশ্রবান ও যথন আপনাতে আপনি অটল শক্তিশালী চরিত্র হইতে উথিত হয়, তথন তাহা ত্র্বেলতা নহে, শক্তিরই পরিচায়ক; তথন সে ধর্মপ্রণা আন্থার মহান দৈল্যকলের সহিত্ত সমান তালে পা কেনিছাই চলে।"

রোমাঁা রোলাঁা যে সকল নিয়ম ও প্রথের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, আমি সেগুলি প্রণ করিতে পারিব এমন ভর্মা রাখি না, তবে ঐ সর্তে আমিও সেই মহান সৈক্তদলের একজন অঞ্চর হইতে প্রস্তুত।

# ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের দৈতনীতি

প্রথমে এরোডা জেল হইতে, পরে বাহির হইতে, গান্ধিনীর নির্দেশে ইনিক্র আন্দোলন চলিতে লাগিল। মন্দির-প্রবেশের বাধা অপসারিত করিবার 🖛 তীত্র আন্দোলন চলিতে লাগিল, ঐ মর্ম্মে ব্যবস্থা-পরিষদে এক আইনের পাওুলিপিও উপস্থাপিত হইল। এই সময় এক আশ্র্যা দৃষ্ঠ দেখা গেল, কংগ্রেসের একজন প্রধান নেতা দিল্লীতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া ব্যবস্থা-পরিষদের সমস্তদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন এবং মন্দির-প্রবেশ-বিলের অমুকুলে ভোট দিবার ক্ষ্ অমুরোধ করিয়া বেডাইতে লাগিলেন। গান্ধিজী নিজেও তাঁহার মারফতে সদস্যদিগের নিকট এক অমুরোধপত্র প্রেরণ করিলেন। এদিকে কিন্তু নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছে, আমাদের লোকেরা জেলে যাইতেছে এবং কংগ্রেম ব্যবস্থা-পরিষদ বয়কট করিয়াছে, কংগ্রেমপক্ষীয় সদস্তাপ উহা ছাডিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। বাদবাকী যে কয়জন অপদার্থ রহিয়া গেলেন এবং যাঁহারা আসিয়া শৃক্তস্থান পূরণ করিলেন, তাঁহারা কংগ্রেসের বিরোধিতা এবং গভর্ণমেন্টকে সমর্থন করিয়া দেই সঙ্কটের দিনে বেশ খ্যাতিমান হইয়া উঠিলেন। অধিকাংশ সদস্য অর্ডিক্যান্দীয় ধারাসমন্বিত দমননীতিমূলক আইন প্রণয়ন ও পাশ করাইতে গভর্ণমেণ্টকে দাহায্য করিলেন। তাহারা ওট্টাওয়া চ্চ্ছি নি:শব্দে গিলিয়া रम्मिलन ; मिन्नी, निभना ও नश्राम वर्ष वर्ष लाटकत महिल थामानिमा अ আনন্দ-অহঠানে যোগ দিয়া ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গুণগান করিতে লাগিলেন; এবং ভারতে "বৈতনীতির" সাফল্যের জন্ম প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থার মধ্যে গাছিজীর আবেদন এবং কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বেও যিনি কংপ্রেসের অস্থায়ী স্থলাভিধিক্ত সভাপতি ছিলেন সেই রাজাগোপালাচারীর কর্মতংপরতায় আমি অভিমাত্রায় বিশ্বিত হইলাম। ইহাতে নিফপ্রের প্রতিরোধ নীতির নিক্রয়ই ক্ষতি হইল, কিছু আমি ইহার নৈতিক দিক চিন্তা করিয়া অধিকতর মর্মাহত হইলাম। গাছিজী এবং য়ে কোনও কংগ্রেস নেতার এই শ্রেণীর আচরণ আমার নিকট অনীতিক এবং যাহারা কারাগারে আছে অথবা সংগ্রাম চালাইতেছে, তাহাদের প্রতি বিখাসভদের মত মনে হইল। কিছু আমি জানি যে, গাছিজীর বিচার করিবার প্রণালী স্বতম্ব।

মন্দির-প্রবেশ-বিলের প্রতি গভর্গমেন্টের মনোভাব তৎকালীন ও পরবর্ত্তী ঘটনায় অতি আশ্চর্যারূপে উদ্ঘাটিত হইল। তাঁহারা বিলের সমর্থকদের পথে

যথাসম্ভব বাধা স্বাষ্ট্র করিতে লাগিলেন, স্থগিত রাখিতে লাগিলেন । বাধাদান-কারীদের উৎসাহ দিতে লাগিলেন, অবশেষে তাঁহারাও প্রকাশ ভাবে বিরোধিতা করিয়া বিলটির মৃত্যু ঘটাইলেন। ভারতে সমাজ-সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার প্রতি তাঁহাদের মনোভাব অল্পবিস্তর এইরপেই; ধর্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতার অছিলা লইয়া গভর্ণমেন্ট সামাজিক উন্নতিতে বাধা দেন। তবে ইহা বলা বাহুলা যে, ইহাতে আমাদের দামাজিক দোষগুলির দ্যালোচনা করিতে বা অপরকে ঐরপ সমালোচনায় উৎসাহ দিতে তাঁহাদের বাধে না। এক অপ্রত্যাশিত স্বযোগে वाना-विवार निर्दाध वा भावना विन आहरन প्रतिभे रहेग्राहिन : किन्न अहे মন্দভাগা আইনের পরবর্ত্তী ইতিহাস দেখাইয়া দিল যে, উহা প্রয়োগ করিতে গভর্ণমেন্ট কত অনিজ্ঞক। যে গভর্ণমেন্ট রাভারাতি অভিক্রান্স স্বৃষ্টি করিতে পারেন, অভিনব অপরাধ সৃষ্টি করিতে পারেন; উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাডে চাপাইয়া শান্তি দিতে পারেন, তাঁহাদের নিজেদের স্বষ্ট অপরাধের জন্ম হাজার হাজার ব্যক্তিকে জেলে পাঠাইতে পারেন, সেই গভর্গমেন্টই শারদা আইনের মত বিধিবদ্ধ আইন প্রয়োগ করিতে ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িলেন। এই আইনের প্রথম ফল হইল এই যে, যাহা নিবারণ করা ইহার উদ্দেশ্য, লোকে তাহাই করিতে লাগিল,—অর্থাৎ বাল্য-বিবাহের ধুম পড়িয়া গেল। আইন পাশ হওয়ার ছয় মাস পর ইহা বলবং হইবে, এই নির্বেষি সিদ্ধান্তই উহার জন্ম দায়ী। তাহার পর দেখা গেল, এই আইন একটা পরিহাস মাত্র, অতি সহজেই ইহাকে অগ্রাহা করা যাইতে পারে, গভর্গমেন্ট কিছুই করেন না। সরকারী ভাবে প্রচারকার্য্যের কোন ব্যবস্থাও কথা হয় নাই,—পল্লী অঞ্চলের লোকেরা এই আইন যে কি, তাহা ভানে না। তাহারা হিন্দু ও মুসলমান প্রচারকদের নিকট এক বিরুত বিবরণ ভ্রমিয়াছে মাত্র এবং ঐ প্রচারকেরাও আইনের ধারাগুলি জানেন ন।।

ভারতের সামাজিক অন্তায়গুলির প্রতি বিটিশ প্ নর্গমেণ্টের থাশ্চর্যা সহিষ্কৃতা করেণ যে ঐগুলির প্রতি পদপাতিত্ব নহে, ইহা অবশ্বই স্বতঃসির। তবে ইহা সত্য যে, ঐগুলি দূর করিবার জন্ত তাঁহাদের কোন আগ্রহ্ নাই, কেন না ঐ সকল অন্তারের ফলে ভারতে তাঁহাদের শাসনকার্য্য অথবা তাহার ধনসম্পদের সম্বাবহার করিবার কোনও বিশ্ব হয় না। সমাজ-সংস্কারের প্রস্তাবের ফলে নানা শ্রেণীর লোকের বিরক্তির সন্তাবনাও রহিয়াছে; রাজনীতিক্ষেত্র কোন ও বিরক্তির অসন্তাব নাই, তাহার উপর আরও বিরক্তিও ত্শিক্তার কারণ বিটিশ গভর্ণমেণ্ট কৃষি করিতে চাহেন না। কিন্তু স্মাজ-সংস্কারকের দৃষ্টিতে কালক্রমে এই অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছে, বিটিশগণ ক্রমে ক্রমে ঐ সকল অন্তায়ের মৌন রক্ষক হইয়া উঠিতেছেন। ইহা তাঁহাদের ভারতে প্রগতিবিরোধী ব্যক্তিদের সহিত অতি ঘনিষ্ঠতার ফল। তাঁহাদের শাসনের প্রতি বিক্ষমতার কলে তাঁহারা

# ব্রিটিশ গভর্গমেন্টের দ্বৈত্নীতি

অতি আশ্চর্যা মিত্রদের সহিত মিলিত ইইয়াছেন এবং বর্ত্তমানে ভারতে বিটিশ শাসনের প্রধান সমর্থক ইইলেন, অতিমাত্রায় সাম্প্রদায়িকতাবাদী, ধর্মান্ধ প্রগতিবিরোধী এবং স স্কারবিরোধী ব্যক্তিগণ। মুসলমান সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ, সকলদিক দিয়াই অতি কুংসিতভাবে প্রগতিবিরোধী। হিন্দু মহাসভা ইহাদের প্রতিদ্বন্ধী; কিন্তু পশ্চাদ্দিকে গমনের দৌড়ের পালায় সনাতনীরা গ্রহাদিগকে হারাইয়া দিয়াছেন,—সনাতনীরা চরমতম ধর্মান্ধ সংস্কার-বিরোধিতা উৎসাহের সহিত ঘোষণা করিয়া তাহার সহিত বিটিশ শাসনের প্রতি আফুগত্য একত্র মিলাইয়া লইয়াছেন।

যদি গভর্ণমেন্ট নীরব থাকিয়া শারদা-আইনকে জনপ্রিয় করিতে বা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা না করেন, তাহা হইলে কংগ্রেস ও অতাত্য বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান-তাল উহার অফুক্লে প্রচারকার্যা করে না কেন ? এই প্রশ্ন ইংরাজ ও অতাত্য বিদেশী সমালোচকেরা তুলিয়া থাকেন। কংগ্রেসের পক্ষে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, ইহা গত পনর বংসর ধরিয়া—বিশেষভাবে ১৯০০ সাল হইতে—বিটিশ শাসকগণের সহিত জাতীয় স্বাধীনতার জত্য অতি তীব্র জীবনমরণ-সংঘর্ষে নিযুক্ত বহিয়াছে; অতাত্য প্রতিষ্ঠানের কোন শক্তিও নাই, জনসাধারণের সহিত যোগও নাই। আদর্শবাদী ও চরিত্রবান নরনারী, যাহাদের জনসাধারণের উপর প্রভাব আছে, তাঁহারা কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন এবং তাঁহাদের অধিকাংশ সময়ই বিটিশ জেলে থাকিতে হয়।

অনাত প্রতিষ্ঠান, জনসাধারণের সংস্পর্শের ভয়ে ভীত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া প্রস্থাব পাশ করা ছাড়া আর বেশী অগ্রসর হন না। তাঁহারা অতিশন্ধ ভত্ত-ব্যক্তির মত, অথবা নিগিল ভারত মহিলা-সন্দেলনের মাননীয়া মহিলাদের মত কাজ করেন—আক্রমণশীল প্রচারকার্য্য তাঁহাদের পাতে সহে না। ইহা ছাড়া অভিত্যান্স ও অত্তরূপ আইনদারা সাধারণ কার্যপ্রণালী তীলাবে দমনের ব্যবস্থার মধ্যেও তাঁহারা পদ্ধ ইইয়া পড়িয়াছিলেন। সামরিক আইন বৈপ্লবিক কার্যপদ্ধতি ধ্বংস করিতে পারে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উহা সভ্যতা ও তদাত্র্যিক কার্যপ্রণালীও পদ্ধ করিয়া কেলে।

কিন্ধ কংগ্রেম ও অন্তান্ত প্রতিষ্ঠান এনি যে সমাজসংশ্বারম্পক কার্যা করিতে পারেন না, তাহার কারণ আরও গভীর। আমরা জাতীয়তাবাদরূপ ব্যধিগ্রস্থ, এবং উহার প্রতিই আমাদের সমস্ত লক্ষ্য নিবিষ্ট থাকে। যতদিন পর্যান্ত না আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিতেছি, ততদিন এইরপই চলিবে। ফোন বার্ণান্ত শ বলিয়াজেন—"বিজিত জাতি, দ্যিত ক্ষত রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মত, সে অন্ত কিছু ভাবিতে পারে না। কোন জাতির পক্ষে জাতীয় আন্দোলনের মত অধিকতর অভিশাপ কিছু নাই। স্বাভাবিক কাজকর্ম বলপুর্ব্ধক দাবাইয়া রাখিলে

## ज ওহরলাল নেহর

যাহা হয়, উহা দেই তীত্র যদ্ধণার পরিকৃট লক্ষণ। বিজিত জাতিরা জগতের যাত্রাপথে স্ব স্থান গ্রহণ করিতে পারে না, কেন না, জাতীয় স্বাধীনতা উদ্ধার করিয়া জাতীয় আন্দোলনের হস্ত হইতে মৃক্তি পাইবার চেষ্টা করিবার কোন অধিকার তাহাদের নাই।"

অতীত অভিক্রত। ইইতে আমরা ইহাই দেখিয়ছি যে, নির্বাচিত মন্ত্রীদের হাতে কতকগুলি হস্তাস্তরিত বিভাগ থাকা সবেও আমাদের পক্ষে সমাজসংস্কারমূলক কার্যা অতি অন্তর সম্ভব। গভর্গমেন্টের বিপুল অচলায়তন অবস্থা সর্বাচ্ছতী রক্ষণশীলদের সহায়ক এবং অতীতে কয়েক পুরুষ ধরিয়া বিটেশ ক্ষাত্রশক্ত অথবা বিছেন এবং পীড়নমূলক অথবা পিছ-বাংসল্যের নীতি লইয়া শাসন করিয়ছেন, ইহা উহারাই বলেন।
বাাপকভাবে বে-সরকারী কোন সক্ষবদ্ধ উত্থা উহারা পছন্দ করেন না এবং
উহার গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে এরূপ সন্দেহ করেন। কর্মীদের মথেই সাবধানতা সব্বেও
হরিজন আন্দোলনেও শাসকদের সহিত সংঘর্ষ হইয়াছে। আমার দূচবিশ্বাস যে,
কংগ্রেদ যদি অধিকতর সাবান ব্যবহার করিবার জন্ম কোন দেশবাপী মান্দোলনে
প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেও অনেকস্বলে গ্রুণিমন্টের সহিত সংঘর্ষ হইবে।

আমার মতে বাষ্ট্র দায়িত গ্রহণ করিলে জনসাধারণকে স্মাজ-সংস্থারে প্রবৃত্ত করান বেশী কঠিন নহে। কিন্তু বিদেশী শাসকগণ সর্বনাই সন্দেহাতুর, জনসাধারণকে উদ্বৃদ্ধ করিতে তাঁহারা বেশীলুর অগ্রমর হইতে পারেন না; যদি বিদেশী শাসকগণকে স্বাইয়া অর্থ নৈতিক উন্নতিকে প্রাধান্ত দেওয়া হয়, তাহা হইলে উৎসাহী ও শক্তিশালী শাসনপন্ধতি হারা সহজ্বেই স্থায়ী ও দ্বপ্রসারী স্মাজসংস্থারের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যাইতে পারে।

যাহা হউক, জেলে আমরা সমাজসংস্কার, শারদা-আইন অথবা হরিজন আন্দোলন লইয়া মাথা ঘামাইতাম না। তবে হরিজন আন্দোলনের উপর আমি একটু বিরক্ত হইয়াছিলাম, কেন না, ইহা নিক্সপ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের অন্তরায় অরপে হইয়াছিল। ১৯০০-এর মে মাদের প্রথম ভাগে ছয় সপ্তাহের জন্ত নিক্ষপত্রব প্রতিরোধ আন্দোলন স্থগিত হইল এবং আমরা পরবর্তী ঘটনার জন্ত উদ্গ্রীব হইয়া রহিলাম। এই স্থগিত রাথায় আন্দোলনের উপর সর্বশেষ খাঁড়ার ঘা পড়িল, কেন না জাতীয় সংঘর্ষ লইয়া এমন ধরা ও ছাড়ার খেলা চলে না। কেহ ইক্তামত ইহাকে বন্ধ বা পরিচালনা করিতে পারে না। এমন কি স্থগিত রাথার প্রের্কিট এই আন্দোলনের পরিচালনা বিশেষভাবে ত্র্কাল ও অকর্মণা হইয়া উরিয়াছিল। অতি তুক্ত পরামর্শ-সভা হইত এবং এমন সমস্ভ গুজব রটিত, যাহা আন্দোলনের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কংগ্রেদের ক্ষেক্তন স্থলাভিবিক্ত সভাপতি শ্রন্ধাভান্ন বাক্তি সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রত্যক্ষ সংঘর্ষনূলক আন্দোলনের

# लिएम गर्ड्यामा देवलमी

সেনাপতি-পদে তাঁহাদের নিষ্ক করিয়া তাঁহাদের প্রতি নিষ্ক আভার ছিল হইয়াছিল। তাঁহারা যে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এরপ ইলিতের অভার ছিল । এবং অহুবিধাজনক অবস্থা হইতে মৃক্তি পাওয়ার আকাজ্জাও ছিল। উপরের দিকে এই অনিশ্চিত সংশয় ও অব্যবস্থিত-চিত্ততার বিক্লমে অসম্ভোষ জাগ্রত হইল, কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলি বে-আইনী বলিয়া তাহা যথাবথভাবে প্রকাশিত হইতে পারিল না।

ইহার পরে গান্ধিজীর এক্শ দিন উপবাস, কারামৃক্তি এবং ছয় সপ্তাহের জয় নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন স্থগিত হইল। উপবাস শেষ হইল, তিনি ধীরে ধীরে স্বাস্থ্যলাভ করিলেন। জুন মাসের মধাভাগে আন্দোলন স্থগিত রাধার মেয়াদ আরও ছয় সপ্তাহ বাড়াইয়া দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে গভর্গনেন্ট কোন দিক দিয়াই দমননীতি শিথিল করেন নাই। আন্দামানে রাজনৈতিক বন্দীরা ( বাঙ্গলায় হিংসামূলক অপরাধের জয় দণ্ডিত ব্যক্তিরা তথায় প্রেরিত হইয়াছিল) ফুর্ক্সবহারের প্রতিবাদে অনশন আরম্ভ করিল, তাহাদের মধ্যে একজন কি ছইজনের মৃত্যু হইল—অনশনে প্রাণতাাগ করিল। অনেকে মৃত্যুর অপেক্ষা করিতে লাগিল। ভারতে আন্দামানের ব্যাপার লইয়া যাহারা জনসভায় বক্তৃতা করিলেন, তাঁহারা ধরা পড়িয়া কারাদণ্ড লাভ করিলেন! আমরা যে কেবল সহাকরিব তাহা নহে, প্রতিবাদ্র করিতে পারিব না; এমন কি প্রতিকারের অয়্পথ না পাইয়া অনশনের ভয়াবহ ছঃথ বরণ করিয়া বন্দীরা যদি মৃত্যুম্থে পতিত হয়, তর্ও নহে।

ক্ষেক্মাস পরে ১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর মাসে ( তথন আমি জেলের বাহিরে ) একথানি আবেদনপত্র প্রচারিত হইল। ইহাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি. এফ. এনডুজ এবং কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন এমন অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষর ছিল। ইহাতে আন্দামানের বন্দীদের প্রতি অধিকতর মানবোচিত ব্যবহার এবং তাহাদিগকে ভারতীয় জেলে বদ্লী করিবার আবেদন ছিল। ভারত গভর্গমেন্টের স্বরাষ্ট্র-সচিব এই বির্তির প্রতি তাঁহার গভীর অসস্ভোষ প্রকাশ করিলেন এবং বন্দীদের প্রতি সহাত্ত্তির জন্ম স্বাক্ষরকারীদের তীত্র সমালোচনা করিলেন। পরে, আমার যতদ্ব শ্বরণ হয়, এই শ্রেণীর সহাত্ত্তি প্রকাশ বাদ্ললাদেশে দপ্তযোগ্য অপরাধ বলিয়া নির্দিষ্ট ইইয়াছে।

নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত রাথিবার দিতীয় ছয় সপ্তাহ শেষ হইবার পূর্ব্বেই দেরাত্বন জেলে আমরা সংবাদ পাইলাম, গান্ধিজী পুনরায় একটি ঘরোয়া বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। ত্ই তিন শত ব্যক্তি সেখানে একত্রিত হইলেন এবং গান্ধিজীর নির্দেশে, সর্বজনীন ভাবে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ স্থগিত করিয়া ব্যক্তিগত আইন অমান্তের অন্তমতি দেওয়া ইইল এবং সর্ব্বপ্রকার গুপ্ত উপায়

## **७ ७२ त्रनाम ( नर्**क

নিষিদ্ধ হইল। এই সিদ্ধান্ত এমন কিছু নবীন আশার উদ্দীপক নহে; কিছু আমি এই ব্যাপারে বিশেষ কোন আপত্তি করিলাম না। সর্বজ্ঞনীন নিরুপজ্ঞব প্রতিরোধ স্থগিত করার অর্থ, বাস্তব অবস্থাকে স্বীকার করিয়া লওয়া, কেন না প্রকৃত প্রস্তাবে নিরুপজ্ঞব প্রতিরোধ তথন কনসাধারণের আন্দোলন ছিল না। গুপ্তভাবে কাজ করাটা কেবল আমরা যে কাজ করিতেছি তাহার ছলনামাত্রে পর্যাবসিত হইয়াছিল এবং ইহাতে আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্নিহিত দৌর্বলা প্রকাশিত হইত।

भूगांत आत्नाहनाम आमारमत वर्डमान अरहा ও आमारमत नरकांत विषय আলোচনার অভাব দেখিয়া আমি বিস্মিত ও চুঃখিত হইলাম। প্রায় চুই বৎসুর তীর সংঘর্ষ ও দমননীতির পর কংগ্রেসপন্থীরা একত্র মিলিত হইয়াছিলেন, এই সময়ের মধ্যে ভারতে এবং বৃহত্তর জগতে কত-কিছু ঘটিয়াছে: শাসনতন্ত্র-সংস্কারে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রস্তাব-সমন্বিত "হোয়াইট পেপার"ও প্রকাশিত হইয়াছে। এইকালে মামাদিগকৈ বলপুর্বাক নিস্তন্ধ করিয়া রাথা হইয়াছিল; অনুদিকে মল বিষয়গুলিকে অ**স্প**ষ্ট করিবার জন্য অবিরত বিক্রত প্রচারকার্যা চলিতেছিল। গভর্নেটের সমর্থকগণ ত বটেই, লিবারেল ও অক্তান্ত অনেকে প্রায়ই বলিতে লাগিলেন যে, কংগ্রেদ স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করিয়াছে। আমার মতে অন্ততঃ আমাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের উপর অধিকতর জোর দিয়া তাহা পুনরায় স্পষ্ট ক্রিয়া বাজ কলা উচিত ছিল এবং সম্ভব হইলে উহার সহিত সামাজিক ও অর্থ নৈতিক উদ্দেশগুলি প্রকাশ করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে আলোচনা—ব্যক্তিগত না সর্ব্বজনীন নিরুপদ্র প্রতিরোধ, গুপ্তভাবে না ব্যক্তভাবে—ইহাতেই দীমাবদ্ধ বহিল। প্রত্থিতেটর স্থিত "শাস্তি" স্থাপনের অন্তত প্রস্তাবও দেখানে উঠিয়াছিল। আমার যতদর সারণ হয়, গান্ধিজী বছলাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিয়া তার করিলেন, বছলাট উত্তর দিলেন "না" এবং গান্ধিন্ধী ভাহার পরেও বিভীয় ভারে "সম্মানন্দনক শান্তি" সম্পার্কে কিছু উল্লেখ করিলেন। যথন গভর্ণনেন্ট বিজয়-গর্মের স্থাবিভাবে জাতিকে দাবাইবার জন্ম চেষ্টা করিতেছেন; যথন মাস্ত্র আন্দামানে অনশনে দেহত্যাগ কবিতেছে, তথন চিত্তহারী শান্তির জন্ম লালায়িত হইলেও ভাহা কোণায় মিলিবে ৷ কিন্তু আমি জানিতাম যে, সর্বনাই শাস্তির জন্ম প্রস্তুত থাকা গান্ধিজীর স্বভাব।

শমন-নীতি পূর্ণবেধে চলিতে লাগিল, জনসাধারণের স্বাধীন কার্যা বন্ধ করিবার জন্ম রচিত বিশেষ আইনগুলি কার্যাকরী রহিল। এমন কি, ১৯৩০-এর কেব্রুগারী মাসে আমার পিতার মৃত্যুবার্দিকী স্মৃতিসভাও পুলিশ বন্ধ করিয়া দিল; যদিও এই সভা স্থ-কংগ্রেদীয় ব্যক্তিরাই ভাকিয়াভিলেন এবং স্থার তেজ

# ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের ছৈভনীতি

বাহাত্বৰ সঞ্চৰ মত একজন বিশিষ্ট মভাৱেট ইহাৰ সভাপতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন। এবং ভবিশ্বতেৰ অনুগ্ৰহ কিৰুপ হইবে, তাহা কল্পনা কৰিবাৰ জন্ম আমাদিগকে 'হোয়াইট পেপাৰ' উপহাৰ দেওয়া হইল।

ইহা এক অপুর্ব্ব দলিল,—পড়িতে গেলেই খাসরুদ্ধ হইয়া আনে। ভারতকে এক গরিমাময় ভারতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করা হইবে, সেই যুক্তরাষ্ট্রে দেশীয় রাজ্যের সামস্ত প্রতিনিধিগণ আসিয়া মুরুব্বীয়ানা করিবেন। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির উপর বাহির হইতে কোনও হন্তকেপ সহ্ম করা হইবে না, সেখানে থাটি স্বেচ্ছাতম্ব প্রবর্ত্তিত থাকিবে। সামাজ্যবাদের প্রকৃত শৃঙ্খল—ঋণ-শৃঙ্খল—আমাদিগকে চিরদিন লণ্ডন নগরীর সহিত বাঁধিয়া রাখিবে এবং ব্যাস্ক অব্ ইংলণ্ড, রিজ্ঞার্ড ব্যাঙ্কের মারফতে আমাদের মুদ্রানীতি ও বিনিময় বাট্টার হার নিয়ন্ত্রণ করিবে। সমন্ত প্রকার কায়েমী স্বার্থ রক্ষার হর্ভেগ্ন ব্যবস্থার সহিত নৃতন নৃতন কায়েমী স্বার্থও সৃষ্টি হইতে থাকিবে। আমাদের রাজস্ব হন্তপদবদ্ধ অবস্থার কায়েমী স্বার্থের নিকট বন্ধক দেওয়া থাকিবে। মহান এবং আমাদের অতি আদরের ইন্পিরিয়াল সার্বিস অব্যাহত ও আয়ত্তের বাহিরে থাকিয়া আমাদিগকৈ আর এক দফা স্বায়ত্তশাসনের জন্ম শিক্ষা দিতে থাকিবে। প্রাদেশিক স্বাভন্তা দেওয়া হইবে বটে, কিন্তু দয়ালু ও সর্ব্বশক্তিমান শভর্ণর ডিক্টেটররূপে আমাদিগকে শাস্ত রাখিবেন। সর্বোপরি থাকিবেন, সর্বশ্রেষ্ঠ মহাডিক্টের বডলাট, ইক্তামত ঘাহা কিছ করিবার সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে এবং ইচ্ছা হইলেই তিনি যাহা কিছ বারণ করিতে পারিবেন। উপনিবেশিক গভর্ণমেণ্ট তৈয়ারীর জন্য ব্রিটিশ শাসক-সম্প্রদায়ের স্ক্রনী-প্রতিভার এমন অন্তত বিকাশ কথনও এত প্রত্যক্ষ श्य नार्टे এवर हिंगेनाव ७ मूरमानिनी श्रमः मभान पृष्टित्व ভावराज्य वर्षनारिक দিকে চাহিয়া নিশ্চয়ই ঈর্যান্বিত হইয়া উঠিবেন।

ভারতের হস্তপদ কষিয়া বাঁধিবার মত শাসনতন্ত্র রচনা পরিবার পর "বিশেষ দায়িত্ব" ও রক্ষাকবচের কতকগুলি অতিরিক্ত বেড়ী লাগাইয়া দেওয়া হইল, যাহাতে এই ছুর্ভাগা বন্দী দেশ এক পা'ও নড়িতে না পারে। যেমন মিঃ নেভিল চেম্বারলেন বলিয়াছেন,—"মাল্ল্যের বৃদ্ধিতে যত প্রকার উদ্ভাবন করা যাইতে পারে, সেই সকল রক্ষাক্রচ দিয়া প্রস্তাবগুলি স্থরক্ষিত করিতে তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।"

তারপর খামাদিগকে আরও শুনান হইল যে, এই অন্থ্রহের মৃল্যস্থরপ মোটা টাকা দিতে হইবে—প্রথমে একযোগে কয়েক কোটি টাকা; পরে বাংসরিক বরাদ্ধ। উপযুক্ত মৃল্য না দিলে আমরা স্বরান্ধের আশীর্কাদ কেমন করিয়া লাভ করিব? আমরা অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া মনে করি যে, ভারত দারিদ্রাপীড়িত, বোঝা অত্যন্ত তুর্বহ হইয়া উঠিয়াছে, ভার লাঘবের জন্ম আমরা

#### ज ওহরলাল নেহরু

স্বাধীনতা প্রত্যাশা করি। এই কারণেই জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্ম আগ্রহশীল হয়। কিন্তু এখন বুঝা গেল যে, ঐ বোঝা আগ্রও ভাগী হইয়া উঠিবে।

ভারতীয় সমস্থার এই হাস্থকর সমাধান যথোচিত ব্রিটিশ সৌজন্ম সহকারে প্রদত্ত হইল এবং আমরা শুনিলাম যে, আমাদের শাসকগণ কত উদার। ইতিপূর্বের আর কোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি পরাধীন জাতিকে এতথানি ক্ষমতা ও স্থযোগ প্রদান করে নাই। যাহারা এতথানি উদারতায় ভীত হইয়া প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, তাহাদের সহিত দাতাদের ইংলণ্ডে তুমূল তর্ক চলিতে লাগিল। তিনটি গোলটেবিল বৈঠক, অসংখ্য কমিটি ও পরামর্শসভা, তিন বৎসর বহু ব্যক্তির ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে যাতায়াতের পর এই ফললাভ হইল।

কিন্তু ইংলণ্ড গমন পর্ব্ব শেষ হইল না। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট নিযুক্ত 'জ্যেণ্ট সিলেক্ট কমিটি', 'হোয়াইট পেপার' লইয়া বিচার করিতে বসিলেন, কতিপয় ভারতীয় দাক্ষী বা এদেদররূপে বিলাতে গেলেন। লণ্ডনে আরও কতকগুলি কমিটি বসিল, বিনা খরচায় যাতায়াত ও লণ্ডনে বাস করিবার লোভে, যে কোন কমিটির সদস্যপদের জন্ম তলে তলে অমর্য্যাদাকর তদ্বির ও কাডাকাডি চলিল। হোয়াইট পেপারের প্রাণ কঠিন ধারাগুলি দেখিয়াও বীরগণ ভীত হইলেন না, সমুদ্রঘাত্রা বা বিমানপোতে যাত্রার বিল্পবিপদ তুর্চ্ছ করিলেন, লণ্ডনে বাস করিবার অধিকতর বিপদ গ্রাহ্য করিলেন না ় বাগ্যিতা ও তদ্বির করিবার সমস্ত নৈপুণা লইয়া তাঁহারা হোয়াইট পেপারের ধারাগুলি পরিবর্ত্তন করিবার চেটায় লাগিয়া গেলেন। তাঁহারা জানিতেন এবং বলিতেন যে, ফললাভের কোন আশাই নাই: তাই বলিয়া তাঁহারা পিছাইয়া যাইবার লোক নহেন, তাঁহাদের যাহা বলিবার আছে, তাহা তাঁহারা বলিবেনই, শুনিবার লোক কেই না থাকিলেও তাঁহারা বলিবেন। ইহাদের মধ্যে একজন রেসপনসিভিষ্ট দলের নেতা সকলে চলিয়া আসার পরও লওনে রহিয়া গেলেন,—ইংলওের কন্ত স্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাতের পর সাক্ষাৎ করিতে লাগিলেন: বহু 'ডিনার' খাইলেন এবং সেই স্বযোগে তাঁহার ঈপ্দিত রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন তাঁহাদের ব্রাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার স্বলেশে ফিরিয়া আসিয়া **উন্মু**ধ জনসাধারণ**কে** শুনাইলেন যে, মারাঠীর ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় লইয়া তিনি কর্ত্তব্যপালনে বিমুধ হন নাই এবং লণ্ডনে থাকিয়া শেষ পর্যান্ত তাঁহার কথা শুনাইয়াছেন।

আমার পিতা প্রায়ই অম্বযোগ করিতেন যে, তাঁহার বেদপনদিভিট বন্ধুগণের বদবোধ নাই। পরিহাদ করিতে গিয়া তাঁহাকে অনেক সময় বিপদে পড়িতে হইত; তাঁহারা উহার বসগ্রহণ করিতে পারিতেন না, অগত্যা তিনি বুঝাইয়া তাঁহাদের শান্ত করিতেন—অত্যন্ত ঝকমারী ব্যাপার! বণপ্রিয় মারাঠাদের কেবল অতীত বীরত্ব নহে, আমাদের জাতীয় সংগ্রামে বর্ত্তমানের বীরতের কথাও আমি

# ল্রিটিশ গভর্নমেন্টের ছৈত্নীতি

ভাবি এবং সেই মহান ও অপরাজেয় তিলকের কথাও মনে হয়, যিনি ভাঙ্গিলেও নত হইতে জানিতেন না।

निवादनगण् । शाशहे (भार अद्भवाद मा-भइन क्रिएनम । ভारত দিনের পর দিন যে দমননীতি চলিতেছিল, তাহাও তাঁহারা ভাল বোধ করিতেন না, কদাচিৎ তাঁহারা উহার প্রতিবাদও করিতেন, কিন্তু দেই দক্ষে কংগ্রেস ও তাহার কার্য্যপদ্ধতির নিন্দা করিতেও ভুলিতেন না। তাঁহারা সময় সময় কোন কোন কংগ্রেস-নেতাকে কারামুক্তি দিবার জন্ম গভর্ণমেন্টকে পরামর্শ দিতেন— তাঁহাদের পরিচিত বাক্তিদের দিক দিয়াই তাঁহারা ভাবিতে অভ্যন্ত। লিবারেল ও বেসপন্দিভিষ্ট্রা এই যুক্তি দেখাইতেন যে, অমুক অমুককে ছাড়িয়া দিলে বর্ত্তমানে সাধারণের শান্তিভঙ্গের আশন্ধা নাই। যদি দে জি তর্ব্বাবহার করে, তাহা হইলে, গভর্ণমেন্টের পক্ষে তাহাকে পুনরায় াত্তার করার পথ থোলাই থাকিবে এবং তথন গভর্ণমেন্টের কার্যোর ্টাক্তিকতা অধিকতর প্রমাণিত হইবে। এই সকল যুক্তি দেখাইয়া ইংলাঙ্গ কেহ কেহ অত্যন্ত সদয়ভাবে কার্য্যকরী সমিতির কয়েকজন সদস্য বা কোন - ক্রবিশেষের মুক্তির জন্ম আবেদন করিতে লাগিলেন। যথন আমরা জেলে, তখন যে সকল ভদ্রমহোদয় আমাদের কথা ভাবিতেছেন, আমরা তাঁহাদের প্রতি ক্বতজ্ঞতা প্রকাশ না করিয়া পারি ना ; তবে সময় সময় মনে হইত যে, এই সকল সহদয় বন্ধুরা যদি আমাদের নিক্ষতি দিতেন, তাহা হইলেই ভাল হইত। তাঁহাদের সাধু উদ্দেশ্যে আমরা অণুমাত্র সন্দেহ করি না; কিন্তু তাঁহারা যে সম্পূর্ণরূপে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের মতবাদ গ্রহণ ক্রিনাছেন ইহা স্বতঃসিদ্ধ এবং তাঁহাদের ও আমাদের মধ্যে ব্যবধান অনেক বেশী।

নিবাবের । দু ভারতের এই সকল ঘটনা বিশেষ প্রীতিপ্রদ মনে করিতেন না, তাঁহারা অস্বন্ধি বোধ করিতেন, কিন্তু তথাপি তাঁহার। কি করিতে পারেন ? গভর্গমেন্টের বিরুদ্ধে কোন কার্য্যকরী পছা গ্রহণ করা তাঁহাদের ধারণারও অতীত। কেবলমাত্র নিজেদের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা করিবার জন্ম তাঁহারা জনসাধারণ অথবা দেশকর্মীদের নিকট ইইতে বহুদ্র সরিষা গিয়াছিলেন এবং ভাসিতে ভাসিতে এমন জায়গায় গিয়া তাঁহারা পৌছিলেন, যেথানে তাঁহাদের মতবাদ, গভর্গমেন্টের মতবাদ হইতে পৃথক্ করিষা দেখা কঠিন। তাঁহারা সংখ্যায় অল্প এবং জনসাধারণের উপর প্রভাব-প্রতিপত্তিরীন, কাজেই তাঁহারা গণ-অন্দোলনের কোন ইতর্বিশেষ ঘটাইতে অক্ষম। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন খ্যাতনামা ও স্থারিচিত ব্যক্তি আছেন, যাহারা ব্যক্তিগতভাবে প্রদার পাত্র। এই সকল নেতা এবং সমগ্র লিবারেল ও রেসপনসিভিট্রা সম্বটের সময় সরকারী নীতি সমর্থন করিয়া, ব্রিটিশ গভর্গমেন্টের প্রভৃত সেবা করিয়াছিলেন। কার্যকরী সমালোচনার অভাব এবং

লিবারেলদল কর্ড়ক সমর্থন ও অন্নমোদনের ফলে গভর্ণমেন্টের বে-আইনী চণ্ডনীতির পক্ষে মহা স্থযোগ ঘটিয়াছিল। এইরূপে যে সময় গভর্ণমেন্ট নিজেরাই দমননীতির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করিতে গলদঘর্ম হইতেছিলেন, তথন লিবারেল ও বেসপনসিভিষ্টরা তাঁত্র ও অভ্তপ্র্ব দমননীতিকে নৈতিক সমর্থন প্রদান করিয়াছিলেন।

লিবাবেল নেতারা বলিতে লাগিলেন, হোয়াইট পেপার মন্দ—অতিশয় মন্দ।
কিন্তু ইহা লইয়া কি করা হইবে ? ১৯০০-এর এপ্রিল মাদে কলিকাতায়
মডারেট বৈঠক বিদল। লিবাবেল নেতাদের সর্বপ্রধান মৃথপাত্র মিঃ শ্রীনিবাদ
শাল্পী বলিলেন যে, শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন যত অসন্তোষজনকই হউক না কেন,
তাঁহাদের উহা লইয়া কার্য্য করাই উচিত। তিনি বলিলেন, "এখন দাঁড়াইয়া
থাকিয়া ঘটনাপ্রবাহ দেখার সময় নহে।" তাঁহার মতে কেবল একটি কাজ করা
যাইতে পারে, তাহা হইল বাহা দেওয়া হইয়াছে, তাহা লইয়া কাজ করা। তাহা
না হইলে অকর্মণা হইয়া বিদিয়া থাকিতে হয়। তিনি আরও বলিলেন—
"যদি আমাদের বৃদ্ধি, অভিজ্ঞতা, আয়সংয়ম, ব্রাইয়া কার্যোদ্ধারের ক্ষমতার
প্রতীতি, শাস্ত প্রভাব এবং প্রকৃত যোগার্তা—এই সকল গুণ থাকে, তাহা হইলে
পূর্ণোন্তমে দেগুলি দেখাইবার সময় আসিয়াছে।" কলিকাতার টেটসম্যান
প্রিকা এই আবেগময় আবেদনে মস্তব্য করিলেন, "আলোকময় বাণী"
(সাইনিং ওয়ার্ড)।

মি: শাস্ত্রী সর্ব্বদাই আবেগময় বক্তৃতা করেন। তাঁহার বাগ্মিস্থলত মনোহর শব্দর্যন এবং ঝদ্ধারময় প্রয়োগ-নৈপুণো অনুরাগ আছে। কিন্তু তিনি উৎসাহের আদিকো আত্মহারা হন এবং তাঁহার স্বষ্ট শব্দের বাহ্ময় অপরের নিকট, সন্তবতঃ তাঁহার নিজের নিকটও অর্থহীন হইয়া উঠে। যথন নিকপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছিল, সেই সময় কলিকাতায় ১৯০০-এর এপ্রিল মাসে তাঁহার এই আবেদন বিশেষভাবে বিচায়। মূলনীতি অথবা উদ্দেশ্য ছাড়াও তুইটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। প্রথমতঃ যাহাই ঘটুক না কেন, ব্রিটিশ গভর্গমেন্ট আমাদিগকে যতই অপমানিত, নিপীছিত, পরাভূত এবং শোষণ কক্ষক না কেন, আমাদিগকে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমাদের এক নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করা উচিত নহে, তবে সে সীমারেথা কথনও অন্ধিত ইইবেনা। দলিত কটিও মাথা ফিরায়, কিন্তু মি: শাস্ত্রীর উপদেশে ভারতবাসীর তাহাও করা উচিত নহে। তাঁহার মতে অন্ত পথ নাই। ইহার অর্থ এই বে, তাঁহার নিজের দিক দিয়া ব্রিটিশ গভর্গমেন্টের সিদ্ধান্তগুলি আনুগত্য স্বীকারের সহিত গ্রহণ করা বর্ম (বৃদ্ধি এই অস্পষ্ট শব্দটি ব্যবহার করা সন্ধৃত হয়। আমারা চাই আর নাই চাই, সকলে মিলিরা অদ্ধু, নিয়তি অথবা কিসম্বংকে গ্রহণ করিতে বাধা।

# ব্রিটিশ গভর্গমেন্টের দ্বৈত্তনীতি

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, তিনি কোন নিশ্চিত পরিস্থিতি সম্পর্কে । দেশ প্রদান করেন নাই। যদিও ফল যে মন্দ হইবে, সে সম্বন্ধে সকলের টাম্টি ধারণা থাকিলেও 'শাসনতন্ত্রগত পরিবর্ত্তন' তথনও গঠন করা তেছিল। তিনি যদি বলিতেন যে, হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবস্তুলি মন্দলেও সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমি বলিতেছি যে, ঐগুলি আইনে রণত হইলে উহা লইয়া কাজ করা উচিত, তাহা হইলে তাহার উপদেশ ল হউক, মন্দ হউক, তাহার সহিত বাস্তব ঘটনার সংশ্রব থাকিত। কিন্তুঃ শাস্ত্রী আরও অগ্রসর হইয়া বলিলেন যে, শাসনতান্ত্রিক পরিবর্ত্তন, যত গস্ত্রোম্বনকই হউক না কেন, তাহার উপদেশ ঐক্রপই থাকিবে। জাতির অতি মিস্তিক বিষয় লইয়াও তিনি সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়া ব্রিটিশ পতর্পদেশ্বৈত দিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। কোন ব্যক্তি বা দল কিন্নপে আদৃষ্টপূর্ব্ব ভবিয়ৎ পর্কে এমন স্বীকৃতিমূলক মনোভাব দেখাইতে পারেন, আমার পক্ষে তাহা মা কঠিন। হয় ত ইহাদের কোন প্রকার নীতি বা নৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাচীত নাই, ইহাদের মূলতন্ত্র ও কর্মনীতি হইল শাসকদের ত্রুম বা আদেশ বিচারিত আহুগত্যের সহিত গ্রহণ করা।

দ্বিতীয় বিষয় হইল কর্মকৌশলের কথা। নৃতন শাসন-সংস্কার আইনে পরিণত ইবার দীর্ঘ যাত্রাপথে হোয়াইট পেপার অন্যতম বিশ্রামন্থল। গভর্ণমেন্টের দিক ইতে ইহা এক প্রয়োজনীয় বিরামকেন্দ্র,—পরবর্ত্তী থাত্রাপথে আরও এরূপ নেক অবসর আছে, যেথানে ইহা ভাল কি মন্দ ছুইদিকেই পরিবর্ত্তিত হইতে ারে। বিভিন্ন স্বার্থের দিক হইতে ব্রিটশ গভর্ণমেন্ট তথা পার্লামেন্টের উপর াপ দেওয়ার উপরই এই পরিবর্ত্তন নির্ভর করে। এই টানাটানিতে ভারতীয় নবারেলদিগকে হাত করিবার জন্ম গভর্ণমেন্ট প্রস্তাবগুলিকে অধিকতর উদার— ান্ততঃ অধিকার সঙ্কোচের কঠোরতা হ্রাস—করিতে চেষ্টা করিতে পারিতেন, ইহা ালুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু গ্রহণ কি বর্জন, নৃতন শাসনভার লইয়া নান্ধ করা কি না করা, এ প্রশ্ন উঠিবার বহু পূর্ব্বেই, মিঃ শান্ত্রীর স্কুম্পষ্ট ঘোষণা ইতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভাল করিয়াই বুঝিলেন যে, তাঁহারা ভারতীয় লবারেলদিগকে সম্পূর্ণরূপেই অবজ্ঞা করিতে পারেন। ইহাদিগকে হাত করার কান কথাই উঠে না। ইহাদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেও ইহারা গভর্ণমেণ্টকে গভিবেন না। আমি যতটা পারি, কলিকাতায় মিঃ শাস্ত্রীর বক্ততা লিবারেলদের ষ্টি দিয়া বিচার করিয়া আমার মনে হইল, কর্মকৌশল হিদাবেও ইহা অতি মন্দ ় এবং লিবানেলদের উদ্দেশ্যও ইহাতে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

মিঃ শাস্ত্রীর পূরাতন বক্তৃতার উপর এত কথা লিথিবার কারণ ইহা নহে যে, ঐ বক্তৃতা বা কলিকাতার মডাবেট-বৈঠকের বিশেষ কোন গুরুত্ব আছে;

লিবারেল নেতাদের মনস্তত্ব ও মানসিক অবস্থা বুঝিবার আগ্রহ হইতেই ইহা আমি আলোচনা করিলাম। ইহারা যোগ্য ও শ্রদ্ধাম্পদ ব্যক্তি, তথাপি অশেষ সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি বুঝিতে পারি না যে, ইহারা কেন এরপ কাজ করেন। জেলে মি: শাস্ত্রীর আর একটি বক্তৃতা পড়িয়া আমি অতাস্ত কৌতুহলী হইয়া-ছিলাম। ১৯৩৩-এর জুন মাদে পুণায় তিনি সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটিতে (তিনিই উহার সভাপতি) একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সংবাদে প্রকাশ, ভারতে ব্রিটশ প্রভাব সহসা অন্তর্হিত হইলে কি বিপদ হইবে তাহা দেখাইতে গিয়া তিনি বলিলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনে ঘুণা, উৎপীড়ন, এক দল কর্ত্তক অন্ত দলের নির্যাতন রন্ধি পাইবে। অন্তদিকে পরমতসহিঞ্তাই ব্রিটশ রাজনৈতিক জীবনের চিরস্তন নীতি; অতএব, ভবিয়তে ভারত ব্রিটেনের সহিত সহযোগিতা করিলে ভারতেও পরমতসহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। জেলে থাকায় আমাকে কলিকাতার ষ্টেট্দ্ম্যান পত্রিকার প্রকাশিত মিঃ শাস্ত্রীর বক্তৃতার সারাংশের উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। ষ্টেট্য্ম্যান মন্তব্য করিয়াছেন, "ইহা অত্যন্ত মধুর মতবাদ, আমরা দেখিলাম, ডাক্তার মুঞ্চে এই মর্মে বক্তৃতা করিয়াছেন।" সংবাদে আরও প্রকাশ ঘে, মিঃ শাস্ত্রী কশিয়া, ইতালী ও জার্মাণীতে স্বাধীনতা অপহরণ এবং ঐ সকল দেশে অমুষ্ঠিত অমারুষিক অত্যাচার ও বর্ধবৃতার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন।

ইহ। পড়িবামাত্র আমার প্রথমেই মনে পড়িল, ভারত ও ব্রিটেন সম্পর্কে মিঃ
শাস্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত ব্রিটিশ রক্ষণশীল দলের কি আদ্র্য্য দৌসাদৃশ্য! খুঁটিনাটি
ব্যাপারে পার্থক্য থাকিলেও, মূল মতবাদ এক। নিজের মর্মাগত বিধাস ক্ষ্মনা
করিলাও মিঃ উইনইম চার্চিল ঠিক এই ভাষায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন।
এহেন মিঃ শাস্ত্রী লিবাবেল দলের মধ্যেও বামপন্থী এবং তাহাদের একজন
স্ব্যোগ্য নেতা!

খানার আশকা হয়, মিঃ শাপ্পীর ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা, জগতের ঘটনাপ্রবাং সম্পর্কে, বিশেষভাবে ভারত ও ব্রিটেন সম্পর্কে, তাঁহার মতবাদ আমি মানিয়া লইতে অক্ষম। সম্ভবতঃ ইংরাজ নহেন এমন কোন বিদেশীও উহা গ্রহণ করিবেন না এবং প্রগতিশীল মতবাদা আনেক ইংরাজও উহার সহিত ভিন্নমত অবলম্বন করিবেন। ব্রিটিশ শাসক-সম্প্রদায়ের রঙীন চশনা দিয়া জগং ও স্বদেশকে দেখিবার অতি আশ্চর্যা ক্ষমতা তিনি অর্জন করিয়ছেন। তব্ও ইহা অতি আশ্চর্যাের বিষয় যে, গত আঠার মাদ বরিয়। ভারতে দিনের পর দিন মাহা ঘটিতেছিল এবং তাঁহার বক্তৃতার সময়েও বাহা ঘটিতেছিল, তিনি বক্তৃতার তাহা বিদ্যায়েও উল্লেখ করেন নাই। তিনি কশিয়া, জার্মাণী, ইতালীর কথা বলিয়াছেন, তাহার স্বদেশের তীব্র দমন-নীতি ও স্ক্বিব স্বাধীনতার বিলোপ

# ব্রিটিশ গভর্গমেন্টের দৈছনীতি

লইয়া কিছুই বলেন নাই। সীমান্তপ্রদেশ ও বাঞ্চলার ভয়াবহ ঘটনাগুলির বিষয় তিনি নাও জানিতে পারেন—রাজেন্দ্রবাব্ সম্প্রতি তাঁহার কংগ্রেসের সভাপতির অভিভাষণে যাহা "বাঞ্চলার উপর বলাৎকার" বলিয়া উল্লেথ করিয়াছেন—কেন না সংবাদনিয়ন্ত্রণ ও গোপনের সতর্ক ব্যবস্থায় অনেক ঘটনাই প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু ভারতের মর্ম্মবেদনা, প্রবল প্রতিপক্ষের সহিত তাঁহার জাতি স্বাধীনতার জন্ম বে জাবন-মরণ সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা বিশ্বত হইলেন কি করিয়া? বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর পুলিশ-রাজ প্রতিঠা—প্রায় সামরিক আইনের কাছাকাছি অবস্থা, অনশন ধর্মঘট, কারাগারের ত্রংথভোগ ইহা কি তিনি জানিতেন না? যে সহিষ্কৃতা ও স্বাধীনতার জন্ম তিনি ব্রিটেনের প্রশংসায় পঞ্চম্প্র, সেই ব্রিটেনই যে ভারতে উহার মেক্রন্থ ভালিয়া দিতেছে, তাহা কি তিনি ব্রিতে পারেন না?

তিনি কংগ্রেদের পহিত একমত হউন আর নাই হউন, কিছু আসিয়া যায় না। কংগ্রেদের নীতির সমালোচনা ও নিন্দা করিবার অধিকার তাঁহার নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু একজন ভারতীয়, একজন স্বাধীনতাপ্রেমিক, একজন মাত্মম্গাদাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি হিগাবে তাঁহার স্বদেশের নরনারীদের আশ্চর্যা সহেস ও আয়ত্যাগ তাঁহার মনে কি প্রতিক্রিমার স্বষ্টি করিয়াছে? আমাদের শাসক্সণ যথন ভারতের হৃদয়ে কুঠারাঘাত করিতেছিলেন তথন তিনি কি কোন বেদনা কোন মন্ম্যাতনা বোধ করেন নাই! গহঙ্গত সাম্রাজ্যের বাহুবলের নিক্ট যাহারা নত হইল না, যাহারা দৈহিক পীড়ন অমানবদনে সহ্য করিল, যাহাদের গৃহ বিনষ্ট হইল, যাহাদের প্রিয়জন ছঃথভোগ করিল তথাপি আয়াবমাননা করিল না, সেই সহস্র ব্যক্তি তাঁহার নিক্ট কি কিছুই নহে? আমরা কারাগারে ও কারার বাহিরে মুথে সাহস দেখাইয়া হাসিয়াছি কিন্তু আমাদের সে হাস্ত প্রায়ই অশ্রুতে অভিষক্তি এবং ক্রন্দনের রূপান্তর।

সাহসী ও উদাবহন্দ ইংরাজ মি: ভেরিয়ার এন টিন, তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা আমানিগকে শুনাইয়াছেন। ১৯৩০ সালে তিনি লিখিয়াছেন, "দম্প্র জাতি মানিদিক দাসত্বের বন্ধন দ্বে নিক্ষেপ করিয়া নির্ভীক আয়ুমগাদে। প্রদর্শন করিতেছে, এ দৃখ্য দর্শন এক অপূর্ব্ব অভিজ্ঞতা!" আরও বলিয়াছেন, "সত্যাগ্রহ সংঘর্ষে কংগ্রেদের প্রায় সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক যে আশ্চ্যা শৃষ্খলা দেখাইয়াছে, একজন প্রাদেশিক গভর্ণর প্রান্ত উদারভাবে তাহা স্বীকার করিয়াছেন.....।"

মিঃ শাস্ত্রী সহাত্ত্তিপ্রবণ এবং যোগ্যব্যক্তি, দেশবাসী তাঁহাকে শ্রদ্ধা করে; সংঘর্ষের সময় তাঁহার দেশবাসীর জন্ত তিনি অনুরূপ সমবেদনা অনুভব করিলেন না, ইহা বিশ্বাস করা অসম্ভব। গভর্গমেন্ট কর্তৃক সর্কবিধ সম্মিলিত কার্যক্রম ও বাজিযানীনতা বিলোপের বিক্লমে তাঁহার কঠ হইতে প্রতিবাদ উথিত হইবে, ইহা সকলেই প্রত্যাশা করিতে পারে। অনেকে ইহাও আশা করিয়াজিল যে

তিনি এবং তাঁহার সহকর্মীরা পীড়িত অঞ্চলে—সীমান্ত ও বাঞ্চলায় গিয়। সচক্ষে সব দর্শন করিবেন, কংগ্রেস বা নিরুপত্তর প্রতিরোধের সাহায্য করিবার জন্ত নহে, ঘটনা প্রকাশ করিয়া পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীদের অতিরিক্ত পীড়ন সংযত করিবার জন্ত । অন্তান্ত দেশের স্বাধীনতাপ্রেমিক ও বাক্তিস্বাধীনতার উপাসকগণ ইহা করিয়া থাকেন । কিন্তু তিনি ইহা করিলেন না । যথন শাসকরন্দ ভারতে নরনারীকে সরাসরি দলন করিতেছে, এমন কি, সাধারণ স্বাধীনতাও ুুর্গ্র হইয়াছে, তথন তিনি তাঁহাদিগকে সংযত করিবার চেষ্টা করিলেন না, কি ঘটিতেছে তাহাও দেখিতে চাহিলেন না । এমন এক সময়ে তিনি সহিষ্ণুতা ও স্বাধীনতার জন্ত ব্রিটশজাতিকে প্রশংসাপত্র প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন, যথন ব্রিটশ শাসনাধীন ভারতে ঐ হইটি সদ্ওণের একান্ত অভাব । তিনি তাঁহার নৈতিক সমর্থন দ্বারা দমন-নীতির কঠোর কর্ত্বব্য পালনে তাঁহাদিগকে উংসাহী ও চাঞ্চা করিয়া তুলিলেন ।

আমাদের দৃঢ় বিশাস, তাঁহার উদ্দেশ্য এরপ ছিল না এবং তাঁহার কাজের কি ফল হইবে, তাহাও তিনি ভাবেন নাই। কিন্তু তাঁহার বক্তার যে ঐরপ ফল হইয়াছিল, ইহা নিঃসন্দেহ। অতএব কেন তিনি এই ভাবে চিস্তা ও কার্য্য করেন?

আমি এ প্রশ্নের কোনও সত্তর পাই নাই বরং দেখিতেছি, লিবারেলগণ তাহাদের স্বদেশবাসী হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছেন এবং আধুনিক চিন্তাধারার সহিত সমস্ত সম্পর্ক ছিল্ল করিয়াছেন। তাঁহারা যে সকল বস্তাপটা পুরাতন পুঁথি পড়েন তাহা তাঁহাদের দৃষ্টি হইতে, ভারতের জনসাধ বণকে আরত করিয়া রাথে এবং তাঁহারা এক প্রকার আপনাতে আপনি মুগ্ধ অবস্থায় থাকেন। আমরা জেলে গিয়াছি, আমাদের দেহ দেলে তালাচাবি বন্ধ কিন্তু আমাদের মন মুক্ত, আমাদের চিত্ত প্রফুল। কিন্তু তাঁহারা নিজেদের মনোমত করিয়া এক মানসিক কারাগার রচনা করিয়াছেন, যেগানে ঠাহার। চক্রাকারে অবিপ্রান্ত ঘুরিতে থাকেন, বাহির হইতে পথ পান না। তাঁহারা বস্তুর অপরিবর্তনীয় সভার উপাসক, কিন্তু এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে যথন বস্তুর পরিবর্ত্তন হয়, তথন তাঁহারা দিশাহারা হুইয়া উঠেন। কোন আদর্শ বা পরিবর্ত্তনকে বুঝিবার মত কোন উপায় হাতভাইয়া পান না। আমাদের সন্মুখে তুইটি প্রশ্ন,—হয় সন্মুখে অগ্রসর হইতে হইবে. নয় ধান্ধা থাইয়া পডিয়া ঘাইতে হইবে, এই তীব্ৰ গতিশীল জগতে আমরা স্থির হইয়। থাকিতে পারি না। পরিবর্ত্তন ও গতির ভয়ে ভীত লিবারেলগণ তাঁহাদের চারিদিকে ঝড় দেখিয়া শক্ষিত হুইলেন, অক্ষম, তুর্বল পদে তাঁহারা অগ্রদর হইতে পারিলেন না। অতএব ঝডের ঝাপ্টায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিলেন এবং যে কোন তৃণ-খণ্ড সন্মধে পাইলেই তাহা ব্যাকুল মৃষ্টিতে ধরিতে

# ব্রিটিশ গভর্গমেন্টের ছৈত্নীতি

লাগিলেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় বঙ্গমঞ্চে তাঁহারা ছামলেট,—চিন্তায় জব্জন, বিবর্ণ-বিশীর্ণমুখ, সর্বনাই সন্দিগ্ধ, সংশয়াতুর এবং অব্যবস্থিতচিত্ত।

লিবারেলদের সাপ্তাহিক পত্রিকা "দি সারভেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া" নিরুপত্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের শেষের দিকে কংগ্রেসপদ্মীদিগকে এই বলিয়া অপবাদ দিয়াছিলেন যে, তাহারা জেলে যাইতে চাহে এবং যথন তাহারা জেলে যার তথন আবার বাহিরে আদিবার জন্ম ব্যাকুল হয়। বিরক্তির সহিত ইহাতে মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, ইহাই কংগ্রেসের নীতি হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরিবর্জে নিবানেলদেন মতে ইংলণ্ডে ভেপুটেশন লইয়া গিয়া ব্রিটিশ মন্ত্রীদের নিক্ট ধর্ণা দেওয়া উচিত অথবা গভর্গমেন্টের পরিবর্জনের জন্ম ইংলণ্ডে গিয়া আবেদন নিবেদন করা উচিত।

অবশ্য কতক পরিমাণে একথা সত্য যে, তথন প্রধানতঃ কংগ্রেসের এই কর্মনীতি ছিল যে, অভিন্তান্সীয় আইন এবং অন্তান্ত দমননীতিমূলক ব্যবস্থাপ্তলি অমান্ত করা। তাহার ফলে কারাদণ্ড হইত। ইহাও অবশ্য সত্য যে, কংগ্রেস ও জাতি দীর্ঘ সংঘর্ষ ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং গভর্ণমেন্টের উপর কোনও ফলপ্রস্থ চাপ দিতে পারিতেছিল না। কিন্তু তথাপি তাহার এক বাস্তব ও নৈতিক মূল্যও ছিল।

যে উলঙ্গ দমন-নীতি ভারতবর্ধ সহ্ করিয়াছে তাহা শাসকবর্গের পক্ষেও

এক ব্যারবহুল ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। এমন কি তাঁহাদিগকেও অত্যন্ত

যন্ত্রণাঞ্জদ মানসিক অবস্থার মধ্যে কাল কাটাইতে হইয়াছে এবং তাঁহারা ভাল

করিয়া জানিতেন, পরিণামে ইহা তাঁহাদের ভিত্তিকেও হুর্বল করিবে। ইহাতে

নির্ঘাতিত জনসাধারণ এবং জগতের সমূথে তাঁহাদের শাসনের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ

হইয়া পড়ে। তাঁহারা সর্বনাই লোহম্প্তি মথমলের কোমল আবরণে লুকাইয়া

রাখিতে ভালবাসেন। চরম ভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, ফলাফলের

প্রতি জ্রাক্রপহীন হইয়া জনসাধারণ যথন গভর্গমেন্টের ইচ্ছার নিকট নত হয় না,

তথন তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার চেষ্টা গভর্গমেন্টের পক্ষে বিরক্তিকর এবং

অনিষ্টকরও বটে। কাজেই দমন-নীতিমূলক ব্যবস্থার বিক্ষকে সাময়িক ও স্থানীয়
প্রকাশ্য বিরোধিতারও মূল্য আছে। ইহাতে জনসাধারণের মধ্যে দৃঢ়তা জাগে

এবং গভর্গমেন্টের নৈতিক শক্তি তুর্বল করিয়া ফেলে।

ইহার নৈতিক দিকের গুরুত্ব অনেক বেশী। এক স্মরণীয় অধ্যায়ে থুরো বলিয়াছেন, "যথন নরনারীরা অক্যায়ভাবে কারারুদ্ধ হয়, তথন ক্যায়পরায়ণ প্রভ্যেক নরনারীর স্থানও ঐ কারাগারে।" এই উপদেশ লিবারেল এবং অক্যান্ত অনেকের নিকট শ্রুতিস্থাকর হইবে না। কিন্তু আমরা অনেকে অফুভব ক্রিতেভিলাম যে বর্তমান অবস্থার মধ্যে নৈতিক জীবন অস্থা। নিরুপদ্রব

প্রতিরোধ আন্দোলনের কথা ছাড়িয়া দিলেও আমাদের অনেক সহকর্মী সর্বদাই জেলে থাকিতেন এবং রাষ্ট্রের দমন-নীতির অন্ত্র অবিরত আমাদিগকেও পীডন করিতেছিল এবং উহা জনসাধারণের শোষণেরও সহায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। আমাদের নিজের দেশে আমরা সন্দিগ্ধ ব্যক্তির মত বিচরণ করি, গুপ্তচর ছায়ার মত পশ্চাতে অমুসরণ করে, আমাদের প্রত্যেকটি কথা যত্ন সহকারে টকিয়া লওয়া হয়, আশক্ষা আমরা স্বাত্তির বিভামান সিদিসানীয় আইন ভঙ্গ করিয়া ফেলি। আমাদের চিঠিপত্র খুলিয়া দেখা হয়, নিষেধাজ্ঞা ও গ্রেফ তারের সম্ভাবনা সর্বনাই বিদ্যমান থাকে। আমাদিগকে নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হইবে,—রাষ্ট্রের শক্তির নিকট হীন আন্তগতা স্বীকার, আত্মিক অধংপতন, আমাদের মধ্যে যে শক্তি আছে তাহা অম্বীকার, যাহাকে আমরাহীন বলিয়া জানি তাহাকে স্বীকার করিয়া নৈতিক গণিকা-বৃত্তি অথবা ফলাফল সম্পর্কে জ্রন্ফেপ না করিয়া ইহার প্রতিরোধ। কেহই हैका कतिया जिल्ल यांग्र ना अथवा विभाग निमञ्जन करत ना । किन्छ मुगर সময় অনেক কিছর পরিবর্ত্তেই কারাগার বাঞ্চনীয়। যেমন বার্ণাড শ' বলিয়াছেন. "যাহা তুমি হীন বলিয়া জান, সেই উদ্দেশ্যেই অপরের দারা প্রবৃত হইবার মত विद्यागास्त्रक घर्षेना जीवत्न आव किছू नाहै। अञ्चास त्यापित है দুর্ভাগ্য কিম্বা মৃত্যু; কিম্ব একমাত্র ইহাই তুঃগ, দাসত্ব এবং মর্ক্তোর নবক।"

# ় দীর্ঘ কারাদণ্ডের অবসান

আমার কারামুক্তির দিন ঘনাইয়া আদিল। "সদ্বাবহারের জন্ম" সাধারণ নিয়মে আমার কিছু দও মুকুব হুইয়াছিল অর্থাৎ ছুই বৎসরের মধ্যে সাড়ে ডিন মাস কম হইয়াছিল। আমার মনের শান্তি অথবা জেলের মধ্যে সভাবতঃই মনের মধ্যে যে নিজেজ অব্দল্লভাব দেখা যায়, তাহা কারামুক্তির সম্ভাবনায় বিক্লব্ধ হইয়া উঠিল। আমি উত্তেজনা বোধ করিতে লাগিলাম। বাহিরে গিয়া আমি কি করিব ? অতি কঠিন প্রশ্ন। উত্তর দিতে গিয়া আমি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম, এই প্রশ্ন মৃত্তির আনন্দ হরণ করিল। কিন্তু ইহাও সাম্যিক চিত্রবিকার। আমার বলপূর্ব্বক দাবাইয়া রাখা শক্তি মাথা তুলিতে লাগিল। আমি বাহিরে যাইবার জন্ম ব্যাকুল হইলাম।

১৯৩৩-এর জুলাই মাদের শেষভাগে এক মর্মান্তিক সংবাদে হৃশ্চিস্তাগ্রন্থ रुटेनोम एक. এम. रामन्छरश्चत व्यकस्थार मृज्य ट्रियाट । कररशास्तत कार्याकती

# দীর্ঘ কারাদণ্ডের অবসান

সমিতিতে আমরা বছবর্ধ যাবৎ সহকর্মী ছিলাম ত বটেই, প্রামার কেম্ব্রিজের ছাত্রজীবনের প্রথম দিকে তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছিলাম। কেম্ব্রিজে আমাদের প্রথম দেখা, আমি নবাগত এবং তিনি সদ্য ডিগ্রী লাভ করিয়াছেন।

অন্তরীণে আবদ্ধ অবস্থায় দেনগুপ্তের মৃত্যু হইমাছে। ১৯০২-এর প্রথম ভাগে ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আদিবার পর বোষাইয়ে জাহান্তের উপরই তাঁহাকে গ্রেফ্ তার করিয়া রাজবন্দী করা হয়। তাহার পর হইতেই তিনি বন্দী অথবা অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। গভর্গমেন্ট তাঁহাকে অনেক রকম স্থবিধা দিয়াছিলেন কিন্তু তৎসত্তেও ব্যাধির কোন পরিবর্তন হইল না। কলিকাতায় তাঁহার শোক্যাত্রায় বিপুল জনসঙ্গ যে ভাবে পরলোকগত নেতার উদ্দেশ্তে শ্রান নিবেদন করিল, তাহাতে মনে হইল, বাঙ্গলার হৃদয়ে বহুদিন অবক্ষর বেদনা অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্মও যেন প্রকাশের পথ পাইয়াছে।

সেনগুপ্ত চলিয়া গেলেন। আর একজন রাজবন্দী স্থভাষ বস্থ কয়েক বংসরের কারাদণ্ড ও অন্তরীণে ভগ্নস্বাস্থ্য, অবশেষে গভর্গমেন্ট তাঁহাকে চিকিৎসার জন্ম ইউরোপ যাইবার অন্থয়তি দিলেন। প্রবীণ বিচলভাই প্যাটেল ইউরোপে অস্থয়। আরও কতজন স্বাস্থ্য হারাইয়াছে, মৃত্যুম্থে পতিত হইয়াছে, ফাগ্রাস্থান্য শারীরিক ভ্রাথ ও বাহিনে কর্মপ্রেরণা দেহ সন্থ করিতে পারেনাই! কতজনের, (যদিও বাহির হইতে দেখিলে একরপই মনে হয়) অস্বাভাবিক জীবন যাপনের ফলে মানসিক অবস্থা বিপ্যান্ত হইয়া গিয়াছে।

সমগ্র দেশ কি ভরাবহ জ্বংখ নীরবে বহন করিতেছে, সেনগুপ্তের মৃত্যুতে তাহা প্রস্তাবে মনে পড়িল, আমি ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ করিতে লাগিলাম। ইহার পরিণাম কি ? কোথায় ইহার শেষ ?

সৌভাগ্যক্রমে আমার স্বাস্থ্য ভালই ছিল; কংগ্রেসের কার্য্যে অনিয়মিত জীবন যাপন সত্ত্বেও মোটের উপর আমি ভালই ছিলাম ইহার কারণ, পিতার নিকট হইতে আমি স্থগঠিত দেহ লাভ করিয়াছিলাম এবং দেহের যত্ত্ব করিতাম। রোগ, তুর্বল দেহ এবং অতিরিক্ত মেদ, এ তিনটিই আমার নিকট অশোভন মনে হইত; নিয়মিত বায়াম, মৃক্ত-বায়ু এবং সাদাসিধা থাদ্য এই তিন উপায়ে আমি উহা হইতে মৃক্ত ছিলাম। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এই বে, মধাশ্রেণীর ব্যক্তিরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং গুরুপাক থাদ্যের দোষে প্রায়ই পীড়া ভোগ করেন ( যাঁহাদের অপচয় করিবার মত অর্থ আছে, তাঁহাদের স্বন্ধেই ইহা প্রয়োজ্ঞান। স্বর্হকালা জননীরা অতিরিক্ত মিষ্ট ও ম্থরোচক থাদ্য দিয়া অতিভোজনে রাল্যকাল হইতেই সন্তানসন্ততির দেহে বদ্হজ্ঞমের বনিয়াদ গড়িয়া তোলেন। আমাদের দেশে শিশুদিগকে অতিরিক্ত কাপড়চোপড় দিয়া মৃড়িয়া রাথা হয়। ভারতে ইংরাজগণ্ড অতি-ভোজন করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাদের থাদ্যে যি

## **फ** ७२ तमा म (नर्ज

মশলা কম থাকে। সম্ভবতঃ একপুরুষ পৃর্বের ইংরাজগণের অপেক্ষা তাঁহারা একটু উন্নত হইয়াছেন, কেন না প্রেরাক্ত শ্রেণী প্রচুর পরিমাণে উষ্ণ ও তীব্র পানাহার করিতেন।

খাদ্য সম্পর্কে আমার কোন বিশেষ বাতিক নাই, কবল অতি ভোজন ও গুরুপাক খাদ্য বর্জন করিয়া থাকি। অন্যান্ত কাশ্মিরী ব্রাহ্মণদের মত আমাদের পরিবারেও মাংসাহার প্রচলিত, বাল্যকাল হইতেই আমি মাংসাহারে জভ্যস্ত, তবে উহা আমার বেশী প্রিয় ছিল না। ১৯২০-এ অসহযোগ আন্দোলনের স্টনা হইতেই আমি মাংসাহার তাগে করিয়া নিরামিয়াশী হইয়াছিলাম। তারপর ইউরোপ গমনের পূর্ব্ব পর্যান্ত ছয় বংসর কাল আমি নিরামিয়াশী ছিলাম। ইউরোপে গিয়া অবশ্য মাংসাহার করিয়াছি। ভারতে ফিরিয়া আমি পুনরায় নিরামিয় ভোজন আরম্ভ করি এবং এখন পর্যান্ত প্রায় তাহাই আছি। মাংস আমার শরীরে সহ্ব হয়, তবে আমি উহার প্রতি অক্ষচি প্রদর্শন করিয়া থাকি, কেন না, উহা আমার নিকট অত্যন্ত স্থলক্ষচি বলিয়া মনে হয়।

১৯২২-এ জেলে একবার আমার স্বাস্থ্য গ্রারাপ হইয়ছিল। কয়েকমাস প্রতাহ একটু জর হইত, ইহাতে আমার স্বাস্থ্যের গর্ম ক্র হইত বলিয়া আমি বিরক্ত হইতাম। আমি এতকাল জীবন ও শক্তির যে প্রাচ্যা অহন্তব করিতাম, এই প্রথম তাহাতে সন্দেহের ছায়াপাত হইল, ক্রমণা ক্ষয় ও জরার বিভীষিকা সন্মুখে দেখিয়া আমি ভীত হইলাম। আমি যে মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়ছিলাম তাহা নহে, কিন্তু ধীরে ধীরে শারীরিক ও মানসিক বলক্ষয় স্বতন্ত্র বস্তু। যাহা হউক, আমার ভয় একটু অতিরঞ্জিত, এই অস্তৃত্য জয় করিয়া আমি শ্বীর আয়েরের মধ্যে আনিলাম। শীতকালে দীর্ঘকাল স্ব্যালোকে থাকিয়া আমি স্বস্থ বোধ করিতে লাগিলাম। যথন আমার জেলের সন্ধীরা কোট ও শাল গায়ে দিয়া শীতে কাপিতেন, আমি দিব্য আনন্দে উলঙ্গ দেহে রৌজ্ব পোহাইতাম। ইহা কেবল শীতকালে উত্তর ভারতেই সন্থব, অন্যত্র স্থ্যালোক অত্যন্ত প্রথব।

ব্যায়ামের মধ্যে—"শিরশাসন" অর্থাৎ হাতের তালু ও মাথা মাটিতে বাধিয়া উপরের দিকে পদন্বয় উত্তোলন করা, তাহার পর মাথার পশ্চাৎ দিকে ছই হাতের বৃদ্ধান্থলি রাথিয়া কছাইয়ের উপর ভর দিয়া শরীর সোদ্ধা উপরে রাথায় আমি বড় আনন্দ পাই। আমার মনে হয়, শরীরের দিক দিয়া ইহা থ্ব ভাল, আমার ইহা আরও ভাল লাগে, কেন না ইহাতে আমার মনও প্রসন্ম হয়। কিঞ্চিৎ হাজকর এই ভঙ্গীতে আমার মেজাজ ভাল হয় এবং জাবনের থামধেয়ালীগুলি স্ফ করিবার শক্তি পাই।

আমার সাধারণ ভাল স্বাস্থ্য এবং স্কুদেহ্জনিত আনন্দে আমি কারাঙ্গীবনে অপরিহার্য্য সাময়িক অবসাদ অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছি। ইহাতে কি

# দীর্ঘ কারাদণ্ডের অবসান

কারাগারে কি বাহিরে সতত পরিবর্ত্তনশীল অবস্থার মধ্যেও নিজেকে উপযোগী করিয়া লইয়াছি। আমি জীবনে বহু আঘাত পাইয়াছি, আঘাতের মূহুর্ত্তে মনে হইয়াছে যে, আমি বৃঝি লুটাইয়া পড়িব। কিন্তু বিশ্বয়ে লক্ষ্য করিয়াছি, প্রত্যাশাতীত অল্পকালের মধ্যেই আমি নিজেকে সংহত করিয়াছি। আমার চরিত্রের প্রশাস্তিও সংযমের লক্ষণ আমার মতে এই যে, আমার কথনও বেশী মাথা ধরে নাই বা অনিজ্রায় কষ্ট পাই নাই। আধুনিক সভ্যতার সাধারণ ব্যাধিগুলিও আমার নাই, এমন কি অতিরিক্ত লেথাপড়া করা, বিশেষভাবে জেলে ম্বল্লানেকে লেথাপড়া করা সত্ত্বেও আমার দৃষ্টিশক্তি মন্দ নহে। একজন চক্ষ্বিশেষজ্ঞ গত বংসর আমার উৎকৃষ্ট দৃষ্টিশক্তি দেখিয়া মৃগ্ধ হইয়াছিলেন। আট বংসর পূর্ব্বে তিনি ভবিশ্বরাণী করিয়াছিলেন যে, তুই এক বংসরের মধ্যেই আমাকে চশমা লইতে হইবে। তিনি অত্যক্ত ভুল করিয়াছিলেন, কেন না আমি এখনও চশমা ছাড়াই কাজ চালাইতেছি। এই সকল ঘটনা যদিও আমার প্রশাস্তিও সংযেনের খ্যাতির পরিচায়ক, তথাপি বলিয়া রাখি, যে সকল লোক স্ক্র্লাই বার্মন্থিক এবং সংযত, তাঁহাদিগকে আমি ভয়ের চক্ষে দেখিয়া থাকি।

খামি যথন কারাম্ভির জন্ম অপেকা করিতেছিলাম, তথন বাহিরে বাভিগত নিরুপদ্রব প্রতিরোধের নৃতন আন্দোলন চলিতেছে। গাদ্ধিজী এই আন্দোলনের পুরোভাগে আসিতে প্রস্তুত ইইলেন এবং কর্তৃপক্ষের নিকট জ্ঞাপন করিলেন যে, তিনি এলা আগষ্ট হইতে গুজরাটের ক্ষকদের মধ্যে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ প্রচার করিতে যাইবেন। তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ গ্রেক্তার করা হইল, এক বংসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া তিনি এরোডা জেলে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার কারাগমনে আমি আনন্দিত হইলাম। কিন্তু শীঘ্রই নৃতন সমস্তা দেখা দিল। গাদ্ধিজী কারাগার হইতে পূর্বের মত হরিজন আন্দোলন চালাইবার স্থবিধা দাবী করিলেন, গভর্গনেন্ট তাহা দিলেন না। সহসা আমরা শুনিলাম, এই ব্যাপার লইয়া অনশন আরম্ভ করিয়াছেন। সামান্ত ব্যাপার লইয়া এইরুণ বিদ্নমন্থল কার্যে প্রবৃত্ত হওয়া অভূতপূর্ব্ধ বলিয়া মনে হইল। গভর্গনেন্টের সহিত তর্কমৃক্তিতে তিনি অভ্রান্ত হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার সিদ্ধান্তের মৌক্তিকতা উপলব্ধি করা আমার পক্ষে কঠিন হইল। আমাদের করিবার কিছুই নাই, বিহরল হইয়া ঘটনার গতি লক্ষা করিতে লাগিলাম।

এক সপ্তাহ উপবাদের পরেই তাঁহার অবস্থা অতিশয় মন্দ হইল। তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইল কিন্তু তথনও তিনি বন্দী; গভর্গমেন্ট ,হরিজন আন্দোলন পরিচালনার স্থবিধা দিতে সম্মত হইলেন না। তিনি বাঁচিবার ইচ্ছা ছাড়িয়া দিলেন (পূর্ববার অনশনকালে ইহা ছিল) এবং ক্রেমশঃ নিজেকে মৃত্যুপথে আগাইয়া দিতে লাগিলেন। শেষ সময় উপস্থিত বলিয়া মনে হইতে

#### ष्य अरत्मान (भर्क

লাগিল। তিনি সকলের নিকট হইতে বিশায় লইলেন এবং তাঁহার ব্যক্তিগত বাবহারের যে কয়েকটি বস্তু ছিল, তাহাও নার্স ও অন্যান্সের মধ্যে বৃষ্টন করিয়া দিলেন। কিন্তু তিনি গভর্গমেন্টের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্যে প্রাণত্যাগ করুন, এ অভিপ্রায় তাঁহাদের ছিল না। সেইদিন অপরাহেই তাঁহাকে সহসা মৃক্তি দেওয়া হইল। অল্পের জন্ম তিনি সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। সম্ভবতঃ, আর একদিন গেলেই বহু বিলম্ব হইয়া যাইত। সম্ভবতঃ ইহা সি. এফ এণ্ডুজের চেষ্টার ফল, গান্ধিজীর নিষেধ সত্ত্বেও তিনি তাড়াতাড়ি ভাবতে ফিরিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে আমি দেরাহ্ন জেল হইতে, অন্তান্ত জেলে দেড়বংসর কার্ট্রার পুনরায় ১০ই আগপ্ত নৈনী জেলে কিরিয়া আদিলাম। তথনই মাতার প্রিড়া এবং তাঁহাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে এই সংবাদ আদিল। মাতার অবস্থা সফটাপন্ন বলিয়া ১৯০৩-এব ৩০শে আগপ্ত আমি কারাগার হইতে মৃক্তি পাইলাম। সাধারণভাবে আমি পূর্ণদণ্ড ভোগান্তে ১২ই সেপ্টেম্বর মৃক্তি পাইতাম। প্রাদেশিক গভর্গনেত আমাকে আরও তেরদিন কারানত মাপ করিলেন।

# *«•* গান্ধিজীর সচিত সাক্ষাৎ

কারাম্ভির অব্যবহিত পরেই আমি লক্ষোষে মাতার রোগণ । পোর্গ উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহার সহিত কয়েকদিন থাকিলাম। দীর্ঘকাল পরে বারাগালের বাহিরে আসিয়া আমি অন্থত্য করিলাম, আমার চারিদিকের পরিবেইনর সহিত আমার যোগস্থে ছিন্ন হইয়া গিরাছে। সকলের মনের ভাব যেমন হয়, তেমনি ভাবে আমিও আশ্র্র্য হইয়া গিরাছে। সকলের মনের ভাব যেমন হয়, তেমনি ভাবে আমিও আশ্র্র্য হইয়া গিরাছে। সকলের মনের ভাব যেমন হয়, তেমনি ভাবে আমিও আশ্র্র্য হইয়া গিরাছে, কত কি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ছেলেমেয়েরা বছ হইয়াছে—জয়, য়ৢতু, বিবাহ, প্রেম, কলহ, পেলাব্লা, কাজকর্ম, য়্রথ-ছংথের নিত্য আবর্ত্তন। জীরনের নৃত্তন আকর্ষণ, আলাপের নৃত্তন বিয়য়, য়াহা দেখি ছনি, সবই একটু অপ্রত্যাশিত বিয়য়ের। আমাকে পশ্রতি কেলিয়া জীবন মেন অগ্রনর হইয়াছে। ইহা থ্র স্থ্রের য়য়ৢভ্তি নয়। অল্লকালের মধ্যেই পারিপাধিক অবহার সহিত সামঞ্জ্য করিয়া লইলাম, কিন্তু কোন আগ্রহ বোধ করিলাম না। আমি ব্রিলাম, অল্ল করেকদিনের জন্ত জেল হইতে ছাড়া পাইয়াছি মাত্র, শীছই হয় ত আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে। যাহা শীছই ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার সহিত সামঞ্জ্য ভাপনের প্রেয়ীয় ফল কি হ

# গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ

বাজনীতির দিক দিয়া ভারত অপেক্ষাকৃত শাস্ত, আন্দোলন ও তংসংক্রান্ত কাজকর্ম গভর্গনেন্ট সংযত ও দমন করিয়া ফেলিয়াছেন; কদাচিং কেহ গ্রেফ্ তার হয়। কিন্ত ভারতের এই নিস্তব্ধতার মধ্যে বহু ইন্দিত ছিল। দীর্ঘকাল তীব্র দমন-নীতির কলে ক্লান্তিজনিত এই নিস্তব্ধতা অশুভ সন্থাবনায় পূর্ণ। এ নিস্তব্ধতা যেন মুখর; যাহারা দমন করেন, ইহা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। বাহাতঃ সমস্ত অবাধ্যতা দমিত হইয়াছে, গোয়েন্দা ও গুপ্তচরের বিপুল বাহিনী দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। সর্ব্বের ছব্রুভঙ্গ অবস্থা, জনসাধারণ সম্প্রত। সর্ব্বেধ রাজনৈতিক কার্যা—বিশেষভাবে পল্লী-অঞ্চলে—দমন করা হইয়াছে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্ণমেন্ট মিউনিসিপ্যালিটি ও লোকাল বোর্ডের চাকুরী হইতে কংগ্রেসপন্থীদের তাড়াইয়া দিবার জন্ম ব্যস্ত। নিউনিসিপালিটি প্রভৃতির উপর অত্যধিক চাপ দেওয়া হইতে লাগিল, বন্দি ছুই কংগ্রেসপন্থীদিগকে পদ্চ্যুত না করা হয়, তাহা হইলে সরকারী সাহায্য বন্ধ করা হইবে বলিয়া ভন্ম দেখান হইল। এই প্রকার জবরদন্তীর প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা গেল কলিকাতা কর্পোরেশনে। অবশেষে, বাঙ্গলা গভর্ণমেন্ট নিয়োগ বন্ধ করিয়া কলিকাতা কর্পোরেশনে রাজনৈতিক অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তিদের নিয়োগ বন্ধ করিয়া দিলেন।

জার্মাণীতে নাৎসী দলের অত্যাচারের বিবরণ ভারতীয় ব্রিটিশ কর্মচারিগণ এবং ব্রিটিশ দ'বাদপত্র প্রনিন উপর এক আশ্চর্যা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল ৷ তাঁহারা ভারতে যাহা করিয়াছেন, যেন উহার মধ্যে তাহার বৈধ যৌক্তিকতা খুঁজিয়া পাইলেন, অংশারের দহিত তাঁহারা আমাদের শুনাইতে লাগিলেন যে, যদি नांश्मीरानत शास्त्र भिंग्रिस, जाश हरेल व्यवश कि रहेर अकवात जाविया राम । নাৎদীরা নতন নীতি, নতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিয়াছে; তাহাদের দহিত পাল্লা দেওয়া নিশ্চয়ই সহজ নহে। সম্ভবতঃ তাহাদের হাতে পড়িলে আমাদের তুর্ভোগ আরও বেশী হইত। তবে গত পাঁচ বংসরে ভারতের নানা অংশে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আমুপূর্বিক বিবরণ আমি জানি না বলিয়া আমার পক্ষে তুলনামূলক विচার করা क्रिन। पिक्ष रस्थ याश पान कवित्व, वाम रुख जारा जानित्व ना, ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট এই নীতিতে বিশ্বাসী; কাজেই নিরপেক তদন্তের প্রস্তাবে তাঁহারা কর্ণপাত করিলেন না, অথবা এই শ্রেণীর তদন্তে শাসকবর্গের निर्फाषिका श्रमात्व (बाँकरे तभी पा। याय। श्रामात्र मरक माधात्व रेश्ताक्रम বর্ষর অত্যাচারকে ঘুণা করেন, ইহা সত্য। নাংসীদের মত ইংবাছেরাও প্রকাশ্যে পর্বভারে "ব্রুতালিতাং" (অথবা ইংরাজী প্রতিশব্দ ) বলিয়া সর্বব্র , জয়ধবনি দিয়া ফিরিতেছেন, ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি না। যথন ইংরাজেরা এরপ করেন, তথন তাঁহারা একট লজ্জাবোধও করিয়া থাকেন। আমরা ইংরাজ হই, জার্মাণ বা ভারতীয়ই হই, আমাদের স্বসভা ব্যবহারের উপর

### **ज** ওহরলাল নেহরু

আবরণ অত্যন্ত পাতলা, রিপুর উত্তেক হইবার সঙ্গে সাকে আবরণ মৃছিয়া গিয়া যে দৃষ্ঠ প্রকাশিত হয়, তাহা দেখিতে মনোহর নয়। বিগত মহায়ুদ্ধ মায়্রধকে ভয়াবহ বর্ধরতার মধ্যে আনিয়া ফেলিয়ছিল এবং য়ৄদ্ধ-বিরতির সদ্ধির পরও আমরা দেখিয়াছি, ভাশাণীকে না ধাইতে দিয়া পিষিয়া মারিবার জন্ত অবরোধ করিবার চেটা; য়াহা একজন ইংরাজ লেখকের মতে, "কোন জাতি এত বড় হৃদয়হীন অমায়্রিক বর্ধরতা ও পাশবিক নৃশংসতা দেখায় নাই।" ভারতবর্ধ ১৮৫৭-৫৮র কথা ভূলিয়া য়য় নাই। য়খনই আমাদের স্বার্থে হাত পড়িবার উপক্রম হয়, তখনই আমরা স্থাশিকা ও সভ্য ব্যবহার ভূলিয়া য়াই। তখন অসত্তোর নাম হয় "প্রচারকার্য্য", বর্ধরতার নাম হয় "বৈজ্ঞানিক দমননীতি" এবং "আইন ও শৃদ্ধলা রক্ষা"।

ইহা কোন বিশেষ জাতি বা ব্যক্তির দোষ নহে। সমান অবস্থায় পড়িলে সকলেই অল্লবিন্তর এরপ আচরণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ধের মত প্রত্যেক বৈদেশিক শাসনাবীন দেশেই শাসকবর্গের প্রতি একটা বিক্লরতা সর্বনাই থাকে, সময় সময় উহা প্রত্যক্ষ ও বিশক্তনক হইয়া উঠে। এই বিক্লরতা হইতেই শাসক সম্প্রদায়ের চরিত্রে সামরিক সন্প্রণ ও পাপাচার উভয়ই জাসিয়া উঠে। গত কয়ের বংসরে আমানের বিক্লরতা প্রবল ও কার্যাকরী হইয়া উঠিয়াছিল বলিয়া আমরা ভারতেও ঐ শ্রেণীর সামান্ত্রিক সন্প্রণ ও পাপাচার দেবিয়াছি। কিছ ভারতে আমরা কতক পরিমাণে এই সামরিক মনোর্ত্তি ( অথবা তাহার অভাব সময় করিয়াছি। সামাজ্যের ইহাই পরিণাম, উহা উভয় পক্ষকেই অবংপতিত করে। ভারতবাসীকের অবংপতন ত সর্বাহ্রই প্রতাক্ষ; অপর পক্ষের অবংপতন অত্যন্ত হল্ল, কিন্তু সকটের সময় তাহা প্রকাশিত হইয়া পছে। ইহা ছাড়া, এক ততায় দল আছে, যাহানের মণ্যে উভয়বিধ অধংপতনই দেখা যায়।

জেলে বসিয়া সরকারী উচ্চকর্মচারীদের বকুতা, বাবস্থা-পরিষদ ও প্রাণেশিক বাবস্থাপক সভার প্রশ্নের তাঁহাদের উত্তর এবং গভর্গমেন্টের বিবৃতিগুলি পাঠ করিবার প্রচ্ব অবসর পাইতাম। আমি লক্ষা করিয়াছি, গত তিন বংসরে তাঁহাদের অনক পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহা ক্রমশাই প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে। তাঁহাদের মধ্যে ভয় দেখাইবার ভাব প্রবল হইয়াছে এবং সার্জ্জেন্ট মেজর যে ভজীতে সৈন্তাদের সম্বোদন করেন, তাঁহায়াও ক্রমশা তাহা আয়ত্ত করিতেছেন। ১৯৩২-এর নভেমর কি ভিদেশরে বাঙ্গলায় মেদিনীপুর ভিভিদনের (আমার মনে হয়। কমিশনারের বক্তৃতা ইহার প্রকৃষ্টি তা এই বক্তৃতার প্রত্যেকটি কথা থেন "পরান্ধিতের প্রতি কিছুমাত্র করুলা প্রদর্শন না করিয়া জয়ের পূর্ণ ফল আদায় করিবার দৃঢ়সম্বল্প প্রকাশের" মনোরুত্তির স্থতে প্রথিত। বে-সরকারী ইংরাছগণ, বিশেষতা বাঙ্গলায়, সরকারী নমুনা অপেক্ষাও অধিক দূর অপ্রসর

# গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ

হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বক্তৃতা ও আচরণে কাসিন্ত মনোভাব প্রকাশিত হইত।

শশুতি দির্দেশে একজন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে প্রকাশুস্থলে কাঁদিতে লটকান, বর্ধরতার আর একটি দৃষ্টান্ত। দির্দুদেশে অপরাধীর সংখ্যা বাড়িতেছে; কাজেই অপরকে সাবধান করিবার জন্ত কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে প্রাণদণ্ড দিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই পৈশাচিক দৃশু দেখিবার জন্ত জনসাধারণকে সকল প্রকার স্থবিধা দেওয়া হইয়াছিল এবং শুনা ধায়, বহু দহম্র ব্যক্তি সমবেত হইয়াছিল।

কারামুক্তির পর রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করিয়া যাহা प्रिलाम, जाशास्त्र উৎসাहिত श्रेतात किছू हिल ना। आमात वह महक्यी তথনও জেলে, নৃতন নৃতন গ্রেফ্তারও চলিয়াছিল । সমস্ত অভিক্রান্সীয় আইনের . কাজ পূর্ণোগ্যমে চলিতেছিল ; সেন্সরের প্রতাপে ংবাদপত্র রুদ্ধকণ্ঠ ; আমাদের চিঠিপত্র বিপর্যান্ত। আমার সহকর্মী রফি আ াদ কিলোমাই তাঁহার চিঠিপত্র সম্বন্ধে সেন্সরের থামথেয়ালীতে মহা বিরক্ত । উঠিলেন। চিঠিপত্র আটকান হইত, কথনও আসিতে বিলম্ব হইত, কখনও া হারাইত ; এরপ অবস্থায় তিনি দেখাসাক্ষাৎ, নিমন্ত্রণ, কাজকর্মের নির্দিষ্ট সময় রক্ষা করিতে পারিতেন না। দেশর বাহাতে একট তংপরতার সহিত কার্য্য করে, এ জন্ম তিনি পত্র লিখিবার সম্বল্প করিলেন, কিন্তু কাহাকে লিখিবেন ? সেন্সর কোন রাজনৈতিক কর্মচারী নহে। হয় ত একজন গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারী গোপনে এই কাজ করে. ধাহার অন্তিত্ব ও কার্যাপ্রণালী প্রকাশভাবে স্বীকার করা হয় না। রুকি আহম্মন এই সমস্তা সমাধান করিলেন: তিনি সেম্পরের নিকট একথানি পত্র লিখিয়া খামের উপর নিজের ঠিকান। লিথিয়া দিলেন। চিঠিখানা যে ঠিক লোকের হাতে পড়িয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; তাহার পর হইতে রফি আহম্মদ অনেকটা নিয়মিতরূপে চিঠিপত্র পাইতেন।

আমার জেলে ফিরিয়া যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না। আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত রাজনৈতিক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ না করিলে, ইহার হাত হইতে নিদ্ধৃতির উপায়ও আমি দেখিলাম না। আমার দেরূপ অভিপ্রায় ছিল না, কাজেই আমি অনুভব করিলাম যে, গভর্ণমেন্টের সহিত সংঘর্ষ অনিবার্যা। যে কোন মূহর্ত্তে হয়ত আমার উপর কিছু করিতে অথবা না করিতে আদেশ জারী করা হইবে; কোন নির্দিষ্ট নিয়মে বলপূর্ব্বক কার্য্য করেতে বাধ্য করার বিক্লম্বে আমার সমস্ত প্রকৃতি বিদ্রোহ করিবে। ভারতীয় জনসাধারণকে ভুয় দেখাইয়া অবনমিত করিবার চেষ্টা চলিতেছিল। আমি নিক্রপায়, ব্যাপক ক্ষেত্রে আমার করিবার কিছুই নাই কিন্তু অন্তত্তপক্ষে ব্যক্তিগতভাবে ভয়ে নত হইয়া আমুন্ত্য শীকার করিতে অশ্বীকার করিতে পারি।

জেলে যাইবার পূর্ব্বে কতকগুলি কান্ধ শেষ করিবার দল্প করিলাম।
প্রথমত: পীড়িতা মাতাকে লইয়া বিত্রত হইলাম। ধীরে ধীরে তিনি
আরোগালাভ করিতে লাগিলেন, এত ধীরে যে, এক বংসর তিনি শ্যাশায়ী
ছিলেন। গান্ধিজীকে দেখিবার জন্ম আমি ব্যগ্র হইলাম; সর্কশেষ উপবাসের
পর তিনি পূনরায় ধীরে ধীরে আরোগালাভ করিতেছিলেন। ছুই বংশরের
অধিককাল তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাং হয় নাই। ভারতের অক্যান্ম প্রদেশের
আমার সহকর্মীদের সাক্ষাং লাভের জন্মও আমি আগ্রহান্বিত হইলাম। ভারতের
বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছাড়াও, জগতের অবস্থা এবং আমার মনের
মধ্যে যে সকল ভাব জাগিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব আলোচনা করিতে ইচ্ছা
হইল। আমি তথন ভাবিতাম, জগং অতি ক্রত রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক
এক বঙ্প্রসারের দিকে অগ্রসর হইতেছে; উহার দিকে লক্ষ্য রাগিয়া আমাদের
জাতীয় কর্মপন্ধতি নির্ণয় করা উচিত।

আমার পারিবারিক ব্যাপারের দিকেও নজর দেওয়ার আবশ্রক হইল।
এতকাল আমি উহার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলাম, এমন কি, পিতার মৃত্যুর
পর তাঁহার কাগজপত্রগুলি দেখিবার পর্যন্ত অবসর পাই নাই। আমবা আমাদের
বায় অনেক কমাইয়া দেলিয়াছিল'ম, তথাপি যাহা ছিল, তাহাও আমাদের
সাধ্যাতীত। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান বাদীতে বাস করিয়া উহা আর বেশী
কমান কঠিন। আমাদের আর মোটর গাড়ী ছিল না, কেন না, উহার বায় বহন
করার সাধ্য আমাদের নাই, বিতীয়তঃ যে কোন মৃহুর্ত্তে গভর্গমেণ্ট উহা বাজেয়াপ্র
করিতে পারেন। এই অর্থসিয়টের মধ্যেও আমি রাশি রাশি ভিক্ষার জন্ত পর
পাইতাম (সেন্সর এওলি আটকাইত না)। দেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণভারতে,
একটা প্রচলিত এবং অত্যন্ত লাস্ভ ধারণা আছে যে, আমি একজন মহাদনী যাকি।

আমি ছেন হইতে বাহির হইবার পরেই আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী ক্লফার বিবাহ সগদ্ধ ঠিক হইল এবং আমার অনিস্ফাকৃত কারাগমনের পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ সম্পন্ন করিবার জন্ম উৎকণ্ঠিত হইলাম। কুফাও এক বংসর কারাদও ভোগান্তে কয়েক মাস পূর্বেষ মুক্তি পাইগাছিল।

মারের শরীর একটু ভাল হইলে আমি পাদিজীর সহিত সাক্ষাতের জন্ত পুণা রওনা হইলাম। তাঁহার সহিত সাক্ষাতে আমি স্থাী হইলাম; তগন তিনি তুর্বল হইলেও ধীরে ধীরে আরোগালাভ করিতেছেন। আমাদের অনেক কথাবার্তা হইল। রাজনীতি, অর্থনীতি এবং জীবন সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভপীর পার্যক্য প্রচুর, ইহা বলাই বাঙ্ল্য। কিন্তু তিনি উদারতার সহিত আমার বক্তরা বিষয় বাগাসন্তব অনুযোদন করিবার চেষ্টা করিলেন, ইহাতে আমি ক্লতঞ্জ হইলাম। পরে প্রকাশিত আমাদের প্রাবলীতে বে সকল সমস্তা তথন আমার

# গান্ধিজীর সহিত সাকাৎ

মনে জাগিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিয়াছিলাম; ভাষা একটু অস্পষ্ট হইলেও आगारित मण्डिम পরিষাবরপেই বুঝা গিয়াছিল। আমি দেখিয়া স্থা हहेनाम, गामिकी ७ घाषणा कितलन त्य. कारामी यार्थ लाग कित्र इहेरव. उत्र जिनि বাধ্য করা অপেক্ষা বুঝাইয়া স্বমতে আনার উপর জোর দিলেন। স্বমতে আনয়ন করিবার তাঁহার প্রণালীগুলি আমার মতে সৌজন্ত ও স্থবিবেচনার সহিত বাধ্য করা অপেক্ষা অধিক দুরবন্তী নহে; অতএব পার্থকাটা আমার নিকট খুব বেশী বোধ হইল না। পূর্বের মত তথনও তাঁহার সহয়ে আমার এই ধারণা ছিল যে, मठवान नरेशा जात्नाहना क्रिएं छिनि विमुध स्ट्रेलिंख घर्षेनात्र शिंछ ख যৌক্তিকতা তাঁহাকে একপদ একপদ করিয়া সামাজিক আমূল পরিবর্ত্তনের অপরিহার্যা প্রয়োদনের অভিমুখে লইয়া যাইবে। তিনি এক অনন্তদাধারণ বিশ্বয়, মিঃ ভেরিয়ার এলইনের ভাষায় মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক সংগ্রাসীদের মত এ মহুয়াট, ভারতীয় ক্লযক-সম্প্রদায়ের সহিত প্রাণগত সম্বন্ধে আবদ্ধ একজন কুশলকর্মা জননায়ক। সন্ধটের মুহূর্ত্তে তিনি থে কোন দিকে রু কিবেন, তাহা অনুমান করা কঠিন, কিন্তু তিনি যে দিকেই বান, একটা স্বতন্ত্র কিছু ঘটিবেই। আমাদের মতে তিনি ভূপপথে গেলেও, দে পথ হইবে সরল। তাঁহার সহিত মিলিত ভাবে কাজ করা সব সময়েই ভাল কিন্তু প্রয়োজন হইলে পুথক পথে চলিবার জন্মও প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

তথন ভাবিলাম, আপাততঃ এ প্রম উঠে ন।। আমরা তথনও জাতীয় সংঘধের মধ্যে আছি এবং ব্যক্তিগত ব্যাপারে সীমারদ্ধ হইলেও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ তথনও কংগ্রেমের মতবাদে পর্যাবসিত কার্য্যপদ্ধতি। এই অবস্থার মধ্যেই আমাদিগকে জনসাধারণ, বিশেষভাবে রাজনীতি-ঘেঁষা কংগ্রেমকর্মীদের মধ্যে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদ প্রচার করিতে হইবে এবং যথন পুনরায় কার্যাপদ্ধতি ঘোষণা করিবার সময় আদিবে, তথন আমরা আরও অনেক্র্যানি অগ্রসর হইতে পারিব। ইতিমধ্যে কংগ্রেম বে-আইনী প্রতিষ্ঠান হইফেই আছে এবং ব্রিটিশ গভর্গমেন্ট উহাকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমাদিগকে এই অক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইবে।

গান্ধিলী নিজেকে লইয়াই বিষম সমস্তায় পড়িলেন। তিনি নিজেকে লইয়া কি করিবেন? তিনি এক জটিল জালে জড়াইয়া পড়িয়াছেন। যদি তিনি পুনরায় জেলে যান, তাহা হইলে আবার হরিজন কার্য্যের স্থবিধার কথা উঠিবে, গভর্গনেন্ট রাজী হইবেন না, কলে পুনরায় জনশন। আবার কি তাহার পুনরার্ভি হইবে? এই ইন্দুর-বিড়াল খেলার মধ্যে যাইতে তিনি অস্বীকার করিলেন এবং বলিলেন, এই স্থবিধার জন্ম যদি তাহাকে পুনরায় উপবাস করিতে হয়, তাহা হইলে তিনি যুক্তি পাইলেও অনশন ত্যাগ করিবেন না। তাহার অর্থ অনশনে মৃত্যু!

তাঁহাৰ সন্থে সম্ভবপর দিতীয় পথ, কারাদণ্ডের এক বংসরকাল (তখনও সাড়ে দশমাস বাকী) পুনরায় কারাবরণ না করা এবং হরিজন আন্দোলন লইয়া থাকা। এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি কংগ্রেসকন্দীদের সহিত মিলিত হইবেন এবং প্রয়োজনমত উপদেশাদি দিবেন।

তিনি আমাকে তৃতীয় উপায়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, কিছুদিনের মত তিনি কংগ্রেস হইতে অবসর গ্রহণ করিবেন এবং উহা, তাঁহার ভাষায়, "যুবক সম্প্রদায়ের" হাতে অর্পণ করিবেন।

প্রথম উপায়ের শেষফল যথন অনশন মৃত্যু, তথন তাঁহাকে দে পরামর্শ দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কংগ্রেস যতক্ষণ বে-আইনী প্রতিষ্ঠান থাকিবে, ততক্ষণ তৃতীয় উপায়ও অবাঞ্চনীয় মনে হইল। ইহার ফলে অবিলম্বে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বর্জন এবং সর্কবিধ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্য্য ত্যাগ করিয়া আইনসঙ্গত নিয়মতান্ত্রিকতার পথে প্রত্যাবর্ত্তন, অথবা বে-আইনীঘোষিত সাহায্যবঞ্চিত কংগ্রেস অবশেষে গান্ধিজী কর্তৃকি পরিত্যক্ত হইলে গভর্গনেণ্ট কর্তৃকি আরও নিশিষ্ট হইবে। যে বে-আইনী প্রতিষ্ঠানের কার্য্যপদ্ধতি নির্ণয়ের জন্য একত্র মিলিত হইয়া আলোচনা সম্ভবপর নহে, কোন দলই তাহার ভার গ্রহণ করিতে চাহিবে না। এই ভাবে ছাড়িতে ছাড়িতে আমরা তাহার নির্দ্ধেশিত বিতীয় পথের কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আমাদের প্রায় সকলেরই ইহা ভাল বোব হইল না, কেন না ইহাতে নিরুপদ্রব প্রভিরোধেগ ঘেটুকু অবশিষ্ট আছে, তাহাও ভাঙ্গিয়া পড়িবে। স্বয় নেতাই যদি সংগ্রাম হইতে সরিয়া দাড়ান, তাহা হইলে উৎসাহী কংগ্রেসকর্মীরা আপ্রনে বাপাইয়া পড়িবে, এরূপ প্রত্যাশা করা যার না। কিন্তু এই জটল অবস্থা হইতে বাহির হইবার অন্ত পণও ছিল না, অত্রব গান্ধিভী-শাহার ঐ অভিপ্রায় ঘোষণা করিলেন।

যদিও আমাদের যুক্তি ও কারণ স্বতন্ত্র, তথাপি আমি ও গান্ধিজাঁ একমত হইয়া স্থির করিলাম, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি বর্জন করিবার সময় এথনও আসে নাই এবং মুহভাবেও আমাদিগকে ইহা চালাইতে হইবে। অগ্রাম্থ বিষয়ে আমি সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও জগতের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলাম।

ফিরিবার পথে আমি কয়েকদিনের জন্ম বোষাইয়ে ছিলাম। সৌ ভাগা কমে এথানে উদয়শয়র ছিলেন, আমি তাঁহার নৃত্য দেখিবার স্থানাগ পাইলাম। এই অপ্রত্যাশিত আনন্দ আমি উপভোগ করিলাম। নাটক, দিনেমা, সঙ্গাত, টকি, রেডিয়ে। প্রভৃতি বহু বৎসর ধরিয়া আমার আয়তের বাহিরে, এমন কি, সাময়িক মৃতির সময়ও আমি এত কাজে ব্যন্ত থাকিতাম যে, সময় হইত না। আমি একবার মাত্র 'টিকি' দেখিয়াছি; গ্যাতনামা সিনেমা অভিনেত। অভিনেগীদের

## গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ

নামগুলি আমার নিকট কেবল নামেই পর্যাবসিত। নাটকের কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়িত, বিদেশে নৃতন নাটকাভিনয়ের বিবরণ আমি কর্ষার সহিত সংবাদপত্রে পাঠ করিতাম। কারার বাহিরে থাকিলেও উত্তর ভারতে উত্তম অভিনয় দেখিবার কোন স্থযোগ ছিল না। আমার বিশ্বাস, বাকলা, গুজরাটীও মারাঠি নাটকের অনেক উন্নতি হইয়াছে কিন্তু হিন্দুখানী রক্ষমঞ্চের সেরুপ উন্নতি হয় নাই। উহা (পরে উন্নতি হইয়াছে কিনা জানি না) অত্যক্ত স্থূল ও কলানৈপুণাহীন। আমি শুনিয়াছি, ভারতীয় মুখর বা নির্কাক ছায়াচিত্রগুলি স্থলরুচির পরিচায়ক। ঐগুলি সাধারণতঃ অপেরা কিম্বা ভারতের পুরাণ ও প্রাচীন ইতিহাসের ভিত্তিতে রচিত নাটক।

আমার মনে হয় তাহারা সহরবাসীদের কচির থান্ত জোগাইয়া থাকেন। এই সকল স্থল ও পীড়াদায়ক চিত্রের সহিত আমাদের লোক সঙ্গীত ও নৃত্যের, এমন কি গ্রাম্য যাত্রাভিনয়দিরও, পার্থক্য কত বেশী! বাঙ্গলা, গুজরাট ও দক্ষিণ ভারতে সময় সময় দেখা যায় এবং দেখিয়া আনদেদ বিশ্বিত হইতে হয় বে, আমাদের পল্লীবাসীরা নিজেদের জজ্ঞাতসারেই কি গভীর ভাবে কলানিপুণ ও রক্তর। কিন্তু মধ্যশ্রেণীরা এরূপ নহেন, তাঁহারা জাতিদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পরম্পরাগত সৌন্দর্যা-রক্তরান হারাইয়াছেন। তাঁহাদের ঘরে অর্থ্যাপী ও অষ্ট্রিয়ার সন্তা ছাপা কুংসিত ছবি, বড় জোর তাঁহাদের দৌড় ববিবর্ম্মা পর্যান্ত! তাহাদের প্রিয় বাদায়ন্ত্র হারমোনিয়ম মোমি এই আশায় বাঁচিয়া থাকিব যে, স্বয়াজ গভর্গমেন্টের অল্যতম প্রাথমিক কাজ হইবে, এই ভয়াবহ যন্ত্রটি বদ্ধ করা)। লক্ষ্ণৌ এবং অল্যতম প্রাথমিক কাজ হইবে, এই ভয়াবহ যন্ত্রটি বদ্ধ করা)। লক্ষ্ণৌ এবং অল্যতম প্রাথমিক কাজ হইবে, এই ভয়াবহ যন্ত্রটি বদ্ধ করা)। লক্ষ্ণৌ এবং অল্যত্র বড় বড় তালুকদারের বাড়ীতে অসামঞ্জন্ম এবং কলানৈপুণাের ব্যভিচারের যে পরাকার্গ্য দেখা যায়, অল্যত্র তাহা আছে কিনা সন্দেহ। তাহাদের গরচ করিবার মত পয়্যাও আছে, লোককে দেখাইবার স্পৃহাও আছে, তাহারা তাহা করিয়াও থাকেন এবং যে সকল লোক তাহাদের সহিত দেখা করিতে বান, তাহারা উহাদের ইচ্ছা পূর্থ করিতে গিয়া পীড়িত হন।

প্রসিদ্ধ ঠাকুর পরিবারের প্রভাবে অধুনা ভারতের সর্ব্বত্ত কারু-শিল্প-ক্ষচি জাগিতেছে। কিন্তু যে দেশের লোকের প্রতিপদে বাধা-বিপত্তি, নিষেধাজ্ঞা ও দমন, থেথানে এক সর্ব্ববাপী ভয়ের রাজন্ব, সেথানে কি কোনও কলাবিদ্যার উন্নতি হঠতে পারে ?

বোদ্বাইয়ে অনেক সহক্ষীর সহিত সাক্ষাং হইল, অনেকেই সন্থ কারামূক। বোদ্বাইয়ে সমাজত্ত্বীদল বেশ শক্তিশালী দেখিলাম, আধুনিক কতকগুলি ঘটনায় কংগ্রেসের ককু দ্বানীয় ব্যক্তিদের উপর অনেকেই ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে গান্ধিজীর দার্শনিক দৃষ্টিভদীর তীব্র সমালোচনা চলিতেছে। এই সকল সমালোচনার সহিত আমি প্রায় একমত; কিন্তু আমি স্পষ্টই বুঝিলাম যে,

আমবা যে অবস্থায় পড়িয়াছি, তাহার উপর আমাদের কোন হাত নাই; ইহার মধ্যেই কাজ চালাইতে হইবে। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বর্জন করিলেই যে আমরা রেহাই পাইব, এমন সম্ভাবনা নাই; গভর্ণমেন্ট আক্রমণ চালাইতে থাকিবেন এবং কোন কাজ করিতে গেলেই জেলে যাওয়া অনিবার্য। আমাদের জাতীয় আন্দোলন এখন এমন অবস্থায় আসিয়াছে যে, হয় গভর্ণমেন্ট ইহা দলিত করিয়া ফেলিবেন, নয় ইহা ব্রিটিশ গভর্গমেন্টকৈ ইহার ইচ্ছামত কার্য্য করিতে বাধ্য করিবে। ইহার অর্থ এই যে, ইহা বর্ত্তমানে এমন এক অবস্থায় আসিয়াছে, য়েখানে বে-আইনী ঘোষিত হইবার সম্ভাবনা সর্ব্বনাই বিভামান এবং নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বর্জন করিলেও এই আন্দোলন পিছাইয়া যাইতে পারে না। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ চালাইয়া যাওয়ার মূল্য কার্যতঃ অতি অল্ল হইলেও নৈতিক আয়রক্ষার দিক দিয়া ইহার একটা মূল্য আছে। সংঘর্ষ চলিবার সময় নৃতন ভাব প্রচার সহজ সাময়িক ভাবে সংঘর্ষে কান্ত দিলেই সকলে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িবে। সংঘর্ষের পরিবর্ত্তে এক মাত্র পথ,—আপোষের মনোভাব লইয়া ব্রিটিশ কর্ত্পক্ষের সম্মুপীন হওয়া এবং আইন-সভায় নিয়মহান্তিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া।

ইহা অত্যন্ত সন্ধটের অবস্থা, সহসা মন স্থির করা সহজ নহে। আমি সহক্ষীদের মানসিক ছন্দ্-সংঘাত জ্বল্পম করিলাম, কেন না আমার নিজের মনেও আলোড়ন চলিতেছিল। কিন্তু আমি এথানেও দেখিলাম, ভারতের অন্তত্ত্ত দেখিয়াছি, কেহ কেহ উচ্চাঙ্গের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের দ্বারা কর্মহীন আলস্থকে প্রশ্রয় দিতে চাহেন। খাঁহারা সংঘর্ষের মধ্যে ধুলি ধুমে আচ্ছন্ন হইয়া বিল্পব্লন দায়িত্ব স্বন্ধে লইয়াছেন, তাঁহাদিগকে, খাঁহারা প্রায় কিছুই করেন নাই. তাঁহার বিখন দুর হইতে প্রগতিবিরোধী বলিয়া সমালোচনা করেন, তখন তাহা বিরক্তিকর সন্দেহ নাঁই। এই সকল বৈঠকখানা-বিলাসী স্মাজভান্তিকের আক্রোশ, "প্রধান প্রণতিবিধ্যোধী" গান্ধিজীর উপরই সর্ব্বাধিক। ক্রায়শাল্পের निक निम्ना देशान्त्र युक्ति उर्क निर्भुष ७ निर्भुष मान्तर नाहे। उथापि देश वास्त्रव ঘটনা যে, এই "প্রগতিবিবোধী" মন্ত্রয়টি ভারতবর্ষকে জানেন, বুঝেন এবং ইনিই কুষক-ভারতের প্রতীক। ইনি ভারতবর্ধকে বেরূপ প্রচণ্ড আলোড়নে আলোডিত করিয়াছেন, কোন তথাকথিত বিপ্লবীর দারা তাহা সম্ভব হয় নাই: এমন কি. তাঁহার অতি-আধুনিক হরিজন-আন্দোলন ধীর অথচ অনিবার্য্য গতিতে হিন্দুয়ানীর গোঁড়ামির ভিত্তি কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। যদিও তিনি গোড়াদের প্রতি ভদ্র ও সৌঙ্গরসূর্ণ ব্যবহার করেন, তথাপি তাঁহাকে পরম শত্রুজানে তাঁহারা তাঁহার বিক্রমে সভ্যবন্ধ হইয়া দ্রায়্যান হইয়াছেন। তিনি তাঁহার নিজ্স ভদীতে এমন ভাবে শক্তি সঞ্চার করেন, যাহা জলতরঞ্জের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া লক্ষ লক্ষ নরনারীকে অভিত্ত করিয়া কেলে। প্রগতিবিরোধীই

# গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ

হউন আর বিপ্লবীই হউন, তিনি ভারতকে রূপাস্তরিত করিয়াছেন, ভয়চকিত অবংপতিত জনসাধারণের মধ্যে গর্ব্ধ ও চরিত্রবল সঞ্চার করিয়াছেন, তাহাদের শক্তি ও চেতনাকে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন এবং ভারতের সমস্তাকে আন্তর্জাতিক সমস্তার পরিণত করিয়াছেন। উদ্দেশ্য ও তংসংশ্লিষ্ট দার্শনিক তবের কথা ছাড়াও তিনি ভারতবর্ষ ও জগতকে অতি শক্তিশালী ও অন্থপম অহিংস অসহযোগ এবং নিক্ষপত্রব প্রতিরোধের উপায় প্রদান করিয়াছেন এবং ইহা যে ভারতের বিশেষ অবস্থায় গ্রহণের সবিশেষ অবস্থায় গ্রহণের সবিশেষ অবস্থায় গ্রহণের সবিশেষ অবস্থায় গ্রহণের সবিশেষ অবস্থান করিয়াছেন এবং ইহা যে ভারতের বিশেষ

আমারে মতে সত্তই সাধু সমালোচনায় উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য এবং আমাদের সমস্যাগুলি ব্যাসস্তব প্রকাশ্যে আলোচনা করা উচিত। গান্ধিজীর উপর নিতর করা এবং সিদ্ধাস্তের জয় তাঁহার মুখাপেক্ষী হওয়ার ভাব সর্ব্বনাই দেখা যায়। ইহা অত্যন্ত ভূল। অন্ধ আহুগত্য দ্বারা নহে, যুক্তিযুক্তভাবে উদ্দেশ্য ও উপায় স্থির করিয়া এবং সেই ভিত্তিতে সহযোগিতা ও শৃদ্ধালাবন্ধ কাম্যন্থারাই জাতি অগ্রসর হইতে পারে। যিনি যত বড়ই হউন না, কেহই সমালোচনার অত্যাত নহেন। কিন্তু বখন সমালোচনা কর্মবিমুখতার ছলনামাত্র, তখন তাহা অক্যায়। সমাজ্তন্ধীরা এই শ্রেণীর কাজ করিলে জনসাধারণের দিক্কারই লাভ করিবেন, কেন না লোকে কাজ দেখিয়া বিচার করে। লেনিন বলিয়াছেন, "ভবিয়্ততের কোমল স্থপ্নে বিভোর হইয়া যে উপস্থিত কঠিন কর্ত্তব্য অস্থীকার করে, সে-ই স্ববিধাবাদী। ভারের দিক দিয়া ইহার অর্থ এই দাড়ায় যে, বাস্তব জীবনের বিকাশ ও পরিপুষ্টির মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিয়া, স্প্রালস কল্পনার দোহাই দিয়া নিজেকে বিচ্ছিন্ন করা।"

সমাজতন্ত্রী ও কম্নিষ্টগণ প্রধানতঃ কলকারথানার শ্রমিক সম্পর্কিত সাহিত্য হইতে পৃষ্টি আহরণ করেন। কোন বিশেষ অঞ্চলে বোদ্বাই বা কলিকাতার সহরতলীতে বহুসংখ্যক কারথানার শ্রমিক আছে বটে, কিন্ধ অবশিষ্ট ভারত রুষক পরিপূর্ণ। কাজেই কারথানার শ্রমিকদের কথাই এখ্য করিয়া ভারতবর্ধের সমস্তা সমাধান অথবা তাহা লইয়া কোন কাজ করা যাইতে পারে না। জাতীয়তাবাদ ও পল্লীর আথিক ব্যবস্থা—এই তুইটি মৃথ্য কথা; ইউরোপীয় সমাজভ্রপ্রাদে কলাচিং ইহার আলাচনা দেখা যায়। মহাযুদ্ধের পূর্ববর্ত্তী রুশিয়ার সহিত ভারতের অনেকটা সাদৃত্র থাকিলেও, সেধানে যে অভূতপূর্ব্ব ও অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে অন্তর তাহার পুনরভিনয় প্রত্যাশা করা মৃত্তা মাত্র। আমি বিশ্বাস করি, ক্ম্নিজম-এর দার্শনিকতা আমাদিগকে প্রত্যেক দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বৃথিতে সাহায্য করে এবং অধিকন্ধ ভবিয়াও উন্নতির প্রথও নির্দ্ধশ করে। কিন্ধ ঘটনা ও অবস্থা প্র্যবেক্ষণ করিয়া উহাকে অন্ধভাবে প্রয়োগ করা উহার প্রতি অবিচার ও জবরদন্তী মাত্র।

#### ज ওহরলাল নেহর

জীবন একটা জটিল ব্যাপার; জীবনের মধ্যে স্ববিরোধিতা ও সংঘাত দেথিয়া সময় সময় হতাশ হইতে হয়। মান্তবের মধ্যে যে মতভেদ হইবে, তাহাতে বিচিত্র কিছুই নাই; এমন কি, সহক্ষীরা পর্যান্ত একই উপায়ে সমস্তা সমাধান করিতে গিয়া বিপরীত দিল্ধান্তে উপস্থিত হন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের তর্মলতা ঢাকিবার জন্ম বড় বড় বলি আওড়ায় এবং মহান নীতির কথা বলে, তাহাকে সন্দেহ করিতে হয়। যে ব্যক্তি কারাগার হইতে অব্যাহিত পাওয়ার জন্ম গভর্গমেন্টের নিকট প্রতিশ্রতি অথবা মৃচলেকা দেয় এবং অন্যান্ত সন্দেহ-জনক আচরণ করে, আবার অপরকে সমালোচনা করিবার হৃঃসাইস দেখার, সে যে পথ বা মত সমর্থন করে, তাহারই ক্ষতি হয়।

বোদাই সকল জাতির জনপূর্ণ বৃহৎ সহর, এথানে নানাশ্রেণীর লোকের বিচিত্র মতি-পতি দেখা যায়। যাহা হউক, একজন প্রধান নাগরিক তাহার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কিত মতবাদের উদারতার জন্ম বিশেষ প্রসিদ্ধ। শ্রমিক নেতা হিসাবে তিনি সমাজতান্ত্রিক: রাজনীতিক্ষেত্রে সাধারণতঃ নিজেকে গুণতন্ত্রী বলিয়া পরিচয় দেন। তিনি হিন্দসভার অতিমাত্রায় প্রিয় এবং ধর্ম ও সমাজের প্রাচীন আচার অফুষ্ঠান রক্ষায় দৃচপ্রতিজ্ঞ, আইনের হস্তক্ষেপের তিনি বিরোধী। নির্বাচনের সময় তিনি প্রাচীন রহস্তবেত্র। আধ্যাত্মিকতার পূজারী সনাতনীদের মনোনীত প্রার্থী। এত বহুমুখী ও বিভিন্ন কার্য্যের মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও তাঁহার শক্তির শেষ নাই, অবশিষ্ট শক্তি তিনি কংগ্রেসের সমালোচনা এবং গান্ধিজীকে "প্রগতিবিরোধী" বলিয়া নিন্দা করিতে नियां करतन। आतं कर्यक अस्त्र महिल मिलिल इहेया हैनि करत्यम গণতন্ত্রীদল গঠন করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে গণতন্ত্রের দহিত ইহার কোন যোগাযোগ নাই এবং সৈই মহান প্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করা ছাড়া কংগ্রেসের সহিত ইহার আরু কোন সম্পর্ক নাই। নতন রাজা জয় করিবার অন্নেখণে বহির্গত হইয়া ইনি শ্রমিক প্রতিনিধিরূপে জেনেভায় শ্রমিক সম্মেলনে যোগ मियाजिलान, ইंशांत काञ्चकम्प मिथिया गरन हथ, टेनि यम इंश्वांक नमनाय. "অাশনাল" গভর্ণমেন্টের প্রধান মন্ত্রীপদের জন্ম নিজেকে প্রস্তুত করিতেছেন :

এত বহু বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গী এবং ক্লাখাশক্তি লাভ করিবার ফুর্লভ দৌভাগা অতি অল্প লোকেরই থাকে। তথাপি কংগ্রেসের সমালোচকদের অনেকেই ক্ষেত্র ইইতে ক্ষেত্রাস্তরে ভ্রমণ করিয়াছেন, অনেক কিছুই হাতড়াইয়াছেন। ইহানের মধ্যে কয়েকজন আবার নিজেদের সমাজতন্ত্রী বলেন; ইহানা সমাজত্রবাদকেই কলম্ভিত করেন।

# निर्वादतन पृष्टि छन्नी

গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাতের জন্ম পুণায় অবস্থানকালে একদিন সন্ধ্যায় তাঁহার সহিত 'সার্ভেটস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটী'র বাড়ীতে গিয়াছিলাম। কতিপয় সদস্য রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং তিনি উত্তর দিতে লাগিলেন; এইরূপে এক ঘণ্টারও কিছু অতিবিক্ত কাল অতিবাহিত হইল ৷ সমিতির সভাপতি মি: শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তথায় উপস্থিত ছিলেন না এবং অন্যান্ত সদস্যগণ অপেক্ষা বহুগুণে যোগ্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জুরুও ছিলেন না; তবে কয়েকজন প্রবীণ সদস্য উপস্থিত ছিলেন। আমরা অল্প কয়েকজন এই কালে উপস্থিত ছিলাম, অতিশয় তৃচ্ছ ঘটনা লইয়া প্রশ্নের পর প্রশ্ন গুনিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। গান্ধিজীর দেই বডলাটের সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা এবং বড়লাটের অসম্মতি, অধিকাংশ প্রশ্নই ঐ পুরাতন বিষয় লইয়া হইতে লাগিল। এই বহুসমস্থাপীড়িত জগং এবং যথন তাহাদের স্বদেশ স্বাধীনতার জন্ম কঠোর সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে, যথন শত শত প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে, তথন তাঁহারা উহা ছাড়া আর কি আলোচনার কোন গুরুতর বিষয় খুঁজিয়া পাইলেন না ? কুষকের তুর্দ্ধশা, বাবসা বানিজ্ঞাব মন্দাজনিত ব্যাপক বেকার-সমস্যা রহিয়াছে। বাঙ্গলা, দীমাস্ত এবং ভারতের অন্যান্ত অংশে ভয়াবহ ঘটনা ঘটিতেছে। স্বাধীন চিম্তা, বক্তৃতা, লেখা ও সভা-সমিতির স্বাধীনতা হরণ করা হইয়াছে, এমনই আরও কত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্তা রহিয়াছে; কিছ তাঁহাদের প্রশ্নগুলি তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রহিল । গান্ধিজী অগ্রসর হইলে বডলাট কিম্বা ভারত গভর্ণমেণ্ট কি করিবেন, সেই সম্ভাবনা লইয়াই তাঁহাবা বান্ধ।

আমার মনে হইতে লাগিল, যেন আমি একটা মঠে প্রবেশ করিয়াছি।
এখানকার অধিবাবাসীরা সমস্ত বহিজ্জগতের সহিত যেন সকল যোগস্ত ছিন্ন
করিয়াছেন। তথাপি আমাদের এই বন্ধুরা রাজনৈতিক কর্মী এবং যোগ্য
ব্যক্তি। ইহারা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন এবং দীর্ঘকাল জনসেবায় ব্রতী
আছেন। অক্যান্ত কয়েকজনের সহিত মিলিত হইয়া ইহারাই লিবারেল দলের
প্রক্ষত মেক্লপত। এই দলের অক্যান্ত ব্যক্তিরা কোন নির্দিষ্ট মতামতের ধার
ধারেন না। মাঝে মাঝে রাজনৈতিক ব্যাপারের মধ্যে যোগ দিয়া ক্ষণিক

উত্তেজনা অহুতব করেন মাত্র। এই শ্রেণীর মডারেটদের অনেকের, বিশেষতঃ বোষাই ও মান্রান্ধে, সরকারী কর্মচারীদের সহিত পার্থক্য বুঝাই কঠিন।

কোন্দেশের রাজনৈতিক উন্নতি কতথানি ইইয়াছে, সেই দেশের নিকট উহাই প্রধান প্রশ্ন। সেই দেশের ব্যর্থতার যদি কোন কারণ থাকে, তাহা ইইলে তাহা এই যে, সে নিজের নিকট প্রকৃত প্রশ্ন জিজ্ঞানা করে নাই। আমরা সম্প্রদায় হিসাবে আসন বন্টন লইয়া সময় ও শক্তি নই করিতেছি। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা লইয়া স্বতম্ন দল গড়িতেছি এবং নিক্ষল তর্কমৃদ্ধ চালাইভেছি অথচ মুখ্য সমস্যাগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি না। আমরা যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চাংপদ, ইহা তাহারই প্রমাণ। ঠিক এই ভাবেই 'সার্ভেন্ট অব্ ইন্ডিয়া দাসাইটা'র সদস্যগণ সেদিন গান্ধিজীকে যে সকল প্রশ্ন করিলেন, তাহার মধ্যে ক সমিতি এবং লিবারেল দলের অভ্নুত মানসিক অবস্থা ফুটিয়া উঠিল। মনে ইইতে লাগিল, তাঁহাদের রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক নীতি নাই, কোন উদার দৃষ্টিভঙ্গী নাই, তাঁহাদের রাজনীতি যেন বৈঠকথানা অথবা দরবারী ধরণের—উচ্চ রাজকর্মচারীরা কি করিবেন অথবা কি করিবেন না।

"লিবাবেল পার্টি" এই নাম শুনিয়া অনেকের ভ্রান্ত ধারণা হইতে পারে। অন্তর এবং বিশেষভাবে ইংলত্তে এই নামের একটা সার্থকতা আছে। সেখানে উহাতে এক নিশ্চিত অর্থ নৈতিক উদ্দেশ্য—স্বাধীন-বাণিজ্ঞা এবং ব্যবদা-বাণিজ্ঞো গভর্ণমেন্টের হন্তক্ষেপ না করা প্রভৃতি এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও কতকগুলি সামাজিক স্বাধীনতা সম্পর্কিত মতবাদ বুঝায়। ইংলণ্ডের উদারনৈতিক দলের পরম্পরাগত নীতি অর্থ নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাণিজ্যের স্বাধীনত। রক্ষা এবং রাজার একচেটিয়া অধিকার ও ইচ্ছামত ট্যাক্স ধার্য্য করিবার ব্যবস্থার বিলোপ করিবার চেষ্টা হইতেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাজ্ঞা জাগ্রত হইয়াছিল। ভারতীয় লিবারেলদের সেরূপ কোন ভিত্তি নাই। তাঁহারা স্বাধীন বাণিজ্যে বিশ্বাস করেন না; প্রায় সকলেই সংবৃক্ষণবাদী এবং আধুনিক ঘটনা গুলিতে প্রমাণ হইয়াছে যে, তাঁহারা পৌর স্বাধীনতাগুলিকেও বিশেষ গুরুত দেন না। প্রায় সামস্তারিক ও স্বেচ্ছাচারী দেশীয় রাজ্যগুলি, যেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কোন অস্তিত্ব নাই, ঐগুলির সহিত ইংলের ঘনিষ্ঠতা এবং সর্বনা সমর্থন দার। প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার। ইউরোপীয় শ্রেণীর লিবারেল **मर्टम—प्रथीर ভারতীয় निবারেলগণ কোন দিক দিয়াই** উদার নহেন। বস্তুত: তাঁহারা যে কি তাহা বলা কঠিন। কেন না, তাঁহাদের কোন দ্চ মতবাদ বা বিশ্বাস নাই এবং সংখ্যায় অন্তান্ধ হইলেও পরস্পরের সহিত মতভেদ ঘটিয়া পাকে। কেবল গা বাঁচাইবার বেলায় তাঁহাদের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা দর্মব্রই অন্যায় দেখেন এবং তাহা এডাইতে চান এবং আশা করেন যে.

# निवाद्यम पृष्टिकनी

এইভাবে তাঁহার। সত্য আবিষ্ণার করিবেন। সত্য অবস্থা তাঁহাদের নিকট মধাপর। তাঁহাদের মতে চরম কিছু মনে হইলেই তাঁহারা সমালোচনা করেন এবং সমালোচনা গুলি নিজেদের ধার্মিক, ধীরপ্রকৃতি এবং ভালমায়্য মনে করিয়া পুলকিত হন। এই উপায়ে তাঁহারা তাঁহাদিগকে ছটিল চিস্তা হইতে মূক্ত রাঝেন, কোন গঠনমূলক প্রস্তাব গড়িয়া তুলিবার ক্লেশ স্বীকার করেন না। আনেকের অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, ধনতন্ত্র ইউরোপে প্রভাবে কৃতকার্ঘ্য হয় নাই এবং অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছে। অক্তদিকে সমাজতন্ত্রবাদ একেবারেই মন্দ, কেন না ইহা কায়েমী স্বার্থকে আক্রমণ করে। সম্ভবতঃ, ভবিন্তাতে এক অলৌকিক সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া ঘাইবে, একটা মাঝামাঝি ব্যবস্থা হইবে এবং ততদিন কায়েমী স্বার্থগুলি রক্ষা করা উচিত। যদি তর্ক উঠে যে, পৃথিবী গোল কি চ্যাপ্টা, তাহা হইলে তাঁহারা সম্ভবতঃ এই তুই চরম মতেরই নিন্দা করিবেন এবং বলিবেন, ইহাকে চতুদ্বোণ অথবা ডিম্বাকৃতি বলিয়াও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

অতি তুচ্ছ এবং সামাগু বাাপার লইয়াও তাঁহার। অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং এমন চেঁচামেচি গোলমাল প্রক্ল করিয়া দেন যে, দেখিতে বিশ্বয় লাগে। জ্ঞাতদারেই হউক এবং অজ্ঞাত সরই হউক, তাঁহারা মূল সমস্যাগুলির ধার দিয়াও যান না। কেন না, তাহা হওলে থাটা প্রতিকারোপায় নির্দেশ করিতে হইবে এবং তাহাতে চিন্তা ও কার্যোর সাহসিকতা আবশ্যক। ইহার কলে জয়পরাজয় লইয়া লিবাবেলরা মোটেই উল্মি হন না। তাঁহাদের কোন নীতি নাই; এই দলের প্রধান বিশেষজ হইল এই,—মদি ইহাকে বিশেষজ বলা যায়,—যে ভালমন্দ সকল বিষয়েই মধ্যপথে থাকা। জীবনের এই দৃষ্টিভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যে, ইহাদের পুরাতন নাম মভারেটই অধিকতর শোভন ও সঙ্গত।

"নিতাচারের উপরেই আমার গৌরব প্রতিষ্ঠিত। রক্ষণশীলেরা আমাকে বলে উদারনৈতিক আর উদারনীতিকেরা বলে আমি রক্ষণশীলে"

আলেকজাণ্ডার পোপ।

কিন্তু সদ্প্রণ হিসাবে মিতাচার যতই প্রশংসার ইউক না কেন, ইহা প্রথর ও প্রদাপ্ত নহে। ইহাতে অকুভৃতিপ্রবণতা মন্দীভূত হইরা যায়, ক্রসই কারণেই ভারতীয় লিবারেলগণ "নিবানন্দ দৈয়দল", ইহাদের হাবভাব গুরুপন্তীর ও চিন্তাশীল, ইহাদের কথাবার্ত্তা বলিবার এবং লিবিবার ভঙ্গী নীরদ এবং পরিহাদপট্তা আদে নাই। ইহার বালিক্রমণ্ড অবশু আছে। থেমন স্থার তেজ বাহাত্ত্র সঞ্জ, ইনি ব্যক্তিগত জীবনে মোটেই নিস্তেজ ও রসবোধহীন নহেন এবং নিজের বিক্লমে পরিহাদণ্ড উপভোগ করিয়া থাকেন। কিন্তু মোটোর উপর লিবারেলগণ চরম বুজ্জোয়াতান্ত্রিক এবং ইহাদের মধ্যে একটা দাধারণ ঐক্য

আছে। লিবারেল দলের মৃথপত্ত এলাহাবাদের "লীভার" গত বংসর সম্পাদকায় প্রবন্ধে এই মনোর্ত্তির এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দিয়াছিলেন। লেখা হইয়াছিল, মহাপুক্ষ ও অসাধারণ ব্যক্তিরা জগংকে বড় বিব্রত ও ব্যতিবাস্ত করেন, অত্এব সাধারণ মাঝারী গোছের মান্ত্র্য অনেক ভাল। অতি সরল ও নিগুঁং ভাবে "লীভার" মধ্যপন্থার জয়ধবজা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।

মিতাচার, রক্ষণশীলতা, অক্সাক পরিবর্ত্তন ও বিম্ন এড়াইবার চেষ্টা বুদ্ধ वयरमञ्ज्ञाभावतः लक्ष्मः। किञ्च योवरान् इहार् अञ्चान नाहे। आमारान्य এह প্রাচীন ভূমিতে অনেকেই জন্ম হইতেই অবদন্ধ, নিরাশ, তাঁহাদের মূপে দীপ্তিহীন পকতার ছাপ। কিন্তু এই প্রাচীন ভূমিতেও পরিবর্ত্তনের শক্তি দক্রিয় হইয়া উঠিগাছে এবং মডারেট-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিহ্বল হইতেছেন। প্রাচীন জগং অন্তর্হিত হইতেছে; নিবারেনগণ যথাসাধ্য তাঁহাদের মধুর থৌক্তিকতা निया । जोशांक ठिकारेया वाथिए भाविए एक ना। हैरावा पूर्णिवार्छा, वका ও ভূমিকম্পের সহিত যেন তর্ক করিতে উগ্নত হইয়াছেন। তাঁহাদের অভ্যস্ত পুরাতন কৌশল বার্থ অখচ তাঁহারা নৃতনভাবে চিন্তা ও কার্য্য করিতে সাহস পান না। ইউরোপীয় পরম্পরাগত কৌলিক গুণ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া ভাঃ এ. এন হোয়াইটাহেড বলিতেছেন, "পুর্ব্বপুরুষগণ যে সকল বিধি ব্যবস্থার দ্বারা শাসিত হইয়া জীবন্যাত্রা নির্ব্বীহ করিয়াছেন, বংশামুক্রমিক তাহাই চলিবে এবং উহা **দারাই সন্তান-সন্ততিগণের জীবন**ও বহুল পরিমাণে নিয়ন্তিত হুই ব, এই নীতিবিগর্হিত ধারণার উপর্ই সমস্ত পারস্পর্য্য অবস্থিত। অন্যরা মানবেতিহাসের এমন এক প্রথম অধ্যায়ে আদিয়াছি, যেখানে ঐরূপ ধারণা ভাস্থ।" ডাঃ হোজাইটহেড এই বিশ্লেষণে যথেষ্ট সংযম দেখাইয়াছেন, কেন না হয় ত এই ধারণা সর্ব্ধকালেই মিথ্যা ছিল। যদি ইউরোপের পারম্পর্য্য রক্ষণশীল হয়, তাহা হইলে আমাদের দেশে উহার প্রভাব কত অধিক। কিন্তু যথন পরিবর্ত্তনের সময় আসে তথন ইতিহাসের গঠয়িতাগণ ঐ সকল পারম্পর্যাকে অল্লই গ্রাহ্ম করেন। আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলে আমরা অসহায়ভাবে তাহা নিরীক্ষণ করি এবং অপরের উপর দোষ দেই। যেমন মিঃ জেরাল্ড হিয়ার্ড বলিয়াছেন যে, "পরিকল্পনার বার্থতা হুইতে কাহারও মনে এরূপ ধারণা হয় যে, ভাষার নিজের চিন্তার ভল নতে, অপরে ইচ্ছা করিয়া উহা পণ্ড করিয়াছে, তবে ভঙার মত ভাজির বিচয়ন। আরু নাই।"

আনরা সকলেই এই ভয়াবহ ভান্তি বারা পীড়িত। সময় সময় আনার মনে হয়, গান্ধিজীও ইহা হইতে মুক্ত নহেন। কিন্তু আমরা অন্ততঃ কার্য্য করি এবং জীবনের সহিত যোগ রাথিবার চেষ্টা করি; পরীক্ষা ও ভূলের হারা সময় সময় ভান্ত ধারণা অপদারিত হয় এবং আহত ব্যাহত হইয়াও আমরা অগ্রসর হই।

# निवाद्यम पृष्टिच्यी

কিন্তু লিবারেলদের তুঃখ অনেক বেশী। বুঝি বা ভুল করিয়া ফেলিব, এই ভয়ে তাঁহারা কাজই করিতে চাহেন না, তাঁহারা জনসাধারণের প্রাণপ্রদ সংশ্রবে আদেন না এবং আত্মসম্মোহিত মন্ত্রমুগ্ধবং নিজেদের মনের মধ্যে বাস করেন। দেড় বংসর পূর্ব্বে মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী তাঁহার লিবারেল সঙ্গীদিগকে সাবধান করিয়া निया विनयाहितन, "नृत्व मां ए। देशा घटेनाव त्यां लक्षा कविंख ना।" সাবধানবাণীর মধ্যে যে উচ্চতর সত্য নিহিত আছে, সম্ভবতঃ তিনি তাহা ধারণা করিতে পারেন নাই। গভর্ণমেণ্টের কার্যোর সহিত সতত চিস্তা করিতে অভ্যস্ত শাস্বী মহাশঘ, বিভিন্ন সরকারী কমিটি তা' দিয়া যে শাসনতম্র ফুটাইতেছিল, তাহার প্রতিই অঙ্গুলী নির্দেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু লিবারেলদের হুর্ভাগ্য এই যে, ষধন তাঁহাদের ধনেশবাসীর। অগ্রসর হইতেছিল, তথন তাঁহারা পার্ষে দাঁড়াইয়া ঘটনার স্রোক্ত লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহাদের আপন জনসাধারণের ভয়েই তাঁহারা ভীত; আমাদের শাসকগণের সহিত কলহ করা অপেক্ষা জনসাধারণের সংশ্রব বর্জন করাই তাঁহার। শ্রেম মনে করিয়াছিলেন। তাঁহারা যে নিজেদের দেশে অপরিচিত অতিথি হইবেন এবং জীবন তাঁহাদিগকে ছাডাইয়া অগ্রসর হইবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি ? যথন জীবন ও স্বাধীনতার জন্ম তাঁহাদের স্বদেশবাসীরা তীব্র সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তথন তাঁহারা কোন পক্ষে ছিলেন, দে সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। নিরাপদ অন্তরাল হইতে তাঁহারা আমাদের অনেক সত্পদেশ দিয়াছেন, বড় বড় নীতিকথা শুনাইয়াছেন এবং আঠার মত তৈলমদ্ধনে লাগিয়াছিলেন। গোলটেবিল বৈঠক ও বিভিন্ন কমিটিতে ব্রিটশ গভর্ণমেটের সহিত তাঁহাদের সহযোগিতাকে গভর্ণমেট কিছু মর্য্যাদা দিয়াছিলেন। अश्वीकात कतित्व अवश्वा अग्रुक्षण इरेंछ। रेश উল্লেখযোগ্য यে, এই मकन সম্মেলনের একটিতে ব্রিটিশ শ্রমিকদল পর্যান্ত যোগদান করেন নাই কতিপয় বিশিষ্ট ভদ্রলোকের নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার। যোগ না দিয়া পারেন নাই।

বিভিন্ন বিষয়ে আমবা সকলেই অন্নবিস্তর নানাস্তরের ব্রমপন্থী ও চরমপন্থী। কোন বিষয়ে যদি আমাদের আসক্তি থাকে, তবে তাহার প্রতি আমাদের ননোভাব অতিমাত্রায় সচেতন থাকিবে এবং তাহাই চরমপন্থীর মনোভাব। অক্তক্ষেত্রে আমরা সৌজ্ঞপূর্ণ সহিঞ্জা, দার্শনিক সংযম দেগাইতে পারি; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা আমাদের উদাসীত্যের আবরণ মাত্র। আমি দেগিয়াছি, মঙাবেটদের মধ্যেও নিরীই ব্যক্তি কোন বিশেষ শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ লোপের প্রস্তাব শুনিয়া উগ্র চরমপন্ধী প্রভি মনোভাব দেথাইয়াছেন। আমাদের লিবারেল বন্ধুরা কিয়দংশে দনী ও সভ্লশ্রেণীর প্রতিনিধি। তাঁহারা স্বরাজের জন্ম অপেক্ষা ক্রিও পাবেন; উহা লইয়া তাঁহাদের উত্তেজিত হইয়া উঠিবার প্রয়োজনাভাব। কিন্তু কোন গুরুতর সামাজিক পরিবর্তনের প্রস্তাব শুনিলেই তাঁহারা অবৈধ্য হইয়া

উঠেন, তাঁহাদের সংযম ভাসিয়া যায় অথবা মধুর যৌক্তিকতা আর থাকে না। বস্তুতঃ তাঁহাদের সংযম কেবল ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রতি তাঁহাদের মনোভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাঁহারা মনে মনে এই আশা পোষণ করেন যে, তাঁহারা মদি গভর্ণমেন্টকে প্রদ্ধা করিয়া মাপোণের ভাব দেখান, তাহা হইলে পুরস্কারম্বন্ধন তাঁহারা ইহাদের কথা শুনিবেন। এই অবস্থায় ব্রিটিশ মতামতই পূর্ণভাবে মানিয়া লওয়া ছাড়া তাঁহাদের গতাস্তর নাই। এরস্কাইন মের "পাশানেন্টারী প্রাক্টিশৃ" ইহাদের নিত্যপাঠা, এই শ্রেণীর পুস্তুক, সরকারী নানাবিধ রিপোর্ট তাঁহারা ভক্তির সহিত পাঠ করেন, নৃত্র কোন সরকারী রিপোর্ট প্রকাশ হইলেই তাঁহারা উৎসাহের সহিত গবেষণা আরম্ভ করেন। লিবারেল নেতারা ইংলও হইতে ফিরিয়া আসিয়া "হোয়াইট হলে"র (ইংলওের মন্ত্রীদের দপ্তর্থানা) বড় কর্ত্তাদের সম্বন্ধে রহস্তুময় বিবৃত্তি দেন; লিবারেল, নেসপন্সিভিই ও, এই প্রকার অ্যান্ড শ্রেণীর ব্যক্তিদের নিকট হোয়াইট হল হইল ইন্থলোক। একটা পুরাতন প্রবাদ আছে যে, ভাল আমেরিকানরা মৃত্যুর পর প্যারীতে যায়, হয় ভ ভাল লিবারেলরা মৃত্যুর পর ভৃত হইলা হোয়াইট হলের আনাচে কানাচে বিচরণ করেন।

আমি নিবাবেলদের কথা নিথিতেছি বটে; কিন্তু এই সকল কথা অনেক কংগ্রেসপদ্ধীদের সম্বন্ধেও থাটে। ইহা রেসপন্সিভিষ্টদের প্রভিষ্ট বিশেষভাবে প্রযোজা, কেন না আরুসংগণের দিক দিয়া ইহারা নিবাবেলদেরও হারাইয়া দিয়াছেন। সাধারণ একজন নিবারেলের সহিত সাধারণ একজন কংগ্রেসপদ্ধীর অনেক কিছুই পার্থকা আছে, কিন্তু এই পার্থকার সীমা স্বস্পষ্ট ও নিদ্ধিষ্ঠ নহে। মতবাদের দিক দিয়া মুগ্রগতিসপার নিবাবেল এবং মভারেট কংগ্রেসপদ্ধীর মধ্যে পার্থকা অন্তই। তবে গান্ধিজীর বাবস্থার দলে প্রত্যেক কংগ্রেসপদ্ধীর মধ্যে পার্থকা অন্তই। তবে গান্ধিজীর বাবস্থার দলে প্রত্যেক কংগ্রেসপদ্ধীর মধ্যে পার্থকা অন্তই। তবে গান্ধিজীর বাবস্থার দলে প্রত্যেক কংগ্রেসপদ্ধীর দলে ও জনসাধারণের সহিত কিছু সংস্পর্ণ রাখিয়া থাকে, তাহাকে কিছু কাজত্ব করিছে হয়, এই কারণে তাহার মতবাদ অস্প্রত্ত রাপসা হইয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু নিবারেলদের সম্বন্ধে একথা বলা চলে না, তাহারা কি প্রাচীন, কি আধুনিক উভ্রের সহিত্রই যোগস্তুর হারাইয়াছেন। দল হিসাবে ইহারা ক্রিফ্র এবং জমে বিলীয্যান হইতেছেন।

আমার মনে হয়, আমরা অনেকেই প্রাচীন পৌরাণিক ভাব হারাইটাছি অথচ কোন নৃত্ন অন্তদৃষ্টি পাই নাই। আমরা আর দেখিব না যে, উর্বশী সমূহ মন্ধনে আবিভৃতি। হইতেছেন অথবা মহাদেবের পিনাক টলারও শুনিব না। এ সৌভাগা অতি অল্প লোকেরই হয়, বাঁহারা—"বালুকা কণার মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন; বিকশিত বনকূলে স্বর্গ দেখেন, অনন্তকে করামলকবং প্রত্যক্ষ করেন, মৃহর্দ্ধে অনন্তকাল অন্তন্ত করেন।"

# निवाद्यम पृष्टि छनी

তৃঃপের কথা আমরা অনেকেই প্রক্লতির বহস্তময় জীবনলীলা অন্থতন করিতে পারি না, আমাদের কানে কানে দে গোপন কথা বলে না, তাহার স্পর্শে আমরা পুলকে উচ্চুল হইয়া উঠি না। তেহি নো দিবসা গতাঃ। পুরাকালের মত আমরা প্রকৃতির মধ্যে মহানের আবির্ভাব না দেখিলেও আমরা তাহাকে মহস্ততত্ত্বর গোরব ও বেদনার মধ্যে দেখিতে পাই। কি বিপুল ইহার স্বপ্ন, ইহার অস্তরে কি প্রমন্ত রাটিকার আলোড়ন, ইহার সংঘর্ষ ও তৃঃপাভিঘাত এবং সর্ব্বোপরি দেখি, ভবিস্ততের বিপুল সন্তাবনা ও স্বপ্নের সার্থকতায় ইহার কি অগাধ বিশ্বাস। ইহার অন্তর্সরানেই আমরা আশাভঙ্গজনিত বেদনার উপশ্ম বোধ করি এবং সময় সময় আমরা জীবনের ক্ষুত্রতা হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া যাই। কিন্তু অনেকেই এই অন্তর্সন্ধানের পথে অগ্রসর হন না, প্রাচীন ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্ত্তমানেও তাহারা অন্তর্সর করিবার মত পথ পান না। ইহাদের কোন মহৎ স্বপ্ন নাই, কোন কর্ম্ম নাই। বিপুল ফ্রাসী বিদ্রোহ বা ক্লশ-বিপ্লবে মন্ত্র্যুজাতির প্রচণ্ড আলোড়নের মর্ম্মকথা ইহারা উপলব্ধি করিতে পারেন না। বহুদিন নিজ্জিত মান্তবের ক্ষ্ম ভ্রাশা নিষ্ঠুর আবেগে বিক্ট্রিত হইয়া উঠিলে ইহারা ভয় পান। ইহাদের দৃষ্টিতে ব্যান্তিল এখনও ধ্বংস হয় নাই।

সময় সময় অনেকে গ্রায়সঙ্গত ক্ষোভের সহিত বলিয়া উঠেন, "দেশাত্মবোধ কংগ্রেসেরই একচেটিয়া নহে।" এই এনই বুলি পুনঃ পুনঃ বলিতে বলিতে ইহার মৌলিকতা নষ্ট হইয়া অত্যন্ত বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। আমি আশা করি, কোন কংগ্রেসপন্থীই মনে এরপ ভাবাবেগ পোষণ করেন না। আমি ত নিশ্চয়ই ইহা কংগ্রেসের একচেটিয়া অবিকার বলিয়া মনে করি না এবং যে কেই চাহিলেই আমি ইহা তাহাকে সানন্দে উপহার দিতে পারি। অনেক সময় ইহা স্ববিধাবাদী ও ভাগাদেঘীদের আশ্রম্থল; সকল শ্রেণী, সকল স্বার্থ ও সকল কচিকে তৃপ্ত করিবার জন্ম অবশ্র নানা নম্নার স্বদেশপ্রেম আছে। জুডাস যদি আজ জীবিত থাকিত, তাহা হইলে সেও স্বদেশপ্রেমের মামেই কাজ করিত। এখন আর স্বদেশপ্রেমই মথেষ্ট নহে, আমরা আরও উচ্চতব, মহত্তর ও ব্যাপক আরও কিছ চাই।

মিতাচারের জন্মই মিতাচার পর্যাপ্ত নহে। সংযম ভাল এবং উহা আমাদের মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক কিন্তু সংযমেরও অনেক অন্তরায় আছে, যেগুলিকে সংযত করিতে হয়। মানবের নিয়তি, তাহাকে জড়প্রকৃতি আয়তের মধ্যে আনিতে হইবে। বজু ও বিতাৎ হইবে তাহার বাহন: জলস্ত হুতাশন, ধরস্রোতে কল্লোলিত সলিল হইবে তাহার দাস। কিন্তু যে অন্ধু আবের ও জাকাজ্জা তাহাকে দগ্ধ করিতেছে, তাহাকে সংগমের বন্ধনে বাঁধিয়া রাধা অধিকতর কঠিন। যতদিন পর্যান্ত না সে ইহা জয় করিতেছে, ততদিন মহুদ্বাকের

### ज ওহরলাল নেহর

সম্পদের উত্তরাধিকারী হইতে পারিবে না। কিন্তু আমরা কি পদ্পদ্বয় ও অসাড় হস্তকে সংযত করিব ?

দক্ষিণ আফ্রিকার ঔপগ্যাসিকদের লক্ষ্য করিয়া লিখিত রয় ক্যান্থেলের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিবার লোভ আমি সংবরণ করিতে পারিতেছি না। ভারতীয় কয়েকটি রাজনৈতিক দল সম্পর্কেও উহা প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়:—

"তোমরা যেরপ দৃঢ় সংখ্যের সহিত লেখ, লোকে তাহার প্রশংসা করিয়া থাকে। আমি৬ তাহার সহিত একমত। তোমাদের হাতে এরা আছে, সংখত করিবার লৌহ লাগাম আছে, কিন্ধ হায় তোমাদের বেচারা ঘোডা কোথায় ?"

আমাদের লিবারেল বন্ধুরা বলেন যে তাঁহারা, এক দিকে কংগ্রেদ অন্ত দিকে গভর্গমেন্ট, এই ছই চরম বস্তুকে দিলিণে ও বামে রাখিয়া সন্ধীর্ণ অথচ প্রকৃষ্টতর পথে চলেন। উভয়ের দোষক্রটির তাঁহারা স্বয়ং-নির্বাচিত সমালোচক এবং ছই পক্ষের দোষ হইতে তাঁহারা মুক্ত বলিয়া নিজেদের ভাগ্যবান বিবেচনা করেন। তাঁহারা ভায়ের তুলাদওধারী বিচারকের মত চক্ষ্ বুঁজিয়া বা বাঁধিয়া রাখেন বলিয়া মনে হয়। কল্পনায় আমি স্থানুর অতাঁত যুগের দেই বাণী কান পাতিয়া শুনি,—"শাস্ববাগোলে। ধর্মধন্তী ইত্দিগণ—হে অন্ধ পথপ্রদর্শক, তোমরা মশা দেখিলে আঁংকাইয়া উঠ; কিন্তু উট গিলিতে পটু।"

## **&\$** '

# স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন

গত সত্ব বংসর খাহার। কংগ্রেসের নীতি নিয়য়ণ করিয়াছেন তাঁহার।
সকলেই মধ্যশ্রেণীর লোক। কি লিবারেল কি কংগ্রেসপন্থী উভয়েই একই
শ্রেণীভুক্ত এবং একই পারিপাধিক অবস্থার মধ্যে বদ্ধিত। ইহাদের সামাজিক
জীবন, কুটুন্বিতা, বন্ধুত্ব একই প্রকার এবং তাঁহাদের উভয় জাতীয় বৃক্তেরা
আদর্শের মধ্যে প্রভেদ অল্পই। চরিত্রগত ও মানসিক অবস্থার বিভিন্নতা হইতেই
তাঁহার। পৃথক হইতে আরম্ভ করেন এবং তাঁহারা তুই বিপরীত দিকে দৃষ্টিপাত
করিতে লাগিলেন। একদল গভর্গমেণ্ট, ধনী সম্প্রদায় ও উচ্চ মধ্যশ্রেণীর দিকে
দৃষ্টিপাত করিলেন, অন্যদল নিয়মধ্যশ্রেণীর দিকে অগ্রসর হইলেন। একই মতবাদ,
উদ্দেশ্যেরও তারতম্য নাই। কিন্তু বিতীয় দলের পশ্চাতে আজ আসিয়া
দাচাইয়াছে অগণিত লোক হাটবাজার হইতে, সাধারণ বৃত্তিজীবাদের মধ্য হইতে
এবং শিক্ষিত বেকারগণ। স্বর ঘ্রিয়াছে, ভাষা এখন আর শ্রেণালু ও ভ্রম্

# স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসন

নহে; ইহা কর্কশ ও আক্রমণশীল। কার্য্যতঃ কিছু করিতে না পারিয়া, উপ্র ভাষার মধ্যে কিঞ্চিৎ সান্ধনা লাভের চেষ্টা। এই নৃতন অবস্থা দেখিয়া মডারেটগণ ভয় পাইয়া সরিয়া গেলেন এবং নিরাপদ কোণে আশ্রম লইলেন। তব্ও উচ্চ মধ্যশ্রেণীর একটা বড় অংশ কংগ্রেসের বহিল, তবে সংখ্যায় নিম্ন মধ্যশ্রেণীর বুজোয়ারাই অধিক। কেবল জাতীয় সংঘর্ষের সাফল্যের জগুই তাহারা আসেনাই, সংঘর্ষের মধ্যে আত্মহৃপ্তি লাভ করিবার আশাতেই তাহারা আসিয়াচে। তাহারা অবল্প্ত অহল্পার ও আত্মসমানবোধ পুনক্ষার করিতে চায়, প্রনষ্ট মর্য্যাদা পুনংপ্রতিষ্ঠা করিতে উদ্গ্রীব। ইহা অতি সাধারণ জাতীয়তাবাদের প্রেরণা এবং উভয় পক্ষেই ইহা সমান; তথাপি ক্ষচি ও প্রবৃত্তির বৈচিত্র্যের জন্ত ইহাই মডারেট ও চরমপন্থীদিগকৈ পৃথক করিয়াছে। ক্রমে নিম্মব্যশ্রেণী কংগ্রেসের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ক্রমক-সম্প্রদায়ের প্রভাবও অন্তত্বত হইতেছে।

কংগ্রেস ক্রমশং অগ্রসর হইয়া যতই পঞ্চীর জনসাধারণের প্রতিনিধি হইয়াছে, ততই লিবারেলদের সহিত তাহার ভেদ বাড়িয়াছে এবং এখন কংগ্রসের বক্তব্য বিষয় বৃঝিয়া উঠাই লিবারেলদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে। অতি উচ্চপ্রেণীর জুরিং ক্রমে বসিয়া, দরিপ্রদের গৃহ অথবা মংকুটীর বৃঝা কঠিন। তথাপি উভয় মতবাদই জাতীয় ও বৃজ্জোয়া ধরণের—ইহার পার্থক্য কেবল স্তরভেদ, মূল বস্তুগত নহে। কংগ্রেস এখনও এমন অনেক ব্যক্তি ীকিয়া আছেন, ধাঁহারা মডারেট দলে মিশিলেও বিশেষ অস্ক্রিধ। বোধ করিবেন না।

করেক পুরুষ ধরিয়। ব্রিটিশগণ ভারতবর্ধকে নিজেদের বৃহৎ মক্ষংখনের বাড়ী (প্রাচীন ইংরেজগণের ধরণে) বলিয়া ভাবিতে অভ্যন্ত। এ-বাড়ীতে তাঁহারাই ভদ্রলাক এবং ভাল অংশে বাদ করিবেন, ভারতীয়েরা চাকরদের থরে, আন্তাবলে, রায়াঘরে থাকিবে। প্রত্যেক মক্ষংশলের বাড়ীতে নিমপদগুলি নিদিষ্ট হইয়া আছে, দর্দার চাকর, বাজার দরকার ও তদ্বিরকারক, পাচক, থানসামা, চাকরাণী, কোচওয়ান প্রভৃতি এবং প্রত্যেকের স্বস্থ নিদিষ্ট নিমমে চলা কেরা করে। কিন্তু বাড়ীর উচ্চশ্রেণী ও নিমশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক বা রাজনৈতিক কোন সম্বন্ধ নাই, ব্যবধান অনতিক্রমণীয়, ব্রিটিশ পভর্ণমেন্ট যে এই ব্যবস্থা আমাদের উপর চাপাইয়া দিবেন, ইহাতে আশ্রহোর কিছুই নাই; বিশ্বয়ের এই যে, আমরা প্রায় সকলেই এই ব্যবস্থাকে আমাদের জীবনায়ারার স্বাভাবিক ও অনিবার্ঘ্য নিয়তি বলিয়া মানিয়া লই। বড়লোকের বাড়ীর ভাল চাকরের মনোবৃত্তিতে আমরা অভাস্ত হইয়া উঠিয়াছি। সময় সময় আমরা অতি হুলভ স্মান পাই, বৈঠকথানায় আমাদিগকে এক-আধ পেয়ালা চা থাইতে দেওয়া হয়। আমাদের জীবনের সর্বেচ্চিত ত্রাকাজকা হইল ইংরাজের নিকট সম্মানলাভ ও

ব্যক্তিগতভাবে উচ্চশ্রেণীতে 'প্রমোশন' পাওয়া। অন্ধবলে জ্বন্ধ বা কৃট রাজনৈতিক কৌশলে জয় অপেক্ষা এই মানসিক দাসত্বই ভারতে ইংরাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জয়। প্রাচীন কালের জ্ঞানী ব্যক্তিরা যেমন বলিয়াছেন য়ে, ক্রীতদাস নিজেকে ক্রীতদাস বলিয়া ভাবিতে আরম্ভ করে।

কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছে, মফংস্বলের বড়বাবুর বাড়ী-শ্রেণীর সভ্যতা কি ইংলণ্ড কি ভারতবর্ধ, কোথাও কেহ স্কেছায় মানিয়ালইতে চাহে না। কিন্তু আমাদের মধ্যে এথনও এমন লোক আছে, যাহারা চাকরদের ঘরে থাকিতে ভালবাসে এবং তকমা, চাপরাশ, উদ্বীর বড়াই করে। আবার লিবারেলদের মত অনেকে এই ব্যবস্থা ও ইহার নির্দাণ-প্রণালীর প্রশংসা করেন এবং আশা করেন, একজন একজন করিয়া মালিকদের তাড়াইয়া তাঁহারাই মালিক হইয়া বিসিবেন। তাঁহারা ইহাকে বলেন, ভারতীয়করণ। তাঁহাদের মতে সমস্তা হইল বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার বর্ণপরিবর্ত্তন, অথবা বড়গোর নৃতন শাসনব্যবস্থা। কিন্তু তাঁহারা নৃতন রাষ্ট্র ভাবিতে পারেন না।

তাঁহারা স্বরাজ বলিতে ব্রেন, সবই ঠিক থাকিবে, কেবল কালা আদমীর আধিক্য ঘটিবে। তাঁহারা কেবল এক প্রকার ভবিশ্বং কল্পনা করিতে পারেন, সেথানে তাঁহারা অথবা তাঁহাদের মত ব্যক্তিরা বর্ত্তমান ইংরাজ উচ্চকর্মচারীদের পদ গ্রহণ করিয়া প্রথম ইংয়া উঠিবেন, একই শ্রেণীর চাকুরা, সরকারী বিভাগ, আইনসভা, ব্যবসা-বাণিজ্য। একই ভাবে সিভিলিয়নরা কাজ করিবেন, রাজা মহারাজারা তাঁহাদের প্রাসাদে থাকিবেন, মাঝে মাঝে উংসবভ্ষায় সজ্জিত ও মনিমাণিক্যপচিত হইয়া প্রজাদের দর্শন দিবেন, স্থমিনারেরা প্রজাকে হয়রাণ করিবেন এবং বিশেষ অধিকার রক্ষার জন্ম দাবী করিবেন, টাকার থলিয়া লইয়া মহাজন, জমিদার ও প্রজা উভয়কেই হয়রাণ করিবেন, উকীলেরা মোটা মোটা 'ফি' পাইবেন এবং ভগবান স্বর্গে থাকিবেন।

তাঁহাদের দৃষ্টিভদ্দী বর্ত্তমান প্রচলিত ব্যবস্থা রক্ষা করিয়া চলার উপর স্থাপিত; রামের বদলে শ্রামের নিয়োগ, এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত পরিবর্ত্তন ছাড়া তাঁহারা বড় বিশেষ কিছু চাহেন না। বিটিশের সদিক্তার সাহায়ে অতি ধীরে তাঁহারা এই পরিবর্ত্তন সাধন করিতে চাহেন। বিটিশ সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ও প্রতিষ্ঠার উপরই তাঁহাদের সমস্ত রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক মতবাদের ভিত্তি স্থাপিত। এই সামাজ্য চিরদিন থাকিবে, অস্ততঃ দীর্ঘকাল থাকিবে, তাঁহারা ইহা পরিয়া লইয়া ইহার সহিত নিজেদের সামগ্রস্তা বিধান করিয়াছেন। ইহার রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক মতবাদ গ্রহণ করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, বিটিশ প্রভুত্ব ব্যার জন্ম রচিত লোকবাবহাণের নৈতিক মানদণ্ডও ইহারা গ্রহণ করিয়াছেন।

## স্বাধীনতা ও স্বায়ন্তশাসন

কংগ্রেসের মনোভাব ইহা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; কংগ্রেস নৃতন রাষ্ট্র চিদ্ধেপ হইবে সেম্বন্ধে সাধারণ কংগ্রেসপন্ধীদের হয় ত ম্পষ্ট ধারণা নাই এবং মতভেদও হয় ত আছে। কিন্তু কংগ্রেসের সকলেই (মৃষ্টিমেয় মডারেট ছাড়া) এ বিষয়ে একমত যে, বর্ত্তমান অবস্থা ও ব্যবস্থা আর চলিতে দেওয়া উচিত নহে, ঢালিয়া সাজার প্রয়োজন হইয়ছে। উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধীনতার পার্থক্য ইহার মধ্যে নিহিত। প্রথমটিতে সেই পুরাতন ঠাটই বজায় থাকিবে বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে এবং ব্রিটিশ অর্থনীতির বহু দৃষ্ঠা ও অদৃষ্ঠা বন্ধনে উহা আবন্ধ থাকিবে; শেবোক্ত ব্যবস্থায় আম্যা পাইব মৃক্তি, অন্ততঃ উহা আমাদিগকে আমাদের অবস্থার অমুকুল নৃতন ব্যবস্থা গঠনের স্বাধীনতা দিবে।

ইহা ইংলও বা ইংরাজ জাতির সহিত চিরন্তন শত্রুতার প্রশ্ন নহে, যে কোন ক্ষতি স্বীকার করিয়া তাহাদের সহিত সকল সম্পর্ক বর্জন করিবার কথাও নহে। এ পর্যান্ত যাহা ঘটিয়াছে তাহার ফলে ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে মনোমালিক্য ঘটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, "ক্ষমতার মত্তা চানীকে অগ্রাফ্ করিয়া শাবল ব্যবহার করিতেছে।" আমাদের হৃদয়ের দার খুলিবার চাবী বহু পূর্বেটে বিনষ্ট হইয়াছে এবং যেরূপ দরাজ হাতে আমাদের উপর শাবল মারা হইতেছে, তাহাতে আমরা মোটেই ব্রিটেনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছি না । কিন্তু যদি আমরা মন্ত্রাত্ম ও ভাতেবর্ধের সেবার দাবী করি, তাহা হইলে কোন সাময়িক ভাবাবেগে বিচলিত হওয়া উচিত নহে। এবং যদিই বা আমাদের ঐরপ অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলেও গত পনর বংসর আমরা গান্ধিজীর নিকট ্য কঠোর শিক্ষা পাইয়াছি, তাহাই আমাদিগকে সংযত রাখিবে। আমি ব্রিটিশ কারাগারে বসিয়াই ইহা লিখিতেছি, কয়েক মাস যাবং আমার মন উৎক্ষায় পূর্ণ হইয়া আছে এবং সম্ভবতঃ আমি এই নিঃসন্ধ কারাবাদে যাহা স্থ করিতেছি, আমার কারাজীবনে ইতিপূর্বে তাহা ঘটে নাই। নানা ঘটনায় আমার মন ক্রোধে ও ক্ষোভে পূর্ণ হইয়া উঠে; তথাপি এইথানে বুসিয়া যুখন আমি মনের গভীর অতলে দৃষ্টিপাত করি, দেখানে ইংরাজ জাতি বা ইংলণ্ডের প্রতি কোন ক্রোধ দেখি না। ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদ আমি অপছন্দ করি, ভারতের উপর বলপূর্বক উহা চাপাইয়া দেওয়ায় আমি জুদ্ধ; আমি ধনতন্ত্রবাদ অপছন্দ করি, ব্রিটেনের শাসক সম্প্রদায়গুলি যে ভাবে ভারত শোষণ করিতেছে, তাহা আমার দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘুণাই। কিন্তু ইহার জন্ম আমি সমগ্র ইংলও বা সমন্ত ইংরাজ জাতিকে দায়ী করি না। করিলেও যে অবস্থার কিছু ইতর বিশেষ ংইত এমন নহে, তবে সমগ্র জাতিকে নিন্দা করা নির্ব্যন্ধিতা ও বৈধাহীনতার পরিচায়ক হইত। তাহারাও আমাদের মতই অবস্থার দাস।

বাক্তিগতভাবে আমার মানসিক গঠনের জন্ম আমি ইংলণ্ডের নিকট অশেষ প্রকারে ঋণী। তাহাকে আমি সম্পূর্ণ বিদেশী ও বিক্লম-প্রকৃতি বলিয়া ভাবিতেই পারি না। আমি যাহাই করি না কেন, আমার মানসিক অভ্যাসকে অতিক্রম করিতে পারি না; আমি ইংলণ্ডের স্কুল কলেজে যাহা কিছু অজ্ঞন করিয়াছি, দেই দৃষ্টি এবং নাপকাঠিতেই অন্যান্ত দেশ ও সাধারণ ভাবে জাবনের সকল কাজ বিচার করিয়া থাকি। আমার সমস্ত আসক্তিই (রাজনীতি ক্ষেত্র ছাড়া) ইংলণ্ড ও ইংলণ্ডবাসীদের দিকে। আনি যাহা হইয়াছি, যেজন্ম আমাকে ভারতের ব্রিটিশ শাসনের সকল অবস্থার বিরোধী বলিয়া বলা হয়, তাহা আমি প্রায় নিজের বিক্লছেই হইয়াছি।

এই যে শাসন, এই যে প্রভুষ বাহার সহিত আমরা কিছুতেই স্বেন্ডায় আপোয় করিতে পারি না, তাহার জন্ম ইংরাজ জাতি দায়ী নহে। আমরা সর্বপ্রয়হে ইংরাজ ও অন্যান্ত বিদেশীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রকা করিব। ভারতে বাহিরের তাজা বাতাস আন্ত্ক, নবীন ও সতেজ ভাবধারা আন্ত্ক, আমরা সহযোগিতা চাহি; আমরা বয়সদোবে অত্যক্ত জরাজীর্ণ হইয়া উঠিয়াছি। কিছ ইংরাজ যদি বাাদ্রের মৃত্তি ধরিয়া আসে, তাহা হইলে সে বকুত্ব বা সহযোগিতা প্রত্যাশা করিতে পারে না। সাম্রাজ্যবাদী ব্যাদ্রের সহিত কেবল মাত্র তীর বিরোধিতাই চলিতে পারে এবং বর্ত্তমানে আমাদের দেশ সেই হিংস্র পশুর সম্বুখীন হইয়াছে। বনের বাঘকে পোষ মানাইয়া তাহার আদিম হিংস্র প্রকুতি দ্র করাও সন্তুব, কিন্তু যথন ধনতন্ত্র প্রসাম্রাজ্যনীতি একক হইয়া কোন ঘূর্ভাগা দেশের উপর বাঁপাইয়া পড়ে, তথন পোষ মানান সন্তব হয় না।

যদি কেই বল্পে, সে এবং তাহার দেশ কিছুতেই আপোষ করিবে না, তবে এক দিক দিয়া তাহা অতি নির্কোধ মন্তব্য ; কেন না, জীবন আমাদিগকে প্রতি পদে আপোষের জন্য প্রেরণা দিতেছে। অন্ত দেশ বা জাতির সম্পর্কে ঐ কথা বলাও সম্পূর্ণ নির্ক্ত্বিভা। কিন্তু যথন কোন ব্যবস্থা বা বিশেষ প্রেলিও পারিপার্থিক অবস্থা সময়ে ঐ কথা বলা হয়, তথন উহাতে কিছু পরিমাণে সত্য থাকে ; কেন না, তথন উহা সকলেব সাধ্যাতীত হইয়া দাঁড়ায়। ভারতের স্বাধীনতা ও ব্রিটিশ সামাজ্যবাদ—এ তুইটি পরম্পেরবিরোধী বস্তু ; কি সামারিক আইন, কি জগতের সমস্ত মধু আনিয়া ঢালিয়া দিলেও এ তুই-এর মিলন মিশ্রণ কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কেবল যদি ব্রিটিশ সামাজ্যবাদ অপুসারিত হয়, তাহা হইলেই প্রকৃতে ব্রিটিশ-ভারতীয় সংগোগিতাবে অমুক্ল অবস্থা স্বষ্টি হইবে।

আমরা শুনিয়াছি, আধুনিক জগতে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স বা অনধীনতা অতি সকীর্ণ আদর্শ, কেন না, অধুনা সকলেই প্রস্পারের উপর নির্ভরণীল। অতএব, আমরা উহা দাবী করিয়া সেকেলে হইয়া পড়িতেছি! লিবাবেল, শান্তিবাদী, এমন

### স্বাধীনতা ও স্বায়ন্ত্রশাসন

কি ব্রিটেনের তথাকথিত সমাজতন্ত্রীরা পর্যন্ত এই অজুহাত তুলিয়া আমাদের সদ্ধীণ জাতীয়তাবাদের জন্ম ভং সনা করেন এবং প্রসদ্ধতঃ আমাদের বলেন যে, "ব্রিটিশ কমন্ওয়েল্থ অব নেশনস্"এর মধ্যেই আমাদের জাতীয় জীবনের পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর। ইহা আশ্চর্যা যে, ইংলণ্ডের লিবারেল, শান্তিবাদী, সমাজতন্ত্রী প্রভৃতি সকলের পথই সাম্রাজ্য-রক্ষার মধ্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে। ট্রিস্কী বলিয়াছেন, "শাসক জাতির প্রচলিত ব্যবস্থা রক্ষা করিবার আকাজ্র্যা 'জাতীয়তা' অপেক্ষাও উচ্চতর ভাবের আবরণে প্রকাশ পায়, যেমন বিজয়ী জাতি লুঠনলর সম্পদ হস্তগত করিয়া সহজেই শান্তিবাদী সাজিয়া বসে। এইরূপে গান্ধীর সম্মুথে ম্যাকডোনান্ড নিজেকে আস্কুজ্রাতিকতাবাদী মনে করিতেছেন।"

রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করিলে ভারত কি হইবে, কি করিবে, তাহা আমি জানি না। তবে আমি ইহা জানি যে, আজ বাঁহারা জাতীয় স্বাধীনতার জন্ম প্রচেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা ব্যাপক আন্তর্জাতিকতাতেও বিশাদী। সমাজতারিকের নিকট জাতীয়তাবাদের কোন অর্থ নাই কিন্তু সমাজতারিক নহেন এমন অনেক কংগ্রেসপদ্ধীও আন্তর্জাতিকতার অন্তরাগী। আমরা জগৎ হইতে স্বতন্ত্র হইবার জন্ম স্বাধীনতা চাহিতেছি না। পকান্তরে, প্রকৃত আন্তর্জাতিক স্বাবস্থার জন্ম অন্তর্গা দেশের সহিত সমানভাবে আমরাও স্বাধীনতার কিয়দংশ ত্যাপ করিতে প্রস্তত। কিন্তু কোন সামাজ্যনীতিক পদ্ধতি, তাহাকে যে কোন বছ নামেই অন্ত্রিত করা হউক না কেন, ঐ প্রকার ব্যবস্থার তাহা বিরোধী এবং উহা দ্বারা কোন দিন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অথবা জগতে শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা নাই।

আধ্নিক ঘটনার গতি হইতে জগতের সর্ব্বেই দেখা যাইতেছে যে,
সামাজারাদী শক্তিগুলি ক্রমশঃ অর্থ নৈতিক সামাজ্যবাদ দারা আত্মনির্ভরশীল
হইবার চেষ্টা করিতেছে। আন্তর্জাতিকতার প্রসার ও পরিপুষ্টির পরিবর্ত্তে
আমরা উহার বিপরীত গতিই দেখিতে পাইতেছি। ইহার কারণ আবিকার
করা খুব কঠিন নহে, বর্তমান অর্থ নৈতিক অবস্থায় উহা দৌর্বল্যেরই পরিচায়ক।
এই নীতির ফলে সামাজ্যের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সহযোগিতা রুদ্ধি পাইলেও
ইহাতে অবশিষ্ট জগং হইতে স্বতম্ব হইবার চেষ্টারও অভাব নাই। ভারতেও
আমরা ওট্টাওয়া ও অক্তান্ত চুক্তি দেখিয়াছি, যাহার ফলে বিভিন্ন দেশের সহিত
সম্পর্ক ও আদান-প্রদান ক্রমেই কমিয়া যাইতেছে। আমরা প্র্কাপেক্ষা ব্রিটশ
গাণিজনীতির অধিকতর ম্থাপেক্ষী হইয়া পড়িতেছি। ইহার আন্ত অনিষ্টকারিতা ত রহিয়াছেই, ভবিয়াং কলও ভয়াবহ। এইভাবে ঔপনির্কোশক
স্বায়তশাসন স্বার্গ্যেই পথ, আন্তর্জাতিকতার পথ নহে।

কিছু আমাদের লিবারেল বন্ধদের ব্রিটিশ নীল চশমার মধ্য দিয়া জ্গৎকে-

বিশেষভাবে তাঁহাদের স্বদেশকে—দেখিবার এক আশ্চর্য্য দক্ষতা আছে। কংগ্রেদ কি বলে, কেন বলে তাহা তাঁহারা বুঝিবার চেষ্টাও করেন না, তাঁহারা পুরাতন রটিশ-যুক্তি পুন: পুন: উল্লেখ করিয়া বলেন, স্বাধীনতা ঔপনিবেশিক ষায়ত্তশাসনের তুলনায় সন্ধীর্ণতর। আন্তর্জাতিকতা বলিতে তাঁহাদের দৌড় লণ্ডনের ব্রিটিশ সূরকারী দপ্তরখানা পর্যান্ত। অক্সান্ত দেশ সম্বন্ধে তাঁহারা গভীরভাবেই অজ্ঞ, ইহার কারণ ভাষার বিভিন্নতা, আরও কারণ যে, তাঁহারা উদাদান থাকিয়াই স্থা। তাঁহারা নিশ্চয়ই ভারতে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক অথবা আক্রমণশীল রাজনীতি পছল করেন না। তবে বিশ্বয়ের এই যে, এই দলের ক্রেকজন নেতা অক্যদেশে অন্তর্গ্রপ পদ্ধতি অবলম্বিত হইলে আপত্তি করেন না। দূর হইতে তাঁহারা উহার তারিক করেন এবং পাশ্চাত্য দেশের কতিপয় আধুনিক 'ভিক্টের'কে তাঁহারা মনে মনে পূজা করেন।

নাম দেখিয়া অনেক লান্ত ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে কিন্তু ভারতে আমাদের সম্মুথে প্রধান প্রশ্ন—এক নৃতন রাষ্ট্র আমাদের লক্ষ্য, না, কেবলগাত্র এক নৃতন শাদনপদ্ধতি আমারা কামনা করিতেছি? লিবারেলদের উত্তর অতি স্পষ্ট, তাঁহারা শেষোক্ত বাবস্থা ছাড়া আর কিছুই চাহেন না; এমন কি, ক্রম-অগ্রসরমূলক দূরবর্তী আদর্শরপেও নহে। 'ঔপনিবেশিক স্বায়ন্তশাদন' শন্ধটি তাঁহারা বারষার উচ্চারণ করেন, কিন্তু উহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য "কেন্দ্রীয় দায়িত্ব" এই রহস্তময় দাবার আকারে প্রকাশ পায়। ক্ষমতা, স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতৃতি শব্দ তাঁহাদের নিকট ভয়াবহ। আইনজীবার ভাষা ও ভঙ্গীর প্রতিই তাঁহাদের অত্যধিক অন্তর্বাগ, তাহাতে জনসাধারণ কোন প্রেরণা না পাইলেও ক্ষতি নাই। বিশ্বাস ও স্বাধীনতার জন্ম ব্যক্তি বা দল বিশ্লের সম্মুখীন হইয়াছে, জীবন পর্যান্ত বিপন্ন করিয়াছে, ইতিহাদে এমন দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু মড়ারেটগণ "কেন্দ্রীয় দায়িত্ব" অথবা অন্তর্কপ কোন আইন-দঙ্গত বাক্যের জন্ম ইচ্ছা করিয়া একদিনের সন্ধ বা এক রাত্রির স্থনিশ্রান ইব্রতি প্রস্তৃত আছেন কি না সন্দেহ।

অতএব তাঁহাদের উদেশ্যসিদ্ধির জন্ম তাঁহারা কোন 'প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক' অথবা আক্রমণমূলক কার্যা করিবেন না। কিন্তু বাহা তাঁহারা করিবেন, তাহা মি: শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর ভাষায়,—"বৃদ্ধি, বিবেচনা, অভিজ্ঞতা, সংঘম, ধোসামোদ করিবার শক্তি, স্লিগ্ধপ্রভাব এবং প্রকৃত যোগাতা" প্রদর্শন। তাঁহাদের ভরসা যে, আমরা সন্থাবহার ও ভাল কাজ দেগাইয়া পরিণামে আমাদের শাসকগণকে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিতে রাজী করাইতে পারিব। এ কথার অর্থ এই দাড়ায় যে, আমাদের আক্রমণমূলক কাজকর্মে তাঁহারা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আছেন অথবা আমাদের যোগাতায় তাঁহারা সন্দেহ করেন; কিম্বা উভয় কারণেই তাঁহাদের

## স্বাধীনতা ও স্বায়ন্তশাসন

মনোভাব আমাদের বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ত্তমান অবস্থার এই বিশ্লেষণ বালকোচিত সন্দেহ নাই। শাসকশ্রেণীর সহিত সহযোগিতা করিয়া ধাপে ধাপে ক্ষমতা লাভ করা সম্পর্কে অধ্যাপক আরু এইচ. টাউনী অতি সঙ্গত ও হৃদয়গ্রাহী যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি ব্রিটিশ শ্রমিকদলকে লক্ষ্য করিয়া লিখিলেও ভারতের পক্ষেই উহা সমধিক প্রযোজ্য, কেন না, ইংলতে অস্ততঃপক্ষেগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বহিয়াছে এবং মতবাদের দিক দিয়া অধিকাংশের মতের মর্যাদা আছে, ইহাও স্বীকৃত হয়। অধ্যাপক টাউনী লিখিতেছেন,—

"পেরাজের থোসা একটি একটি করিয়া ছাড়াইয়া থাওয়া যায় ; কিন্তু জীবন্ধ বাঘের এক একটি থাবা ধরিয়া ছাল ছাড়ান যায় না, কেন না, জীবন্ত জীবনেহ ছিয়ভিয় করা তাহার পেশা এবং তুমি ছাল ছাড়াইবার পূর্বের সে-ই তোমাকে কতবিক্ষত করিবে……

"যদি কোন দেশের বিশেষ স্থবিধাভোগী সম্প্রদায় সরল ও বোকা থাকে, তবে সে দেশ ইংলণ্ড নহে। কৌশল ও অমায়িকতার সহিত শ্রমিকদলের স্বার্থের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া ঐণ্ডলি যে তাঁহাদের স্বার্থেরও অন্তর্কুল, ইহা বুঝাইয়া ঠকাইবার আশা নিফল; যেমন যাহার হাতে সম্পত্তির পাকা দলিল আছে, সেই ঝান্থ এটনীকে ধাপ্পা দিয়া সম্পত্তি হস্তগত করা অসম্ভব। বিটিশ ধনিসমাজ বিনয়ী, চতুর, শক্তিমান, আত্মবিশ্বাসী এবং চাপে পড়িলে তাঁহারা হিতাহিত জ্ঞানশূল্য হন। তাঁহারা ভাল করিয়াই জানেন যে, তাঁহাদের কটির কোন্দিকে মাথন এবং এই মাথন সরবরাহে টান না পড়ে, সেদিকে তাঁহারা প্রত্যেক্টি পয়সা রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক আক্রমণে নিয়োজিত করিবেন—লর্ডসভা, রাজমুক্ট, সংবাদপত্র, সৈল্যদলে অসম্ভোগ, অর্থ নৈতিক সম্কট, আন্তর্জাতিক জটিলতা, এমন কি ১৯০১ সালে সংবাদপত্রে পাউণ্ডের উপর আক্রমণ্ডানে যাহা দেখা গিয়াছে, সেই ভাবে ফরাসী-বিজ্ঞাহের সমন্ন পলায়িত রাজতন্ত্রীদের তাায় তাঁহারাও পকেট বাঁচাইবার জন্ম স্বদেশের ক্ষতি করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিবেন না।"

ব্রিটিশ শ্রমিকদল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। ইহার পশ্চাতে লক্ষ্ণ কর্ম 
চাদাদানকারী সদস্য-সমন্থিত ট্রেড্-ইউনিয়ন বা শ্রমিক-সজ্যগুলি রহিয়াছে;
ইহাদের সমবায়-সমিতি গুলিও বহল পরিমাণে উন্নত, উচ্চতর বুত্তিজীবি-সম্প্রদায়ের
মধ্যেও ইহাদের অনেক সদস্য ও সহাস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি রহিয়াছেন। প্রাপ্তবয়ন্তের
ভোটাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত গণতান্ত্রিক পার্লামেন্ট ীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিটেনে
মাছে এবং ব্যক্তিশ্বাধীনতারও প্রাচীন পরম্পরাগত ধারণা বিদ্যমান। কিন্তু
এ সকল সত্বেও মি: টাউনীর মতে শ্রমিকদল মধুর হাসিয়া অন্নয় করিয়া প্রকৃত্ত

ক্ষমতা অর্জন করিতে পারিবেন না। আধুনিক কতকগুলি ঘটনায় এই কথার সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। মিঃ টাউনীর মতে, যদি বুটিশ প্রমিকদল কম্বন্দ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠিও হন, তাহা হইলেও, বিশেব স্থবিগাভোগী প্রেণীগুলির বিক্ষতা অতিক্রম করিয়া কোন আমৃল পরিবর্ত্তনম্পক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিছে পারিবেন না; কেন না, তাহারাই রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থ নৈতিক, রাজস্ব সম্পর্কিত এবং সামরিক হুর্গগুলি অধিকার করিয়া আছে। ভারতের অবস্থা যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ইহা উল্লেখ করাই বাহুলা। এখানে কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নাই, তাহার পারম্পর্যাও নাই। তাহার পরিবর্ধে আমাদের আছে—স্থপ্রতিষ্ঠিত অর্ডিগ্রান্দ, ডিক্টেরী শাসন, ব্যক্তিগত বক্তৃতা, লেখা, সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সক্ষোচ ও দমন। লিবারেলদের পশ্চাতে কোন শক্তিশালী সক্ষ নাই। হাসিম্থ ছাড়া তাঁহাদের অন্ত কোন সম্বল নাই।

লিবাবেলগণ "নিয়মতন্ত্র-বিরোধী" এবং "বে-আইনী" কার্যাপদ্ধতির তীব্র নিন্দা করিয়া থাকেন। যে সকল দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি আছে, দেখানে "নিয়মতান্ত্রিক" শন্তি এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইহা ধারা আইন প্রণয়নবাবস্থা নিয়ন্ত্রণ হয়, ইহা বাক্তিস্বাধীনতা রক্ষা করে, ইহা শাসকগণকে সংঘত রাথে, রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক কাঠামোর পরিবর্ত্তন সাধনের অন্তর্কুল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ইহাতে থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে এরপ কোন নিয়মতন্ত্র নাই এবং ঐ শন্ধ ছারা এখানে পূর্ব্বক্থিত কোন ব্যবস্থা বৃঝায় না।\* ঐ শন্ধতি এনেশে ব্যবহার করার কলে যে ধারণার স্বষ্টি হয়, বর্ত্তমান ভারতের কোগাও তাহার স্থান নাই। 'নিয়মতান্ত্রিক' এই শন্ধতি এদেশে প্রায়ই শাসক-শ্রেণার অল্পবিস্তর স্বেড্টারস্কৃত্রত কার্যায়ে সমর্থনের জন্ম ব্যবহার করা অনেক ভাল যদিও উহার অর্থও অনিন্দিষ্ট ও অম্পষ্ট; কেন না, দিনে দিনে উহারও অনেক পরিবর্ত্তন হয়।

ন্তন অভিলাক ও নৃতন আইন নৃতন নৃতন অপরাধ কৃষ্টি করে। কোন সভায় উপস্থিত হওয়া অপরাধ হইতে পারে; এমনি ভাবে বাইনাইকেল চড়া, কোন বিশেষপ্রকার পোষাক পরা, কুর্যান্তের সময় গৃহে না থাকা, প্রভাৱ পুলিশে

<sup>\*</sup> বিধ্যাত লিবারেল নেতা এবং 'লীডার' পত্রের সম্পাদক মি: সি, ওয়াই, চিন্তামণি যুক্ত-প্রদেশের আইনসভায় পার্লামেন্টারী জ্রেন্ট কমিটির রিপোর্ট সমালোচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, ভারতে কোন প্রকার নিয়মভাস্ত্রিক গভর্গমেন্ট নাই, "বর্জমানের নিয়মভন্তরীন গভর্গমেন্টও বরং ভাল, ভবিন্ততের গভর্গমেন্ট অধিকতর নিয়মভন্তরীন এবং অধিকতর প্রতিক্রিমান্টাল ও প্রশ্নতিবিরোধী হইবে।"

# স্বাধীনতা ও স্বায়ন্ত্রশাসন

হাজিরা না দেওয়া, এই শ্রেণীর বহুতর কান্ধ আন্ধ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে অপরাধ বলিয়া গণা। কোন বিশেষ কান্ধ দেশের এক অঞ্চলে হয়ত অপরাধ, অন্থত্ত নহে। এবং এই শ্রেণীর আইন যথন জনমতের নিকট দায়িত্বহীন শাসকগণ যে কোন মৃহুর্ত্তে খুসীমত রচনা করিতে পারেন, তথন "আইনসন্ধত" এই শন্ষটির অর্থ শাসকমগুলীর ইচ্ছা ছাড়া অধিক কিছু নহে। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, এই ইচ্ছা মানিতে হইবে, অমান্থ করিলে যে ফল হইবে তাহা প্রীতিপ্রদ নহে। যদি কেহ বলে যে, সে সর্বনাই ইহা মান্থ করিবে, তাহার অর্থ ডিক্টেটরী অথবা দায়্বিত্বহীন প্রভূষের নিকট হীন বশ্বতা স্বীকার, নিজের বিবেক বর্জ্জন এবং তাহার কার্যাপ্রশালী দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জন চিরদিন অসম্ভবই থাকিবে।

নিয়মতান্ত্রিক যে ব্যবস্থা বর্ত্তমানে হাতে আছে, তাহা দিয়াই সাধানে উপায়ে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভবপর কি না, ইহা লইয়াই আজকাল প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই আলোচনা চলিতেছে। অনেকের মতে ইহা সম্ভবপর নহে, কিছু অসাধারণ বা বৈপ্লবিক উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতে আমাদের উদ্দেশ্যের দিক দিয়া এই যুক্তিতর্কের নির্দারণ একান্তই মূলাহীন, কেন না আমাদের প্রার্থিত পরিবর্ত্তন সাধনের উপযোগী কোন নিয়মতন্ত্রই আমাদের নাই। যদি হোয়াইট পেপার বা অন্তর্জপ কোন শাসন-ব্যবস্থা আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে নানাদিকে নিয়মতান্ত্রিক উন্নতির পথ একেবারেই ক্লন্ধ হইয়া যাইবে। বিদ্রোহ বা বে-আইনা কার্যা ছাড়া অন্ত কোন পথই থাকিবে না। তাহা হইলে লোকে কি করিবে? সমস্ত পরিবর্ত্তনের আশা ছাড়েয়া দিয়া নিয়তির নিকট আয়ান্মর্থণ করিবে।

বর্ত্তমানে ভারতের অবস্থা অধিকতর অস্বাভাবিক। সর্ব্বপ্রকার জনসাধারণের সমিলিত কার্য্য শাসকমণ্ডলী বন্ধ করিতে পারেন, করিয়াও থাকেন। যে কোন কাজ তাঁহাদের মতে বিপজ্জনক হইলেই তাহা বন্ধ কর হয়। এইভাবে সমস্ত প্রকার কার্য্যকরা প্রচেষ্টার পথই কন্ধ করা যাইতে পারে এবং গত তিন বংসর তাহা করা হইয়াছে। ইহার নিকট বশুতা স্বীকার করার অর্থ সর্ব্বপ্রকার সম্মিলিত কার্য্য একেবারে পরিত্যাগ করা। কিন্তু এরূপ অবস্থা স্বীকার করিয়া লগুরা অসম্বর্ধ।

কেহ বলিতে পারে না যে, সে তিলমাত্র ব্যতিক্রম না করিষা সর্বনাই আইনসঙ্গত কার্য্য করিবে। এমন কি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও অনেকে বিবেকের নির্দেশে ভিন্নরূপ আচরণ করিতে বাধ্য হন। স্বেচ্ছাচারমূলক অথবা থামথেয়ালীর সুসহিত যে সকল দেশ শাসিত হয়, সেথানে সচরাচরই এই শ্রেণীর ঘটনা ঘটিতে বাধ্য; কেন না, এরূপ রাষ্ট্রের আইনের কোন নৈতিক যৌজিকতা নাই।

লিবাবেলগণ বলেন, "প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ডিক্টেটরীর অত্নক্ল, গণতদ্বের নহে, যাহারা গণতদ্বের জয় কামনা করে তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ ছাড়িতে হইবে।" ইহা চিন্তার আবিলতা ও শিথিল লেখনীর পরিচায়ক। সময় সময় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষমূলক কার্য্য, যেমন—শ্রমিক ধর্মঘট—সম্পূর্ণ বৈধ। কিন্তু সম্ভবতঃ এখানে রাজনৈতিক কার্য্যের কথা বলা হইয়াছে। আজ আর্মাণীতে হিটলারের অধীনে কোন্ প্রকার কার্য্য করা সম্ভব ? হয় হীনভাবে বশ্যতা স্বীকার, নয়, বে-আইনী বা বৈপ্লবিক কার্য্য। সেথানে কিভাবে গণতদ্বের সেবা করা যাইতে পারে?

ভারতীয় লিবারেলরা প্রায়ই গণতম্বের উল্লেখ করেন কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও উহার নিকট যাইবার অভিপ্রায় নাই। অক্তম প্রধান লিবাবেল নেতা শুর পি. এম. শিবস্বামী আয়ার ১৯৩৪ সালের মে মামে বলিয়াছেন. "গণ-পরিষদ আহ্বানের পক্ষে ওকালতী করিতে গিয়া কংগ্রেস জনতার বুদ্দি বিবেচনার উপর অভিযাত্রায় বিশ্বাস দেখাইয়াছেন এবং ইহার দ্বারা বিভিন্ন গোলটেবিল বৈঠকে যে সকল ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের যোগাতা ও আন্তরিকতার উপর স্থবিচার করা হয় নাই। গণ-পরিষদ যে ইহার চেয়ে উৎক্লপ্ততর কিছু করিতে পারিবে, তাহাতে আমার বিস্তর সন্দেহ আছে।" কাজেই দেখা যাইতেছে, স্তার শিবস্বামী গণতম্ব বলিতে ঘাহা ব্রেন, তাহা 'জনতা' হইতে পথক এবং উহা বুটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ম্ক মনোনীত 'বিশ্বস্থ এবং যোগা' ব্যক্তিদের সহিত বেশ খাপ থাঞ। তিনি হোমাইট পেপারকে ছুই হাতে বরণ করিয়াছেন, যদিও উহাতে তিনি 'সম্পূর্ণ সম্ভপ্ত' হইতে পারেন নাই তথাপি 'তিনি মনে করেন যে, সরাসরি ভাবে ইহার প্রতিবাদ করা দেশের পক্ষে স্ববিবেচনার কার্য্য হইবে না।' বুটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং পি. এম. শিবস্বামী আয়ারের মধ্যে অতি প্রগতি সহযোগীতা না হইবার কোন কারণ থ জিয়া পাওয়া যায় না।

কংগ্রেস নিরুপদ্র প্রতিবোধ প্রত্যাহার করায় লিবারেলগণ স্বভাবতাই আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই 'নির্কোধ ও অন্যৌক্তিক' আন্দোলন ইইনে দূরে সরিয়া গাকিয়া তাঁহারা যে স্থবিবেচনা দেপাইয়াছেন, সে জল্ম তাঁহারা বাহান্তরী লাইবেন, ইহাতে বিশ্বরের কিছুই নাই। তাঁহারা আমাদিগকে বলিতে লাগিলেন, 'আমরা কি ইহা পূর্বেই বলি নাই ?' ইহা এক সমৃত যুক্তি! দেহেতু আমরা উঠিয়া দাঁড়াইয়াছি এবং প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছি, অবশেষে ধরাশায়ী হইয়াছি, অতথ্য তাহা হইতে এই নৈতিক সিদ্ধান্ত প্রমাণিত হইল যে, উঠিয়া দাঁড়ান অত্যন্ত মন্দ। বুকে হাঁটাই সর্বেশপ্রেই এবং সর্বাধিক নিরাপন। ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল রেগায় থাকিলে ধাঞ্কা দিয়া ধরাশায়ী করা একান্তই অসম্ভব বাপোর।

# প্রাচীন ও নবীন ভারত

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যে পর-শাসনের প্রতি রুষ্ট হইবে ইহা অনিবার্য্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু তথাপি উনবিংশ শতান্ধীর শেষভাগে জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতদারে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে ব্রিটিশ মতবাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা অত্যস্ত কৌতুকের বিষয়। এই মতবাদের উপর তাঁহারা নিজেদের যুক্তিজাল রচনা করিতেন এবং কেবলমাত্র কতকগুলি বাহ্ন লক্ষণের সমালোচনা করিবার সাহস দেখাইতেন। স্থল এবং কলেজে ইতিহাস, অর্থনীতি ও অক্যান্ত বিষয়ে যাহা শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহা সমস্তই বুটিশ সাম্রাজ্যনীতির মতবাদের দিক হইতে রচিত এবং উহাতে আমাদের অতীত ও বর্ত্তমানের বছতর দোষ ক্রটি উচ্ছল বর্ণে চিত্রিত করা হইয়াছে এবং বৃটিশের গুণাবলী ও উচ্চ আদর্শের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। এই বিষ্কৃত বিবরণ আমরা কতকাংশে গ্রহণ করিয়াছি এবং এমন কি, যখন আমরা ইহাকে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছি তথ্যও অলক্ষ্যভাবে আমুরা ইহা দারা প্রভাবাদ্বিত হইয়াছি। প্রথমভাগে বৃদ্ধির দিক হইতে ইহার হাত হইতে নিচ্চতির উপায় ছিল না; কেন না, অভ্য প্রকার ঘটনা ও যুক্তিজাল আমরা জানিতাম না। কাজেই আমরা এক প্রকার ধর্মগত জাতীয়তাবাদের মধ্যে সান্তনা খুঁজিয়াছি এবং ভাবিয়াছি, অন্ততঃ ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে আমরা জগতে কোনও জাতি অপেক্ষা কম নহি। আমাদের চুর্ভাগ্য ও অধঃপতনের মধ্যেও আমরা নিজেদের এই বলিয়া সান্তনা দিয়াছি যে, যদিও পাশ্চাতোর বাহ্য চাকচিকা, ঐশ্বর্য আমাদের নাই, তথাপি আমাদের যে চিস্তাদম্পদ আছে, তাহা বহু গুণে মূল্যবান ও তুর্লভ বিবেকানন্দ, আমাদের প্রাচীন দর্শনশাম্মে অমুরাগী পণ্ডিতগণ এবং আরও কেহ কেহ আমাদের মধ্যে স্মান্মগ্রাদাজ্ঞান অনেকাংশে জাগ্রত করিয়াছেন এবং অতীতকাল সম্পর্কে আমানের প্রস্থপ্ত গৌরববোধকে পুনরুজীবিত করিয়াছেন।

ক্রমণ: আমরা সন্দেহ করিতে লাগিলাম, আমাদের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা সম্পর্কে বৃটিশ বিবরণগুলি সমালোচকের দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তথনও আমাদের চিন্তা ও কার্যাপ্রণালী বৃটিশ মতবাদের অভিজ্ঞতার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। যদি কোন জিনিষ মন্দ হয়, তাহাকে বলা হইত 'অ-ব্রিটিশ'; মুষ্দি ভারতে কোন ইংরাজ গুর্ঝাবহার করিত, তাহা হইলে সে দোষ তাহার ব্যক্তিগত, কোন ব্যবস্থা তাহার জন্ম লায়ী নহে। কিন্তু গ্রন্থকারদিগের মভারেটীয়

দৃষ্টিভঙ্গী সন্থেও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনামূলক যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহা বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করিয়াছে এবং আমাদের জাতীয়তাবাদের জন্ম রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ভিত্তি রচনা করিয়াছে। এইজাবে দাদাভাই নৌরজীর 'Poverty and Un-British Rule in India', রমেশ দত্ত, উইলিয়ম ভিগবি এবং অন্যায় ব্যক্তির রচিত গ্রন্থ আমাদের জাতীয় চিন্তাধারা পরিপৃষ্টির পথে বৈপ্লবিক প্রেরণা যোগাইয়াছে। অধিকতর অন্থস্কান ও গবেষণার ফলে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাদের বহু স্পৃর অতীতকালের কীর্ত্তি-সমূজ্জল স্বসভ্য যুগ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং আমরা অত্যন্ত তৃত্তির সহিত তাহা পাঠ করিয়াছি। আমরা আরও দেখিলাম যে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের যে বিবরণ তাহাদের ইতিহাদ-পুত্তকে লিখিয়া তাহারা আমাদিগকে বিশ্বাস করাইয়াছেন, তাহা প্রকৃত ঘটনা হইতে পৃথক।

ব্রিটিশ- রচিত ইতিহাস, অর্থনীতি ও ভারতের শাসনবাবস্থায় সিদ্ধান্তগুলির বিরুদ্ধে আমাদের বিরোধিতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল কিন্তু তথাপি আমরা তাঁহাদের মতবাদের গলীর মধ্যে থাকিয়াই কাছ করিতে লাগিলাম। শতাব্দীর শেষভাগে সমগ্রভাবে ভারতীয় জাঙীয়তাবাদের অবস্থা ইহাই ছিল। এখনও লিবারেল দল ও অক্যান্ত ক্ষম্র শ্রেণীগুলি, এমন কি কতিপর মভারেট কংগ্রেদপন্থী ও প্রায় দেই অবস্থাতেই আছেন, যদিও মাঝে মাঝে ভারাবেগে তাঁহারা অগ্রদর হন, তথাপি জ্ঞান ও বৃদ্ধির দিক দিয়া তাঁহারা উনবিংশ শতাদীতেই বাদ করেন। এই কারণেই লিবারেলগণ ভারতীয় স্বাধীনতার কথা ধারণায় আনিতে পারেন না কেন না, এই ছুই পুথক মনোভাবের মধ্যে মূলগত পার্থকা রহিয়া গিয়াছে। তাহারা কল্লনা করেন, দাপে থাপে তাঁহারা বড় বড় সরকারী উচ্চপদ পাইবেন এবং মোটা মোটা গুরুত্বপূর্ণ কাইল লইয়া নাডাচাডা করিবেন। গভর্ণমেন্টের শাসন্তম্ভ পূর্বের মতই মন্থণভাবে চলিতে থাকিবে, কেবল তাঁহারা থাকিবেন ধুর্বন্ধর এবং বহুদুরে পশ্চাতে থাকিবে ব্রিটিশ দৈক্তদুল ; কিন্তু তাহার। বড় বেশী হস্তক্ষেপ করিবে না, কেবল প্রয়োজনের সময় আসিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিবে। সামাজের মধ্যে স্বায়ত্তশাসন লাভের ইহাই তাঁহাদের ধারণা। এই বালকোচিত আশা কোন দিনই পুরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন না বুটিশের আত্রয়-প্রার্থনার মূল্যই হইল ভারতের পরাধীনতা। এমন কি, যদি ইহা এক মহান দেশের আত্মর্য্যাদার অপহ্বজনক নাও হয়, তথাপি আমরা তুই কুল বজায় বাথিতে পারিব না। স্থার ফ্রেডরিক হোয়াইট (ভারতীয় স্থাতীণভাবানের পক্ষপাতা নহেন) সভ প্রকাশিত একথানি পুন্তকে লিথিয়াছেন, 'তাহারা ( ভারতীয়গণ ) এখনও বিখাদ করে যে, ইংলও বিপদের সময় তাহাদিগকে রক্ষা করিবে এবং যতদিন পর্যান্ত তাহারা এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিবে, ততদিন

# প্রাচীন ও নবীন ভারত

তাহারা তাহাদের নিজম্ব স্বায়ন্তশাসনের আদর্শের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না।" তিনি ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের সভাপতি থাকাকালীন যে শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন, সেই সকল লিবারেল, প্রগতিবিরোধী এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী শ্রেণীর ভারতীয়ের মনোভাবই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসের এরূপ বিশ্বাস নাই এবং অক্যান্ত অগ্রগামী দলও এরূপ বিশ্বাস করেন না। যাহা হউক, তাঁহারা স্থার ক্রেডরিকের সহিত এবিষয়ে একমত হইবেন। ঐ লাস্ত ধারণা থাকা পর্যন্ত স্বাধীনতা আসিতে পারে না এবং যদি ভারতের ভাগ্যে কোনও বিপদ থাকে, তবে তাহাকে একাকী সে বিপদের সম্মুখীন হইতে দেওয়া উচিত। ভারতের ব্রিটিশ সামরিক নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে উঠাইয়া লওয়ার পর ভারতের স্বাধীনতার আরম্ভ হইবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় যে বুটিশ মতবাদের মধ্যে আত্মহারা হইয়াছিলেন, তাহাতে বিশায়ের কিছু নাই। কিন্তু ইহাই বিশায়ের যে এই বিংশ শতাব্দীর পরিবর্ত্তন ও যুগান্তকারী ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও বহুলোক এই ভ্রাস্ত ধারণা লইয়াই বৃদিয়া আছেন। উনবিংশ শতান্দীতে বুটিশ শাসকশ্রেণীগুলি জগতের দেরা অভিজাত ছিলেন, ঐশ্বয়, সাফল্য, শক্তির কৌলিক গৌরব তাঁহাদের ছিল। এই বংশপরম্পরাগত কীর্ত্তি এবং তাহার শিক্ষা হইতে তাঁহারা যেমন বহু গুণের অধিকারী হইয়াছিলেন তমনি অভিজাভস্থলভ অনেক দোষও তাঁহাদের মধ্যে ছিল। গত পৌণে ছই শতাব্দী ধরিয়া আমরা এই আভিজাতোর গুণগরিমা বিকাশের রুসদ জোগাইয়াছি এবং তাহাতে আত্মতপ্তি লাভ করিয়াছি। অতীতে অক্যান্ত সম্প্রদায় বা জাতি যাহা করিয়াছেন, ঠিক সেইরপেই ইংরাজরাও ভাবিতে অভ্যন্ত হইয়াছেন যে, তাঁহারা ঈশ্বর কর্ত্তক নিদিষ্ট এবং তাঁহাদের সাম্রাজ্য মর্ক্তোর স্বর্গরাজ্য। যদি তাঁহাদের এই বিশেষ মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, कांशामित (अर्थका मध्यक अर्थ ना फेर्फ, काश हरेला कांशाता मर्खामारे मयान अ অতি অমায়িক। অবশ্য নিজেদের অনিষ্ট না হইলে স্কুগ্রহ করিতে তাঁহাদের আপত্তি নাই। কিন্তু তাঁহাদের বিক্লমতা করার অর্থই হইতেডে এখরিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধতা করা। সে ক্ষেত্রে তাহা দমন করিতেই হইবে।

ব্রিটিশ মনস্তত্ত্বের এই দিকট। ম: আঁদ্রে সিগফ্রিদ অতি স্থন্দররূপে তাঁহার "ল। ক্রিজ ব্রিতানিক রো ভাঁতিয়েন সিয়েকল" নামক পৃস্তকে বর্ণনা ক্রিয়াছেন।

"শক্তি ও ঐপ্ধেয়র সমবায়ে বংশাহ্যক্রমিক অভ্যাসবশতঃ তাহার জীবন্যাত্রার ভঙ্গীর মধ্যে এমন এক আভিন্ধাত্যের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে যে, সে মনে করে, তাহার জন্মপ্রাপ্ত অধিকার বিধাতৃনিন্দিষ্ট। যথনই বুটিশের শ্রেষ্ঠহাভিনানে কেই সন্দেহ প্রকাশ করে, তথন ঐ ভাব অধিকতর উগ্র ইইয়া উঠে। শতান্দীর

শেষভাগে নবীন ব্রিটনগণ একরূপ অজ্ঞাতসারেই মনে করিতেন বে, এই সাফল্য তাহাদের নায্য প্রাপ্য।

"এই ধারণার ভিত্তিতে বস্তু ও ঘটনার বিচারে অভ্যস্ত ব্রিটিশ বাবহারগুলি দেখিলে, উহা অতি লঘু ও সন্ধীণ দীমার মধ্যে ব্রিটিশ মনস্তত্বের উপর কি প্রতিক্রিয়া দক্ষার করে, তাহা স্পষ্ট ব্রা যায়। যে কেহ দেখিলেই স্পষ্ট ব্রিতে পারিবে যে, ইংলগু তাহার বর্ত্তমান সকটগুলির কারণ নানা বাহ্য ব্যাপারের উপর আরোপ করিতে চাহে। সে সর্ব্বদাই অপরের দোষ দেখে এবং মনে করে ঐ অপর যদি আত্মসংশোধন করে, তাহা হইলেই ব্রিটিশ তাহার পুরাতন ঐখ্যা ফিরিয়া পায়। নিজের কোন সংস্কার বা পরিবর্ত্তন না করিয়া ব্রিটিশগণ সর্ব্বদাই পরের সংশোধন ও সংস্কার করিতে ব্যগ্র থাকে।"

যদি অবশিষ্ট জগতের প্রতি ইহাই ব্রিটিশ মনোভাব হয়, তাহা হইলে ভারতবর্ষেই তাহা সর্বাধিক প্রতাক। ভারতীয় সমস্তা সম্পর্কে ব্রিটশ মনোভাব যদিও অত্যন্ত বিব্যক্তিকর তথাপি উহা কৌতৃহলোদীপক। নিজেদের অভ্যন্ততা এবং অতি গুরুনায়িত্ব যোগ্যতার সহিত বহন করা সম্পর্কে অবিচলিত আন্তা, তাঁহাদের জাতীয় ভাগা এবং নিজ্য নমুনার স্মাল্মীতির উপর বিধাস, এই সতা বিশ্বাদের বিরুদ্ধে সন্দেহাতুর অবিশ্বাসী ও পাপীদিগের প্রতি মুণা ও জোদ, এই মনোভাব ধর্মান্তবাগের মতই গোঁডোমিতে পরিপূর্ণ। প্রাচীনকালে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধবাদী পায়ওদের উদ্ধার ও দলনের জন্য যে দল গঠিত হুইয়াছিল, সেই "ইন্কুইজিউরদের" মৃত্ই, আমাদের মতামত অগ্রাহ্য করিলাও ভাহার। আমাদিগকে উদ্ধার করিতে বাগ্র। ঘটনাচক্রে এই ধর্মের বাবধায়ে তাঁহাদের বেশ লাভ হয়। তাঁহার। দেই প্রাচীন প্রবচনের সভাভা প্রমাণ কবিয়া দেখাইতেছেন যে, "দাধুতাই দৰ্মশ্ৰেষ্ঠ নীতি।" ভারতকে সামাজ্যিক পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে বাধা করা এবং বাছা বাছা ভারতীয়দিগকে বিটিশছাঁচে গভিয়া তোলা আর ভারতের উন্নতি একই কথা। ব্রিটিশ আদর্শ ও উদ্দেশ আমরা যত বেশী গ্রহণ করিব, আমরা তত্তই "স্বায়ন্ত্রশাসনের" যোগ্য তইব : বদি আমরা কার্যাতঃ প্রমাণ করি এবং প্রতিশ্রতি দেই যে, ব্রিটশ অভিপ্রায় অনুসারেই আমরা সাধীন্তার বাবহার করিব, তাহা হইলে অবিলয়ে উহা পাইতে কিছমাত্র বিলম্ব ইইবে না।

ভারতে ব্রিটিশ-শাসনের অভীত ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার আশক: ২০, ইংরাজ ও ভারতবাদীর মধ্যে মতানৈকা দৃষ্ট হইবে। সম্ভবতঃ ইহা অভিবিক। কিছু বর্গন ভারত-সচিবগণ ও অক্যান্ত উদ্ধেদন্ত ব্রিটিশ কর্মচারী ভারতের বর্গনান ও অতীতের সম্পর্কে কল্লনাপ্রস্ত চিত্র অছিত করেন অথবা কোন বিবৃতি দেন যাহা প্রকৃত ঘটনার সহিত সম্পর্কহীন তথন উহা অত্যন্ত মর্মান্তিক হইলা উঠে।

# প্রাচীন ও নবীন ভারত

মৃষ্টিমেয় বিশেষজ্ঞ ও কতিপয় ব্যক্তি ব্যতীত ভারতবর্ধ সম্পর্কে ইংরাজদের অজ্ঞতা অতিশয় গভীর। ঘটনাই যথন ইহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া যায়, তথন ভারতের মর্মনিহিত সত্য ইহাদের আয়তের কত বেশী বাহিরে! তাঁহারা ভারতের বাছ্দের অধিকার কবিয়াছেন কিন্তু ইহা হিংসামূলক বাহুবলের অধিকার। তাঁহারা ভারতবর্ধকে জানেন না, জানিবার চেষ্টাও করেন না। তাঁহারা কথনও ভারতের চক্ষ্ব প্রতি চাহিয়া দেখেন নাই। কেন না, তাঁহাদের দৃষ্টি বিষয়ান্তরে নিবন্ধ এবং লক্ষা ও অপমানে ভারতের দৃষ্টি অবনত। শতান্দীচয়ের সংশ্রবের পরেও তাহারা পরম্পরের নিক্ট অপরিচিত এবং পরস্পরের প্রতি অপ্রীতিসম্পন্ন।

দারিদ্রা ও অধঃপতন সত্ত্বেও এখনও ভারতের গর্ব্ব ও গৌরবের অনেক কিছুই আছে। প্রাচীন পারম্পর্যা ও বর্ত্তমানের ত্ব:খ-ভারপীড়িত ভারতের চক্ষতে ক্লান্তির ছায়া, তথাপি "তাহার অন্তরের সৌন্দর্য্য বাহ্য দেহে বিকশিত; কত আশ্র্যা চিন্তা, কত অপরূপ অমুধ্যান, কত মধুর আবেগ তাহার প্রাণের পরতে পরতে রহিয়াছে।" তাহার বিচর্ণিত দেহের ভিতরে ও বাহিরে এখনও যে কেহ আত্মার মহিমা চকিতে দেখিতে পায়। কত যুগ ধরিয়া ইতিহাস-পথে ভ্রমণ করিতে করিতে দে কত জ্ঞান অর্জন করিয়াছে, কত অপরিচিত অতিথি আসিয়া তাহার বৃহৎ পরিবারে মিলিয়া গিয়াছে, কত উত্থান, কত পতন, প্রচণ্ড বেদনা, গভীর অসমান, কত আশ্র্যা দৃশ্য সে প্র্যায়ক্রমে দেখিয়াছে। কিন্তু এই দার্ঘ ভ্রমণেও সে তাহার চিরস্মরণীয় সংস্কৃতিকে দৃচ্মুষ্টতে ধরিয়া রাথিয়াছে, তাহা হইতে শক্তি ও তেজ আহরণ করিয়াছে এবং সন্তান্ত দেশে তাহা বিতরণ করিয়াছে। উন্নতি অধংপতন—তু'য়েরই চরম দে দেখিয়াছে, তাহার তুংসাহসী চিম্বাজীবনও জগতের রহপ্য মীমাংশা করিবার জন্ম উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর লোকে গিয়াছে, আবার জঘন্তা নরকের অতলে ডবিবার তিক্ত অভিজ্ঞতাও তাহার আছে। কুসংস্কার ও অধঃপতনের কারণ স্বরূপ আচার ও প্রথাগুলি ক্রমশঃ জমিয়া উঠিয়া তাহাকে দুঢ়বলে চাপিয়া ধরিয়া অধঃপত নর দিকে লইয়া গিয়াছে সতা, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে তাহার প্রাচীন ঋষিগণ প্রদত্ত প্রেরণা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যায় নাই, যাহারা ইতিহাসের প্রথম প্রভাতে তাহাকে উপনিষদের বাণী শুনাইয়াছিলেন। তাঁহাদের তীক্ষ মন অধীর আবেগে তন্ন তন্ন করিয়া তথ্যান্ত্রদ্ধান করিয়াছে, কোনও যুক্তিহীন মতবাদ অথবা প্রাণহীন বাহ্য অন্তর্গানের পুন: পুন: আবর্তনের মধ্যে তাঁহারা নিশ্চিন্তে গা ঢালিয়া দেন নাই। তাঁহারা ইহলোকে ব্যক্তিগত স্থুথ অথবা প্রলোকে স্বর্গ কামনা করেন নাই। তাঁহারা চাহিয়াছেন আলোক, চাহিয়াছেন প্রজা।

, বুংদারণাক উপনিষদের সেই প্রার্থনা, 'আমাকে অসত্য হইতে সত্যে লইয়। যাত্র অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে অমুতে লইয়া যাও'।

আজিও লক্ষ লোক প্রত্যাহ যে বিখ্যাত গায়ত্রী মন্ত্র দ্বপ করিয়া থাকে, তাহাও জ্ঞান লাভের, সত্যাদৃষ্টি লাভের আকাজকা।

রাজনীতির দিক দিয়া ছিন্নভিন্ন হইলেও সে তাহার সর্বজ্ঞনীন পরস্পরাগত সম্পদ রক্ষা করিয়াছে এবং বাহতঃ বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও এক আশ্চর্য্য ঐক্য রক্ষা করিয়াছে।\* অন্যান্ত প্রাচীন ভূমির মতই তাহার মধ্যেও ভাল ও মন্দের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। ভাল আজ ল্কায়িত তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হয়। কিন্তু ধ্বংসের পচা গন্ধ সর্ব্বত্রই প্রকাশিত এবং তীর স্ব্যালোক নির্মমভাবে তাহার মনগুলি উদ্বাটিত করিতেছে।

ভারত ও ইতালীর মধ্যে অনেকটা ঐক্য বিগুমান। এই ছুই প্রাচীন দেশের স্থদীর্ঘকালের পরম্পরাগত সংস্কৃতি রহিয়াছে। তবে, ইতালী ভারতের তুলনায় অপেফারুত নবীন এবং ভারতবর্ধ তুলনায় বিশালতর দেশ। উভয় দেশই রাষ্ট্রক্ষেত্র বহুধা-বিভক্ত হইলেও ভারতের মত ইতালীর ঐক্যবোধ কথনও বিনষ্ট হয় নাই এবং তাহাদের সমস্ত বিভিন্নতার মধ্যেও এই ঐক্য স্থপরিস্ফুট ছিল। ইতালীর ঐক্য প্রধানতঃ রোমান ঐক্য, সেই মহান নগরী সমগ্র দেশের উপর আধিপত্য করিয়াছে এবং ইহাই ঐক্যের উৎপত্তিম্বল ও প্রতীক ছিল। ভারতবর্ষে এরপ কোন স্বতম্ব কেন্দ্র অথবা নগরীর আধিপত্য ছিল না। খদিও বারাণসীকে প্রাচ্যের 'চিরন্তন নগরী' বলা ঘাইতে পারে। ইহা কেবল ভারতবর্ষের নহে, সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়ারই। কিন্তু রোমের মত বারাণদা কথনও দামাজ্যলিপ্স্ হয় নাই অথবা পার্থিব সম্পনের কথা চিন্তা করে নাই। ভারতীয় সংস্কৃতি সমস্ত ভারতে এমন ভাবে ছডাইয়া পড়িয়াছিল যে দেশের কোন বিশেষ অংশকে ঐ সংস্কৃতির হৃৎপিও বলা যাইতে পারে না। ক্যাকুমারী হইতে हिमानरम्ब अभवनाथ ७ विद्यानाथ, दावका हहेर्ए भूबी भगाउ এकहे छावधावा প্রবাহিত—যদি কোন স্থানে ভাবধারাগুলির মধ্যে সম্মাত হইত, তাহা হইলে সে কোলাহল অনতিবিলয়ে দেশের অতি দূরবর্ত্তী অঞ্চলগুলিতেও গিয়া পৌছিত।

ইতালী যেমন সমস্ত পশ্চিম ইউরোপকে ধর্ম ও সংস্কৃতি দান করিয়াছে, ভারতবর্ধও পূর্ব্ব এশিয়ায় তাহাই করিয়াছে ৷ অবশ্য চীনদেশ ভারতের মৃতই

<sup>\* &</sup>quot;ভারতে বহু ব্বরোধিতার মধ্যে ও সমও বৈচিত্রের উপার এক মহতর এক) বিজ্ঞান—ঘাহা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। কেন না, ইহা রাষ্ট্রীয় ঐক্যরূপে কথনও সমগ্র পেশকে ঐতিহাসিক অভিবাজির দিক দিয়া এক করিতে পারে নাই। কিয় তথাপি ইহা অত্যও বাবে এবং অত্যত্ত শক্তিশালী। এমন কি, ভারতের মৃলিম জগং পর্যন্ত খাকার করিয়া পাকেন বে ইহার সংস্পর্শে আংসিয়া ভাহারাও গভারভাবে প্রভাবাহিত হইরাছেন।"—ভার জেডরিক হোয়াইট, 'প্রাচ্যও পাশ্চাত্যের ভবিয়ৎ'।

# প্রাচীন ও নবীন ভারত

প্রাচীন ও শ্রেদ্ধের। এমন কি, যথন ইতালী রাষ্ট্রক্ষেত্রে ভূমিলুঞ্চিত তথনও তাহারা দ্বীবন্ধারা ইউরোপের নাড়ীতে নাড়ীতে প্রবাহিত হইয়াছে।

মেটার্ণিক বলিয়াছেন যে, ইতালী একটি 'ভৌগোলিক অভিব্যক্তি' এবং অনেক পরবর্ত্তী মেটার্ণিক ভারতবর্ধ সম্পর্কেও এ বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন এবং আশ্চর্যা যে, এই উভয় দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যেও সৌসাদৃষ্ঠ বিগমান। অষ্টিয়ার সহিত ইংলওের তুলনাও কম কৌতৃহলপ্রদ নহে। উনবিংশ শতান্ধীর অষ্টিয়ার মতই বিংশ শতান্ধীর ইংলও গর্কিত উদ্ধত এবং প্রভূত্বপ্রবাদ কিন্তু যে শিকড় দিয়া সে শক্তি আহরণ করে, তাহা শুকাইয়া আসিতেছে এবং তাহার শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানগুলিতে ক্ষয়রোগ প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে উহা জীর্ণ করিতেছে।

কোন দেশের উপর দেবত্ব আরোপ করিবার প্রলোভন আনেকেই দমন করিতে পারেন না, আদিম চিন্তার এমনই প্রভাব। ভারতবর্ধ ভারতমাতা ইইয়াছেন—স্ক্রনী নারী, অতি প্রাচীনা, কিন্তু চিরবৌবনা; বিষণ্ধ দৃষ্টি, ক্লিষ্ট মৃথ, বিদেশী ও শক্রর দ্বারা নিষ্ঠর ব্যবহারে বিপন্না ইইয়া সন্তানগণকে রক্ষা করিবার জন্ম আহ্বান করিতেছেন। এই শ্রেণীর চিত্র শত সহস্র জনরে ভারাবেগ জাগ্রত করে এবং তাহাদিগকে আত্মতাগ ও কার্যা করিতে প্রেরণা দেব। কিন্তু ভারতবর্ধ প্রধানতঃ ক্লম্ব ও শ্রমিকের দেশ, দেখিতে স্ক্রন্মর নহে; কেন না, দারিদ্রোর মধ্যে কোন সৌন্দর্যা নাই। আমাদের কল্লিত এই স্ক্রনী নারী কিন্তুলদেহ, বক্রমেন্ত্রক ও কার্যানা ও ক্রিক্ষেত্রের শ্রমিকদের প্রতিচ্ছবি ? অথবা ইহা সেই নৃষ্টিমেয় শ্রেণীর, যাহারা শ্রমণাতীত কাল হইতে জনসাধারণকে পদদলিত করিয়া শোষণ করিয়াছে, তাহাদের উপর নিষ্ঠ্র প্রথা নিয়ম চালাইয়াছে, এমন কি, বহু সংখ্যককে একেবারে অম্পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে ? আমরা কল্পনার মৃত্তি গড়িয়া সত্যকে আরুত করিতে চাই, বান্তবকে এড়াইবার জন্ম স্বপ্রবাছে বিচরণ করি।

বিভিন্ন শ্রেণীগত পার্থক্য এবং তাহাদের পরম্পরের বিভেদ সর্বেও ভারতব্যে সকলের মধ্যে এক সাধারণ ঐক্যন্তর রহিয়াছে, ইহার অফ্রন্ত প্রাণশক্তি, অধ্যবসায়, দৃঢ্তা ও সহিষ্ণৃতা দেখিলে আশ্রুমা হইতে হয়। এই শক্তি কিসের পূ
ইহা কেবল মাত্র নিজিয় শক্তির তামসিক জড়বের ভার অথবা ঐতিহ্য নহে। অবশ্য ম্থাস্থানে ঐ গুলিও মহান। ইহার মধ্যে এক সংরক্ষণমূলক ক্রিয়াশীল নীতি রহিয়াছে। কেন না, ইহা অতি শক্তিশালী বাহিরের প্রভাবকে সাফলোর সহিত প্রতিরোধ করিয়াছে এবং ভিতর হইতে উছ্ত বিকল্প শক্তিকেও গ্রাস করিয়াছে। কিস্কু তথাপি এত শক্তি লইয়াও ইহা রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা করিছে পারে নাই অথবা রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে চেষ্টা করিছেত পারে নাই

#### জওহরলাল নেহক

এই বিষয়টিকে যথোচিত গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই, অত্যন্ত নির্বোদের মত ইহাকে অবজ্ঞ। করা হইয়াছে এবং আমরা ইহার ফলভোগ করিতেছি। ইতিহাসের মধ্য দিয়া প্রাচীন ভারতের আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, ইহা কথনও রাজনৈতিক অথবা সামরিক জয়কে গৌরব প্রদান করে নাই, ইহা অর্থ এবং অর্থ-উপাজ্জনকারী শ্রেণীগুলিকে ঘূণার চক্ষেই দেখিয়াছে। সম্মান ও শ্রেষ্ঠা একত্র থাকিতে পারে না। অন্ততঃ মতবাদের দিক হইতেও যে ব্যক্তি যংসামান্ত অর্থ লইয়া সমাজের সেবা করিত, সম্মান তাহারই প্রাপ্য ছিল।

বহু ঝড়-ঝাপটার আঘাতে বিপর্যন্ত হইয়াও প্রাচীন সংস্কৃতি কোন মতে বাঁচিয়া আছে কিন্তু ইহার বাহিরের আকারই রহিয়াছে, ভিতরের বস্তু আর নাই। বর্ত্তনান ভারত এক অভিনব শক্তিমান প্রতিপক্ষ, ধনতন্ত্রী পাশ্চাত্যের বিকি-সভ্যতার সহিত নিঃশব্দে এবং জীবন-মরণ তুচ্ছ করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এই নৃতনের নিকট ইহার পরাজ্ম হইবে: কেন না, পাশ্চাত্যের হাতে বিজ্ঞান আছে এবং বিজ্ঞান লক্ষ লক্ষ ক্ষ্পিতকে অন্ন দিতে পারে। এই এই নৃশংস সভ্যতার প্রতিবেধকও পাশ্চাত্য মানিয়াছে, সমাজভল্পবাদেশ নীতি, সহযোগিতা এবং সকলের কল্যাণের জন্ম সমাজের সেবা। ইহা প্রাচীন রাহ্মণগণের আদর্শ হইতে বিশেষ বিভিন্ন নহে। ইহার উদ্দেশ্ম সকল শ্রেণী ও সম্প্রনায়কে ব্রাহ্মণ করিয়া তোলা (অবশ্ম, পর্শের দিক দিয়া নহে) এবং সর্কবিধ শ্রেণীভেদ বিল্প্ত করা; এমনও হইতেও পারে, যথন ভারত তাহার জরাজীর্ণ প্রাচীন বসন ত্যাগ করিয়া ন্ববন্ধ গ্রহণ করিবে, তথন উহা সে এমন ভাবে নির্মাণ করিয়া লইবে, যাহা বর্ত্তমান অবস্থার ও তাহার প্রাচীন চিন্তা উভয়েরই উপযোগী হইবে। তাহার ভূমিতে সতেজে বন্ধিত হইতে পারে, এমন ভাবেই সে উহা গ্রহণ করিবে।

# ৫৪ ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সমষ্টিগত বিবরণ কি? এই স্থণীর্ঘ কাহিনী নিরপেক্ষ ও বাস্তব দৃষ্টিতে দেখা কোন ভারতীয় বা ইংরাজের পক্ষে সম্ভব কি না আমার সন্দেহ আছে এবং এমন কি, যদি ইহা সম্ভবপরও হয়, তাহা হইলেও সমসাময়িক মনস্তব্ব ও অক্তান্ত ব্যাপারের মাপকাঠিতে তাহা বিচার করা অধিকতর কঠিন। আমরা শুনিয়াছি যে, ব্রিটিশ শাসন "ভারতবর্ধকে এমন এক গভর্গমেণ্ট

# ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ

দিয়াছে, বাহার প্রভূত্বে এই বিশাল দেশের কোন অংশে কেই কোন প্রশ্ন করে না। অতীতের কোন শতান্ধীতেই ভারতবর্ধের ইহা ছিল না"\* ইহা আইনসঙ্গত এবং গ্রায়পরায়ণ, কর্মক্ষম শাসনপ্রণালী প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ইহা ব্যক্তিস্বাধীনতা ও পাশ্চাত্যের পার্লামেণ্ট ীয় গভর্নমেণ্টের ধারণা ভারতবর্ধকে দিয়াছে এবং "সমগ্র ব্রিটিশ ভারতকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া ভারতীয়দের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধ জাগ্রং করিয়াছে" ও এইরূপে দ্বানীয়লাবাদের প্রথম বিকাশের উলোধন করিয়াছে। শ ইহাই ব্রিটিশ পক্ষের বলিবার কথা—ইহার মধ্যে অবশ্র অনেক সত্য আছে, যদিও বহুবর্ধ যাবং আইনের শাসন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্তির নাই।

ভারতীয় দৃষ্টিতে এই বৃটিশ মৃগের এমন অনেক ঘটনা প্রতিভাত হয়, যাহা হইতে বুঝা যায় যে, বিদেশী শাসনের ফলে আমাদের কি মানসিক, কি বাহিক কত ক্ষতি হইয়াছে। উভয়ের বিচার-প্রণালীর পার্থক্য এত বেশী যে, যে বিষয়ের প্রশংসায় বৃটিশ পঞ্চম্থ, ভারতীয়েরা তাহারই নিন্দা করিয়া থাকেন। যেমন, ডক্টর আনন্দ কুমারস্বামী লিপিয়াছেন, "ভারতে বৃটিশ শাসনের এক শ্বরণীয় নিদর্শন এই যে, ইহা বাহতঃ করুণার মৃত্তি ধরিয়াই ভারতবাসীর সর্বাধিক ক্ষতি করিয়াছে।"

কার্য্যতঃ বিগত শতাশীতে ভারতবর্ধে যে পরিবর্জন হইয়াছে, তাহা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল দেশেই অল্লাধিন ঘটিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি এবং পরে সমগ্র জগতে উহার প্রসারের সহিত জাতীয়তাবোধ আসিয়াছে এবং সর্বাত্ত রাষ্ট্রগুলি সংহত ও শক্তিশালী হইয়াছে। বৃটিশগণই প্রথম ভারতের দ্বার পশ্চিমের দিকে খুলিয়া দিয়াছে এবং পাশ্চাত্য শিল্প-বাণিজ্য ও বিজ্ঞানের বার্ত্তা আনিয়াছে, এ গর্ব্ব তাঁহারা করিতে পারেন। কিন্তু তংসব্রেও যতদিন পারিপাধিক ঘটনার চাপে পড়িয়া বাধ্য হন নাই, ততদিন পর্যান্ত তাঁহারা এই দেশের বাণিজ্যের উন্নতির কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। ভারতবর্বে ইতিপূর্বেই পূর্ব্ব এশিয়ার নিজম্ব স্ট্রষ্ট সংস্কৃতির সহিত পশ্চিম এশিয়ার ঐস্লামিক সংস্কৃতির মিলন ঘটিয়াছিল। তাহার পর আসিল অবিকতর শক্তিশালী স্বদ্র পাশ্চাত্যের নৃতন সভ্যতা এবং ভারতবর্ব বহুতর প্রাচীন ও নবীন আদর্শের মিলনকেন্দ্র ও সংগ্রামভূমি হইয়া উঠিল। এই তৃতীয় শক্তি জ্য়ী হইয়া ভারতের বহু প্রাচীন সমস্তা সমাধান করিত সন্দেহ নাই কিন্তু যে বৃটিশ জাতি ইহা আনিলেন, তাঁহারাই ইহার উন্নতির পথ বন্ধ করিতে উন্নত হইলেন। তাঁহারা আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি বন্ধ করিলেন, ইহাতে

<sup>์</sup> \* ১৯৩৪ সালের জম্বেট পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্ট হইতে উদ্ধৃতাংশগুলি গৃহীত।

আমাদের রাজনৈতিক বিকাশের বিলম্ব ঘটিল এবং তাঁহারা এ দেশে বর্ত্তমান কালের অন্নপ্রযোগী সামস্থতান্ত্রিক ও অন্যান্ত যে সব প্রাচীন শ্বৃতি পাইলেন তাহাই সমত্ত্বে রক্ষা করিতে লাগিলেন। আইন ও প্রথা-নিদ্বম তাঁহারা ষে আকারে তথন পাইয়াছিলেন, তাহাই জমাট করিয়া আমাদের অগ্রগতি বন্ধ এবং ঐ শৃদ্ধলগুলি হইতে মৃক্তি পাওয়া অতিশন্ন কঠিন করিয়া তুলিলেন। তাঁহাদের সনিচ্ছা ও সহামুভ্তিতে ভারতে বুর্জ্জায়া শ্রেণী গড়িয়া উঠে নাই। কিন্তু ভারতে বেলপথ প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ও অন্যান্ত শিল্প-বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন হওয়ায় ও অন্যান্ত শিল্প-বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন হওয়ায় ও অন্যান্ত শিল্প-বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন হওয়ায় ও ব্যান্ত শিল্প বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন হওয়ায় ও ব্যান্ত শিল্প বাণিজ্যের প্রবর্ত্তন হওয়ায় ও ব্যান্ত শিল্প বাণিজ্যের তাঁহারা নিজেদের প্রথিব জল উহাকে সংযত করিয়াছেন এবং উহার গতিও ধীর করিয়াছেন।

"এই দৃঢ় ভিত্তির উপর ভারত গভর্ণমেন্টের মহান সৌধ স্থাপিত। এবং ইহা দৃঢ়তার সহিত দাবী করা যাইতে পারে যে, ১৮৫৮ সালের পর হইতে যথন ইষ্ট ইভিয়া কোম্পানীর হস্ত হইতে সমস্ত অধিকৃত ভ-খণ্ডের উপর বুটিশ মুকুটের আধিপতা প্রতিষ্ঠিত হইল, তথন হইতে ভারত শিক্ষার দিক দিয়া এবং পার্থিব উন্নতির দিক দিয়া যাহা অজন করিয়াছে, তাহার স্থদীর্ঘ জটিল ইতিহাসের কোন যুগেই তাহা অর্জন করা তাহার ক্ষমতার অতীত ছিল।"\* এই বিবরণ चिंदा के चिंदा के चिंदा के स्वाप्त के स्वाप् যে, বুটিশ-শাসনের পর হইতে শিক্ষার দিক দিয়া ভারত অবনত হইয়া পড়িয়াছে। যদি এই বিবৃতি সম্পূর্ণরূপে সভাও হইত, তাহা হইলেও উহা আধুনিক ব্যযুগের সহিত অতীত যুগগুলির তুলনার চেষ্টা মাত্র। বিজ্ঞান ও কলকারখানার জন্ম বিগত শতাব্দীতে উগতের প্রায় সকল দেশেই শিক্ষা ও সম্পদের বিষয়াকর উন্নতি ঘটিয়াছে এবং ইহাও নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, কোনও দেশের ঐ শ্রেণীর উন্নতি "তাহার স্থণীর্ঘ জটিল ইতিহাসের কোন যুগেই অর্জন করা তাহার ক্ষমতার অতীত ছিল।" যদিও সেই সব দেশের ইতিহাস ভারতীয় ইতিহাসে সহিত তুলনায় তত দীর্ঘ নাও হইতে পারে। এমন কি, বুটিশ শাসন ছাড়াও এই যন্ত্রপূপে ঐ শ্রেণীর কিছু উন্নতি লাভ করিতে আমরা সমর্থ হইতাম এ কথা বলিলে কি তাহা আমাদের নিক্ষাদ্ধিতা ও বিকৃত কচির পরিচায়ক হইবে প অন্তান্ত দেশের সহিত আমাদের ভাগ্যের তুলনা করিয়া দেখিলে, আমরা কি কল্পনা করিতে পারি না যে, উন্নতি আরও অধিকতর হইতে পারিত ? কেন না. আমাদিগকে ব্রিটিশগণ কর্ত্বক ঐ উন্নতির গতিরোধ-চেপ্তার সহিত বিরোধিতা করিয়াই অগ্রদর হইতে হইতেছে। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার

कदम्पे भानीस्मिणित्री किसिपित तिर्भिष्ठ—১৯৩8 ।

## ত্রিটিশ শাসনের বিবরণ

প্রভৃতি নিশ্চয়ই বৃটিশ শাসনের সদ্দিছা ও উপকারের নিদর্শন নহে। এইগুলির প্রয়োজন আছে; কিন্তু বেহেতু ঘটনাক্রমে ব্রিটিশের মারফংই এইগুলি প্রথম আসিয়াছে, সেইজন্ম আমাদের তাঁহাদিগের নিকট ক্বতক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু তথাপি, ভারতে যন্ত্রশক্তির প্রথম প্রবর্তনের মৃথ্য উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ-শাসনকে দৃঢ়তর করা। ঐ সকল শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়া জ্রাতির রক্ত প্রবাহিত হইবে, তাহার বাণিজ্য বাড়িবে, কাঁচা মাল রপ্তানি হইবে এবং লক্ষ্ণ লক্ষ্ম মানব নৃতন জ্বীবন ও প্রশ্বর্য লাভ করিবে। হয় ত দীর্ঘকাল পরে এইরপ কিছু সন্তবপর হইবে; কিন্তু বর্ত্তমানে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ও প্রযুক্ত হইয়াছে— সাম্রাজ্যের বন্ধন দৃঢ় করা এবং ব্রিটিশ পণ্য দিয়া ভারতের বাজার দথল করা—এবং তাঁহারা সফলকাম হইয়াছেন। আমি কল-কারথানা ও আধুনিক যানবাহনের পক্ষপাতী; কিন্তু সময় সময় জীবনপ্রদ রেলগাড়ীতে আমি যথন ভ্রমণ করি, তথন ছইদিকে বিশাল প্রান্তব-মধ্যবর্ত্তী রেলপথ দেখিয়া মনে হয়, উহা যেন ভারতবর্ষকে শৃদ্ধলাবন্ধ বন্দী করিয়া রাথিয়াছে।

ভারত-শাসন সম্পর্কে ব্রিটিশ ধারণা পুলিশ শাসিত রাষ্ট্রের অহরপ। গভর্ণনেন্টের কাজ হইল রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, অন্তান্ত কাজ অপরের উপর অপিত। সাধারণ রাজস্ব তাঁহারা সমরবিভাগ, পুলেশ, শাসনবিভাগ, ঋণের স্থানে ব্যার্করেন। জনসাধারণের অর্থ নৈতিক প্রয়োজন লক্ষ্য করা হয় না এবং ব্রিটিশ স্থার্থের নিকট তাহা বলি দেওয়া হয়। অতি কৃদ্র মৃষ্টিমেয় ব্যক্তি ব্যতীত জনসাধারণের শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত প্রয়োজন উপেক্ষা করা হয়। সাধারণ রাজস্ব সম্পর্কে প্রাচীন ধারণার পরিবর্তনের সহিত, অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষাপদ্ধতি, স্থাস্থ্যোনতি, দরিদ্র, উন্মাদ, হর্বলচিত্ত ব্যক্তিদের ভরণপোষণ, শ্রমিকদের রোগ, বৃদ্ধরম্ব ও বেকারের জন্ম বীমার ব্যবস্থা ইত্যাদি অন্তান্ম দেশ প্রবৃত্তিত হইয়াছে; কিন্তু এখানে গভর্ণমেণ্টের তাহা ধারণারও বাহিরে। এই সকল ব্যয়বহুল কার্য্যে বিলাসিতা করিবার ইহার শক্তি নাই। ইহার ট্যাক্স আদােশ প্রস্কৃতি নিমাভিম্বী, অর্থাৎ বাহার আয় যত কম তাহাকে অধিকতর উপার্জন অপেক্ষা হারাহারি স্থ্রের বেশী ট্যাক্স দিতে হয়। এবং ইহার দেশরক্ষা ও শাসনবিভাগের থবচ এত অধিক যে, রাজস্বের অধিকংশই ইহাতে নিঃশেষত হইয়া যায়।

ব্রিটিশ-শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহারা দেশের উপর রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অধিকারকে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ করিবার জন্ম তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ঐ সকল কেন্দ্রে সংহত করেন। বাদ বাকী আর যাহা কিছু উপলক্ষ্য মাত্র। যদি তাঁহারা শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গভর্গমেন্ট এবং কর্মাকুশল পুলিশ-বাহিনী গঠিত করিয়া থাকুন, তবে সে সাফল্যের জন্ম তাঁহারা নিশ্চয়ই সর্ব্ধবোধ করিতে পারেন। কিছু তাহাতে ভারতবাদীর নিজেকে ধন্ম মনে করিবার কোনই কারণ নাই।

### ज ওহরলাল নেহর

ঐক্য থ্ব ভাল কথা, কিন্তু দাসবের ঐক্য লইয়া গর্ম্ব করা চলে না। যে কোন স্বেছাচারী গভর্ণমেন্টের শক্তি জনসাধারণের নিকট ঘ্র্ম্বই ভারে পরিণত হইতে পারে। প্লিশবাহিনী নানাদিকে প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু উহা যে জনসাধারণের রক্ষক বলিয়া কথিত হয়, তাহাদের বিক্ষুক্তেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং প্রায়শঃ তাহা করাও হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীকদের সহিত আধুনিক সভ্যতার তুলনা করিতে গিয়া বার্ট্রাও রাসেল লিথিয়াছেন, "আমাদের সহিত তুলনায় গ্রীক সভ্যতা কেবলমাত্র এই দিক দিয়া উন্নত ছিল যে, তাহাদের কর্মাকুণল পুলিশবাহিনী ছিল না, ফলে বহু ভদ্রব্যক্তিরক্ষা পাইতেন।"

ব্রিট-শ-প্রাধান্ত ভারতবর্ষে শাস্তি আনিয়াছে। মোগল সাম্রাজ্যের প্রতনের পর ভারতবর্ধ যে তুর্ভাগ্য ও বিপদের মধ্যে পড়িয়াছিল, তাহাতে ভারতবর্ধ নিশ্চরই শাস্তি কামনা করিয়াছিল। শাস্তি বহুমূল্য সম্পদ, উন্নতির জন্ম ইহা আবশুক। আমরা ইহাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু শাস্তির জন্ম অত্যধিক মূল্য দিতে হইতে পারে! আমরা শাশানের শাস্তিও পাইতে পারি। পিঞ্জর অথবা কারাগারের নিরাপন জীবনও লাভ করিতে পারি। অথবা শান্তি আজোনতি সাধনে অক্ষম মার্নবের নিত্তেজ নৈরাশ্রও হইতে পারে। বিদেশী বিজেতা বলপূর্বক যে শান্তি স্থাপন করে, তাহার মধ্যে প্রকৃত শান্তির বিশ্রাম ও আরামের অবকাশ নাই। যুদ্ধ ভয়ত্বর বস্তু; উহা নিবারণ করাই উচিত। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক উইলিয়ম জেম্দের মতে, উহাতে চরিত্রের বিবিধ সদ্প্রণের বিকাশ इय-विश्व**ञ्च**ा, मञ्चनक्ति, अधावमात्र, वीवच, विदवक, निका, উद्वावनी निक्त, বার-সংহা5, শারীরিক স্বাস্থা এবং বীর্যা। এই স্কল কারণে জেম্প যুদ্ধের অন্তরপ একটা কিছু অন্তেষণ করিয়াছিলেন, যাহাতে যুদ্ধের ভরাবহ কিছু থাকিবে না, অগচ এই সকল উদ্দীপ্ত করিবে। সম্ভবতঃ যদি তিনি অস্থ্যোগ ও নিরুপদ্র প্রতিরোধের নীতি অবগত হইতেন, তাহা হইলে হয়ত স্বীয় মনোমত বস্তু খুঁজিং পাইতেন—যাহ। যুদ্ধের সমতুলা, অথচ নৈতিক ও শান্তিপূর্ণ।

ইতিহাদে 'বদি' ও সন্তাবনা লইয়া বিচার করা নিজ্ল। আমার মতে ভারতবর্গ বে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রশিল্পে উন্নত পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিয়াছে, তাহার ফল ভালই হইয়াছে। বিজ্ঞান পাশ্চাত্য জগতের এক মহং দান। ভারতে ইহা ছিল না এবং ইহার অভাবে দে জমশং অবংশতিত হইতেছিল। কিন্তু আমাদের গোগোগোগের ভঙ্গাটা অত্যন্ত ভূর্ভাগোর এবং তথাপি সন্তবতঃ পুনং পুনং প্রচণ্ড আঘাত বাতীত আমাদের মোহনিদ্রা ভাঙ্গিত না। এই দিক দিয়া বিচার করিলে প্রটেপ্তাই, ব্যক্তি-বাতন্ত্রাবাদী, এংলো-সান্ত্রন ইংরাজেরাই অবিক্তর উপবোগী। কেন না, অন্তান্ত পাশ্চাত্য দেশবাদী অপেকা আমাদের সহিত তাহাদের পার্থক্য অনেক অধিক এবং তাহারা আমাদের অধিকতর আঘাত করিতে সক্ষম।

## ত্রিটিশ শাসনের বিবরণ

তাহারা মানাদিগকে রাজনৈতিক ঐক্য দিয়াছে, উহা আকাজকার বস্তু সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের ঐক্য থাকুক আর নাই থাকুক, ভারতীয় জাত।য়তা পুরিপুই হইয়া ঐক্যের দাবী করিতই। আরব জাতি বিভক্ত হইয়া বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিপত হইয়াছে—স্বাধীন, বক্ষিত, ম্যাণ্ডেটের অধীন প্রভৃতি—কিন্তু তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে আরবের ঐক্যের আকাজ্জা প্রবাহিত। যদি পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা পথ অবরোধ না করিতেন, তাহা হইলে আরব জাতীয়তা বহুল পরিমাণে সাফল্য অর্জন করিতে পারিত, নিঃসন্দেহ। কিন্তু ভারতের মতই এই সকল শক্তিই বিচ্ছেদমূলক ভাবগুলিকে উদ্ধাইয়া তুলেন, সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রলায়ের সমস্যা স্ত্রষ্টি করেন, যাহা জাতীয়তার প্রেরণাকে হর্মল এবং অংশত প্রতিরোধ করে এবং সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলিকে নিরপেক্ষ বিচারকের মৃত্তিতে অবস্থান করিবার ছলনাও যোগায়।

সামাজ্যের অগ্রগতির মুখে উপলক্ষ্য হিসাবে ঘটনাচক্রে ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে। পরবর্তীকালে আমরা দেখিয়াছি, যথন এই ঐক্য জাতীয়তার সহিত যুক্ত হইয়া পর-শাসনের বিক্লম্বে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছে, তথনই অনৈক্য ও সাম্প্রদায়িকতাকে ইচ্ছা করিয়া উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে, মাহা আমাদের ভবিয়াং উন্নতির পথে প্রবল বাধা।

বিটিশ এদেশে আদিবাছে, কত দীর্ঘকালের কথা, পৌণে ছই শতান্দী ধরিয়া তাহারা আধিপত্য করিতেছে! স্বেচ্ছাচারী গভর্ণমেন্টের মতই তাহাদের কর্ত্বছল অবাধ, তাহাদের ইচ্ছামতই ভারতবর্ধকে গড়িয়া তুলিবার স্থযোগ ছিল প্রচ্ব। এই কালের মধ্যে জগতে কত বিচিত্র পরিবর্ত্তন হইয়াছে—প্রাচীনের কোন চিহ্নই নাই—ইংলণ্ডে, ইউরোপে, আমেরিনার, জাপানে। অস্তাদশ শতান্দীর আটলান্টিক তীরবর্ত্তী অতি নগণ্য আমেরিকান উপনিবেশ দিন আজ সর্ব্বাধিক ঐশ্বর্য্যশালী, অধিক ক্ষমতাশালী এবং কলক্ষার দিক দিয়া অতি মাত্রায় অগ্রসর জাতিতে পরিণত হইয়াছে। অতি অল স্থারের মধ্যে জাপানের কি বিষয়েকর পরিবর্ত্তন হইয়াছে! অলদিন পূর্ব্বেও ক্ষশিয়ার যে বিশাল ভ্যগু জার গভর্গমেন্টের স্থুল হস্তে পীড়িত হইয়া অবক্ষরগতি ছিল, আজ সেধানে নবজীবনের স্পান্দ এবং আমাদের চক্ষ্র সম্মুখেই নৃতন জগং গড়িয়া উঠিতেছে। ভারতেও বৃহৎ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অস্তাদশ শতান্দী হইতে বর্ত্তমানে পার্থক্য কত বেশী—রেলওয়ে, সেচ ব্যবস্থা, কার্থানা, স্কুল ও কলেজ, বিশাল সর্কারী দপ্তর্থানা প্রভৃতি।

কিন্ত এই পরিবর্ত্তন সংস্থেও অহাকার ভারত কিরূপ ? দাসবং পরপদলেহী রাষ্ট্র, ইহার অপূর্ব্ব শক্তি পিঞ্জরাবদ্ধ সহজভাবে নিঃশ্বাস লইতেও ভীত, দূরদেশাগত অপরিচিত বিদেশী কর্ত্তক শাসিত, জনসাধারণের দারিন্দ্রোর তুলনা

#### ज ওহরলাল নেহর

नार ; कीनजीती, ताथि ও मफ़रकत रुख रहेरा आञ्चतकाम अकम, नित्कत्वाम (मन पूर्व, विद्यौर्व व्यक्टल श्राष्ट्रावका वा किकिश्माव कान वावश्रा बाहे, मधाराधनी क्र জনসাধারণের মধ্যে তুলারূপে বিশাল বেকার-সমস্থা। আমরা শুনিয়াছি. স্বাধীনতা, গণতন্ত্ৰ, সমাজতন্ত্ৰ, কম্যানিজম প্ৰভৃতি, কৰ্মকৌশলহীন আদৰ্শবাদীর বাঁধাবুলি, ইহারা তত্ত্বোপদেশক ও প্রতারক, সমগ্র জনসাধারণের কল্যাণ্ট হুইল আসল পরীক্ষা। অবশ্য উহাই পরীক্ষার সর্বেষাত্তম মাপকাঠি, কিন্তু ইহা দারা পরিমাপ করিলে বর্ত্তমান ভারত কত হীন, কত দরিল। অন্যান্ত দেশে ত্র্গতিমোচন ও বেকার-সমস্তা দূর করিবার জন্ম কত বড় বড় পরিকল্পনার কথা আমরা পাঠ করি, কিন্তু আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ বেকার ও চিরন্থায়ী দেশব্যাপী ত্বংথদৈত্যের কি প্রতিকার হইয়াছে ? অত্যান্ত দেশে দরিদ্রের গৃহনিশ্মাণের পরিকল্পনার বিষয় পাঠ করি, কিন্তু আমাদের দেশের লক্ষকোটী নরনারীর গৃহ বলিতে কি আছে ? কতকগুলি মাটির খোঁয়াড় অথবা বুক্ষতল। আমরা যেখানে ছিলাম সেইখানেই আছি, অথবা শম্বুকের মত মম্বরগতিতে অগ্রসর হইতেছি; অথচ অক্তান্ত দেশ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিংসার ব্যবস্থা, শিক্ষা সংস্কৃতির স্থবিধা, পণ্য উৎপাদন সকল দিকে জ্বন্ত অগ্রসর হইতেছে; ইহা দেখিয়া কি ঈর্ধা; হয় না ? ক্রশিয়া মাত্র বার বংসরের মধ্যে তাহার বিশাল রাজ্য হইতে নিরক্ষরতাকে নির্বাদিত করিয়াছে, জনদাধারণের জীবনের দহিত দামঞ্জময় এক অপুর্ব অভিনব শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করিয়াছে। অনগ্রসর তুরস্কও আতাতুর্ক কামালের নেতৃত্বে শিক্ষাপ্রচারের দিকে ক্রত অগ্রসর হইতেছে। ফাসিস্ত ইতালী স্টনা হইতেই বিপুল বলে নিরক্ষরতাকে আক্রমণ করিয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী জেনটাইল জাতিকে ভাকিয়া বলিয়াছেন, "সন্মুখযুদ্ধে মশিক্ষাকে আক্রমণ কর। এই দৃষিত ক্ষত আমাদের জাতিদেহকে তুর্বল করিতেছে, তপ্ত লৌহ দারা উহার উচ্ছেদ কর।" বৈঠকী আলোচনার পক্ষে অত্যন্ত অশোভনীয় ভাষা, কিন্তু এই চিস্তার পশ্চাতে রহিয়াছে দৃঢ়বিখাস এবং বলিষ্ঠ সঙ্কল্প। আমরা এক্ষেত্রে **অ**শি ভদ্র এবং ঘুরাইয়া ফিরাইয়া কথা বলি। আমাদের কন্তারা অত্যন্ত অবদন্ধভাবে অগ্রসর হন এবং কমিশন ও কমিটিতে শক্তিকয় করেন।

কথা বেশী বলে, কাজ করে কম, ভারতবাদীর এ বদ্নাম আছে। এ অভিযোগ সত্য। কিন্তু আমরাও দেখিয়া অবাক হই যে কমিটি ও কমিশন করিবার ক্ষমতা ব্রিটিশের কত অফ্রান, কত পরিশ্রমের পর জ্ঞানগর্ভ রিপোর্ট রচিত হয়। "অতি মূল্যবান সরকারী দলিল" যথাবিহিত প্রশংসাবাদের পর, তাহাও কি দপ্তর্থানার কুলুঙ্গীতে প্রস্থপ্ত থাকে না? এই ভাবে আমরা অগ্রসর হইতেছি, উন্নতি লাভ করিতেছি ভাবিয়া পূলক অস্ত্তব করি, অথচ বেথানে ছিলাম, দেইথানে থাকার স্থবিধাও পাই। আমাদের আস্মর্যাদাবোধ তৃপ্ত হয়,

## जिक्रिण माजरमञ्ज विवत्रण

কামেন স্বার্থ নিরাপদ থাকে। অন্তান্ত দেশ চিম্বা করে, আমরা কেমন করিয়াশ অপ্রসর হইব, আর আমরা চিম্বা করি, অপ্রগতি বাহাতে ক্রন্ত না হয়, সেজস্ত বাধন করণ ও রক্ষাকরচ আবশুক। জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি বলিয়াছেন, মোগল আমলে "সাম্রাজ্যের জাঁকজমকই জনসাধারণের দারিস্রোর পরিমাপক হইয়া পড়িয়াছিল।" এই অভিমত সত্য। চিম্বায় আমরা আজিও কি ঐ মাপকাঠি প্রয়োগ করিতে পারি না ? নয়াদিল্লীর অন্তক্ষার বড়লাটের জাঁকজমক শোভাষাত্রা এবং প্রাদেশিক গভর্গমেন্টগণের আড়মর ও সমারোহ কি ? এ সকলের পশ্চাতে রহিয়াছে অভি দীন ভয়াবহ দারিস্র্য। ইহার বিক্রন্থতার চিত্ত আহত হয়। হৃদয়বান মাহুষ ইহা কেমন করিয়া সহু করেন, বুরিয়া উঠা কঠিন। সামূবে সাম্রাজ্যের ঐশর্যোর ঔজ্জল্যের পশ্চাতে অন্তকার ভারতবর্ষ দরিক্র ও নিরানন্দ। বাহিরে অনেকথানি চুণকাম ও বাহ্ন চাকচিক্যের পশ্চাতে শুমিক শ্রেণী দারিক্রাপিট ইইয়া হংবময় জীবনষাত্রা নির্বাহ করিতেছে। তাহার পশ্চাতে শ্রমিক শ্রেণী দারিক্রাপিট ইইয়া হংবময় জীবনষাত্রা নির্বাহ করিতেছে। তারপর আছে ভারতবর্ষের প্রতীকরূপী কৃষক-সম্প্রদায়—যাহাদের ভাগ্যে হংখনিশা আর প্রভাত হয় না।

"শতাশীচয়ের ত্র্বহ ভারে সে বক্র-মেরুদণ্ড হইয়া নিড়ানি হাতে ভূমিনিবদ্ধ-দৃষ্টি, তাহার মুখে যুগ-যুগান্তরের শূক্তা, াহার পূষ্ঠে জগতের ত্র্বহ ভার।"…

"এই ভয়াবহ দৃষ্টের মধ্যে যুগ-যুগাস্তের ছংথের প্রতিচ্ছবি। সেই বেদনাতুর আনমিত মৃর্তির মধ্যে কালের বিয়োগাস্তক দৃষ্টা। এই ভয়াবহ মৃর্তির মধ্য দিয়া কৃতমতায় আহত, লুক্তিত, কলুষিত এবং অধিকার বঞ্চিত মহয়ত্ব আর্গু জন্দনে, যে শক্তিসমূহ জগং স্বাষ্টি করিয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করিতেছে—ইহা প্রতিবাদও বটে, ভবিয়ালণিও বটে।"\*

ভারতের সর্ক্ষবিধ তুর্ভাগ্যের জন্ম ব্রিটিশকে দোশ করা রুথা। দায়িত্ব আমাদিগকেও বহন করিতে হইবে, আমাদের সক্ষৃতিত হওয়া উচিত নয়, আমাদের নিজস্ব দৌর্বল্যের অনিবার্য্য পরিণামের জন্ম অপরকে দোষী সাব্যস্ত করা অশোভনীয়। প্রভৃত্বপ্রবণ পদ্ধতির গভর্গমেন্ট—বিশেষতঃ যাহা বৈদেশিক তাহা—
নিশ্চয়ই দাস-মনোভাব বৃদ্ধির উৎসাহ দেয় এবং জনসাধারণের মানসিক দৃষ্টির সীমা সঙ্ক্ষ্চিত করিতে চেষ্টা করে। ইহা যুবকদের মধ্যে যাহা কিছু স্থন্দর ও মহান তাহা পিষিয়া ফেলে, তুঃসাহসিক উত্তম, তুর্লভের সদ্ধানের আগ্রহ, মৌলিকতা ও তেজস্বিতা বিনষ্ট করিতে চায় এবং ভীক কাপুক্ষতা, কঠোর নিয়মান্ব্রিতা, ধোসামোদ করিয়া প্রভুর মনোবঞ্জনের চেষ্টা প্রভৃতিতে উৎসাহ দেয়। এই

<sup>\*</sup> আমেরিকান কবি ই, মার্থামের "দি ম্যান উইও দি হো" নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত।

প্রকার শাসন-পদ্ধতি কথনও প্রকৃত সেবার মনোবৃত্তি উদ্বোধিত করিতে পারে না, জনসেবা বা আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইতে পারে না। ইহা এমন সব লোক বাছিয়া লয়, যাহাদের মধ্যে পরার্থপর তেজবীয়্য নাই, যাহাদের একমাত্র উদ্বেশ্য জীবনযাত্রা নির্বাহ করা। ভারতে কোন্ শ্রেণীর লোককে ব্রিটিশ তাঁহাদের দলে টানিয়া লন, আমরা নিত্যই দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বৃদ্ধিমান এবং ভাল কাজ করিতে সক্ষম। অন্তত্র স্থ্যোগ স্ববিধার অভাবে ইহারা সরকারী বা আধা-সরকারী চাকুরী গ্রহণ করে এবং ক্রমশং নিস্তেজ হইয়া এক বৃহং যদ্ভের অংশরূপে পরিণত হয়। বৈচিত্রাহীন বাঁধাধরা দৈনন্দিন কর্মের মধ্যে তাহাদের মন বন্দী হইয়া পড়ে। "কেরাণীগিরির উপবোগী জ্ঞান এবং আফিস চালাইবার ক্টনীতি"রূপ আমলাতান্ত্রিক গুণাবলী তাহারা আয়ত্ত করিয়া লয়। বড়জোর জনসাধারণের কার্য্যে তাহাদের এক নিক্রিয় নিষ্ঠা দেখা যায়। জলস্ত উৎসাহ সেধানে নাই, হইতেও পারে না; বিদেশী গভর্গমেন্টের 'গ্র্মীনে তাহা সম্ভবও নহে।

ইহা ছাড়া, কৃদ্র কর্মচারীদের অধিকাংশই মোটেই প্রশংসার যোগ্য নহে। তিহারা কেবল শিথিয়াছে, উপরওয়ালাদের হীনভাবে তোষামোদ করিতে এবং তাহাদের নিম্রপদস্থদের প্রতি ভীতি-প্রদর্শন্ত্র্লক তর্জন গর্জন করিতে। অপরাধ অবশ্ব তাহাদের নহে। প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই তাহারা এই শিক্ষা পায় এবং এই অবস্থায় যে তোষামোদ ও পক্ষপাতিত্ব প্রবল হইবে, যেমন হইয়া থাকে, তাহা কি খুব বেশী আশ্চর্যোর? তাহাদের চাকুরীর কোন আদর্শ নাই, বেকার হইবার ভয় এবং তাহার ফল স্বরূপ উপবাস বিভীষিকার মত তাহাদের মনে জাগিয়া থাকে এবং তাহাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য, সর্বপ্রয়হে চাকুরীতে লাগিয়া থাকা এবং আত্মীয় ও বন্ধুগণের জন্ম অন্ত চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দেওয়া। যাহাদের পশ্চাতে গোয়েন্দা এবং অতি ছ্পাঞ্জীবী গুপ্তচর অহরহঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দেখানে লোকের মধ্যে বাঞ্জনীয় সদগুণের বিকাশ সহজ নয়।

আধুনিক ঘটনাবলীর পরিণতির ফলে হৃদয়বান পরার্থপর ব্যক্তিদের পক্ষেণতের চাকুরীতে যোগদান করা অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। গভর্গনেন্টও তাঁহাদিগকে চাহেন না এবং তাঁহারাও অর্থনৈতিক কারণে বাধ্য না হইলে গভর্গনেন্টের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে যাইতে ইচ্ছা করেন না।

কিন্তু সমন্ত জগং জানে যে, বাদামী বঙের লোকেরা নহে, স্বেতাঙ্গ লোকেরাই সামাজ্যের ভার বহন করিতেছেন। আমাদের দেশে সামাজ্যের পারপর্য্য রক্ষা করিবার জন্ম বহুতর ইম্পিরিয়াল সার্ভিদ আছে। তাহাদের বিশেষ স্থবিধা রক্ষার জন্ম প্রয়োজন মত রক্ষাক্রচের ব্যবস্থাও আছে এবং কথিত হয়, এই সকলই নাকি ভারতের স্বার্থের জন্ম। এই সকল চাকুরীর উন্নতি ও স্বার্থের সহিত ভারতের কল্যাণও যেন একস্থতে গ্রথিত। ভারতীয় 'সিভিল সার্ভিদ'-এর কোন

## ত্রিটিশ শাসনের বিবরণ

স্থবিধা অথবা পুরস্কার স্বন্ধপ কোন পদ যদি না দেওয়া হয়, তাহা হইলে আমরা শুনি যে, তাহার ফলে অযোগাতা ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পাইবে। ভারতীয় 'মেডিক্যাল সাভিদ'-এর স্থবক্ষিত চাকুরীগুলির সংখ্যা যদি কমান হয়, তবে নাকি তাহা "ভারতের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক।" যদি সেনাবিভাগে ব্রিটিশ কর্মচারী কমাইবার কথা উঠে, তাহা হইলে আমরা যে সর্ব্ববিধ ভয়ন্ধর বিপদের সন্মুখীন হইব, ইহা বলাই বাছ্ল্য।

যদি উচ্চকর্মচারীরা সহসা চলিয়া যান এবং তাঁহাদের বিভাগগুলির ভার নিম্পদস্থ কর্মচারীদের হস্তে অপিত হয়, তাহা হইলে যোগ্যতা ও কুশলতার অপহ্ন ঘটিবে; আমার মতে এই কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে। কিন্তু সমস্ত পদ্ধতি এমনভাবে গঠন করা হইয়াছে যে, অধীনস্থ কর্মচারীরা কোনরপেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি নহেন অথবা তাহাদিগকে দায়িত্ব বহন করিবার কোন শিক্ষাও দেওয়া হয় নাই। আমার দত বিশাস যে, ভারতে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব নাই এবং যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিলে অল্পদিনের মধ্যেই তাহা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহার অর্থ, আমাদের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক দৃষ্টভঙ্কীর আমূল পরিবর্ত্তন অর্থাৎ এক নৃতন রাষ্ট্র চাই। এই অবস্থার মধ্যে আমরা শুনিয়াছি যে, নিয়মতান্ত্রিক যন্ত্রের যে কোন পরিবর্ত্তনই হউক না কেন, আমাদের হত্তাকর্ত্তা-বিধাতা স্বরূপ বড় বড় বিভাগীয় চাকুরীগুলির কাঠামো পূর্বের মতই থাকিবে। গভর্ণমেন্টের পবিত্র রহস্থের একমাত্র নিগ্যচ বেত্তা ও শিক্ষাদাতারূপে তাঁহারা সরকারী মন্দির পাহারা দিবেন এবং ইতর সাধারণকে সেই পবিত্র প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে বাধা দিবেন। ক্রমশঃ আমরা ঐ স্থবিধার উপযোগী হইব, তাঁহারা একের পর আর আবরণ মোচন করিবেন, অবশেষে, কোন এক স্থানুর ভবিষ্য যুগে, যাহা পবিত্র হইতে পবিত্রতব, আমাদের বিশ্বিত ও শ্রহালু দৃষ্টির সন্মুখে তাহার আবরণ উন্মোচিত হইবে।

সর্কবিধ ইম্পিরিয়াল সাভিসের মধ্যে ভারতীয় সিভিল সাভিসের স্থান সকলের উদ্ধে এবং ভারত গভর্গমেন্ট পরিচালনের নিন্দা বা প্রশংসার অধিকাংশই ইহাদের। এই সিভিল সাভিসের বহুতর গুণাবলী অহরহং পরিকীর্ত্তি হয় এবং সাম্রাজ্ঞাক পরিকল্পনার মধ্যে ইহার মহন্ত এক নীতিবাক্যে পরিণত হইয়াছে। ভারতে ইহার অবিসম্বাদী প্রভূত্ব, ইহার স্বেচ্ছাচারী শক্তি এবং যে অপরিমিত প্রশংসা-বাক্য ও উৎসাহ-বাণী ইহার উপর বর্ষিত হয়, তাহা কথনই ব্যক্তির বা প্রেণীর মানসিক স্থৈগ্য ও স্বাস্থ্যের অমুক্ল হইতে পারে না। এই সাভিসের প্রতি আমার শ্রন্ধা সন্তেও আমার আশকা হয় যে, কি ব্যক্তিগত, কি শ্রেণীগতভাবে ইহাদের সেই প্রাচীন অথচ কিয়ৎপরিমাণে আধুনিক ব্যাধি—মানসিক বিক্বতি (Paranoia) দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা অত্যধিক।

আই. সি. এদ-এর গুণাবলী অধীকার করা কঠিন, আমাদিগকে কিছুতেই উহা ভূলিতে দেওয়া হয় না। সিভিল সার্ভিদের জন্ম যে পরিমাণ প্রশংসা ও করতালিধ্বনি করা হয়, তাহাতে আমার মনে হয়, মাঝে মাঝে বিরূপ করতালিপ্র আবশ্রক। আমেরিকান অর্থনীতিজ্ঞ ভেব্লেন স্থবিধাভোগী শ্রণীগুলিকে বলিয়াছেন, "রক্ষিতাশ্রেণী।" আমার মতে আই. সি. এম ও অন্যান্ম ইম্পিরিয়াল সার্ভিদকেও "রক্ষিতাশ্রেণী" বলিয়া অভিহিত করিলে সত্য কথাই বলা হইবে। ইহারা অত্যস্ক বায়বহল বিলাস।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব্ব দনস্থ এবং ভারতীয় সমস্থা সম্পর্কে কৌতৃহলী মেজর ডি. গ্রেহাম পোল কিছুদিন পূর্বের "মডার্ণ রিভিয়্" পত্তে লিপিয়াছিলেন, "সিভিল সার্ভিসের যোগ্যতা ও কুশলতা সম্পর্কে কেহ কখনও কোন প্রশ্ন তলে नाहे।" এই শ্রেণীর কথা ইংলণ্ডে প্রায়ই প্রচার করা হয় এবং লোকে বিশ্বাসভ করে। অতএব ইহার সত্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক। এই প্রকার স্কুম্পন্ট ও নিশ্চিত বিবৃতি প্রদান নিরাপদ নহে, কেন না সহজেই ইহা যে অমূলক তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে। ঐ শ্রেণীর বিবৃতির ক্থনও প্রতিবাদ হয় নাই, ইহা কল্পনা করিয়া গ্রেহাম পোল অত্যম্ভ ভুল করিয়াছেন। দীর্ঘকাল হইতেই ঐ শ্রেণীর অত্যক্তির প্রতিবাদ হইয়া আদিতেছে, এমন কি. মি: জি. কে. গোখলে পর্যান্ত সিভিন সার্ভিদ সম্পর্কে অনৈক কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন। কংগ্রেদপন্ধী হউন আর নাই হউন, সাধারণ ভারতবাসী এ বিষয় লইয়া মেজর গ্রেহাম পোলের সহিত নিশ্চয়ই আলোচনা করিতে পারেন। হয় ত উভয় পক্ষই আংশিকভাবে সত্য এবং সম্পূর্ণ পুথক গুণ ও যোগ্যতার কথা ভাবিয়াছেন। যোগ্যতা ও কুশলতা কিসের ? ভারতে বুটিশ সামাজ্য স্কপ্রতিষ্ঠিত করা এবং এই দেশ শোষণে সহায়তা করা, এই দিক হইতে যদি যোগ্যতা ও কুশলতা বিচার করা যায়, তাহা হটলে দিভিল দার্ভিদ নিশ্চয়ই প্রশংসার দাবী করিতে পারেন ভারতীয় জনসাধারণের কল্যাণের দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হয়, তাঁহার। সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থকাম হইয়াছেন। তাঁহারা যে জন্দাধারণের দেবক এবং যাহারা তাঁহাদের বেতন, ভাতা ও অক্তান্ত আরামের উপকরণ যোগায়, ভাহাদের সহিত উপাৰ্জন ও জীবনযাত্রাপ্রণালীর বিপুল ব্যবধানই তাঁহাদের ব্যর্থতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অবশ্য ইহা সত্য যে সিভিল সার্ভিদ মোটের উপর একটা ধারা বজায় রাখিয়া চলিয়াছেন এবং ইহার আদর্শ অত্যস্ত মাঝারীগোচের; তবে চুই একজন শক্তিমান কলাচিৎ দেখা যায়। ভাল ও মন্দ লইয়া ইহা ব্রিটিশ পাব্লিক স্থলের ভাবে অন্তপ্রাণিত ( যদিও অনেক সিভিলিয়ান পাব্লিক স্কুলের ছাত্র নহেন )। একটা সাধারণ আদর্শের ঐক্যের মাপকাঠির কেহ বাহিরে গেলে, তাহার জন্ত

## ত্রিটিশ শাসনের বিবরণ

দৈনন্দিন নীরদ কর্ম্মের মধ্যে তলাইয়া যায়, সাধারণ ধারা ইইতে পৃথক প্রতিভাত হইবার ভয়ও আছে। অনেক আগ্রহশীল ব্যক্তির সেবার অমুরাগ আছে; কিন্তু সে সেবা মৃথ্যতঃ সামাজ্যের সেবা, ভারতের কথা পরে। ইহাদের শিক্ষা ও পারিপার্শিক অবস্থা এরপ যে তাঁহার। ঐরপ না করিয়া পারেন না। তাঁহারা मःशाय ज्ञा, विरामी এवः श्रायमः व वसुष्ठावाभन्न नरह अपन जनमाधावरमव আবেষ্টনীর মধ্যে তাঁহারা পরস্পারের সহিত ঘনিষ্ঠ থাকিয়া একটা দাধারণ ধারা বজান্ব রাথিয়া চলেন। পদগৌরব ও জাতিগত মর্য্যাদাবোধও ইহার পশ্চাতে আছে। তাঁহাদের হাতে অপরিমিত স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা আছে বলিয়া, তাঁহারা मर्किविध मगारनाहनाम कुन्न इन এवः छेश এक अधान भाभ विनिम्ना मरन करतन। তাঁহারা ক্রমে অসহিষ্ণ গুরুমহাশয় হইয়া পড়েন এবং দায়িত্বহীন শাসকস্থলভ নানাদোষ তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায়। তাঁহারা আত্মতপ্ত, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, সম্বীণচেতা ও কৃপমণ্ডূক। এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে তাঁহারা চিরস্থির এবং উন্নতিশীল পারিপার্শ্বিক অবস্থার অনুপ্রোগী। যথন তাঁহাদের অপেক্ষাও যোগ্য ও উদারহাদয় ব্যক্তির। ভারতীয় সমস্তায় হস্তক্ষেপ করেন, তথন তাঁহার। ক্রদ্ধ হন, নানা আপত্তিকর বিশেষণে অভিহিত করিয়া তাঁহাদের দমন করেন এবং তাঁহাদের পথে নানাবিধ বিদ্ন উপস্থিত করেন। মহাযুদ্ধের পর অভৃতপূর্ব পরিবর্ত্তনের গতিবেগের মধ্যে তাঁহারা দিশাহারা হইয়াছিলেন এবং সেই অবস্থার শহিত নিজেদের সামঞ্জপ্রিধান করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের সীমাবদ্ধ বাঁধাধরা শিক্ষা এই অভিনব অবস্থা এবং সন্কটের সময় কোন কাজেই আসিল না। দীর্ঘকালের দায়িত্বজ্ঞানহীনতায় তাঁহাদের স্বভাব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দল বা শ্রেণী হিসাবে তাঁহাদের হাতে সম্পূর্ণ ক্ষমতা রহিয়াছে, তাঁহারা নামে মাত্র ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিয়ন্ত্রণের অধীন। "ক্ষমতা চরিত্রভাষ্টতা আনে"—লর্ড আাকটন বলিয়াছেন—"নিরঙ্কণ ক্ষমতা চরিত্রভ্রষ্টতাকে ও পূর্ণতা দান করে।"

মোটের উপর তাঁহারা সীমাবদ্ধভাবেও নির্ভর্যোগ্য । মুঁচারী, খুব ক্বতিত্ব না দেখাইলেও দৈনন্দিন কর্ম বেশ যোগ্যতার সহিত চালাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি এরপ যে, অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটলেই তাঁহারা বিহবল হইয়া পড়েন, তবে তাঁহাদের আত্মবিখাস, প্রণালীবদ্ধ কার্য্য করিবার অভ্যাস এবং শ্রেণীগত শৃদ্ধলাবদ্ধতার বলে তাঁহারা আশু বিম্নগুলি অতিক্রম করেন। বিগ্যাত মেসোপোটামিয়ার গোলমালে ব্রিটিশ ভারতীয় গভর্গমেটের অযোগ্যতা ও "নিপ্রাণ জড়ত্ব" প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু অহ্বরূপ অনেক অক্ষমতার কথা চাপা পড়িয়া থাকে। নিরুপদ্রব প্রতিরোধেও তাঁহাদের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্কুল। গুলি করিয়া, মুগুর মারিয়া প্রতিপক্ষকে ক্ষণকালের জন্ম নিরস্ত করা যায়, কিন্তু-ভাহাতে সমস্থার সমাধান হয় না এবং যে শ্রেষ্ঠত্বাভিমান তাঁহারা রক্ষা করিতে

চাহেন, উহাতে তাহারই ভিত্তি শিথিল হয়। ক্রমবর্দ্ধিত ও আক্রমণশীল জাতীয় आत्माननटक ममन कविवाद अग्र ठाँशाता ए शिःमानी जि शश कित्रां हिलन. তাহাতে আশ্রুষ্টোর কিছুই নাই। ইহা অপরিহার্য্য, কেন না সাম্রাজ্ঞাই বাহুবলের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ঐ উপায় ছাড়া অক্স কোন ভাবে প্রতিপঞ্চের সম্মধীন হইতে তাঁহারা শিক্ষালাভ করেন নাই। কিন্তু অতিবিক্ত ও অনাবশ্যক বল প্রয়োগ হইতে বুঝা গিয়াছে যে সমস্থা আয়ত্তের মধ্যে রাখিবার শক্তি আর তাঁহাদের নাই এবং সাধারণ অবস্থায় যে আত্মসংঘম ও সহনশীলতা তাঁহাদের ছিল বলিয়া অমুমিত হইত, তাহাও আর নাই। স্নায়্পুঞ্ প্রায়ই বিক্ষিপ্ত হইত এবং তাঁহালের সাধারণ বক্তৃতাতেও বিকরেক্ষিপ্ত উত্তেজনার আভাস পাওয়া যাইত। অতি নিষ্ঠ্রভাবে আমাদের আভাস্তরীণ দৌর্বলাগুলি প্রকাশ করিয় 🖓 । নিরুপদ্রব প্রতিরোধনীতি তেমনই একটা সম্বট ও পরীক্ষা এবং ছই প্রতিত কংগ্রেস ও গভর্ণমেণ্ট-অতি অল্পলোকট এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হটা ন। সঙ্কটের দিনে প্রথম শ্রেণীর মেক্রনণ্ড অতি অল্লসংখ্যক নরনারীর মধ্যেই 🚟কে পাওয়া যায়। মিঃ লয়েড জজ বলিয়াছেন, "সফটের দিনে অবশিষ্ট ব গুণনার মধ্যেই আনা উচিত নহে। সাধারণ অবস্থায় যে সকল কুড িপ্র পর্বতপিও সমূনতশির বলিয়া মনে হয়, বস্তা আসিলে সেগুলি ভূবিয়া য কেবল সর্ক্ষোচ্চ শিথরগুলি জলের উপরে মাথা তুলিয়া থাকে।"

যাহা ঘটিয়াছে, ভাহার জন্ত দিভিলিয়ানগণের মন, বৃদ্ধি ও ফায়ে প্রস্তুত না। ইহাদের অধিকাংশই প্রাচীন শিক্ষা-প্রণালী হইতে মাজ্জিত ক্ষচি, সংস্কৃি চরিত্রমাধুর্যা আহরণ করিয়াছেন। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রাচীন ভিক্টোরিয়াযুণের উপযোগী; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে উহার কোন সার্থ নাই। তাঁহারা স্থীর্ণ, সীমাবদ্ধ এক নিজম্ব জগতে বাস করেন—আংলো-ইভিজন —यादा देशलक्षत्र नरह, ভाরতক্র नरह। সমসাময়িক সমাজে যে সকল শক্তি কার্যা ক্রিতেছে, তাহা তাঁহারা বৃঝিতে পারেন না। নিজেদের ভারতীয় জনদাধারণের অভিভাবেক ও অছিরূপে জাহির করিবার হাস্তকর ভঙ্গী সবেও, ভাঁহারা জনসাধারণকে অল্পই জানেন এবং নৃতন আক্রমণশীল বুর্ক্সোয়া শ্রেণীকে আরও কম জানেন। তাঁহারা মোলাহেব ও চাকুরীর উমেদারদের দেখিয়া ভারতবাদীকে বিচার করেন, অন্যান্য সকলকে হয় আন্দোলনকারী "এজিটেটর", নয়, প্রবঞ্ক জ্ঞানে উপেক্ষা করেন। মহাযুক্ষের পর যে সকল পরিবর্ত্তন, বিশেষভাবে অর্থনীতিক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে, দে সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অতি অল্প এবং তাঁহারা চির অভ্যন্ত প্রতিকের সহিত এমনভাবেই আর্টকাইয়া গিয়াছেন যে. পরিবর্তিত -ধারার সহিত নিজেদের দামঞ্জল বিধান করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন। তাঁহারা বুঝিতে পাবেন না যে, তাঁহারা যে ব্যবস্থা চালাইতেছেন, বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার

## खिछिम माजदनत विवत्र

দিন ফুরাইয়াছে এবং শ্রেণী হিসাবে তাঁহারা টি এস এলিয়টের "দি হলো মেনে" বর্ণিত চরিত্রের প্রতীক হইয়া পড়িতেছেন।

তথাপি যতদিন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আছে, ততদিন এই ব্যবস্থা চলিবে এবং এখনও ইহার যথেষ্ট শক্তি আছে, ইহাদের পশ্চাতে যোগ্য ও কুশলকর্মা নেতৃমগুলী রহিয়াছেন। ভারতে ব্রিটিশ গভর্গমেণ্ট পোকাধরা দাঁতের মত, তবে এখনও ইহা মাড়ীর সহিত শক্ত করিয়া লাগিয়া আছে। ইহা বেদনাদায়ক, তবে সহজে তুলিয়া ফেলিবার উপায় নাই। যতদিন না ইহা তুলিয়া ফেলা যায়, অথবা আপনা হইতে থসিয়া পড়ে, ততদিন এই বেদনা চলিতে থাকিবে এবং বাড়িতেও পারে।

এমন কি ইংলণ্ডেও পাব্লিক স্কুলে শিক্ষিত শ্রেণীর স্থানিন চলিয়া গিয়াছে।
সাধারণকার্য্যে এখনও তাহাদের কিছু প্রাধান্ত থাকিলেও পূর্ব্বের প্রভাব-প্রতিপত্তি
আর নাই। ইহারা ভারতের পক্ষে অধিকতর অরুপযোগী; স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায়
উন্মুখ জাতীয়তাবাদের সহিত ইহার সহযোগিতা বা সামঞ্জতবিধান অসম্ভব; মাহারা
সামাজিক পরিবর্ত্তনপ্রয়াসী হইয়া কর্ম করিতেছেন, তাঁহাদের সহিত ত নহেই।

অবশ্ব সিভিল সার্ভিদে অনেক ইংরাজ ও ভারতীয় ভাল লোক আছেন, কিছ্ক যতদিন বর্ত্তমান ব্যবস্থা থাকিবে ততদিন তাঁহাদের সদিচ্ছা এমন সমস্ত বিষয়ে নিযুক্ত হইবে, যাহার সহিত জনসাধারণের কল্যাণের কোনও যোগ নাই। অনেক ভারতীয় সিভিলিয়ন বিলাতী পাবলিক স্কুলের ভাবে এতই অস্ত এনিত যে, "ইহাদের রাজভক্তি স্বয়ং রাজা হইতেও অধিক।" একবার এক ভারতীয় যুবক সিভিলিয়নের সহিত আমার আলাপ হইয়াছিল, তাঁহার নিজের সম্বন্ধ ধারণা এত উচ্চ যে তুর্ভাগ্যক্রমে আমি তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। তিনি সিভিল সাভিসের বহু সদ্গুণ বর্ণনা করিলেন; অবশেষে ব্রিণা সাম্রাজ্যের অসুক্লে এই অর্থগুনীয় যুক্তি দেখাইলেন যে, ইহা কি অতীে বোমসাম্রাজ্য অথবা চেদ্বিস থা বা তৈমুরের সাম্রাজ্য অথবা চেদ্বিস থা বা তৈমুরের সাম্রাজ্য অথবা চেদ্বিস থা বা তৈমুরের সাম্রাজ্য অথবা চেদ্বিস থা বা তিমুরের সাম্রাজ্য অপেকা ভাল নহে ?

সিভিলিয়নগণের ধারণা তাঁহারা অতিশয় যোগ্যতার সহিত তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করেন, অতএব তাঁহাদের দাবীগুলি তাঁহারা জোরের সহিতই প্রকাশ করিতে পারেন এবং তাঁহাদের নানাবিধ দাবীর অন্ত নাই। ভারতবর্ষ দরিদ্র, সেজন্য তাহার সমাজব্যবস্থা, বেনিয়া ও কুশীদজীবীরা দায়ী, সর্ব্বেলিয়া যে বিটিশ জনসংখ্যা অপরিমিত। কিন্তু ভারতে সকল বেনিয়ার শ্রেষ্ঠ বেনিয়া যে বিটিশ গভর্ণমেন্ট, নিজেদের স্থবিধার জন্ম কেথা উল্লেখ করা হয় না। আমি জানি না এই বিরাট জনসংখ্যা তাঁহারা কিভাবে কমাইবেন; উচ্চতর মৃত্যুর হার সন্ত্বেও এবং ছভিক্ষ ও সংক্রামক ব্যধির নিকট অনেক সাহায়্য পাওয়া গৈলেও, জনসংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। জন্মনিয়ম্মণের প্রস্তাব করা হইয়া থাকে, আমি স্বয়ং এ বিষয়ের জ্ঞান ও শিক্ষা বিস্তাবের পক্ষপাতী। কিন্তু এই

উপায় অবলম্বন করিতে হইলে জনসাধারণের জীবনবাত্রা-প্রণানী উন্নত হওয়া আবশ্যক, সাধারণ শিক্ষার উন্নতি আবশ্যক এবং দেশের সর্ব্বত্ত অসংখ্য 'ক্লিনিক' প্রতিষ্ঠা করা উচিত। বর্ত্তমান অবস্থায় জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায়গুলি গ্রহণ করা জনসাধারণের ক্ষমতা ও আয়ত্তের বাহিবে। মধ্যশ্রেণী ইহার স্থযোগ গ্রহণ করিতে পারে এবং আমার বিশ্বাস তাহারা ইহা অধিকতর ভাবে গ্রহণ করিতেছে।

অতিবিক্ত জনসংখ্যার যুক্তি যে অসার তাহার অনেক প্রমাণ আছে। জগতের সম্পুথে আজ খালাভাব বা প্রয়োজনীয় দ্রাসম্ভারের অভাব সমস্থা নহে; সমস্রা এই যে কাহারা খাইবে পরিবে, অন্ত কথায় বলিলে বলিতে হয়, বাহাদের প্রয়োজন তাহাদের খাদ্যই কিনিবার সামর্থা নাই। স্বতম্ব করিয়া দেখিলে, ভারতেও খাদ্যাভাব নাই, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সংশ্ব ভাগান্ধস্তার পরিমাণও বাড়িয়াছে এবং এই হারে বাড়িবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। বহুঘোষিত ভারতের বর্তমান জনসংখ্যার (গত ১৯২১-৩১ ছাড়া) বৃদ্ধির অন্থ্পাত অধিকাংশ পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা অনেক কম। অবশ্ব ভবিয়তে পার্থক্য হইবে, কেন না নানা কারণে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ব্রাস পাইতেছে, কোনস্থলে বা সমান রহিয়াছে। হয়ত শীঘ্রই ভারতেও ঐ কারণগুলি দেখা দিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়্রিত করিবে।

ভারতবর্ধ যথন স্বাধীন হইবে, ইচ্ছামত নিজের নৃতন জীবন গড়িতে পারিবে, তथन সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ম উৎকৃষ্টতম নরনারীর আবশ্যক হইবে। উৎকৃষ্ট শ্রেণীর মামুষ দর্বব্রই চুর্লভ, ভারতে উহা স্বচুর্লভ, কেন না ব্রিটিশ শাসনাধীনে আমাদের অনেক স্থবিধাই নাই। সর্বান্ধনীন কার্য্যের বিভিন্ন বিভাগে—বিশেষতঃ যেখানে বৈজ্ঞানিক ও মন্ত্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত জ্ঞান আবশ্যক সেখানে—বহু বৈদেশিক বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন আছে। সিভিল সার্ভিস এবং অক্তান্ত ইন্পিরিয়াল সার্ভিসে অনেক ইংরাজ ও ভারতীয় আছেন, নৃতন ব্যবস্থায় থাঁহাদের প্রয়োজন আছে এবং তাঁহার। আনন্দের সহিতই গৃহীত হইবেন। কিন্তু যতদিন সর্কারী চাকুরী ও দাণারণ শাসন-ব্যবস্থায় সিভিলিয়ানী মনোবৃত্তি প্রবল্থাকিবে, ততদিন কোন নৃতন ব্যবস্থা গঠন করা সম্ভব হইবে না, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস : প্রভূত্বের অহ্মিকা সামাজ্যবাদের মিত্র; উঁহা স্বাধীনতার সহিত পাশাপাশি থাকিতে পারে ना। इंटा इम्र वारीनजादक ध्वःम कतिदा, नम्, निष्क विनष्टे इंट्रेंद । दक्वन একমাত্র রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় ইহার স্থান হইতে পারে, দে হইল ফাসিন্ত রাষ্ট্র। অতএব, কোন নৃতন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার পূর্বের সিভিল সার্ভিদ বা অমুরূপ সার্ভিদগুলি বর্তমানে যে আকারে আছে, তাহার বিলুপ্তি সর্বাত্যে প্রয়োজন। ঐ সকল সাভিদের কোন কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছুক হন এবং নৃতন চাকুরীর যোগ্য হন, তাঁহাদের দাদরে গ্রহণ করা হইবে কিন্তু তাঁহাদের নূতন সর্তে রাজী হইতে হইবে।

## ব্রিটিশ শাসনের বিবরণ

বর্ত্তমানে তাঁহার। যেরপ উচ্চহারে বেতন ও ভাতা পাইতেছেন, তাহাই পাইতে থাকিবেন, ইহা অবশ্রুই কল্পনাতীত। নবীন ভারত তাহার সেবার জন্ম চাহে আগ্রহণীল ও কুশলকর্মা দেবক, যাহাদের উদ্দেশ্যের উপর গভীর বিশ্বাস আছে, যাহারা সাফল্যের জন্ম প্রাণণ করিবে; যাহারা আনন্দ ও গৌরবের জন্ম করিবে, উচ্চ বেতনের প্রলোভনে নহে। অর্থ ই একমাত্র লক্ষ্যা, এই ধারণা যথাসম্ভব কমাইতে হইবে। বৈদেশিক সাহায্য বহুল পরিমাণে আবশ্যুক হইবে, কিন্তু আমার ধারণা বিশেষ-শিক্ষাহীন সাধারণ সিভিলিয়ন শাসকশ্রেণী কোন প্রয়োজনেই লাগিবে না। ভারতে এরপ লোকের অভাব হইবে না।

আমি পূর্বেই বলিয়াছি, ভাবতীয় লিবারেল ও অন্তর্মণ শ্রেণীর লোকেরা ভারত-গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কে ব্রিটিশ মতবাদ কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সার্ভিস-গুলি সম্পর্কেই উহা বিশেষ প্রত্যক্ষ, তাঁহারা "ভারতীয়করণ" দাবী করেন কিন্তুর রাষ্ট্রের কাঠামো বা সার্ভিসের মনোবৃত্তির আমূল পরিবর্ত্ত্বন দাবী করেন না। কিন্তু এই মূল বিষয়ে আপোষ করা কঠিন। কেন না স্বাধীন ভারত হইতে কেবল যে ব্রিটিশ সামরিক ও শাসক শ্রেণীকে সরাইতে হইবে তাহা নহে, তাহাদের বেজন, ভাতা ও স্থবিধাপ্তলিকেও নীচে নামাইয়া আনিতে হইবে। এই শাসন-তন্ত্র নির্মাণের যুগে, রক্ষাকবচ সম্পর্কে অনেক কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। যদি ঐ রক্ষাকবচগুলি ভারতীয় স্বার্থেরই অন্তর্কুল হয় তাহা হইলে অন্তান্ত বিষয়ের সহিত ইহাও স্পষ্ট করিয়া লওয়া উচিত যে, সিভিল সার্ভিস বা অন্তর্জ্ব গাকিবেন। এবং নৃতন শাসনতন্ত্রের উপর তাহাদের বর্ত্ত্বান প্রভুত্ব থাকিবেন।

তথাকথিত দেশবক্ষামূলক সামবিক চাকুরীগুলি অধিকতর রহস্তময় ও জবরদস্ত। আমরা তাহাদের সমালোচনা করিব না, তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিব না, কেন না আমরা ও সব ব্যাপারের কি জানি ? আমরা কেবল বিপুল ব্যয়ভার যোগাইয়া চলিব, কোন আপত্তি করিব না। ेছুদিন পূর্বের ১৯৩৪-এর সেপ্টেম্বর মাসে, ভারতের প্রধান দেনাপতি শুর ফিলিপ শেট্উড, সিমলায় রাষ্ট্র-পরিবদে, ঝাজালো সামবিক ভাষায় ভারতীয় রাজনৈতিকদিগকে তাঁহার কাজে দৃষ্টি না দিয়া নিজের চরকায় তৈল দিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। কোন প্রস্থাবের সংশোধনী প্রস্তাবের উত্থাপককে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "তিনি এবং তাঁহার বন্ধুরা কি মনে করেন যে, বহু যুদ্ধের অভিক্ত ও বণনিপুণ রুটিশ জাতি, যাহারা তরবারিবলে সামাজ্য জয় করিয়াছে এবং তরবারিবলে তাহা রক্ষা করিতেছে, তাহারা মারামকেদারাবিলাদী সমালোচকদের নিকট জাতিগত অভিক্ততা ও বণ-পাণ্ডিত্য বিস্ক্রন দিবে…?" তিনি এইরূপ আরও অনেক ভাল ভাল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, আমরা যাহাতে এরূপ মনে না করি যে

তিনি সাময়িক উত্তেজনায় ঐ শ্রেণীর কথা বলিয়াছেন, সেইজন্ম তিনি পূর্ব্ব হইতে যত্নসহকারে লিখিত পাণ্ডুলিপি হইতে তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করেন।

একজন অনভিক্ত ব্যক্তির পক্ষে সামরিক বিষয় লইয়া প্রধান সেনাপতির সহিত তর্ক করা ধুইতা সন্দেহ নাই, তথাপি আরামকেদারাবিলাসী সমালোচককে তিনি সম্ভবতঃ কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিবার অমুমতি দিবেন। যাঁহার। তরবারিবলে সামাজ্য রক্ষা করিতেছেন এবং যাঁহাদের মন্তকের উপর ঐ উজ্জ্বল অস্ত্র অহরহ উন্নত, তাঁহাদের উভয়ের স্বার্থের পার্থক্য বুঝা যায়। ভারতীয় দৈল্যদল দিয়া ভারতের স্বার্থরক্ষা করা ঘাইতে পারে, সাম্রাক্ষ্যের কার্য্যেও তাহাদের নিয়োগ করা যাইতে পারে, ঐ ছই স্বার্থের পার্থকা, এমন কি পরস্পরবিশোনী হইলেও তাহা সম্ভব। মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতার পর যদি কোন খ্যাতনামা দেনাপতি অপরের হস্তক্ষেপ হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেন তাহা হইলে যে কোন রাজনৈতিক ও আরামকেলারাবিলাসী সমালোচকও নিশ্চয়ই আশ্চয়্য হইবেন। তংকালে তাঁহাদের অনেকাংশে অবাধ স্বাধীনতা ছিল এবং যুদ্ধের বিবরণ হইতে দেখা যায় যে তাঁহারা প্রায় সর্বক্ষেত্রে, প্রত্যেক দৈন্তদলে ভয়াবহ বিশুখালা সৃষ্টি করিয়াছিলেন—ব্রিটিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, অষ্ট্রিয়ান, ইতালীয়ান, রাশিয়ান, সর্বত্র। বিখ্যাত ব্রিটিশ সামরিক ইতিহাস লেথক ও রণ-নীতি বিশারদ কাপ্তেন লিডেল হার্ট, তাঁহার 'মহাযুদ্ধের ইতিহাদে' লিথিয়াছেন, যুদ্ধের কোন এক বিশেষ অবস্থায় সৈক্তদল শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, আর ব্রিটিশ সেনাপতিরা পুরস্পারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন। জাতীয় সন্ধটেও তাঁহাদের চিন্তা ও চেষ্টায় ঐক্য সম্ভব হয় নাই। তিনি লিখিয়াছেন, "মহাযুদ্ধ, আমাদের পুরুষদিংহের উপর বিখাস, বীরপূজায় বিখাস, তাঁহারা যে স্বতন্ত্র উপাদানে গঠিত এ বিশ্বাস, ধূলিসাং করিয়া দিয়াছে। নেতার প্রয়োজন আছে, সম্ভবতঃ অধিকতর প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমরা যদি বুঝি যে তাঁহারাও সাধারণ মান্তব, তাহা হইলে তাঁহাদের নিকট অত্যাধিক প্রত্যাশা করিব না 🤻 তাঁহাদিগকে অতিরিক্ত বিশ্বাস করিব না।"

রাজনীতিক চ্ডামণি লয়েভ্ জ্রুজ তাঁহার "দমরশ্বতি"তে মহাযুদ্ধের দেনাপতি, নৌ-দেনাপতিদের অতি ভয়াবহ ভুল, অবিবেচনা ও ক্রুটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, যাহার ফলে শত সহস্র লোক প্রাণ হারাইয়াছে; ইংলণ্ড ও তাহার মিত্রগণ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছে, কিন্তু ইহা "শোণিতসিক্রপদে টলিতে টলিতে জয় লাভ।" উচ্চতম কর্মচারীরা মন্ত্রের জীবন ও ঘটনা সংস্থান লইয়াবেপরেয়া ও নির্ব্ধু দ্বিতার সহিত খেলা করিয়াছেন এবং যাহার ফলে ইংলণ্ড প্রায় ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছিল; কিন্তু শক্রপক্ষেরও অম্বরূপ মৃঢ়তার ফলেই ইংলণ্ড ও তাহার মিত্রগণ রক্ষা পাইয়াছে। ইহা মহায়ুদ্ধের আমলে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর

## ত্রিটিশ শাসনের বিবরণ

নিজের কথা—তিনি লিখিয়াছেন, লর্ড জেলিকোর মাথায় কোন ভাব চুকাইতে হইলে তাঁহার খুলিতে অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছে, বিশেষ ভাবে অতিরিক্ত রক্ষিদলের প্রস্তাব তাঁহাকে গ্রহণ করাইতে অত্যন্ত বেগ পাইতে হইয়াছিল। ক্রেঞ্চ মার্শাল জোফে সম্বদ্ধে তিনি মনে করেন, তাঁহার প্রধান গুণ ছিল তাঁহার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক মুখমগুল, যাহা শক্তির প্রেরণা দিত। "বিপদে পড়িয়া আর্দ্র মানব সহজাত বৃদ্ধি হইতে ইহার শরণ লইত। তাহারা এই ভূল ধারণা পোষণ করিত যে, বৃদ্ধির স্থান (মগজে নহে) চিবৃকে।"

কিন্তু মি: লয়েড জর্জ্জ প্রধান অভিযোগ করিয়াছেন, ব্রিটিশ সমর-নাম্মক প্রধান দেনাপতি ফিল্ড মার্শাল হেইগের বিরুদ্ধে। তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, লর্ড হেইগের অসংযত অহমিক: এবং রাজনীতিক ও অন্তান্থ ব্যক্তির কথায় ক্রন্ফেপহীনতার দরুণ তিনি ব্রিটিশ-মন্ত্রিসভার নিকটও অনেক গুরুতর ঘটনা গোপন করিয়াছেন, ফ্রান্সে ব্রিটিশ সৈত্রদলকে, অন্তন্ম প্রধান অনর্থের মধ্যে লইয়া গিয়াছিলেন। বার্থতা যথন তিনি চক্ষুর সম্মুখে স্পষ্ট দেখিতেছেন, তথনও অন্ধ জিদের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি পাসেনদেল ও কামতেইর ভয়াবহ কর্দ্ধনাক্ত ক্ষেত্রে কয়েরক মাস ধরিয়া আক্রমণমূলক যুদ্ধ চালাইয়াছেন, তাহার ফলে সতর হাজার সামরিক কর্মচারী মৃত বা মৃত্যুশখায় শায়িত হইয়াছে এবং চার লক্ষ সাহসী ব্রিটিশ সৈনিক প্রাণ হারাইয়াছে। মৃত্যুর পর আজ "অপরিচিত সৈনিক"এর স্মৃতিপূজা চলিতেছে, ভাল কথা, কিঙ্রখন সে জীবিত ছিল তথন সে কোন স্ববিবেচনা পায় নাই, তাহার জীবনের মূল্য কত তুচ্ছ ছিল!

বাছনী তিননাৰ অক্সান্ত লোকের মত ভুল করিয়া থাকেন, কিন্তু গণতন্ত্রী রাজনীতিককে ব্যক্তি ও ঘটনা লক্ষ্য করিতে হয়, বুঝিতে হয়, সকলের কথা শুনিতে হয় এবং তাঁহারা সাধারণতঃ নিজেদের ভূল বুঝিয়া সংশোধনের চেষ্টাও করেন। কিন্তু সৈনিক স্বতন্ত্র আবহাওয়ায় বিদ্ধিত হয়, সেথানে প্রভূত্বের রাজস্ক, সমালোচনা সহ্ব করা হয় না। কাজেই সে ভুল করিতে আকে উপদেশ দিতে গোলে কুদ্ধ হয় এবং সে নির্থ্ ভাবে ভূল করিতে থাকে এবং জিদের সহিত তাহা আঁকড়াইয়া ধরে। মন ও মগজ অপেক্ষা তাহার নিকট চিবুকের গুরুত্ব অনেক বেশী। ভারতে আমাদের বিশেষ স্থবিধা এই য়ে, এখানে আমরা ঐ ত্রইশ্রেণী হইতে এক দো-আঁশলা শ্রেণী স্কৃষ্টি করিয়াছি, এখানে সাধারণ শাসনকশ্রেণীও এক অর্ক-সামরিক প্রভূত্ব ও আত্মতন্ত আবহাওয়ায় বর্দ্ধিত হন এবং তাঁহারাও অনেকাংশে সৈনিকের চিবুক ও অন্যান্ত গুণাবলী অর্জন করেন।

আমরা শুনিয়াছি, সামরিক বিভাগের "ভারতীয়করণ" উৎসাহের সহিত চুলিতেছে, আগামী ত্রিশ বৎসর কি আরও কিছুকাল পরে ভারতের রক্ষমঞে একজন ভারতীয় জেনারেল আবিভূতি হইবেন। সম্ভবতঃ একশত বংসরের মধ্যেই

এই ভারতীয়করণ অনেকটা অগ্রসর হইবে। কোন সন্ধট উপস্থিত হইলে, ইংল্ঞা কেমন করিয়া তুই এক বংসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ সৈন্তালল গড়িয়া তুলিবে তাহা বিশ্বয়ের সহিত ভাবিবার কথা। যদি ইহাতে আমাদের উপদেষ্টা ও শিক্ষকগণ থাকিত, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহারা অধিকতর সতর্কতা ও সাবধানতার সহিত অগ্রসর হইত। সম্ভবতঃ স্থশিক্ষিত সৈন্তালল প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বেই যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইত। রাশিয়ান সোভিয়ট সৈন্তালের কথাও মনে হয়, যেখানে কিছু ছিল না, বহু শক্রপক্ষের সহিত পাল্লা দিয়া সেখানে যে বিপুল চতুরঙ্গ বাহিনী গঠিত হইয়াছে, বর্ত্তমান জগতে তাহা সর্ব্বেশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি। দেখা যাইতেছে, তাহাদের "যুদ্ধ করিতে করিতে পাকা এবং রণ-বিশারদ" জেনারেল উপদেষ্টা ছিল না।

আমাদের দেশে দেরাছ্নে একটি সামরিক বিভালয় স্থাপিত হইয়াছে। এথানে জন্মলাকের ছেলেদের সামরিক কর্মচারীরূপে শিক্ষা দেওয়া ইইতেছে। আমরা ভানিয়ছি, তাহারা নাকি কুচকাওয়াজে বেশ পটু এবং ভবিয়তে উৎকৃষ্ট সামরিক কর্মচারী ইইবে। কিন্তু আমি সময় সময় বিশ্বিত হইয়া ভাবি, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যতীত ইহার মূল্য কি ? আজকাল পদাতিক বা অথারোহী সৈম্পদলের, রোমান গুক্তার তরবারিধারী সৈম্বন্ত্রে মতই অবস্থা এবং রাইফেল তীরধস্ক অপেক্ষা একটু ভাল; কেন না এখন যুদ্ধ হইবে আকাশে, বিষবাপ্প পূর্ণ বোমা, ট্যান্ধ এবং শক্তিশালী কামান দিয়া। তাহাদের শিক্ষক ও উপদেষ্টাদের এ ধারণা আছে সন্দেহ নাই।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস কি ? যাহা আমাদের নিজেদের চর্বলতার জন্মই ঘটিয়াছে, তাহার দোষক্রটি শইয়া অভিযোগ করিবার আমরা কে? যদি আমরা পরিবর্ত্তনের ধারার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া বন্ধলায় আটকাইয়া পড়ি এবং উটপাধীর মত বালুকায় মাথা গুঁজিয়া ঘটনা না দেথি, তাহাতে আমাদেরই বিপদ। জগতের নৃতন প্রাণবস্থার তরক্ষীর্ষে ভাসিলা ব্রিটিশ আমাদের নিকট আসিয়াছিল, ঐতিহাসিক শক্তিপুঞ্চের সে কি প্রবল রূপ, তাহা সে নিছেট ব্ঝিতে পারে নাই। শীতের তুহিনম্পর্শ বায়ুর বিরুদ্ধে আমরা কি অভিযান ক্ষ্মির ? আইস আম্মরা অতীত এবং তাহার কলহ-কোলাহল ছাড়িয়া ভবিষ্ঠাতের দিকে দৃষ্টিপাত করি। আমর। নিশ্চয়ই ইংরাজের নিকট কৃতজ্ঞ হইব। কেন না তাহাদের হাত হইতেই আমুরা এক মহং দান পাইয়াছি—দে দান বিজ্ঞান এবং ভাহার নব নব মূল্যবান আবিক্রিয়া। অবশ্য ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ষেভাবে ভারতে ভেদ, সংস্কারবিরোধিতা, প্রগতিবিরোধিতা, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রবিধাবাদকে উৎসাহ ও প্রশ্রম দিতেছেন, তাহা বিশ্বত হওয়া বা শাস্কভাবে নিরীক্ষণ করা करिन। मस्रवरूः এই পরীক্ষা এবং এই ছন্দেরও আনাদের প্রয়োজন আছে, ভারতের নবন্ধন্মের পূর্বের হয়ত আমাদিগকে বারস্বার অগ্নিপরীক্ষায় শুদ্ধ হইতে হইবে ; যাহা তুর্মন, যাহা অপবিত্র, যাহা তুর্নীতি তাহা পুড়িয়া ছাই হউক।

## অসবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর সমস্থা

১৯৩৩-এর সেপ্টেম্বর মাদের মধ্যভাগে এক সপ্তাহ পুণা ও বোম্বাই-এ কাটাইয়া আমি লক্ষ্ণে ফিরিয়া আসিলাম। মাতা তথনও হাসপাতালে থাকিয়া অল্পে অল্পে আনোলাড করিতেছিলেন, কমলাও লক্ষ্ণো-এ থাকিয়া তাঁহার সেবা করিতেছিল, তবে তাহার নিজের শরীরও ভাল ছিল না। আমার ভগ্নীও এলাহাবাদ হইতে সপ্তাহ অন্তে একবার করিয়া আসিত। আমি লক্ষ্ণো-এ তুই তিন সপ্তাহ থাকিলাম, এলাহাবাদ অপেক্ষা এথানে আমি অবসর ও বিশ্রাম অনেক বেশী পাইলাম; আমার প্রধান কাজ ছিল প্রতাহ চুইবার করিয়া হাসপাতালে যাওয়া। অবসর সময়ে আমি সংবাদপত্রের জন্ম কয়েকটি প্রবন্ধ লিপিয়াছিলাম, এগুলি দেশে বহুল প্রচারিত হইয়াছিল। "ভারত কোন পথে ?" এই নাম দিয়া আমি কয়েকটি প্রবন্ধে জগতের ঘটনাবলীর সহিত ভারতীয় অবস্থা বিচার করিয়। যাহা লিখিলাম, তাহা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। আমি পরে গুনিয়াছি, এই প্রবন্ধগুলি পারসী ভাষায় অনুদিত হইয়া তিহারাণ ও কাবুলে প্রকাশিত হইয়াছিল ৷ বাঁহারা আধুনিক পাশ্চাত্য চিম্ভাধারার সহিত श्वभितिष्ठिल, जाँशाबा देशाव मत्था नुजन वा त्योलिक किছूरे भारेत्वन ना। किछ ভারতে, আমাদের স্বদেশবাসীরা ঘরের ব্যাপার লইয়া এত ব্যস্ত যে বাহিরে নজর দিবার অবদর পান না। আমার প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আগ্রহ ও অন্যান্ত ব্যাপারে আমি দেপিলাম যে, আমাদের দৃষ্টির শীমা উদার ও প্রদারিত হইতেছে।

মাতা হাদপাতালে থাকিতে থাকিতে বিরক্ত হইরা কি ছিলেন, আমরা তাঁহাকে এলাহাবাদ লইরা বাওয়া স্থির করিলাম। আরও ভারণ এই যে আমার ভর্মী কৃষ্ণার বিবাহের দহন্ধ স্থির হইয়াছিল। আমার দহদা পুনরায় কারাগারের তলব আদিতে পারে এই আশন্ধায় আমি যত সত্তর সম্ভব বিবাহ ব্যাপার নির্বাহ করিতে ব্যগ্র হইলাম। আমি যে কতদিন বাহিরে থাকিতে পারিব, দে দম্বন্ধে নিজের কোন ধারণা ছিল না। কেন না তথনও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ কংগ্রেদের সরকারী কার্যাপ্রতি এবং কংগ্রেদ ও অভান্ত বহুতর প্রতিষ্ঠান বে-আইনী।

এলাহাবাদে অক্টোবর মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিবাহের সময় নিদিষ্ট হইল।
ইহা অসবর্ণ বিবাহ। আমি আনন্দিত হইলেও এই ব্যাপারে আমাদের কোন
হাত ছিল না। ব্রাহ্মণ ও অ-ব্রাহ্মণের মধ্যে বিবাহে কোন প্রকার ধর্মসংক্রাস্ত অমুষ্ঠানই ব্রিটিশ ভারতের আইনমতে সিদ্ধ নহে। সৌভাগ্যক্রমে সম্প্রতি

আইনে পরিণত "সিভিল ম্যারেজ এক্ট"এ আমাদের স্থবিধা হইল। এরূপ তৃইটি আইন আছে। যে আইনে আমার ভগ্নীর বিবাহ হইল তাহা কেবল হিন্দু এবং আহ্বাপ্সক বৌদ্ধ জৈন ও শিখের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু যদি উভয়পক্ষ জন্ম বা ধর্মান্তর গ্রহণ দ্বারা উল্লিখিত কোন সম্প্রদায়ভূক্ত না হন, তাহা হইলে এই আইনে বিবাহ চলিবে না; প্রথম 'সিভিল ম্যারেজ এক্টের' (১৮৭২-এর ৩ षाष्ट्रेन) भारत नाहरू इहेरत । এह षाहरून উভয়পক্ষকে সমস্ত প্রধান ধর্মের নিন্দা করিতে হয়, অথবা এমন বিবৃতি দিতে হয়, যাহাতে তাঁহারা কোন ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত নহেন ইহা প্রকাশ পায়। এই অনাবশ্বক ধর্মদোহিতা প্রদর্শন অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যাপার। ধর্মপ্রাণ না হইয়াও অনেকে উহাতে আপত্তি करवन विनया के ब्यारेटनव स्वविधा श्री होत्यन ना। याराट ब्यायर्ग विवादस्य স্কবিধা হয়, এমন কোন পরিবর্ত্তনের কথা উঠিলেই, সকল ধর্মের গোঁড়ার দল তারম্বরে প্রতিবাদ করিতে থাকেন। ইহার ফলে লোকে হয় ধর্মনিন্দা করিতে वाधा इय व्यथ्य व्याष्ट्रेन वाँठाहेवात अन्त धर्मान्नत গ্রহণ করিতে বাधा इय। ব্যক্তিগত ভাবে আমি অসবর্ণ বিবাহে উৎসাহ দিবার পক্ষপাতী; তবে উৎসাহ দেওয়া হউক আর নাই হউক এমন একটা সাধারণ অসবর্ণ বিবাহের আইন থাকা উচিত, याशार्क मकन धर्मात नत्नातीहै. धर्म निन्ता वा धर्म পরিবর্তন না করিয়াও বিবাহিত হইতে পারে।

আমার ভগ্নীর বিবাহে কোন অণ্ডম্বর ছিল না, যথাসম্ভব সাদাসিধা ভাবে উহা নির্বাহ হইয়াছে। সাধারণতঃ আমাদের দেশে বিবাহ ব্যাপারে যে হৈ চৈ হয়, আমি তাহা পছল করি না। একে মায়ের অহুথ, তাহার উপর তথনও নিরুপদ্রব প্রতিরোধ চলিতেছিল, আমার বহু সহকর্মী কারাগারে, কাজেই লোকদেখান আড়ম্বরের কথা উঠিতেই পারে না। অল্প কয়েকজন আত্মীয় কুটুর ও স্থানীয় বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করা হইল। ইহাতে আমার পিতার অনেক পুরাজন বন্ধু মনোবেদনা পাইলেন, তাঁহারা ভূল করিয়া ভাবিলেন যে আমি ইজ্যা করিয়াই তাঁহাদের অবজ্ঞা করিয়াছি।

বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র ইংরাজী (লাটন) অক্ষরে হিন্দুখানীতে লেখা হইয়াছিল।
ইহা অভিনব, কেন না এই শ্রেণীর নিমন্ত্রণপত্র বরাবর নাগরী কিলা পারসী
অক্ষরে লেখা হয়, ইংরাজী অক্ষর ব্যবহার করা দৈতদল ও গৃষ্টান পাত্রী ব্যতীত
অক্তর দৃষ্ট হয় না। আমি পরীক্ষা করিবার জত্য ইংরাজী অক্ষর ব্যবহার করিলাম,
লোকে ইহা কিভাবে গ্রহণ করে জানিবার কৌতৃহল ছিল। অধিকাংশ লোকই
ইহা পছন্দ করিলেন না। অল্ল ক্ষেকখানা পত্র দেওয়া হইয়াছিল, যদি অধিক
সংখ্যায় পত্র বিত্রিত হইত তাহা হইলে প্রতিবাদ অধিকতর হইত সন্দেহ নাই।
গান্ধিজী আমার এই কাধ্য অন্তুমাদন করিলেন না।

## অসবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর সমস্তা

আমি লাটন অক্ষরের অহরাগী হইলেও উহা প্রচলিত করিবার কোন উদ্দেশ नहेया वावहात कति नाहे। जुतुन्न अ मधा এ नियाय हेहात अस्कृत যুক্তিগুলিরও গুরুত্ব আছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই, হইলেও, আমি ইহা ভাল করিয়াই জানি যে, বর্ত্তমানে ভারতে লাটন অক্ষর গ্রহণ করিবার অতি ক্ষীণ আশাও নাই। সকল শ্রেণী হইতেই ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উথিত হইবে। জাতীয়তাবাদী, ধর্মসম্প্রদায়, হিন্দু, मुमलभान, প্রাচীন, নবীন কেহ বাদ যাইবেন না। এবং আমি ইহাও বুঝি যে এই প্রতিবাদ কেবল ভাবাবেগ নহে। যে ভাষার অতীত ঐশ্বর্য ও মহত্ত আছে, তাহার অক্ষর পরিবর্ত্তন এক গুক্তর পরিবর্ত্তন, কেন না অক্ষর ভাষার মর্ম্মবস্তু। অক্ষর পরিবর্ত্তন করিবামাত্র শব্দের চেহারা বদলাইয়া যায়, স্বতম্র ধ্বনি, স্বতম ভাব মনে আদে। ইহাতে প্রাচীন সাহিত্য ও নবীন সাহিত্যের মধ্যে এক অলক্ষ্য প্রাচীর গড়িয়া উঠে এবং প্রথমোক্ত দাহিত্য বৈদেশিক ভাষার মত হইয়া অবশেষে বিলুপ্ত হয়। যেখানে রক্ষা করিবার মত কোন সাহিত্য নাই. সেখানেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করা যাইতে পারে। ভারতে আমি কোন পরিবর্তন কল্পনাই করিতে পারি না, কেন না আমাদের ভাষা যে কেবল এশ্বর্যাশালী ও মুলাবান তাহা নহে, আমাদের ইতিহাস, আমাদের চিম্ভার সহিত ইহার যোগ অবিচ্ছেন্ত এবং আমাদের জনসাধারণের জীবনের সহিত ইহা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জ্যের করিয়া ইহা চালাইতে যাওয়া জীবস্তদেহে অস্ত্রোপচারের মতই নিষ্ঠরতা এবং ভাহাতে লোকশিক্ষার গতি রুদ্ধ হইবে।

এই প্রশ্ন আলোচনার সময় এখনও আসে নাই। আমার মতে অক্ষর সংস্কার করিতে আমাদের সংস্কৃত ভাষার কল্যাস্বরূপা—হিন্দী, বাঙ্গলা, মারাঠী ও গুজরাটী ভাষার জল্য এক সাধারণ অক্ষর গ্রহণের বিষয় প্রথমে চিন্তা করিতে হইবে। ঐ সকল ভাষার অক্ষরগুলির উৎপত্তিস্থল মূলত: এক এক পার্থকাও খুব বেশী নহে। কাজেই এক সাধারণ অক্ষর নির্ণয় করা কঠিন নহে। ইহার ফলে এই চারিটি একপ্রেণীর প্রধান ভাষা পরস্পারের অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইবে।

ভারত সম্পর্কে এই গল্প আমাদের ব্রিটিশ শাসকেরা অত্যন্ত অধ্যবসায়ের সহিত সমগ্র জগতে প্রচার করিয়াছেন যে ভারতে কয়েক শত ভাষা প্রচলিত নির্দিষ্ট সংখ্যাটা আমি ভূলিয়া গিয়াছি। প্রমাণ স্বরূপ আদমস্থমারীর বিবরণ আছে। এই কয়েক শত ভাষার মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক ইংরাজই অন্ততঃ একটি ভাষাও মোটাম্টি জানেন। দীর্ঘকাল এদেশে বাস করিয়াও তাঁহারা উহা শিক্ষা করেন না, ইহা এক অনক্রসাধারণ ঘটনা। এই সমস্ত ভাষাকে একত্র করিয়া তাঁহার নাম দিয়াছেন, "ভার্ণাক্লার" অর্থাৎ দাসজাতির ভাষা। (লাটিন ভার্ণা শব্দের অর্থ্য যে সকল দাস পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করে ) আমাদের দেশের

#### জওহরলাল নেহক

লোকেরাও অজ্ঞাতসারে না বৃষিয়া এই নাম গ্রহণ করিয়াছেন। সমস্ত জীবন ভারতে কাটাইলেও ইংরাজেরা আমাদের ভাষা ভালভাবে শিক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করেন না, ইহা আশ্চর্যা। তাঁহারা খানসামা ও আয়াদের সাহায়ে এক অভ্নত উচ্চারণভঙ্গীর অপভ্রংশ হিন্দু জানীকে প্রকৃত বস্তু বলিয়া কয়না করেন। যে ভাবে তাঁহারা অধীনস্থ কর্মচারী ও মোসাহেবদের নিকট হইতে ভারতীয় জীবন সম্পর্কে ঘটনা সংগ্রহ করেন, তেমনি ভাবে চাকর-বাকরের নিকট হইতে হিন্দু স্থানী ভাষা শিক্ষা করেন। এই চাকরেরা 'সাহেব-লোগ' বৃঝিতে পারিবেন না এই ভয়ে, ভাঁহাদের পছন্দ মত বাজারিয়া হিন্দু স্থানীতে কথা বলে। হিন্দু স্থানীও অন্যান্ত ভারতীয় ভাষার যে উচ্চাদের সংহিত্যিক সৌন্দর্যা ও বিপুল সাহিত্য আছে, এ সম্বন্ধে ভাঁহারা গভীর ভাবেই অজ্ঞ।

আদমস্থমারীর রিপোর্ট যদি বলে যে ভারতে হুই তিন শত ভাষা আছে, তাহা হইলে আমার বিশ্বাদ উহা হইতেই দেখা বাইবে বে জার্মানীতেও ৫০ কি ৬০টি ভাষা প্রচলিত আছে। এই ঘটনাকে জার্মানীর অনৈকা বা ভেদের দৃষ্টান্তস্বরূপ কেই উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে পড়ে না। আনমন্তমারীর বিবরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষার কথাও উল্লেখ করা হয়, কয়েক সহস্র লোকের কথা ভাষাকেও স্বতম্বভাবে উল্লেখ করা হয়। বৈজ্ঞানিক গ্রেণণার স্থাবিধার জন্ত বহুতর কথ্য ভাষাকে পুথক ভাষা হিসাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়। আয়তনের তুলনায় ভারতে অতি অন্ন সংখ্যক ভাষাই প্রচলিত। ইউরোপের সহিত তুলনার ভাষার দিক দিয়া ভারতবর্গ অবিকতর-ঐক্যবদ্ধ, কিন্তু ব্যাপক নিরক্ষর্তার দক্ষণ সাধারণ কথা ভাষা গড়িরা উঠে নাই। কথা ভাষার নানারূপ ইতর বিশেষ আছে। ভারতের প্রধান ভাষা ( क्रमारम वार ) हिन्दु होनी ( क्रिमी ७ छेर्फ ), वाक्र हा, গুঙ্গবাটী, মারাঠী, তামিল, তেলেগু, মালঘালাম ও কানাড়ী। ইহার সহিত যদি चामाभी, উড়িয়া, मिसी, পুস্ত ও পাঞ্চাবী জুড়িয়া দেওয় য়য়, তাহা হইলে ক্ষেক্টি পার্ব্বত্য ও অর্ণাবাসা সম্প্রনায় ছাড়। ভারতের সমস্ত ভাষার কথাই বলাহয়। উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম ভারতে প্রচলিত ভারতীয় আর্য্য ভাষাগুলির পরস্পারের সহিত গভীর ঐক্য রহিয়াছে। দক্ষিণের ক্রাবিড় ভাষাগুলি স্বতন্ত্র হইলেও তাহার উপর সংস্কৃত ভাষার প্রভাব অত্যবিক, সংস্কৃত শব্দের প্রাচুর্যাও উহাতে কম নহে।

যে আটটি প্রধান ভাষার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইহার প্রত্যেকটিই প্রচীন সাহিত্য-সম্পদে সমুদ্ধ। এবং বিস্তীর্থ অঞ্চলে এই সকল ভাষা কথা ভাষারূপে ব্যবস্থত হয়। অতএব কথা ভাষার দিক দিয়া এগুলি পৃথিবীর অস্থান্ত প্রধান ভাষার দহিত একত্রে আসন পাইবার যোগ্য। পাচ কোটি লোক বাঙ্গলায় কথা কহে, অল্পবিস্তর উচ্চারণে পার্থক্য থাকিলেও আমার ধারণা

## অসবর্ণ বিবাহ ও অক্ষর সমস্তা

( হাতের কাছে নির্দিষ্ট সংখ্যা নাই ) ভারতে প্রায় ১৪ কোটি লোক হিন্দুখানী ভাষা ব্যবহার করে এবং এই ভাষা দেশের সর্ব্বিত্র বহুলোক অব্ববিস্তর বৃবিতে পারে।\* এই ভাষার বিপুল ভবিদ্যুৎ সম্ভাবনা রহিয়াছে। ইহা সংস্কৃতের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পারদী ভাষার দহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই ছুই ঐশ্বর্য ভাণ্ডার হইতে এই ভাষা পুষ্ট এবং সম্প্রতি ইংরাজী হইতেও ইহা অনেক কিছু সংগ্রহ করিতেছে। দান্ধিণাত্যে অবশ্য হিন্দী ভাষা একেবারেই বিদেশী ভাষা, তবে দেখানেও হিন্দী ভাষা শিক্ষাদানের বিপুল চেষ্টা চলিতেছে। ছুই বংসর পূর্বে (১৯৩২) আমি তত্রত্য হিন্দী প্রচার সমিতি প্রদত্ত সংখ্যা দেখিয়াছিলাম, তাঁহারা চৌদ্ধ বংসরের চেষ্টায় কেবলমাত্র মান্রান্ধ প্রদেশেই ৫,৫০,০০০ জন লোককে হিন্দী শিক্ষা দিয়াছেন। গভর্ণমেন্টের সাহায্য ব্যতীত স্বতঃপুরত চেষ্টায় এই সাফল্য অব্ল নহে, এবং বাঁহারা হিন্দী শিথিয়াছেন, তাঁহারা আবার স্বতঃপুরত হইয়া অপরকে শিখাইতেছেন।

হিন্দুখানী যে ভারতের সাধারণ ভাষায় পরিণত হইবে, এ বিষয়ে আমার বিন্মাত্র সন্দেহ নাই। সাধারণ কাজ চালাইবার জন্ম এখনও ইহা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। হিন্দুখানী নাগরীতে লেখা হইবে, না, পারসী অক্ষরে লেখা হইবে, ইহা সংস্কৃত শব্দবহুল হইবে, না, পারসী শব্দবহুল হইবে, ইহা লইয়া নির্বোধ তর্ক ও বাদাত্রবাদের কলে উহার উন্ধৃতি ব্যাহত হইতেছে। অক্ষরের অস্থবিধা দূর করার উপায় নাই, কেন না তুই পক্ষের মনোভাবই প্রবল, অতএব তুই প্রকার অক্ষরই মানিয়া লইয়া লোককে ইচ্ছামত যে কোনটি ব্যবহার করিতে দেওয়াই সঙ্গত। তবে উভয়দিকের চরমপন্থা বর্জ্জন করিয়া মোটাম্টি কথাভাষার প্রতি লক্ষা রাথিয়াই সাহিত্যের ভাষার শ্রীবৃদ্ধি স্বান্ধ কর্ত্বর। জনসাধারণের

একজন হিন্দুখানী অনুরাগী আমাকে নিয়লিবিত সংখ্যাগুলি দিয়াছেন। এগুলি ১৯৩১ কি
১৯২১-এর আদমস্রমারীর বিবরণ হইতে গৃহীত কি না জানি না, তা মনে হয় ইহা ১৯২১-এর;
কঠ্মানে অবল্য এই সংখ্যা অনেক ব্যক্তিয়াছে।

| হিন্দুস্থানী ( পশ্চিম অঞ্লের হিন্দী, পাঞ্চাবী ও রাজস্থানী দহ ) | ১৩,৯৩ লক্ষ |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| বাঙ্গলা                                                        | 8,30 ,,    |
| <b>তে</b> লেগু                                                 | ર,૭৬ "     |
| <b>মারা</b> ঠা                                                 | 7,66 "     |
| তামিৰ্,                                                        | ٧, ٩٩,٧    |
| <b>का</b> नाड़ी                                                | ړ ده د     |
| উড়িয়া                                                        | ۷,۰۶ "     |
| শুজবাটী                                                        | , es       |

পুন্ত, আসামী এবং এদ্ধাদেশের ভাষার উৎপত্তি ও প্রকৃতি বতত্ত্ব বলিরা এই তালিকায় ভাহা ধরা হয় নাই।

#### ख ওহরলাল নেহর

শিক্ষার ব্যবস্থা প্রবর্তনকালে ইহাই অবশুক্তাবী। বর্ত্তমানে যাঁহারা নিজেদের সাহিত্যের লিখনভঙ্গী ও মাধুর্য্যের নিয়ামক বলিয়া বিবেচনা করেন, সেই মৃষ্টিমেয় মধ্যশ্রেণী, প্রত্যেকে নিজ নিজ মত সম্পর্কে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ও সঙ্কীর্ণমনা। তাঁহারা প্রাচীন পদ্ধতি আঁকড়াইয়া আছেন, যাহার সহিত তাঁহাদের পাঠক জনসাধারণের অথবা জগতের সাহিত্যের গতিভঙ্গীর যোগ নাই।

হিন্দুখানী ভাষার পরিপুষ্টি ও বিস্তাবের সহিত বান্ধলা, গুজরাটী, মারাঠী, উড়িয়া বা প্রাবিড় ভাষা প্রভৃতি ভারতের উৎকৃষ্ট ভাষাগুলির পরিপুষ্টি ও সমৃদ্ধির সংঘর্ষ হইবে না, হওয়া উচিত নহে। ইহার মধ্যে কতকগুলি ভাষা অত্যস্ত সচেতন এবং হিন্দুখানী অপেক্ষাও বৃদ্ধির দিক দিয়া সতর্ক; বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষা ও অক্যান্ত কার্য্যের জন্ত এই ভাষাগুলি রাষ্ট্র-ভাষারপেই গাকিবে। কেবল ঐগুলির সহায়তাতেই জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্রত বিতার সম্ভব।

কেহ কেই কল্পনা করেন, ইংরাজীই ভারতের সর্বজ্ঞনীন ভাষায় পরিণত হইবে। মৃষ্টিমেয় উচ্চশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তিকে বাদ দিলে, ইহা আমার নিকট উন্সাদের কল্পনা বলিয়াই মনে হয়। ইহার সহিত জনসাধারণের শিক্ষা-সংস্কৃতির কোন সম্পর্কই নাই। এখন যেরপ আছে; হয় ত আরও ব্যাপকভাবে ইংরাজী ভাষা, 'টেকনিক্যাল', বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায় সম্পর্কিত ব্যাপারে এবং বিশেষভাবে আন্তর্জ্ঞাতিক ব্যাপারে ব্যবহৃত হইবে। জগতের চিন্তা ও কর্মধারার সহিত যোগ রাথিবার জন্ম আমাদের অনেকেরই বিদেশী ভাষা শিক্ষা করা উচিত এবং আমার মনে হয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় ওলিতে 'ইংরাজী ভাষা ছাড়াও, করাদী, জার্মান, কশিয়ান, স্পেনীয় ও ইতালীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া উচিত। অবশ্ম ইংরাজীকে অবজ্ঞা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, তবে জগতের মতামত তুলমূল বিচার করিতে হইলে আমাদের কেবল ইংরাজীর চশমা ব্যবহার করিলেই চলিবে না। ইতিমধ্যেই আমাদের মানসিক বিকাশের ধারা বছল পরিমাণে একদেশদর্শী হয়া পড়িয়াছে, কেন না আমর কেবল একদিকের কথা ও মতবাদ ভাবিতে অভান্ত। এমন কি আমাদের অতি উগ্র জাতীয়তাবাদীয়া পর্যান্ত বৃরিতে পারেন না যে ভারত সম্পর্কে তাঁহাদের ধারণা ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্কী ধারা কি পরিমাণে আচ্ছয়।

কিন্তু অন্তান্ত বিদেশীভাষা শিক্ষায় আমরা যতই উৎসাহ দেই না কেন, বাহিরের সহিত যোগাযোগ রকার জন্ত ইংরাজী ভাষাই আমাদের প্রধান অবলম্বন থাকিবে। ইহাই হওয়া উচিত, পুরুষামূক্রমে আমরা ইংরাজী শিক্ষিতিছি এবং ইহাতে অনেকটা রুতকার্যাও হইয়াছি। এই দীর্ঘকালের শিক্ষার ধারা একেবারেই মৃছিয়া ফেলিয়া নৃতন কিছু গ্রহণ করিবার চেষ্টা নির্ব্ধুদ্ধিতাই হইবে। বর্তমানে ইংরাজী ভাষা বহু দ্রপ্রসারী এবং ইহা ক্রতগতিতে অন্তান্ত ভাষাকে অতিক্রম করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই। আন্তর্জ্ঞাতিক আলোচনায় এবং রেডিয়ো

## অসবর্ণ বিবাছ ও অক্ষর সমস্তা

ঘোষণায় এই ভাষাই প্রধান বাহন হইবে, যদি না "আমেরিকান" ইহার স্থান গ্রহণ করে। অতএব আমাদিগকে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তৃত করিতে হইবে। যথাসম্ভব ইহা আমাদের শিক্ষা করা উচিত, তবে এই ভাষার স্ক্ষাতিস্ক্ষ রস্ট উপভোগ করিবার জন্ম অনেকে যেমন ভাবে অতিরিক্ত সময় ও শক্তি ব্যয় করেন, আমি তাহার কোন প্রয়োজন দেখি না। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ইহা সম্ভব হইতে পারে কিন্তু অধিকাংশের উপর এই বোঝা চাপাইয়া দিলে অন্তান্ম দিকে তাহাদের উরতি অবক্ষর হয়।

সম্প্রতি "বেসিক ইংলিশ"-এর প্রতি আমার দৃষ্টি আরুষ্ট হইয়াছে। আমার মনে হয় ইহাতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার পথ অত্যন্ত সরল ও স্থগম করা হইয়াছে, ভবিক্ততে ইহার প্রচলনের সমধিক সন্তাবনা রহিয়াছে। আমাদের পক্ষে এই "বেসিক ইংলিশ" শিকা ব্যাপকভাবে প্রবর্ত্তন করাই ভাল, পণ্ডিতী ইংরাজী বিশেষজ্ঞ বা বিশিষ্ট ছাত্রের জন্ম নির্দিষ্ট থাকুক।

ব্যক্তিগতভাবে আমি হিন্দুস্থানী ভাষায় ইংরাজী ও অ্যান্স বিদেশী ভাষা হইতে শব্দ গ্রহণের পক্ষপাতী। ইহার প্রয়োজন আছে, কেন না আধুনিক অনেক নাম ও শব্দের প্রতিশব্দ আমাদের ভাষায় নাই, সংস্কৃত, পারসী বা আরবী হইতে কঠিন শব্দ রচনা না করিয়া সর্বজন পরিচিত শব্দ ব্যবহার করাই ভাল। ভাষার পবিত্রতা রক্ষাকারীরা ইহাতে শুপত্তি করিবেন, কিন্তু আমার মনে হয় ইহা মন্ত ভূল, অ্যান্স ভাষা হইতে শব্দ ও ভাব পরিপাক করিবার শক্তি ও সহজ্ব নমনীয়তার হারাই ভাষা সমৃত্বিশালী ইইয়া উঠে।

আমার ভন্নীর বিবাহের পরেই আমি কাশী যাত্রা করিলাম। আমার পুরাতন বন্ধু ও সহকর্মী শিবপ্রসাদ গুপ্ত এক বংসরকাল পীড়িত ছিলেন। লক্ষ্ণে জেলে থাকিবার সময় তিনি পক্ষাঘাতরোগে আক্রান্ত হন, তথন হইতে অতি ধীরে ধীরে আরোগালাত করিতেছেন। কাশীতে অবস্থান কালীন একটি ক্ষুন্ত হিন্দী-সাহিত্য সমিতি আমাকে একথানি মানপত্র প্রদান করেন এবং আমি সদস্যদের সহিত সাধারণভাবে কিছু আলাপ আলোচনা করি। আমি বলিলাম, যে বিষয় আমি অল্প জানি, তাহা লইয়া বিশেষজ্ঞদের সহিত আলোচনায় আমার সম্বোচ হয়, তবুও আমি করেকটি বিষয় উল্লেখ করিলাম। হিন্দী লিথিবার আলরারিক ও জাটল প্রচালত প্রথার সমালোচনা করিয়া আমি বলিলাম যে কঠিন কঠিন সংস্কৃত শব্দ প্রযোগ, কুত্রিম ও আড়েই প্রাচীন রচনাপদ্ধতি ধরিয়া থাকার কোনই সার্থকতা নাই। আমি বলিলাম, মৃষ্টিমেয় ব্যক্তির জন্ম এইরূপ রাজদ্ববারী রীতিতে সাহিত্য বচনা ত্যাগ করিয়া হিন্দী লেথকগণ দৃঢ়তার সহিত সর্ব্বজনবোধ্য ভাষায় জনসাধারণের জন্ম সাহিত্য স্পষ্ট কক্ষন। জনসাধারণের সহিত সংস্পর্শেশ ভাষায় জনসাধারণের জন্ম সাহিত্য স্থাই কক্ষন। জনসাধারণের ভাবাবেগ হইতে

#### **ज** उरत्नान (नर्ज

শক্তি লাভ করিয়া অধিকতর উন্নতধরণে রচনা করিতে সমর্থ ইইবেন। আমি আরও বলিলাম যে, হিন্দী গ্রন্থকারেরা যদি পাশ্চান্তা চিন্তাধারা ও দাহিত্যের প্রতি অধিকতর মনোযোগী হন, তাহা হইলে তাঁহারা বহুল পরিমাণে উপকৃত হইবেন। বিভিন্ন ইউরোপীয় ভাষা হইতে উচ্চাঙ্কের সাহিত্য ও আধুনিক ভাবধারা সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির অমুবাদ হওয়াও বাঞ্কীয়। প্রসন্ধত: আমি উল্লেখ করিলাম যে আধুনিক হিন্দী অপেক্ষা, আধুনিক বাঙ্গলা, মারাঠী ও গুজরাটী ক্রান্ত অধিক অগ্রদর, বিশেষভাবে আধুনিক বাঙ্গলা সাহিত্যের মৌলিকতা ও ক্রান্তিপ্রতিভা হিন্দী হইতে অনেক অধিক।

এই সকল কথা বন্ধূভাবে আলোচনা করিয়া আমি ফিরিয়া আদিলাম তত্ত্ব উহা বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে, এ ধারণাও আমার ছিল না, কিন্তু কাস্থিত কোন ব্যক্তি উহার বিবরণ হিন্দী সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশ ক্রিল দিলেন।

আমার বিকদ্ধে হিন্দী সংবাদপত্রগুলিতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিল, ষেহেতু আমি বাদলা, গুজরাটী ও মারাঠী অপেক্ষা হিন্দীকে হীন করিয়া সমালোচনা করিতে স্পর্না পরাছি। আমাকে গভীরভাবে অজ্ঞ—এ বিষয়ে আমি অজ্ঞ ভাহাতে সন্দেহ কি—ও আরও কঠিন কঠিন বিশেষণ দ্বারা পরাহত করা হইল। এই বাদাহ্যবাদ পড়িবার আমি সময় পাই নাই, শুনিয়াছি ক্ষেক্মান ধরিয়া,— আমি পুনরায় কারাগারে না যাওয়া পর্যান্ত—উহা চলিয়াছিল।

এই ঘটনার আমার একটা শিক্ষা হইল। আমি বুঝিলাম, হিন্দী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা অতিমাত্রায় অসহিষ্ণু, একজন হিতাকাক্ষীর নিকট হইতেও তাঁহাদের সঙ্গত সমালোচনা শুনিবার মত ধৈর্যা নাই। ইহার পশ্চাতে নিশ্চরই হীনতাবোধ রহিয়াছে। আত্মসমালোচনার একান্ত অভাব, সমালোচনার আদা অতি দীন। প্রস্থকার ও সমালোচক ব্যক্তিগত অভিসন্ধি আরোপ করিয়া ক করিতেছেন, এ দৃশ্য বিরল নহে। ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্বীণ বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর এবং ক্পমণ্ডুকতে পূর্ণ দেখিয়া মনে হয় যেন প্রস্থকার ও সাংবাদিকেরা পর্পশবের জন্ম এবং অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তির জন্ম লিথিয়া থাকেন; জনসাধারণের আর্থি বা মনোভাব একেবারেই অবজ্ঞা করেন। যেখানে ক্ষেত্র প্রশস্ত এবং বিস্তৃত দেখনে এভাবে শক্তির অপবায় করা কত শোচনীয়।

হিন্দী সাহিত্যে অতীত সম্পদ প্রচুর; কিন্তু কেবল অতীতের উপর নির্ভর করিয়া ইহা বাঁচিতে পারে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইহার মহৎ ভবিশ্বং আছে এবং হিন্দী সংবাদপত্রগুলি কালক্রমে দেশে বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। কিন্তু বর্তমান প্রচলিত প্রথা বর্জন করিয়া সাহসের সহিত জনসাধারণের জন্ম সাহিত্যরচনায় প্রবন্ধ না হইলে উন্নতির আশা নাই।

# সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

আমার ভগ্নীর বিবাহের প্রাক্কালে সংবাদ আসিল, ইউরোপে বিঠলভাই প্যাটেলের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি দীর্ঘকাল রোগভোগ করিতেছিলেন এবং এই কারণেই ভারতে তাঁহাকে কারাগার হইতে মৃক্তি দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাবহ ঘটনা, আমাদের সংগ্রামের মধ্যে প্রধান নেতাদের একের পর আর এইভাবে মহাপ্রস্থান, অত্যন্ত অবসাদজনক। বিঠলভাই-এর গুণকীর্ত্তন করিয়া অনেকেই লিখিতে লাগিলেন। এবং প্রায় সকলেই তাঁহাকে একজন পার্লামেন্টীয় নীতিবিশারদ এবং বাবস্থা-পরিষদের সভাপতিরূপে তাঁহার সাফল্যের কথা উল্লেখ করিতে লাগিলেন। ইহা নিঃসংশয়ে সত্য কিন্তু ইহার বারম্বার পুনক্ষক্তিতে আমি অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করিতে লাগিলাম। ভারতে কি পার্লামেন্টীয় কার্য্যে পরিপক এবং যোগাতার সহিত সভাপতির কার্য্য পরিচালনা করিতে পারেন, এমন লোকের অভাব আছে ? এই কাজের জন্ত আমাদের আইনজীবীরা যথেষ্ট শিক্ষিত। বিঠলভাই উহা অপেক্ষাও অনেক বড় ছিলেন—তিনি ছিলেন ভারতের স্বাধীনতার একজন তুর্দুমনীয় যোগা।

আনার বারানসীতে অবস্থানকালীন আমি হিন্দু-বিশ্ববিভালয়ের ছাত্রদিসের নিকট বক্তৃতা করিতে আস্থৃত হইয়াছিলাম। আমি আনন্দের দহিত আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম এবং ভাইস-চ্যান্দেলর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যে ভালপিতিত্বে এক বিশাল সভায় বক্তৃতা করিলাম। প্রসঙ্গতঃ আমাকে সাম্প্রদায়ি হতা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিতে হইল, আমি তীব্রভাষায় উহার নিন্দা করিলাম এবং বিশেষভাবে হিন্দু মহাসভার কার্যপ্রণালীরও নিন্দা করিলাম। আক্রমণ করিবার জক্ত পূর্ব্ব হইতে আমি কোন সম্বন্ধ করি নাই। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমার মনের মধ্যে বিভিন্ন দলের সাম্প্রনামিক তারাদীদের প্রতিক্রিয়াশীল কার্যপদ্ধতির জক্ত ক্রোধ সঞ্চিত্র ছিল এবং আলোচনামুথে উৎসাহ ও উত্তেজনায় সেই ক্রোধের কিয়দংশ বাহিরে প্রকাশিত হইল। আমি বিশেষ জোরের সহিত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতারাদীদের প্রকাশিত হইল। আমি বিশেষ জোরের সহিত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতারাদীদের প্রকাশিত হইল। আমি বিশেষ জোরের সহিত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতারাদীদের সক্রপ বর্ণনার কোন অর্থ হয় না। তথন আমার একথা মনে হয় নাই যে, যে সভার সভাপতি মালবাজী, সেই সভায় হিন্দু মহাসভার সমালোচনা করা স্থকচির পরিচায়ক নহে, কেন না তিনি উহার অক্তজম

ন্তম্ভ স্বরূপ। উহা আরও মনে না পড়িবার কারণ এই যে, ইদানীং তিনি উহার সহিত ততটা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন না, নৃতন আক্রমণশীল নেতারা তাঁহাকে অনেকটা কোণ-ঠাসা করিয়া ফেলিয়াছিল। যতদিন তাঁহার প্রভাব ছিল, ততদিন মহাসভা সাম্প্রদায়িকতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রগতিবিবোধী হইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু পরবর্তীকালে ইহা প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে এবং আমার দৃঢ় বিখাস ইহাতে মালবাজীর কোন হাত ছিল না এবং তিনি নিশ্চয়ই ইহা অমুমোদন করেন নাই। তথাপি আমার পক্ষে ইহা উচিত হয় নাই। আমি পরে ব্রিলাম যে, তাঁহার আমন্ত্রের অপব্যবহার করিয়া আমি যে সকল মন্তব্য করিয়াছি, তাহাতে তাঁহাকে ক্ষুল্ল করা হইয়াছে। এজন্য আমি হংখিত হইয়াছিলাম।

মামার নির্ব্ধ কিতাপ্রস্ত আর একটি ভ্লের জন্মও আমি ছংখিত হইয়াছি। একজন আমার নিকট একটি প্রস্তাবের নকল পাঠাইয়া নিশিয়াছিলেন, আজমীট হিন্দু যুবক-সম্মেলনে ঐ প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবটি অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং আমার বারাণসীর বক্তৃতায় উহা উল্লেখ করিয়াছিলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐরপ কোন সম্মেলনে ঐ প্রস্তাব গৃহীতই হয় নাই, উহা ছুইলোকের ধাপ্পাবাদ্ধী মাত্র।

আমার বারাণদীর বক্তৃতার দংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবাদপত্তে প্রকাশিত হওয়ায় হৈ হৈ পড়িয়া গেল। এই শ্রেণীর ব্যাপারে আমি অভ্যন্ত হইলেও হিন্মহাসভার নেতাদের আক্রমণে বিষের জালা দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। এই সকল আক্রমণ ব্যক্তিগত এবং আলোচ্য বিষয়ের সহিত উহার কোন সংখ্রব নাই। ভাঁহারা দীমা অভিক্রম করিলেন, ইহাতে আমি আনন্দিতই হইলাম, কেন না, আমি এ বিষয়ে আমার বক্তব্য পরিকুট করিবার স্ক্রোগ পাইলাম। মাদের পর মাস ধ্রিয়া, এমন কি যথন আমি কারাগারে ছিলাম, তথন হইতেই এই সকল কথা আমার মনের মধ্যে গর্জন করিতেছিল, কিন্তু প্রকাশের পথ খুঁজিয়া भारेटिक्नाम ना । रेहारक स्थम बीमकरनंत्र हारक स्थाहा सन्ध्रा हरेन, सिन्ध ভীমকুল আমার গা-সহা, তুগাপি যে বাদাস্থবাদ গালাগালিতে প্রাব্দিত হয়, তাহাতে আনন্দ নাই। কিন্তু আমার বিচার করিবার অবসর রহিল না। আমার ধারণামুষায়ী যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া হিন্দু ও মুদলমান উভয় শ্রেণীর मान्यभाविक हातान मधरम এकि श्रवम निथिनाम, माभि উहारछ रमशहेनाम, তুই পক্ষের কেহই "থাটি" সাম্প্রনায়িকতাবাদী নহে, আসলে রাজনৈতিক ও দামাজিক উন্নতিবিবোধীবাই দাম্প্রদায়িকতার মুখোদ পরিয়া মাত্মগোপন করিয়া আছে। সংবাদপত্র হইতে ক্ষেলে সংগ্রহ করা, সাম্প্রনায়িক নেতাদের বক্ততা ও বিবৃতির কৃতকগুলি বিবরণ আমার নিকট ছিল। আমার নিকট এত বেশী উপাদান ছিল যে, দেগুলিকে সংবাদপত্তের প্রবন্ধের মধ্যে সাজাইয়া গুছাইয়া ঠাসিয়া দিতে আমাকে অভান্ধ বেগ পাইতে হইয়াছে।

## সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

আমার এই প্রবন্ধটি ভারতের সংবাদপত্রগুলিতে বছল প্রচার লাভ করিল। কিন্তু কি হিন্দু কি মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী, কোন পক্ষ হইতেই কোন জ্ববাৰ पानिन ना : यि आयात अवस्त उल्राह्म न्या के प्राप्त कथा हिन । शिन-মহাসভার যে সকল নেতা নানা ছন্দে জোরালো ভাষায় আমাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহারা একেবারেই মৌনাবলম্বন করিলেন। মুসলমানদের পক্ষ হইতে কেবল শুর মহম্মদ ইকবাল, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ভ্রম সংশোধন করিতে চেষ্টা করিলেন, ইহা ছাড়া তিনি আমার যক্তিসম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। ইহার উত্তর দিতে গিয়াই আমি ইন্ধিত করিলাম যে, রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক সমস্তাগুলি গণ-পরিষদ আহ্বান করিয়া মীমাংসা করা উচিত। পরে সাম্প্রদায়িকতা লইয়া আমি আরও তুই একটি প্ৰবন্ধ লিখিয়াছিলাম। এই সকল প্ৰবন্ধ লোকে সদয়ভাবে গ্ৰহণ করায় এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উপর এগুলির প্রভাব দেখিয়া আমি আশান্বিত হইলাম। অবশ্র আমি কল্পনাও করি নাই যে সাম্প্রদায়িকতার পশ্চাতে যে তীব্র মনোভাব বিল্নমান, তাহা আমি কোন যাত্রমন্ত্রে উডাইয়। দিতে পারিব। আমার কেবল দেখাইবার উদ্দেশ্য ছিল যে সাম্প্রদায়িক নেতারা ভারতের ও ইংলণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল অংশের সহিত ঘ<sup>্রি</sup> ভাবে সংযুক্ত এবং কার্যাক্ষেত্রে তাঁহারা সর্ববিধ রাজনৈতিক, বিশেষভাবে সামাজিক উন্নতির বিরোধী। তাঁহাদের দাবীগুলির সহিত জনসাধারণের কোন সম্পর্ক নাই। উপরের দিকের মষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধি ছাড়া উহার আর কোন সার্থকতা নাই। এই ভাবে যক্তিতর্ক দারা যখন আমি আক্রমণ করিতে সম্বল্প করিলাম, তথনই কারাগারের ভাক আসিল। হিন্দু মুদলমান মিলনের জন্ত পুন: পুন: আবেদনের দার্থকতা ज्याद्य मत्मर नारे किन्न जरेनरकात कात्रपश्चिन त्वितात रुष्टा ना कितरन, উহা শূলগর্ভ উক্তিমাত। যাহা হউক, অনেকে এরপ বলনা করেন যে, ঐ যাত্মশ্রটি বাবে বাবে আওড়াইলেই একদিন মিলন আদিয়া শড়িবে।

১৮৫৭-র বিজােহের পর হইতে সাম্প্রানায়িক প্রশ্ন সম্পর্কে ব্রিটিশ-নীতি থতাইয়া দেখিলে অনেক কিছু ব্রিবার উপাদান পাওয়া যায়। हिन् ও মূদলমানকে একত মিলিত হইয়া কাজ করিতে বাধা দেওয়া এবং এককে অপরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা মূলতঃ অপরিহার্যা নীতি ছিল। ১৮৫৭-র পর ব্রিটিশের কঠিন হস্ত হিন্দু অপেক্ষা মূদলমানের উপরই কঠােরভাবে পতিত হইল। তাঁহারা ভাবিলেন, মূদলমানেরাই অধিক আক্রমণশীল ও রণপ্রিয়, ভারত-শাসনের অল্পনিন পূর্বের শ্বতি তাঁহাাদের রহিয়াছে, অতএব ইহারাই অধিকতর বিপজ্জনক। মূদলমানেরাও নৃতন শিক্ষা-পদ্ধতি হইতে সরিয়া বহিলেন এবং গভর্ণমেতের অধীনে অল্প চাকুরীই তাঁহারা পাইলেন। এ সমস্তই তাঁহারা সন্দেহের দৃষ্টিতে

#### **ज** उर्जनान (नर्ज़

দেখিতে লাগিলেন। হিন্দুরা ইংরাজী ভাষা শিধিয়া কেরাণী শ্রেণীর চাকুরী আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিল এবং তাহাদের বেশ নিরীহ মনে হইতে লাগিল।

উপরের দিকে অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর ইংরাজী ভাষায় শিক্ষিত সম্প্রদারে অভিনব জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হইল এবং স্বাভাবিকভাবেই ইহা হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কেন না, মুদলমানেরা তথন শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যস্ত পশ্চাৎপদ। এই জাতীয়তাবাদের স্থর অতি শাস্ত নিরীহ হইলেও গভর্গমেন্ট তাহা পছন্দ করিলেন না, তাঁহারা মুদলমানদিগকে উংসাহ দিতে আরম্ভ করিলেন, যাহাতে তাঁহারা ন্তন জঃ হীয়তাবাদ হইতে দূরে সরিয়া থাকেন। ইংরাজী শিক্ষার অভাবই ছিল মুদলমানদের প্রধান বাধা, কিন্তু তাহা ধীরে ধীরেই অন্তর্হিত হইবে সন্দেহ নাই। দূরদৃষ্টি লইয়া ব্রিটিশগণ ভবিশ্বতের ব্যবস্থা করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং এই কার্য্যে তাঁহাদের প্রধান সহায় হইলেন প্রথর ব্যক্তিত্বশালী শুর দৈয়দ আহম্মদ থা।

সম্প্রদায়ের অমুন্নত অবস্থা, বিশেষভাবে শিক্ষার শোচনীয় দুর্গতি দেখিয়া স্তর रियान वाधिक इंटेलन ; बिंगि भंडर्गरान्धेव छेभव इंटारनव कान श्राह्म नाई, গভর্ণমেন্টও ইহাদের কোন অন্তগ্রহ করেন না, ইহা তাঁহার নিকট অত্যন্ত তু:খছনক হইয়া উঠিল। তংকালীন অনেক সম্পাম্যাক ব্যক্তির মত তিনিও ব্রিটিশের অমুরাগী ছিলেন এবং বিলাত ভ্রমণ করিয়া অত্যন্ত প্রভাবাধিত হইয়াছিলেন বলিল্লা মনে হল। ইউরোপ—বিশৈষভাবে পশ্চিম ইউরোপ—বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, সমগ্র জগতে তাহার একানিপত্য, বড় হইতে গেলে যে সকল গুণ আবশ্যক তাহা সর্ব্বত্ত প্রকাশিত। সমস্ত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যা উচ্চশ্রেণীর করায়ত, প্রশ্ন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। ইহা উদারনৈতিকগণের যুগ, ইহা ভবিশ্বতের মহৎ পরিণতির উপর দুঢ়বিখাসী। এই বিস্ময়কর বাহা চাক্চিকা প্রত্যাক্ষ করিয়া ভারতীয়েরা যে সভিত্ত হইকে তাহাতে আর বিচিত্র কি ৮ হিন্দরাই অধিকসংখ্যায় ইউরোপে ও ইংলতে গিয়া তাঁহাদের অমুরাগী হইয়া স্বদেশে ফিরিতে লাগিলেন। ক্রমে বাফ চাক্চিকা ও আড়মর সহিয়া গেল, প্রথম দর্শনের বিষয়ে আর রহিল না। কিন্তু ক্সর সৈয়দের মনে প্রথম দর্শনের বিশায় ও আসক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। ১৮৬১ সালে ইংলণ্ডে গিয়। তিনি দেশে কতকগুলি পত্র লেখেন। ইহার একথানি পত্রে তিনি লিথিয়াছেন,—"ভারতে ইংরাজদের অসৌজ্ঞ এবং ভারতবাসীকে ঘুণা ও অবোগা জীবজন্তব মত ব্যবহারের জন্ম যদিও আমি ইংরাজকে মার্জ্জনা করিতে পারি না, তথাপি আমার মনে হয়, তাঁহারা ভ্রান্ত ধারণা হইতেই ঐরপ করিয়া থাকেন এবং কিছু সঙ্কোচের সহিত আমি একথাও স্বীকার করিব যে, আমাদের সম্পর্কে তাঁহাদের মতামত থব বেশী ভল নহে। ইংরাজের থোসামোদ না

## সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

করিয়ণও আমি একথা বলিতে পারি যে ভারতীয় নেটিভগণ, উচ্চ নীচ, ব্যবসায়ী ও ছোট দোকানদার, শিক্ষিত ও নিরক্ষরদের যদি আদব কায়দা শিক্ষাও চরিত্রের মহস্বের মাপকাঠিতে ইংরাজদের সহিত তুলনা করা যায়, তাহা হইলে, শক্তিমান স্থলর মাম্বের সহিত একটা নোংরা জানোয়ারের যে পার্থক্য, পার্থক্য ঠিক ততথানি। ভারতের ইংরাজেরা যে আমাদিগকে নপুংসক পশু বলিয়া মনে করে, তাহার যুক্তি ও কারণ আছে। ……যাহা আমি দেখিয়াছি এবং প্রত্যন্থ দেখিতেচি, ভারতের নেটভরা তাহা কল্পনাও করিতে পারিবে না। ……যাহা কিছু ভাল বস্তু, এইক ও পারমার্থিক, যাহা কিছু মহৎ মান্থবের মধ্যে দেখা যায়, দে সমস্তই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ইউরোপকে, বিশেষ ভাবে ইংলপ্তকে দান কবিয়াচেন। \*

ইংলণ্ড ও ইউরোপের ইহাপেক্ষা অধিক প্রশংসা আর কেহই করিতে পারেন নাই, শুর দৈয়দ যে অতিমাত্রায় অভিভূত হইয়াছিলেন তাহা শ্বতঃদিদ্ধ। তুলনা করিতে গিয়া তিনি যে কঠিন ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, সম্ভবতঃ তাহার উদ্দেশ্য এই যে তাঁহার স্বদেশবাসীকে মোহনিদ্রা হইতে জাগ্রত করিয়া সম্মুখে অগ্রসর করাইবার জন্ম। এই অগ্রসর বলিতে তিনি নিঃসন্দেহে ব্রিলেন, পাশ্চান্ত্য শিক্ষার দিকে অগ্রদর হইতে হইবে, অন্তথ্ াহার সম্প্রদায় অধিকতর শক্তিহীন ও অধঃপতিত হইয়া পড়িবে। ইংরাজী শিক্ষার অর্থ ই সরকারী চাকুরী, নিরাপত্তা, প্রতিপত্তি ও সম্মান। অতএব শিক্ষাবিস্তারে তিনি সর্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন এবং তাঁহার সম্প্রদায়কে স্বমতে আনয়ন করিতে লাগিলেন। তিনি অনন্যকর্মা হইয়া এই এক বিষয়ে মনঃসংযোগ করিলেন,—গতামুগতিকতা ও সংশয় হইতে মুদলমানদিগকে মৃক্ত করা অতিশগ্ত কঠিন কান্ধ ছিল দন্দেহ নাই। হিন্দু বুৰ্জ্জোয়া শ্রেণীর নবজাতীয়তাবাদ তাঁহার নিকট অবাস্তর বিষয়ে মনোনিবেশ করা বলিয়া বোধ হইমাছিল বলিয়াই তিনি উহার বিরোধিতা ক**ি**য়াছিলেন। হিন্দুরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় অর্দ্ধশতাব্দীর অধিক অগ্রসর, তাহারা গভণমেন্টের সমালোচনার বিলাস করিতে পারে, কিন্তু তাঁহার শিক্ষা প্রচারে গভর্ণমেন্টের পূর্ণ সহযোগিতা আবশ্যক এবং তিনি এখনই উহাতে যোগ দিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্য পণ্ড হইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন না। অতএব তিনি শিশু জাতীয় কংগ্রেস হইতে মুখ ফিরাইলেন; ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অতি আগ্রহের সহিত তাঁহাকে উৎসাহ দিলেন।

শুর সৈয়দের মুদলমানদের জন্ম পাশ্চাত্য শিক্ষায় সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবার সমল্প যে ঠিকই হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ব্যতীত তাহারা নূতন ধরণের ভারতীয় জাতীয় হাবাদ গঠন ব্যাপারে কোন কার্য্যকরী অংশ গ্রহণ

<sup>\*</sup> উদ্ধৃত অংশ হান্দ কোণের "প্রাচোর জাতীয়তাবাদের ইতিহাদ" হইতে গৃহীত।

### ज ওহরলাল নেহরু

করিতে পারিত না এবং উন্নততর শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নত অবস্থাপন্ন হিন্দদের পো ধরিয়াই তাহাদের কাটাইতে হইত। ঐতিহাদিক অভিবাক্তির পথে ও মতবাদের দিক দিয়া তথনও মুদলমানেরা বুজ্জোয়া জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দিবার যোগ্যতা অর্জন করে নাই; কেন না হিন্দুদের মত তাহাদের বর্জ্জোন্না শ্রেণী গড়িয়া উঠে নাই। স্থার দৈয়দের কার্যা প্রণালী দৃষ্ঠতঃ অতিমাত্রায় মজারেট इटेरल ७, উठा সমাকরপে বৈপ্লবিক পথেই প্রযুক্ত ইইয়াছিল। যথন নবস্থ हिन्स मधार्ट्यांगेवा इंखेरवाशीय छेनावरेनिङ्क मञ्चारनव निक श्रुटिङ हिसा कविरङ्किरनन. তথন মুদলমানেরা গণতন্ত্র-বিরোধী দামস্থতান্ত্রিক মতবাদে আচ্ছন্ন ছিলেন। কিন্তু উভয়শ্রেণী সম্পূর্ণরূপে মডারেট এবং ব্রিটেশ শাসনের উপর নির্ভরশীল ছিল। অল্পংখ্যক ধনী মুদলমান জমিদার যে শ্রেণীর মন্তারেট, ক্সর দৈয়দ ছিলেন দেই শ্রেণীর। হিন্দুদের মডারেট-নীতি ছিল, সতর্ক বৃত্তিজীবী ও বণিকের শিল্পবাণিজা ও টাকা থাটাইবার উপায় অন্নেষণ। ব্রিটিশ উদারনীতির দীপ্ত শিথা মাডটোন, ব্রাইট প্রভৃতি হইতে হিন্দু রাজনীতিকের। আলোক গ্রহণ করিতেন। মুদলমামের। তাহা করিয়াছেন কিনা, স্মামার দলেহ সাছে। দম্ভবতঃ তাঁহারা ব্রিটিশ রক্ষণশীল ও ইংলওের জমিদার সম্প্রদায়ের অন্তরাগী ছিলেন। আরমেনিয়ান হত্যাকাণ্ডের জন্ত, তুরস্কের পুন: পুন: নিন্দ। করায় তাঁহার। য়াডণ্টোনকে তু'চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তবে ডিজরেলী তুরস্থের প্রতি বন্ধুভাবাপর ছিলেন বলিয়া তাহারা তাহার প্রতি ( অরখ্য অল্লসংখ্যক মুসলমানই তথন এই সব ব্যাপারের থোঁজ রাখিতেন ) একটু পক্ষপাত দেখাইতেন।

স্তার দৈয়দ আুহম্মদ থার কতকগুলি বক্তা আজকাল পড়িলে অতাস্থ আশ্চ্যা বলিয়া বােধ হয়। যথন কংগ্রেসের বাষিক অধিবেশন হইতেছিল তথন, কংগ্রেসের অতি সাধারণ ও সামাল্র দাবারও সমালােচনা করিয়া ১৮৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি লক্ষো-এ এক বক্তা করেন। স্থার দৈয়দ বলিয়াছিলেন—"য়্যদি গভর্ণমেন্ট আফগানিস্থানের সহিত যুদ্ধ করেন অথবা ব্রহ্মদেশ জয় করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নীতি সমালােচনা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই।……গভর্গমেন্ট আইন প্রণয়নের জল্য একটি কাউন্সিল গঠন করিয়াছেন—সকল প্রদেশ হইতে শাসনকাবাে দক্ষ এবং জনসাধারণের অবস্থা সম্বদ্ধে অভিজ্ঞ কর্মাচারীদিগকে এই কাউন্সিলে লওয়া হয় এবং সমাজে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন এবং ঐ সভায় বসিবার উপযুক্ত কয়েকজন রইস্কেও ( বড় জমিলার ) উহাতে লওয়া হয়। কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে পারে যে, যোগাতাার পরিবর্ত্তে সামাজিক মর্যাদা দেখিয়া তাহাদের লওয়া হয় কেন ?……আমি ভোমাদের জিজ্ঞাসা করি—একজন নিম্প্রেণীর অথবা সাধারণ বংশের লোক, হউক না কেন দে এম. এ বা বি এ., থাকুক তাহার যোগাতা,—আমাদেশ

## সাম্প্রদায়িকভা এবং প্রতিক্রিয়া

ভারতে 'গণ-তান্ত্রিক ইন্লামের' নেতা ও প্রতিনিধির মুথে এই কথা!
মতকার দিনে অযোধ্যার তালুকদার, আগ্রা, বাঙ্গলা, বিহারের জমিদারগণও
ঐ শ্রেণীর বক্তৃতা করিতে সাহদী হইবেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু এ ব্যাপারে শুর দৈয়দই একা নহেন। সেকালে অনেক কংগ্রেসের বক্তৃতায়ও এইরপ আশ্চর্য্য বোধ হইবে। কিন্তু সেকালের হিন্দু-মুদলমান সমস্তার রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক দিকে এইরপ ছিল, — টুনীগমান ও সন্ভল আর্থিক অবস্থার মধ্যশ্রেণীকে (হিন্দু) সামস্ততান্ত্রিক জমিদার শ্রেণী (মুদলমান) কতকাংশে বাধা দিয়াছেন ও সংযত করিয়াছেন। হিন্দু জমিদারেরা তাহাদের বুজ্জোয়াশ্রেণীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হওয়ায় অনেকটা নিরপেক্ষ থাকিতেন, এমন কি মধ্যশ্রেণীর দাবীগুলির প্রতি সহায়্যভৃতি দেগাইতেন, কেন না, ঐ সকল দাবীর পশ্চাতে প্রায়ই তাহাদের প্রভাব থাকিত। ব্রিটিশগণ সর্ব্বদাই সামস্ততান্ত্রিক অংশের পক্ষে থাকিতেন। এই অভিনয়ের কোন পক্ষেই জন্যাধারণ বা নিম্ন্য্যশ্রেণীর স্থান ছিল না।

শুর দৈয়দের শক্তিশালী ব্যক্তিষ ভারতীয় মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করিল এবং আলীগড় কলেজ তাঁহার আশা আকাজ্রার প্রতীক হইয়া উঠিল। পরিবর্তনের সময় উন্নতিশীল আগ্রহ শীঘ্রই তাহার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া পরিপতির মুখে উন্নতির পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। ভারতীয় লিবারেলগণ তাহার উজ্জল দৃষ্টাস্ত। তাঁহাদের দেখিলে মনে হয়, তাঁহার পুরাতন কংগ্রেসের ভাবধারার প্রকৃত উত্তরাধিকারী, আমরাই আদিয়া জ্ভিয়া বিদয়াছি। সত্য সন্দেহ নাই। কিন্ধ তাঁহারা ভূলিয়া যান যে জগং পরিবর্ত্তিত হইতেছে, প্রাচীন কংগ্রেসের ভাবধারা প্রভাতের শিশিবের মত মিলাইয়া গিয়া এখন শ্বতিমাত্রে পর্যাবসিত। সেইরুপ শুরার দৈয়দের বার্তার প্রযোজন ও উপরোগিলা তথন ছিল, কিন্ধ ইহা কথনও উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের চরম আদর্শ হইতে পারে না। সম্ভবতঃ তিনি যদি

উদ্ধৃত অংশ হানস্ কোণের "প্রাচ্যের জাতীয়তাবাদের ইতিহাস" হইতে গৃহীত।

আর এক পুরুষ পরে জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে তাঁহার বার্ত্তাকে নৃতন রূপ দিতেন। অথবা অভাভ নেতারা তাঁহার বার্তার নৃতন ব্যাথ্যা করিয়া তাহা পরিবর্ত্তিত অবস্থায় প্রয়োগ করিতেন। কিন্তু শুর দৈয়দের সাফল্য এবং তাঁহার প্রতি শ্রন্ধা বশতঃ পুরাতন বিখাস ছাড়িয়া অগ্রন্থর হওয়া অপরের পক্ষে কঠিন হইয়াছে এবং তুর্গা্যক্রমে মুদলমান সম্প্রনায়ের মধ্যে, যাঁহারা নৃতন পথ দেখাইতে পারেন এমন মনগুদাধারণ যোগাবাক্তির একান্ত অভাব। আলীগড় কলেজ অনেক ভাল কাজ করিয়াছে, বহুদংখ্যক যোগ্যবক্তি প্রস্তুত করিয়াছে, শিক্ষিত মুদলমান সম্প্রদায়ের মানদিক গতি পরিবর্ত্তন করিয়াছে; তথাপি উহা তাহার আদিম কাঠামো হইতে বাহির হইয়া আদিতে পারে না—সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব ইহার উপর রাজত্ব করিতেছে এবং ছাত্রনের সাধারণ উচ্চাশার লক্ষা গভর্নমেন্ট চাকুরী লাভ। তুর্লভের সন্ধানে গ্রহ-তারকার ভ্রমণ করিবার তুরাকাজ্জা তাহার नारे, এकि (छपूर्व-करनकारवर पर पारेरनरे पर स्थी। महान रेमनाम-গণতন্ত্রের সে দৈনিক, এই কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহার গর্বকে তৃপ্ত করা হয় এবং এই ভ্রাতৃত্বের প্রমাণ স্বরূপ দে মহানন্দে 'তুকী-কেজ্' বলিয়া কথিত লালটুপী গব্দিত ভঙ্গীতে মাথায় চাপায়, কিন্তু অল্পনি হইল তুকীরা নিজেরাই ঐ টুপী দম্পূর্ণভাবে বর্জন করিয়াছেন। দে তাহার অপরিবর্ত্তনীয় গণতান্ত্রিক অধিকার,—বাহার বলে দে সমস্ত মুসলমান ভাতার সহিত একত্রে আহার ও উপাদনা করিতে পারে,—দে দখন্ধে ক্লুতনিশ্চয় হইয়া, ভারতে অন্ত কোন প্রকার রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অস্তিত্ব লইয়া মাখা ঘামায় না।

দৃষ্টির এই সদ্ধীর্ণতা, সরকারী চাকুরীর জন্ম লালায়িত হওয়া কেবল আলীগড় ও অন্যান্ত স্থানের মৃশ্লমান ছাত্রদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। হিন্দু ছাত্রদের মধ্যেও ইহা সনানভাবেই দেখা যায় এবং তাহাদের মধ্যেও ভাগ্যের সহিত সংগ্রামপ্রবণতার অত্যন্ত অভাব। কিন্তু পারিপার্থিক অবস্থার চাপে তাহাদের কেহ কেহ গতান্ত্রগতিক পথ হইতে ছিটকাইয়া পড়ে। তাহাদের সংখ্যা প্রচুক অথচ চাকুরীর সংখ্যা কম, কাজেই তাহারা শ্রেণীভ্রই শিক্ষিত সম্প্রদায়ে পরিণত হয় এবং ইহারাই বৈপ্রবিক জাতীয় আন্দোলনগুলির মেক্ষতে।

শুর দৈয়দ আহম্মদ থার রাজনৈতিক বার্তার কলম্বরূপ পদুত্ব হইতে বথন মৃদলমান সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপে নৃক্ত হইতে পারে নাই তথন বিংশ শতান্ধীর সেই প্রারম্ভিক বংসরগুলিতে নবজাগ্রত জাতীয় আন্দোলনের সহিত মৃদলমানদের ভেদ ঘটাইতে বিটিশ পভর্গমেন্ট অনেক স্থবিধা পাইয়াছিলেন। ১৯১৯ সালে শুর ভ্যালেন্টাইন চিবোল তাঁহার "ইণ্ডিয়ান আনরেই" নামক পুস্তকে লিথিয়াছিলেন,—"ইহা নিশ্চিতরূপেই জ্যোর করিয়া বলা বায় যে, অছকার মত আর কোন সময়েই ভারতীয় মুদলমানের। সমগ্রভাবে নিজেদের স্থার্থ ও আশা

## সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

আকাজ্জা, ব্রিটিশ শাদনের স্থায়িত্ব ও প্রতিষ্ঠার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে এক করিয়া দেখে নাই।" রাজনীতিক্ষেত্রে ভবিয়ান্বাণী করা বিপজ্জনক। শুর ভ্যালেন্টাইনের উহা লিখিবার পাঁচ বংসর পরেই মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায়, ঘুংসাধ্য উদ্যুদ্ধে তাঁহাদের চরণ-শৃদ্ধাল ভান্ধিয়া ফেলিয়া কংগ্রেদের পার্ধে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দশ বংসরের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানেরা যেন কংগ্রেসকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন এবং ইহার নেতার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই দশ বংসরে মহাযুদ্ধ আসিয়াছে, গিয়াছে এবং বাথিয়া গিয়াছে, বিপ্র্যান্ত জ্বাং।

তথাপি স্তার ভ্যালেন্টাইনের এরপ সিদ্ধান্তে আদিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল। আগা থাঁ মুদলমানদের নেতারূপে আবিভূতি হইলেন এবং এই ঘটনায় প্রমাণিত হইল যে তাঁহারা মধ্যযুগীয় সামস্ততান্ত্রিক ভাবধারার কত অত্বরক্ত, কেন না আগা থা বুৰ্জ্জোয়া-শ্ৰেণীর নেতা নহেন। তিনি একজন অতুল ঐশ্বৰ্য্যশালী সামস্ত এবং এক ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতা, ব্রিটিশ শাসকসম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতার জন্ম ইংরাজের দৃষ্টিতে তিনি একেবারে "মনের মাছ্রয"। তিনি মার্জিতক্ষচি ভদ্রব্যক্তি, অধিকাংশ সময়ই তিনি ইউরোপে থাকেন, ঘোড়দৌড ও रथला धुला लहेशा धनी हेरताज जिमातरापत छात्र जीवन रापन करतन, कार्ज्ह ব্যক্তি হিসাবে তিনি শ্রেণী বা সম্প্রদায়গত ব্যাপারে সঙ্গীর্ণচেতা হইতেই পারেন না। তাঁহার মুদলমানদের নেতৃত্বের অর্থ, মদলমান জমিদার সম্প্রদায় ও ক্রমবৃদ্ধিত বুর্জ্জায়। শ্রেণীকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের সহিত একস্থত্তে গাঁথিয়া দেওয়া। উপর জোর দেওয়া হইত। স্তর ভ্যালেণ্টাইন চিরোল আমাদিগকে ভনাইয়াছেন, আগা থাঁ, বড়লাট লর্ড মিন্টোকে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন যে, "বঙ্গ বিভাগের ফলে স্বষ্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি দখন্দে মুসলমানদের অভিমত এই যে, যদি হিন্দদের সহসা কোন রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর প্রাধান্ত লাভের পথই প্রস্তুত হই ে, তাহা হইলে উহা ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের পক্ষে এবং যাহাদের রাজভক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের পক্ষে সমান ভাবে বিপজ্জনক হইবে।"

কিন্তু বাহতঃ ব্রিটিশ গভর্ণনেন্টের অঞ্চল ধরিয়া দাঁড়াইবার অস্তরালে অন্তান্ত শক্তি কার্য্য করিতেছিল। নৃতন মুসলমান বুজ্জোয়া শ্রেণী অনিবাধ্যরূপে প্রচলিত ব্যবস্থার উপর ক্রমশঃ অসন্তুট হইয়া জাতীয় আন্দোলনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিলেন। আগা থা নিজেও ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং ব্রিটিশকে স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। ১৯১৪ সালের জাহুয়ারী মাসে তিনি 'এডিনবরা বিভিয়ু'এ (ইহা যুদ্ধের অনেক পুর্বের) উপদেশ দিয়াছিলেন যে,

গভর্নমেন্টের হিন্দু ও মৃদলমানের মধ্যে ভেদ ঘটাইবার নীতি পরিত্যাগ করা উচিত এবং দকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে একটি দলভুক্ত করিয়া হিন্দু ও মৃদলমানের মিলিত নব্যভারতের নব জাতীয় আন্দোলনের বিক্লম্বে প্রয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে তিনি মৃদলমানের সাম্প্রদায়িক স্বার্থ অপেক্ষা ভারতের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের গতিরোধের জক্তই অধিক আগ্রহণীল ছিলেন।

কিন্তু কি আগা থা কি ব্রিটিশ গভর্গমেন্ট ম্সলমান বুর্জ্জায়া শ্রেণীর জাতীয় তাবাদের অভিমুখে অপরিহার্য্য অগ্রগতি নিবারণ করিতে পারেন নাই। মহাযুদ্ধ এই অগ্রগতিকে ক্রত করিল, নৃতন নেতারা দেখা দিলেন, মনে হইতে লাগিল আগা থা পিছাইয়া পড়িলেন। আলীগড় কলেজেরও স্থর ঘুরিয়া গেল, নৃতন নেতাদের মধ্যে সর্ব্ধাপেক্ষা শক্তিশালী আলীলাছেম্বয়, আলীগড় কলেজেরই ছাত্র। এখন হইতে ডাং এম. এ. আনসারী, মৌলানা আবুল কালাম আছাদ ও অগ্রান্থ বুর্জ্জায়া শ্রেণীর নেতারা মুসলমান রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করিতে লাগিলেন। একটু মডারেট ভাবে মিং এম জিলাও যোগ দিলেন। গান্ধিজী এই সকল নেতার অধিকাংশকে (মিং জিলা ছাড়া) এবং সাধারণ মুসলমানদিগকে অসহযোগ আন্দোলনে লইয়া আসিলেন, ইহারা ১৯১৯-২৩-এর ঘটনাবলীতে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

তারপর প্রতিক্রিয়া আদিল। হিন্দু ও মুদলনান উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক ও নরমপন্থী অনগ্রদর ব্যক্তিরা তাঁহাদের নিভৃত কোটর হইতে পুনরায় বাহির হইয়া আদিলেন। মন্দর্গতিতে হইলেও ইহা চলিতে লাগিল। সাম্প্রদায়িক মন ক্যাক্ষির দরুণ এই প্রথম হিন্দু মহাসভা জাঁকিয়া উঠিল, তবে রাজনীতির দিক দিয়া ইহা কংগ্রেসের উপর বিশেষ প্রভাব বিন্তার করিতে পারে নাই। মুদলমান সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি মুদলমান জনসাধারণের উপর তাহাদের পুরাতন মর্থাদা পুন:প্রতিষ্ঠার অনিকতর সাফলা লাভ করিল। তথাতি এক শক্তিশালী নেতুমওলী বরাবর কংগ্রেসের দিকে ছিলেন। ইতিমাধা গভর্গনেন্ট মুদলমান সাম্প্রদায়িক নেতাদের দকল বিষয়ে উৎসাহ দিকে লাগিলেন। ইহারা অবশ্রু রাইক্ষেত্রে অতিনারার প্রতিক্রিয়ালীল। ইহাদের সাফলা লক্ষ্য করিয়া, হিন্দু মহাসভাও তাঁহাদের সহিত পালা দিয়া প্রতিক্রিয়া দেখাইতে লাগিলেন; আশা, এই উপায়ে তাঁহারাও গভর্গমেন্টের বিশ্বাসভাজন হইবেন। অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তি হিন্দুসভা হইতে বহিন্ধত হইলেন, অনেকে স্বেছায় ছাড়িলেন; উহা ক্রমে উচ্চ-মধ্যশ্রেণী বিশেষভাবে ধনী ও মহাজনশ্রেণীর মধ্যে সীমাবন্ধ হইল।

উভয় পক্ষীয় সাম্প্রনায়িক নেতারা, গাহারা আইনসভার আসন-সংখ্যা লইয়া প্রায়ই তর্ক-বিতর্ক করেন, তাঁহারা গভর্গমেণ্টের অন্ত্র্যাহ ও পূর্চপোষকতা দারাই

## সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

ইহা নিমন্ত্রিত হইবে, ইহা ছাড়া কিছু ভাবিতেই পারেন না। ইহা মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্ম চাকুরী ও কাজ সংগ্রহের সংঘর্ষ। সকলকে সন্তুট্ট করিবার মত অধিক চাকুরী নাই, হিন্দু ও মুদলমান দাম্প্রদায়িকতাবাদীরা উহা লইয়া কলহ করিতে লাগিলেন। হিন্দুদের হাতেই বর্ত্তমানে অধিক চাকুরী আছে বিলিয়া তাঁহারা উহা রক্ষার জন্ম দাবী করিতে লাগিলেন, অপর পক্ষের প্রার্থনার মাত্রা বাড়িয়া চলিল। চাকুরী লইয়া কলহের পশ্চাতে আরও অধিক কলহের কারণ ছিল; তাহা দাম্প্রদায়িক না হলেও সাম্প্রদায়িক সমস্যাগুলির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। মোটের উপর পাঞ্চাব, সিদ্ধু ও বাঙ্গলায় হিন্দুরা ধনী, মহাজন ও সহরবাদী, এই সকল প্রদেশে মুদলমানেরা দরিন্দ্র, থাতক ও পল্লীবাদী। অতএব উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ কতকাংশে অর্থ নৈতিক হইলেও উহা শাম্প্রদায়িকতায় রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হয়। পল্লীর ঝণের বোঝা কমাইবার জন্ম বিভিন্ন প্রাদেশিক আইন সভায় উত্থাপিত (বিশেষভাবে পাঞ্জাবে) বিল লইয়া আলোচনায় ইহা স্পষ্টভাবে রুঝা গিয়াছিল। হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরা ধনী মহাজনশ্রেণীর পক্ষাবল্যন করিয়া উগুলির বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ।

ম্পলমান সাম্প্রদায়িকতা সমালোচনা ক ি চ গিয়া হিন্দু মহাসভা তাঁহাদের নির্দেষ জাতীয়তাবাদের উপর জাের দিয়া থাকেন। ম্সলমান প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহাদের অন্যসাধারণ সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির যে সকল পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সর্বজনবিদিত ও অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ। মহাসভার সাম্প্রদায়িকতা তত বেশী স্পষ্ট নহে, ইহা জাতীয়তার মুখোস পরিয়া থাকে। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের স্থার্থের ক্ষতিজনক কোন জাতীয় ও গণতান্ত্রিক সমাধানের প্রত্যাব প্রায়ই পরীক্ষারণে উপস্থিত হয় এবং এই পরীক্ষায় হিন্দু মহাসভা পুন: পুরা জাত হইয়াছেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ইচ্ছার বিক্লন্ধে এবং সংখ্যালিষ্ঠিদের অর্থ নৈতিক স্থার্থের জয় তাঁহারা সিন্ধুপ্রদেশ স্বতন্ত্রীক্রণের প্রস্তাবে অবিরত বাধাপ্রদান করিয়াছেন।

কিন্তু হিন্দু ও মৃদলমান দাম্প্রদায়িকতাবাদীরা গোলটেবিল বৈঠকে অতি আশ্চর্যা জাতীয়তাবাদন্রোহিতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতা দেখাইয়াছেন। ব্রিটশ গভর্গনেউ কেবলমাত্র পাকা দাম্প্রদায়িকতাবাদী মৃদলমানদের মনোনীত করিবার দাবী করিয়াছিলেন এবং ইংবারা আগা থার নেতৃত্বে অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল দলের দহিত যোগ দিয়াছিলেন। ব্রিটশ রাষ্ট্রক্রেত্রে এই দল, কেবল ভারতের দৃষ্টিতেই নহে, ইংলণ্ডের উয়তিশীল দলগুলির দৃষ্টিতেও অতিমাত্রায় প্রতিক্রিয়াশীল। আগা থা ও তাঁহার দলের সহিত লর্ড লয়েড ও তাঁহার দলের সম্মেলন এক অভ্তর্পুর্ক দৃশ্য! তাঁহারা আরও অগ্রসর হইয়া ইউরোপীয়ান এসোসিয়েসান ও অস্তায় দলের প্রতিনিধিদের সহিত চুক্তিতে আবন্ধ হইয়াছিলেন। ইহা অত্যন্ত

নৈরাখ্যপ্রদ, কেন না এই এসোসিয়েগান ভারতীয় স্বাধীনতার প্রবল্ডম এবং অতিমাত্রায় আক্রমণশীল প্রতিদ্বন্ধী।

হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিরা স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার জন্ম নানাবিধ রক্ষাক্রচ (বিশেষভাবে পাঞ্চাবে) দাবী করিতে লাগিলেন। ব্রিটিশ গভর্গমেণ্টের সহিত সহযোগিতা করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া, তাঁহারা মুসলমানদিগকেও হারাইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনই ফল হইল না। তাঁহাদের উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল না, স্বাধীনতার প্রতিও বিশ্বাস্ঘাতকতা করা হইল। মুসলমানেরা অন্ততঃপক্ষে কিছু মর্য্যাদার সহিত কথা বলিয়াছিল কিছু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তাহাও ছিল না।

আমার নিকট ইহা সর্ব্রনাই আর্লহাঁয় মনে হয় যে, উভয়পক্ষের স্পানারিক নেতারাই উচ্চপ্রেণীর রক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াপদ্বীদের প্রতিনিধি এবং সকল লোক জনসাধারণের ধর্মবৃদ্ধির স্বযোগ ও স্থবিধা লইয়া কিরূপ স্পানাতারে নিজেদের স্বার্থিমিদ্ধি করেন। উভয়পক্ষই অর্থ নৈতিক সমস্তাগুলি আপান করিবার অথবা এড়াইয়া যাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু শীঘ্রই এমন সময় সিবে, যথন ইহা আর দাবাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না, তথন উভয়পক্ষের আগা থার বিশ্বংসর পূর্ব্বের সাবধানবাণীতে কর্ণপাত করিবেন এবং মড লা একত্র হইয়া সমস্ত পরিবর্ত্তনমূলক ভাবধারার বিরোধিতা করিবেন, ক্রি আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা কিয়ং পরিমাণে এগনই প্রত্যক্ষ উঠিয়াছে; হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা বাহিরে যতই কলহ না কেন, কিন্তু ব্যবস্থা-পরিষদে ও অন্তত্ত্ব, প্রতিক্রিয়াশীল আইনাদি প্রণ ও প্রবর্ত্তন করিতে ইহারা একমত হইয়া গভর্ণমেন্টকে সাহায়ে করিয়া ও । যে স্ত্রে এই তিনপক্ষ একত্র বাধা, ওট্য ওয়া চুক্তি তাহার অন্তত্ত্ব।

ইতিমধ্যে বক্ষণশীল দলের অতিমাজায় দক্ষিণ-পদ্বীদের সহিত আা থাঁর ঘনিষ্ঠতা কেমন স্থান্দর চলিতেছে, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ১৯৩৪- এর অক্টোবর মাদে তিনি ব্রিটশ নেভা লিগের ভোজসভায় সম্মানিত অতিথিরপে আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উহার সভাপতি ছিলেন লও লয়েছ। তিনি ব্রিষ্টল রক্ষণশীল সম্মোলনে ব্রিটিশ নৌ-বল বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহা আগা থাঁ সর্বাস্তঃকরণে সমর্থন করেন। দেখা গেল, এক জন ভারতীয় নেতা সাম্রাজ্য রক্ষা ও ইংলণ্ডের নিরাপন্তার জন্ম কত উৎক্ষিত। নিঃ বলভুইন অথবা "ভাশনাল" গভর্গমেন্ট অপেক্ষাও ব্রিটিশ রণসন্তারবৃদ্ধির জন্ম তিনি অধিকতর ব্যস্তঃ। অবশ্রু, শান্তির জন্মই তাঁহার এত মাথাব্যথা।

সংবাদে প্রকাশ পরের মাদে, ১৯৩৪-এর নভেমরে লণ্ডনে ঘরোয়াভাবে একথানি ছায়াচিত্র প্রদর্শিত হয়। উহার উদ্দেশ্য, "ব্রিটিশ রাজমুকুটের সহিত

# সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

মুসলিম-জগতের চিরস্থায়ী বন্ধুত্বকে দৃঢ় করা।" শুনা গেল এক্ষেত্রেও আগা থাঁ এবং লর্ড লয়েড সম্মানিত অতিথি ছিলেন। দেখিয়া বাল হয় যেন আগা থাঁ ও লর্ড লয়েড অচ্ছেত্যবন্ধনে আবদ্ধ হুইটি হৃদয় এবং সাম্রাজ্যের ব্যাপারে একই ভাবে স্পাদিত হয়; আমাদের জাতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে যেমন সঞ্জ-জয়াকর। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে যথন হুইজনের মধ্যে এত বেশী দহরম-মহরম, তথন লর্ড লয়েড, ভারতকে অনেক বেশী দেওয়া হুইতেছে এই হুর্ক্রলতার জন্ম নাশন্তাল গভর্নেউ ও সরকারী রক্ষণশীল দলের নেতাদিগকে ক্রমাগত তীব্রভাবে আক্রমণ করিতেছিলেন।\*

কিছুদিন হইল মুদলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতাদের বক্তৃতা ও বির্তিতে একটি নৃতন বিষয় লক্ষ্য করা যাইতেছে। ইহার কোন বান্তব গুরুত্ব নাই, এবং অনেকে দেরপ ভাবেন কিনা আমি সন্দেহ করি। তৎসত্বেও ইহার মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি স্থাপট এবং ইহাকে অনেক বেশী প্রাধান্ত দেওয়া হইতেছে। ভারতে 'মুদলিম নেশন', 'মুদলিম কালচার' প্রভৃতি কথার উপর জোর দিয়া দেখান হইতেছে যে, হিন্দু ও মুদলমান সংস্কৃতি পরন্দারবিরোধী পৃথক শস্তু, যাহার কোন সম্মেলন হইতে পারে না। ইহা হইতে অনিবাধ্যরূপে এই দিয়াত্ত করিতে হয় যে ( যদিও কথাটা খোলাখুলিভাবে বলা হয় নাই ) ব্রিটিশ চিরকালের জন্ম ভারতে তুলাদণ্ড হত্তে উপস্থিত থাকিয়া উভয় "সংস্কৃতি"র মধ্যস্থতা করিবেন।

অন্নসংখ্যক হিন্দু সাম্প্রদায়িক নেতাও ঠিক এইভাবে চিন্তা করিয়া থাকেন; তবে পার্থক্য এই যে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া আশা করেন, উঁহোদের সংস্কৃতিই পরিণামে জয়ী হঠবে।

হিন্দু ও মুসলিম 'সংস্কৃতি' এবং "মুসলিম নেশন" এই শদ লি অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিদ্যুৎ লইয়া গবেষণা করিবার কত চিত্তাকর্ষক নৃ নৃতন পথের সন্ধান দেয়! ভারতে মুসলমান জাতি—জাতির মধ্যে আর একটা জাতি—মোটেই সক্ষবদ্ধ নহে এবং সন্ধিতহীন, সর্বত্র বিস্তৃত ও অনিয়ন্ত্রিত। রাজনীতিক্ষেত্রে এই ভাব অর্থহীন, অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে ইহা অসম্ভব কল্পনা; ইহা আলোচনারও অন্প্র্কু, তথাপি ইহা হইতে আমরা একপ্রকার মনোর্ভি ব্রিতে পারি। মধাযুগে এবং তাহার পরও এই শ্রেণীর স্বতন্ত্র এবং স্বয়ম্পূর্ণ "বিভিন্ন জাতি" একত্রে বাস করিত। অটোম্যান স্থলতানদের প্রথম আমলে কনষ্টান্টিনোপল্-এ এই শ্রেণীর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জাতি পৃথকভাবে বাস করিত এবং লাটিন খুষ্টান, গোঁড়া

<sup>\*</sup> সম্প্রতি কয়েকজন ব্রিটিশ লর্ড এবং ভারতীয় ম্সলমান লইয়া একটি কাউলিল গঠিত ইইয়াছে। অতিমাত্রায় রক্ষণশাল ও প্রতিক্রিয়াপয়্রীদের মধ্যে মিলন ও ঐক্য সাধনই ইহার উদ্দেশ্য।

খুষ্টান, ইহুলী প্রভৃতির অনেকটা রাজনৈতিক স্বাতস্ত্রাও ছিল। ইহাই ভৌগোলিক সীমার বাহিরে জাতিগত প্রেমের স্চনা, যাহা বর্ত্তমানকালে বহু প্রাচ্যদেশের বৃক্তে নৈশ হৃঃস্বপ্লের মত চাপিয়া আছে। অতএব 'মৃসলিম নেশন' বলিতে ইহাই বৃঝায় যে জাতি বলিয়া কিছু নাই, কেবল ধর্মের বন্ধন আছে; ইহার অর্থ আধুনিকভাবে জাতি বলিতে যাহা বৃঝায় তাহা কিছুতেই গঠন করিতে দেওয়া হইবে না, ইহার অর্থ আধুনিক সভ্যতা বিসক্ত্রন দিয়া আবার মধ্যযুগে ফিরিয়া যাইতে হইবে, ইহার অর্থ, হয় স্বেজ্ছাচারী গভর্গমেন্ট নয় বৈদেশিক গভর্গমেন্ট; চূড়ান্তভাবে ইহার অর্থ, এক মানসিক ভাববিলাস, যাহা জ্ঞাতশারে বা অজ্ঞাতশারে বাস্তবের বিশেষভাবে অর্থনৈতিক বাস্তবের সম্ম্থীন হইতে অনিজ্লুক। ভাবাবেগের নিকট অনেক সময় যুক্তি পরাহত হইয়া যায়, অতএব অরোক্তিক বলিয়াই আমরা উহার প্রতি উদাসীন থাকিতে পারি না। মুসলিম জাতির ধারণা কয়েকজন লোকের উর্ব্তর ক্লানপ্রস্তুত, গববের কাগজে প্রচার না হইলে অতি অল্প লোকই ইহার কথা জানিতে পারিত। তবুও যদি অধিকাংশ লোকের ঐক্প বিধাস থাকে, তাহা বাস্তবের স্পর্ণে বিলুপ্ত হইবে।

हिन् ७ मूनलमान 'मः कृष्ठि' मध्या ७ के कथा वला जला । अग्र भरतत कथा, জাতীয় সংস্কৃতির দিনই চলিয়া যাইতেছে, সমগ্র জগতে একটা সংস্কৃতিগত ঐক্য ফুটিয়া উঠিতেছে। জাতিগুলি থাকিবে, দীর্ঘকাল তাহাদের বিশিষ্ট ভাষা, অভাসে, চিন্তাপ্রণালী লইমা থাকিবে, কিন্তু যন্ত্রগুপ ও বিজ্ঞান, ক্রত যাতায়ত, অবিশ্রান্ত জগতের সংবাদ আদান প্রদান, রেভিয়ো, দিনেমা প্রভৃতি ভাহাদিগকে ক্রমশঃ একই ছাঁচে গড়িয়া তুলিবে। কেহই ইহার গভিবোধ করিতে পারিবে না । যদি কোন পণ্ডপ্রলয়ে বর্ত্তমান সভাতা ধ্বংস হইয়া যায় তাহা হইলেই **छेश मुख्य । अवस्थावागं छ छोवरानव मार्गीनक वाग्या नहेबा हिन् ७ मुमनमारानव** মধ্যে নিশ্চরই ভেদ আছে। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও কলকারথানার দৃষ্টিভঙ্গী লইয় উহাদের তলনা করিলে দেখা যাইবে যে পূর্ম্বোক্ত ছুই-এর সহিত ইহার ব্যবধান এত বেশী যে, এই ভূমি হইতে উহাদের পার্থকা বুঝাই যায় না। ভারতে যে সংঘর্ষ চলিতেছে, তাহা হিন্দু সংস্কৃতির সহিত মুদলমান সংস্কৃতির নহে; এই উভয়ের সহিত জয়দুপ্ত আধুনিক সভাতার বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির সংঘর্ষ। বাঁহারা মুদলমান সংস্কৃতি রক্ষা করিতে চাহেন, তাঁহাদের হিন্দু সংস্কৃতি লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই; পাশ্চাত্যের এই নৃতন বীরের সহিত তাঁহাদের লড়াই। ব্যক্তিগতভাবে আমার কোন সন্দেহ নাই যে, এই চেষ্টা হিন্দুই করুক আর মুদলমান্ই করুক, আধুনিক বৈজ্ঞানিক কলকার্থানার সভ্যতাকে বাধা দিবার চেষ্টা বার্থ ই হইবে এবং এই বার্থতা আমি বিনা-চিত্ততাপে পর্যাবেক্ষণ করিব। যথন রেলওয়ে ও অক্সান্ত জিনিয় আসিয়াছে, তথন জ্ঞাতসারে বা

# সাম্প্রদায়িকতা এবং প্রতিক্রিয়া

অজ্ঞাতসারে আমরা উহা গ্রহণ করিয়াছি। শুর সৈয়দ আহামদ খাঁ। যথন আলীগড় কলেজ স্থাপন করেন, তথন মুসলমানদের পক্ষ হইতে তিনি উহা বরণ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে আমাদের কাহারও কোন হাত ছিল না; জলমগ্র ব্যক্তি উদ্ধারের আশায় হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই আঁকড়াইয়াধ্রে, ইহা অনেকটা সেইরূপ।

কিন্তু এই মৃদলমান সংস্কৃতি বন্ধটা কি ? ইহা কি আরব, পারস্থা, তুরস্ক প্রভৃতির মহৎ কার্যাগুলির সম্প্রদায়গত স্কৃতি সমষ্টি! অথবা ভাষা ? অথবা শিল্প ও সদীত ? অথবা আচার নিয়ম ? মৃদলমান ির্ম, মৃদলমান সদীত এই শ্রেণীর কথা আজকাল কেহ বলে আমি ইহা শুনি নাই। আরবী ও পারসী এই তুইটি ভাষা, বিশেষভাবে পারসী ভাষা ভারতে মৃদলমান চিন্তার উপর প্রভাব বিতার করিয়ছে। কিন্তু পারসী ভাষার প্রভাবের মধ্যে ধর্মের কোন সংশ্রব নাই। সহস্র সহস্র বংসর ধরিয় পারস্তের ভাষা, আচার নিয়ম ভারতে আসিয়াছে এবং সমগ্র উত্তর ভারতে তাহার প্রভাব প্রত্যক্ষ। পারস্থা প্রাচ্যের ক্রান্স—ইহার ভাষা ও সংস্কৃতি সমস্ত প্রতিবেশীরাই গ্রহণ করিয়ছে। ভারতে আমরা সকলেই এই সাধারণ ও মূল্যবান সম্পদের উ্বিকারী।

ঐসলামিক দেশ ও সম্প্রদায়গুলির অতীত কৃতিছই সম্ভবতঃ ঐসলামিক ঐকার সর্ব্বাপেক্ষা দূর্বন্ধন। বিভিন্ন জাতির মুসলমানগণের অতীত মহত্বের স্থতির জন্ম কেই কি মুসলমানদিগকে বিদ্বেষ দৃষ্টিতে দেখে? যতদিন পর্যান্ত তাঁহারা ইহা স্বরণ রাখিবেন, ইহার সমাদর করিবেন, ততদিন কেই তাঁহাদের নিকট হইতে ইহা কাড়িয়া লইতে পারিবে না। কার্যান্তঃ এই সকল অতীত সম্পদের আমরা সকলেই উত্তরাধিকারী। যথন আমরা ইউরোপের আক্রমণের বিক্লদ্ধে আমাদের সাধারণ ঐক্য অন্থত্তব করি, সম্ভবতঃ তথন আমরা নিজেদের এশিয়াবাসীরপেই বিবেচনা করি। আমি জানি, যথনই দুর্শমি স্পেনে আরবদের মুদ্ধ অথবা ক্রুসেডের ইতিহাস পাঠ করিয়াছি, তথন আমার স্থান্ত্রভূতি তাহাদের দিকেই গিয়াছে। আমি মনে মনে নিরপেক্ষ থাকিয়া উদ্দেশ্ঠ বিচার করিতে চাই, কিন্তু যতই চেষ্টা করি না কেন, যেখানে এশিয়াবাসী জড়িত, সেখানে আমার ভিতরের এশিয়াবাসী আমার বিচারবৃদ্ধির উপর প্রস্তাব বিস্তার করে।

মুসলমান সংস্কৃতি কি, তাহা বুঝিবার জন্ম আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু আমি অসংকাচে বলিব যে আমি কৃতকার্য হই নাই। আমি দেখি যে উত্তর ভারতের মৃষ্টিমেয় হিন্দু মুসলমান পারসী ভাষা ও সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবান্থিত। জনসাধারণের মধ্যে মুসলমান সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ প্রতীক এই যে, খাটোও নহে, বেশী লম্বাও নহে একপ্রকার পায়জামা, একপ্রকার বিশেষ ভঙ্গীতে গোঁফ কামান নয় ছাটা এবং বদনা ব্যবহার, যেমন হিন্দুদের ধৃতিপরা, টিকি

রাগা এবং লোটা ব্যবহার। এই ভেদও সহরেই বেশী প্রত্যক্ষ এবং তাহাও ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। মুসলমান রুষক ও শ্রমিকদের হিন্দু হইতে সত্তরভাবে চেনা কঠিন; শিক্ষিত মুসলমানেরা দাড়ির বাহার বড় পছনদ করেন না, তবে আলীগড় এখনও টিকিওয়ালা তুর্কী টুপীর অন্তরক্ত। (ইহাকে তুর্কী টুপী বলা হইলেও তুর্কদের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই।) মুসলমান মহিলারা সাড়ী পরিয়া থাকেন এবং ধীরে ধীরে পর্দার বাহিরে আদিতেছেন। এই সকল অভ্যাদের কতকগুলির সহিত আমার নিজের রুচি থাপ বিরু না, দাড়ি গোঁফ অথবা টিকির আমি ভক্ত নহি, কিন্তু আমার নিজের ক্রতি অপরের উপর বলপূর্বক চাপাইবার কোন ইচ্ছা না থাকিলেও একথা খীকার করিতে বিধা নাই যে, যথন কাবুলে আমান্তর্ল্লা দাড়ির বংশ ধ্বংস করিতে লাগিয়া গিয়াছিলেন, তথন আমি আনন্দিত হইয়াছিলাম।

যে সকল হিন্দু মুসলমান সর্বনাই পশ্চাদু ষ্টপরায়ণ এবং বাহা চলিয়া যাইতেছে তাহা ধরিয়া রাখিবার জন্ম ব্যথা, তাঁহারা বর্ত্তমান জগতে অতি করুণ দৃশ্ম। আমি অতীতকে নিছক মন্দও বলিতে চাই না, উহা বর্জ্জন করিতেও চাই না, কেন না আমাদের অতীতের মধ্যেও অনেক ফুন্সর, অনেক মহান বস্তু রহিয়ছে। তাহা যে টিকিয়া থাকিবে, ইহাতে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু যাহা ফুন্সর ও মহান, ঐ সকল ব্যক্তি তাহা ধরিয়া রাখিতে চাহেন না, যাহা তুক্জ, এমন কি অনিষ্টকর তাহা লইমাই আগ্রহ দেখান।

শার ক্ষেক বংসরের মধ্যে ভারতীয় ম্সলমানেরা বারম্বার আঘাত পাইয়াছেন, তাঁহাদের কতকগুলি চিরপোষিত ধারণা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে বিলাফতের জ্বন্স ভারতীয় ম্সলমানেরা ১৯২০-এ সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তুকী—ইসলামের প্রধান যোদ্ধা—সেই বিলাফং ত বিলোপ করিয়াছেই, এক পা এক পা করিয়া ধর্ম হইতেও তাহারা সরিয়া যাইতেছে। তুরস্কের ন্তন শাসন-তল্পের একটি স্ত্রে ছিল যে, তুর্ক্ষ ম্সলিম-লাই; কিন্তু ধাদি কাহারও কোন ভূল হয়, সেজলা ১৯২১ সালে কামাল পাশা বলিয়াছিলেন, "শাসনত্ত্বে তুরক্ষকে ম্সলিম রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করা, একটা আপোষ মাত্র; প্রেম হত্যাকেই উহা পরিত্যক্ত হইবে।" আমার যতদ্ব স্মরণ হয়, পরে তিনি এই কথামত কার্য্য করিয়াছেন। মিশ্র যদিও অধিকতর সাবধানে অগ্রসর হইতেছে, তথাপি সে ধর্ম হইতে রাজনীতিকে বিচ্ছিয় করিয়া রাখিয়ছে। আরব জাতি অর্যায়িত দেশগুলিতেও সেইরুপ; তবে বাঁটি আরবদেশ অবশ্ব এখনও অনেক বেশী পশ্চাংপদ। সংস্কৃতিগত প্রেরণা লাভ করিবার দ্ব্য পার্য্য তাহার প্রাক্-ইন্দাম অতীতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। সর্ক্রিয়ই ধর্ম পশ্চাতে সরিয়া যাইতেছে. জাতীগ্রারাদ যোদ্ধবেশ পরিয়া মুথ্য হইয়া

#### বন্ধ পথ

উঠিতেছে; তাহার পশ্চাতে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অন্তার্ত্ত মতবাদ। তাহা হইলে 'মুসলমান জাতি' বা মুসলমান সংস্কৃতি কি ? ভবিন্ততে উহা কি কেবল দ্যালু ব্রিটিশ শাসনের অধীনে কেবল উত্তর ভারতেই দেখা যাইবে ?

যাহা কিছু রাজনীতি তৎসম্পর্কে ব্যক্তির উদার ধারণা পোষণ যদি উন্নতি হয়, তাহা হইলে আমাদের সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ও গভর্গনেন্ট তাহার বিপরীত লক্ষ্যেই ইচ্ছা করিয়া চলিয়াছেন, এই ধারণাকে যথাসম্ভব সন্ধীর্ণ করিয়া।

# 69

# বন্ধ পথ

আমার পুনরায় গ্রেফ্তার ও কারাদণ্ডের সন্তাবনা সর্বনাই মাথার উপর ঝুলিতে লাগিল। যথন সমগ্র দেশ অভিন্তান্স বা অন্তর্রূপ ব্যবস্থায় শাসিত এবং কংগ্রেস বে-আইনী প্রতিষ্ঠান তথন নিশ্চয়ই ইহা সন্তাবনা অপেক্ষাও সনেক বেশী। ব্রিটিশ গভর্গনেউ যেভাবে গঠিত এবং আমি যেভাবে গঠিত তাহাতে আমাকে দমন করা অনিবার্যা। এই নিত্য বর্ত্তমান সন্তাবনার মধ্যেই আমি কাজকর্ম করিতে লাগিলাম। কোন কাজই ধীরভাবে করা হইয়া উঠেনা তবুও আমি ব্যস্তভাবে যতটা পারি কাজ করিতে লাগিলাম।

তথাপি আমার গ্রেফ্ তার হইবার ইচ্ছা আদে। ছিল না, যে সকল কাজে গ্রেফ্ তারে সম্ভাবনা আমি তাহা বহুলাংশে এড়াইয়া চলিতাম। আমাদের প্রেদ্ণের নানাস্থান ও বাহির হইতেও প্রচারকার্য্যের জন্ম আহ্বান আদিতে লাগিল। আমি সম্মত হইলাম না, কেন না, বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতে গেলে তাহা সহসা বন্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনাই অধিক। আমার পক্ষে মাঝামাঝি কোন পথ নাই। অন্ত কোন উদ্দেশ্ত লইয়া কোন হানে গেলেও,—যেমন গান্ধিজীর সহিত বা কার্যকরী সমিতির সদক্ষদের সহিত দেখা করা—মামি জনসভায় স্বাধীনভাবেই বক্তৃতা করিতাম। জর্মলপুরে এক বিরাট শোভাষাত্রা ও বিশাল জনতা হইয়াছিল, দিল্লীতে যে জনসভা হইয়াছিল, অতবড় জনতা আমি সেখানে আর দেখি নাই। এই সকল সভার সাফলা হইতে ব্রা গেল যে গভর্গদেউ মাঝে মাঝে ইহার পুনরাবৃত্তি সহু করিবেন না। দিল্লীতে সভার ম্বারুহিত পরেই প্রবল জনরব উঠিল যে আমার গ্রেফ্ তার আসম কিন্তু আমি সে যাত্রা বাচিয়া গেলাম এবং এলাহাবাদে ফিরিবার পথে আলীগড়ে আদিয়া মুসলিম বিশ্ববিভালয়ের ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা করিলাম।

যথন গভর্ণমেণ্ট সর্ববিধ রাজনৈতিক কার্য্য পিষিয়া মারিতেছেন তথন অ-রাজনৈতিক কোন জনসাধারণের কার্য্যে যোগ দেওয়া আমার নিকট অপ্রীতিকর মনে হইত। আমি লক্ষ্য করিলাম, অনেক কংগ্রেসপদ্ধীই অক্সান্ত কাজের মধ্যে গিয়া পড়িতেছেন, ঐ কাজগুলি ভাল হইলেও আমাদের সংঘর্ষের সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। অন্তাদিকে মুকিয়া পড়িবার প্রবণতা স্বাভাবিক হইলেও আমার মনে হইল ইহাতে উৎসাহ দিবার সময় তথন আদে নাই।

১৯৩৩-এর অক্টোবর মাসের মধ্যভাগে এলাহাবাদে যুক্ত-প্রদেশের কংগ্রেস-কর্মীদের একসভা আহত হইল। সভার উদ্দেশ্য বর্তমান বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যতে কর্মনীতি শ্বির করা। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বে-আইনী প্রতিষ্ঠান, আইন অমান্ত না করিয়া মিলিত হইবার জন্ত আমরা কংগ্রেম কমিটির সভা আহ্বান করিলাম না। কিন্তু যে সকল সদস্য জেলের বাহিরে ছিলেন এবং অন্তান্ত বাছা বাছা কর্মীকে আমরা ঘরোয়া বৈঠকে আহ্বান করিলাম। ঘরোয়া বৈঠক হইলেও এই সভা সহন্দে কোন গোপনতা ছিল না এবং শেষ মহন্ত পর্যন্ত আমরা জানিতাম না যে ইহাতে গভর্ণমেন্ট হস্তক্ষেপ করিবেন কি না এই সভায় জগতের বর্ত্তমান অবস্থা লইয়া অনেক আলোচনা হইল, অর্থ নৈতিক সন্ধট, নাংসী-ইজম, ক্য়ানিজম প্রভৃতি। আমাদের অভিপ্রায় ছিল এই যে অক্তর যাহা ঘটিতেছে, আমাদের সহকর্মীরা ভারতের সংঘর্ষও তাহার সহিত যুক্ত कतिया (मथुक । अवस्थर এই সম্মেলনে आমাদের উদ্দেশ্য নির্দেশ করিয়া এক সমাজতান্ত্রিক প্রস্তাব গৃহীত হইল এবং নিরুপদ্রব প্রতিরোধ নীতি বর্জনেব প্রতিবাদ করা হইল। সকলেই উত্তমন্ধপে জানিত যে ব্যাপক ভাবে নিরুপক্ত প্রতিরোধ নীতি চলিবার কোন সম্ভাবনা নাই, ব্যক্তিগত প্রতিবোধন মন্দীছ হইয়া অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হইতেছে। কিন্তু প্রত্যাহারের ফলে আমাদের দিক ি অবস্থার কোনই পরিবর্ত্তন হইবে না, কেন না গভর্গমেণ্টের অভিক্রান্দীয় আই ১.র আক্রমণ চলিতেই থাকিবে। কাজেই কেবল একটা বাহিরের ঠাট বজায় বাধিবার মতই আমরা নিরুপ্তব প্রতিরোধ চালাইবার সঙ্কল্ল করিলাম, কিন্তু আমরা কর্মীনিগকে উপদেশ দিলাম যে, তাহারা স্বতঃপ্রবন্ত হইলা যেন কারাবরণ না করে। তাহারা সাধারণ ভাবে কাজ করিয়া ঘাইবে তাহার ফলে ধনি গ্রেফ তার হইতে হয়, তাহা হইলে হাসিমূথে তাহা গ্রহণ করিবে। বিশেষভাবে তাহাদিগকে পল্লীমঞ্চলের সহিত যোগস্থাপন করিতে বলা হইল, সরকারী দ্মননীতি ও থাজনা নাপের ফলে বর্ত্তনানে ক্রবকদের অবস্থা কিরূপ দাঁডাইয়াছে, তাহাও অস্কুসদ্ধান করিতে বলা হইল। তথ্ন ধাজনাব্দ্ধ আন্দোলনের কোন প্রশ্ন ছিল না। পুণা-সম্মেলনের পর উহা আহুষ্ঠানিক ভাবে প্রত্যাহার করা হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান অবস্থায় উহার পুন:প্রবর্ত্তন যে অসম্ভব তাহা বলাই বাহুল্য।

এই কার্যপদ্ধতি অত্যন্ত নরম ও নির্দোষ, ইহাতে বে-আইনী কিছুই ছিল না, কিন্তু তথাপি আমরা জানিতাম ইহার ফলেও গ্রেফ্তার হওলে সন্তাবনা আছে। কিন্তু আমাদের কন্মীরা গ্রামে ফিরিয়া যাইবার পরই তাহাদের গ্রেফ্তার করা হইতে লাগিল এবং অত্যন্ত অন্তাম ভাবে তাহাদের উপর থাজনাবন্ধ প্রচারের (অভিন্তান্দীয় অপরাধ) অভিযোগ আনিয়া কারাদণ্ড দেওয়া হইতে লাগিল। আমার বহু সহকন্মীর গ্রেফ্তারের পর আমি নিজে ঐ সকল পলীঅঞ্চলে যাইবার সন্ধল্প করিলাম, কিন্তু অন্তান্ত কাজের চাপে আমার যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না।

এই কয়মাসে ভারতের অবস্থা বিবেচনার জন্ম তুইবার কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল। সমিতি হিসাবে ইহার কোন কাজ ছিল না, বে-আইনী বলিয়া নহে, পুণা-সম্মেলনের পর গান্ধিজীর নির্দেশে সমস্ত কংগ্রেসের কমিটি ও আমুষঙ্গিক পদগুলি প্রত্যাহত হইয়াছিল। জেল হইতে বাহির হইয়া আমি অত্যন্ত অন্থবিধার মধ্যে পড়িলাম, এই আত্ম-বিলোপমূলক অডিন্থান্স মানিয়া লইতে আমার মন সায় দিল না, আমি আমাকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিলাম। কিন্তু আমি শুন্তে ভাসিতে লাগিলাম। কোন শুখলাবন্ধ কার্য্যালয় নাই, কর্মচারী নাই, কার্যাকরী সভাপতি নাই, গান্ধিজীর সহিত পরামর্শ করা সম্ভবপর হইলেও তিনি তথন হরিজন কার্য্যোপলক্ষ্যে সমগ্র ভারত ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন। আমরা কোন রকমে জবলপুর ও দিল্লীতে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া, কার্য্যকরী সমিতির সদস্তগণসহ কিছু আলোচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। ইহা হইতে প্রত্যেকের মত ভদ স্পষ্ট করিয়া বুঝা গেল। অন্ধ গলির মধ্যে আমরা আটকাইয়া গেলাম, কোন সর্ব্ধদন্মত পথ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। নিৰূপদ্ৰৰ প্ৰতিৱোধ-নীতি যাঁহাৱা প্ৰত্যাহাৰ করিতে ইচ্ছক এবং বাঁহারা প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে তাঁহাদের মতামত গান্ধিন্সীর িদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতে লাগিল। তিনি প্রত্যাহারের বিরুদ্ধে ছিলেন ্লিয়া পূর্বের মতই চলিতে লাগিল।

কংগ্রেসের পক্ষ হইতে আইন সভার নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা মাঝে মাঝে কংগ্রেসপদ্বীরা আলোচনা করিতেন, যদিও কার্য্যকরী সমিতির সদস্তরা তংকালে উহার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তথনও অবশু এ কথা উঠে নাই,—অস্পষ্ট জল্পনা কল্পনা মাত্র। তথন "রিফর্ম" আসিতেও তুই তিন বংসর বিলম্ব ছিল এবং ব্যবস্থা পরিষদের নব-নির্ব্বাচনও ঘোষিত হয় নাই। ব্যক্তিগত ভাবে মতবাদের দিক দিয়া নির্ব্বাচন প্রতিদ্বিতায় আমার কোন আপত্তি ছিল না এবং আমার মনে নিশ্চিত ধারণা ছিল যে যথন সময় আসিবে, কংগ্রেস উহাতে যোগ দিবে। কিন্তু এখনই সে প্রশ্ন তোলা, কেবল চিত্তবিক্ষেপ সৃষ্টি করা মাত্র। আমি আশা করিয়াছিলাম যে, সংঘর্ষ চলিতে থাকিলেই

উপস্থিত কর্ত্তন্য স্পষ্ট হইন্না উঠিবে এবং আপোষ রফায় উন্মুখ ব্যক্তিদের ঘটনার উপর প্রভাব বিস্তারে বাধা দিবে।

ইতিমধ্যে আমি প্রবন্ধ ও বির্তি লিখিয়া সংবাদপত্তে প্রেরণ করিতে লাগিলাম। আমাকে সংযত ভাবে লিখিতে হইত, কেন না আমার উদ্দেশ্য ছিল ঐগুলি প্রকাশ করা; সেন্সর ও বছতর আইনের বেড়াছালও সর্বত্র বিস্তৃত। এমন কি, আমি যদি নিজে দায়িত্ব লই, তাহা হইলেও মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদক রাজী হইবেন না। মোটের উপর সংবাদপত্রগুলি আমার উপর সদয় ব্যবহারই করিয়াছেন এবং আমার অফুক্লে অনেক যুক্তি দিয়াছেন। তবে সব সময় নহে। সময় সময় বির্তি বা অংশ বিশেষ বাদ দেওয়া হইত; একবার আমার অনেক কষ্ট করিয়ালের একটি প্রবন্ধ দিবালোক দেখিবার স্থ্যোগ পাইল না। ১৯৩৪ সালের জায়য়ারী মাদে যখন আমি কলিকাতায় তখন অন্যতম প্রধান দৈনিক পত্রিকাই সম্পাদক আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। তিনি বলিলেন যে, আমার বির্তিটি তিনি কলিকাতার সমস্ত সংবাদপত্রের 'প্রধান সম্পাদকের' নিকট তাহার মতামতের জন্ম পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রধান সম্পাদকের মনঃপৃত না হওয়ায়, উহা প্রকাশিত হয় নাই। এই 'প্রধান সম্পাদক' হইলেন, গভর্গমেটের কলিকাতার প্রেস অফিসার।

সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের সহিত সাক্ষাংকালে অথবা বির্তিতে আমি অনেক সময় ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষের তীব্র সমালোচনা করিতাম। ইহাতে অনেকে ফ্রপ্ট হইতেন, ইহার অক্সতম কারণ এই যে গান্ধিজীর জন্ম এই ধারণা সর্বান্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল যে কংগ্রেসকে সকল অবস্থাতেই সমালোচনা বা আক্রমণ করা যাইতে পারে এবং তাহাতে প্রতি-আক্রমণের ভয় নাই; গান্ধিজীই এই দৃষ্টান্ত স্থানন করিয়াছিলেন এবং অল্পবিস্তর প্রধান কংগ্রেসপন্ধীরা তাঁহাতে অনুসরণ করিতেন, কিন্তু সকল সময়েই যে এরপ হইত তাহা নহে। সাধাত আক্রমণ করিতেন, কিন্তু সকল সময়েই যে এরপ হইত তাহা নহে। সাধাত আমারা অনিশিচত ও সনিজ্যপ্রণাদিত বচন আওড়াইতাম এবং আঝাদের সমালোচকেরা ইহার স্ববিধা গ্রহণ করিয়া তাহাদের আন্ত যুক্তি এবং স্থাবিধাবাদীর কৌশল দিব্য স্বস্তুন্দ চালাইত ৮ প্রকৃত সমস্যা উভয় পক্ষই এড়াইয়া চলেন; যুক্তি ও তর্ককৌশলের ঘাতপ্রতিঘাত সমন্বিত আলোচনা কনাচিং দেখা যায়। অথচ পাশ্চাত্য দেশে ফাসিন্ত দেশগুলি ব্যতীত স্ক্রিই এরপ হইয়া থাকে।

আমার একজন বাদ্ধবী আমাকে লিখিলেন যে, সংবাদপত্রে আমার কতকগুলি বিরুতিতে জারালো লেখা দেখিয়া তিনি একটু আশ্চর্য্য হইয়াছেন—আমি প্রায় 'কুপিত বিড়ালের' মত হইয়া পড়িয়াছি। ইহার মতামতের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। ইহা কি সতাই আমার 'আশাভঙ্গজনিত' ক্ষোভের বিকাশ ? আমি অবাক হইয়া ভাবি। আংশিকভাবে ইহা সতা, কেন না জাতীয়ভাবে

আমবা প্রায় সকলেই আশাভদের তুংথে তুংখী। ব্যক্তিগতভাবেও ইহা অনেকাংশে সত্য। তথাপি এই ভাব সম্পর্কে আমি বিশেষ সচেতন নহি; কেন না ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে কোন পরাভব বা ব্যর্থতার কোভ নাই। যেদিন হইতে আমি রাজনীতিক্বেরে গান্ধিজীর সংশ্রবে আসিয়াছি, তাঁহার নিকট আমি অন্তঃ একটি বিষয় শিক্ষা করিয়ছি—ফল কি হইবে এই ভয়ে আমি মনের ভাব গোপন করি না। এই অভ্যাস বলে রাজনীতিক্বেরে কার্য্য করিতে গিয়া (অন্ত ক্ষের্যের অন্ত্যরার অন্ত্যরার করা অধিকতর কঠিন এবং বিপজ্জনক) আমি প্রায়ই বিপদে পড়িয়াছি; কিন্ত ইহাতে আমি সস্তোষণ্ড লাভ করিয়াছি প্রচুর। আমার মনে হয়, এই উপায়েই আমরা চিত্তের ভিক্ততা ও শোচনীয় ব্যর্থতার হাত হইতে অব্যাহতি পাই। বহুলোক একজনকে স্নেহের দৃষ্টিতে দেখে, এই ধারণায় চিত্তনাই ভূড়াইয়া যায়, পরাভব ও ব্যর্থতার বেদনার উপর ইহা সিশ্ব বিরাম আনে। আমার মনে হয় সর্ব্বজনবিশ্বত নিঃসঙ্গ একাকিত্বই সমস্ত চিন্তা অপেকা ভ্যাবহ।

কিন্তু যাহাই হউক না কেন, এই আশ্চর্য ত্থেময় জগতে বার্থতার বেদনা হইতে কে অব্যাহতি পান্ন ? কতবার মনে হয় সমস্তই ভুল, তথাপি কাজ করিতে হয়, আমাদের চারিদিকে জনমণ্ডলীর অবস্থা দেখিয়া মন সংশয়ে পূর্ণ হইয়া উঠে। নানা ব্যাপারে ও নানা ঘটনায়, এমন কি, মাহুষ ও দলের বিরুদ্ধে আমার চিত্তে রোষ ও জোধের সঞ্চার হয়। জনমে আমি বৈঠকখানাবিলাসী অলস জীবনের উপর অধিকতর রুই হইয়া উঠিয়াছি। তাঁহারা মূল সমস্তাগুলির প্রতি উদানীন, ঐগুলি আলোচনা করাও ভাল মনে করেন না, কেন না তাহাতে আর্থিক ক্ষতি বা চিরপোষিত কোন সংস্কারে আঘাত লাগিতে পারে। এই সকল রোষ, আশাভঙ্গনিত বেদনা এবং "কুপিত বিড়ালের স্বভাব" সত্তেও, আমার ভরসা এই যে আমি এখনও আমার নিজের ও অপরের নির্ক্ দ্বিতা দেখিয়া হাসিবার ক্ষমতা হারাই নাই।

দ্যালু ঈশ্বরের উপর লোকের বিশাস দেখিয়া আমি সময় সময় অবাক্ হইয়া যাই; আঘাতের পর আঘাত, সর্বানাশেও ইহা অটল থাকে এবং দ্যার বিপরীত প্রমাণগুলি বিশ্বসের পরীকারণে বিবেচনা করা হয়। জেরাল্ড হপকিক্ষের নিম্নোদ্ধত কবিতাংশ অনেকের হৃদয়েই প্রতিধ্বনি তুলিবে,—

"তুমি নিশ্চরই তারবান, হে প্রভু, কিন্তু আমি যদি তোমার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হই, আমার যুক্তিও তারদক্ষত হইবে। পাপীদের পাপের পথে প্রীবৃদ্ধি হয় কেন? আমার সমস্ত চেষ্টাই নৈরাতে পর্যাবদিত হয় কেন? হে আমার বন্ধু, তুমি কি আমার শক্র ছিলে? আমি আশ্চর্য হইয় ভাবি, তুমি আমাকে পরাজিত ও ব্যর্থ করা ছাড়া আর কি অধিক মন্দ করিতে পার? হায়, মৃত্যপ ও

কামুক্ও অবসরকালে দিব্য উন্নতিলাভ করে কিন্তু প্রভু, আমি সারাক্ষণ তোমার কাজ করিয়াও তাহা পারি না।"

উন্নতিতে বিশ্বাস, কোন কাজ, আদর্শ, মানবের সাধ্তা ও মানব নিয়তিতে বিশ্বাস কি দৈবের উপর বিশ্বাসের সহিত ঘনিষ্ঠতাবে সংযুক্ত নহে? যদি আমরা তায় ও যুক্তি দ্বারা উহা প্রমাণ করিতে যাই, তাহা হইলেই বিত্রত হইতে হয়। কিন্তু আমাদের ভিতরে এমন একটা বস্তু আছে; যাহা আশা ও বিশ্বাস আঁকড়িয়া ধরে, উহা হইতে বঞ্চিত হইলে জীবন তরুগুলাহীন মরুভূমি হইয়া পড়ে।

আমি সমাজতম্বাদ প্রচার করি বলিয়া কাণ্যকরী সমিতির আমার সহকর্মীরা পর্যান্ত বিব্রত হইয়া উঠেন। গত কয়েক বংসর ধরিয়া ভাঁহারা যেভাবে আমার এই প্রচারকার্য্য সহ করিয়া মাসিতেছেন; সেই ভাবেই তাঁহাদিগকে বিনা আপত্তিতে ইহা সহু করিতে হইবে, কিন্তু এথন আমি দেশের কায়েমী স্বার্থ-বাদীদের অনেকাংশে ভীত করিয়া তুলিয়াছি এবং আমার কার্যাপ্রণভীে এখন আব নিৰ্দ্ধোষ বলা চলে না। আমি জানি আমার কোন কোন সহক্ষী সমাজ-তন্ত্রী ন'হল, কিন্তু আমি সর্বাদাই ইহা মনে করি যে কংগ্রেসের কার্যাকরী সভার সদশ্য হিসাবে কংগ্রেসকে দায়ী বা জড়িত না করিয়াও বাহিপাংভালে স্থাজ-তম্ববাদ প্রচারের আমার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কার্য্যকরী সমিতির কোন কোন সদুলা আমার এই স্বাধীনতা আছে বুলিয়া বিবেচনা করেন না, এক্থা ভূনিয়া আমি আশ্রুষা হইয়াছি। আমি তাঁহাদিগকে অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে কেলিতেছি বলিয়া তাঁহারা কট হইয়াছেন। কিন্তু আমি কি করিব? আমার কাজের মধো যাহাতে আমি স্বাপেকা অধিক গুরুত্ব আরোপ করি, তাহা বর্জন করিতে भावि ना। यिन हेरा नहेशा विरवाध वार्ष, जांहा रहेरन आमार्क कार्याक्ती <sup>1</sup> স্মিতির পদত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু যথন স্মিতি বে-আইনী ও কার্যাতঃ ইহার কোন অস্তিত্ব নাই, তথন কাহার নিক্ট কোথায় প্রত্যাগপত্র নিব ?

পরে পুনরার আর এক বিপদ উপস্থিত হইল, আমার মনে হয়, ডিলেগর মাদের শেষভাগে মাল্রাজ হইতে লিখিত গান্ধিজীর একথানি পত্র পাইলাম। 'মাল্রাজ মেইল' হইতে তাঁহার একটি সাক্ষাতের বিবরণ তিনি ক টিয়া পাঠাইয়া-ছিলেন। সাক্ষাংকারী তাঁহাকে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তিনি আমার কার্যাপদ্ধতির জন্ম প্রায় কমা প্রার্থনা করিয়া বলেন; আমার সভতার উপর তাঁহার বিশ্বাস আছে যে, আনি কংগ্রেসকে এই নৃতন পথে লইয়া যাইব না। আমার সপ্পর্কে এই কথায় আনি বিশেষ কিছু মনে করি নাই, কিন্তু এই সাক্ষাংকারে তিনি যে ভাবে বড় জমিদারীপ্রথা সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে আমি ব্যথিত হইলাম। তিনি যেন পলীর ও জাতীয় অর্থ নৈতিক অবস্থার দিক দিয়া ইহার প্রয়েজনীয়তা উপলব্ধি করেন। ইংতেে আমি আশ্চর্যা হইলাম, কোন

বড় জমিদারী বা তালুকদারীর ইদানীং সমর্থকের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল। সমগ্র জগতে এগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, ভারতের অধিকাংশ ব্যক্তি মনে করেন এগুলি আর টিকিতে পারে না। যদি জনিদারে ।। উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পান, তাহা হইলে তাঁহারাও আনন্দের সহিত ইহার বিলোপে সম্মতি দিবেন। ১৯৩৪-এর ২৩শে ডিদেম্বর বঙ্গীয় জমিদার সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে মি: পি, এন, ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "আয়র্লতে যাহা হইয়াছে, সেইভাবে জ্ঞমিদারদের উপযুক্ত ক্ষতিপুরণ দিয়া যদি জমিদারদের ভূসম্পত্তি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়, তাহা হইলে ব্যক্তিগত ভাবে আমি মোটেই ত্রুথিত হইব না।" वाञ्चलार्माटम वित्रष्ठांशी वरम्मावस चारक, कारकहे य चक्रप्रल छेहा नाहे, मिथारने জমিদার অপেক্ষা বাঙ্গলার জমিদারদের অবস্থা অনেক ভাল, একথা মনে রাথিতে হইবে। জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা সম্পর্কে মিঃ পি, এন, ঠাকুরের ধারণা অস্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়। এই প্রথা নিজের ভারেই ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তথাপি গান্ধিজী ইহার স্বপক্ষে এবং গ্রাসরক্ষক ও অন্যান্ত কথা এই সম্পর্কে ব্যবহার করিয়াছেন। আমাদের উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী কত স্বতম্ত্র এবং আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, ভবিষ্যতে আমি তাঁহার সহিত কি পরিমাণ সহযোগিতা করিতে পারিব ? আমি কি কার্য্যকরী সমিতির সদস্তরূপে কাজ করিতে থাকিব ? তথনই অবশ্য কিছু করিবার ছিল না, ইহার কয়েক সপ্তাহ পরে আমার কারাদণ্ড হওয়ায়, এ প্রশ্নটাই অপ্রাদঙ্গিক হইয়া গেল।

পারিবারিক ব্যাপারে আমাকে অনেক সময় দিতে হইল। আমার মাতার স্বাস্থ্য অতি বীরে উন্নত হইতেছিল। তিনি শ্যাশায়িনী হইলেও বিপদ কাটিয়া গিয়াছিল। আমি আমার আর্থিক অবস্থার দিকে দৃষ্টপাত করিলাম, দীর্ঘকালের অবহেলায় উহা অত্যন্ত বিশ্বল হইয়া উঠিয়ছিল। আমরা সাধ্যের অতিরিক্ত বায় করিয়া চলিয়াছি অথচ ধরচ কমাইবার কোন পরিদার পথও দেখিতে পাইলাম না। আয়ের অরুপাতে বায় করিবার আমার কোন আগ্রহ ছিল না। যথন আমার আর অর্থ বিলয়া কিছু থাকিবে না, আমি প্রায় সেই অবস্থার জন্তই অপেকা করিতেছি। বর্ত্তমান জগতে অর্থ ও সম্পত্তির উপযোগিতা প্রচুর, কিন্ত যে দীর্ঘপথের যাত্রী অনেক সময়ই তাহার নিকট উহা ভারস্বরূপ বিলয়া মনে হয়। ক্ষতির সন্তাবনা আছে, এমন কাজ করা অর্থশালী ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। তাহারা সর্ব্বদাই তাহাদের স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি হারাইবার ভয়ে ভীত। এই অর্থ ও সম্পত্তির মূল্য কত্টুকু,—যথন গভর্ণমেন্ট ইচ্ছা করিলেই যে কোন সময় ইহা দথল লইতে বা বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন ? আমার মনে হইল, যংসামাত্র যাহা আছে, তাহা গেলেই ভাল। আমাদের প্রয়োজন অতি অল্প এবং আমার নিজের প্রযোজন মত উপার্জনের ক্ষমতার

উপরও বিশ্বাস আছে। আমার প্রধান চিন্তা ইইল মাকে লইয়। এই জীবনসায়াহে তিনি অস্থবিধা বোধ করিতে পারেন কিন্তা জীবন-মাত্রাপ্রণালীর ব্যবস্থার
সক্ষোচ দেখিয়া বাখিত ইইতে পারেন। আমার কন্তার শিক্ষায় বাধা উপস্থিত
না হয়, সে চিন্তাও আমার ছিল, কেন না তাহাকে ইউরোপে শিক্ষাদানের
অভিপ্রায় আমার আছে। ইহা ছাড়া কি আমি, কি আমার স্বী, আমাদের
অধিক অর্থের আবন্তাক নাই। অথবা অর্থের অভাববোধ করিতে অনভান্ত
বলিয়াই আমরা ঐরপ ভাবিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস যথন ক্রিন সময়
আসিবে আমরা অর্থাভাবে পড়িব, তথন নিশ্চয়ই আমরা স্থী ভূইন না। এক
বিষয়ে এখনও আমার বয়বাহলা আছে; ইহা বই কেনার অভ্যাস, এই অভ্যাস
ছাড়া আমার পক্ষে কঠিন।

আন্ত অর্থাভাব দূর করিবার জন্ম আমরা আমার প্রীর অলক্ষারগুলি বিক্রম করার ক্লক্স করিলাম। কতকগুলি রূপার জিনিষ এবং অন্যান্ত তৈজসপত্র সহ ক্ষেক গাড়ী আসবাবও বিক্রম করা হইল। কমলা প্রায় বার বংসর যাবং গহনাগুলি ব্যবহার করেন নাই, উহা বাাক্ষে গক্তিত ছিল, কিন্ত তথাপি তিনি উহা ত্যাপ করিতে রাজী হইলেন না। তিনি উহা আমাদের কন্যাকে দান করিবার স্কল্প করিয়াছিলেন।

১৯৩৪-এর জাতুয়ারী নাম। কোন বে-আইনী কাজ না করা সত্তেও এলাহাবাদ জিলার প্রামে প্রামে আমাদের কথারা প্রেফ্ তার হইতে লাগিল: এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষেও তাহাদের পদান্ধ অনুসরণ করিয়া 🗳 সকল গ্রামে যাওয়া কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। আমাদের যুক্ত-প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটির কুশলকর্মা সম্পাদক রফি আহামদ কিদোয়াই গ্রেফ তার হইলেন। এদিকে ২৬শে জাম্বারী—স্বাধীনতা দিবদ আসিতেতে, উহা উপেক্ষা করা চলে না। অডিক্যান্স, নিষেধাজ্ঞা প্রভৃতি সত্তেও ১৯৩০ হইতে প্রতি বংসর দেশের বিভিন্ন অংশে এই অফুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু কে পুরোভাগে আসিয়া ইহা করিবে ? কি ভাবে ইহা করিবার নির্দেশ দিবে ? আমি ছাড়া আর কেহ নিখিল ভারত কংগ্রেসের কোন পদে আছেন, ইহা ধরিয়া লইবার উপায় নাই। আমি কয়েকজন বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিলাম, কিছু করা সম্বন্ধে সকলেই একমত হইলেন; কিন্তু দেই কিছু কি, দে দম্বদ্ধে মতভেদ ঘটিল। অনেক লোক একদঙ্গে গ্রেফ তার হয় এরূপ কাজ না করাই ভাল, এই সাধারণ মনোভাব আমি লক্ষ্য করিলাম। অবশেষে স্বাধীনতা দিবদ যথাবিহিতভাবে পালন করিবার জন্ম আমি একটি দংক্ষিপ্ত আবেদন প্রচার করিলাম। কি ভাবে করিতে হইবে, মে ভার স্থানীয় লোকদের উপর রহিল। এলাহাবাদ জিলার নানাস্থানে অম্প্রটানের ব্যবস্থা আমরা ঠিক করিলাম।

# ভূমিকম্প

আমরা ব্ঝিলাম, স্বাধীনতাদিবদের অস্থাতারণ ঐ দিন এফ্ তার হইবেন।
জেলে যাইবার পূর্বে আমার একবার বাঙ্গলায় যাইবার ইচ্ছা হইল। পুরাতন
সহকর্মীদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যও ছিল; কিন্তু কার্যাতঃ গত কয়েক
বংসর ধরিয়া বাহারা অবর্ণনীয় পীড়ন সহু করিয়াছে, বাঙ্গলার সেই জনমগুলীর
উদ্দেশ্যে শ্রন্ধানিবেদনের জন্মই আমি উন্মুব হইলাম। আমি ভাল করিয়াই
জানি যে আমি তাহাদের কোন সাহায্যই করিতে পারিব না। সহামুভূতি ও
আত্মীয়তা যদিও মাকাজ্যার, তথাপি উহার মূল্য কতটুকুই বা। প্রয়োজনের
সময় সমস্ত ভারতবর্ধ তাহাকে ভূলিয়া আছে, বিশেষভাবে এই ধারণাও বাঙ্গলায়
ছিল। এরপ ধারণার কোন মুক্তিসঙ্গত কারণ অবশ্য নাই, তথাপি ইহা ছিল।

কমলাকে লইয়া কলিকাতায় গিয়া তাঁহার চিকিংসা সম্পর্কে ভাকোরদের সহিত পরামর্শ করার ইচ্ছাও আমার ছিল। তাঁহার শরীর ভাল ছিল না, কিস্কু আমরা উভরেই ইহা কতকাংশে উপেক্ষা করিয়াছিলাম; কলিকাতা ঝ অন্তর্ত্ত থাকিয়া দীর্ঘকাল চিকিংসা করিতে হইতে পারে, এই ধারণায় আমরা উহা স্থগিত রাথিয়াছিলাম। জেলের বাহিরে যতদিন আছি, ততদিন যথাসম্ভব উভয়ে একত্র থাকিবার আকাজ্ঞা আমাদের ছিল। আমি জেলে ফিরিয়া গেলে তিনি ভাক্তার ও চিকিংসার যথেষ্ট সময় পাইবেন। এখন গ্রেফ্ তার নিক্টবর্ত্তী বলিয়া মনে হওয়ায় আমি কলিকাতায় আমার উপস্থিতিতে ভাক্তারদের সহিত পরামর্শ করা স্থির করিলাম। অন্যান্ত ব্যবস্থা পরে হইতে পারিবে।

আমি ও কমলা ১৫ই জাস্থারী কলিকাতা যাত্রার দিন স্থির করিলাম। স্বাধীনতাদিবদের সভার পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিবার যথেষ্ট সময় হাতে রহিল।

# ৫৮ ভূমিকম্প

১৯০৪-এর ১৫ই জাছুয়ারী অপরাহ। আমি এলাহাবাদের বাড়ীর বারান্দায় বিদিয়া একদল ক্ষকের সহিত কথা বলিতেছিলাম। বার্ষিক মাধুমেলা আরম্ভ হইয়াছে, আমাদের বাড়ীতে সারাদিন দর্শকের অভাব ছিল না। সহসা আমার পা টলিতে লাগিল, পড়িতে পড়িতে নিকটস্থ একটা থাম ধরিয়া টাল সামলাইলাম। দরজা জানালা কাঁপিতে লাগিল, নিকটস্থ স্বরাজভবন হইতে গুরুগুঁজীর ধানি আসিতে লাগিল, সেখানে ছাদ হইতে টালি খসিয়া পড়িতেছিল। ভূমিকম্প সম্পর্কে পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা না থাকার দক্ষণ প্রথমে আমি কিছু ব্বিতেই

পারিলাম না, তবে ব্ঝিতে বেশী বিলম্ব হইল না। এই অভিনব অভিজ্ঞত আমার বড় কৌতুক বোধ হইল, আমি ক্বকদের সহিত কথা চালাইতে লাগিল। এবং তাহাদিগকে ভূমিকম্পের বিষয় বলিতে লাগিলাম। আমার বৃদ্ধা প্রেটা দ্র হইতে চীংকার করিয়া আমাকে দালান ছাড়িয়া বাহিরে আসিতে বলিলেন এই আহ্বান আমার নিকট অভ্যন্ত হাস্তকর বলিয়া মনে হইল। প্রথমত ভূমিকম্পটা আমি গুরুতর বলিয়া বিবেচনা করি নাই। দ্বিতীয়তঃ আমা ক্যা মাতা দোতলায় রহিয়াছেন, আমার স্থীও সম্ভবতঃ দোতলায় যাত্রার জ্ব জিনিষপত্র গুছাইতেছেন; তাহাদের ফেলিয়া আমি কোনক্রমেই নিজে নিরাপ্রানে যাইতে পারি না। মনে হইল বেশ কিছুকাল কম্পন চলিল, তারপ বন্ধ হইয়া গেল। এ বিষয়ে ক্ষেক মিনিট আলাপের পর আম্রা উহা ভূলি গেলাম। আমরা তথন জানিও না, কল্পনাও করিতে পারি নাই যে এই ত্তিন মিনিটের মধ্যে বিহার এবং অন্যান্ত অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ লোকের কি সর্বানা হইয়া গেল।

সেইদিন সন্ধ্যায় আমি ও কমলা কলিকাতা যাত্রা করিলাম। রাত্রি অন্ধকারে আমাদের ট্রেন যে ভূমিকম্পণীড়িত দক্ষিণ অঞ্চল দিয়া চলিয়া গেল, তাং বৃত্বিতে পারিলাম না। পরদিন কলিকাতায় ধ্বংসলীলার বিশেষ কোন সংবা পাওয়া গেল না। তার পরদিন কিছু কিছু সংবাদ আসিতে লাগিল। তৃতী দিবসে আমরা সেই ভূর্মিপাকের কথা অম্পুইভাবে বৃত্বিতে আরম্ভ করিলাম।

কলিকাতায় আমানের কাজকর্ম লইয়া ব্যস্ত থাকিলাম। বহু ভাক্তারে সহিত বারম্বার প্রামর্শ করিয়া স্থির হইল, তুই একমান পরে কমলা চিকিৎসা জ্যা কলিকাতায় আসিবেন। দীর্ঘকাল অনর্শনের পর বন্ধুবান্ধর ও কংগ্রেসে সহকর্মীদের সহিত সাক্ষাই ইল। সমস্ত সময় আমি এক ভয়াবহ মানসিব অবসাদ অভ্ভব করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল, সকলেই যেন বিভাগ পড়িবার ভয়ে যে কোন কাজ করিতে ভীত। ইহারা অনেক সহু করিয়াছে ভারতের অ্যায় অঞ্চল অপেকা এপানে সংবাদপত্রগুলি অধিক সতর্ক। অ্যার হানের য়ায় এখানেও ভবিয়ং কার্যপদ্ধতি সম্পর্কে সম্পের আনিন্দিত মনোভাব দেবিলাম। ভয় অপেকা এই অনিন্দিত সম্পেরই কার্যাকরী রাজনৈতিক কর্ম্মণার অবক্ষম করিয়া রাথিয়াছে। দানিস্ত মনোভাব অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ—সমাজতান্তিক বা ক্যানিষ্ট প্রবণতাও আত্রে—তবে এই সমস্তই মিলিত মিশ্রিত এব অম্পাই। এই সকল বিভিন্ন দলের সীমারেখা স্পষ্টভাবে নির্দেশ করা কঠিন টেরোরিষ্ট আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু দেথিবার বা জানিবার স্বযোগ ও সময় আনি পাইলাম না। সরকারী তরক হইতে উহার সম্বন্ধে ঘোষণা এব বিশেষভাবে উহার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হইতেছিল। আমি যতনুর জানিতে

# ভূমিকম্প

পারিলাম, উহার রাজনৈতিক গুরুত্ব কিছু ছিল না, ঐ দলের প্রবীণ সদস্থদের টেরোরিজন্-এর উপর কোন বিশ্বাস আর ছিল না। তাহাদের চিন্তাপ্রবাহ ম্বতন্ত্র পথে চালিত হইতেছিল। যাহা হউক গভর্ণমেন্টের কাজে বাঙ্গলাদেশে হারাইয়া শক্রভাব প্রদর্শন করিত। উভয়পক্ষেই এই বৈরভাব অতান্ত প্রবল ছিল সন্দেহ নাই। ব্যক্তিবিশেষ টেরোরিষ্টের মধ্যে ইহা যথেষ্ট প্রত্যক্ষ। বাষ্ট্রের মনোভাবের মধ্যেও মাঝে মাঝে প্রতিহিংদা দাধন এবং চিরবৈরিতার ভাব অতিমাত্রায় প্রবল; ধীরভাবে সমাজদ্রোহী কাজগুলি আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া দমনের চেষ্টার অভাব। যে কোন গ্রভর্মেণ্ট টেরোরিজম্ সংক্রাস্ত কার্য্যের সন্মুখীন হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে এবং উহা দমন করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রশাস্ত সংযম রক্ষা করা আবশ্রক। দোঘী নির্দ্দোষী নির্দ্ধিশেষে সকলের বিরুদ্ধে নির্দ্ধিচারে অতিবিক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে নির্দ্ধোধীর সংখ্যা বহুল পরিমাণে বেশী বলিয়া তাহার আঘাত তাহাদেরই উপর গিয়া পড়ে। এইরপ ভীতিপ্রদর্শনের সম্মথে ধীর ও সংযত থাকা "সম্ভবতঃ সহজ নহে। টেরোরিজম-সংক্রান্ত কার্য্য বিরল হইলেও তাহার সম্ভাবনা मुर्खनारे विज्ञमान, এर बादलारे, यारात्मत राटक छेरा नमत्नत छात्र जारानिगटक रेपर्याशीन করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এই সকল কাজ ব্যাধি নহে, ব্যাধির লক্ষণ— ইহা স্পষ্ট। ব্যাধির চিকিৎসা না করিয়া লক্ষণের চিকিৎসা করা নিফল।

যে সকল যুবক যুবতীর টেরোরিষ্টদের সহিত সংশ্রব আছে বলিয়া বিবেচনা করা হয়, কাষ্যতঃ তাহারা গোপন কাজের মোহে আরুষ্ট হয়, আমার ইহাই বিখাস। গোপনতা ও বিপদ ছংসাহসী যৌবনকে চিরদিনই আকর্ষণ করে; কিসের জন্ম এত কোলাহল, ষবনিকার অন্তর্যালে থাকিয়া কাহারা কার্য্য করিতেছে জানিতে কৌতৃহল হয়। ইহা ভিটেক্টিভ্ উপন্যাসের আকর্ষণ। মাসলে এই সকল লোকের কোন কাজ করিবার মতলব থাকে না; টেরোরিষ্ট গায়্য ত নহেই, কেবলমাত্র সন্দেহভাজনদের সংস্পর্শে গিয়া তাহারা নিজেদের ধুলিশের সন্দেহভাজন করিয়া তোলে। যদি তাহাদের অধিক ছ্রাণ্য না হয়, তাহা হইলে সহজে ও অবিলম্বে তাহারা গিয়া অন্তরীণদের দলভুক্ত হয় অথবা বন্দীশালায় উপনীত হয়।

আমরা শুনিয়াছি, আইন ও শৃষ্থলা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের গৌরবম্ম কীন্তি। আমার মনের স্বাভাবিক গতি উহার পক্ষে। আমি জীবনে শৃষ্থলা ভালবাসি; অরাজকতা, বিশৃষ্থলা ও অযোগ্যতা আমার নিকট অপ্রীতিকর। কিন্তু রাষ্ট্র ও গভর্গমেন্ট জনসাণারণের উপর যে আইন ও শৃষ্থলা চাপাইয়া দেন, িক্ত অভিক্রতা হইতে তাহার মৃল্য সম্বন্ধে আমার মনে সন্দেহ জাগিয়াছে।

সময় সময় লোকে ইহার জন্ম অত্যধিক মূল্য দিয়া থাকে। আইন আসলে প্রভাবশালী অংশের ইচ্ছামাত্র এবং শৃঙ্খলা সর্বব্যাপী ভীতির রূপান্তর। সময় সময় আইন ও শৃঙ্খলার অভাবকেই আইন ও শৃঙ্খলা বলা হয়। এক সর্বব্যাপী ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত যে কোন সাফল্য কাহারও নিকট প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না। রাষ্ট্রের দমননীতিমূলক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত "শৃঙ্খলা", যাহা উহা ব্যতীত টিকিতে পারে না, তাহার সহিত অ-সামরিক শাসন অপেক্ষা সামরিক জবর-দথলের সাদৃশ্যই বেশী। সহস্র বংসর পূর্বের রিচত কবি কহলনের কাশ্মীরী ঐতিহাসিক মহাকাব্য 'রাজতরঙ্গিণী'তে আমি দেখিয়াছি, আইন ও শৃঙ্খলার সমানার্থবাক্ক, রাষ্ট্র ও শাসকগণের যাহা রক্ষা করা কর্ত্তব্য, তৎসম্পর্কে পূন: ধর্ম ও অভয় এই তুইটি শব্ধ ব্যবহার করা হইয়াছে। আইন বলিতে কেবলমাত্র নিছক আইন ছাড়া আরও কিছু ব্রায় এবং শৃঙ্খলা স্থাপন করা অপেক্ষা এই অভয় জাগ্রত করা কত্ত বেশী আকাজ্ঞার।

আমরা তিনদিন ও একবেলা কলিকাতায় ছিলাম, এই সময়ে আমি তিনটি জনসভায় বক্তৃতা দিয়াছি। আমি পূর্ব্বে কলিকাতায় যে ভাবে বক্তৃতা করিয়াছিলাম, এবারও সেইভাবে হিংসামূলক উপায়ের নিন্দা ও তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করিলাম, তারপরে বাঙ্গলায় অবলম্বিত সরকারী উপায়গুলি আলোচনা করিলাম। এই প্রদেশের ঘটনাবলীর বিবরণ শুনিয়া আমি অতিমাত্রায় অভিতৃত হইয়াছিলাম, ফলে আমার বক্তৃতা অত্যন্ত আন্তরিক হইয়াছিল। কোন অঞ্চলের সমগ্র জনতার উপর নির্বিচারে নির্যাতন চালাইয়া যে ভাবে মহয়াব্বের মর্যাদাকে অপমানাহত করা ইইয়াছে, তাহার বিবরণ শুনিয়া আমি ব্যথিত হইয়াছিলাম। রাজনৈতিক সমস্যা গুরুতর হইলেও তাহার স্থান মহয়ব্বের সমস্যার পরে। এই তিনটি বক্তৃতাই পরে কলিকাতায় আমার বিচারকালে তিনটি স্বতঃ অভিযোগরূপে উপস্থিত করা হইয়াছিল এবং আমার বর্ত্তমান কারঃ ও তাহারই ফল।

কলিকাতা হইতে আমরা কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দর্শন করিবার জন্ম পাস্তি-নিকেতনে আসিলাম। তাঁহাকে দেখিলে সর্ব্বদাই আনন্দ হয়, এত নিকটে আসিয়া, তাঁহাকে না দেখিয়া যাইতে মন সরিল না। আমি পূর্ব্বে আরও তুইবার শাস্তি-নিকেতনে আসিয়াছি, কমলার পক্ষে এই প্রথম; তিনি বিশেষ-ভাবে স্থানটি দেখিতে আসিলেন, কেন না আমাদের ক্যাকে এখানে রাখার সকল্প করিয়াছিলাম। ইন্দিরা শীন্তই ম্যাট্রকুলেশন পরীক্ষা দিবে, কাজেই তাহার ভবিশ্বং শিক্ষা লইয়া আমরা চিস্তিত ছিলাম। তাহার সরকারী বা অর্ধ-সরকারী বিশ্ববিত্যালয়গুলিতে যোগ দেওয়ার আমি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলাম,

# ভূমিকম্প

কেন না ঐগুলি আমি আদৌ পছন্দ করি না। ইহাঁর চারিদিক ব্যাপিয়া,
প্রাভ্তপ্রবণ পীড়াদায়ক সরকারী আবহাওয়ার পরিমণ্ডল। অবশু অতীতেও
ইহা হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ নরনারীর উদ্ভব হইয়াছে এবং আরও হইবে।
অল্লসংখ্যক ব্যক্তির কথা ছাড়িয়া দিলে, যৌবনের স্থকুমার র্তিগুলি নিজ্জীব ও
দমন করিবার অভিযোগ হইতে বিশ্ববিচ্চালয়গুলি অব্যাহতি পাইতে পারে না।
শাস্তি-নিকেতনে এই মৃত্যুকঠোর হস্তের অভাব বলিয়াই আমরা ইহা নির্কাচন
করিয়াছিলাম। যদিও অনেক দিক দিয়া অন্যান্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আধুনিক
ব্যবস্থা বা সাজ-সরঞ্জাম ইহার নাই।

ফিরিবার পথে পাটনায় নামিয়া রাজেন্দ্র বাব্র সহিত ভূমিকন্পের সেবাকার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম। তিনি সন্থ কারামুক্ত হইয়াই বে-সরকারী সেবা-কার্যোর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের আগমন অপ্রত্যাশিত, কেন না আমাদের একথানা তারও বিলি হয় নাই। কমলার ভ্রাতার সহিত যে রাড়ীতে আমাদের থাকার কথা ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; ইহা একটি বৃহৎ দোতলা ইটের বাড়ী ছিল। অতএব অন্থান্থ সকলের মত আমবা মুক্ত-প্রান্থেরে বাস করিতে লাগিলাম।

প্রদিন আমি মজ:ফরপুর দেখিতে গেলাম। ভূমিকম্পের পর ঠিক সাতদিন অতিবাহিত হইয়াছে, অথচ কয়েকটি প্রধান রাস্তা ছাড়া, ধ্বংসন্তুপ সরাইবার কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। এই সকল রাস্তা হইতে মৃতদেহ বাহির হইতেছে, দেহগুলির অবয়বে বিশেষ ভঙ্গী, য়েন পতিত দেওয়াল বা ছাদ ঠেকাইবার চেষ্টা। ধ্বংসন্তুপের দিকে চাহিলে আতক্ষে অভিভূত হইতে হয়, য়াহারা বাঁচিয়া আছে তাহারাও অভিভূত, মানসিক তীত্র আঘাতে মিয়মাণ।

এলাহাবাদে ফিরিয়াই, টাকাকড়ি ও জিনিষপত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা ইইল, কংগ্রেদের ও কংগ্রেদের বাহিরের লোক সকলে একযোগে একাগ্রভাবে কার্য্য আরম্ভ করিলাম। আমার কোন কোন সহকর্মী ভূমিকম্পের জন্ম পূর্ণ স্বাধীনতা দিবদের অন্তর্গান স্থগিত রাথিবার পরামর্শ দিলেন। আমি এবং আমার অন্তর্গান্ত সহকর্মী, ভূমিকম্প হইলেও কার্য্যপ্রণালী স্থগিত রাথার অন্তর্কলে কোন যুক্তি সুঁজিয়া পাইলাম না। অতএব ২৬শে জান্ত্যারী এলাহাবাদ জিলার গ্রামগুলিতে বহু সভা হইল, সহবেও সভা হইল এবং আমারা প্রত্যাশাতীত সাফল্য লাভ করিলাম। অনেকে পুলিশ কর্ত্তক বাধাদান ও গ্রেফ্ তাবের সম্ভাবনা অন্ত্যান করিয়াছিলেন, কোথাও কোথাও সামান্য বাধা দেওয়াও হইয়াছিল। কিন্তু আমরা আশ্রর্য ইইয়া দেথিলাম, আমাদের সভা নির্কিবাদে স্থাপপার ইইয়া ছিল। কোন কোন গ্রামে ও সহবে কিছু লোক গ্রেফ তার করা হইয়াছিল।

বিহার হইতে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই ভূমিকম্পের বিবরণ দিয়া

উপদংহারে অর্থ সাহায্যের জন্ম আবেদন করিয়া আমি এক বিবৃতি প্রচার করিলাম। এই বিবৃতিতে আমি ভূমিকম্পের অব্যবহিত পরের ক্ষেক দিন বিহার গভর্নমেন্টের চুপচাপ বিদিয়া থাকার সন্দোচনা করিয়াছিলাম। পীড়িত অঞ্চলের কর্মচারীদিগকে সমালোচনা করিবার আমার কোন অভিপ্রায় ছিল না, দেন না, তাঁহারা যে সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, অতি বড় সাহদী ব্যক্তির ভিটন্ত তাহা মহাপরীক্ষা, আমার কয়েকটি কথার এরপ ব্যাখ্যা হইতে পাল ভিহাতে আমি আন্তরিক ছংখিত হইলাম। কিন্তু আমি গভীরভাবে অন্তভ বিয়াছি যে, বিহার গভর্নিগেন্টের কেন্দ্রন্থলে, প্রারম্ভে কোন তংপরতাই দেখা বিশেষতঃ ধ্বংসন্তপুপ স্রাইতে পারিলে অনেকের জীবন রক্ষা হইত।

একমাত্র মৃদ্ধের সহরেই সহস্র ব্যক্তি নিহত হইয়াছিল, তিন সপ্তা বরেও আমি দেখিয়াছি, অনেক ধ্বংসন্তুপে তথনও হাত দেওয়া হয় নাই; অথানাচ মাইল দ্বে জামালপুরে সহস্র সহস্র বেলওয়ে শ্রমিকের উপনিবেশ রহি ছে, ভূমিকম্পের কয়েক ঘণ্টা পরেই তাহাদিগকে আনিয়া এই কাজে লাগান সম্ভবপর ছিল। এমন কি ভূমিকম্পের বার দিন পরেও জীবস্ত মানুষ বাহির করা হইয়াছে। গভর্গমেন্ট ধন সম্পত্তি রক্ষার জন্ম অবিলয়েই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু বাড়ীর তলায় চাপা-পড়া জীবস্ত মানুষকে উদ্ধার করিতে সেরপ তৎপরতা দেখাইতে পারেন নাই। এই অঞ্চলের মিউনিসিপানিটিওলির কাজ কর্ম একেবারেই অচল হইয়া গিয়াছিল।

আমার সমালোচনা আমি সঙ্গত বলিয়াই মনে করি এবং পরে দেখিয়াছি, ভূকম্পণীড়িত অঞ্চলের অধিকাংশ লোকই উহার সহিত একমত। কিন্তু সঙ্গতই হউক আর অসঙ্গতই হউক, উহার উদ্দেশ্য সাধু ছিল, গভর্গমেণ্টকে অপবা দেওয়ার উদ্দেশ্য নহে, তাঁহাদিগকে কর্মতংপর করিয়া তোলাই আমার অভিভিল। এ সম্পর্কে কোন কাছ করা না করা লইয়া তাঁহারা কোন ইচ্ছাক্ত া করিয়াছেন এমন অপবাদ কেহই দেয় নাই। ইহা এক অভিনব অভ্তপুর্ক অবস্থা, এ ক্ষেত্রে ভূল ক্রটি মার্জ্জনীয়। আমি যতদ্র জানি (কেন না তথন আমি জেলে) তাহাতে বিহাল গভর্গমেন্ট পরে, ধ্বংসের উপর পুন্নিমাণে উৎসাহ ও যোগাতার সহিত কাছ করিয়াছিলেন।

কিন্তু আমার সমালোচনায় ক্রোধের সঞ্চার হইল, অল্পনিন পরেই, ভারসাম্য রক্ষার জন্ম বিহারের কতিপয় ভদ্রলোক গভর্গমেন্টের অনুক্লে একথানি প্রশংসা-পত্র প্রচার করিলেন। ভূমিকম্প এবং তাহার সেবাকার্য্য যেন গৌণ ব্যাপার। গভর্গমেন্টকে সমালোচনা করা হইয়াছে, ইহাই যেন মুখ্য ব্যাপার এবং রাজভক্ত প্রজাবৃদ্দ নিশ্চয়ই তাঁহাদের সমর্থন করিবেন। গভর্গমেন্টের সমালোচনায় অপ্রীতি প্রকাশ, ভারতের সর্ব্বত্রই দেখা যায়; অথচ পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ইহা নিত্য

# ভূমিকম্প

নৈমিত্তিক ব্যাপার। ইহা সমালোচনা অসহিষ্ণু সামরিক মনোবৃত্তি। রাজার মতই ভারতে ত্রিটিশ পভর্ণমেউ এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কোন অন্থায় করিতে পাবেন না। উহার উল্লেখ করাও রাজ্ঞোহ।

ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে গভর্ণমেন্ট কঠোর, অথবা অত্যাচারী এ অভিযোগ অপেক্ষা অযোগ্যতা ও অক্ষমতার অভিযোগ আনিলে ক্রোধে রসঞ্চার হয় বেনী। প্রথমোক্ত অভিযোগ করিলে যে কেহ কারাগারে যাইতে পারে; তবে গভর্নমেন্ট উহা শুনিতে অভ্যন্ত, কার্য্যতঃ উহা গ্রাহ্য করেন না। যাহাই হউক, সাম্রাজ্যের অধীশ্বর যে জাতি তাহার নিকট উহা শ্বতিবাদেরই রূপান্তর; কিন্তু অযোগ্য বলিলে, মানসিক বলের অভাব আছে বলিলে, তাঁহারা আহত হন, ইহাতে তাঁহাদের আত্মর্য্যাদার মূলদেশে আঘাত লাগে; নিজেদের বিধাতাপ্রেরিত পুরুষ মনে করিয়া ভারতে ইংরাজ কর্মচারীরা যে মোহে মশগুল থাকেন, ইহাতে সেই মোহ ব্যাহত হয়। তাঁহারো সেই অ্যাংলিকান বিশপের মন্ত, যিনি খৃষ্টানের পক্ষে অনুচিত ব্যবহারের অভিযোগ বিনয়ের সহিত মানিয়া লইতে রাজী, কিন্তু কেহ তাঁহাকে নির্মেণ্ড অযোগ্য বলিলে রুষ্ট হইয়া অনুরূপ প্রত্যুত্র দেন।

ইংরাজদের মনে এক সাধারণ বিশ্বাস আছে, সেই বিশ্বাসকে তাঁহারা প্রায়ই অপরিবর্ত্তনীয় সতারূপে জাহির করিয়া থাকেন যে, ভারত গভর্ণমেণ্টে ইংরাজ কর্মচারীর সংখ্যা কমিলে কিম্বা তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস হইলে, গভর্ণমেণ্ট অতিশয় মন্দ ও অযোগ্য হইয়া পড়িবে। এই বিশ্বাস বন্ধায় বাথিয়া পরিবর্তন-পদ্বী ও অক্যান্ত অগ্রগামী ইংরাজেরা উৎসাহপূর্ণ উদারতার সহিত বলিয়া থাকেন যে, ভাল গভর্ণমেণ্ট অপেকা সায়ত্তশাসন অনেক শ্রেষ্ঠ এবং যদি ইচ্ছা করিয়া ভারতবাদীরা অধঃপাতে যাইতে চায়, তাহা হইলে তাহাদিগকে বাধা দেওয়া উচিত নহে। ব্রিটিশ প্রভাব অস্তর্হিত হইলে ভারতের ভাগ্যে কি ঘটবে ভাহা আমি জানি না। কি ভাবে ব্রিটিশগণ সরিয়া যাইবেন, তাঁহ 🤼 যাইবার পর ক্ষমতা কাহাদের হাতে আসিবে এবং আরও অন্যান্ত অনেক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার উপর তাহা নির্ভর করে। আমাদের মনে হয় ব্রিটেনের সহায়তায় এমন সব ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে, যাহা অধিকতর অকর্মণ্য এবং বর্ত্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষা সর্ব্বেট্ট মন্দ হইবে, কেন না ইহাতে বর্ত্তমান ব্যবস্থার দোমগুলি থাকিবে, অথচ উহার ভালগুলি থাকিবে না। পক্ষান্তরে আমি ইহাও ভাবিতে পারি যে, ভারতবাসীর দিক হইতে সম্পূর্ণ স্বতম্ব ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে যাহা বর্ত্তমান ব্যবস্থা অপেক্ষাও অধিকতর কর্মকুশল এবং কল্যাণকর হইবে। সম্ভবতঃ দমননীতিমূলক ব্যবস্থাগুলি থুব বেশী কর্মকুশল না হইতে পারে, শাসনব্যবস্থায় এত জাঁকজমক নাও থাকিতে পারে, কিন্তু শস্ত ও পণ্য উৎপাদন, লোকের তাহাতে ভোগ করিবার স্থবিধা বাড়িবে; জনসাধারণের

দৈহিক, নৈতিক ও সংস্কৃতির আদর্শ উন্নত হইবে। আমার বিশাস স্বায়ত্ত-শাসন সব দেশের পক্ষেই ভাল। কিন্তু প্রকৃত ভাল গভর্ণমেণ্টের বিনিময়ে আমি স্বায়ত্ত-শাসনও গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি। স্বায়ত্ত-শাসন যদি তাহার যৌক্তিকতা প্রমাণ করিতে চাহে, তাহা হইলে পরিণামে তাহাকে জনসাধারণের জন্ম উৎক্রইতর গভর্ণমেন্টে পরিণত হইতে হইবে। কেন না আমি বিশাস করি অতীতে ভারতে ব্রিটিশ-গভর্নমেন্টের যে দাবীই থাকুক না কেন বর্ত্তমানে ইহা ভারতের উত্তম গভর্ণমেন্ট প্রতিষ্ঠা ও জনসাধারণের জীবন-যাত্রার উন্নতি সাধনে অক্ষম এবং বর্ত্তমান আকারে ভারতে ইহার উপযোগিতা শেষ হইয়াছে, ইহাই আমার ধারণা। ভারতের স্বাধীনতার প্রকৃত যৌক্তিকতা এই যে, ইহা উৎকৃষ্টতর গভর্ণমেন্ট চাহে, জনসাধারণের জীবন-যাত্রা উন্নত করিতে চাহে, শিল্পবাণিজ্য ও শিক্ষা সংস্কৃতির পরিপুষ্টি চাহে, বৈদেশিক সাম্রাজ্যনীতির শাসনপ্রণালী হইতে अनिवांशिक्तरथ रुष्टे ममन ७ ভয়ের আবহাওয়। হইতে মৃক্তি চাহে। ব্রিটশ গভর্গমেণ্ট ও সিভিলিয়ানগণের ভারতের উপর তাঁহাদের স্বতম্ভ ইচ্ছা চাপাইয়া দিবার ক্ষমতা প্রচুরই আছে কিন্তু বর্তমান ভারতের সমস্থাগুলি সমাধানে ইহাদের ক্ষমতাও নাই, যোগাতাও নাই, ভবিষ্যতের আশা আরও কম, কেন না তাঁহাদের ভিত্তি ও পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা সমস্তই ভুল, বাস্তবের সহিত তাঁহাদের যোগস্ত্র ছিন্ন হইয়াছে। কোন গভর্ণমেন্ট বা শাসক সম্প্রদায়ের যোগ্যতা বেখানে অতি কম এবং এক অতীত ব্যবস্থার যাঁহারা সমর্থক সেথানে দীর্ঘকাল নিজেদের ইচ্ছাও তাঁহারা চালাইতে পারেন না।

এলাহাবাদের ভুকম্প-দাহায় সমিতি আমাকে পীড়িত অঞ্চলে কি ভাবে দেবাকার্য হইতেছে, তাহার বিবরণ পাঠাইতে বলিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ রওনা হইলাম এবং একাকী দশ দিন দেই বিধ্বস্ত ধ্বংদের শাশানে ভ্রমণ করিলাম। এই প্রমণ অত্যন্ত ক্লেশকর, আমি প্রায়ই ঘুমাইতে পারি নাই। প্রভাত পাঁচটা ইইতে মধ্যরাত্রি পর্যান্ত আমরা বিদীর্ণ ও বহুভাবে বক্র রাস্তার উপর দিয়া মোটরমোগে চলিতাম, সাঁকো ভাকিয়া বাওয়ায় নৌকায় নদী পার হইতে হইত; কোণাও বা জমি অবনত হওয়ায় রাস্তা জলে ভুবিয়া থাকিত। সহরগুলিতে ধ্বংসস্ত্পের ভ্রাবহ দৃশ্র, রাস্তাগুলি বেন কোন দৈত্য ছিঁড়িয়া মোচড়াইয়া দিয়াছে; কোণাও বা রাস্তাগুলি বাড়ীর ভিত্তি ছাড়াইয়া উঠিয়া গিয়াছে। এই সকল রাস্তার উপর বড় ফাটল দিয়া তীরবেগে উৎসারিত জল ও বালুকায় মাত্র্য পশু একসক্ষে ভাসিয়া গিয়াছে। এই সকল সহর ছাড়াও উত্তর বিহাবের সমতল অঞ্চল— যাহা বিহাবের উত্তান বলিয়া ক্থিত হয়—তাহার সর্ব্যাক্ত বা বিস্তীর্ণ জলরাশি, বিদীর্ণ ভূপঠে গভীর গহরর, অজ্যন্ত ফাটল হইতে জল ও বালুকা উথিত হইতেছে।



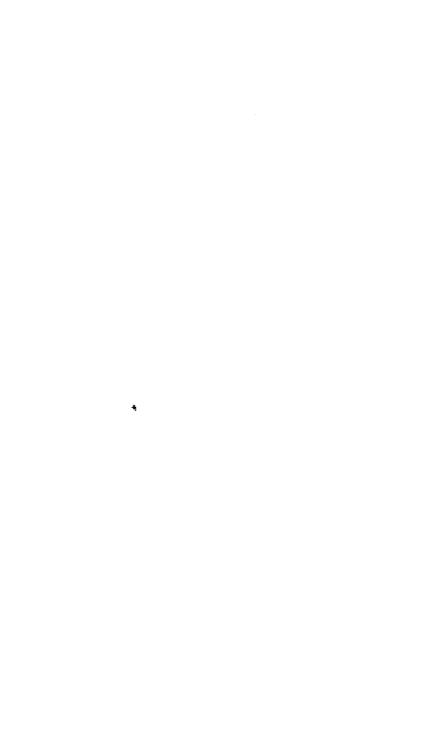

# ভূমিকম্প

ক্ষেকজন বিটিশ সামরিক কর্মচারী, থাঁহারা এই অঞ্চলের উপর দিয়া এরোপ্লেনে ধ্বংসলীলা দর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, মহাযুদ্ধের সময় এবং তাঁহার অব্যবহিত পরের উত্তর ফ্রান্সের সহিত ইহার সাদৃষ্ঠ আছে।

ইহা এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। পাশাপাশি তুইদিক হইতে প্রবন্ধ আলোড়নে ভ্কম্পের স্ট্রচনতেই প্রত্যেকে ধরাশায়ী হইল। তাহার পর উপরে ও নীচে, উথান পতনের ধ্বংসলীলা চলিল—অজস্র কামান যেন গজ্জিয়া উঠিল; যেন শত শত বিমানপোত হইতে নোমানৃষ্টি হইতেছে; দেখিতে দেখিতে বিদীপ ফাটল ও গহ্বর দিয়া প্রবল বেগে জল উঠিয়া ১০।১২ ফিট উর্দ্ধে ছিটাইয়া পড়িতে লাগিল। সম্ভবতঃ তিন মিনিট কি আর কিছুকাল থাকার পর ইহা শাস্ত হয়, কিন্তু এই তিন মিনিটের কি ভ্রাবহ অভিজ্ঞতা! অনেকে ভাবিতেছিল পৃথিবীতে বৃক্ষি প্রদান্তকাল উপস্থিত, ইহাতে আশ্র্য্য হইবার কিছু নাই। সহরে বাড়ী পড়ার শব্দ, জলোচ্ছাস এবং ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন বায়্মওে ক্ষেক গজ দ্বের জিনিষও দেখা যায় নাই। পল্লী অঞ্চল ধূলি ছিল না, কিছুদ্ব দেখা যাইত—কিন্তু মাথা ঠিক করিয়া দেখিবে কে ? যাহারা রক্ষা পাইয়াছিল, তাহারা ভূমিতে গড়াইতেছিল অথবা ভয়ে অর্ধ অঠচতন্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

ভূমিকম্পের দশদিন পরে বার বৎসরের একটি ক্ষুত্র বালককে ( আমার মনে হয় মঙ্গ:ফরপুরে ) খুঁড়িয়া বাহির করা হইল। সে বিহরল ও বিমৃচ, যথন সে পড়িয়া গেল এবং ভাঙ্গাবাড়ীর মধ্যে বন্দী হইল, তথন তাহার মনে হইয়াছিল ষে জগত শেষ হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র সে-ই বাঁচিয়া আছে।

এই মজ্ঞকরপুরেই যথন ভূমিকম্পে চারিদিকে বাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, শত শত নরনারী সহসা মৃত্যু-কবলিত হইতেছে, ঠিক সেই মৃহূর্ত্তে একটি বালিকা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। অনভিজ্ঞ যুবক-দম্পতী কিংকর্ত্তব্যবিষ্ট ও বিহল হইয়া পড়িয়াছিল। যাহা হউক আমি শুনিলাম, প্রস্তি ও শি ভালই আছে। ভূমিকম্পের শ্বতি শারণ করিয়া বালিকার নাম রাথা হইয়াছে, কম্প দেবী।

আমাদের ভ্রমণ শেষ হইল মৃদ্ধের সহরে আসিয়া। নেপালের প্রাস্তমীমা পর্যান্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া ধ্বংসের বহু ভ্রাবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিধ্বস্ত জনপদ ও ধ্বংসন্তৃপ দেখিতে দেখিতে অভ্যন্ত হইয়া উঠিলেও সমৃদ্ধিশালী মৃদ্ধের নগরীর শোচনীয় পরিণতির সম্মুথে দাড়াইয়া শিহরিয়া উঠিলাম। সে ভ্রাবহ দৃষ্ঠ জীবনে ভূলিব না।

কি সহরে কি পল্লীতে সর্ব্বক্ত অধিবাসীদের মধ্যে নিজের চেষ্টায় আত্মরক্ষার জভাব দেখিয়া ব্যথিত হইলাম, সম্ভবতঃ সহরের মধ্যশ্রেণীই এ বিষয়ে সর্ব্বাধিক অপরাধী। তাহারা অপরের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছে, হয় গভর্গমেন্ট, নয় বে-সরকারী সাহায্য প্রতিষ্ঠানগুলি সাহায্য করিবেই। অবশ্র

#### ज ওহরলাল নেহর

ভূমিকম্পের ভীতিবিহ্নলতা-জনিত মানসিক বিভ্রম ইহার জন্ম কতকটা দায়ী, কালে হয়ত ইহা কমিয়া গিয়াছে!

ইহার মধ্যে বিহারের অ্ঞান্ত জিলা এবং বিভিন্ন প্রদেশ হইতে আগত দেবার তীদের শক্তি ও যোগ্যতা দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইলাম। এই সকল তরুণ নর-নারীরা বিভিন্ন দেবাপ্রতিষ্ঠানের অন্তিত্ব সত্তেও পরস্পরের সহযোগিতায় যেরূপ কুশনতার সহিত দেবা করিতেছিলেন তাহা দেখিলে বিশ্বিত হইতে হয়।

ধ্বংসন্ত্প খনন ও অপসারণ আন্দোলনে স্থানীয় জনসাধারণকৈ প্রবৃত্ত করাইবার জন্ম মৃদেরে আমি এক নাটকীয় ভঙ্গীতে অভিনয় করিলাম। আমি একটু ইতন্ততঃ করিয়া কাজ আরম্ভ করিলাম, কিন্তু ফল ভাল হইল। সমস্ত সেবাপ্রতিষ্ঠানের নায়কদের সহিত আমি কোদাল ঝুড়ি হল্তে সারাদিন খনন কার্য্য চালাইলাম; আমরা একটি বালিকার মৃতদেহ বাহিং করিলাম। সেই দিনই আমি মৃদের পরিত্যাগ করিলাম, কিন্তু খনন কার্য্য চলিতে লাগিল, বহু লোক আসিয়া উহাতে যোগ দিল, বেশ স্থান্যর কাজ হইতে লাগিল।

সমস্ত বে-সরকারী সেবাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ পরিচালিত দেউলল বিলিফ কমিটির গুরুত্বই অধিক ছিল। ইহা কেবলমাত্র কংগ্রেপদ্বীদের লইয়া গঠিত হয় নাই, ক্রমে ইহা এক নিথিল ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইয়াছিল। বিভিন্ন দল ও দাতারা ইহার প্রতিনিধি ও সদক্ষ হইয়াছিলেন। পল্লী অঞ্চলের কংগ্রেদ কমিটিগুলির দুহায়তা পাওয়ায় ইহার অবশ্য অনেক স্থবিধা হইরাছিল। এক গুজরাট এবং যুক্ত-প্রদেশের কয়েকটি জিলা ছাড়া বিহারের মত আর কোথাও কুংগ্রেসক্সীদের সহিত ক্ষকদের যোগ নাই। বিহার ক্ষক-প্রধান প্রদেশ, এখানের কংগ্রেসকর্মীদের অধিকাংশই রুষকশ্রেণীর। এমন কি মধ্যশ্রেণীও ক্লুষকদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ৷ কিছুদিন পূর্বের আমি কংগ্রেসের সম্পাদক হিসাবে, বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেদ কমিটির কার্য্যালয় পরিদর্শন করিছে গিয়াছিলাম। আফিস সংক্রান্ত কাজ কর্মের শৈথিলা ও অনিয়ম দেথিয়া জানি কঠোর ভাষায় তিরস্কার করিয়াছিলাম। দাঁডাইবার পরিবর্ত্তে ব্যা, ব্যার পরিবর্তে শুইয়া পূড়ার ভাবই যেন প্রবল। - আফিনে সাজ-সরঞ্জাম কিছুই নাই, সাধারণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বাতিরেকেই যেন তাহার। কাজ চালাইতে সচেষ্ট। কার্য্যালয় সম্পর্কে আমার আলোচনা সত্ত্বেও আমি ভাল করিয়াই জানিতাম, এই প্রদেশ অত্যস্ত আগ্রহের সহিত একাগ্রচিত্তে কংগ্রেসের কাজ করিয়া থাকে। এখানে কংগ্রেসের কোন আডম্বর নাই বটে, কিন্তু ইহার পশ্চাতে ক্লমকশ্রেণীর সভ্যবন্ধ সমর্থন রহিয়াছে। এমন কি, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতেও বিহারের সদস্থরা ক্থন কোন ব্যাপারে উগ্রভাব প্রদর্শন করেন না, এথানে তাঁহাদের দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু নিরুপদ্রব প্রতিরোধ

# ভূমিক**স্প**

আন্দোলনে বিহারের কীর্ত্তি উচ্ছল। এমন কি, পরবর্ত্তী ব্যক্তিগত প্রতিরোধ নীতিতেও বিহার ক্বতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে।

রিলিফ কমিটি এই উৎক্রষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় রুষকদের সন্মৃথে উপস্থিত হইলেন। অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, এমন কি, গভর্ণমেন্টও এতথানি সাহায় করিতে পারিতেন না। কি কংগ্রেস, কি রিলিফ কমিটি উভয় প্রতিষ্ঠানের নায়কই বিহারের অপ্রতিহ্বনী নেতা রাজেক্রপ্রসাদ। বিহারের আদর্শ-সন্তানের মতই রাজেক্রবাব্র আকৃতি রুষকের মত: প্রথম দর্শনে তাঁহার মধ্যে আকর্ষণের কিছুই নাই। কিন্তু তাঁহার সরল চক্ষ্র উজ্জল দৃষ্টি ভোলা কঠিন; উহার মধ্যে যে সত্যের দীপ্তি, তাহা কেহই সন্দেহ করে না। রুষকদের মতই তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী সীমাবদ্ধ, আধুনিক জগতের মতে তিনি কিয়্ম পরিমাণে সভ্যতার কল্যমূক্ত, কিন্তু তাঁহার অসামান্ত দক্ষতা, তাঁহার সর্বাক্ষত্বনর সারল্য, তাঁহার কর্মশক্তি এবং ভারতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে তাঁহার নিষ্ঠার জন্ম তিনি কেবল বিহারে নহেন, সমগ্র ভারতের শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র। রাজেক্রবাবু বিহারে যেরুপ নর্ম্ববাদিসম্মত নেতৃত্ব লাভ করিয়েছেন, ভারতের আর কোন প্রদেশে কেহই দেরুপ নেতৃত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। গান্ধিজীর বাণীর সম্পূর্ণ মর্মগ্রহণ করিতে সক্ষম, তিনি ছাড়া এরুপ ব্যক্তি থাকিলে অল্লই আচেন।

বিহার সেবাকার্য্যে যে তাঁহার ছায় াক্তির নেতৃত্ব লাভ করা গিয়াছে ইহা সৌভাগ্যের বিষয়, তাঁহার নামের জন্মই ভারতের সকল দিক হইতে অজস্র অর্থ আসিতে লাগিল। তুর্বল দেহ লইয়াও তিনি সেবাকার্য্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইত। কেন না তিনি সমস্ত কর্মের কেন্দ্র স্বরূপ ছিলেন এবং সকলে তাঁহার প্রামর্শ গ্রহণ করিতে আসিত।

পীড়িত অঞ্চলে ভ্রমণকালীন অথবা যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে আমি সংবাদপত্রে গান্ধিন্ধীর বিবৃতি পাঠ করিয়া মর্মাহত হইলাম; তিনি বলিয়াছেন অম্পৃষ্ঠতার পাপের শাস্তি এই ভূমিকম্প। এরূপ মন্তব্য শুনিলে বিহরণ হইতে হয়, রবীক্রনাথ ঠাকুর তাহার যে উত্তর দিলেন তাহা আমার মনঃপৃত হইল এবং আমি আনন্দিত হইলাম। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ইহাপেক্ষা অধিক বিরোধী কথা, কল্পনা করাও কঠিন। জড় প্রকৃতির উপর ভৌতিক ঘটনাগুলি মনোরাজ্যে যে ভাবাবেগ উবোধিত করে, তাহার সম্বন্ধে বিজ্ঞানও সশ্ভবতঃ বর্ত্তমানে এতথানি যুক্তিহীন মতবাদ সমর্থন করিবে না। মানসিক আঘাতে কোন ব্যক্তির অজীর্থ রোগ বা আরও কিছু কঠিন ব্যাধি হইতে পারে। কিন্তু মান্থবের কোন আচার বাবহার বা ক্রেটির কলে ভূপ্ঠের স্তরগুলি সঞ্চালিত হয় এমন কথা শুনিলে বিমৃচ্ হইতে হয়। পাপবোধ, ঐশ্বরিক ক্রোধ এবং সৌরজগতের ব্যাপারে নাতৃক্ষে আপেন্দিক সম্পর্ক প্রভৃতি আমাদিগকে কয়েক শতান্ধী পিছাইয়া লইয়া যায়;—যথন ইউরোপে

#### ज अश्त्रनान (नश्त्र

ধর্মমতের বিক্রবাদীদের বিচার করিবার জন্ম খুষ্টান যাজকদের বিচারালয়ের প্রাবল্য ছিল, যথন ধর্মবিরোধী বৈজ্ঞানিক কথা বলার দক্ষণ জিত্তরদানো ক্রনোকে পোড়াইয়া মারা হইয়াছিল এবং আরও অনেককে 'ডাইনী' প্রভৃতি বলিয়া পোড়াইয়া মারা হইত! এমন কি অষ্টাদশ শতান্ধীতে আমেরিকার বোষ্টনের প্রধান ধর্মবাজকগণ বলিয়াছিলেন, গৃহের উপর বজ্ঞপাত-নিবারক লৌহদগু স্থাপনের কলেই মাদাচুদেট্দ্-এ ভূমিকম্প হইয়াছে।

এই ভূমিকম্প যদি আমাদের পাপের ঐশবিক শান্তি হয়, তাহা ইইলে কি বিশেষ পাপের ফলে আমরা এই শান্তি পাইলাম, কেমন করিয়া নির্ণয় করিব ? হায় ! আমাদের বহুতর প্রায়ন্তির বাকী রহিয়াছে ? প্রত্যেক ব্যক্তিই তাহার পছলমত ভাবে ব্যাখ্যা করিতে পারে ৷ আমরা বৈদেশিক শাসনের বশুতা স্বীকারের পাপের দণ্ড পাইলাম, অন্তায় সমাজ ব্যবস্থা দহ্থ করিতেছি বলিয়া দণ্ড পাইলাম. ৷ বিপুল ভূসম্পত্তির মালিক ছারভাঙ্গার মহারাজাই ভূমিকম্পে অধিক কতিগ্রস্ত হইয়াছেন ৷ আমরা তাহা হইলে বলিতে পারি, জমিদারী প্রথার জন্মই এই শান্তি ৷ দান্ধণভারতের লোকের অম্পুশ্রতাবোদের শান্তি আসিয়া পড়িল অল্ল বিস্তর নির্দেষ বিহারের লোকের উপর, একথা বলা অপেক্ষা প্রের্বর কথাগুলি লক্ষ্যের অধিকতর নিক্টবর্ত্তী ৷ যে দেশে ছুংমার্গের প্রাবল্য দর্ব্বাধিক, সেধানে ভূমিকম্প হইল না কেন ? অথবা ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টও বলিতে পারেন, এই দৈবভূবিপাক, আইন অমান্ত আন্দোলন করার জন্ম ঐশবিক শান্তি ৷ কার্য্যতঃ ভূকম্পে সর্ব্বাধিক কতিগ্রস্ত উত্তর বিহারই স্বাধীনতা আন্দোলনে অধিকতর অগ্রগামী ছিল ৷

এই ভাবে গবেষণা করিতে থাকিলে তাহা শেষ হুইবে না। তারণর অবশ্রই এ প্রশ্ন উঠিবে যাহা ঈশবের কার্য্য, দেখানে ঈশবের অভিপ্রায়ের বিক্তম্বে আমরা মানবীয় চেষ্টায় তাহাতে হস্তক্ষেপ করিব কেন ? আমরা বিশ্বিত হইয়া ভাবি, ঈশব আমাদের সহিত এই নিষ্ঠ্ব ব্যঙ্গ করিলেন কেন ? আমাদিগকে বহুতর অপূর্বতা সহ স্বষ্ট করিয়া, আমাদের চারিদিকে বহু প্রলোভনের জাল পাতিয়া, পতনের গহুবর রচনা করিয়া, এই তুঃখ্ময় নিষ্ঠ্ব জগং স্বাচ্ট করা হইয়াছে; বাঘ ও মেষ একদঙ্গে স্বাচ্ট করিয়া তারণর আমাদের শান্তির ব্যবস্থা।

পাটনায় আমার যাত্রার পূর্ব্বদিন রাত্রিতে, সেবাকার্য্যে সমবেত বিভিন্ন প্রদেশের বন্ধু ও সহকর্মীদের সহিত বসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম। রন্ধনী গভীর হইল। যুক্ত-প্রদেশের কর্মীসংখ্যা যথেষ্ট ছিল, আমাদের ক্ষেকজন বিশিষ্ট কর্মী যোগ দিয়াছিলেন। যে বিষয় লইয়া অনেকের মনে আলোড়ন চলিতেছিল, তাহাইছিল আমাদের আলোচ্য বিষয়; এই ভূমিকম্পের সেবাকার্য্যে আমরা কভখানি জড়াইয়া পড়িব ৫ ইহার অর্থ অস্কতঃ কিছু পরিমাণে রাজনৈতিক কার্য্য পরিত্যাগ

# ভূমিকশ

করা। সেবাকার্য্যে গভীর অভিনিবেশ আবশ্রুক, আর দশটা কাজের সহিত ইহা করা যায় না। ইহাতে যোগ দিলে দীর্ঘকাল রাজনীতিক্ষেত্র হইতে দ্রে সরিয়া থাকিতে হইবে, তাহার ফলে আমাদের প্রদেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে। যদিও কংগ্রেসে বহুলোক আছেন, তথাপি হাঁহারা ঘটনার গতি নির্দেশ করিতে পারেন এরপ লোকের সংখ্যা কম, তাঁহাদের অন্ত কাজের জন্ম ছাড়িয়া দেওয়া যায় না। আবার অন্তদিকে ভূমিকম্পে দেবাকার্য্যের আহ্বানও অগ্রাফ্ করা যায় না। ব্যক্তিগতভাবে সম্পূর্ণরূপে দেবাকার্য্যে আন্থানিয়োগ করিবার আমার ইচ্ছা ছিল না। আমি অমুভব করিলাম এক্ষেত্রে লোকের অভাব হইবে না কিন্ধু বিপজ্জনক কার্য্যের জন্ম অতি অল্প লোকই আছেন।

এইভাবে আলোচনায় রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইল। বিগত স্বাধীনতা দিবদে আমাদের কতিপয় দহক্ষী কি ভাবে গ্রেফ্তার হইলেন এবং কেমন করিয়া আমরা পরিত্রাণ পাইলাম, তাহাও আমরা আলোচনা করিলাম। আমি হাস্ত পরিহাদ করিয়া তাহাদের বলিলাম যে, নিজেকে দম্পূর্ণ নিরাপ্পদে রাথিয়া সামরিক রাজনীতি চালাইবার গোপন রহস্ত আমি আবিকার করিয়াছ।

অশ্রান্ত ভ্রমণে অতিমাত্রায় ক্লান্ত হইয়া আমি ১১ই ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদের বাড়ীতে ফিরিয়া আদিলাম। দশ দিনের পরিশ্রমে আমাকে রুক্ষ ও পাংস্ত দেখাইতেছিল, আমার চেহারা দেখিয়া পরিবারস্থ লোকেরা আশ্রুয়া হইলেন। এলাহাবাদ রিলিফ কমিটির জন্ম আমার ভ্রমণের বিবরণ লিখিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ঘুমে আমার চক্ষ্ জড়াইয়া আদিল। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অন্ততঃ ১২ ঘণ্টা আমি ঘুমাইয়া কাটাইয়াছি।

পরদিন অপরাহে আমি ও কমলা চা খাওয়া শেষ করিয়াছি এমন সময় পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন আসিয়া আমাদের সহিত যোগ দিলেন। আমরা বারান্দায় বিসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় একথানি মোটর আসিয়া থামিল, একজন পুলিশ কর্মচারী নামিয়া আসিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বুঝিলাম, আমার সময় আসিয়াছ। আমি অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বলিলাম, "বহুত দিনোঁ সে আপ্কা ইস্তেজার থা"— আপনার জন্ম দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতেছি। তিনি একটু অপ্রস্তুত হইয়া তৃঃথিত-স্বরে বলিলেন, তাঁহার কোন দোষ নাই। কলিকাতা হইতে পরোয়ানা আসিয়াছে।

পাঁচ মাদ তের দিন বাহিরে কাটাইয়া আমি পুনরায় নিঃদক্ষ নির্জ্জনতার মধ্যে ফিরিয়া চলিলাম। কিন্তু প্রকৃত ভার আমার নহে, নারীদের স্বন্ধেও ইহার ভার পড়িবে, যেমন প্র্কেও আমার কয়া জননী, আমার পদ্বী, আমার ভয়ী ইহা বহন ক্রিয়াছেন।

# আলীপুর জেল

সেই বাত্রেই আমাকে কলিকাতা চালান করা হইল। হাওড়া ষ্টেশন হইতে এক বিপুলকায় ক্লফবর্গ বাস আমাকে লালবাজার পুলিশ ষ্টেশনে হাজির করিল। কলিকাতা পুলিশের এই বিখ্যাত ঘাঁটির কথা আমি অনেক পড়িয়াছি; কাজেই কৌতূহলের সহিত চারিদিক লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। বহু ইংরাজ সার্জ্জেন্ট ও ইন্স্পেক্টর, উত্তর ভারতের অন্যান্ত পুলিশের প্রধান ঘাঁটিতে ইহা এত দেখা যায় না। কনেইবলদিগকে দেখিয়া মনে হইল. ইহারা অধিকাংশই যুক্ত-প্রদেশের প্র্রাঞ্চল এবং বিহারের লোক। জেলের লরীতে উঠিয়া আমি বহুবার এক জেল হইতে অন্ত জেলে কিম্বা জেল হইতে আদালত, আদালত হইতে জেলে আসিয়াছি; এই অমণকালে গাড়ীর মধ্যে ক্ষেক্জন করিয়া ঐ শ্রেণীর কনেইবল আমার সঙ্গে থাকিত। তাহাদিগকে অত্যন্ত বিষয় দেখাইত, তাহারা যেন কাজটা পছন্দ করিত না। আমার প্রতি তাহাদের সহাত্ত্তি স্পাইই ব্রিতাম। কথনও কথনও তাহাদের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিত।

আমাকে প্রথমে প্রেসিডেন্সি জেলে রাথা ইইল, সেথান ইইতে আমাকে বিচারের জন্ম চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিট্রেটের আদালতে লইয়া যাওয়াইইত। ইহা এক নৃতন অভিজ্ঞতা। আদালত গৃহ ও বাড়ীখানি দেখিলে প্রকাশ আদালত অপেক্ষা স্থাকিত ছুর্গ বিলিয়াই মনে হয়। কয়েকজন সাংবাদিক ও উকীলগণ ব্যতীত কাহাকেও নিকটে ঘেঁসিতে দেওয়া হয় নাই। পুলিশবাহিনী অবশ্য উপস্থিত ছিল। আমার জন্মই বিশেষ ব্যবস্থা করা ইইয়াছে, দেখিয়া এরূপ মনে ইইল না, ইহা দৈনন্দিন ব্যাপার। আদালতে যাইবার সময় আমাকে উপরে নীচে তার দিয়া ঘেরা ( ঘরের মধ্যে ) এক দীর্ঘ পথের মধ্য দিয়া যাইতে হইল; একটা থাচার মধ্য দিয়া বাওয়ার মত। ম্যাজিট্রেটের আসন হইতে ভক অনেক দ্রে। আদালতগৃহ পুলিশ এবং কাল কোট, কাল গাউনধারী উকীলে বোঝাই।

আদালতের বিচারে আমি বেশ অভ্যন্ত। আমার পূর্ব্ব প্রে অনেক বিচার জেলের মধ্যেই হইরাছে। সর্ব্বক্ষেত্রেই বন্ধু-বান্ধব, আগ্রীয়ম্বন্ধন এবং পরিচিত মুখ থাকিত, সমস্ত আবহা ওয়া সহজ মনে হইত। পুলিশেরা সাধারণতঃ নেপথো থাকিত এবং এ রক্ম তারের খাঁচার মত ব্যবস্থা কোথাও দেখি নাই। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার, আমি অপরিচিত ও আশ্রুষ্য মুখগুলির প্রতিচাহিন্না

# আলীপুর জেল

দেখিলাম তাহাদের সহিত আমার কোন সামঞ্জ নাই। এই জনতার মধ্যে চিত্তাকর্ষক কিছুই নাই। একটু ভয়ে ভয়ে বলি, গাউনপরা উকীলের দলটি মোটেই মনোহর দৃষ্ঠ নয়, বিশেষতঃ পুলিশ আদালতের উকীলদের চেহারায় এক বিশিষ্ট অগ্রীতিকর ভঙ্গী আছে বলিয়া মনে হয়! অবশেষে সেই কাল পোষাকের সারির মধ্যে আমি একজন পরিচিত উকীলের মৃথ দেখিলাম, কিন্তু তিনিও জনারণ্যে হারাইয়া গেলেন।

বিচার আরম্ভ হইবার পূর্বেও বারান্দায় বিদিয়া আমি নিজেকে নিঃসঙ্গ ও সকল হইতে বিচ্ছিন্ন মনে করিতে লাগিলাম। আমার নাড়ীর গতি একটু চঞ্চল হইল, পূর্ব্ব প্রের বিচারকালে যেমন মানসিক প্রশাস্তি ছিল, এখানে তাহা ছিল না। সহসা আমার মনে পড়িল, বিচার ও কারাদণ্ডের বহু অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমার মানসিক অবস্থা যদি এইরপ হয়, তাহা হইলে অনভিজ্ঞ যুবকের মনে এই সঙ্গীন অবস্থায় কি ভাবের উদ্রেক হইবে ?

ভকে আদিয়া অনেকটা আরাম বোধ করিলাম। পৃর্কের মতই এগানেও আত্মপক সমর্থনের কোন ব্যবস্থা ছিল না; আমি একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পাঠ করিলাম। প্রদিন ১৬ই ফেব্রুয়ারি আমার ঘুই বংসর কারাদণ্ড হইল। স্থামার সপ্তমবার কারাদণ্ড ভোগ আরম্ভ হইল।

বাহিরের সাড়ে পাঁচ মাসের কথা ভাবিষ্য আমি সম্ভোষ লাভ করিলাম। এই সময়টা নানা কাজে সর্বানাই ব্যাপত ছিলাম এবং কতকগুলি প্রয়োজনীয় কাজ আমি সমাধা করিতে পারিয়াছি। আমার মার স্বাস্থ্যের গতি ফিরিয়াছে, আশু কোন আশস্কার কারণ নাই। আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী ক্লফার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। আমার কন্তার ভবিশ্বং শিক্ষার ব্যবস্থাও ঠিক হইয়াছে। আমার পারিবারিক ও আর্থিক কৃতকগুলি জটিল ব্যাপার আমি মীমাংসা করিয়াছি। যে সকল ব্যক্তিগত ব্যাপার দীর্ঘকাল অবহেলা করিয়াছি, তাহাও একরূপ ঠিকঠাক করিয়াছি। বাহিরের কার্যাক্ষেত্রে তথন কাহারও বেশী কিছু করিবার ছিল না, তাহা আমি জানিতাম। অন্ততঃ আমি কংগ্রেসের মনোভাব একটু দৃঢ় হইতে সাহায্য করিয়াছি এবং উহাকে কিয়ংপরিমাণে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক দিক দিয়া চিস্তা করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছি। পুণায় গান্ধিজীর নিকট চিঠিপত্র এবং সংবাদপত্তে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধগুলির ফলে একটু পরিবর্ত্তন দেখা গিয়াছিল। সাম্প্রদায়িক সমস্থার উপর লিখিত আমার প্রবন্ধগুলিতে ভাল ফল হইয়াছিল। আমি তুই বংসরেরও অধিককাল পর গান্ধিজীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, অন্তান্ত অনেক বন্ধু ও সহক্ষীর সহিত সাক্ষাং হইয়াছে এবং কিছুকালের জন্ম আমার মন ও সুদয় নৃতন আবেগ ও শক্তিতে ভরিয়া লইয়াছি।

কমলার স্বাস্থাহীনতা—আমার মনে কেবল এই একটি কৃষ্ণছান্বা ঘনাইন্বা

ছিল। তিনি যে কত বেশী অস্ত্রন্থ আমার তাহা ধারণাই ছিল না, বে একেবারে শ্যাশামী না হইলে কিছু বলা তাঁহার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু ফুশ্চিস্তা হইল। তথাপি আমি মনে করিলাম, আমি জেলে থাকার দক্ষণ নিশ্চিম্ত হইয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিবেন। আমি বাহিরে থাকিলে ইহা কঠিন হইয়া উঠে, কেন না দীর্ঘকাল আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে চাহেন না আমার আর একটি কোভ রহিয়া গিয়াছে। এলাহাবাদ জিলার পদ্ধী

আমার আর এক। কোভ রাহ্যা । গ্রাছে। এলাহাবাদ । জ্বলার পল্লা একবারের জন্মও যাইতে পারি নাই বলিয়া আমার মনে তৃঃথ হইল। অ নির্দ্দেশ মত কাজ করিতে গিয়া দেখানে অনেক তক্রণ সহকর্মী সম্প্রতি ত্রে ইইয়াছেন এবং তাহাদের অন্ত্সরণ না করাটা অন্ত্রাগহীনতার মত প্রস্কৃতিছে।

আবার সেই কাল লরী আমাকে কারাগারে লইয়া চলিল। পথে মেনি ও সাঁজোয়া গাড়ী লইয়া অনেক দৈল্ল কুচকাওয়ান্ধ করিতেছে দেখিতে পা আমি ভাবিলাম যে, সাঁজোয়া গাড়ী ও ট্যাকণ্ডলি দেখিতে কি কুংসিত। যেন প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় প্রাণী ভাইনোসারস বা আর কিছু।

আমাকে প্রেদি একী জেল হইতে আলীপুর দেন্টাল জেলে বদং হইল এবং আমাকে র ১০ ফিট × ১ ফিট একটি দেলে রাধা হইল। সম্পুথে একটি বার । এবং ছোট্ট উঠান। উঠানটি প্রায় সাত ফিট উঠু দিয়া ঘেরা, তাহার পর দিয়া এক আশ্চর্য দৃষ্ঠ আমার চক্র সম্পুথে উঠিল। নানা ধরারে ধিচিত্র দালান—এক তলা, দোতলা, গোল, সমানা ছাদের ছাদ—নানাদিকে মাথা তুলিয়া আছে, কতকগুলি, অপর ছাড়াইরা উঠিয়াছে। দেশিয়া মনে হইল এই ইমারতগুলির একের পর জাবে তৈয়ারী ইইয়াছে, যতটুকু স্থান পাওয়া যায় তাহার পূর্ণ স্থবিদা এই ইইয়াছে। ইহা দেখিতে অনেকটা গোলকদাধার মত, কিলা ভবিশ্বংক পরিকল্পনার মত। তথাপি আমি শুনিলাম যে ইমারতগুলি সাক্ষাতা হিসাব করিয়া তৈরী করা ইইয়াছে এবং মধ্যস্থলে একটি ঘণ্টাম্ব (উক্রেদীনের গির্জ্জা বাটী) স্থাপন করা ইইয়াছে। জেলটি সহরের মধ্যান স্কীর্ণ এবং প্রত্তাক স্থানটুকু বাবহার করিতে ইইয়াছে।

এই সকল অপুর্বানদর্শন ইমারতের প্রথম দর্শন-জনিত বিশ্বয় কাটাইয় না উঠিতে আর একটি ভয়াবহ দৃশ্য আমার চোথে পড়িল। স্মামার উঠানের সম্মুথেই ছুইটি চিমনী হইতে ঘনকৃষ্ণ ধ্ম কুণুলী পাকাইয়। উঠিতে সময় বাতাদে ধ্ম আমার সেলে আসিয়া পড়ে, আমার স্থাসবোধের উপ উহা জেলের রন্ধনশালার চিমনী। পরে আমি স্পারিন্টেণ্ডেন্টকে বলি বে এই বিপদ হইতে রক্ষাপাওয়ার জন্য ক্ষেনীদিগকে গ্যাস মুখোস দেওয়

# আলীপুর জেল

আলীপুর জেলের এই লাল ইটের বাড়ীগুলি দেখা আর রান্নাঘরের চিম্নীর ধ্ম সেবন করা, আরস্তটা মোটেই প্রীতিপ্রদ হইল না, ভবিশ্বতের ভরসাও কিছু পাইলাম না। আমার উঠানে কোন গাছ বা সব্জ কিছু ছিল না। সবটাই শান-বাঁধান পরিক্ষার পরিক্ছন, তবে প্রত্যহই চিম্নীর কালী জমিত—তাহা ছাড়া নিরাবরণ ও নীরস। পাশের ইয়ার্ডের একটি কি ছুইটি গাছের মাথা দেখিতে পাইতাম। যথন আমি আসিলাম তথন ঐগুলিতে পাতা বা ফুল কিছু ছিল না। ক্রমে রহস্তময় পরিবর্ত্তন দেখা দিল, শাখা-প্রশাধায় কচি সব্জ রং-এর আভাস দেখা দিল। পল্লব হইতে পত্র বিকশিত হইল, অতি ক্রত মনোহর হরিৎ শোভায় শাখাগুলি আচ্ছন হইয়া গেল। এই আনন্দদায়ক পরিবর্ত্তনে আলীপুর জ্লেও শোভাময় বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

একটি গাছে চিল বাসা করিয়াছিল, আমি কৌতৃহলের সহিত উহা প্রায়ই লক্ষ্য করিতাম। ছোট ছোট বাচ্চাগুলি ক্রমে বড় হইতেছে এবং জ্বাতিগত ব্যবসায়ে পটুত্ব লাভ করিতেছে। সমন্ন সমন্ন ইহারা অবার্থ লক্ষ্যে ছোঁ মারিয়া ক্রেদীদের হাত হইতে কটি লইয়া যাইত।

স্থাতি হইতে স্থোঁদয় পর্যন্ত (অল্পবিস্তর) আনাদের নিদেলে তালাবন্ধ করিয়া রাথা হইত, শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যা সহজে কাটিতে চাহিত না। বিশীর পর ঘণ্টা ধরিয়া লেখাপড়া করিতে করিতে বিরক্ত হইয়া উঠিতাম, তখন শূর্ণীরেশলের মধ্যে এদিক ওদিক পাইচারী করিতাম, সম্মুখে চার-পাঁচ পা গিয়াই ক্রার ফিরিতে হইত। পশুশালায় খাঁচার মধ্যে ভল্লকগুলি যেমনভাবে এদিক-ওদিই করে আমার তাহা মনে পড়িত। যখন আমি অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করিতাম, তখন আমার প্রিয় প্রতিষ্থেক 'শির্শাসন' (মাটিতে মাথা রাখিয়া পদক্ষ উত্তোলন) করিতাম।

রাত্রির প্রথমভাগ বেশ নিজক মনে হইত। নগরের শব্দ ভাসিয়া আসিত—
টাম গাড়ীর শব্দ, প্রামোজেনে অথবা দ্রাগত সঙ্গীতধ্বনি। দ্রাগত সঙ্গীতের
মৃত্ স্বর শুনিতে ভাল লাগে। বাত্রে শান্তি পাওয়া যাইত া অনবরত শান্তীরা
যাতায়াত করিত, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক প্রকার পরিদর্শন চলিত। কোন
কর্মাচারী লঠন হাতে ঘ্রিয়া দেখিতেন যে আমরা কেহ পলাইয়া গিয়াছি কিনা।
প্রত্যহ রাত্রি তিনটার সময় বাসন মাজাঘসার তুম্ল শব্দ উঠিত; বুঝা যাইত
রালাঘরের কাজ স্কুহইয়াছে।

আলীপুর এবং প্রেসিডেন্সী জেলেও, ওয়ার্ডার সিপাহী শান্ত্রী, কর্মচারী ও কেরাণীর আয়োজন প্রচুর। এই চুইটি জেলের জনসংখ্যা প্রায় নৈনীর সমান হইবে,—২২০০ কি ২০০০। কিন্তু নৈনী জেল অপেক্ষা এখানে কর্মচারীর সংখ্যা বিশুন্দরও বেশী। ইউরোপীয়ান ওয়ার্ডার ও পেনসনপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারীও ইহার মধ্যে আছে। যুক্ত-প্রদেশ অপেক্ষা কলিকাতায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের

¢ < 5

**0**8

## **ज** ७ इत्रमाम ( न इत्र

কাজকর্মের আয়োজন প্রচুর, ব্যয়ও বেশী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তির চিহ্ন ও তাহা বারম্বার স্বরণ করিবার জন্ম উচ্চকর্মচারীদের সম্মুখীন ইইলে কয়েনীদিগকে চীংকার করিয়া বলিতে হয়, "সরকার সেলাম"। দীর্ঘায়ত স্বরে ঐ কথা বলিবার সক্ষে সঙ্গে বিশেষ প্রকার শারীরিক ভঙ্গীও করিতে হয়। কয়েদীদের এই চীংকারধ্বনি দিনের মধ্যে বহুবার শুনিতে ইইত, জেল স্বুণারিন্টেন্ডেন্টের প্রাত্যহিক পরিনর্শনের সময় ইহা বিশেষভাবে শোনা যাইত। আমার ৭ ফুট উচ্চ দেওয়ালের উপর দিয়া স্বুপারিন্টেন্ডেন্টের মস্তকোপরি ধৃত বৃহদাকার রাজছ্ত্র দেখিতে পাইতাম।

আমি বিশ্বরের সহিত ভাবি, এই 'সরকার দেলায' ধ্বনি এবং তাহার সহিত বিশেষ শারীরিক ভঙ্গী প্রাচীনকালের স্থৃতিচিহ্ন, না, কোন ইংরাজ কর্মচারীর আবিদ্ধার? আমি ঠিক জানি না, তবে আমার মনে হয় ইহা কোন ইংরাজের আবিদ্ধার। ইহার ধ্বনি আাংলো-ইন্ডিয়ান-গন্ধী। সৌভাগা এনে যুক্ত-প্রদেশের জেলে ইহার প্রচলন নাই, সন্তবতঃ বাঙ্গলা ও আসাম ছাড়া আর কোন প্রদেশেই ইহা নাই। 'সরকারের' প্রবল প্রতাপের নিকট এই ভাবে বলপৃষ্ঠক নতি স্বীকার করাইয়া লইবার ধ্বনি মানব-চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত অবনতিকর বলিয়াই আমার মনে হয়।

আলীপুরে একটি পরিবর্ত্তন দেখিরা আমি আনন্দিত হইয়াছি। এখানে সাধারণ কয়েদীদের খাত যুক্ত-প্রদেশের জেলের খাদ্য অপেকা অনেক ভাল। অক্যান্য প্রদেশের তুলনায় যুক্ত-প্রদেশের জেলের খাদ্য অনেকাংশে মন্দ।

দেখিতে দেখিতে শীত চলিয়া গেল, বসন্তকেও পশ্চাতে ফেলিয়া গ্রীম আদিল। প্রতিদিন গ্রম বাড়িতে লাগিল। কলিকাতার এবংগুণ্যা আমার ভাল লাগে না। এমন কি কয়েকদিনের মধ্যেই আমি কাহিল হইয়া পড়িলান। জেলের মধ্যে অবস্থা স্বভাবতঃই অবিকত্র মন্দ্র, আমার শরীর থারাপ হইতে লাগিল। ব্যায়াম করিবার স্থানের অভাব এবং এই আবহাওয়ার দীর্ঘকা তালাবদ্ধ হইয়া থাকার দক্ষণ, আমার স্বাস্থা একটু থারাপ হইল, অতি জ্বত শরীরের ওজন কমিতে লাগিল। এই তালা, লোহার কপাট, শিক, প্রাচীর দেখিলেই ঘুণায় মন ভরিয়া উঠে!

আলীপুরে একমাস পর আমাকে উঠানের বাহিরে গিয়া ব্যায়াম করিতে দেওরা হইত। এই পরিবর্ত্তনে আমি খুসী ইইলাম, প্রত্যহ সকাল-সন্ধায় আমি প্রধান প্রাচীবের পার্বে হাটিতাম। ক্রমে আলীপুর জেল ও কলিকাতার আবহাওয়া আমারে সহিবা গেল, এমন কি রন্ধনশালার চিম্নীর ব্ম এবং বাসন মাজার শব্দও এত বিবক্তিকর মনে ইইত না। আমার মন বিষয়ান্তরে ধাবিত ইইল, নানারূপ ছন্টিন্তা আদিল। বাহির ইইতে যে সকল সংবাদ পাইলাম, তাহা স্কুমংবাদ নহে।

# গণতন্ত্ৰ—প্ৰাচ্যে ও পাশ্চাতো

আলীপুর জেলে আমি বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যে, আমার দত্তের পর আমাকে কোন দৈনিক কাগজ দেওয়া হইল না। বিচারাধীন আসামী রূপে আমি প্রতাহ কলিকাতার 'ষ্টেটস্ম্যান' পাইতাম কিন্তু যে দিন আমার বিচার শেষ হইল, তার পর হইতেই কাগজখানা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ১৯৩২ সাল হুইতে সংযুক্ত প্রদেশে 'এ' ক্লাস কিম্বা প্রথম শ্রেণীর বন্দীদের জন্ম একটি দৈনিক পত্রিকা ( গভর্ণমেন্টের পছন্দমই ) দেওয়া হইত ; অক্তান্ত অধিকাংশ প্রদেশেই এই ব্যবস্থা ছিল। স্থতরাং আমার সম্পূর্ণ ধারণা ছিল যে, বাঙ্গলা দেশেও এই নিয়ম প্রচলিত। যাহা হউক, দৈনিক টেটস্ম্যানের বদলে আমাকে সাপ্তাহিক 'টেটদম্যান' দেওয়া হইত। স্পষ্টতঃই এই কাগজ্ঞানা তাঁহাদের জন্ত, বাঁহারা অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ অফিদার কিম্বা ইংলণ্ডের ম্বগ্যন্থ প্রত্যাগত ব্যবসায়ী। ভারতবর্ধের যে সমস্ত সংবাদ তাঁহাদের ক্ষতির হইতে পারে এই পত্রিকাটিতে সাধারণতঃ তাহারই সারমর্ম থাকে। এই সংস্করণে একটি মাত্র বিদেশী সংবাদও নাই, অথচ বিদেশী সংবাদ খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়াই আমার অভ্যাস ছিল, ফলে বিদেশী সংবাদের অভাব আমি থুব বেশী পরিমাণে অহভেব করিতাম। দৌভাগাক্রমে 'দাপ্তাহিক মাঞ্চেয়ার গাডিয়ান' রাথিবার অনুমতি আমাকে দে<del>ও</del>য়া হইল। এই পত্ৰিকাটি পড়িয়া আমি ইউবোপ ও আন্তৰ্জাতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে যোগ রাথিতাম।

ফেব্রুয়ারী মাসে আমার গ্রেফ্ তার ও বিচারের সংগ্ ইউরোপে নানা বিপ্রায় ও তিক্ত সংঘর্ষ চলিতেছিল। ফ্রান্সে যে বিক্ষোত দেখা দিয়াছিল তাহার ফলে ফাস্তিরা লাঙ্গাহাঙ্গামা বাধাইল এবং গ্রাণনাল বা জাতীয় গভর্গমেন্ট গঠিত হইল। অপ্তিয়ার অবস্থা আরও শোচনীয়—চ্যান্সেলার ডল্ফাস শ্রমিকদিগকে গুলী করিয়া মারিতেছিলেন, সমাজতান্ত্রিক গণতত্ত্বাদের যে বৃহৎ সৌধ সেথানে গড়িয়া উঠিতেছিল, তিনি তাহার ধ্বংস সাধনে ব্যাপ্ত ছিলেন। অপ্তিয়ার রক্তক্ষরণের এই সকল সংবাদে আমি অত্যন্ত বিমর্ষ হইলাম। এই পৃথিবী কি ভ্রাবহ শোণিত্সক্তি স্থান! মানুষ তাহার কায়েমী স্থার্থ রক্ষার জক্ত কত বর্ষর হইতেও পারে। লক্ষণ দেখিয়া মনে হইল ফাসিজম্ সমগ্র ইউরোপে ও আমেরিকায় অগ্রসর হইতেছে। হিট্লার যথন জার্ধানীর শক্তিধর হইলেন, আমি তথন

ভাবিয়াছিলাম যে, তাহার শাসন বেশী দিন টিকিবে না; কারণ জার্মানী তানক তুর্গতির কোন মীমাংসা তিনি করিতে পারেন নাই। অক্যান্স যে প্রিপ্ত স্থানে ফাসিজনের বিস্তার হইয়াছিল, সেইসব রাজা সম্পর্কেও আমি এই বলিয়া নিজেকে প্রবাধ দিয়াছিলাম যে, প্রতিক্রিয়ার ইহাই শেষ অব্যাধ ! ইহার পর নিশ্চয়ই দেখা দিবে বন্ধন-মৃক্তি। কিন্তু আমি বিশ্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলমে আমি যাহা চাই তাহা হইতেই আমার এই প্রকার চিস্তার উত্তব হয় নাই ত ? আমি কি এমন কোন স্কম্পন্ত লক্ষণ পাইয়াছি যে, এই ফাসিত প্রতিক্রিয়ার টেউ এত সহজে এবং এত জ্বত মিলাইয়া যাইবে ? এমন কি ফাসিন্ত ভিক্টেটারদের পক্ষেদশকে এক ধ্বংসকর সংগ্রামে না লইয়া গিয়া তাঁহারা ভিক্টেটারি পরিত্যাগ করিবেন ? এই প্রকার সংগ্রেরই বা কি পরিণতি হইবে ?

ইতিমধ্যে ফাসিজম্ নানা আকারে ও প্রকারে দেখা দিতে লাগিল। যে স্পেনকে 'সংলোকদের নৃতন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র'—los hombres honrados— অথবা কাহারও কাহারও মতে ইহাকে সমস্ত গভর্ণমেন্টের "সেরা গভর্গমেন্ট" বলা হইত, তাহাও বহুদ্র পশ্চাতে প্রতিক্রিয়ার গভীর পদ্ধে ডুবিয়া গেল। সেখানকার 'সং ও সাধু' লিবারেল নেতাদের যত কিছু মনোহর বক্তৃতা তাহাও তাহাকে পতনের মুথ ইইতে রক্ষা করিতে পারিল না। সর্ব্বেই ক্রিল গেল যে লিবারেলিছম বা উদারনীতিক মতবাদ আধুনিক অবস্থার সহিত জিতে গিয়া একেবারে বার্থ ইইতেছে। কারণ এই মতবাদ কেবল কথা ও বচন স্থিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে; নেতারা ভাবিয়াছিলেন কাজের বদলে কেবল গথার ঘারাই কার্যোন্ধার ইইবে। কিন্তু যথন কোন সন্ধট আসিল, তথন দেখা গেল যে, চলচ্চিত্রের পদ্দার উপর যেমন শেষ ছবিখানি মিলাইয়া যায়, লিবাতেলিছমও ঠিক তেমনই সহজে অদৃশ্য হইয়া ঘাইতেছে।

অন্তিয়ার তুর্ঘটনা সম্পর্কে আমি 'মাঞ্চের গার্ডিয়ানের' সম্পাদকীর প্রবন্ধ গুলি গভীর আগ্রহ ও প্রশংসমান দৃষ্টির সহিত পড়িতে লাগিলান। "এ কোন্ অন্তিয়া শোণিতসিক্ত সংঘর্ব হইতে আবিভূতি হইতেছে ? ইউরোপে ঘাহারা সর্বাধিক প্রতিক্রিয়া-পন্থী, সেই বড়বন্ধকারীদের রাইফেল ও মেশিনগানে শাসিত অন্তিয়াকেই আজ দেবিতেছি।" "কিন্তু ইংলও যদি মান্ত্যের স্বাধীনতারই রক্ষী হইয়া থাকে, তবে, ভাহার প্রধানমন্ত্রীর কি কিছুই বলিবার নাই ? তাঁহার মূথে আমরা জিক্টোরির গুণকীর্তন শুনিমাছি, আমরা তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে শুনিমাছি যে 'ডিক্টোরগণ একটি জাতির আত্মাকে জীবন্ত করিয়া তোলেন, এবং "নৃতন দৃষ্টি ও নৃতন শক্তি তাঁহারা সঞ্চার করেন।" কিন্তু ইংলওের প্রধানমন্ত্রীর পশ্লে এই সমস্ত অভ্যাচার সম্পর্কে, সে অভ্যাচার যে দেশেই ঘটুক না কেন, নিশ্র্যুট

#### গণতম্ব—প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে

কিছু বলিবার থাকা উচিত। এই সমস্ত লাস্থনা প্রায়শঃই দেহকে এবং তাহার চেয়েও বেশী সময় আত্মাকে হত্যা করে এবং এই মৃত্যু অধিকতর শোচনীয়।"

যদি 'ম্যাঞ্চোর পার্ডিয়ান' মান্থ্যের স্বাধীনতার এত বড় রক্ষী হন, তবে ভারতের স্বাধীনতা যথন পিষ্ট ও চূর্ব হইতেছে, তথন কি তাহার কিছুই বলিবার নাই? আমানের পক্ষেও কেবল দৈহিক নির্যাতনই ঘটে নাই, আত্মার সেই কঠোরতর অগ্রি-পরীক্ষাও আমরা অন্থভব করিয়াছি।

"অপ্রিয়ার গণতদ্বের ধ্বংস হইয়াছে কিন্তু ধ্বংসের পূর্ব্বে ইহা সংগ্রাম করিয়।
অক্ষয়কীন্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছে। এই সংগ্রাম এমন এক কাহিনীর স্বাষ্টি
করিয়া গেল, যাহ। কোন দূর ভবিশ্বতে ইউরোপীয় স্বাধীনতার সন্থাকে
প্রনক্ষজীবিত করিতে পারে।"

"স্বাধীনতাশূল্য ইউরোপের আর নিংখাস পড়িতেছে না। স্কন্থ ও উৎসাহদীপ্ত মনের আদান-প্রদান বন্ধ হইয়াছে; তাহার নিংখাস যেন ক্রমে ক্রমে ক্রম্ধ হইয়া আসিয়াছে। যে মানসিক মৃচ্ছা সম্মুখে আসিতেছে, তাহার গতিরোধ করিবার একমাত্র উপায় কোন নিদারুল আলোড়ন কিছা আভ্যন্তরীণ কোন বিশেষ্য থবং বাম ও দক্ষিণ উভয় দিক দিয়া উহার উপর আক্রমণ ও আঘাত। েবাইন নদী হইতে উরলের গিরি-সীমান্ত পর্যান্ত সমগ্র ইউরোপ এক বিশাল কারাগাে পরিণত হইয়াছে।"

আমার হদয় যেন এই সমস্ত ভাবদীপ্ত রচনার মধ্যে তাহার প্রতিধান কৈ খুঁজিয়া পাইল। কিন্তু আমি বিশ্বয়বিমৃত চিত্তে ভাবিলাম, ভারতবর্ষে বালায় কি ? 'ম্যাকেটার গার্ডিয়ান' কিম্বা তাহার মত আরও অনেক স্বাধীনত প্রমিক ইংলওে আছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহারা আমাদের ছুর্ভাগ্য সম্পাল এতটা বিশ্বতির মধ্যে আছেন কিন্তুপে? যাহা তাঁহারা এখানে দেখিতেই পান না, তাহাই তাঁহারা অন্তর্জ এতটা দৃত্তার সঙ্গে নিন্দা করেন কিন্তুপে ? ইংলওেরই একজন বিখ্যাত উদারনীতিক নেতা, যিনি উনবিংশ শতান্ধীর সংস্কৃতিতে মানুষ, যিনি স্বভাবতংই সাববানী এবং যাহার ভাষা সংযত, প্রায় ২০ বংসর পূর্বের বিগত মহাসংগ্রামের পূর্ব্বমূহুর্ত্তে তিনি বলিয়াছিলেন, "শাস্তিও শৃঙ্খলার উপর পাশবিক শক্তির এই শোচনীয় জয় নিংশন্দে লক্ষ্য করার চেয়ে আমি বরং প্রার্থনা করি যে, আমার এই স্বদেশ ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে মৃছিয়া যাউক।" বীর্যাপূর্ণ এই চিস্তা, উজ্পুসিত ভাষায় ইহার প্রকাশ—ইংলওের লক্ষ লক্ষ বীর যুবক ইহারই রক্ষায় অগ্রসর হইলেন। কিন্তু ভারতবাসী যদি মিং স্ক্ইবের মত এমন কথা বলিতে সাহসী হয়, তবে তাদের অদৃষ্টে কি ঘটিবে ?

'জাতীয় মনোবিজ্ঞান একটা জটিল ব্যাপার। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই কল্পনা করেন যে আমরা কত ন্তায়পরায়ণ ও নিরপেক্ষ। আর যত কিছু দোষ,

তাহা অন্ত সমস্ত দেশের ! আমাদের মনের অস্তরালে কোন এক জাষণায় এই বদ্দ্দ্দ্র পরিণা আছে যে, আমরা অন্তের মত নহি। এই বৈদ্দ্যের ফলটা আমাদের ভদ্র জীবনধাতার জন্ম আমরা সাধারণতঃ জোরের সঙ্গে প্রকাশ করি না। আর যদি আমরা এতটা সৌভাগাশালী হইয়া থাকি যে, আমরা কোন সাম্রাজ্যের মালিক, অন্তান্ত দেশের ভাগ্যের আমরা নিয়ামক, তবে এমন কথা আমরা বিশাস না করিয়া পারি না যে, যথাসন্তব এই সর্ক্রোভ্রম পৃথিবীর সমস্তই উত্তম। যাহারা ইহার পরিবর্তনের জন্ম আন্দোলন করিতেছে, তাহারা আয়্রস্বার্ধান্থেষী কিছা বিভ্রান্ত মূর্থের দল—যে উপকার আমরা তাহাদের করিয়াছি, তাহার প্রতিও তাহারা অক্তক্ত।

র্টিশ জাতি দ্বীপবাসী; দীর্ঘকালের সাফলা ও ঐশ্ব্য তাহাদিগকে প্রায় সমস্ত জাতির প্রতি তাচ্চিল্যের দৃষ্টি আনিয়া দিয়াছে। তাহাদের পক্ষে কোনও ভদ্রলাকের সেই উক্তিটা প্রযুজ্য—"ফ্রান্সের কালে বন্দর হইতেই নিগ্রো বসতি আরম্ভ হইয়াছে।" কিন্তু এই প্রকার উক্তি অতান্ত ব্যাপক। বোধ হয় ইংলণ্ডের অভিন্নাত শ্রেণীর দৃষ্টিতে পৃথিবীর বিভাগটা কতকটা এই রক্ষমর—
(১) ব্রিটেন, তারপর দীর্ঘ ব্যবধান এবং তারপর (২) ব্রিটিশ ভোমিনিয়ন (কবল শ্বেতকায় জাতি অধ্যুষিত) ও আমেরিকা (কেবল আ্যাংলো-সাক্ষম জাতি, নাগো বা ওয়াপ প্রভৃতি নহে) (৩) পশ্চিম ইউরোপ (৪) ইউরোপেন বাকী অংশ (৫) দক্ষিণ আমেরিকা (লাটিন ভাষাভাষী জাতিসমূহ), তারপর দীর্ঘ ব্যবধান এবং তারপর (৬) এশিয়া ও আফ্রিকার কাল, বাদামী ও পীত রংয়ের মান্ত্র; এইগুলি অন্নবিত্র প্রস্পরের সঙ্গে একত্র প্রথিত।

ইহাদের মধ্যে সকলের শেষশ্রেণীতে আমর!—আমানের শাস্কেরা যে উচ্চশিপরে বাস করেন, তাহা হইছে আমরা কত দূরে! স্থতরাং আমানের দিকে তাকাইতে গিয়া যথন তাঁহাদের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসে কিমা বথন আমরা কালিকে তাকাইতে গিয়া যথন তাঁহাদের দৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসে কিমা বথন আমরা বাধীনতা ও গণতদ্বে এই শব্দপ্রলি আমাদের জল্ল তৈয়ারী হ্য নাই। জন মলির মত একজন খ্যাতিমান উলারনীতিক নেতাও কি এমন কথা বলেন নাই যে, কোন স্থদ্র অস্পষ্ট ভবিল্লভেও তিনি ভারতবর্ধে কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কল্পনা করিতে পারেন না? পশুর লোমে তৈয়ারী কানাজার কার কোটের মত গণতন্ত্রও ভারতের আবহাওয়ার পক্ষে অস্থপ্রাণী। পরবর্তীকালে বিটেনের আনিক দল, বাঁহারা সমাজতন্ত্রের পতাকাবাহী, নির্ধাাতিতের বাঁহারা বান্ধব, তাঁহারাও তাঁহাদের জয়ের পরে ১৯২৪ দালে আমাদের জল্প বেশল অভিলান্ধ পুন:প্রবর্তিত করেন। তাঁহাদের বিতীয় গভর্ণমেণ্টের আমলে আমাদের অদৃষ্ট বরং আরও শোচনীয় হইয়াছিল। আমি নিশ্চয় জানি যে

#### গণভন্ত-প্রাচ্যে ও পাশ্চাভ্যে

তাঁহারা আমাদের অশুভ কামনা করেন না। যথন তাঁহারা ধর্মধাজকের ভদীতে বক্তার বেদীমঞ্চ হইতে আমাদিপকে সংঘাধন করিয়া বলেন, "হে আমাদের প্রিয় লাতুগণ" তথন তাঁহারা সচেতন শুভবৃদ্ধিরই উত্তেজনা অহুভব করেন। কিন্তু তাঁহাদের নিকট আমরা ও তাঁহারা এক নহি, স্থতরাং অন্ত কোন মানদণ্ডে আমাদের বিচার করিতে হইবে। ভাষা ও সংস্কৃতিগত বৈষ্যোর জন্ত একজন ফ্রাসী ও একজন ইংরাজের পক্ষে যথন সমভাবে চিন্তা করা কঠিন, তথন একজন ইংরাজ ও একজন এশিয়াবাসীর বেলায় সেই বৈষ্যা কত রহং।

সম্প্রতি লর্ড সভায় ভারতের শাসন-সংশ্বার লইয়া বিতর্ক ইইয়াছে। মাননীয় লর্ডগণ অনেক মনোহর বক্তৃতা করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ভারতের কোনও প্রদেশের ভৃতপৃধ্ব গভর্গর লর্ড লিটন বিনি কিছুকাল বড়লাটের কার্য্য করিয়াছিলেন, তিনিও এক বক্তৃতা দিয়াছেন। প্রকাশ যে, তিনি এই মর্ম্মে বৃক্তা \* করিয়াছেন, — "সমগ্র ভারতের হিসাবে কংগ্রেস রাজনৈতিকগণের অপেক্ষা ভারতের গভর্গমেট অনেক অধিক প্রতিনিধিস্থানীয়। অফিসারবর্গ, সমর-বিভাগ, পুলিশ, রাজন্মবর্গ, সেনাদল এবং হিন্দু ও মুসলিম পক্ষ ইইতে ভারত গভর্গমেন্ট কথা বলিতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেস-বাজনীতিকগণ ভারতের একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেও প্রতিনিধিক্স করিতে পারেন না।" তিনি তাহার বক্তবাকে আরও পরিকার করিয়া বলিয়াছেন, "আমি যথন ভারতীয় জনমতের কথা বলি, তথন আমি তাহাদের কথাই বলি, যাহাদের সহযোগিতার উপর আমাকে নির্ভ্র করিতে হয় এবং যাহাদের সহযোগিতার উপর ভবিন্তং বাট ও বড়লাটিদিগকে নির্ভ্র করিতে হয় এবং যাহাদের সহযোগিতার উপর ভবিন্তং বাটি ও বড়লাটিদিগকে নির্ভ্র করিতে হইবে।"

তাঁহাব এই বক্তায় ছুইটি কৌতুহলোদ্ধীপক তওা পাওয়া যাইতেছে:— প্রথম সেই ভারতবর্ষই হিসাবের মধ্যে ধরিতে হুইবে যে রতবর্ষ বিটিশকে সাহায় করে এবং দ্বিতীয়তঃ ভারতবর্ষর বৃটিশ গভর্গমেন্ট সর্ব্বাপেকা প্রতিনিধিছানীয়, স্ত্তরাং ইহা গণতাস্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এমন ধরণের যুক্তিও যথন গুরুত্বের সহিত দেখান হয়, তথনই বৃঝা উচিত যে স্বয়েজ থাল পার হুইয়া আসিলে ইংরাজী শব্দগুলিরও যেন অর্থের পরিবর্ত্তন হয়। ইহার পর অনিবাধ্যরূপে এই যুক্তিই আসে যে, স্বেচ্ছাচারী গভর্গমেন্টই সর্ব্বাপেকা প্রতিনিধিমূলক এবং গণতান্ত্রিক ধরণের, কারণ সমাট সকলেরই প্রতিনিধিম্বানীয়। আমরা রাজ্ঞানের স্বর্গীয় অধিকারকে আবার ফিরিয়া পাইলাম, আর পাইলাম—"আমিই রাষ্ট্র"। প্রকৃত কথা এই যে সম্প্রতি বিশ্বদ্ধ স্বেচ্ছাচারীন গ্রন্থান্তর নামজানা সমর্থক জ্টিয়া

<sup>\*</sup> লর্ড সন্তা, ১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৪।

গিয়াছে। ভারতীয় সিভিল সাভিসের উজ্জল রত্ব হার মালকল্ম হেলী গত ১৯৩৪ সালে ৫ই নবেদ্বর বারাণসীতে যুক্ত-প্রদেশের গভর্ণরন্ধপে বক্তৃত। দিতে গিয়া দেশীয় রাজাসমূহে স্বৈরতম্বের পক্ষে ওকালতি করিয়ছেন। কিন্তু এই উপদেশের কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ কোন দেশীয় রাজাই স্বেছায় স্বৈরতম্ব পরিত্যাগ করিবেন এমন সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমানে একটা মজার ব্যাপার ক্রিত্ত্বের এই যে ইউরোপে গণতন্ত্রের পতন হইতেছে, এই ছুতা দেখাইয় স্থিনতন্ত্রের প্রসারের চেই। চলিতেছে। সর্ব্বেই যথন পার্লামেন্ট য় গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটিতেছে তথন "চরম সংস্থারের সমর্থন" দেখিতে পাইয় মহাশ্রের দেওয়ান হার মিজা ইসমাইল তাহার "বিশ্বর" প্রকাশ না করিয়া পারেন নাই। "আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে, রাজ্যের মধা যাহারা সচেতন লোক, তাহারা অঞ্ভব করিতেছেন যে আমানের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র সমন্ত প্রকার বাতের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণে গণতান্ত্রিক।" মহীশ্রের "চেতনা" সম্ভবতঃ মহাশ্রের রাজা ও দেওয়ানের স্ব স্থানাভাবেরই একটা ছায়া মাত্র। সেগানে যে গণতন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহার সঙ্গে স্বৈরতন্ত্রের বৈষমা নির্দেশ করা কঠিন।

যদি ভারতবর্ষের পক্ষে গণতম্ব উপযুক্ত না হয়, তবে বাছতঃ উহা মিশরের भक्ति खागा नरह। अञ्चाब आणि "रिष्ठें मगारन" † (काबागारव हेमानीः আমাকে একপণ্ড দৈনিক সংস্করণ দেওয়া হইতেছে ) প্রকাশিত কায়বো হইতে একটি দীর্ঘ বিবৃতি পাঠ করিলাম। ইহাতে বলা হইয়াছে যে প্রবান মন্ত্রী নাশিম পাশা "তাঁহার এক ঘোষণার ঘারা দায়িত্বসম্পন্ন রাজনৈতিক মহলে কম আতত্ত জাগ্রত করেন নাই। কারণ এই ঘোষণায় তিনি রাজনৈতিক দলসমূহকে, বিশেষভাবে ওয়াফদদিগকে, পরস্পরের সহযোগিতায় আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য হইতেছে একটা নৃতন শাসনতন্ত্রের পরিকল্পনা এবং তাহার জ্বস্ত একটা স্থাতীয় সম্মেলন অথবা গণ-পরিষদ গঠনের জন্ত নির্ব্বাচন অফুষ্ঠান। ইহার অর্থ হইতেছে পরিণামে জনসাধারণের গণতন্ত্রমূলক গভর্নেটের আমলে ফিরিরা যাওয়া। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় মিশরের পক্ষে এই প্রকার শাসন সর্ববিদাই স্ববিদাশকর ইইয়াছে, কারণ অতীতে ইহা জনতার স্বব্যপেক। নীচ প্রবৃত্তির থপ্পরে পড়িয়াছে। মিশবীয় রাজনীতির ও তাহার জনগণের ভিতরের कार्गकनारभव मन्नान जारथन अमन य एक निःमस्मर विनय्त भाजिरवन य. নির্ব্বাচনের ফলে পুনরায় ওয়াফদ ক্ষমতায় আসীন হইবেন এবং তাঁহাদেরই সংখ্যাধিক্য হইবে। স্বভরাং এই কার্য্য-পদ্ধতিকে নিবারণের জন্ত বদি কোন

<sup>🌼</sup> নহীশ্র ২১ জ্ন, ১৯৩৪।

७२ व्यथात्त्र मस्त्रता (एथून।

<sup>।</sup> **ডिসেশ্বর ১৯, ১৯৩**৪।

## গণভন্ত—প্রাচ্যে ও পাশ্চাভ্যে

প্রতিকারের ব্যবস্থা অবলম্বিত না হয়, তবে আমরা শীঘ্রই এক অতিমাত্রায় গণতন্ত্রবাদী বিদেশী-বিদ্বেষী বৈপ্লবিক শাসনের সম্মুখীন হইব।"

এ সম্পর্কে এমন একটা প্রন্তাবও উঠিয়াছে যে, 'ওয়াফদীদের পান্টাজবাবে শাসন বিভাগীয় 'চাপ' দিয়া নির্ব্বাচন "অষ্টেউ" হউক, কিন্তু ছুভাগাক্রমে প্রধান মন্ত্রী "এত অতিরিক্ত রকমের আইননিষ্ঠ" যে তিনি তেমন কিছু করিতে চাহিতেছেন না। এই অবস্থায় একমাত্র উপায় ব্রিটিশ মন্ত্রী-সভার হস্তক্ষেপ এবং "তাহাদের ঘোষণা করা উচিত যে তাঁহারা এই ধরণের কোন শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সহু করিবেন না।"

ব্রিটিশ মন্ত্রীরা কি করিবেন না করিবেন অথবা মিশরে কি ঘটিবে তাহা আমি জানি না।\* সন্তবতঃ কোন স্বাধীনতাপ্রিয় ইংরাজ এই যুক্তি দেখাইয়াছেন এবং এই যুক্তির দ্বারা আমরা ভারতীয় ও মিশরীয় অবস্থার ছটিলতা কিঞ্ছিং বুঝিতে পারিতেছি। ষ্টেটস্মানে পত্রিকা প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যেমন বলিতেছেন,—"যে ধরণের জীবন্যাত্রা ও মনোবৃত্তি হইতে গণতদ্বের প্রসার ঘটে, তাহার সহিত একজন সাধারণ মিশরীয় ভোটদাতার জীবন্যাত্রা ও মনোবৃত্তির কোন সামঞ্জত্র নাই, গোড়াকার গলদ এইথানে।" এই সামঞ্জত্রীনতার আরও দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, "ইউরোপে অনেক সময় গণতদ্বের পত্রন ঘটিয়াছে অতিরিক্ত সংখ্যক দলের জন্তু, আর মিশরের পক্ষে বাধা এই ষে সেখানে ওয়াফদ ছাড়া আর কোন দলই নাই।"

ভারতবর্ধে আমাদিগকে বলা হইয়া থাকে যে আমাদের গণতান্ত্রিক উন্নতির পথে সাম্প্রদায়িক বিদ্নেষ্ঠ প্রধান বাধা, স্কৃতরাং অকাট্য যুক্তির দ্বারা এই সমস্ত বিপদই চিরকালের জন্ম জীয়াইয়া রাথা হইয়াছে। আমাদিগকে আরও বলা হইয়া থাকে যে, আমাদের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য নাই। মিশরে কোন সাম্প্রদায়িক বিরোধ নাই এবং সেথানে যে সম্প্রি রাজনৈতিক ঐক্যের প্রশ্ন, তাহাও প্রকাশমান। তথাপি এই ঐক্যই সেথানে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার পক্ষে বিল্লস্বরূপ। গণতন্ত্রের পথ যে সোজা ও স্কীর্ণ তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচ্য দেশের গণতন্ত্রের জন্ম কেবল একটা অর্থ আছে বলিয়া মনে হয়, সাম্রাজ্যাদী শাসনশক্তির হকুমগুলি মানিয়া চলা এবং তাহাদের কোন স্বার্থে কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ না করা। এই সর্ত্তাধীনে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অবাধে প্রসার লাভ করিতে পারে।

১৯৩৫-এর নবেশ্বর মাসে মিশরে বৃটিশ দখলের অভিবাদে বাাপক রাজনৈতিক দাক্ষা
ঘটিয়াছিল।

# বিষাদ

"স্লিক্ক কোমল দূর্ব্বাদলে
শ্বনের জন্ম আমার চিত্র বাাক্স ।
মারো, তোমার চরণতলে পতিত ক্লান্থ সন্তামের সকল স্বপ্রই ভাসিষা গেল ॥"

এপ্রিল আহিল। বাহিরের ঘটনাবলীর কিছু কিছু গুজর আলীপুরের কারাকক্ষে আমার কানে আহিল, কিছু এই গুজর অপ্রীতিকর এবং ঘণান্তিজনক। একদিন কথায় কথায় জেল-স্থপারিটেওটে আমাকে বলিলেন যে, মিঃ গান্ধী আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়াছেন। ইহার বেশী কিছু যামি ছানিছে পারিলাম না। এই সংবাদ শুভ নহে, বহু বংসর যাহাকে আমি এত গুরুত্ব দিয়া আসিতেছিলাম তাহার এই প্রকার উপসংহারে আনি অনান্ত ক্ষেশ বোধ করিলাম। তথাপি আমি নিজে নিজে এই যুক্তি দিলাম যে, ইহার সমাপ্তি অনিবাধ্য ছিল। আমি মনে মনে জানিতাম যে, কোন না কোন সময়—অন্ততঃ সাময়িকভাবে হইলেও—আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যার করিতে হইবে। ব্যক্তিবিশেষ কলাফলের দিকে না তাকাইয়াও প্রায় অনিশিতকাল প্রান্ত আন্দোলন চালাইতে পারেন, কিন্ত জাতীর প্রতিধানসমূহ এইভাবে চলে না। অপিকাংশ কংগ্রেস-সেবীর এবং দেশবাসীর চিত্ত গান্ধিজী যে যথায়থ অন্থাবন করিয়াছেন, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না। আমি এই নৃতন অবস্থার সঙ্গে, অপ্রীতিকর হইলেও, নিজেকে থাপ থাওয়াইতে চেন্তা করিলাম।

পুরাতন স্বরাজ্যদলকে পুনরায় চাঙ্গা করিয়া আইন-সভায় প্রবেশের যে নৃতন চেষ্টা চলিতেছে, তাহারও বিষয় আমি কিছু কিছু অস্পইভাবে শুনিলাম। ইহাও আমার কাছে অনিবার্য্য মনে হইল, দীর্ঘকাল আমি এই মতই পোষণ করিয়া-ছিলাম যে, ভবিন্তাং কাউন্সিল-নির্বাচনে কংগ্রেদ দ্বে সরিয়া থাকিতে পারে না। যে পাঁচ মাদ আমি কারগোরের বাহিরে স্বাধীন ছিলাম, তথন আমি এই মনোবৃত্তিকে নিরুংসাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কারণ আমি ভাবিয়াছিলাম যে, এখনও দমর আসে নাই, স্কুতরাং ইহা স্বারা একন্দিকে প্রত্যক্ষ আন্দোলন এবং অত দিকে নৃতন সামাজিক পরিবর্ত্তনের ভাবধারাকে, যে ভাবধারা লইয়া কংগ্রেদীমহল আন্দোলিত হইতেছে ভাহার গতিকে ব্যাহত করিয়া আমাদের

#### বিষাদ

দৃষ্টিকে হয়ত ভিন্নপথে লইয়া যাইবে। আমি আরও ভাবিলাম, দক্ষট গত দীর্ঘকাল স্থায়ী চইবে, আমাদের জনসাধারণ ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ততই এই সমস্ত ভাবধারার বিস্তার হইবে এবং আমাদের আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পশ্চাতে যে কঠিন বাস্তবতা আছে, তাহা আত্মপ্রকাশ করিবে! লেনিন যেমন এক জায়গায় বলিয়াছেন, "যে কোন রাজনৈতিক স্কটের উপযোগিতা আছে, কারণ যাতা গুপু ছিল, এই সম্বটের মুথে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে, রাজনীতির দঙ্গে যে সমস্ত বাস্তব শক্তি জড়িত ছিল, সেগুলি আত্মপ্রকাশ করে, বাক্য ও কল্পনার ফাঁকিবাজি এবং মিথা। ধরা পড়ে, প্রক্লত ঘটনাবলীকে ইহা স্বস্পষ্টরূপে বৃদ্ধির গোচর করে এবং প্রক্রন্ত বাস্তবতার অর্থ কি, তাহা জন-সাধারণকে জোর করিয়া বুঝাইয়া দেয়।" আমি আশা করিয়াছিলাম যে, এই कार्याकरमञ्जू करल करद्धम अवही निर्मिष्ठे लक्षा नहेशा शांकरत, स्लाष्ट्रेमना अवः অধিকতর স্থাসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠানরূপে দেখা দিবে। তুর্বলতার উপাদানগুলির কিছু কিছু ইহার ফলে ঝরিয়া পড়িতে পারে, কিন্তু তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। এবং যথন প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের পুঁথিগত মতবাদের দিনও ফুরাইয়া আসিবে, আর তথাক্থিত নিয়মতান্ত্রিক ও আইন মাফিক উপায়ের পুনঃপ্রবর্ত্তন ঘটিবে; তথন কংগ্রেদের অগ্রগামী ও প্রকৃত কর্মনিরত অংশ এই সমন্ত উপায়কেও কাজে লাগাইবে আমাদের চরম লক্ষ্যের এক বৃহত্তর দৃষ্টি লইয়া।

বাহতে: সেই সময় আসিয়াছিল। কিন্তু আমি বিমর্ষ চিত্তে দেখিলাম যে, বাঁহারা আইন অমান্ত আন্দোলনের এবং কংগ্রেসের সকল কর্ম্মরতের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিলেন, তাঁহারাই পশ্চাতে হটিয়া বাইতেছেন, আর বাঁহারা তেমন কোন অংশ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহারাই নেতৃত্বের ভার লইতেছেন।

ক্ষেক্তিন পরে সাপ্তাহিক 'ষ্টেটস্মান' আসিল, গান্ধিজী আইন অমাস্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া যে বিরতি দিয়াছিলেন, তাহা এই কাগজটিতে পাঠ করিলাম। নিতান্ত বিশ্বায়ে এবং অবসম্প্রায় চিত্তেই পাঠ করিলাম। আমি পুনং পুনং এই বির্তি পড়িলাম, আইন অমান্ত আন্দোলন ও অন্তান্ত অনেক বস্তু আমার মন হইতে মৃছিয়া গেল এবং তাহার স্থলে নানা বিরোধ ও সন্দেহ দেখা দিল। গান্ধিজী নিপিয়াছিলেন, "সত্যাগ্রহ আশ্রমের বাসিন্দা ও সহক্ষিগণের সহিত ব্যক্তিগতভাবে আমি যে আলাপ করিয়াছি, এই বির্তির মূলে তাহার প্রেরণা রহিয়াছে। বিশেষভাবে এই প্রেরণার মূলে রহিয়াছে দীর্ঘকালের প্রতিষ্ঠাবান একজন শ্রম্বের সহক্ষীর কথা, তাঁহার সম্পর্কে আমিক্ষায় কথায় এই তথ্যপূর্ণ সংবাদ পাইয়াছিলাম যে তিনি কারাগারের সম্পূর্ণ কর্ত্তর পালন করিতে অনিজ্যুক ছিলেন, তাঁহার নিন্দিষ্ট কাজের বদলে তিনি তাঁহার ব্যক্তিগত পড়াশুনাই বেশী পছন্দ করিতেন। নিঃসন্দেহে ইহা

#### ज अर्जनाम (नर्जन

সত্যাগ্রহের মৃলনীতি-বিরোধী। যে বন্ধুকে আমি ভালবাসি তাঁহার অসম্পূর্ণতার চেয়ে এই বার্ন্তা আমার নিজের অসম্পূর্ণতা অধিকতর উদ্ঘাটিত করিল। বন্ধুটি বলিলেন, তিনি ভাবিরাছিলেন যে, আমি তাঁহার হুর্ব্বলতার কথা জানি। আমি অন্ধ ছিলাম এবং কোন নেতার মধ্যে অন্ধতা মার্জ্জনীয় নহে। আমি তংক্ষণাং বৃঝিতে পারিলাম যে, নিশ্চমুই আপাততঃ কিছু সময়ের জন্ম সত্যাগ্রহের বাস্তব ক্ষেত্রে একমাত্র আমিই প্রতিনিধি থাকিব।"

'বন্ধুর' অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটি যদি কিছু থাকিয়া থাকে, তবে তাহা নিতান্ত তুচ্ছ ব্যাপারেই ছিল। আমি স্বীকার করি বে, আমি প্রায়শ:ই এই অপরাধে অপরাধী ছিলাম এবং তজ্জন্ত আমি বিন্দুমাত্র অন্তপ্ত নহি। কিন্তু এই ব্যাপারটা যদি সভাই একটা গুরুতর কিছু হইত, তথাপি এক বিশাল জাতীয় আন্দোলন, যাহার সহিত সহত্র সহত্র লোক মুখাভাবে এবং লক্ষ লক্ষ লোক গৌণভাবে জড়িত, দেই আন্দোলন কোন ব্যক্তির একটা ভূলের জন্ম পরিত্যাগ করিতে হইবে ? আমার কাছে এমন প্রস্তাব বীভংস এবং চুর্নীতিপূর্ণ মনে হইল। কিনে সভ্যাগ্রহ হয় এবং হয় না, তেমন কথা আমি জানি বলিয়া ধরিয়া লইতেছি না, কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় আমি আমার আচরণে কতকগুলি মূলনীতি অন্তুসরণের চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু গান্ধিজীর এই বিবৃতির ঘারা আমার দেই সমত নীতি বিপঁয়ান্ত ও আহত হইল। আমি জানি যে, গান্ধিজী সাধারণতঃ তাঁহার সহজাত বুদ্ধির প্রেরণায় কাজ করিয়া থাকেন (inner voice বা 'মস্তবের আদেশ' কিমা কোন 'প্রার্থনার উত্তর' অপেক্ষা আমি ইহাকে 'দহজাত বৃদ্ধি' বলাই অধিক পছন্দ করি ) এবং প্রায়শঃ তাহা ঠিক হইয়া থাকে। জন-চিত্তকে অত্বভব করিবার এবং তাহাদের মন বুঝিয়া উপযুক্ত মুহূর্ত্তে কাঞ্চ করিবার বিস্ময়কর কৌশল তিনি বার্যার প্রমাণিত করিয়াছেন। কিন্তু কাজ করিবার পর উহা সমর্থন করিয়া যে সমস্ত যুক্তি তিনি পরে দেখাইয়া থাকেন, তাহা প্রায়শঃই তাঁহার পরবর্তী চিন্তা হইতে উদ্ভত। এবং এই সমস্ত যুক্তি কাহাকেও থুব বেশী দূর অগ্রসর করিয়া দেয় না। কোন সকটের সময় কোনও জননায়ক কন্মী প্রায় সর্বাদাই নিজের মজাত্যাণে কাজ করিয়া থাকেন এবং কাজের পর তিনি উহার যুক্তি খুঁজিয়া থাকেন। আমিও অন্থতব করিলান যে, স্ত্যাগ্রহ স্থপিত রাখিয়া পান্ধিল্পী ঠিকই করিয়াছেন। কিন্তু যে সমস্ত যুক্তি তিনি দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির পক্ষে অপমানকর এবং এতবড় জাতীয় আন্দোলনের নেতার পক্ষে এক বিষয়কর অভিনয় বলিয়া মনে হইল। তাঁহার আশ্রমের বাসিন্দাগণের আচরণকে যেভাবে থুসী বিচার করিয়া দেখার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহার আছে, আশ্রমবাদিগণ সমস্ত প্রকার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়াছেন এবং একটা স্থানিদিষ্ট শাসন মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেস

#### বিষাদ

তেমন কিছু করে নাই, আমিও তাহা করি নাই। কিন্তু যে সমস্ত যুক্তি আমার নিকট আধ্যাত্মিক এবং বহস্তাচ্ছর বলিয়া মনে হইল এবং বাহার সহিত আমার কোনই সম্পর্ক নাই, তাহারই জন্ম আমাদিগকে একবার এদিকে আর একবার ওদিকে ঠেলিয়া দেওয়া হইবে কেন ? কোন রাজনৈতিক আন্দোলন, এমন কোন ভিত্তির উপর চালান সন্তব বলিয়া কর্মনাও করা যায় কি ? আমি যতটা নিজে বুঝি (আমি স্বীকার করি যে নিজিষ্ট সীমার মধ্যে ) তদম্সারে আমি সভ্যাগ্রহের নৈতিক দিকটা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহার মূলনীতি আমার চিত্ত স্পর্শ করিয়াছিল। আমি ভাবিয়াছিলাম যে, ইহার দারা রাজনীতি এক উচ্চতর ও মহত্তর স্তবে পৌছিবে। আমি ইহাও মানিয়া লইতে সম্মত যে, কেবল সমাপ্তি দেখিয়াই যে কোন প্রকার উপায়কে সমর্থন করা যায় না। কিন্তু এই নৃত্ন মতবাদ কিন্তা ইহার ব্যাখ্যা এমন একটা বস্তু বাহা বহুদ্রপ্রসারী এবং ইহার মধ্যে এমন সন্তাবনা রহিয়াছে, যাহা আমাকে ভীত করিয়া তুলিল।

এই সমগ্র বিবৃত্তি আমাকে অত্যন্ত ত্রন্ত ও উংপীড়িত করিল। এবং এই বিবৃত্তির শেষে তিনি কংগ্রেসদেবকদিগকে যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহা এই, "তাঁহারা আয়ত্যাগ ও স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্রোর রীতি ও সৌন্দর্য অবশ্য শিক্ষা করিবেন। তাঁহারা অবশ্যই জাতি সংগ্রিন্দর কর্মপদ্ধতি অন্তুসরণ করিবেন এবং এই পদ্ধতি ইইতেছে,—নিজ হাতে হতা কাটিয়া ও হতা বৃনিয়া খদ্বরের প্রচাব, জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে পরস্পরের প্রতি অনিন্দানীয় আচরবের প্রচাব, জীবনের প্রত্যেক পদক্ষেপে পরস্পরের প্রতি অনিন্দানীয় আচরবের দ্বারা অক্তরিম সাম্প্রদায়িক প্রকারে প্রসার, ব্যক্তিগত জীবনে কোন আকার ও প্রকারের সর্ক্রিবিধ অম্পুশ্যতা পরিহার, মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন—বিভিন্ন নামাকের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসিয়া এবং সাধারণতঃ স্বকীয় পরিক্রার অন্থানান করিয়া মাদক দ্রব্য বর্জ্জনের প্রচার, এই সমস্ত কাজ ও দেবার দ্বারাই দরিদ্রের মত জীবন্যাআ সম্ভব হইবে। কিন্তু যাঁহাদের গ্রেম্ এই দরিদ্র জাঁবন সম্ভব নহে, তাঁহারা জাতীয় উপযোগিতা-সম্পন্ন ক্ষ্ম ক্ষ্ম শ্রম্মনিক্স—যে শিল্প এখনও সংগঠিত হয় নাই, তাহাই অবলম্বন করিতে পারেন, ইহাতে অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী আয় হইবে।"

ইহাই হইতেছে রাজনৈতিক কর্মতালিকা এবং এই তালিকা আমাদের অন্নরণ করিতে হইবে! দেখা যাইতেছে গান্ধিজ্ঞী ও আমার মধ্যে বহুদ্র ব্যবধান স্বষ্টি হইয়াছে। অত্যন্ত বেদনাবিধুর হৃদয়ে আমি অন্নতব করিলাম থে, বহু বছর ধরিয়া তাঁহার প্রতি আমার যে অঞ্বরক্তির বন্ধন ছিল তাহা যেন ছিন্ন হইয়াছে। দীর্ঘকাল ধরিয়া আমার মধ্যে এক মানসিক সংগ্রাম চলিতেছিল। গান্ধিজী এমন অনেক কিছু করিয়াছেন, যাহা আমি বৃঝি নাই কিছা প্রশংসা করিতেও পারি নাই। তিনি উপবাস আরম্ভ করিলেন, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ

আন্দোলন চলিবার সময় বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিলেন, অথচ ভাঁচার সহকন্মীরা আন্দোলনের সহিত যুক্ত রহিলেন। তাহার ব্যক্তিগত ও স্বেচ্ছাকত বন্ধনজাল, যাহার ফলে এমন অবস্থা দাঁড়াইন যে তিনি যথন কারাগারের বাহিরে থাকিবেন তথনও রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তাঁহার নৃতন অভুরাগ ও নৃতন সঙ্গল্ল তাঁহার পুরাতন সহল্প ও কার্যাপন্ধতি চ্যাকিয়া ফেলিল, অবচ বহুতর সহক্ষীর সহিত এক্যোগে তিনি যে সমল্প ও কম্মভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা সমপ্রণ রহিয়া গেল, এ সমস্ত দেবিয়া আমি বিষয় হইলমে। আমার স্বন্ধকাল ক্রাম্ক্তির সময় আমি ইহা অত্তব করিয়াছি এবং অক্যাক্ত পার্থকাগুলিও গভারভাবে লক্ষ্যা করিয়াছি। গান্ধিজী বলিয়াছেন, আমাদের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থকা রহিয়াছে। সম্ভবতঃ উহা প্রকৃতিগত অপেকাও অনেক অধিক, আমি জানি অনেক বিভী আমার যে সকল স্পষ্ট ও নিশ্চিত ধারণ। আছে তাহ। তাঁহার বিশ্বাদের বিরোধী, ভাপি কংগ্রেস যে জাতীয় স্বাধীনতার জন্ম কার্য্য করিতেছে, তাহার প্রতি বুহত্তর আহুগতা প্রয়োজন এই ধারণায় আমি অতীতে আমার ঐ স্কল ধারণা ষ্থাসম্ভব চাপিয়া রাখিয়াছি। আমার নেতা ও সহক্ষীদের নিকট অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকিতে আমি চেষ্টা করিয়াছি, কেন না আমার মানসিক গঠনই এইরূপ যে কোন আনুষ্ধ এবং স্বীয় সহক্ষীদের প্রতি অক্লব্রিম আন্তুগভাকে আমি অভি উক্তস্তান দিয়া থাকি। আমার এই অন্তর্নিহিত বিশ্বাস হইতে বিচ্চিন্ন হইবার উপক্রম কতবার **হই**য়াছে, কতবার আমাকে নিজের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। পাকেচক্রে আমি আপোষ রফা করিয়া লইয়াছি। সম্বত: আমি অক্যায় করিয়াছি, কেন না স্বীয় বিশ্বাদের আশ্রয় ত্যাগ করা কাহারও পক্ষে ভাল হইতে পারে না। কিন্তু আনর্দের সংঘাতের মধ্যেও আমি আমার সহকর্মীদের প্র আতুগত্য রক্ষা করিয়াছি এবং আশা করিয়াছি ঘটনার গতিপথে আমাদের জা সংঘর্ষের বিকাশের সহিত বাধাগুলি অন্তর্হিত হইবে, আমার মান্সিক জান্তন্ত দুর হইবে, আমার সহকর্মীর। আমার মতবাদের নিকটবতী হইবেন।

কিন্তু এখন ? আলাপুর জেলের দেলের মধ্যে বদিয়া সহস: আমি নিজেকে নিলেপ মনে করিতে লাগিলাম। জাবন তক-ওল্মহান উবর মকভূমির মত নারদ মনে হইতে লাগিল। জাবনে যত কঠিন শিকা পাইয়াছি তাহার মধ্যে কঠিনতম এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক শিক্ষার স্থাপীন হইলাম, কোন চরম ব্যাপারে কভোরও উপর নিভর করা উচিত নহে। জাবনের পথে একাই চলা উচিত। অপরের উপর নিভর করাই আশাভঙ্গজনিত বেদনাকে আমন্ত্রণ করা।

আমার স্কিত ক্ষোভের কিয়দংশ ধর্ম ও ধর্মভাবের উপর গিয়া পড়িল। আমি ভাবিলাম, ইয়া চিন্তার স্পষ্টতা এবং উদ্দেশ্যের একাগ্রতার এক মহাশক্ত;

## বিষাদ

ইহার ভিত্তি কি কেবল ভাবাবেপ ও প্রবৃত্তির উপর নহে ? আধ্যাত্মিক ইইতে গিয়া ইহা প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা এবং আত্মা হইতে কত দ্বে সরিয়া যায়! পরলোকের দিক দিয়া ভাবিতে অভ্যন্ত হইয়া, মায়্র্যের মৃল্য, সমাজের মৃল্য, সামাজিক স্থবিচাবের মৃল্য সম্পর্কে ইহার ধারণা অতি অল্প। পূর্ক্ষনিদ্ধিষ্ট ধারণা লইয়া ইহা বাস্তবের প্রতি অল্প ইইয়া থাকে, কেন না ইহাদের ভয় পাছে ধারণার সহিত ঘটনার অসামঞ্জ্য ঘটে। ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, এইটুকু জানিয়াই ইহারা সবথানি জানা হইয়াছে মনে করে এবং অপরের নিকট তাহাই প্রচার করিয়া কর্ত্তর্য শেষ করে। বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি ও সত্যাহসন্ধানের আগ্রহ এক বস্তু নহে। ধর্ম শান্তির বৃলি আওড়ায়, অথচ এমন সব ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান সমর্থন করে, বাহা হিংসা ব্যতীত টিকিতেই পারে না। ধর্ম তরবারির হিংসার নিন্দা করিয়া থাকে, কিন্তু যে হিংসা নিংশন্দ গতিতে শান্তির ছন্মবেশ পরিয়া অনশন ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে অথবা তাহা অপেক্ষাও অবিকতর গর্হিত উপারে বাছতং শারীরিক আ্যান্ড না করিয়া মনের উপর অত্যাচার করিতেছে, তেজোবীগ্য পিযিয়া দিতেছে, হন্দ ভান্বিয়া দিতেছে, দে সম্বন্ধ ইহা একেবারেই নীরব।

আমার মনের মধ্যে এই সকল আলোড়নের কারণ যিনি, তারপর তাঁহার কথা আমি ভাবিলাম ৷ যাহাই হউক, এই গান্ধিজী কি আশ্চর্যা মানুষ, কি বিশ্ময়কর অনিবার্য তাঁহার আকর্ষণ,—লোকের উপর তাঁহার প্রভাব কত স্ক্ষা! তাঁহার লেখা বা বক্তুতা পাঠ করিয়া মহুয়াটকে বুঝিবার উপায় নাই; লোকে যাহা ধারণা করে, তাহাপেক্ষাও তাঁহার ব্যক্তিত্ব অনেক বড়। তিনি ভারতের কি বিপুল দেবা করিয়াছেন! তিনি জনসাধারণের মধ্যে দাহদ ও মন্ত্রাত্ত সঞ্চার করিয়াছেন, শুখলা ও দহশক্তি শিথাইয়াছেন, স্বয়ং অতি বিনয়ী হইয়াও তাহাদিগকে গৰ্ম্ব ও আনন্দের সহিত আত্মত্যাগ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বলেন, সাহসই চরিত্রের স্বাদৃ ভিত্তি, সাহস ব্যতীত নীতি, ার্ম, প্রেম কিছু থাকিতে পারে না। "যে ব্যক্তি ভাবাতুর, সে কখনও সত্য ও প্রেমের পথের পথিক হইতে পারে না।" হিংসা সম্পর্কে তাঁহার আতম্ব থাকিলেও তিনি আমাদের বলিয়াছেন, "কাপুরুষতা, হিংসা অপেক্ষাও ঘুণার্ছ।" যে ব্যক্তি শৃষ্থলা রক্ষা করিয়া চলে সে কর্মের রহস্ত বুরিয়াছে। আত্মত্যাগ, শৃষ্থলা এবং আত্মদংঘন ব্যতীত মুক্তি নাই, কোন আশা নাই। শৃঞ্জলাহীন আত্মোৎসূৰ্ব নিফল।" এগুলি কেবল কথার কথা, সাধু বাক্য এবং অনেকটা শৃত্যুগর্ভ বচন বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু এই সকল কথার পশ্চাতে শক্তি আছে, কেন না ভারতবর্ষ জানে এই ক্ষ্টাণকায় মত্যুটির বাক্যান্ত্যায়ী কাজ করিবার সামর্থ্য আছে।

বিগ্রহ, এমন কি তাঁহার তুর্বলতাগুলিও ভারতীয় তুর্বলতা। তাঁহার প্রবি

অবজ্ঞা কদাচিৎ ব্যক্তিগত বলিয়া বিবেচিত হয়, তাহা যেন জাতির অপমান

বড়লাট ও অক্যান্ত অনেকে যথন তাঁহার প্রতি অহমিকাপূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন

তথন তাঁহারা ব্রিতে পারেন না যে কাঁ বিপজ্জনক বীজ তাঁহারা বপা

করিতেছেন: ১৯৩১-এর ডিদেশ্বরে গোলটেবিল হইতে ফিরিবার পথে গান্ধিজ্ঞা

রোমে পোপের সহিত সাক্ষাংকামনা করিলে তিনি অস্বীক্ষত ইয়াছিলেন, এই

সংবাদ প্রথম শুনিয়া আমি যে কি মর্মাহত হইয়াছিলাম, তাহা এথনও ভূলি নাই

এই অস্বীকৃতি আমার নিকট ভারতের অপমান বলিয়াই মনে হইয়াছিল; তিনি

ইচ্ছা করিয়াই দেখা করেন নাই তাহাতে সন্দেহ নাই, তবে অপমানের কথ

হয়ত ভাবিয়া দেখেন নাই। ক্যাথলিক চার্চ্চ তাহার বাহিরে সাধু বা মোহাছ

থাকিতে পারে, ইহা মানেন না এবং যেহেতু কোন কোন প্রোটেরাণ্ট চার্চ্চপন্থ

গান্ধিজাকে ধর্মজগতের মহাপুরুষ এবং প্রকৃত খুইান বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন

সেইজন্মই পোপ এ ধর্মবিক্ষম্ব পাপ হইতে দ্রে থাকিবার অধিকতর প্রয়োজন

অন্ধত্ব করিয়াছিলেন।

ঠিক এই সময় আলীপুর জেলে ১৯৩৪-এর এপ্রিল মাসে বার্ণাভ শ'-এং কয়েকথানি নতন নাটক পড়িয়াছিলাম। "অন দি রক্দ"-এর ভূমিকার বীশুপুট ७ পाইলেটের কথোপকথন পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইলাম। ইহার মধ্যে যেন আধুনিব অর্থও নিহিত রহিয়াছে, কেন নাঁ আর একটি সাম্রাজ্ঞা আর একটি দশ্মপ্রাণ ব্যক্তির স্মুখীন হইয়াছে। এই ভূমিকায় যীও পাইলেটকে বলিতেছেন,—"আহি বলিতেছি, তুয়ি ভয় ত্যাপ কর ৷ রোমের মহত্ত লইয়৷ তুমি আমার নিকট রুপ বাগাড়ম্ব করিও না। তুমি যাহাকে রোমের গৌরব বলিতেছ, তাহা ভয় ছাড় আর কিছুই নয়; অতীতের ভয় এবং ভবিয়াতের ভয়, দরিদ্রের জয় ভয়, ধনীব জন্ম ভয়, পুরোহিতের জন্ম ভয়, শিক্ষিত বৃদ্ধিমান ইত্নী ও গ্রীকদের ভয়, াশর গল, গথ ও হুনদের ভয়। কার্থেজের ভয় হইতে তোমরা পরিত্রাণ পাইবার জন্ম উহা ধ্বংস করিয়াছ এবং তদপেক্ষাও অপক্ষষ্ট ভয়ে তোমরা স্বহস্তে যে বিগ্রহ গড়িয়াছ দেই সামাজ্যপর্কী দিলাবের ভয়ে ভীত এবং উপহসিত, নির্য্যাতিত কপদ্দকহীন গৃহহার৷ আমার ভয়েও তোমরা ভীত: এক ঈশ্বরের নিয়ম ছাড়া তোমাদের দকল বস্তুকেই ভয়। স্বর্ণ, লৌহ ও বক্ত ছাড়া তোমাদের কিছুতেই বিশ্বাস নাই। তোমরা যাহারা রোমের সমর্থক, তাহারা সকলেই কাপুরুষ, আর মামি ঈশবের রাজ্য চাহিয়াছি, দাহদের দহিত দ্ব কিছুর দশ্বধীন হইয়াছি, দর্শব হারাইয়াছি এবং এক চিরস্থায়ী মুকুট লাভ করিয়াছি।"

কিন্তু গান্ধিজীর মহত্ব, তাঁহার দেশদেবা অথবা আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নিকট কত ঋণী, প্রশ্ন তাহা নহে। ইহা সত্তেও, অনেক ব্যাপারে তিনি মারাত্মক

## বিষাদ

অম করিতে পারেন। যাহাই হউক, তাঁহার উদ্দেশ্য কি ৪ বহু বর্ষ তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিরাও তাঁহার উদ্দেশ্য আমি স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি নাই। আমার সন্দেহ হয়, তাঁহার নিজেরও ধারণা স্পষ্ট কিনা? তিনি বলেন, আমার পক্ষে একপদ অগ্রসর হওয়াই যথেষ্ট, তিনি ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাতও করেন না অথবা কোন অনির্দিষ্ট পরিণতি স্থির করেন না। তোমরা উপায়ের উপর দৃষ্টি রাধ, উদ্দেশ্য আপনা হইতেই সিদ্ধ হইবে, একথা পুনঃ পুনঃ বলিতে তিনি ক্লান্ত হন না। তুমি তোমার ব্যক্তিগত জীবনকে ভাল করিয়া তোল, আর সব আপনা হইতেই इटेर्रिं। टेटा बाजरेनिङिक अथवा विख्ळानिक मत्नाভाव नर्ट किश्र≱ मखवरुः निजिक मानाजाव । हेश अजि महीर्ग नीजिवामीय कथा अवर हेशाल একই প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া আদে। সাধুতা কি? ইহা কি কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার, না, দামাজিক ব্যাপার ? গান্ধিজী চরিত্রের উপরই বেশী জোর দেন, বৃদ্ধির উংকর্ষসাধন ও পরিপুষ্টিকে মোটেই কোন গুরুত্ব দেন না। চরিত্র ব্যতীত वृक्ति विशब्जनक इंटेंट्ल शास्त्र, किन्छ वृक्तिक वान निर्मा हितिखंद मूना कि ? कि ভাবে চরিত্র গড়িয়া উঠে? গান্ধিজীকে মধ্যযুগীয় খৃষ্টান সাধুদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে ; তাঁহার অনেক কথা উহার 🗦 ত মিলিয়া যায়। 🏻 কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা ও উপায়ের সহিত উহা সামঞ্জুহীন।

ইহা যাহাই হউক, উদ্দেশ্যের অস্পাইতা আমার নিকট অতি শোচনীয়। প্রচেষ্টাকে কার্য্যকরী করিয়া তুলিতে হইলে তাহাকে স্থনিদিই উদ্দেশ্যের দিকে পরিচালিত করা কর্ত্তর। জীবন আয়শাস্থের স্থত্ত নহে, মাঝে মাঝে সামঞ্জ্য বিধানের জন্ম লক্ষ্যের পরিবর্তন করিতে হইবে, কিন্তু সব সময়েই চক্ষ্র সমূথে একটা লক্ষ্য স্থাপন করিতে হইবেই।

আমার ধারণা এবং সময় সময় মনে হয়, গান্ধিজী উ'দেশ্য সম্পর্কে ততটা আম্পাই নহেন। তিনি আবেগের সহিত একটা বিশেষ পথে চালতে চাহেন, কিন্তু তাহার সহিত আধুনিক ভাব বা অবস্থার সম্পূর্ণ অনৈকা আছে এবং আজ পর্যান্ত তিনি এ হই-এর সামঞ্জন্ত বিধান করিতে পারেন নাই অথবা তাঁহার নিদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছিবার আশু উপায়গুলি সমগ্রভাবে নির্দেশ করিতে পারেন নাই। এই কারণেই অম্পাইতা থাকে এবং তিনি ম্পাইতা এড়াইয়া চলেন। যথন হইতে দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি তাঁহার দার্শনিক তত্ত্বাহেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহার পর হইতে পচিশ বংসর কাল তাঁহার মনের গতি কোন্ দিকে তাহা অতিশ্য মতের মিল আছে, কিনা। সন্দেহ হয়, হয় ত সমগ্রভাবে উহা তাঁহার আধুনিক মত নহে। কিন্তু উহা হইতে ভাঁহার চিন্তার পটভূমিকা আমরা ব্রিতে পারি।

১৯০৯ সালে তিনি লিপিয়াছিলেন, "ভারত যদি মুক্তি চাহে তাহা হইলে

গত পঞ্চাশ বংসরে সে যাহা শিথিয়াছে তাহা ভুলিতে হইবে। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ্, হাসপাতাল, উকীল, ডাজ্ঞার এবং ঐ শ্রেণীর সমস্ত অবসান করিতে হইবে এবং তথাকথিত উচ্চশ্রেণীগুলিকে সচেতন ভাবে ধর্মাছরাগের সহিত কৃষকজীবনে অভ্যন্ত হইতে হইবে, জানিতে হইবে ঐ জীবনই প্রকৃত আননের।" তিনি আরও লিথিয়াছেন,—"যতবার আমি রেলগাড়ীতে উঠি অথবাকোন মোটর বাস ব্যবহার করি, ততবারই মনে হয় আমি অন্তর্নিহিত সত্যের বিক্লম্বে ব্যাভিচার করিতেছি।" "অতিমাত্রাম কৃত্রিম ক্রত ষম্বপাতির সাহায্যে জগতের সংশ্বার চেষ্টা, অসাধ্য সাধনের চেষ্টা মাত্র।"

এই সকল মত ও পথ আমার নিকট ভুল ও অনিষ্টকর বলিয়াই মনে হয় এবং উহা কার্য্যে পরিণত করাও অদন্তব। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে গাদ্ধিজীর দারিদ্রা, তুংধবরণ ও তপস্থী-জীবনের প্রতি অনুরাগ ও গোরববোধ। তাঁহার মতে ক্রমোন্নতি ও সভাতার অর্থ মানুষের অভাব বৃদ্ধি করাও নহে, জীবনধাত্রার প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন নহে; "পরস্ক দৃঢ়তার সহিত স্বেচ্ছায় অভাব কমাইতে হইবে, উহাই স্থথ ও সন্তোবের পথ এবং দেবার শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে।" এই সকল পূর্ব্ধ-দিদ্ধান্ত একবার স্থীকার করিয়া লইলে গাদ্ধিজীর অন্যান্ত চিন্তার অন্যান্ত করা সহদ্ধ হইয়া উঠে এবং তাঁহার কার্য্য-প্রণালীও বৃদ্ধিবার অধিকতর স্থিবির হয়। কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ঐ সকল পূর্ব্ধ-দিদ্ধান্ত মানিয়া লই না এবং তথাপি যখন দেখি যে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী আমাদের মনোমত নহে, তথন অভিযোগ করিতে থাকি।

দারিন্তা ও তুঃথভোগের প্রশংসা করা বাক্তিগতভাবে আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি উহা কাম্য বলিয়া কথনই মনে করি না। আমার মতে উহা বিলুপ্ত হওয়াই বাঞ্চনীয়। ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ভাল হইলেও, সামাজিক আদর্শ হিদাবে তপস্বী-জীবনের সার্থকতা আমি বুঝি না। আমি সারল্য, সাম্য আত্মসংযমের মূল্য ও মর্যাদা বুঝি, কিন্তু দেহকে পীড়ন করিবার অর্থ বুঝি না ব্যায়ামবীর যে ভাবে নিয়মের সহিত দেহ গড়িয়া তোলে, সেইভাবে আমি বিশ্বাস করি, মন ও অভ্যাসও নিয়মিত করিয়া আয়তের মধ্যে আনিতে হয়। যে ব্যক্তি আতি মাত্রায় অসংযমী, সে সঙ্কটের সময়ে ছঃখ সন্থ করিবে কিয়া আমাধারণ আত্ম-সংযম দেখাইবে অথবা বীরের মত ব্যবহার করিবে, ইহা অবিশ্বাশ্য। শরীর ভাল করিতে হইলে যেরপ নিয়ম পালন আবশ্যক, চরিত্র ভাল করিতে হইলেও সেইরপ নিয়ম আবশ্যক। কিন্তু তাহা যে তপন্থী-জীবন বা আত্মপীড়ন হইবে, এমন কোন অর্থ নাই।

দরল 'কুষক-জীবন'কে আদর্শ করিয়া তোলার মর্মও আমি ব্ঝিতে পারি না। আমার উহা দেখিলে আতত্ত্ব হয়, আমি কুষকদিগকেই ঐ জীবন হইতে টানিয়া

## বিষাদ

তুলিতে চাহি, আমি পল্লীকে সহর করিতে চাহি না, তবে সহরের স্থথ স্থবিধা ও সংস্কৃতি পল্লী অঞ্চলে লইয়া যাইতে চাহি। ঐ জীবন হইতে আমি প্রকৃত আনন্দ ত পাইবই না বরং আমার নিকট উহা কারাদণ্ডের মতই মন্দ মনে হইবে। 'কোদাল হাতে মান্ন্থ'কে আদর্শবাদীর দৃষ্টিতে রম্ণীয় করিয়া তুলিবার কি আছে? বহুকাল বংশপরম্পরায় শোষিত ও নির্যাতিত হইয়া তাহাদের সহচর পশু হইতে তাহাদের পার্থকা বড় বেশী নাই।

"কে তাহাকে আনন্দবঞ্চিত ও তাহার স্থকুমার বৃত্তিগুলি হত্যা করিয়াছে। সে জড় বস্তুর মত শোকহীন, কথনও কিছু কামনা করে না, কে তাহাকে নির্বোধ ও বিমৃঢ় এবং বলীবর্দের ভ্রাতাস্বরূপ করিয়া তুলিয়াছে?"

মান্থবের মন আধুনিক সংস্কারম্ভ ইইয়া আদিম অবস্থায় ফিরিয়া যাইবে, আমার নিকট তাহা সম্পূর্ণ তুর্ব্বোধ্য। বাহা মান্থবের গৌরব ও জয়লব্ধ সম্পদ তাহারই নিন্দা করিতে হইবে, তাহার প্রতি নিক্ষংসাহ প্রদর্শন করিতে হইবে এবং মনের পক্ষে অবসাদকর ও বিকাশের অবসরহীন এক বাহব্যবস্থা আকাজ্ঞার বিলিয়া ভাবিতে হইবে। বর্ত্তমান সভ্যতার অনেক দোষ আছে, আশার ইহার মধ্যে অনেক ভালও আছে এবং মন্দগুলিকে অতিক্রম করিবার মত শক্তিও ইহার মধ্যে আছে। ইহাকে সমূলে ধ্বংস করিয়া কেলিলে পুনরায় বিরস, নিরানন্দ এক্ষের অস্তিত্ব বহন করার অবস্থা আসিবে। যদি আধুনিক সভ্যতাকে বর্জ্জন করাই স্থির হয়, তাহা হইলেও তাহা এক অসম্ভব চেষ্টা মাত্র। এই পরিবর্ত্তনের স্রোত্বারা ক্ষম্ক করা বা ইহা হইতে সরিয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে কঠিন এবং মানসিক অবস্থার দিক দিয়া আমরা বাহারা জ্ঞান-রক্ষের ফল থাইয়াছি, তাহাদের পক্ষে উহা একেবারে ভলিয়া লিয়া আদিম অবস্থার ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব।

এ বিষয় লইয়া আলোচনা করা কঠিন, কেন না হুইটি দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। গান্ধিজী সর্ব্বনাই ব্যক্তিগত মৃক্তি ও পাপের দিক হইতে চিন্তা করেন এবং আমরা অধিকাংশই সামাজিক কল্যাণের দিক হইতে চিন্তা করিয়া থাকি। পাপবোধ ব্যাপারটা আমার পক্ষে বৃঝা কঠিন এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই আমি গান্ধিজীর সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী বৃঝিতে পারি না। সমাজ অথবা সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তিনি ব্যক্তির জীবন হইতে পাপ উন্মূলিত করিতে চাহেন। তিনি লিথিয়াছেন, "স্বদেশীর অন্থগামিগণ কথনই জগতের সংস্কার করিবার নিক্ষল চেষ্টা করেন না, কেন না তাঁহাদের বিশ্বাস ঈশ্বর-নিদ্ধিই নিম্বমে জগৎ চলিতেছে এবং সর্ব্বদাই চলিবে।" অথচ তিনি নিজে জগৎকে সংস্কার করিত্তে সততই সচেই; কিন্তু যে সংস্কার তাঁহার লক্ষ্য তাহা ব্যক্তির চরিত্র সংশোধন—ইন্দ্রিগ্রাম এবং ভোগাকাজ্জা জয় করা, কেন না উহা পাপ। একজন রোমান ক্যাথলিক লেথক ফাসিজম সম্বন্ধে লিথিতে গিয়া, স্বাধীনতার যে সংজ্ঞা

দিয়াছেন, সম্ভবতঃ তিনি তাহার সহিত একমত হইবেন। "পাপের বন্ধন হইতে মৃক্তিলাভ ছাড়া স্বাধীনতা আর কিছু নহে।" আর ঠিক এই কথাই তৃইশত বংসর পূর্বের লগুনের বিশপ লিথিয়াছিলেন, "গৃষ্টধর্ম যে স্বাধীনতা দেয়, তাহা পাপ ও শয়তানের বন্ধন হইতে মৃক্তি, মান্থবের লালসা, রিপু ও অসকত কামনা হইতে মৃক্তি।\*

এই মত যদি কেহ মানিয়া লয়, সে যৌন ব্যাপার সম্পর্কে গান্ধিজীর মনোভাব কিছু বৃদ্ধিতে পারিবে, আধুনিক সাধারণ লোকের নিকট তাহা যতই অসাধারণ বলিয়া মনে হউক না কেন। তাঁহার মতে "সন্তান কামনাহীন মিলন মাত্রেই পাণ।" এবং "য়িরিম উপায় অবলম্বন করিলে তাহার অবশুক্তারী ফলম্বরূপ ফ্লৈর্ড ও স্নায়বিক লৌর্বল্য দেখা দিবে।" "য়তকর্ম্মের পরিণাম হইতে ত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা অভ্যায় ও ফ্লনীতিমূলক। শকাহারও পক্ষে রিপুর ক্ষ্মাতৃষ্ঠির পরিণাম এড়াইবার জন্ম বলবারক বা অভ্যান্থ ঔষধ সেবন অভ্যায়। স্বীয় পাশবিক রিপু চরিতার্থ করিয়া তাহার পরিণাম ফল হইতে অব্যাহতি লাভের চেষ্টা আরও শোচনীয়।"

ব্যক্তিগত ভাবে এই মনোভাব আমার নিকট অস্বাভাবিক ও বিশ্বয়কর বিলিয়া মনে হয়। যদি তাঁহার কথাই সত্য হয়, তাহা হইলে আমি একজন অপরাধী এবং কৈব্য ও সামবিক দৌর্বল্যের সীমারেগায় আসিয়া পৌছিয়াছ। রোমান কাগেলিকের।ও অবশু জ্মানিয়ম্রণের তীর বিরোধিতা করেন. কিন্তু তাঁহারা গান্ধিজ্ঞীর মত তাঁহাদের যুক্তিজ্ঞাল লইয়া ততটা অগ্রসর হন নাই। তাঁহারা কালের মতি ব্রিয়া তাঁহাদের গারণাল্লমায়ী মন্থু-সভাবের সহিত আপোষ করিয়াছেন। তাঁ কিন্তু গান্ধিজ্ঞী তাঁহার যুক্তিজ্ঞাল একেবারে চর্মসীমায় লইয়া গিয়ছেন; পুত্র উৎপাদনের সময় ব্যতীত অল্য কোন সময়ে কোন প্রকার বৌন-মিলনের বৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করেন না। নরনারী স্বাভাবিক বৌন আকর্ষণও তিনি স্বীকার করেন না। তিনি বলিয়াছেন, "তাহার বিদ্যাত্মিন সাভাবিক বানা বিলিয়াছেন। এ স্থলে উল্লিখিত যৌন-মিলনাকাক্ষাকে স্বাভাবিক বলিয়া লোকে বিবেচনা করিবে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যদি তাহাই হয়,

 <sup>&</sup>quot;ধর্ম কি?" এই অধ্যায়ে এই পত্রথানি হইতে কিয়দংশ পুর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

<sup>া</sup> পোণ একাদশ পান্নাস, ১৯০১-এর ৩১শে ডিসেম্বর "বুটান-বিবাহ" সম্পর্কে উাহার ঘোষণায় বলিন্নাছেন, "সময়ের দরণ অথবা কোন শারীরিক ক্রটির জন্ত যদি সন্তান নাও হয়, তাহা হইলেও বিবাহিত নরনারী যদি তাহাদের অধিকার সম্যক ও খাভাবিক যুক্তিখারা পরিচালনা করে, তাহ হইলে তাহা প্রাকৃতিক নির্মের বার্ভিচার বলিন্না বিবেচনা করা হইবে না।" "সময়ের বর্দ্ধ" অর্থ যথন তথাক্থিত "নিরাপদ সম্ম" অর্থাৎ যথন গুর্ভেৎপাদন হইতে নাও পারে।

#### বিষাদ

তাহা হইলে আমনা যেন ধ্বংস হইনা যাই। নরনারীর মধ্যে স্বাভাবিক অন্থরাগ হইল, ভাতার প্রতি ভগ্নীর, মাতার প্রতি পুত্রের, পিতার প্রতি ক্যার অন্থরাগ। এই স্বাভাবিক আকর্ষণই জগৎকে রক্ষা করিতেছে।" তিনি আরও জোরের সহিত বলিয়াছেন,—"না, আমার সমস্ত শক্তি একত্রিত করিয়া ঘোষণা করিব যে যৌন আকর্ষণ স্বামী-স্ক্রীর মধ্যে হইলেও তাহা অস্বাভাবিক।"

এই 'ইডিপাদ কমপ্লেক্স', ফ্রায়েড এবং মনোবিকলন তত্ত্বে ছড়াছড়ির যুগে এই দকল অতি-সাহদিক উক্তি অত্যম্ভ আশ্চর্য্য ও দেকেলে শুনায়। লোকে ইহা হয় নির্বিচারে বিখাস করিবে, নয়, অগ্রাহ্ম করিবে। আমি গান্ধিজীর এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভূল মনে করি। তাঁহার উপদেশ ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কাজে লাগিতে পারে। কিন্তু সকলের জন্মই এই বিধান দিলে জীবন বার্থতার বেদনা. ইন্দ্রিয়দমনজনিত আক্ষেপ ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য এবং নানা শ্রেণীর দৈহিক ও মানসিক ব্যাধি দেখা দিবে। কামরিপু সংযত করা অবশ্রুই ভাল, কিন্তু গান্ধিজীর পন্থা অনুসরণ করিলে ব্যাপকভাবে ঐ ফল লাভ হইবে কিনা সন্দেহ। ইহা একেবারে চরম মত, অধিকাংশ লোক উহা সাধ্যাতীত মনে করিয়া সাধারণভাবে চলিতে থাকিবে অথবা স্বামীস্ত্রীর মধ্যে কলহ হইবে। দেখা ঘাইতেছে গান্ধিজী মনে করেন, জন্মনিয়ন্ত্রণের উপায় অবলম্বন করিলে যৌন উচ্ছ শুলতা বৃদ্ধি পাইবে **এবং নর ও নারীর মধ্যে যৌন আকর্ষণ স্থাভ**্রিক বলিয়া ধরিয়া লইলে কোন পুরুষ যে কোন নারীর পশ্চাতে এবং নারী যে কোন পুরুষের পশ্চাতে ধাবিত হইবে, ইহার কোন অনুমানই যুক্তিসঙ্গত নহে এবং আমি বুঝিতে পারি না, যৌনসমস্থা তাঁহার মনকে এমন ভাবে অধিকার করিয়া বদিল কেন। অবশ্য বিষয়টি গুঞ্তর দন্দেহ নাই। তাঁহার নিকট ইহা 'কাল অথবা সাদার' সমস্তা; তিনি মাঝামাঝি কোন বর্ণ মানেন না। ছুই প্রান্তেই তাঁহার মতবাদ চরম, আমার নিকট ইহা অত্যন্ত অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। আজকাল যৌন ব্যাপার সম্পর্কিত পুস্তকের যে বক্তা আদিয়াছে, সম্ভবতঃ ইহা তাহারই প্রতিক্রিয়া। আমি একজন স্বাভাবিক মাত্রুষ, আমার জীবনেও ইন্দ্রিয় তারের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছে, কিন্তু ইহা আমাকে অভিভূত করিতে পারে নাই অথবা অক্সান্ত কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। ইহা গৌণ ব্যাপার মাত্র।

যে সকল তপস্বী জগৎ ও জাগতিক ব্যাপার বর্জন করিয়াছেন, জীবনের স্বাভাবিক গতিকে অন্তায় মনে করিয়া বর্জন করিয়াছেন, তাঁহার মনোভাব অনেকটা সেইরপ। একজন তপস্বীর পক্ষে ইহা স্বাভাবিক, কিন্তু সাধারণ নরনারী যাহারা জগৎ ও জীবনকে গ্রহণ করিয়া উহা যথাসম্ভব ভোগ করিতে চাহে, তাহাদের জীবনে ঐ নীতি প্রয়োগ করা কষ্টকল্পনা মাত্র এবং একটি অন্তায়কে ঠেকাইতে গিয়া, সে অন্তান্ত অনেক গুরুতর অন্তায় সহা করে।

কথায় কথায় আমি বিষয়ান্তবে আসিয়া পড়িয়াছি, কিছু আলীপুর জেলের ছঃগময় দিনগুলিতে এই সকল ভাব ও কথা আমার মনে বিশৃদ্ধল সামঞ্জহীন ভাবে উদিত হইত, সমস্ত কথা জট পাকাইয়া আমাকে বিহবল ও অবসম করিয়া তুলিত। সর্ব্বোপরি নিঃসঙ্গতা ও বিবাদ, আমার জনহীন ক্ষুত্র সেল ও কেলের অবক্ষর আবহাওয়ায় মর্মান্তিক হইয়া উঠিত। বাহিরে থাকিলে ইহা তিওঁতা মনে এতটা আঘাত করিত না, আমি সহজেই উহা ভুলিয়া বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারিতাম এবং মনের কথা বলিয়া ও কাজ করিয়া আরাম পাইতাম। কিছু জেলের মধ্যে পরিত্রাণ পাওরার উপায় নাই; কতকগুলি দিন আমাকে ছন্চিস্তায় কাটাইতে হইয়াছে। সৌত্বাম লাই কাম মন শান্ত হইয়া আদিল এবং নৈরান্তের হাত হইতে নিছ্কতি পাইলাম। আমি মনের অবসাদ কাটাইয়া উঠিলাম এবং তথন জেলে কমলার সহিত একবার সাক্ষাং হইল। ইহাতে আমি অত্যন্ত প্রকুল্ল হইলাম, আমার নিঃসঙ্গতাব দূর হইল। যাহাই ঘটুক, আমরা ছুইজন অস্ততঃ পরম্পরের উপর নির্ভর করিতে পারিব।

# ৬২ স্ববিরোধিতা

যে স্কল লোক কথনও গাছিলীকে দেখেন নাই, েবল তাঁহার লেখা পড়িয়ছেন, তাঁহাদের মনে হইতে পারে, তিনি একজন পাল্লী-শ্রেণীর লোক, অতিমাত্রায় পবিত্রতাবাদী, গাছীববদন, নিরানন্দ, একপ্রকার "ক্ষরাস পরিহিত গুটান সাধুদের মত তিনি বিচরণ করিয়া থাকেন।" কিছু তাঁহার লেখা পড়িয়া তাঁহাকে ধারণা করিতে গেলে অবিচার করা হয়, তাঁহার লেখ অপেকা তিনি অনেক বড়, তাঁহার কোন লিখিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সমালোচনা করা ফলত ও শোভন নহে। তিনি খুটান সাধু পাল্লীর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার অতম্য আনন্দলায়ক, তাঁহার হাল্ডে যাত্র আছে, তাঁহার কাছে বসিলে হলয় লথু হইয়া যায়। তাঁহার শিশুর মত সারলা সকলকে মৃশ্ধ করে। তিনি যথন কোনক্ষে প্রবেশ করেন তথন চারিলিক নির্মাল ও স্ক্রেন্দ্র ইটা উঠে।

তাঁহার মধ্যে এক অন্যাসাধারণ স্ববিরোধিতা রহিয়াছে। আমার মনে হয়,
প্রত্যেক বিধ্যাত ব্যক্তির মধ্যেই উহা অল্পবিশুর থাকে। বছবর্ষ আমি এই
সমস্য চিস্তা করিয়াছি যে, বঞ্চিত জনসাধারণের জন্ম তাঁহার অসীম প্রেম ও
ব্যক্তিতা সত্তেও তিনি এমন এক ব্যক্তা সুমর্থন করেন যাহা অপরিহার্যারূপেই

### স্ববিরোধিতা

ত্বনসাধারণকে বঞ্চিত ও পীড়িত করে, অহিংসার প্রতি তাঁহার গভীর অন্থরাগ থাকা সত্ত্বে তিনি কেন এমন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা সমর্থন করেন, যাহা সম্পূর্ণরূপে হিংসা ও পরপীড়নের উপর প্রতিষ্ঠিত ? সন্তব্তঃ তিনি ঐ শ্রেণীর ব্যবস্থা সমর্থন করেন, একথা বলা সন্ধৃত হইবে না; তিনি অল্লবিস্তর একজন দার্শনিক নৈরাজ্যবাদী। কিন্তু আদর্শ নৈরাজ্যবাদীর অবস্থা এখনও বহুদ্রে, উহা সহজে প্রতিষ্ঠিত হইবার নহে, কাজেই তিনি প্রচলিত ব্যবস্থা মানিয়া লন। তাঁহার নিকট আপত্তিজনক উপায়গুলির বিষয় আমি চিন্তা করিতেছি না, কেন না, হিংসামূলক উপায়ে পরিবর্ত্তন সাধনের তিনি সর্বনাই বিরোধী। বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের জন্ম কি উপায় অবলম্বিত হইবে, সে কথা ছাড়িয়া দিলেও, এক আদর্শ উদ্দেশ্য অবধারণ করা যাইতে পারে, যাহা অদূর তবিয়তেই সিদ্ধ হওয়া সন্তবপর।

সময় সময় তিনি নিজেকে 'সমাজতান্ত্রিক' বলেন, কিন্তু তিনি যে অর্থে ঐ শব্দটি ব্যবহার করেন তাহা তাঁহার নিজম্ব, তাহার সহিত, সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে যাহা বুঝায়, সেই অর্থনৈতিক সমাজবিতাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাঁহাকে অমুদরণ করিয়া একদল বিখ্যাত কংগ্রেদশন্তীও ঐ শন্ধটি ব্যবহার করেন, যাহার অর্থ এক প্রকার ভ্রান্ত মানবতাবাদ। এই অস্পষ্ট রাজনৈতিক নামটি যাঁহারা ব্যবহার করিয়া ভুল করেন, তাঁহাদের দলে অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তি আছেন, এবং তাঁহারা ব্রিটিশ ক্যাশনাল গভর্ণমেটের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টাস্তই গ্রহণ করিয়াছেন।\* আমি জানি গান্ধিজী এ বিষয়ে অজ্ঞ নহেন, তিনি অর্থ নৈতিক, সমাজতান্ত্রিক, এমন কি. মার্কসীয় অনেক গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং উহা লইয়া অপরের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমি অধিকতর স্পষ্টরূপে বুঝিতেছি যে, কোন প্রধান ব্যাপারে মনের সম্মতির বিশেষ কোন মূল্য নাই। উইলিয়ম জেমদ বলিয়াছেন, "যদি তোমার হৃদয় সায় না দেয় তাহা হইলে তোমার মন্তিষ্ক তোমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাইতে পারিবে না।" ভাবাবেগই আমাদের সাধারণ বিচার-বিবেচনা নিয়ন্তিত করে এবং মনকে আয়জের মধ্যে রাখে। দোপেনহাওয়ার বলিয়াছেন, "মারুষ যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, কিন্তু মামুদ কি ইচ্ছা করিবে, তাহ। ইচ্ছামত স্থির করিতে পারে না।"

দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম দিকে গান্ধিজী এক মহান দীক্ষা গ্রহণ করেন, এই

<sup>\*</sup> ১৯০৫-এর জামুমারী মাদে এডিনবরার কেডারেশান অফ কনজারভেটিভ আাও ইউনিয়নিষ্ট এসোসিয়েসানের নিকট এক বাণী দিতে গিয়া মি: রামজে মাাক্ডোনাত বলিয়াছিলেন,—
"সন্ধটকালে প্রত্যেক মানুষের পক্ষেই পূর্ণতর ও ঐকাবদ্ধ হওয় প্রয়োজন। ইহাই আসল
বাজিস্বাতয়াবাদ এবং ইহা বাঁটি জাতীয়ভাবাদও বটে এবং কাজে কাজেই ইহাই আসল
বাজিস্বাতয়াবাদ।

পরিবর্ত্তনে তাঁহার সমগ্র জীবনই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে। ইহার পর হইতেই তাঁহার সমস্ত ভাবের পশ্চাতে এই দৃঢ় স্থিবভূমি রহিয়াছে, যে কারণে তাঁহার মন ন্তন কিছু গ্রহণ করিতে পারে না। কেই তাঁহার নিকট কোন ন্তন প্রস্তাব করিলে তিনি অতিশয় ধৈর্যা ও মনোগোণের সহিত তাহা প্রবণ করেন, কিছু তাঁহার সমস্ত সৌজতের মধ্যেও লোকে সহজেই বুঝিতে পারে যে সে বন্ধ দরজায় করাঘাত করিতেছে। তাঁহার ধারণাগুলি এতই বন্ধমূল যে, অ্যান্ত বিষয় তাঁহার নিকট তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়; অ্যান্ত গৌণ ব্যাপারের উপর জোল তিল, রহত্তর পরিকল্পনা বিকৃত ও মন বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। মূল বিষয়টি ঠিক কিলই অ্যান্ত বিষয়ের যথাবথ সামঞ্জন্ত বিধান হইবে। যদি উপায় অভ্রান্ত হয়, কলও অভ্রান্ত হইবেই।

আমার ধারণা ইহাই তাঁহার মনের প্রধান পটভূমিকা। হিংসার সহিত সম্পর্ক আছে বলিয়া তিনি সমাজতন্ত্রবাদকে—বিশেষভাবে মার্কসীয় মতবাদকে— সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। 'শ্রেণীসংগ্রাম' এই শব্দটাই তাঁহার নিকট হিংসা ও সংঘর্ষরূপে প্রতিভাত হয় এবং সেই কারণেই উহা তাঁহার নিকট বিশ্বক্তিকর। তিনি জনসাধারণের জীবন্যাত্রার ব্যবস্থা সাদাসিধা একটা নির্দিষ্ট হাবের উর্দ্ধে উঠক ইহা পছন্দ করেন না, কেন না বেশী প্রাচ্য্য ঘটিলে বিলাসিত। বুদ্ধি পাইবে। মৃষ্টিমেয় ধনীরা যে বিলাস সম্ভোগ করে তাহাই অতি ेें, তাহার উপর তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইলে ফল শোচনীয় হইয়া প ১৯২৬ সালে তাঁহার লিখিত একথানি পত্র হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যা পারে। কয়লার খনির মজুরদের ধর্মবটের সময় ইংলণ্ড হইতে প্রাপ্ত একং পত্রের উত্তরে তিনি উহা লেখেন। পত্রলেথক এই যুক্তি দিয়াছিলেন অত্যন্ত অধিকসংখ্যক বলিয়াই খনি-মজুরেরা হারিয়া ঘাইবে, অতএব জন্মনিয়ন্ত্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া তাহাদের সংখ্যা কমান উচিত। উত্তর দিতে 🗀 প্রসঙ্গতঃ গান্ধিজী বলিয়াছিলেন, "শেষকথা এই, যদি থনির মালিফেরা অভায়কারী হইয়াও জয়লাভ করে, তাহার কারণ মজুবদের সন্তানসন্ততির সংখ্যা অধিক বলিয়া নহে, তাহার কারণ মন্ত্রেরা এ পর্যান্ত সংযম শিক্ষা করে নাই। যদি শ্রমিকদের সন্তানসন্ততি না থাকিত, তাহা হইলে তাহারা অবস্থার উন্নতির জন্ম কোন চেষ্টাই করিত না, বেতন বৃদ্ধিরও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিত না। তাহারা কি মদ্যপান, জুয়াথেলা ও ধুমপান করে ? পনির নালিকেরাও উহা করে অথচ স্বক্তনে আছে, এই কথা কি উহার উত্তর হইবে ? यनि ধনীদের অপেক্ষা থনির মন্তবদের চরিত্র ভাল না হয়, তাহা হইলে জগতের সহাত্তভৃতি দাবী করিবার তাহাদের কি অধিকার আছে ? আমরা কি ধনীর সংখ্যা বাড়াইয়া ধনতন্ত্রকে শক্তিশালী করিব ? গণতন্ত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে

## স্বিরোধিতা

জগৎ ভাল হইবে, এই আখাদে আমরা গণতদ্বের উপাদনা করিতেছি। ধনী ও ধনতন্ত্রকে আমরা যে সকল অন্তায়ের জন্ত দায়ী করিয়া থাকি, আমরা যেন ব্যাপকভাবে তাহা বৃদ্ধি না করি।" \*

এই পত্র পড়িবার সময় আমার মানসপটে সেই ইংরাজ খনি-মজুর ও তাহাদের স্ত্রীপুত্রের ক্ষ্বিত শুষ মৃথগুলি ভাসিয়া উঠিল। ১৯২৬ সালের গ্রীম কালে আমি দেখিয়া আদিয়াছি, এক পীড়নমূলক পাশবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কি নৈরাশ্য লইয়া তাহারা এক বেদনাবহ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে! গান্ধিজীর প্রদত্ত বিবরণ ঠিক নহে। মজুরেরা বেতনবৃদ্ধি চাহে নাই, তাহাদের বেতন কমাইয়া দেওয়ার প্রতিবাদের পরে, থনির মালিকেরা খনি বন্ধ করার ফলেই তাহার। সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমাদের আলোচনার সৃহিত এখন এবিষয়ের সম্বন্ধ নাই। মজুরদের জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অবলম্বন করা আবশ্যক, এ প্রশ্নও আমাদের আলোচ্য নহে। তবে কারথানার মালিক-মজুর-সংঘর্ষের প্রতিকারের জন্ম জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব অতি অভিনব! আমি গান্ধিজীর পত্র উদ্ধৃত করিয়াছি, কেন না উহা হইতে আমাদের বুঝিবার স্থবিধা হইবে যে अभिकरनत व्याभारत এवः তाहारनत कीवनयानात अभानी उन्ने कर्तात माधाः যেমন স্মাজভন্তবাদ হইতেও বহুদূরে, তেমনই ধনতন্ত্রবাদ হইতেও তাহার বাবধান তেমনই দূরবর্ত্তী। বর্ত্তমান জগতে যদি কায়েমী স্বার্থবাদীরা প্রতিবাদী না হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞান ও কলকারখানা-সহায়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে খাছা, বন্ধ ও গৃহ দিয়া তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী বছলাংশে উন্নত করা ঘাইতে পারে, এই দকল কথায় তাঁহার কোন আগ্রহ নাই, কেন না এক ির্দ্ধিষ্ট দীমার অতিরিক্ত কিছুর জ্ঞ তিনি আগ্রহশীল নহেন। অতএব াজতন্ত্রবাদের সম্ভাবনার উপর তাঁহার কোন আগ্রহ নাই; ধনতন্ত্র অংশতঃ সহ করা ঘাইতে পারে, কেন না ইহা অক্যায়কে অনেক সঙ্গুচিত করিয়া রাথিয়াছে। তিনি তুই-ই অপছন্দ করেন, তবে তুলনায় কম অন্তায় বলিয়া শোষণটি দহা করেন, কেননা উহা বহিয়াছে এবং উহা তাঁহাকে মানিতেই হইবে।

তাঁহার উপর এই দকল ভাব আরোপ করা সম্ভবতঃ আমার ভূল হইতে পারে। কিন্তু আমি গভীরভাবে অভূভব করি তাঁহার চিন্তাধারা এরপ। তাঁহার উক্তির মধ্যে যে স্ববিরোধিতা ও বিভ্রান্তি দেখিয়া আমরা বিচলিত হই, ভাহার কারণ তিনি সম্পূর্ণ বিভিন্ন সিদ্ধান্তের দিক হইতে বিচার করেন। ক্রম-বন্ধিত আরাম ও বিশ্রামের অবদরকে লোকে আদর্শ ক্রিয়া তোলে ইহা তিনি

গান্ধিলীর "আত্মসংযম ও উচ্ছ খালতা" নামক গ্রন্থ হইতে এই প্রথানি উদ্ধৃত।

চাহেন না; তাঁহার মতে লাকে নৈতিক জীবনের বিষয় চিন্তা করুক, তাহাদের কদভাসপ্রলি বর্জন করুক, ভোগপ্রবৃত্তি দমন করুক এবং উহা দারা নিজের আধ্যাত্মিকতা ও ব্যক্তিত্ব গড়িয়া তুলুক। যাহারা জনসাধারণের সেবা করিবে, তাহারা আর্থিক উরতির চেষ্টার পরিবর্ত্তে জনসাধারণের সমান স্তরে নামিয়া তাহাদের সহিত সমানভাবে মেলামেশা করিবে। এইভাবেই তালবা জনসাধারণকে উরত করিতে পারে। তাঁহার মতে ইহাই প্রকৃত্ত তির । ১৯৩৪-এর ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক বিবৃত্তিতে তিনি লিগিয়ালেন, "আমাকে ঠেকাইয়া রাখা সংবন্ধ অনেকেই নিরাশ হইয়াছেন। আমার মত জন্ম হইতে গণতয়ে বিশ্বাসী ব্যক্তির পকে ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা। মহন্ত সমাজের দরিম্বতম ব্যক্তির সহিত এক হওয়া, তাহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জীবনমাপনে আকাজ্জাহীনতা এবং লোকের সাধ্যমত সচেতনভাবে তাহাদের স্তরে থাকিবার চেষ্টা দারা যদি কেহ নিজেকে গণতান্ত্রিক বলিয়া দাবী করিতে পারে, তবে আমিও সেই দাবী করি।"

এই যুক্তি ও দৃষ্টভঙ্গীর সহিত আধুনিক গণতান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক কেহই একমত হইবেন না; তবে অনেকেই স্বীকার করিবেন যে জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিলাসভ্যবের আড়মর দেখান, বিশাল জনসভ্য, যাহাদের অতি প্রয়োজনীয় বস্তবও অভাব, তাহাদের চক্ষর সম্মুথে প্রাচ্গা ও ঐশ্ব্যা লইয়া জীবন্যাপন অন্তায় ও নিন্দনীয়। কিন্তু প্রাচীন ধর্মভাবাপন্ন বাক্তিরা গান্ধিন্সীর উক্তির মধ্যে কিছু ঐক্য খুঁ জিয়া পাইবেন, কেন না উভয়েরই অতীতের প্রতি অনুরাগ রহিয়াছে এবং তাঁহারা সর্বনাই অতীতকালের মাপ-কাঠিতে বিচার করিয়া থাকেন। যাহা আছে, যাহা হুইবে অপেক্ষা যাহা ছিল তাহাতেই তাঁহাদের চিন্তা অধিক আবদ্ধ। অতীতের প্রতি দৃষ্টি মার ভবিয়তের প্রতি দৃষ্টি এই ছুই মানসিক অবস্থার জন্মই জগতে সর্ব্বপ্রকার পার্থকা দৃষ্ট হয়। দ্বিজ জনসাধারণ চিব্রনিনই আছে। সমাজ-বাবস্থার মন্যে মৃষ্টিমেয় ধনীব্যক্তি একটা প্রধান অংশ, ধনোংপাদন-ব্যবস্থার জন্ম ইহাদের আবশ্যক। এই কারণে नौठिवानी मःश्वादक এवः कामलश्राण वाक्तिदा छेशाएव मानिया लन. किख সঙ্গে সঙ্গে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতি ধনীদের কর্ত্তবাও স্মরণ করাইয়া দেন। তাঁহাদিগকে দরিশ্রদের অছিম্বরূপ হইতে হইবে। তাঁহারা দয়াল ও দাতা হইবেন। প্রত্যেক ধর্মের বিধানে দান একটি মহৎ কর্ম। সামস্ত নুপতি, বড় क्रिमांत এवः भूनी विभिक्तिगरक अधिषक्ष ज्ञाविवात উপत्र गामिकी पर्यमारे জোর দিয়া থাকেন। এক্ষেত্রে তিনি পরম্পরাগত ধার্মিক ব্যক্তিদেরই অন্সসরণ করেন পোপ ঘোষণা করিয়াছেন, "ধনীরা নিজেদের ঈশ্বরের দাস এবং তাহাদের ধনের রক্ষক ও বিতরণ-কর্ত্তা বলিয়া মনে করিবে। তাহাদের হাতেই

# স্ববিরোধিতা

স্বাং যীশুখৃষ্ট দরিদ্রের ভাগা অর্পণ করিয়াছেন।" সাধারণ হিন্দুধর্ম এবং ইসলাম এই ভাবেরই কথা বলে এবং সর্ব্বদাই ধনীদের দান করিবার জন্ম প্রেরণা দেয় এবং ধনীরাও তদহুসাবে মন্দির মসজিদ ধর্মশালা নির্মাণ করিয়া অথবা তাঁহাদের অতুল এখর্যা হইতে কিছু তাম বা রৌপাথও দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করিয়া নিজেদের ধর্ম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া স্থখী হন।

সেকালের ধার্মিক মনোভাবের একটি উজ্জ্বন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, ১৮৯১ সালের মে মাসে পোপ এয়োদশ লিওর ধর্মবাজকদের নিকট প্রেরিত ও প্রচারিত ঘোষণাপত্রে। নৃতন কলকারখানার জন্ত পরিবর্ত্তিত অবস্থা সম্পর্কে তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন,—

"অতএব তুংগভোগ ও সহ করা মান্ত্রের বিধিলিপি। মান্ত্র্য যতই কেন চেটা করুক না, এমন কোন শক্তি নাই, এমন কোন কৌশল নাই, যাহা মন্ত্রয়-জীবন হইতে তুংগ ও ছদ্দিনের প্রতিবন্ধ দূর করিতে সাফল্য লাভ করিবে। যদি কেই ভিন্নরপ ভাণ করে—যাহারা মান্ত্র্যকে তুংগদৈগ্রম্ক বিরক্তিহীন শাস্ত্রিও চির আনন্দ উপভোগের লোভ দেখায়—তাহারা জনসাধারণকে প্রতারণা করে, বঞ্চনা করে এবং তাহাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ফলে মান্ত্র্যের অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে মাত্র। এই জগং যেরপ, সেইভাবেই ইহাকে গ্রহণ করা ভাল এবং ইহার তুংগদৈগ্রের প্রতিকার আমাদিগকে অন্তর্জ অমুসন্ধান করিতে হইবে।" এই 'স্বান্ত্র' সম্পর্কে তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"যে জীবন আদিবে অর্থাৎ অনস্ত জীবনকে বাদ দিয়া জাগতিক বস্তুগুলি বুঝা বা তাহার প্রকৃত মূল্য নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না। প্রকৃতি আমাদিগকে যে মহাসত্য শিক্ষা দিয়াছে, তাহাই মহান খুইীয় মতবাদ এবং সেই ভিত্তির উপরই ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। বর্তুমান জীবন আমরা যথন শেষ করিব, তথনই আমাদের প্রকৃত জীবন আরম্ভ হইবে। এই জগতের নম্বর ও ক্ষণস্থায়ী বস্তুর জন্ম দিয়াছিল করিব আমাদিগকে স্বষ্টি করেন নাই, স্বর্গীয় ও অনন্ত সম্পদ লাভের জন্মই আমাদিগকে স্বষ্টি করেন নাই, স্বর্গীয় ও অনন্ত সম্পদ লাভের জন্মই আমারা স্বষ্ট হইয়াছি। তিনি এই জগৎ স্বষ্টি করিয়া এইখানে আমাদের নির্ব্বাদিত করিয়াছেন, ইহা আমাদের প্রকৃত দেশ নহে। অর্থ ও অন্যান্থ বস্তু যাহা মান্থয় ভাল বলিয়া কামনা করে, আমরা তাহা প্রচুব পাইতে পারি অথবা আমরা তাহা কামনা করিতে পারি। কিন্তু অনস্তু আনন্দের তুলনায় উহা কিছুই নহে…।"

এই ধর্মভাব অতি প্রাচীনকাল হইতে জগতের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বর্ত্তমান তৃঃথের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার ভরদা একমাত্র পরলোক। যদিও অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অতীতে কেহ যাহা স্বপ্লেও কল্পনা করিতে পাবে নাই, মান্থবের বাহা সম্পদ তদপেকাও বহুগুণে বাড়িয়াছে, তথাপি প্রাচীন সংস্কারের

বন্ধন রহিয়া গিয়াছে এবং এখনও একপ্রকার অনির্দিষ্ট ও অনির্দেশ্য মাধ্যায়িক মূল্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ক্যাথলিকগণ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন—এই কালকে অক্সান্ত সকলে "অন্ধকার যুগ" বলিলেও-পুরুধর্মের পক্ষে উহা 'স্থবর্ণ-যুগ',--যখন সাধুরা সমাদৃত হইতেন, খুষ্টান নুপতি ও শাস্কৃগণ ধর্মায়ুদ্ধে (ক্রুসেড্) প্রবৃত্ত ইইতেন এবং গৃথিক গীজাসমূহ নির্মিত হইত। তাঁহাদের মতে ইহাই ছিল, "প্রকৃত খুষ্টান গণতন্ত্রের যুগ—মধ্যযুগীয় সমবায় সাহায্য প্রথায় (গিল্ড) উহা নিয়ন্ত্রিত হইভ পুর্বেষ্ট ছিল না এবং আর হয় নাই।" মুসলমানগণ আগ্রহের সহিত ভাতিত্র দিকে চাহিয়া প্রথমদিকের থলিফাগণ নিয়ন্ত্রিত "ইসলাম গণতন্ত্র" নিরীক্ষণ িরেন এবং তাঁহাদের জন্মগৌরব দেখিয়া বিশ্মিত হন। হিন্দুবাও তেমনি বৈ নি ও পৌরাণিক যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রামরাজ্ঞরে ধ্যানে বিভার है। তথাপি সমস্ত ইতিহাদ একবাক্যে বলিতেছে যে, ঐ অতীতকালে অধিকাংশ লোক অতি ছবিশাগ্রস্ত জীবন যাপন করিত, খাতের অভাব, জীবনযাত্রার অত্যাবশ্যক দ্রব্যের অভাবে পীড়িত হইত। উপরের দিকে মৃষ্টিমেয় ব্যক্তি व्याधाञ्चिक क्रीवन नहेश विनाम क्रिटिन, छांशामित एम व्यवस्त ও উপায় ছिन, অক্সান্ত সকলে কেবলমাত্র বাঁচিয়া থাকিবার জন্ত তুর্নিবার প্রয়াস ছাড়া আর কি কক্ষিত্র, কল্পনা করা কঠিন। ক্ষুধিত ব্যক্তির পক্ষে সংস্কৃতিগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি দৃষ্টবপর নহে, তাহার সমস্ত চিন্তা খাগ্য এবং উহা প্রাপ্তির উপায়ের মধোই নিবদ্ধ থাকে।

এই যন্ত্রম্বের সহিত অনেক অক্টায় আসিয়াছে, তাহা আমরা থুব বড় করিয়াই দেখিতে পাই, কিন্তু আমরা ভূলিয়া যাই যে জগংকে সমগ্রভাবে দেখিলে, অন্ততঃ যেখানে যন্ত্রসভ্যতা সমধিক প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে সেই অংশে দৃষ্টিপাত করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে ইহা বাহাজীবন যাপনের স্থ্য স্থবিগাত একটা ভিন্তি গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে, যাহার ফলে অধিকাংশ বালি সংস্কৃতিগত ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সন্তবপর । ভারতবর্ষ ও অক্টান্ত পরাধীন দেশে ইহা দেখা যায় না, কেন না, যন্ত্র-বিজ্ঞান ছারা আমরা লাভবান হই নাই। আমরা কেবল উহা ছারা শোষিত হইয়াছি মাত্র, অনেক দিক দিয়া—এমন কি বাহা সম্পদের দিক দিয়াও—আমাদের অবস্থা অবনত হইয়া পড়িয়াছে এবং আমাদের শিক্ষা সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষতি হইয়াছে আরও বেশী। তথাক্থিত পাশ্চাতা প্রভাব, ভারতে সাময়িকভাবে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করিয়াছে এবং আমাদের সমস্তাগুলি সমাধান করার পরিবর্গ্তে উহাকে অধিকতর তীত্র করিয়। তুলিয়াছে মাত্র।

ইহা আমাদের তুর্ভাগ্য কিন্তু ইহা দারা আমরা যেন বর্ত্তমান জগৎকে ভূল

## স্ববিরোধিতা

করিয়া না দেখি। বর্ত্তমান অবস্থায় কি ধন ও প্রেণাংপাদনের, কি সম্প্র मगाष्ट्रत भएक, ४नौ वाकित्तित जात अर्याञ्चन नाहे, ठाहाता वाङ्गनीय अरह । ইহারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভার মাত্র এবং উন্নতির বিম্বস্থরণ। ধনীদের দয়ালু হইতে উপদেশ দেওয়া আর দরিন্দ্রদিগকে অদৃষ্ট-নির্ভর, সম্ভোষের সহিত ভাগ্যকে গ্রহণ, সঞ্চয়ী এবং সন্মাবহার করিতে উপদেশ দেওয়ার ধর্মপ্রচারক-গণের প্রাচীন ব্যবসায় বর্তমান যুগে একান্তই অর্থহীন। মানবসাধ্য উপায়ের দংখ্যা আজ বহুগুণে বাড়িয়াছে, মামুষ আজ দাহদের দহিত জাগ**ি**ক সমস্তাগুলির সম্মুখীন হইয়া তাহা সমাধান করিতে পারে। অধিকাংশ ধনীই আজ সমাজদেহের পরগাছায় পরিণত হইয়াছে এবং এই পরবিত্তজীবী শ্রেণীর অন্তিত্ব কেবলমাত্র বাধা নহে, উহা মান্তবের সর্ব্ববিধ সম্পদের অতি বৃহৎ অপচয় মাত্র। এই শ্রেণী এবং যে ব্যবস্থায় এই শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তাহা কার্য্যতঃ ধনোৎপাদন ও কর্মক্ষেত্র সৃষ্কৃচিত করিয়াছে এবং একদিকে অপরের শ্রুমাজ্জিত বিত্তভোগী, অপরদিকে ক্ষ্ধিত বেকার সৃষ্টি করিয়াছে। কিছুদিন পূর্বের গান্ধিজীও লিখিয়াছিলেন,—"ক্ষিত ও কর্মহীন ব্যক্তিরা ঈশ্বরের এক্যাত্র নির্দ্ধেশ মানিতে পারে যে কর্মের বিনিময়ে খাত্য পাওয়ার প্রতিশ্রুতি। ঈশ্বর মাহুষকে শ্রম করিয়া থাত সংগ্রহের জন্ত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে কর্ম ব্যতীত আহার করে, সে চোর।"

আধুনিক যুগের জটিল সমস্যাগুলি বুঝিতে গিয়া, যথন এই সকল সমস্থার श्राप्त किया ना, तारे প्राचीनगुराव छेला वा निर्मिष्ठ नियम यपि श्राप्तात किया, অথবা সেকালের বাধাবচন আওড়াই, তাহা হইলে আমরা বিদ্রাস্ত ও বার্থ হইব। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা, যাহা কেহ কেহ জগতের এক মূল ধারণা বলিয়া বিশ্বাস করেন, তাহারও প্রতিনিয়তই পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এককালে দাসগণ সম্পত্তির মধ্যে গণ্য ছিল, স্ত্রীলোক ও বালকদিন্তে নাহাই ভাবা হইত, নববধুকে প্রথম রজনী উপভোগের অধিকার সম্রান্ত ভূমামীর ্ছল, রাস্তা, মন্দির, থেয়াঘাট, দেতু, দাধারণের ব্যবহারের ব্যবস্থা, ভূমি ও আকাশ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল : পশুপক্ষী এখনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি রহিয়াছে, তবে অনেক দেশে আইন করিয়া এই অধিকার সংযত করা হইয়াছে। যুদ্ধের সময় ক্রমাগতই ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইয়া থাকে। আজকাল সম্পত্তি ক্রমেই স্ক্র হইয়া উঠিতেছে, যথা—কোম্পানীর শেয়ার, বিবিধ ঋণপত্র প্রভৃতি। সম্পত্তি সম্পর্কে ধারণা যতই পরিবর্ত্তিত হইতেছে, জনমতের চাপে ততই নৃতন নৃতন আইন দ্বারা সম্পত্তির মালিকের অবাধ অধিকার সঙ্গুচিত করা হইতেছে। নানাবিধ গুরু করভার স্থাপন করিয়া (যাহা বাজেয়াপ্তির নামান্তর মাত্র) ব্যক্তিগত সম্পত্তির একটা অংশ লইয়া জনহিতকর কার্য্যে ব্যয় করা হইতেছে। সর্বাজনীন

কল্যাণকেই ভিত্তি করিয়া সাধারণ ব্যবস্থা পরিচালিত হইতেছে এবং স্বীয় সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করিতে গিয়াও কেই সর্ব্বজনীন কল্যাণ-বিরোধী কার্য্য করিতে পারে না। যাহাই ইউক, অধিকাংশ ব্যক্তির অতীতকালে কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, তাহারাই ছিল অপরের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। বর্ত্তমান কালেও অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিরই সেরপ কোন অধিকার আছে। কার্য্যের্য স্থার্য সম্পর্কে আমরা অনেক কথাই শুনিতে পাই। বর্ত্তমানে আর এক কার্যেমী স্বার্থ্য কথা সকলকে স্থীকার করিয়া লইতে ইইবে যে, প্রত্যেক নরনারীর বাঁচিবার এবং শ্রম করিবার ও শ্রমাজ্জিত ফল ভোগ করিবার অধিকার আছে। সম্পত্তি ও মূলধন সম্পর্কে এই পরিবর্ত্তিত ধারণার ফলেও ঐগুলি যখন বিলুপ্ত হইতেছে, না বরং বিস্তৃত হইতেছে, অল্পংখ্যক লোকের হাতে গিয়া ঐগুলি জমা হওয়ার দকণ তাহারা অন্যের উপর প্রভৃত্ব করিতেছে, তখন সমাজ উহা সমগ্রভাবে তাহার নিজের হাতে ফিরিয়া পাইতে চাহে।

গান্ধিছী চাহেন ব্যক্তির আভান্তরীণ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্ত্তন সাধন দারা বাহু পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তন। তিনি চাহেন, লোকে কদভাাস ও বিলাস বাসন ছাড়িয়া পবিত্র হউক। তিনি কামেন্দ্রির উপভোগ-বিরতি, মুখুপান ও ধুমপান বর্জন প্রভৃতির উপর বিশেষ জোর দেন। এই সকল বাসনের মধ্যে তুলনায় কোনটা অধিক নিন্দনীয় তাহা লইয়া মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু এ সম্বন্ধে কি কোন সন্দেহের অবকাশ আছে যে ব্যক্তিগত দিক হইতেই হউক. অথবা ব্যাপকভাবে সামাজিক দিক হুইতেই হুউক, ঐ সকল ব্যক্তিগত তর্ম্বলতা অপেক্ষা, লোভ, স্বার্থপরতা, সম্পত্তি অধিকার করিবার তীব্র আকাজ্ঞা, ব্যক্তিগত লাভের আশায় পরস্পারের সহিত তীত্র প্রতিবন্দিতা, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর দয়াহীন প্রচেষ্টা, এক শ্রেণী কর্ত্তক অপর শ্রেণীকে দমন ও শোষণ, জাতিতে জাতিতে ভয়াবহ যুদ্ধ কি অধিকতর ক্ষতিকারক নহে ৪ অবশ্য তিনি এই সকল হিংসা ও অবঃপতন্মূলক সংঘর্ষ ঘুণা করেন। কিন্তু বর্ত্তমান ধন-লোল্প সমাজের মতেই কি উহার বীজ নিহিত নাই,—ইহার আইনই হইল প্রবল তুর্বলকে শোষণ করিবে এবং উহার উদ্দেশ্য সেই প্রাচীন ঞালের "যাহার ক্ষমতা আছে সে গ্রহণ করুক এবং যে পারে দে রক্ষা করুক" । বর্তুমান কালের লাভ করিবার লোভই সংঘর্ষের প্রস্থৃতি। বর্ত্তমান ব্যবস্থাই মান্তবের লুগ্ঠন-প্রবৃত্তিকে বাঁচাইয়া রাথিয়া সর্ব্যবিধ স্থাবিধা প্রদান করে; অবশ্য ইহা অনেক সং-প্রবৃত্তিকেও উৎসাহ দেয় সন্দেহ নাই, কিন্তু মান্তবের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলিকেই ইহা অধিকতর উৎসাহিত করে। এথানে সাফল্য বলিতে বুঝায় অপরকে ভূপাতিত করিয়া সেই পরাজিত ক্রীতদাদদের উপর আরোহণ করা। যদি সমাজ ঐ সকল প্রবৃত্তি ও উচ্চাশাকে উৎসাহ দান করে, যদি উহা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে আকর্ষণ করে তাহা হইলে গান্ধিজী

# স্ববিরোধিতা

কি মনে করেন বে এই পারিপার্থিক অবস্থায় তাঁহার আদর্শ নীতিপরায়ণ মহয় সন্থব ? গান্ধিজী সেবাবৃত্তিকে বিকশিত করিতে চাহেন, কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে তিনি উহাতে কৃতকার্য হইতে পারেন, কিন্তু যতদিন সমাজ এই ধনলোলুপ সমাজে জয়ী ব্যক্তিদের আদর্শরূপে তুলিয়া ধরিবে এবং যতদিন ব্যক্তিগত লাভই মান্থ্যের মৃথ্য প্রবৃত্তি থাকিবে, ততদিন অধিকাংশ মান্থ্য এই প্রেই চলিবে।

কিন্তু সমস্তা এখন আর নৈতিক বা নীতিশাস্ত্রঘটিত নহে। অছকার সমস্তা বাস্তব ও ঐকান্তিক, সমগ্র জগং ইহা লইয়া বিজ্ঞান্ত। মৃক্তির একটা উপায় বাহির করিতেই হইবে। একটা কিছু ঘটিবে এই আশায় আমরা অপেক্ষা করিতে পারি না। অথবা কেবলমাত্র নেতিবাচক ভাব লইয়া ধনতয়, সমাজতয়, কম্মানজন প্রভৃতির মন্দ দিকগুলির সমালোচনা করিয়া আমরা বাঁচিতে পারি না, কিন্তা এমন প্রত্যাশাও করা উচিত নহে যে প্রাচীন ও নৃতন সর্ক্ষবিধ ব্যবস্থাগুলির কেবলমাত্র ভালগুলিকে লইয়া একটা সন্তোষজনক আপোষ হইতে এক সর্ক্ষোৎক্রই পয়া আরিয়ত হইবে। আমাদিগকে রোগ নির্ণয় করিতে হইবে, আরোগোর উপায় নির্দ্ধান করিতে হইবে, অদুয়াত্রমার কিছু টিতে পারি, কিন্তা পারি, কিন্তু কাতীয় কি আন্তর্জ্ঞাতিক ক্ষেত্র আমরা স্থির হইয়া একই স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না। সম্ভবতঃ এ বিষয়ে বিচার করিবার কিছুই নাই, কেন না শ্চাদগমন করা আর সম্ভবণর নহে।

তথাপি গান্ধিন্ধীর অনেক কার্যাপদ্ধতি দেখিয়া কেহ কেই মনে করিতে পারেন যে তিনি একটা দীনাবদ্ধ স্বরম্পূর্ণ অবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চাহেন, তিনি কেবল জাতিকেই সরম্পূর্ণ দেখিতে চাহেন না, গ্রামকেও স্বরম্পূর্ণ করিতে চাহেন। আদিম মুগের মানব-সমাজে গ্রামগুলি স্বরম্পূর্ণ ছিল এবং অশন বদন ও অন্তান্ত প্রায়নীয় বস্তু গ্রামেই পাওয়া যাইত। এখানে প্রয়োজন বলিতে সর্ব্ধনিম্নস্তরের জীবনযাত্রা বুরিতে ইইবে। আমি মনে করি না যে গান্দিন্দী স্বায়ীভাবে এই লক্ষো কাজ করিতেছেন, কেন না, সে উদ্দেশ্ত দাগন অসম্ভব। বর্ত্তমানের বিশাল জনস্থ্য কতকগুলি দেশে প্রাচীন পদ্বায় জীবনগারণ করিতে সমর্থ ইইবে না এবং তাহার। অভাব ও ক্ষ্বার মধ্যে ফিরিয়া বাইতে চাহিবে না। আমি মনে করি, ভারতবর্ষের মত ক্ষপ্রিরান দেশে যেখানে জীবনযাত্রা-প্রণালী অতি নিম্নস্তরের, সেধানে কুটীর শিল্পের উন্নতি ইইলে জনসাধারণের অবস্থা সম্ভবতঃ উন্নত ইইতে পারে। কিন্তু অন্যান্ত দেশের মতই আমরা অবশিষ্ট জগতের সহিত নানা স্ব্রে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, সে বন্ধন ছিন্ন করা অসম্ভব। অতএব আমাদিগকৈ সমগ্র জগতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই চিন্তা করিতে ইইবে, সন্ধীণ স্বমম্পূর্ণতার প্রশ্ন উঠে না। ব্যক্তিগতভাবে আমি সকল দিক দিয়াই ইহা অবান্ধনীয় মনে করি।

## ज अर्जनान (मर्क

অতএব সকল দিক বিবেচনা করিয়া আমরা একমাত্র সম্ভবপর যে সিন্ধান্তে উপনীত হইতে পারি, তাহা হইল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ৷ প্রথমত: জাতীয় ভৌগোলিক সীমার মধ্যে এবং পরে সমগ্র জগতে ঐ ব্যবস্থা দ্বারা প্রাোহপান্ত্র নিবন্ধণ এবং সেই সম্পদ সাধারণের কল্যাণের জন্ম বন্টন করা। কি উপায়ে ইহা সম্ভব সে কথা স্বতম্ব, কিন্তু যাহারা বর্তমান ব্যবস্থার স্থযোগে লাভবান হইতেছে. তাহাদের আপত্তির জন্ম, একটা জাতি কিমা মন্ত্র্যাজাতির কলাগের পথ অবরুদ্ধ থাকিতে পারে না, ইহা স্পষ্ট। যদি রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি ইহার অন্তরায় হয়, তাহা হইলে উহা অপ্যারিত করিতে হইরে। এই বাঞ্চনীয় ও কার্য্যকরী আদর্শকে ছোট করিয়া ঐগুলির সহিত আপোষ করিলে তাহা বিধাদ্যাতকত। হইবে। এই পরিবর্ত্তন হয় ত অবশ্রস্তাবীরূপে আসিবে অথবা জগতের অবস্থাধীনে অতি জত সাধিত হইবে, কিন্তু সংখ্রিছ জনসাধারণের অধিকাংশের সম্মতি ও আমুগত্য ব্যতীত ইহা সম্ভবপর নহে। অতএব তাহাদিগকে এই মতে আনম্বন করিয়া তাহাদের চিত্ত জয় করিতে হইবে। ুম্ষ্টিমেয় ব্যক্তির ষড়যন্ত্রমূলক হিংসানীতি দারা ইহার কোন সহায়ত। ্হইবে না। বর্ত্তমান বাবস্থায় যাহারা লাভবান হইতেছে, তাহাদিগকেও এই মতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিতে হইবে, তবে তাহারা স্বিক্সংখ্যাত এই মত গ্রহণ করিবে কি না সন্দেহ।

গান্ধিজীর বিশেষ প্রিয় থাদি-আন্দোলন—চরকা ও তাঁত, পণ্যোৎপাদনের ব্যক্তিগত উন্নমের উগ্র প্রচেষ্টা; অতএব ইহা পুনরায় প্রাক-যন্ত্রগুণে ফিরিয়া যাওয়া। বর্তমানে কোন গুরুত্ব সমস্তা সমাধানের মধ্যে ইহার গুরুত্ব অধিক নহে এবং ইহার ফলে এমন এক প্রকার মনোবৃত্তির উদ্ভব হয়, যাহা সম্বত পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে বিল্লকর হইতে পারে। তথাপি আমি বিশ্বাস ক সাম্য্রিকভাবে ইহাতে অনেক উপকার হইয়াছে এবং যতদিন পর্যান্ত না বং পক্ষ হইতে কৃষি ও শিল্পসমস্তা সমাধানের জন্ত দেশব্যাপী কোন ব্যবস্থা খ .ত হয়, ততদিন ত ইহার কিছু উপযোগিতা থাকিবে। ভারতের বিপুল বেকার-সমস্তার কোন হিদাব নাই এবং পল্লী অঞ্চলে তদপেক্ষাও বেশী আংশিক বেকার-সমস্থা রহিয়াছে। রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে এই বেকার-সমস্থা দূর করিবার কোন চেষ্টা হয় নাই অথবা বেকারদিগকে সাহায্য করিবার কোন ব্যবস্থাও হয় নাই। আর্থিক দিক দিয়া থাদি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বেকারদিগকে কিছু সাহায্য করিয়াছে এবং ইহা সম্পূর্ণরূপে তাহাদের নিজের চেষ্টা হইতে স্বষ্ট বলিয়া ইহা তাহাদের সাত্মদমান ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করিয়াছে। ইহার ফল মামুষের মনের উপরই বেশী প্রত্যক। নগর ও পল্লীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টায় খাদি কিছু সাফল্যলাভ করিয়াছে। ইহা কৃষক ও নিম্ন-মধ্যশ্রেণীর শিক্ষিত সম্প্রদায়কে

## স্ববিরোধিতা

পরম্পরের সামিধ্যে আনিয়াছে। বন্ধ যে পরিধান করে এবং দেথে, উভয়ের মনেই ইহা একটা প্রভাব বিস্তার করে। মধ্যশ্রেণী সরল শুল্র থাদি পরিধান করিতে আরম্ভ করায়, বসন সহজ ও সরল হইয়াছে, স্থলক্ষচির আড়ম্বর কমিয়া সিয়াছে এবং জনসাধারণের সহিত ঐক্য স্থাপিত হইয়াছে। নিয়মধ্যশ্রেণীর লোকেরা আর ধনীদের বসনভ্যণ হাক্তকরভাবে নকল করিবার চেষ্টা করে না এবং সন্তা কাপড় চোপড়ের জন্ম লজ্জাবোধ করে না। তাহারা ইহার জন্ম কেবল মধ্যাদা বোধ করে না, বরং যাহারা রেশম-সাটিনের জাঁকজমক দেখায়, তাহাদের অপেক্ষা নিজেদের শ্রেষ্ঠ বোধ করে। এমন কি, দরিদ্রতম ব্যক্তিরাও ইহার জন্ম মর্যাদা ও আত্মসন্মান বোধ করে। খাদিপরিহিত বৃহৎ জনতার মধ্যে ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ ব্রা কঠিন এবং সহকর্মীস্থলভ অন্তরঙ্গতো সহজেই জাগ্রৎ হয়। থাদি কংগ্রেসকে জনসাধারণের চিত্ত স্পর্শ করিতে সহায়তা করিয়াছে নিঃসন্দেহ। ইহা জাতীয় স্বাধীনতার বিশিষ্ট পরিচ্ছদে পরিণত হইয়াছে।

খাদি দ্বারা মিল-মালিকদের কাপড়ের দাম বৃদ্ধি করিবার নিত্য-বিছ্মমান আকাজ্ঞা সংযত হইয়াছে। অতীতে ভারতীয় কলওয়ালারা বিদেশী প্রতিবাগিতা, বিশেষভাবে লাফাশায়ারের প্রতিযোগিতায় সংযত থাকিতেন। যথনই এই প্রতিযোগিতার অভাব হয়, যেমন বিগত মহাযুদ্ধের সময় হইয়াছিল, তথনই ভারতে কাপড়ের মূল্য অসম্ভব হারে চড়িয়া যায় এবং ভারতীয় কলগুলি প্রচুর টাকা উপাজন করে। স্বদেশী এবং বিদেশী বস্ত্র বর্জন আন্দোলনেও ভারতীয় নিলগুলি যথেষ্ট লাভবান হইয়াছে, কিন্তু থদরের আবির্ভাবে এক নৃত্ন অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, অত্য অবস্থায় কাপড়ের দাম যতটা চড়িতে পারিত, বর্ত্তমানে তাহা আর সম্ভব নহে। অবস্থা মিল-মালিকেরা (এবং জাগানও) জনসাধারণের খাদিপ্রীতির স্বযোগ লইয়া এক শ্রেণীর মোটা কাপড় তৈয়ারী করেন, যাহার সহিত থাদির পার্থক্য বরা কঠিন। পুনরায় যদি কোন সন্ধটকাল দেখা দেয়, যদি যুদ্ধ বাধিয়া বিদেশীবস্ত্র আমদানী না হয়, তাহা হইলে মিলের মালকেরা ১৯১৪ সালের মত আরে কেতাদিগকে শেষদ করিতে পারিবে না। খাদি-আন্দোলন তাহা প্রতিরোধ করিবে এবং থদর উৎপাদনের প্রতিষ্ঠানগুলি অল্প সময়ের মধ্যেই অধিকতর বস্ত্র উৎপাদনের ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

বর্ত্তমানে থাদি-আন্দোলনের এই সকল স্থবিধা থাকা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, ইহা সাময়িক মধ্যবর্তী ব্যবস্থামাত্র। পরে উন্নতত্তর অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেও ইহা একপ্রকার সহায়ক শিল্পরপে টিকিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ভবিশ্বতের মূল প্রচেষ্টা হইবে, ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন এবং শিল্পবাণিজ্যের বিস্তার। জোড়াতালি দিয়া, লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কমিশন বসাইয়া এবং উপরের দিকে তৃচ্ছু সংস্থাবের প্রামর্শ দিয়া কিছুমাত্র ভাল হইবে না। আমাদের

৫৬১

৩৬

# जिंदरानांन जिंदर

ভূমিদংক্রান্ত ব্যবস্থা আমাদের চক্র দমুপেই ভাকিয়া পড়িতেছে, ইহা উৎপাদন শহ্মবন্টন অথবা বৃহৎ আকারের বৈজ্ঞানিক ক্ষিব্যবস্থার অন্তর্মায় স্থন্ধ । বর্তনাঃ কালের উপযোগী করিয়া ইহার আম্ল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে, দক্ষবদ্ধ সমবাঃ প্রথার চায় প্রবর্ত্তন করিতে হইবে, তাহাতে উৎপন্ধ শস্ত্রের পরিমাণও বাড়িবে পরিশ্রমও কম হইবে। ক্ষমিকার্য্য সকলকে কর্ম দিতে পারে না এবং বড় বং কৃষিক্রের প্রতিষ্ঠা হইলে ( যেমন গান্ধিজী আশন্ধা করেন ) কৃষিকার্য্যে কর্মীঃ সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইবে। অভাভা সকলের মধ্যে একটা ক্ষ্ম অংশ কুটীর শিল্পে আত্মনিয়োগ করিবে, কিন্তু অবশিষ্ট বেশীর ভাগে লোককেই সমাজতান্তির ব্যবস্থায় চালিত বৃহৎ করেখানা কিষা জনকল্যাণমূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিবে হইবে।

কোন কোন অঞ্চলে খাদি যে লোকের অন্ধ্রুপান করিয়াছে, ইহা নিঃসন্দেহ কিন্তু ইহার এই সাকল্যের মধ্যে বিপদের আশক্ষাও রহিয়াছে। ইহার অর্থ এ যে ইহা ধ্বংসোনুথ ভূমিদংক্রান্ত ব্যবস্থাকে ঠেকা দিয়া রাখিতে চেষ্টা করিতে? এবং কিন্তংপরিমাণে উৎক্ষষ্টতর বাবস্থা প্রবর্তনের বিলম্ব ঘটাইতেছে। ফলে কোন বড রকম পরিবর্ত্তন হয় নাই, কিন্তু তাহার ঝোঁক রহিয়াছে। অগবা জমির মালিক ক্লুকেরা জমি হইতে উৎপন্ন ফ্লুলের যে অংশ পায়, তাহাতে বর্ত্তমানে তাহারা যে শোচনীয় অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাও আর বজা রাখিতে পারিতেছে না। তাহাকে তাহার দামান্ত উপার্জনের সহিত আরও কিং রোজগারের ব্যবস্থা করিতে হয় । অথবা সাধারণতঃ তাহারা ঘাহা করে তাহা অর্থাং ঋণ করিয়া থাজনা শোধ করিতে হয়। কাজেই অতিরিক্ত উপার্জনে স্থবিধা জমিদার ও গভর্ণমেন্ট ভোগ করেন; উহা হইতে তাঁহাদের প্রাপ্য আদা করিয়া লন, অন্তথা তাঁহারা উহা করিতে পারিতেন না। যদি অতিরিক্ত রোজগা বেশ মোটা রকম হয়, তাহা হইলে উহার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া থাজনারুছিত সম্ভাবনা রহিয়াছে। বর্ত্তমান ব্যবস্থায় কুষকের অতিবিক্ত শ্রমাজ্যিত অর্থ এব তাহার মিতব্যয়িতার ফলে পরিণামে জমিদারেরাই লাভবান হইয়। থাকেন আমার বতদুর মনে পড়ে, হেন্রি জর্জ তাঁহার "উন্নতি ও দারিন্তা" নামক গ্র এ বিষয় আলোচনা করিয়াছেন এবং এ বিষয়ে—বিশেষতঃ আয়র্লপ্তের—অনে দষ্টাস্ত দিয়াছেন।

গাদ্ধিজীর কুটীরশিল্প পুনকজ্জীবিত করিবার চেষ্টা, তাঁহার গাদি-কার্য্যের ব্যাপকতর ব্যবস্থা। ইহাতে আশু কিছু উপকার হইবে, ইহার কিল্লণ অল্পবিস্তর স্থায়ী কাজ; কিন্তু অধিকাংশই সাময়িক। ইহাতে বর্ত্তমান ত্রবস্থ মধ্যে ক্যকের কিছু স্থবিধা হইবে এবং কতকগুলি কাক্ষণিল্প ধ্বংসের হাত হইন রক্ষা পাইবে। কিন্তু যুবিধা হুইবে এবং কতকগুলি কাক্ষণিল্প ধ্বিশ্লোহের দিক চি

## স্ববিরোধিডা

ইহার কোন সাফল্যের আশা নাই। কুটীরশিল্প সম্পর্কে গান্ধিজী সম্প্রতি হবিজন পত্রিকায় লিখিয়াছেন,—"যেখানে কাজ বেশী অথচ লোক কম, সেখানে যত্ত্বের ব্যবস্থা ভাল, কিন্তু ভারতের মত যেখানে কাজ অপেকা লোকসংখ্যা বেশী, সেখানে উহা অনিষ্টকর ৷ .....পল্লীবাসী লক্ষ লক্ষ লোককে কিভাবে বিশ্রাম দেওয়া যায়, তাহা আমাদের সমস্তা নহে। আমাদের সমস্তা এই যে বৎসরে গড়পড়তা ছয় মাস অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে হয়, সেই সময়টা কিভাবে কাজে লাগান যায়।" যে সমস্ত দেশে বেকার-সমস্তা রহিয়াছে, সেই সকল দেশেই অল্পবিস্তর এই আপত্তি খাটে। কিন্তু করিবার মত কোন কাজ নাই, দোষ নিশ্চয়ই তাহা নহে; আসল দোষ হইল এই যে বর্ত্তমান লাভমূলক ব্যবস্থায়, মালিকেরা লোক খাটাইয়া লাভ করিতে পারিতেছে না। অথচ চারিদিকে কত কাজ করিবার রহিয়াছে—রাস্তা তৈয়ারী, জলদেকের ব্যবস্থা, আবাস-গৃহ নির্মাণ, স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা ও চিকিৎসার স্থবিধা বিধান, কলকাব্যানা, বিজ্ঞলী, সামাজিক উন্নতি ও সংস্কৃতি বিস্তাৱ,কার্য্য, শিক্ষাবিস্তার, জনসাধারণ যে সকল নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু পায় ন', তাহার উৎপাদন-वावन्ता । आभारमब नक नक नजनाबीब आजामी प्रकास वरमुब धविषा কঠোর পরিশ্রম করিবার কত কিছু আছে, তাহার ইয়তা নাই। কিন্তু লাভের লোভ হইতে নহে, সামাজিক উন্নতির প্রেরণা হইতেই ইহা সম্ভবপর, কিম্বা যদি লোককল্যাণকর কার্য্য করিবার সঙ্কল্প লইয়া সমাজ সভ্যবদ্ধ হইয়া উঠে। রুশীয় সোভিয়েট রাষ্ট্রের আর যে কোন ত্রুটিই থাকুক না কেন, সেখানে কেহ বেকার নাই। আমাদের দেশে লোকে কাজের অভাবে বসিয়া থাকে না, কাজের স্পবিধা তাহারা পায় না এবং তাহাদিগকে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। অন্নবন্দদিগকে শ্রমসাধ্য কর্মে নিয়োগ আইনদারা রোধ করিলে এবং একটা যুক্তিসঙ্গত নিদিষ্ট বয়স পর্যান্ত আবশ্যিক প্রাথনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে, মজবীর বাজারে লক্ষ লক্ষ ইচ্ছক শ্রমিক অনেকটা আসন পাইতে পারে।

চরকা ও তক্লির কার্যকরী শক্তি রৃদ্ধি করিবার ন্য গাদ্ধিজী চেষ্টা করিয়াছেন এবং কতক্টা সফলকামও হইয়াছেন। যন্ত্র ও কলকজার উৎকর্য সাধনের চেষ্টা এবং সে চেষ্টা যদি চলিতে থাকে, (কুটারশিল্পও বৈছ্যুতিক শক্তি-বলে চালান যায়) তাহা হইলে, আবার সেই লাভের ইচ্ছা দেখা দিবে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত পণা উৎপাদনের সমস্যা ও বেকার-সমস্যাও দেখা দিবে। কুটারশিল্পের মধ্যে আধুনিক শিল্পকৌশল প্রবর্তন না করিলে আমাদের প্রয়োজনীয় ও পছন্দ মত পণ্য উহা দারা প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা নাই। কলের সহিত উহা প্রতিগোগিতা করিতেও পারে না। আমাদের দেশে বৃহত্তর কল-কার্থানা ভূলির কাজ বন্ধ করা সম্ভব কি না এবং উচিত কি না ? গান্ধিজী পুন: পুন: বলিয়াছেন, কলকজা মাত্রেবই তিনি বিরোধী নহেন; তবে তিনি সম্ভবত: বিবেচনা করেন

যে বর্ত্তমান ভারতে উহার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমরা কি লোহ ও ইম্পাতের মত মূল শিল্পের কারধানাগুলি এবং অক্যান্ত ছোটধাট কারধানাগুলি বন্ধ করিয়া দিতে পারি ?

তাহা আমাদের সাধ্যাতীত সন্দেহ নাই। যদি আমাদের রেলওয়ে, সেতু, যানবাহনের স্থবিধা প্রভৃতির প্রয়োজন থাকে, তাহা হইলে হয় সেগুলি আমাদের নিজেদের প্রস্তুত করিতে হইবে, নয়, তাহার জন্ম অপরের উপর নির্ভর করিতে হইবে। যদি আমাদিগকে দেশরক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে মূল শিল্পগুলির প্রয়োজন ত হইবেই, তাহা ছাড়া কল-কার্থানার প্রভৃত উন্নতি করিতে হইবে। যে কোন মূল শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সহকারী ও পরিপুরক হিসাবে অক্তান্ত কার্থানার প্রয়োজন হইয়া পড়ে এবং পরিণামে আমাদিগকে নিজেদের কলকজা প্রস্তুতের কার্থানাও স্থাপন করিতে হইবে। যদি এই প্রকার মূল শিল্পের কার্থানা চলিতে থাকে, তাহা হইলে ছোট ছোট কার্থানাও বিস্তার লাভ করিবেই। কলকার্থানার বিস্তার বন্ধ হইতে পারে না: কেন না ইহার সহিত আমাদের আর্থিক ও সভ্যতার উন্নতি জড়িত এবং আমাদের স্বাধীনতাও উহার উপর নির্ভর করিতেছে। যতই বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠান বিস্তৃতিলাভ করিবে, ততই সামাত্র আকারের কুটারশিল্পের তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করা কঠিন হইয়া পড়িবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন আকারে উহা টিকিয়া থাকিতে পারে: কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাহা সম্ভবপর নহে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেও যে সকল দ্রব্য অধিক সংখ্যায় কলে প্রস্তুত করা সম্ভব নহে, কুটীরশিল্প সেই সকল বিশেষ কারুকার্যোর ভার লইবে।

কোন কোন কংগ্রেদ নেতা যন্ত্রশিল্পের নামে আতক্ষপ্ত হন এবং মনে করেন যে বর্ত্তমানে শিল্পবাণিজ্যে উন্নত দেশগুলিতে যে অশান্তি দেখা দিয়াছে তাহার কারণ কলকারথানায় ক্রত এবং পাইকারী ভাবে পণ্যোৎপাদন। প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে ইহা অত্যন্ত ভূল ধারণা। \* জনসাধারণ যে সকল বন্ত পায় না, শহা তাহাদের জন্ত প্রত্ন পরিমাণে উৎপন্ন করা কি মন্দ ? প্রত্ন পণ্য উৎপাদন করা অপেক্ষা তাহারা অভাবের মধ্যেই থাকুক, ইহাই কি কাম্য ? দোষ উৎপাদনপ্রণালীর মধ্যে নহে, বন্টন-ব্যবস্থার নির্ব্বোধ অসম্পূর্ণতাই উহার জন্ত দায়ী।

গ্রাম্য শিল্পের উৎসাহ-দাতাদের সম্মুখে আর এক বিদ্ন এই যে আমাদের ক্লষি পণ্য জগতের বাজারের উপর নির্ভরশীল। জগতের বাজারদরের উপর নির্ভর

<sup>\*</sup> সরদার বল্লভভাই পাটেল ১৯০৫-এর তার জাতুরারী আহম্মদাবাদে এক বক্তৃতার বলিরাছেন, "গ্রামা-শিল্পের উন্নতি সাধনই প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদ। পাশ্চাতাদেশে বিপুল ভাবে পণ্য উৎপাদনের ফলে যে বিপর্যন্ত অবস্থার উত্তব হইয়াছে, আমরা আমাদের দেশে তাহার পুনরাভিন্য ক্রিতে চাহি না।"

# স্ববিরোধিতা

করিয়া ক্লমকদিগকে অর্থকরী ক্লমিপণ্য বাধ্য হইয়া উৎপাদন করিতে হয়।
পণ্য-মূল্যের তারতম্য ঘটিলেও তাহাকে নগদ টাকায় নির্দিষ্ট থাজনা ও ট্যাক্স
জোগাইতে হয়। এই টাকা যে কোন প্রকারে হউক তাহাকে জোগাড় করিতে
হইবে অথবা অন্তভঃপক্ষে সে চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই কারণেই যে ফ্লমলে
সর্ব্বোচ্চ মূল্য পাওয়া যাইবে বলিয়া তাহার বিশ্বাস সে তাহাই বপন করে।
এমন কি, যে ফ্লমলে তাহার পারিবারিক থাজের সংস্থান হইবে, তাহা সে ইচ্ছা
থাকিলেও উৎপন্ন করিতে পারে না।

অধুনা ক্ষবংসরে থাতাশস্থা ও অন্তান্ত কৃষিপণ্যের মূল্য কমিয়া যাওয়ায় লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ কৃষ্ণ, বিশেষভাবে যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে, ইক্ষ্ণর আবাদে প্রায়ুত্ত ইইয়াছে। চিনির উপর সংরক্ষণ-শুল্ক স্থাপিত হওয়ায় অনেক চিনির কল ব্যাঙের ছাতার মত গজাইয়া উঠিয়াছে, কাজেই ইক্ষ্র চাহিদা আছে। কিন্তু শীত্রই উৎপন্ন ইক্ষ্ণ পরিমাণ চাহিদার অতিবিক্ত হইয়া পড়িল, কলের মালিকেরা নিষ্ঠ্ব ভাবে কৃষকদের শোষণ করিতে লাগিল, ইক্ষ্র মূল্য পড়িয়া গেল।

এই সকল বিষয় ও অক্যান্ত বছতর বিষয় বিবেচনা করিয়া আ্বার্মার মনে হইতেছে কোন সন্ধীর্ণ বাধাধরা পথে আমাদের ক্লমি শিল্পের সমস্যাপ্তলি সমাধানের সম্ভাবনা নাই এবং তাহা আকাজ্ঞারও নহে। ইহা আমাদের জাতীয় জীবনের প্রত্যেক অবস্থার উপর প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট করিবে। অর্থহীন ভার্কতার বুলি আওড়াইয়া আমরা পরিত্রাণ পাইব না, আমাদিগকে ঘটনাবলীর সন্ম্থীন হইতে হইবে এবং ঐপ্তলির সহিত নিজেদের সামঞ্জ্ঞ বিধান করিতে হইবে, যাহাতে আমরা ইতিহাদের নিয়ামক হইতে পারি, যেন উহার দ্বারা অসহায় ভাবে নিয়্মিত না হই।

স্ববিয়োনিতার মূর্ত্ত প্রতীক গান্ধিজীর \* কথা আবার আমার মনে পড়িল। 
তাঁহার এত তীক্ষর্দ্ধি, পদদলিত ও নিধ্যাতিতের অবস্থার উন্নতিকল্পে এত আগ্রহ, 
তিনি কেন এই ব্যবস্থা সমর্থন করেন, যাহা আমাদের চক্ষ্র সন্মুথেই ভাঙ্গিয়া 
পভিতেছে, যাহা বর্ত্তমানের ছার্য ও অপচয়ের স্রষ্টা? তিনি পথ যুঁজিতেছেন,

The state of the s

<sup>\*</sup> ১৯৩১-এ গোলটেবিল বৈঠকের একটি বকুতায় গান্ধিলী বলিয়াছেন, "মর্ব্বোপনির কংশ্রেস মূলতঃ লক্ষ কোটি মূক অন্ধানরিস্থি জনসাধারণের প্রতিনিধি, যাহার। বিটিশ-ভারত অথবা ভারতীয় ভারতের (দেশীয় রাজ্যের) সাত লক্ষ গ্রামে, ভারতের একপ্রান্ত ইইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়াইয়া আছে। প্রত্যেকটি বার্থ, যাহা কংগ্রেসের মতে রক্ষা করা উচিত, তাহার স্থান মূক জনসাধারণের বার্থের নিমে; আপনারা প্রায়ই যে বিভিন্ন বার্থের সংঘাত দেখিতে পান, তাহার মধ্যে যদি কোন প্রকৃত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা ইইলে কংগ্রেসের পক্ষ ইইতে আমি নিঃসন্দেহে বিলিহত পারি যে লক্ষ লক্ষ মূক জনসাধারণের বার্থের নিকট কংগ্রেস অভান্ত সমুদ্র বার্থ বিলিহে।"

#### জওহরলাল নেহক

সত্য কথা, কিন্তু অতীতে ফিরিয়া যাইবার পথ কি চিরদিনের মত অবক্ষর নহে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি অগ্রগতির অন্তরায়ন্ত্রপ দণ্ডায়মান প্রাচীন ব্যবস্থা প্রত্যেকটির নিদর্শনের কল্যাণ কামনা করিতেছেন—সামস্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র, বৃহঃ জমিদারী ও তালুকদারী এবং বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক প্রথা। একজন ব্যক্তির হবে অবাধ ক্ষমতা ও এশ্বর্যা দিয়া প্রত্যাশা করিতে হইবে যে, সে উহা কেবলমার জনসাধারণের কল্যাণেই নিয়োগ করিবে, এইরূপ অছি বা অভিভাবক-প্রথাই উপর বিশ্বাস করা কি যুক্তিসঙ্গত ? আমাদের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা ও এই নিযুঁথ যে তাঁহাদিগকে এই ভাবে বিশ্বাস করা যাইতে পারে প্রত্যান বি প্রেটো-কল্লিত দার্শনিক রাজারাও এইরূপ ভার মর্য্যাদার সহিত্য বহন করিবে পারেন নাই। একজন দ্যালু অতিমানবের অধীনে থাকাই কি লোকের পঙ্গে কল্যাণকর ? কিন্তু অতি-মানবও নাই, দার্শনিক রাজাও নাই, সকলেই তুর্ব্বল মানব, সকলেই নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বা স্থ ধারণাম্ব্যায়ী কর্যাই সর্ব্বসাধারণের কল্যাণ, ইহা চিন্তা না করিয়া পারে না। জন্ম, পদমর্য্যাদা ও অর্থ নৈতিক শক্তির গতাস্থগতিকতাকে চির্ত্বায়ী করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং তাহার কল অনেক দিক দিয়াই শোচনীয় হইরাছে।

আমি পুনরায় বলিতেছি, কি উপায়ে পরিবর্জন সম্ভব, পথের বাধাগুলি কিসে অপসারিত হইতে পারে, বলপ্রয়োগে বাধ্য করা, না, হদয়ের পর্বির্জন, হিংসা অহিংসা, এই সকল প্রশ্ন বর্তমান মৃহুর্তে আমি বিচারে প্রবৃত্ত হই নাই। এ বিষয়ে আমি পরে আলোচনা করিব। কিন্তু পরিবর্জনের প্রয়োজন স্বীষ্ট্র করিতে হইবে এবং উহা স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক। যদি নেতা ও চিংশালি গ্রাক্তিরা ইহাকে স্পষ্টভাবে না দেখেন এবং ব্যক্ত না করেন, তাহা হইলে তাঁহার পরকে সমতে আনয়ন করিবার প্রত্যাশা কিরপে করিবেন অথবা অত্যাবশ্যক মতবাদ কি ভাবে জনসাধারণের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন ? অবশ্য ঘটনাই সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান শিক্ষক, কিন্তু ঘটনার ও কার্যাকারণ সম্যকরূপে অন্থাবন ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হইবে, যাহার ফলে কর্মধারা সম্যক্ত পথে নিমন্তিত করা সম্ভব হইবে।

আমার কথাবার্তায় ধৈর্য হারাইয়া আমার অনেক বন্ধু ও সহকর্মী প্রশ্ন করিয়াছেন, তৃমি কি দয়ালু নৃপতি, দাতা জমিদার এবং উদারহদয় বিনয়ী ধনী দেথ নাই ? নিশ্চয়ই দেখিয়াছি। যে শ্রেণীর মধ্যে আমার জয়, তাঁহারা ঐ সকল বড় জমিদার ও ধনীদের সহিত মেলামেশা করিয়া থাকেন। আমি নিজেই একজন থাটি বুর্জ্জোয়া, বুর্জ্জোয়া পারিপার্শিক অবস্থার মধ্যে লালিত পালিত হইয়াছি এবং উহা হইতেই আমার প্রথম জীবনের সংস্কারগুলি গঠিত হইয়াছে। কয়্যনিষ্টগণ যে আমাকে 'পেটি বুর্জ্জায়া' বলেন তাহা স্ক্রাংশে স্তা। স্ভবতঃ

# ম্ববিরোধিতা

এখন তাঁহার। আমাকে 'অমুতপ্ত বুর্জ্জোয়া' বলিয়া অভিহিত করিতে পারেন। कि ख आिम याशहे हहे, এशान जाश विकाध विषयत विश् ज । **এक जन वाकि**त মাপকাঠিতে জাতীয়, আন্তর্জাতিক, অর্থ নৈতিক বা সামাজিক সমস্তাগুলি বিবেচনা করা অথৌক্তিক। যে সকল বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেন, তাঁহারা বারম্বার একথা শুনাইতে ভূলেন না যে আমাদের কলহ পাপকে লইয়া, পাপীকে লইয়া নহে। আমি অতদুরও অগ্রসর হইতে চাহি না। আমি বলি, আমার কলহ একটা বিশেষ ব্যবস্থার দহিত, কোন ব্যক্তির দহিত নহে। অবশ্য এই ব্যবস্থা ব্যক্তি বা গোষ্টিকে আশ্রয় করিয়াই রূপ গ্রহণ করিয়াছে এবং এই সকল ব্যক্তি বা গোষ্ঠিকে হয় স্বমতে আনিতে হইবে, নয়, ইহাদের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে। যদি কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন ফুরাইয়া গিয়া তাহা ভারম্বরূপ হইয়া উঠে, তাহা হইলে উহা বৰ্জন করিতে হইবে এবং যে সকল শ্রেণী বা গোষ্ঠী ঐ ব্যবস্থার সহিত জড়িত, তাহাদের পরিবর্ত্তন সাধন করিতে হইবে। যথাসম্ভব কম ক্লেশ ও হঃথ দারাই পরিবর্ত্তন হওয়া উচিত, কিন্তু হুর্ভাগ্যক্রমে হুঃথ ও বিশৃন্থলা অনিবার্যা। কোন ক্ষন্ত অন্তায়ের ভয়ে আমরা বুহত্তর অন্তায়কে দহ করিতে পারি না; কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অ্যায়ের প্রতিকার অবশ্য আমাদের আয়তের वाहित्वरे थाकिया गारेत ।

রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক মাহুষের সষ্ট প্রত্যেক প্রকার সজেবর পশ্চাতে একটা তর বহিয়াছে। যথন সজেবর পরিবর্ত্তন হয় তথন উত্তর সহিত সামঞ্জন্ত রক্ষা করিবার জন্ত এবং উহাকে স্থপরিচালিত করিবাল জন্ত দার্শনিক তরের ভিত্তিরও পরিবর্ত্তন আবশ্যক। কিন্তু ঘটনার সহিত তাল সমান তালে চলিতে পারে না, ইহার ফলেই অশাস্তি দেখা দেয়। উনবিংশ াদীতে গণতন্ত্র ও ধনতন্ত্র পাশাপাশি বন্ধিত হইয়াছে, কিন্তু একের সহিত্য অপরের প্রকৃতিগত ঐক্য নাই! উভয়ের মধ্যে দলগত বিরোধ রহিয়াছে, কেন না গণতন্ত্র অধিকাংশের হাতে ক্ষমতা দিতে চাহে, আর ধনতন্ত্র প্রকৃত ক্ষমতা মৃষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে রাখিতে চাহে। অসামঞ্জন্ত সত্তেও এই তুইটি কোন প্রকারের কাজ চালাইতেছে, কেন না রাজনৈতিক পার্লামেন্টি গণতন্ত্র একপ্রকার সীমাবন্ধ গণতন্ত্র মাত্র, একচেটিয়া অধিকারের বিস্তার এবং ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করিবার চেষ্টার উপর ইহা হন্তক্ষেপ করে না।

কিন্তু তংসত্ত্বেও গণতম্বের ভাব প্রসাবলাভ করার ফলে বিচ্ছেদ অনিবার্য্য ও আসন। পার্লামেটি গণতম্বের আজকাল কেহই প্রশংসা করে না এবং উহার প্রতিক্রিয়ার ফলে নানাবিধ মতবাদে আকাশ বাতাস ধ্বনিত। এই কারণেই ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট অধিকত্তর প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছেন এবং ঐ ধ্যাধ্বিয়া আমাদিগকে রাজনৈতিক স্বাধীনতার একটা বাহ্য কাঠামে। দিতেও

## ज ওহরলাল নেহর

অনিজ্পুক। আশ্চর্যা এই, দেখাদেখি ভারতীয় রাজারাও তাঁহাদের অবাধ বৈবাচার এ যুক্তি ছারাই সমর্থন করেন এবং দস্তভরে ঘোষণা করেন যে, জগতের আর কোথাও না থাকিলেও, তাঁহাদের রাজ্যে মধাযুগীয় বাবস্থাই বলবং বাধিবেন। \*

অধিকদ্র অগ্রদর হইয়াছে বলিয়া পার্লামেণ্টি গণতম্ব বার্থ হয় নাই বনেও অগ্রদর না হওয়াতেই ইহা বার্থ ইইয়াছে। ইহাতে অর্থ নৈতিক হতার নাই বলিয়া ইহা দম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক নহে এবং ইহার ধীর মন্থর জটিল বাতা এই জ্রুত পরিবর্ত্তনের যুগের পক্ষে অহুপ্যোগী।

সম্ভবতঃ বর্তমানে দেশীয় রাজ্যগুলি জগতে বৈশাদনের প্রাক্ত দুঠান্ত। দুঠান্ত। জবশু এইগুলি সর্বনাই ব্রিটিশ কর্ত্ত্বের অধীন, কিন্তু ব্রিটিশ গভানান্ত, ব্রিটিশ থার্থব্রকা অথবা উহার প্রদার সাধন ছাড়া দেশীয় রাজ্যগুলিতে বড় এতা কর্ত্তেকপ করেন না, অতীত কালের এই সকল সামস্ভতান্ত্রিক রাষ্ট্র চারিদিকে দেশিক শাসন দ্বারা বেষ্টিত হইয়াও, প্রায় অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় কি ভাবে বিংশ শাসন মধ্যভাগেও বিরাজিত রহিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিশ্বিত হইতে হয়়। থানে বাতাস ভারাক্রান্ত ও কর্ত্বাদ, জল মন্থর গতিতে বহে, পরিবর্ত্তন ও গতিতে অভ্যন্ত নবাগত কেহ দেখানে আসিলে উহার মধ্যে সন্তবতঃ ক্লান্ত হইয়া উঠে, অবসাদ বোধ করে এবং এক মোহতন্ত্রা তাহাকে আচ্ছর করিয়া ফেলে। এখানে কিছুই বাস্তব বলিয়া মনে হয় না, সময় থেন চিত্রাপিতবৎ স্থির এবং একই

৯০০-এর ২২শে জাতুয়ারী দিলীতে নরেন্দ্র-মণ্ডলে চ্যান্দেলর পাতিয়ালার মহারাজা, বক্তাপ্রদক্ষে, যাহারা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষপাতী এবং আশা করেন এমন অবস্থার স্থাষ্ট হইবে যাহার ফলে দেশীয় নুপ্তিরাও উহোদের রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী স্থাপন করিতে বাধা হইবেন সেই সকল ভারতীয় রাজনৈতিকের অভিনত উল্লেখ করেন। প্রদক্ষতঃ িনি বলেন, "ভারতীয় নুপতিরা তাঁহাদের প্রজাবুনের পক্ষে যাহা সর্বোৎকৃষ্ট, তাহা করিতে স প্রস্তুত এবং সময়োপযোগী বাবস্থ। অবলম্বন করিতে তাঁহারা সর্বন্ধ আগ্রহায়িত। কিন্তু ম্পষ্ট করিয়া বলিব যদি ব্রিটিশ ভারত প্রত্যাশা করে যে আমাদের সম্বাক্ষমণ ব্যবস্থার মধ্যে তাহারা নিশিত ও পরিতাক্ত কোন প্রকার রাজনৈতিক মতবাদ ঢুকাইয়া দিতে পারিবে, তবে দে প্রত্যাশা আকাশকুর্ম খাত্র (৬০ অধ্যায়ে মহীশুরের দেওয়ানের বক্ত खढेवा।) वे पिनरे नदबस्यश्रदल ब्रुक्त ठाश्रमदक विकानीदबब महाबाक बदलन, "छात्रजीय प्रभीर রাজ্যের শাসকগণ আমরা, ভাগাবলে রাজোধর হই নাই। আমি আপনাদের নিকট সর্বভাবে বলিব, আমরা বহু শতাব্দীর বংশানুক্রমিক গুণে, শাসনক্ষমতা উত্তরাধিকারপুত্রে প্রাপ্ত হইয়াটি এবং আমি বিখাস করি আমাদের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও কিছু আছে, ভয়ে আমরা বিশ্বিপ্ত ন হইয়া পড়ি অপবা দহনা কোন নিদ্ধান্ত না করিয়া বৃদ্ধি, দেদিকে আমাদের যথাসাধা সাবধানত অবলম্বন করিতে হইবে ৷ .....আমি বিনয়সহকারে বলিব, কাহারও ছারা নিজেদের বিনষ্ট হইত দিবার অভিথায় নুপতিবুলের নাই এবং তুর্ভাগাক্রমে যদি দেই সময় মানে, যথন ব্রিটিশ-মুকুট আ আমাদের সন্ধির সর্বান্থ্যায়ী, প্রয়োজনমত আশ্রয় দিয়া রক্ষা করিতে পারিবেন না, তথন রাজস্তকু শেষ পর্যান্ত যুৱ করিয়াই মরিবেন।"

## স্ববিরোধিতা

অপরিবর্ত্তিত দৃশ্য চোথে পড়ে। প্রায় অজ্ঞাতসারে তাহার মন অতীতে ভাগিয়া বার। শৈশবের স্বপ্ন মনে পড়ে, মনে পড়ে মণিমর উন্ধারধারী অস্ত্র ও বর্মে স্থাজ্জিত বার, স্থান্ধরী নির্ভীক রাজক্যার কথা, উচ্চগদৃজমন্তিত রহস্তমর প্রাসাদ এবং বীরত্বাথা! মনে পড়ে আত্মর্ম্যাদা ও আত্মাতিমানের অসম্ভব ধারণা এবং অতুলনীয় সাহস এবং মৃত্যুর প্রতি জ্রাক্ষেপহীন অবজ্ঞা। বিশেষভাবে সে বদি অলৌকিক বীরত্বের এবং নিক্ষল ও অসম্ভব কাহিনীপূর্ণ রহস্তের লীলাভূমি রাজপুতানায় বায়।

কিন্তু অবিলয়েই স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়, নির্যাতনের অন্নৃত্ত ফিরিয়া আদে; ইহার আবহাওয়া অবক্লম, স্থাসরোধ হইবার উপক্রম হয় এবং নিম্নে জলশ্রোত নিস্তর্ম অথবা মন্দগতি হইলেও, তাহার মধ্যে বন্ধজনের পিইলতা। প্রত্যেকে নিজের চারিদিকে গভীর সন্ধীর্ণতা অন্থভব করে, দেহ ও মন যেন শৃঙ্খলিত। নূপতির ঐশব্যের আড়ম্বরপূর্ণ প্রাসাদের ঔজ্জন্যের পার্থেই লোকে দেখে জনসাধারণ কি অপরিসীম দারিদ্র্য ও অধংপতনের মধ্যে বাস করিতেছে। রাজ্যের সমন্ত ঐশব্য নূপতির ব্যক্তিগত ভোগবিলাদের জন্ম সেই প্রাসাদে আসিয়া জমা হইতেছে; ডাহার কতটুকু অংশ জনহিতকর কার্য্যের জন্ম লোকে ফিরিয়া পায় । আমাদের নূপতিদিগকে স্বষ্টি করা এবং ভরণপোষণ করা অতি ভয়াবহ রূপে ব্যয়বহুল। তাঁহাদের জন্ম এত অধিক ব্যয়ভ্যণের বিনিময়ে তাঁহারা কি দিয়া থাকেন ?

এই সকল দেশীয় রাজ্য এক রহস্ত-যবনিকায় আর্ত। সংবাদপত্র এথানে প্রশ্নম পার না, বড় জাের সাহিত্য বিষয়ক অথবা আধা-সরকারী সাপ্তাহিক পত্র চলিতে পারে। বাহিরের সংবাদপত্র প্রায়ই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ত্রিবাঙ্কুর, কোচীন প্রভৃতি দান্দিণাত্যের কয়েকটি দেশীয় রাজ্য ছাড়া (এখানে ব্রিটিশভারত অপেকাণ্ড শিক্ষিতের হার অধিক) অন্তান্ত রাষ্ট্রে শিক্ষিতের সংখ্যা অতিনাভার অল্ল। দেশীয় রাজ্যের সর্বপ্রধান সংবাদ হইত বড়লাটের আগমন এবং তত্পলক্ষ্যে শেভাবাত্রা, সাজ-সজ্জার আড়ম্বর, দরবারের জাকজমক এবং পরম্পরের প্রশংসামূলক বক্তৃতা অথবা বিবাহোংস্বের অনাবশ্রক ব্যয়বাহল্য, অথবা রাজার জন্মদিনের উৎসব, কিংবা প্রজা-বিজ্যেহ। বাজাদিগকে সমালোচনা হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ আইন আছে, এমন কি ব্রিটিশ ভারতেও তাহা বিশ্বমান, রাজ্যের অভান্তরে অবশ্ব অতি মৃত্ সমালোচনাও কঠোরহন্তে দমন করা হইয়া থাকে। সাধারণ জনসভার কথা সেখানে লোকের অজ্ঞাত, এমন কি সামাজিক সম্মেলনত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।\* বাহিরের প্রধান জননামকদিগকে

১৯৩৪-এর ৩রা অক্টোবরের সংবাদপত্তে প্রকাশিত হায়দাবাদের একটি সংবাদে প্রকাশ, "স্থানীয় বিবেকবদ্ধিনী নাটামঞে মহারা গান্ধীর জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটি সাধারণ সভা হওয়ার

প্রায়ই রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। ১৯২২ সালে মি: সি. আর. দাশ গুরুতর পীড়ার পর কাশ্মীরে বায়পরিবর্ত্তনে যাইবার সিদ্ধান্ত করেন। তাঁহার কোন রাজনৈতিক অভিপ্রায় ছিল না। তিনি কাশ্মীরের সীমান্তে উপস্থিত হইলে তাঁহার গতিরোধ করা হয়। এমন কি মি: এম. এ জিল্লাও হায়লাবাদে প্রবেশাধিক'র হইতে বঞ্চিত; প্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর বাড়ী হায়লাবাদ সহরে হইলেও, দীর্ঘকাল তাঁহাকে সেধানে প্রবেশের অনুমতি দেওলা হয় নাই।

দেশীয় রাজ্যগুলির এই অবস্থায় কংগ্রেসের কর্ত্তব্য ছিল, তত্ততা প্রজাবন্দের মৌলিক সাধারণ অধিকার লাভের চেষ্টা করা এবং উহা অপহরণ করার সমালোচনা করা। কিন্তু দেশীয় রাজা সম্পর্কে গান্ধিছী এক অভিনব নীতি কংগ্রেসে প্রবর্তন করিলেন—"দেশীয় রাজাগুলির আভান্তরীণ শাসন ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করা।" দেশীয় রাজ্যে অত্যন্ত বেদনান্তনক ঘটনা-সত্তেও, এমন কি কংগ্রেসের উপর অহেতৃক আক্রমণ সত্ত্বেও, তিনি এই চুপচাপ থাকিবার নীতি আঁকড়াইয়া থাকিলেন। বুঝা গেল কংগ্রেসের সমালোচনায় দেশীয় নুপতি ও শাসকর্প ক্রুদ্ধ হইতে পারেন এবং তাহাতে তাঁহাদিগকে স্বপঙ্গে আনয়ন অধিকতর কঠিন হইবে এই আশস্কা ছিল। দেশীয় রাজ্যের প্রজা-সমিতির সভাপতি মিঃ এন. সি. কেলকারের নিকট ১৯৩৪-এর জুলাই মাসে গান্ধিজী যে পত্র লেথেন তাহাতে তিনি তাঁহার পূর্ব্বমত সমর্থন করিয়া বলেন, হস্তক্ষেপ না করার নীতি অভ্রান্ত ও যুক্তিযুক্ত এবং দেশীয় রাজ্যগুলির আইনতঃ ও নিয়মতন্ত্রগত ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা অতিশয় চমকপ্রদ। তিনি লিথিয়াছেন, "দেশীয় রাজাগুলির ব্রিটিশ আইনের অধীনে স্বতম্ব স্বাধীন সভা বহিয়াছে। ভারতের যে অংশ ব্রিটিশ বলিয়া কথিত হয় সেই অংশের যেমন সিংহল বা আফগানিস্থানের উপর কোন ক্ষমতা নাই, তেমনি দেশীয় রাজ্যের শাসননীতি নির্ণয়ের কোন অধিকার নাই।" নরমপন্থী দেশীয় রাজ্যের প্রজা সম্মেলন এবং লিবারেলগণ যে গান্ধিগীর এই উক্তি ও পরামর্শে ব্যথিত হইবেন. ইহাতে আর আশ্র্যা কি ?

কিন্তু দেশীয় রাজ্যের শাসকগণ এই মতবাদে সম্ভুষ্ট হইলেন এবং ইহার সম্পূর্ণ

কথা ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। হায়ম্বাবাদের হরিজন দেবক সজ্য এই সভার উল্ডোক্তা ছিলেন। সজ্যের সম্পাদক সংবাদপত্রে এক পত্র লিখিল। জানাইলাছেন যে, সভারস্তের নির্দিষ্ট সময়ের চিবিশ ঘটা পূর্বেক কর্তৃপক্ষ জানান যে নিম্নলিখিত সর্তে সভা করার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে যে, ছই হাজার টাকা নগদ জামীন স্বরূপ দিতে হইবে এবং লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে যে সভায় কোন রাজনৈতিক বকুতা হইবে না, সরকারী কর্ম্মচারীদের, কোন সরকারী কাজের সমালোচনা হইতে পারিবে না। সভার উদ্যোক্তাদের পক্ষে নির্দিষ্টিত সময়ের মধ্যে কর্তৃপক্ষের সহিত্ব ব্রাণড়া করা অসম্ভব বলিলা সভা বন্ধ করিতে হইয়ছে।"

## স্ববিরোধিডা

স্থাগে গ্রহণ করিলেন। এক মাদের মধ্যেই ত্রিবান্ধুর দরবার তাঁহাদের এলাকার মধ্যে কংগ্রেসকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং উহার সভাসমিতি ও সদক্ষসংগ্রহ বন্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহারা ঘোষণা করিলেন, "দায়িছজানসম্পদ্ধ নেতারাই এইরপ করিবার উপদেশ দিয়াছেন"—ইহা যে গান্ধিজীর বির্তির প্রতি ইন্ধিত মাত্র, তাহা ব্রিতে বিলম্ব হয় না। ইহা উল্লেখযোগ্য যে ব্রিটিশ ভারতে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ-নীতি বজ্জিত হওয়ার পর (দেশীয় রাজ্যগুলিতে আইন আমাক্র আনদোলন হয় নাই) এবং ভারত সরকার কর্তৃক কংগ্রেস পুনরায় বৈধ প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃত হওয়ার পর এই নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল। ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে সে সময় স্থার সি. পি. রামস্বামী আয়ার ত্রিবান্ধুর দরবারের প্রধান রাজনৈতিক উপদেষ্টা ছিলেন (এখনও আছেন)। ইনি পূর্বের কংগ্রেস ও হোমকল লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, পরে লিবারেল বা মডারেট হন এবং ভারত-গভর্গমেন্ট ও মান্তাজ গভর্গমেন্টের অধীনে উচ্চপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

গান্ধিজীর পরামর্শাস্থ্যায়ী কংগ্রেসের নীতি অন্থসারে, সাধারণ অবস্থাতেও 
ত্রিবাঙ্কুর দরবারের কংগ্রেসের প্রতি এই অহেতুক আক্রমণের বিক্রঁদ্ধে একটি 
কথাও বলা হইল না। \* কোন কোন লিবারেল পর্যন্ত ইহার তীব্র প্রতিবাদ 
করিলেন। ইহা সত্য যে দেশীয়রাজ্য সম্পর্কে গান্ধিজীর নীতি লিবারেলদের 
অপেক্ষাও সংবত ও নরমপন্থী। সম্ভবতঃ প্রধান প্রধান জননায়কদের মধ্যে 
একমাত্র পণ্ডিত মদনমোহন মালবাই ( তাঁহার সহিত বহু দেশীয় নূপতির ঘনিষ্ঠ 
অন্তরন্থতা আছে) অন্থরূপ সংবত এবং যাহাতে দেশীয় নূপতিদের মনে কোনরূপ 
অস্বস্থোষের উদয় না হয়, সেজন্ত তিনি সত্তই যত্রবান থাকেন।

দেশীয় নৃপতিবন্দ সম্পর্কে গান্ধিজী সর্ব্বদাই এরপ সাবধান ছিলেন না। ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, বারাণসীতে হিন্দু বিশ্ববিভালয়ের প্রথম উন্নোধনের স্মরণীয় দিবসে এক দেশীয় নূপতির সভাপতিত্বে আছ্ত সভার তিনি এক বক্তৃতা করেন; ঐ সভায় আরও বহুতব নূপতি উপস্থিত ছিলেন। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সভ দেশে আসিয়াছেন, ভারতের রাষ্ট্রফেত্রে নেতৃত্বের দায়িত্ব তথনও তাঁহার স্কন্দে পতিত হয় নাই। তিনি মহাপুরুষোচিত আবেগময়ী জ্ঞানস্থ ভাষায় তাঁহাদিগকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন যে তাঁহাদের আত্মসংশোধন করিতে হইবে এবং রুথা আতৃত্বর ও বিলাস বর্জ্ঞন করিতে হইবে। তিনি বলিলেন,

A PLANTING WINE

<sup>\*</sup> ১৯৩৫ সালের ৬ই জামুমারী বরোদায় এক বক্তা প্রসক্ষে সরদার বলভভাই পাটেল নিরপেক্ষতার নীতির উপর জোর দিয়াবলেন,—"ভারতীয় রাজাগুলির কর্মাদিগকে দেশীয় রাজ্যের নিরম্কামুন মানিয়াই কাজ করিতে হইবে এবং শাসনপ্রণালীর সমালোচনার পরিবর্তে যাহাতে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সন্তাব থাকে সেই চেষ্টাই করা উচিত।"

"হে নৃপতিবৃন্দ আপনারা এখনই যান এবং আপনাদের মণিমাণিক্য বিক্রম্ব করিয়া
ফেলুন।"—তাঁহারা মণিমাণিক্য অবশুই বিক্রম্ম করেন নাই, কিন্তু তখনই
সভাত্যাগ করিমাছিলেন। ভয় চকিত নৃপতিরা একে একে উঠিয়া যাইতে
লাগিলেন, এমন কি, সভাপতি পর্যান্ত বক্তাকে একক ফেলিয়া স্বদলের অহুসরণ
করিলেন। ঐ সভায় মিসেস্ এনি বেশাস্ত উপস্থিত ছিলেন, তিনিও বিরক্ত
হইয়া সভাস্থল পরিত্যাগ করিলেন।

মিং এন সি কেলকারের নিকট লিখিত পত্রে গান্ধিজী আরও বলিয়াছিলেন,
— "আমার মতে দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের আত্মনিরম্বণমূলক স্বাতস্ত্র্য পাওয়া
উচিত এবং দেশীয় রাজারা নিজেদের কার্যতং স্ব স্থ প্রজার্দের অছিস্বরূপ মনে
করিবেন। … এই অছিগিরির আদর্শের মধ্যে যদি কিছু বস্তু থাকে তাহা
হইলে ব্রিটিশ-গভর্ণমেন্ট যথন নিজেদের ভারত-গভর্ণমেন্টের অছি বলিয়া দাবী
করেন, তথন আমরা আপত্তি করিব কেন ? ভারতে তাঁহারা বিদেশী, ইহা
ছাড়া আমি আর কোন আপত্তির কারণ দেখি না। গাত্রচর্শের বর্ণ, জাতিগত
এবং সংস্কৃতিগত অহুরূপ ভেদ ভারতের বিভিন্নশ্রেণীর মধ্যে বিভ্যমান বহিয়াছে।

গত কর্ষৈক বংসরধরিয়া ভারতীয় রাজ্যগুলিতে অতি জ্বত ব্রিটিশ শাসনক্রা চুকাইয়া দেওয়া হইতেছে; অবিকাংশ ক্ষেত্রেই অনিজ্যুক ও অসহায় নূপতিদিগকে উহা গ্রহণ করিতে বাধা করা হইতেছে। ভারত-গভর্গনেন্ট উপর হইতে চিরদিনই দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়য়ণ করিয়া আদিতেছেন, এখন কতকগুলি প্রধান রাজ্যের অভান্তরেও উহার অতিব্লিক কর্ত্তাধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। দেই কারণে এই সকল রাজ্যের পক্ষ হইতে যে সকল কথা বলা হয়, তাহা ভারত-গভর্গনেন্টেরই ক্লণাম্বরিত বাণী এবং উহাতে সাময়তাম্বিক ব্যবস্থার পূর্ণ স্থ্যোগ গ্রহণেরও অপ্রত্রুল নাই।

দেশীয় বাজ্যে বা অগ্ত একই কার্যধারা অবলম্বন করা সন্তবপর নহে। ইহণ আমি বৃঝিতে পারি। এমন কি, বিটিশ ভারতীয় প্রদেশগুলিতেও ক্বিকর্মণ, শিল্পবাণিজ্য, সাম্প্রনায়িক ও শাসন সম্পর্কিত প্রচ্ব পার্থক্য বিভ্যমান, বাহার কলে একই প্রকার কার্য্য-প্রণালী অবলম্বন স্থবিধাজনক নহে। কিন্তু যদিও কার্য্য-প্রণালী নিশ্চয়ই পারিপার্থিক অবস্থার উপর নির্ভ্র করিবে, তথাপি আমাদের সাধারণ নীতি স্থানভেদে বিভিন্ন প্রকার হওয়া উচিত নহে। একস্থানে বাহা মন্দ, অগ্রন্থও তাহা নিশ্চয়ই মন্দ। অগ্রথা আমাদের উপর এই অভিযোগ আসিবে এবং তাহা করাও হইয়া থাকে যে, আমাদের কোন স্থনির্দিষ্ট নীতি অথবা আদর্শ নাই এবং আমরা কেবল নিজেদের ক্ষাতার্দ্ধির ফিকির খুঁজিয়া থাকি।

ধর্মসম্প্রদায় বা অক্যান্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জন্ত পৃথক নির্বাচন-প্রথার বিক্লমে অনেক স্মালোচনা সঙ্গতভাবেই করা হইয়া থাকে। উহা গণতন্ত্রের

## স্ববিরোধিডা

সহিত সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জ্ জানীন একথাও বলা হয়। অবশ্য কি গণতন্ত্র, কি যাহাকে দায়িত্বপূর্ণ শাসন-পদ্ধতি বলা হয়, তাহা কিছুতেই সম্ভব নয়, যদি নির্বাচক-মণ্ডলীকে বিভিন্ন ধর্মের গণ্ডী দিয়া পৃথক করিয়া রাখা হয়। কিন্তু পণ্ডিত মদনমোহন মালবা ও হিন্দুমহাসভার অন্যান্ত নেতারা উহার অতিমাত্রায় উগ্র ও অবিশ্রান্ত সমালোচক হইয়াও, দেশীয় রাজ্যের ব্যবস্থাগুলিতে মৌন-সম্মতি প্রদান করেন এবং দৃশ্রতঃ তাঁহারা দেশীয় রাজ্যের স্বৈরশাসনের সহিত অবশিষ্ট ভারতের গণতন্ত্রের (ইহাই বলা হইয়া থাকে) যুক্তরাষ্ট্রিক ঐক্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত; ইহা অপেক্ষা সামঞ্জশ্রহীন ও অযৌক্তিক ঐক্য কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু হিন্দুমহাসভার গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের সমর্থক বীরগণ ইহা অক্রেশে গ্লাধঃকরণ করেন। আমরা ন্যায় ও সঙ্গতিরক্ষার কথা মুথে বলি কিন্তু আসলে আমরা ভাবাবেগে চালিত হই।

কংগ্রেস ও দেশীয় রাজ্যের স্ববিরোধিতার মধ্যে ফিরিয়া আসা যাউক। আমার মনে পড়ে টমাস পেইনের কথা,—প্রায় শতাব্দীপূর্বের তিনি বার্ককে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "তিনি পালকের জন্ম তুঃধ করেন, কিন্তু মরণোন্থ পাথীর কথা ভূলিয়া যান।" পান্ধিজী নিশ্চয়ই মরণোন্থ পাথীর কথা ভূলেন না। কিন্তু পালকের জন্ম এত বেশী দরদ প্রকাশ কেন ?

তালুকদারী বা বৃহৎ জমিদারী প্রথা সম্পর্কেও এই কথা অল্প বিস্তর বলা চলে। এই সকল অৰ্দ্ধ-সামস্ততান্ত্ৰিক ব্যবস্থা বন্তনান যুগে অচল এবং ইহা উৎপাদন ও সাধারণ উন্নতির বিল্ল, ইহা লইয়া তর্ক করাও বিড়ম্বনা মাত্র। ক্রমবৃদ্ধিত ধনতন্ত্রবাদের সহিত ইহার বিরোধিতা বিজ্ঞান এবং প্রায় সমগ্র জগতে বৃহৎ জমিদারীগুলি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়াছে এবং তাহার স্থলে কুষক-মালিক শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে। আমি দর্বনাই মনে করি ভারতে একমাত্র সম্ভবপর ও দঙ্গত প্রশ্ন উঠিতে পারে, তাহা হইল ক্ষতিপুরণের কথা; কিন্তু গত বংসর বা ইহার কাছাকাছি কোন সময়ে আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম া, তালুকদারী প্রথা বর্ত্তমান আকারেই চলিতে থাকুক, ইহা গান্ধিজী অন্তুমোদন করেন। ১৯৩৪-এর জুলাই মাদে তিনি কাণপুরে বলিয়াছিলেন,—"জমিদার ও প্রজার মধ্যে স্দ্রাব-স্থাপন উভয় পক্ষের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন দ্বারা সাধন করা যাইতে পারে। যদি তাহা করা যায়, তাহা হইলে উভয়েই শাস্তি ও সৌহার্দ্দোর সহিত বাস করিতে পারে। তিনি কথনও তালুকদারী বা জমিদারী-প্রথা বিলোপের পক্ষপাতী নহেন এবং যাহারা মনে ভাবে উহা বিলুপ্ত করাই উচিত, তাহারা নিজেদের মনোভাবই বুঝিতে পারে না।" শেষোক্ত অভিযোগটি অস্ততঃ পক্ষে স্থবিবেচনা নহে।

তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে,—"যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত ভৃত্বামীদের

#### ज ওহরলাল নেহর

ব্যক্তিগত সম্পত্তি কাড়িয়া লওয়াব দলে আমি নই। আমার উদ্দেশ্ত হুইল ভোমাদের হৃদয়-ম্পর্শ করিয়া ভোমাদিগকে স্বমতে আনয়ন করা; (তিনি বড় জমিদারদের এক ডেপুটেশনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছিলেন) বাহাতে তোমারা ভোমাদের প্রজারদের অছিস্বরূপ সম্পত্তি রক্ষা কর এবং প্রধানতঃ তাহাদের কল্যাণের জন্মই উহা বায় কর। তাই কিন্তু ধরিয়া লওয়া যাউক, যদি কেহ অন্তায়রূপে ভোমাদিগকৈ সম্পত্তির অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহে, ভাহা হইলে ভোমরা দেখিবে, আমি ভোমাদের হইয়া সংগ্রাম করিব। পাশ্চান্তোর সমাজতয়্তবাদ অথবা কম্নিজম এমন কতকগুলি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত, যাহা আমাদের মূলবিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। উহাদের ধারণাগুলির মধ্যে একটি এই যে, উহারা মহম্মস্বভাবের মধ্যে স্বার্থপর হার প্রধান্য বিশ্বাস করিয়া থাকে। তান সমাজতয়্রবাদ বা কম্নিজম অহিংসার উপর এবং ধনী ও প্রামিক, জমিদার ও প্রজার সামঞ্জন্তপূর্ণ সহযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।"

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধারণাগুলির মধ্যে এরপ মূলগত কোন পার্থক্য আছে কি না আমার জানা নাই। সম্ভবতঃ তাহা আছে। কিন্তু অল্পদিন হইল একটি দৃশ্য দেখিতেছি যে ভারতীয় ধনী ও জমিদারেরা, তাহাদের পাশ্চাত্য সহধর্মীদের তুলনায়, শ্রমিক ও ক্বকদের প্রতি অধিকতর উদাদীন। প্রজাবনের মঙ্গলের জন্ম কোন জনহিতকর কাথ্যে অমুরাগ প্রদর্শনের কোন চেষ্টা ভারতীয় জমিদারগণ করেন না। পাশ্চাত্যদেশবাসী মিঃ এইচ. এন. ত্রেইলদ্ফোর্ড অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করিয়া মন্তবা করিয়াছেন,—"প্রমৃণাম্য়িক স্মাজ-ব্যবস্থার মধ্যে ভারতীয় মহাজন ও জমিলারদের মত অর্থগৃধু পরগাছা আর কোথাও নাই।"\* সম্ভবতঃ লোষ ভারতীয় জমিদারদের নহে। প্রতিকূল পারিপার্ধিক অবস্থার ফলে তাঁহাদের জ্মাবনতি ঘটিয়াছে এবং বর্ত্তমানে তাঁহারা এমন সম্বটের মধ্যে পড়িয়াছেন যে নিষ্কৃতির পথ খুঁজিয়া পাইতেছেন না। অনেক বড় বড় জমিদারের ভূসপ্পত্তি মহাজনের কবলে গিয়াছে, ছোট থাট জমিলার, যাঁহারা পূর্বের যে জমির মালিক ছিলেন এখন তাঁহারাই প্রজার স্তবে নামিয়া গিয়াছেন। সহরবাসা ধনী মহাজনেরা জমিদারী বন্ধক ও রেহান রাখিয়া টাকা দাদন করিয়াছেন এবং তারপর নিজেরা জমিদার হইয়া বিষয়াছেন। পাঁদ্ধিজীর মতে এই সকল ব্যক্তি যাঁহাদের জমি काष्ट्रिया नरेयारहन, उांशारतवरे अहिषक्ष रहेर्दन এवः প্রত্যাশা করিতে হইবে य ইहाता हैहारनत উপार्জन প্রধানতঃ প্রজাসাধারণের কল্যাণে ব্যয় করিবেন।

যদি তালুকদারী প্রথা ভালই হয়, তাহা হইলে সমস্ত ভারতে উহা প্রবর্ত্তন করা হয় না কেন ? ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বহু কৃষক-জমিদার হইয়াছে।

বেইলদ্ফোর্ড প্রণীত 'প্রপার্টি অর পিদ' ?

## क्रमरमूत পরিবর্ত্তন না বলপ্রায়োগ

গুজরাটে বড় বড় জমিদারী বা তালুকদারী স্ষ্টি করিতে গান্ধিজী রাজী হইবেন কি? আমার ত মনে হয় না। কিন্তু যুক্ত-প্রদেশ, বাঙ্গলা ও বিহারের পক্ষে একপ্রকার ভূমিদংক্রান্ত বাবস্থা ভাল কেন, আর কেনই বা গুজরাট ও পাঞ্জাবের জন্ম প্রিক, পর্কির বাবস্থা ভাল ? ভারতের উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম বা দক্ষিণের জনসাধারণের মধ্যে কোন মর্মান্তিক ব্যবধান নাই এবং তাহাদের মূলধারণাগুলির ভিত্তি এক। তাহা হইলে কথা এই দাঁড়ায় যে যাহা আছে তাহাই চলিতে থাকুক এবং বর্তুমান ব্যবস্থা রক্ষা করিতেই হইবে। জনসাধারণের পক্ষ হইতে কি বাঞ্চনীয় অথবা হিতকর সে সম্বন্ধে অর্থ নৈতিক কোন অহুসন্ধানের প্রয়োজন নাই, বর্তুমানে ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনের কোন চেটার আবশ্যক নাই; কেবল জনসাধারণের হদযের পরিবর্ত্তন সাধন করাই প্রয়োজন। ইহা জীবন ও তাহার সমস্তাকে নিছক ধর্ম্মের দিক হইতে দেখিবার চেটা মাত্র। ইহার সহিত রাজনীতি, অর্থনীতি অথবা স্মাজবিজ্ঞানের কোন সম্পর্ক নাই। তথাপি গান্ধিজী রাজনীতি ও জাতীয়তার ক্ষেত্রে ইহাকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হন।

অগ্নকার ভারতবর্ধ এই শ্রেণীর কতকগুলি স্ববিরোধিতার সন্মুখীন হইয়াছে।
আমরা যে কোন প্রকারেই হউক কতকগুলি জটিল বন্ধনে নির্দ্তেদের আবন্ধ
করিয়াছি, এখন ঐগুলি খুলিয়া না ফেলিলে অগ্রসর হওয়া কঠিন। কেবল মাত্র
ভাবাবেগের দ্বারা বন্ধনমূক্তি আদিবে না। শ্রেষ্ঠতর কি ? স্পিনোজা বহু
পূর্বেই প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"জ্ঞান ও উপলব্ধির মধ্য দিয়া মৃক্তি অথবা
ভাবাবেগের বন্ধন ?" তিনি প্রথমটিই লইয়াছিলেন।

#### ৬৩

## হৃদয়ের পরিবর্ত্তন না বলপ্রয়োগ

ষোল বংসর পূর্ব্বে গান্ধিজী অহিংসা-নীতি প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে মন্ত্রম্ম করিয়াছিলেন। তপন হইতে ইহা ভারতের আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হইতেছে। বছ লোক চিন্তা না করিয়া ইহা সমর্থন করিয়াছে, কেহ বা ইহার সহিত তর্ক ও বিচার করিয়া আংশিক অথবা সমগ্রভাবে ইহা গ্রহণ করিয়াছে, কেহ প্রকাশ্রেইং। লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছে। আমাদের রাজনৈতিক ও সমাজ-জীবনে ইহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক এবং ইহা জগতের দৃষ্টিও বহুল পরিমাণে আকর্ষণ করিয়াছে। অহিংসাত্র অতি প্রাচীন, কিন্তু সম্ভবতঃ গান্ধিজীই প্রথম উহা ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনে প্রয়োগ করেন। পূর্বের ইহা বিশেষভাবে

#### ज । अर्जनान (नर्ज

ব্যক্তিগত এবং প্রধানতঃ ধর্মের সহিত যুক্ত ছিল। ইহা ছিল মৃতি বৈবাগা-দাননার আত্মদংযম, যাহার সহায়ে সে জগতের স্বার্থসংঘাত হইতে f উর্দ্ধে তুলিয়া লইত। বুহত্তর সামাজিক সমস্তা সমাধান অথবা সা পরিবর্তনের জন্ম ইহার প্রয়োগ অপরিক্ষাত ছিল, থাকিলেও তাহা ছিল গৌণ ব্যাপার। সমন্ত বৈষম্য ও অবিচার-সহ প্রচলিত স্নাজ-ব্যবন্ত मकरनहे मानिया नहे । वाकि गठ की वरनद थहे जान निर्क गासिकी म সমষ্টিগত আদর্শে পরিবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি রাজনৈ দামাজিক পরিবর্ত্তন-প্রবাদী এবং দেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ম তিনি বিবেচনা সহকারে অহিংসানীতি ব্যাপকভাবে এবং সম্পূর্ণ পৃথক প্রবর্ত্তন করিলেন। তিনি লিথিয়াছেন, "মাত্রুযের- অবস্থা ও পারিপার্গ আমূল পরিবর্ত্তন দাধন করিতে হইলে, সমাঙ্গে আলোড়ন স্বষ্টি ব্যতীত সম্ভবপর নহে। তুই উপায়ে ইহা সম্ভবপর হইতে পাবে, বলপ্রয়োগ দারা অহিংদা দারা। হিংদার উৎপীড়ন দেহধারী মাত্র্য অত্তব করে; ইহা প্রয়োগকাণীকে অধ্যপতিত করে, নিপীড়িতকে অবসর করে; কিন্তু অহি প্রভাব আত্মনিগ্রহ হইতে উৎদাবিত ( যেমন উপবাস ) এবং ইহা সম্পূর্ণ বি উপায়ে কার্য্য করে। ইহা নেহকে স্পর্শপ্ত করে না, যাহাদের বিরুদ্ধে ইহা প্র করা হয়, ভাহাদের নৈতিক বোধকে ইহা জাগ্রত করিয়া ভোলে।"\*

এই ভাবের সহিত ভারতীয় চিন্তাধারার কিছু সামঞ্জ আছে বলিয়া, ভাসা ভাবে হইলেও, দেশ-উৎসাহের সহিত ইহা গ্রহণ করিল। ইহার দূরপ্র গভীরতা অল্প লোকেই ব্রিতে পারিয়াছিলেন এবং এই অল্পংখাক বা বিশ্বাস ও কর্মের মধ্যে ইহা একরূপ অম্পষ্টভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথন কার্যের উৎসাহ নিথিল হইয়া আসিল, তখন লোকের মনে অগণিত জাগিতে লাগিল, তখন সকলের জিজ্ঞাসার সত্ত্ত্ব দেওয়া কঠিন হইয়া উটি এই সকল প্রশ্নের রাজনীতিক্তেরে উপস্থিত উপায়ের সহিত কোন সম্পদ্ধ না অহিংস প্রতিরোধের ভাবের পশ্চাতে যে দার্শনিক তত্ত্ব রহিয়াছে, প্রশ্নভাগ তা সহিতই জড়িত। রাজনৈতিকভাবে এ পর্যান্ত অহিংস আন্দোলন সফলতা ত্বরে নাই, কেননা ভারত সামাজ্যবাদের পাপ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। সমাজেও কিনে আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে নাই। তথাপি যাহার সাম্প্রদৃষ্টিও আছে, তিনিই লক্ষ্য করিবেন, ভারতের লক্ষ্যক্ষ নরনারীর জীবনে ই কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন শিখাইয়াছে, এই সকল গুণ ব্যতীত রাষ্ট্র ও সমাজে ক

 <sup>&</sup>gt;>০২-এর ৪ঠা ডিসেম্বর গান্ধিজীর অনশনের প্রাক্ষালে প্রদত্ত বিবৃতি হইতে গৃহীত।

## क्रमस्त्रत शतिवर्जन ना वनश्रस्त्राश

উন্নতিসাধন বা রক্ষা করা কঠিন। ইহা অহিংসা হইতে উদ্ভূত, না, সংঘর্ষ হইতেই সন্থব হইমাছে, বলা কঠিন। হিংসামূলক সংঘর্ষেও বহু ব্যক্তি বহু ঘটনায় ঐ প্রকার গুণাবলী অর্জ্জন করিয়াছে। তথাপি আমি দৃঢ়তার সহিত বলিব, অহিংস উপায়ে আমরা যাহা লাভ করিয়াছি, তাহা অমূল্য। ইহা গান্ধিজী-কথিত সামাজিক আলোড়ন স্কান্ধির সহায়তা করিয়াছে, অবশ্র মূল্দেশে আলোড়নের কারণ ও অবস্থা বিদ্যমান ছিল, ইহাও নিংসল্যেই। তবে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের পূর্ববিত্তী আয়োজনে ইহা জনগণের মধ্যে গতিবেগ সঞ্চার করিয়াছে।

ইহা অহিংসার অপক্ষে অন্তর্ক যুক্তি হইলেও ইহা আমাদিগকে অধিক দ্ব লইয়া যায় না। প্রকৃত প্রশ্নগুলি, প্রশ্নই বহিয়া যায়। ছুর্ভাগ্যক্রমে সমস্তা সমাধানে গান্ধিজীও আমাদের সাহায়্য করেন না। তিনি এ বিষয়ে বহুবার বলিয়ছেন, বহুবার লিবিয়ছেন, কিন্তু কি বৈজ্ঞানিক\*, কি দার্শনিক ভাবে ইহার সমগ্র দিক প্রকাশভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করেন নাই। তিনি উদ্দেশ্য অপেকা উপায়কে অধিক গুরুত্ব দিয়া তাহার উপর জাের দেন, পীড়ন অপেকা বদ্রের পরিবর্তন উৎকুইতর বলেন এবং অহিংসার সহিত সতা ও অত্যান্থ সদ্প্রণ প্রায় সমানার্থক করিয়া তালেন। সময় সময় তিনি সতা ও অহিংসা একই অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন। যাহারা ইহার সহিত একমত নহেন, তাঁহাদিগকে অন্তর্বসমন্তর্নীর বাহিরের লােক বলিয়া গণা করিয়া ভাবও রহিয়ছে, যেন তাঁহারা নৈতিক বিশিভদের অপরাধে অপরাধী। তাঁহার কোন কোন অনুগামী ইহাকে আত্মপবিত্রতাসাধন বলিয়াও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন।

আমাদের মধ্যে বাঁহারা এই বিখাস তুর্ভাগ্রুমে পূর্বভাবে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অবশ্য বহুতর সংশ্যে পীড়িত হন। এই সন্দেহের সহিত উপস্থিত প্রয়েজনের সামগুল্য নাই, কিন্তু মান্ত্র্য তাহার কর্মের এমন একটা সঙ্গতিবিশিষ্ট দর্শন চাহে বাহা ব্যক্তির দিক হইতে নৈতিক হইবে এবং সমাজ-জাবনে হইবে কার্য্যকরা। আমি অকপটে স্বীকার করিব যে, মামি এই সন্দেহ হইতে মৃক্ত হইতে পারি নাই এবং সম্প্রার কোন সন্তোষজনক সমাধানও আমি দেখি না। আমি হিংসা অত্যন্ত অপছন্দ করিলেও আমার নিজের মন হিংসায় পরিপূর্ণ; জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমি অপরকে পীড়ন করেন তাহাপেক্ষা অধিক পীড়ন আর কি হইতে পারে? যাহার ফলে তাঁহার অন্তর্যক্ষ অনুগামী ও সহক্ষীদের মন এক্রেরের তালগোল পাকাইয়া বায়।

রিচার্ড বি. এেগ তাঁহার "পাওয়ার অফ্ নন-ভায়োলেল" পুস্তকে এই বিষয়ট বৈজ্ঞানিক
ভাবে আ্লোচনা করিয়াছেন। তাঁহার এই হ্রথপাঠা এত্থানিতে চিন্তা করিবার অনেক বিষয়
আছে।

কিন্তু প্রকৃত প্রশ্ন এই—জাতীয় বা সামাজিক শ্রেণীগুলি কি ব্যক্তিগত অহিংসার আদর্শে অন্থ্রাণিত হইতে পারে? কেন না, মন্থ্রজাতি প্রেম ও সততার উচ্চন্তরে উঠিলেই ইহা সন্তব হইতে পারে। মন্থ্রজাতিকে ঐ উচ্চন্তরে তুলিয়া ম্বণা, কদর্য্যতা ও স্বার্থণরতার অবসান করার চরম আদর্শ যে কামা, তাহা সত্য। ইহা সন্তব কি অসন্তব, কোন কালে ইহা হইবে কি না, তাহা অবশ্রুই বিচারের বিষয়, কিন্তু এইরূপ আশা ব্যতীত জীবন লক্ষ্যহীন অর্থহীন কোলাহল মাত্র। ঐ আদর্শ লাভ করিতে হইলে কি আমরা প্রত্যক্ষভাবে ঐ সদ্গুণগুলি প্রচার করিব, বাধাগুলি গণনার মধ্যে আনিব না? কিন্তু দেখা যাইতেছে বাধাগুলি সাফল্যের অন্তর্বায় হইয়া বিপরীত প্রবৃত্তি জাগ্রং করিতেছে। অথবা সর্ব্বাগ্রে বাধাগুলি দ্ব করিয়া, প্রেম, সৌন্দর্য্য ও সত্তার অন্তর্ক্ত ও উপযোগী আবহাওয়া আমরা সৃষ্টি করিব ? অথবা উভয় উপায় লইয়াই কার্য্য করিতে হইবে ?

তার পর হিংসা ও অহিংসা, হৃদয়ের পরিবর্ত্তন ও বলপ্রয়োগের মধ্যে সীমারেথা কি থুব স্পষ্ট দৈহিক বলপ্রয়োগ অপেক্ষাও সময় সময় নৈতিক শক্তি অধিকতর পীড়াদায়ক হইয়া উঠে। অহিংসা ও সত্য কি সমানার্থ-বাচক ৷ সতা কি, এই প্রাচীন প্রশ্নের সহস্র উত্তর দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তথাপি প্রশ্ন, প্রশ্নই আছে। ইহা বাহাই হউক, নিশ্চয়ই ইহাকে অহিংসার সহিত একত করিয়া দেখা যায় না। হিংসা মন্দ হইলেও, ইহা স্বভাবতঃই চুনীতিমূলক একথা বলা যায় না। ইহারও নানা রূপ বা স্তর আছে, সময় সময় অধিকতর हीनकार्य इटेट हिश्मा व्यवस्थन अभय। शासिको निष्क्र विद्याद्यन. কাপুরুষতা, ভয়, ও দাসত্ব হইতে ইহা শ্রেষ্ঠ ; আরও অনেক অক্তায় এই তালিকায় জুড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে। হিংসার সহিত প্রায়ই কুভাব জড়িত থাকে সত্য, কিন্তু তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে সর্ব্বদাই যে ঐরপ হইবে এমন কোন কথা নাই। সদিচ্ছা হইতেও হিংসা সম্ভব ( যেমন অস্ত্রচিকিংসক ) এবং সদিচ্ছা যাহার ভিট্তি তাহা কথনও স্বরূপতঃ ছুর্নীতি হইতে পারে না। যাহা হউক, সাধু ইঞ্ছা ও কু-অভিপ্রায় এই তুইটিই হইল শিষ্টাচার ও নীতির চরম পরীক্ষা। নৈতিক युक्तित्र निक निम्ना दिश्मा आग्रहे ज्याम, अमन कि विशब्दनक्छ शहेर भारत কিন্তু সর্বাক্ষেত্রেই যে হইবে এমন কোন কথা নাই।

সমস্ত জীবনই হিংসা ও সংঘর্ষে পরিপূর্ণ। হিংসা হইতে হিংসার উদ্ভব হয় এবং হিংসা দ্বারা হিংসাকে জয় করা যায় না, ইহাও সত্য। কিন্তু তথাপি শপ্থ গ্রহণ করিয়া ইহা সর্বতোভাবে বর্জন করিলে জীবনের সহিত সম্পর্কহীন এব নেতিবাচক অবস্থায় উপনীত হইতে হয়। আধুনিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার হিংসাই প্রাণবস্ত্র। রাষ্ট্রের বলপ্রয়োগে বাধ্য করার ব্যবস্থাগুলি না থাকিলে

## सपरमञ्ज পরিবর্ত্তন না বলপ্রয়োগ

ট্যাক্স আদায় হইত না, জমিদারেরা থাজনা পাইত না, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলুপ্ত হইত। আইন সশস্ত্র শক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর অপরের হন্তক্ষেপ নিবারণ করে। আক্রমণ ও প্রতিরোধ উভয়বিধ হিংসার উপরই জাতীয় রাষ্ট্রগুলি প্রতিষ্ঠিত।

গাঁদ্ধিজীর অহিংসা নিশ্চয়ই নিছক নেতিবাচক ব্যাপার নহে, ইহা সত্য। ইহা অপ্রতিরোধ নহে। ইহা সম্পূর্ণ স্বতম্ব অহিংস-প্রতিরোধ, ইহা প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয়। ধাহারা প্রচলিত ব্যবস্থা নিরীহভাবে মানিয়া লয়, ইহা তাহাদের জন্ত নহে। "সামাজিক আলোড়ন" আনিবার উদ্দেশ্ডই ইহা পরিকল্পিত হইয়াছে, যাহা হইতে বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে। ইহার মধ্যে হৃদয়ের পরিবর্ত্তনের যে প্রকার উদ্দেশ্ডই থাকুক না কেন, বলপূর্ব্বক বাধ্য করিবার পক্ষেও ইহা এক শক্তিশালী অস্ত্র, তবে ইহার বলপ্রয়োগভঙ্গী অতিমাত্রায় শিষ্ট এবং তাহাতে আপত্তি করিবার বিশেষ কিছু নাই। গাদ্ধিজী তাঁহার প্রথম দিকের লেথাগুলিতে "বাধ্য করা" এই শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। পাঞ্জাব সামরিক আইনের অন্তায় সম্পর্কে ১৯২০ সালে বড়লাটের (লর্ড চেমসফোর্ড) বক্ততার সমালোচনাপ্রসঙ্গে তিনি লিথিয়াছিলেন,—

" আইনসভার উলোধন করিয়া বড়লাট থে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমি যে মনোভাবের পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে কোন আত্মর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার কিয়া তাঁহার গভর্পমেটের সংখ্যে যাওয়া অসম্ভব।

"পাঞ্জাব সম্পর্কে মস্তব্যের অর্থ ক্ষতিপূরণ করিতে সরাসরি অস্থীকার। তিনি চাহেন আমরা আসর 'ভবিয়তের' দিকে অধিকতর মনোযোগী হই। আসর ভবিয়তে পাঞ্জাবের ঘটনার জন্ম গভর্গমেন্টকে অন্থতাপ করিতে বাধ্য হইতে হইবে। কিন্তু তাহার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। পক্ষান্তবে বড়নাট তাঁহার সমালোচকদের উত্তর দিতে বিরত থাকিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ভারতের মর্যাদার সহিত সংশ্লিষ্ট গুক্তব বা।পারগুলি সম্পর্কে তাঁহার মতের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। তিনি "ইতিহাস ইহার বিচার করিবে, এই ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত।" আমার মতে, এই শ্রেণীর ভাষা ভারতীয়দের মনকে অধিকতর ক্ষুদ্ধ করিবার জন্ম ইছল করিয়াই ব্যবহার করা হইয়াছে। ইতিহাসের সিদ্ধান্ত অন্ধ্যন যে সকল কর্মচারী দায়িত্বপূর্ণ বিশ্বস্তপদে থাকিবার অধােগ্যতা নিংসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছে, তাহাদেরই পায়ের তলায় এথনও থাকিতে হইতেছে? পাঞ্চাবের স্থবিচারের দাবী অগ্রাছ্ করিয়া, সহ্যোগিতার কথা উথাপন করা, ভণ্ডামী মাত্র।"

গভর্ণমেন্টগুলি অতি নিন্দনীয় হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত, কেবল সশস্ত্র

-সৈত্যবাহিনীর প্রকাশ্ত হিংসার উপর নহে; অধিকতর ভয়াবহ হিংসা অতি স্ম্মভাবে প্রয়োগ করা হয়, তাহার অস্ত্র গোয়েন্দা, গুপ্তচর, প্রবোচক চর, শিক্ষাবিভাগ, দংবাদপত্র প্রভৃতির মধ্য দিয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মিথা। প্রচার-কার্য্য, ধর্ম ও অক্তান্ত ভীতি, অর্থ নৈতিক শোষণ এবং অনশন। তুইটি গভর্ণমেন্টের মধ্যে, ধরা না পড়িলে স্কল প্রকার মিথাা ও বিশাসঘাতকতা সর্বাদাই যুক্তিসঙ্গত বিবেচিত হয়। শান্তির সময়ও ইহা চলে, যুদ্ধের সময় ত কথাই নাই। তিনশত বংসর পূর্বের শুর হেনরী ওটন, কবি এবং স্বয়ং একজন ব্রিটিশ রাজদৃত হইয়াও, রাজদূতের এই সংজ্ঞা নির্দেশ ক্রিয়াছেন যে, "একজন माधु वाख्निक, चरमर्गत मन्द्रानंत जन्म विराम मिथा। প্রচারের জন্ম প্রেরণ করা হয়।" অধুনা রাষ্ট্রদৃত্র্গণ সামরিক, নৌ-বহর, ব্যবসায়-সংক্রান্ত পরামর্শদাতাদের नहेम्रा मृजावारम वाम करतन, जाँशारमत श्रधान कार्याहे हहेन, जे रमर्ग গোয়েন্দাগিরি করা। তাঁহাদের পশ্চাতে থাকে, গুপ্তচর-বিভাগের স্থবিস্কৃত দূরপ্রসারিত শাখাপ্রশাথার বেড়াজাল; কত ষ্ড্যস্ত্র ও শঠতার আয়োজন, ইহার গোয়েন্দা এবং গোয়েন্দার উপর গোয়েন্দা, সমাজের গোপন স্তবের অপরাধীদের সহিত সম্পর্ক, উৎকোচ ও মহুয়াকে চরিত্রভ্রষ্ট করিবার আয়োজন এবং গুপ্ত হত্যাকাও। শান্তির সময় ইহা গহিত সন্দেহ নাই, কিন্তু যুদ্ধের সময় ইহার গুরুত্ব অতিমাত্রায় বাভিয়া যায় এবং ইহার মারাত্মক প্রভাব চারিদিকে বিস্তত হয়। গত মহাযুদ্ধের সময় প্রচার-কার্য্যের কতকগুলি দৃষ্টান্ত আজকাল পড়িলে অবাক হইতে হয়, কি ভাবে শর্ক-বাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জঘন্ত মিথা। প্রচার করা হইয়াছে এবং ইহার জন্ম ও গোয়েন। বিভাগের জন্ম কি বিপুল অর্থ বায় করা হইয়াছে। আজকাল শান্তির অর্থ তুইটি যুদ্ধের মধ্যে বিরাম মাত্র, যুদ্ধের আয়োজন চলিতে থাকে এবং কতক পরিমাণে অর্থ নৈতিক ও অক্যান্ত ক্ষেত্রে সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকে। বিজেতার সহিত বিজিতের, সামাজ্যবাদী শক্তির সহিত তাহাদের অীন ওপনিবেশিক দেশগুলির, স্কবিধাবাদী শ্রেণীর সহিত শোষিত শ্রেণীর সংঘর্ষ *ল*িগুরাই আছে। हिः ना ও মিথাার সমস্ত আয়োজন লইয়া যুদ্ধের আবহা এয়া, তথাকথিত শান্তির সময়ও বিদ্যমান থাকে; কি সৈনিক, কি সাধারণ কর্মচারী সকলবে এই একই অবস্থার উপযোগী শিক্ষা দেওয়া হয় ! "যুদ্ধক্ষেত্রে দৈনিকের কর্ত্তরা শীৰ্যক পুস্তকে লৰ্ড উলদ্লে লিখিয়াছেন,—"আমরা সততই এই বিশ্বাস উৎপাদনে চেষ্টা কবিব যে, 'সততাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতি এবং ইহাই পরিণামে জয়ী হয়', এই স্থানর বাক্যটি শিশুদের হস্তলিপি-পুস্তকে বেশ মানায়, কিন্তু সতাই যুদ্ধে যে উং প্রয়োগ করিতে চাহে, তাহার পক্ষে তরবারি কোষবন্ধ করিয়া রাথাই ভাল।"

জাতির বিরুদ্ধে জাতি, শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী লইয়া বর্ত্তমান ব্যবস্থার ভিত্তিতে হিংসা ও মিথ্যা অপরিহার্য্য বলিয়াই মনে হয়। স্থবিধাভোগী জাতি ও শ্রেণীগুতি

## হৃদয়ের পরিবর্ত্তন না বলপ্রয়োগ

তাহাদের ক্ষমতা ও স্থবিধা বজায় রাখিবার জন্ম এবং যাহাদের উপর তাহারা অত্যাচার করে, তাহাদের উন্নতির স্থবিধাগুলি দাবাইয়া রাখিবার জন্ম, হিংসা, বলপূর্ব্বক বাধ্য রাথা এবং মিথ্যার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। জনমত শক্তিশালী रहेरल এবং এहे मः पर्व ७ ममन-वावशात्र वास्त्रव क्रमं चित्राचार अजाक हहेरल, হিংদা মন্দীভূত হইতে পারে। ইহা সম্ভবপর। কিন্তু আধুনিক অভিজ্ঞতা ইহার বিপরীত, প্রচলিত প্রতিষ্ঠানওলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যতই শক্তিশালী इंटरेंज्ड, हिः मानी जिल जल्डे अवन इंटरेंज्ड। अपन कि. यथन अवाध जार হিংসা মন্দীভূত হইয়াছে, তথনই ইহা অধিকতর ফুল্ম ও মারাত্মক রূপে প্রকাশ পাইতেছে। কি যুক্তিবাদের প্রদার, কি ধর্মজীবন, কি নৈতিক শিক্ষা কিছুতেই এই হিংসাপ্রবণতাকে সংযত করিতে পারিতেছে না। ব্যক্তিবিশেষের উন্নতি হইয়াছে, মনুষ্যত্বের তুলাদণ্ডে তাহারা অনেক উর্দ্ধে উঠিয়াছে। সম্ভবত: ঐতিহাসিক আর যে কোন যুগের সহিত তুলনায় বর্ত্তমান জগতে উন্নতমনাব্যক্তির ( দর্কোদ্রশ্রেণীর ব্যক্তি ছাড়া ) দংখ্যা অধিক, দমগ্রভাবে দমাজেরও উন্নতি হইয়াছে, কিয়ংপরিমাণে আদিম ও বর্মর প্রবৃত্তি সংযত করার আব জাগ্রৎ इरेशाहि । किन्न स्मार्टित छेभत्र (खेनी वा मुख्यमारत्रत विरमेष छेन्निक रुप्त नारे । ব্যক্তিবিশেষ অধিকতর সভ্য হইয়া তাহারা আদিম প্রবৃত্তি ও পাপ সম্প্রদায়ের মধ্যেই ফেলিয়া রাখিয়া আসিয়াছে। এ দকল সম্প্রদায়ের নৈতিক মাপকাঠিতে দিতীয়শ্রেণীর লোকদের হিংদার প্রতি দর্মদাই অন্তরাগ আছে বলিয়া. সম্প্রদায়গুলির প্রথম শ্রেণীর নরনারীরা কদাচিৎ নেতত্ত্ব করিতে পারেন।

কিন্তু যদি আমরা ধরিয়াও লই যে, হিংসার চরম ও নিষ্ঠুর ব্যবস্থাগুলি ক্রমশং রাষ্ট্র হইতে অন্তর্হিত হইবে, তাহা হইলেও গভর্ণমেন্ট ও সমাজ-জীবনের পক্ষে কি বল-প্রয়োগের প্রয়োজন থাকিয়া যাইবে ? ইহা অধীকার করিবার উপায় নাই। সমাজ-জীবনের জন্ম যে কোন আকারেই হউক গভর্গমেন্টেশ আবশ্রক এবং যে সকল লোকের হাতে ক্ষমতা থাকিবে তাহাদিগকে ব্যক্তি বা দলের প্রকৃতিগত স্বার্থপরতা সংযত ও দমন করিতেই হইবে, নতুবা সমাজের ক্ষতি হইতে পারে। সাধারণতঃ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা প্রয়োজনের অতিরক্তি বলপ্রয়োগ করে, কেন না ক্ষমতা চরিত্রকে কল্মিত ও অবংপতিত করে। যাহা হউক, শাসকর্গণ যত স্বাধীনতা-প্রেমিক হউন এবং বলপ্রয়োগ যতই মুলা কর্কন না কেন, বিশেষ বিশেষ বেয়াড়া ব্যক্তিকে শাস্ত করিবার জন্ম তাঁহাদের বলপ্রয়োগ করিতেই হইবে। যতদিন না রাষ্ট্রের প্রত্যেক অধিবাদী দম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও সর্বজনীন কল্যাণের অন্তরগী হইতেছে, ততদিন ইহার আবশ্রক। কিন্তু ঐ আদেশ রাষ্ট্রের শাসকগণকেও, বাহিরের প্রয়নলোভীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে অর্থাং তাঁহাদিগকে আত্মরকা করিতে হইবে, বল

#### **७** ७३त्रनान (मश्कू

লইয়াই বলের সন্মুখীন হইতে হইবে। যথন সমগ্র জগতে একরাষ্ট্র হইবে, তথনই ইহার প্রয়োজন অন্তর্হিত হইবে।

বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরকা এবং আভ্যন্তরীণ ক্রমতা রক্ষার জন্ম যদি বলপ্রয়োগ এবং কঠোর ভাবে বাধ্য করার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে কোথায় সীমারেথা নির্দেশ করা যাইবে ? রাইনহোল্ড নাইব্র \* বলিতেছেন, "নীতিশাস্ত্র যদি একবার রাষ্ট্রনীতিকে এই চরম স্বাধীনতা দিয়া থাকে এবং বলপ্রয়োগ সামাজিক সাম্যরক্ষার প্রয়োজনীয় অন্তর্রূরে হইয়া থাকে, তাহা হইলে, হিংস কি অহিংস ধরণের বলপ্রয়োগ, গভর্ণমেন্টের বলপ্রয়োগ কিম্বা বিপ্লবীর বলপ্রয়োগ, এই উভ্যের মধ্যে স্থনির্দিষ্ট পার্থকা নির্ণ্য করা কঠিন।"

আমি নিশ্চিতরূপে না জানিলেও আমার মনে হয়, গান্ধিজীও স্বীকার করিবেন, এই অপূর্ণ জগতে বাহির হইতে, অন্তায় আক্রমণ হইতে, আত্মরক্ষার জন্ম যে কোনও জাতীয় রাষ্ট্রকে বাহুবল প্রয়োগ করিতে হইবে। অবশ্য সেই রাষ্ট্র, প্রতিবেশী ও অক্তান্ত রাষ্ট্রের প্রতি শান্তিপূর্ণ মৈত্রীভাব প্রদর্শন করিবে, কিন্তু তথাপি আক্রমণের সম্ভাবনা একেবারেই অস্বীকার করা অযৌক্তিক। রাষ্ট্রকে কতকগুলি বলপ্রয়োগমূলক আইনও প্রণয়ন করিতে হইবে, একদিক দিয়া ঐগুলি কোন কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের কতকগুলি অধিকার ও স্থবিধা হরণ করিবে এবং কাজকর্মের স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিবে। সমস্ত আইনই কিয়দংশে ভীতিপ্রদর্শনমূলক। কংগ্রেদের করাচী-দিদ্ধান্তে উল্লিখিত হইয়াছে, "জনসাধারণের শোষণের অবসান করিবার জন্ম, রাছনৈতিক স্বাধীনতার মধ্যে অনশনক্লিষ্ট কোটি কোটির প্রকৃত অর্থ নৈতিক স্বাধীনতারও স্থান থাকিবে।" এই সাধু অভিপ্রায়কে কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে অতিরিক্ত স্থবিধাবাদীদের স্থবিধাহীনদের জন্ম কিছু ছাড়িতে হইবে। তাহা ছাড়া ইহাও বলা হইয়াছে যে, শ্রমিকেরা বাঁচিয়া থাকিবার মত মজুরী ও অক্যান্ত স্থবিধা পাইবে; ধনসম্পত্তির উপর বিশেষ কর ধার্যা হইবে, "মূল শিল্পগুলি, সাধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবসায়, বেলুওয়ে, জলপ নৌবাণিজ্য প্রভৃতি ও সাধারণের যানবাহনাদি রাষ্ট্রের অধিকারে আসিবে এবং নিয়ন্ত্রিত হইবে"; এবং "সর্ব্ববিধ মাদক দ্রব্যের প্রচলন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে"। বহুদংখ্যক ব্যক্তিই এই সকলের প্রতিবাদ করিবে, সে সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহারা অধিকাংশের ইচ্ছার বশীভূত হইতে পারে, কিন্তু অবাধ্যতার পরিণাম চিন্তা করিয়া ভয়েই তাহারা ঐরপ করিবে। গণতন্ত্রের অর্থই मः था। भविष्ठे प्रम वन अत्यादम मः था। निष्ठे प्रमुख निवस वाद्य ।

সম্পত্তির উপর অধিকার সঙ্গোচ করিয়া অথবা বহুলাংশে বিলোপ করিয়া,

मत्राण गान এও ইম্মরাল সোদাইটি।

## क्रमस्त्रत পরিবর্ত্তন না বলপ্রয়োগ

সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যদি কোন আইন প্রণয়ন করে, তাহাকে বলপ্রয়োগ বলিয়া কি আপত্তি করা হইবে ? প্রকাশ্র ভাবে তাহার উপায় নাই ; কেন না গণতান্ত্রিক আইন এই প্রথাতেই প্রণীত হয়। বড় জোর বলা যাইতে পাইতে পারে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদল অন্তায় বা অনীতিক কার্য করিতেছেন। তথন বিবেচনার বিষয় হইবে এই যে, সংখ্যাগরিষ্ঠদল নীতিশাস্ত্রের কোন বিধান লন্ত্র্যন করিয়াছেন কিনা ? কে ইহার মীমাংসা করিবে ? যদি ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে হু হু স্বার্থের অফুকুল করিয়া নীতিশাস্ত্র বাাখ্যা করিতে দেওয়া হয়, তাহা হুইলে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অবসান হইবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার ধারণা এই, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ফলে (খুব সীমাবদ্ধ ও স্থনির্দিষ্ট সম্পত্তি ছাড়া) সমগ্র সমাজের উপর আধিপত্য করিবার মারাত্মক ক্ষমতা লোকের হাতে দেওয়া হয়, অতএব ইহা সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর। আমি উহাকে মন্ত্রপান অপেক্ষাও চুনীতি বলিয়া মনে করি। কেন না, মন্ত্রপান ঘারা সমাজ অপেক্ষা ব্যক্তিরই অধিক ক্ষতি হয়।

যাহা হউক, যাহারা অহিংসপন্থায় বিশ্বাসী এমন অনেক লোকের নিকট আমি শুনিরাছি যে, মালিকের সমতি বাতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তি জাতীয়, সম্পত্তিতে পরিণত করিবার চেষ্টা অহিংসনীতি-বিরোধী। এই কথা আমাকে এমন সব বড় জমিদার বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, যাহারা গভর্ণমেণ্টের সাহায় লইয়া বলপূর্ব্ধক থাজনা আদায় করিতে বিন্দুমাত্ত দিধাবোধ করেন না, এমন সব বহু কারথানার মালিক বলিয়াছেন, যাহারা তাঁহাদের এলাকায় স্বাধীন শ্রমিকসঙ্গ্র গঠনের প্রতিবাদ করিয়া থাকেন! জনসাধারণের অধিকাংশের পরিবর্ত্তনের ইচ্ছা থাকিলেই চলিবে না, যে সকল ব্যক্তির ক্ষতি হইবে, তাহাদেরও হ্রদয়ের পরিবর্ত্তন করিতে হইবে; ইহাই কথা। কিন্তু এ ভাবে মৃষ্টিমেয় স্বার্থমান্ত্রিষ্ট ব্যক্তি যে কোনও আকাজ্যিকত পরিবর্ত্তনের গতি রোধ করিতে পারে।

ইতিহাসের মধ্যে এই সত্যাট ফুটিয়া উঠিয়াছে যে, অর্থ নৈতিক স্বার্থই দল বা শ্রেণীর রাজনৈতিক মত গড়িয়া তোলে। যদিও ইহা বিরল, তথাপি ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, তাহারা বিশেষ স্থবিধা ত্যাগও করিতে পারে; কিন্তু দল বা শ্রেণী কথনও তাহা করে না। শাসক অথবা স্থবিধাভোগী শ্রেণীর হৃদয়ের পরিবর্ত্তন দারা ক্ষমতা ও বিশেষ স্থবিধা বর্জ্জন করাইবার চেষ্টা এতাবং কাল বার্থই হইয়াছে এবং এমন কোন যৃক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না যে, ভবিয়তে তাহা সফল হইবে। রাইনহোল্ড নাইব্র তাঁহার পুস্তকে নীতিবাদীদের বিক্লছে এই যুক্তি দিয়াছেন যে,—"যাহারা মনে করে যে, 'মান্থবের আত্মাভিমান যুক্তিবাদের পরিপুষ্টির সহিত অথবা ধর্মচিন্তাপ্রস্ত সদিক্ষার দারা অধিকতর সংযত হইবে এবং সমস্ত মহন্ত্য-সমাজ ও সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সামাজিক সাম্য স্থাপনের জন্ম এই উপায়েরই প্রয়োজন'—এই সমন্ধ

一一一人人

#### ज ওহরল न (नर्क

নীতিবাদী, মহয়সমাজে হ্ববিচারের জন্ত আগ্রহের মধ্যে রাজনৈতিক প্রয়োজনগুলি গণনার মধ্যে আনিতে পারে না, তাহারা ইহাও ব্রিতে পারে না যে, মাহ্বের ব্যবহারের মধ্যে যে দকল বস্তু রহিয়াছে, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে বিস্তৃত এবং তাহা কগনও সম্পূর্ণরূপে মুক্তি বা বিবেকের আয়ত্তে আনা সম্ভবপর হইবে না। তাহারা ইহাও ব্রিতে পারে না যে, সম্মিলিত শক্তি, তাহা সামাজ্যনীতিরই হউক আর শ্রেণী-প্রাধান্তারই হউক, যথন ত্র্বলকে শোষণ করে তথন তাহার বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ ব্যতীত উহাকে কিছুতেই স্থানভাষ্ট করা যায় না।" আরও বলিয়াছেন, "থখন দেখা যাইতেছে যুক্তি মনেকাংশে সামাজিক ও বিশেষ অবস্থা হইতে উছুত স্বার্থের দাস, তখন কেবলমাত্র নৈতিক বা যৌক্তিক প্ররোচনা দারা কোন সামাজিক স্থবিচারের মীমাংসা করা যায় না। · · · · · · শংঘর্ষ শক্তির বিরুদ্ধে শক্তিই প্রয়োগ করিতে হইবে।"

অত্এব কোন জাতি বা শ্রেণীর সম্পূর্ণরূপে হৃদ্যের পরিবর্ত্তন সম্ভব কিংবা যুক্তিসক্ষত তর্ক বা স্থবিচারের দোহাই দিয়া সংঘর্ণ নিবারণ সম্ভব, একথা যাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা আত্মদেমাহন করেন মাত্র। বলপ্রায়োগর সমত্ল্য কার্যাক্রী চাপ না দিলে, কোন শ্রেণী তাহার স্থবিধা ও উন্নত প্রতিষ্ঠা তাগে করিবে অথবা কোন দেশের উপর প্রভূতের আসনে সমাসীন সাম্রাজাবাদী শক্তি তাহার ক্ষমতা তাগে করিবে, এরূপ চিন্থা বাতুলতা মাত্র।

গান্ধিজী এইরূপ চাপই দিতে \*চাহেন, কিন্তু তাহাকে বলপ্রয়োগ বলিতে চাহেন না। তাঁহার মতে তাঁহার উপায় হইল আঅপীডন। ইহা লইয়া বিচার করা কঠিন, কেন না ইহার মধ্যে এমন একটা দার্শনিক বস্তু আছে, যাহা কোন বাস্তব উপায়ে পরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া যায় না। প্রতিপক্ষের উপর ইহা প্রচর প্রভাব বিস্তার করে সন্দেহ নাই। ইহাতে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যে নৈতিক যুক্তি দিতে অগ্রসর হয়, সে বিচলিত হইয়া পড়ে, তাহার চিত্তে মানবোচি ভাবের উদ্রেক হয়; ইহাতে আপোষের পথ সর্ববদাই উন্মক্ত থাকে। প্রেম ম্বেক্সায় দুঃখবরণ, প্রতিপক্ষ এমন কি, দর্শকদের উপরও এক শক্তিশালী মানসিক প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অধিকাংশ শিকারীই জানেন যে, বতাপশুর সন্মুখীন হইবার ভঙ্গীর মধ্যে অনেক তারতম্য আছে। দুর হইতে দে হিংস্ৰ উন্মাদনা অন্মূভব করিয়া তাহার প্রতিক্রিয়ার কার্যা করিতে চায়। মাত্রৰ ভয় পাইয়াছে, তাহা পশু বুঝিতে পারিয়াছে, অতি চকিতে সম্পূর্ণ অন্তত্তব করিতে ন। করিতে, মান্তুষ ভয় পাইয়া আক্রমণ করিয়া বসে। সিংহশিকারী যদি এক মৃহর্তের জন্মও তুর্বলিতা প্রকাশ করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আক্রমণের আশন্ধা উপস্থিত হয়। অতি অপ্রত্যাশিত হুর্ঘটনা না ঘটিলে, সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক ব্যক্তির বন্ত পশুর নিকট কদাচিৎ বিপদের আশস্কা থাকে। অতএব মাহুষ যে

## क्रमंदात शतिवर्डन मा वनश्रदाग

মানসিক প্রভাবের ঘারাও অভিভূত হইবে ইহা খাজাবিক। কিন্তু ব্যক্তিবিশেষ প্রভাবিত হইলেও, শ্রেণী বা দল প্রভাবিত হয় কিনা সন্দেহ। কেন না, কোন শ্রেণী সমগ্রভাবে অপর পক্ষের ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসে না; এমন কি, যে সমস্ত সংবাদ তাহারা শুনিতে পায়, তাহা আংশিক ও বিকৃত। যাহাই ঘটুক না কেন, কোন দল প্রতিষ্ঠা ভ্রষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা শুনিবামাত্র লোকের মনে স্বতংফ, র্ভ জোধের সঞ্চার হয় এবং এই জোধ এত বেশী হয় যে অক্যান্ত ছোটখাট ভাবাবেগ তাহার মধ্যে তলাইয়া যায়। সমাজের ভালর জন্মই তাহাদের উন্নতত্তর প্রতিষ্ঠা ও স্থবিধা আবশ্রুক, দীর্ঘকাল এই কথা যাহারা ভাবিতে অভ্যন্ত, ভাহাদের কর্নে বিপরীত যুক্তি, পাপীর কুযুক্তি বলিয়া মনে হয়। আইন, শৃঞ্জাল ও চিরাচরিত ব্যবস্থা রক্ষাই তাহাদের নিকট প্রধান ধর্ম ইইয়া উঠে এবং ঐগুলির বিকৃদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই মহাপাপ বলিয়া মনে হয়।

অতএব বিরুদ্ধ পক্ষের দিক হইতে হাদয়ের পরিবর্ত্তন অধিকদূরে অ্রাসর হয় না। সময় সময় তাহাদের প্রতিপক্ষের বিনয় ও সাধুতাই তাহাদিগকে অধিকতর ক্রদ্ধ করে, কেন না, উহাতে তাহাদেরই দোষী বলিয়া মনে হয়। যখন কোন ব্যক্তি সন্দেহ করে যে, তাহার স্কম্বেই দোষ নিক্ষেপের চেষ্টা ইইতেছে. তথন তাহার নৈতিক ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয়। তৎস**ে অহিং**সানীতির প্রয়োগ-কৌশলের ফলে বিৰুদ্ধ পক্ষেৱ কতকগুলি লোক প্ৰভাবান্বিত হয় এবং তাহার ফ**লে** বিরুদ্ধতার শক্তি তুর্বল হইয়া পড়ে। তাহার উপর ইহা নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সহাত্মভুতি আকর্ষণ করে এবং জগতের মতামতের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার ইহা এক শক্তিশালী অস্ত্র। কিন্তু শাসক-সম্প্রদায় সংবাদ গোপন করিতে পারেন অথবা বিক্লত করিতে পারেন, সে সম্ভাবনাও রহিয়াছে; কেন না, বার্ত্তাবাহী প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁহাদেরই হাতে বলিয়া প্রকৃত ঘটনা প্রচার হওয়া অসম্ভব। যাহা হউক অহিংস উপায় লইয়া যে দেশে কাৰ্য্য করা হয়, সেই দেশের অসংখ্য উদাসীন নরনারীর উপর ইহা দূরপ্রসারী ও গভীর এভাব বিস্তার করে। তাহাদের নিশ্চয়ই হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয় এবং তাহারা ইহার অন্তকুলে উৎসাহী হইয়া উঠে; কিন্তু যাহারা সাধারণতঃ উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে, তাহাদের বেশী হৃদয়ের পরিবর্ত্তন আবশ্যক করে না। কিন্তু যাহারা পরিবর্ত্তনে ভয় পায় তাহাদের উপর প্রভাব তত স্পষ্ট নহে। ভারতে অসহযোগ ও নিরুপদ্রব প্রভিরোধের ক্রত বিস্তার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, অহিংস আন্দোলন বিশাল জনসজ্যের উপর কি আশ্চর্য্য প্রভাব বিস্তার করে এবং বহু সংশ্যাতুরকে কি ভাবে বিশ্বাসী করিয়া ভোলে। কিন্তু যাহারা স্কুচনা হইতেই ইহার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন, তাহান্তের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না। এমন কি, আন্দোলনের সাফল্যে তাহারা অধিকতর ভীত হয় এবং অধিকতর শত্রুভাবাপন্ন হয়।

হিংসামূলক উপায়ে তাহার স্বাধীনতা বক্ষা করিবার জন্ম রাষ্ট্রের যুক্তিসঙ্গত অধিকার আছে, ইহা যদি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এ সাধীনতা অর্জন করিবার জন্ম অমুরূপ হিংসা ও বলপ্রয়োগ অবলম্বন করা যুক্তিসক্ষ্ত इटेरव ना रकन, वूबा कठिन। हिश्मामृतक উপाय व्यवाधनीय ও व्यव्यवसाणी हहेरछ পাবে, কিন্তু উহা সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক ও নিষিদ্ধ হইতে পাবে না। গভর্ণনেন্টই সর্বাপেকা প্রভাবশালী অংশ এবং সশস্ত্র সৈক্তদলের নিয়ামক বলিয়া হিংসামূলক উপায় প্রয়োগ করিবার অধিকার অন্তের তুলনায় তাহার বেশী হইতে পারে না। অহিংস বিপ্লব সাফল্য লাভ করিয়া যদি রাষ্ট্রের রশ্মি হস্তগত করে, তাহা হইলে পূর্বে তাহার যাহা ছিল না, দেই বলপ্রয়োগের অধিকার কি দে তৎক্ষণাৎ লাভ করিবে ? ইহা প্রভূত্বের বিরুদ্ধে যদি বিদ্রোহ হয়, তাহা হইলে কি দিয়া তাহা দমন করা হইবে ? স্বভাবত:ই ইহা বলপ্রয়োগ করিতে অনিচ্ছুক হইবে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্থা মীমাংসার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাই বলিয়া সে তাহার বলপ্রালের অধিকার ভ্যাগ করিবে না। জনসানারণের একাংশ নিশ্চয়ই পরিবর্তনের বিরোধী হইবে এবং পূর্ববাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে। যদি তাহারা মনে করে যে, তাহাদের হিংদার বিরুদ্ধে নৃতন রাষ্ট্র তাহার বলপ্রয়োগের শক্তিগুলি ব্যবহার করিবে না, তাহা হইলে তাহাবা অধিকতর উৎসাহে উহা চালাইবে। অতএব মনে হয়, হিংসা ও অহিংসা, বলপ্রয়োগ ও জদয়ের পরিবর্ত্তনের মধ্যে কোঁন স্বস্পষ্ট সীমারেখা নির্দেশ করা কঠিন। রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের দিক দিয়া চিস্তা করিলে অস্থবিধা ত আছেই; শোষক ও শোষিত শ্রেণীর মধ্যে ইহা আরও শোচনীয়।

কোন আদর্শের জন্ম হংধবরণ সর্বনাই লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে; প্রতিঘাত না করিয়া এবং সমন্ত্রতাাগ না করিয়া কোন মহং উদ্দেশ্যের জন্ম হংধবরণের মধ্যে এক মহবের গরিমা আছে, যাহার নিকট অনিচ্ছাসত্তেও মাণ্ডান করিতে হয়। কিন্তু হংধবর জন্মই হংধবরণের সহিত ইহার প্রভেদ ভাগান্যান্ম এবং এই শ্রেণীর মায়নিগ্রহ বিষাদ-রোগে পর্যাবদিত হয়, এমন কি ইহাতে একটু অধংপতনও হয়। হিংসা যদি সচরাচর অস্বাভাবিক নিষ্ঠ্বতা হয়, তাহা হইলে অহিংসাও তাহার নিজ্ঞিয়তার দিক দিয়া অস্ততঃ উহার বিপরীত স্থল করে। কাপুক্সতার ও অকর্ষণাতার আবরণ রূপে এবং প্রচলিত ব্যবস্থা রক্ষা করিবার ইচ্ছাকে গোপন করিবার জন্ম অহিংসা ব্যবস্থাত হার প্রবিশাই এরূপ সম্ভাবনা আছে।

ভারতে ক্রেক বংদর হইতে, যথন হইতে দামাজিক পরিবর্ত্তনের ভাব কিছু গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে, তথন হইতেই একদল লোক বলিরা আদিতেছেন যে, বলপ্রযোগ ব্যতীত এক্রপ পরিবর্ত্তন দম্ভব নহে, অতএব ওদব

## क्रमस्त्रत शतिवर्जन मा वनश्रस्त्राश

কথা না তোলাই ভাল। শ্রেণীসংঘর্ষের কথা (যদিও তাহা অতিমাত্রায় বিজমান) উল্লেখ করা উচিত নহে। কেন না, তাহা সম্পূর্ণ সহযোগিতা—অহিংসার পথে উন্নতি অথবা ভবিষ্যতের যে লক্ষ্যই হউক না কেন, তাহার সহিত খাপ খায় না। কোন এক স্তব্যে বলপ্রয়োগ না করিয়া সামাজিক সমস্তার সমাধান করা বাইতে পারে না, ইহা সত্য, কেন না, স্থবিধাভোগী সম্প্রদায় তাহাদের বর্তমান অবস্থা রক্ষা করিবার জন্ম নিশ্চয়ই হিংসা-নীতি অবলম্বন করিতে ইতন্ততঃ করিবে না। কিন্তু মতবাদের দিক দিয়া যদি অহিংস উপায়ে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়, তবে ঠিক সেই ভাবে উহাদারা সামাজিক আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভব হইবে না কেন ? ष्यिः प्रभारत्र यनि षामता जिप्ति मामाकावारनत कवन इटेर्फ मुक्त इटेश ताषरेनि विक साधीन । अर्बन कतिए भारत, जारा रहेरल प्रभीय नुभिज्यम, জমিদারগণ ও অক্যাক্ত দামাজিক দমস্যাগুলি অফুরুপ উপায়ে দমাধান করিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র স্থাপন করিতে পারিব না কেন ? এ সকলই অহিংস উপায়ে সম্ভব কি না, তাহা মুখ্য প্রশ্ন নহে। প্রধান কথা এই যে, এই উভয় উদ্দেশ্যই অহিংসাম্বারা সিদ্ধ করা সম্ভব কি অসম্ভব। একথা নিশ্চয়ই বলা যাইতে পারে না যে, অহিংদ উপায় কেবলমাত্র বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধৈই প্রয়োগ করিতে হইবে। দশুতঃ ইহা অধিক সহজে দেশের মধ্যে স্বদেশীয় सार्थभवरा ७ विकन्नवामीतम्ब विकट्न প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কেন না অভাভ ক্ষেত্র অপেক্ষা তাহাদের চিস্তারাজ্যে উহার প্রভাব অধিকতর হইবে।

কেবল অহিংসার বিরোধী কল্পনা করিয়া, রাজনীতি বা কোন উদ্দেশ্যকে নিন্দা করার ভাব, ভারতে অধুনা দেখা যাইতেছে, আমার মতে সমস্পাগুলিকে সত্যদৃষ্টিদ্বারা না দেখিয়া উহা সম্পূর্ণ উন্টা দিক হইতে দেখিবার মত। ১৫ বংসর পূর্বের্ব আমারা অহিংস অসহযোগ গ্রহণ করিয়াছিলাম, কেন না উহা আমাদিগকে সর্ব্বাধিক বাঞ্চনীয় ও সাফল্যের পথে লক্ষ্যস্থানে লইয়া যাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। তথন লক্ষ্য অহিংসা হইতে স্বতম্ব ছিল, উহা আহিংসার শাখামাত্রও ছিল না, অথবা অহিংসা হইতে উহা উছ্ত হয় নাই। তথন কেইই একথা বলিতে পারেন নাই যে, স্বাধীনতা বা অধীনতা পাশ ছেদন যদি কেবলমাত্র অহিংস উপারে সম্ভব হয়, তাহা হইলেই উহার জন্ম চেষ্টা করা যাইতে পারে। কিন্তু এখন আমাদের লক্ষ্যকেন্দ্র অহিংসার মানদণ্ডে বিচার করা হইতেছে এবং যাহা অহিংসার সহিত সামঞ্জন্মহীন তাহা অগ্রাহ্ব করা হইতেছে। এইভাবে অহিংসা এক অন্মনীয় যুক্তিথীন গোঁড়ামীতে পরিণত হইতে চলিয়াছে, য়াহার বিরুদ্ধে কান প্রশ্নই তোলা সম্পত নহে। ইহার ফলে বৃদ্ধির উপর ইহা প্রভাব হারাইয়। ফেলিয়া ক্রমে বিশ্বাস ও ধর্মের কোটরে আশ্রম গ্রহণ করিতেছে। এমন কি,

কায়েমী স্বার্থবিশিষ্ট ব্যক্তিরাও ইহা আঁকড়াইয়া ধরিয়া, ইহাকে বর্ত্তমান ব্যবস্থা রক্ষা করার অন্তুক্লে ব্যবহার করিতেছে।

ইহা অত্যন্ত হুর্ভাগ্যের কথা, কেন না আমি দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে অহিংস প্রতিরোধ এবং অহিংসামূলক উপায় দারা সংগ্রামের ভারতে অত্যন্ত উপযোগিতা রহিয়াছে; জগতের অন্তান্ত অংশের পক্ষেও তাহা সম্ভব। গান্ধিজী আধুনিক চিস্তাশীল ব্যক্তিদিগকে উহা বিবেচনা করিতে প্রবৃত্ত করিয়া এক মহৎ কাজ করিয়াছেন। আমি বিশ্বাস করি ইহার ভবিয়াং মহান। এমনও হইতে পারে যে মনুগুজাতি ইহা সমগ্র ভাবে গ্রহণ করিবার মত উন্নত হয় নাই। এ. ই. निथिত "रेनिहात अहीम" नाहित्कत अवहि हतिराजत मूथ पिषा वनान ररेग्नारह, "তুমি অন্ধের হত্তে দর্শনের মোমবাতী তুলিয়া দিতেছ; অন্ধ ইহা লাঠি ছাড়া আর কিরূপে ব্যবহার করিতে পারে ?" বর্ত্তমানে এই নূতন নীতি হয় ত বিশেষ কার্যাকরা হইবে না, কিন্তু অ্যান্ত মহংভাবের মত ইহার প্রভাব বর্দ্ধিত হইবে এবং ইহা ক্রমশঃ আমাদের কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিবে। অসহযোগ, কোন ফুর্নীতিপূর্ণ রাষ্ট্র বা সমাজের সহিত সহযোগিতা করিতে অম্বীকার—এক শক্তিশালী এবং সক্রিয় গারণা। এমন কি মুষ্টিমেয় চরিত্রবান ব্যক্তি যদি ইহা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে উহার প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং তাহা ক্রমেই বন্ধিত হইতে থাকে। অধিকাংশ ব্যক্তি যোগদান করিলে বাহাতঃ ইহা অধিক প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু তাহার ফলে মনের গতি অক্যান্ত দিকে গিয়া নৈতিক একাগ্রতা আচ্ছন করিয়া ফেলে। বিস্তৃতির কলে ইহার গভীরতা কঁমিয়া যায়। সমষ্টি মানব ক্রমশঃ ব্যক্তিকে পশ্চাতে ঠেলিয়া দেয়।

নিভাঁজ অহিংসাঁর উপর অতি মাত্রায় জোর দেওয়ার ফলে ইহা জীবন হইতে স্বতম্ব ও দ্রবর্তী হইয়া গিয়াছে, লোকে ইহা হয় অদ্ধের মত ধর্ম ভাবে অহ্প্রাণিত হইয়া গ্রহণ করে, অথবা একেবারেই গ্রহণ করে না। বৃদ্ধিমান ব্যক্তিরা পশ্চাতে সরিয়া থাকেন। ১৯২০ সালে ইহা ভারতের টেরোরিষ্টদের উপর অসামান্ত প্রস্থাবিস্থার করিয়াছিল, অনেকে দলত্যাগ করিয়াছিলেন, মাহারা তাহা করেন নাই তাঁহারাও সন্দেহাতুর হইয়া হিংসামূলক কার্য্য হইতে বিরত ছিলেন। কিন্তু আজ ইহাদের উপর উহার সে প্রভাব আর নাই! এমন কি, কংগ্রেসের মধ্যে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি যাহারা অসহযোগ ও নিরুপজব প্রতিরোধ আন্দোলনে প্রশংসার সহিত কার্য্য করিয়াছেন এবং অক্তাম আগ্রহে অহিংসানীতিসম্বত জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, আজ তাঁহাদিগকে অবিখাসী মনে করিয়া বলা হইতেছে বে, যণন তাঁহারা অহিংসাকে জীবনের মূলনীতি অথবা ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করিতে প্রস্তাত নহেন, তথন কংগ্রেসপন্থীরূপে তাঁহাদের থাকিবার প্রয়োজন নাই। অথবা বে একমাত্র লক্ষ্যের জন্য উত্তম প্রকাশ করা তাঁহারা সার্থক বলিয়া বিবেচনা করেন,

## क्रमदग्रत পরিবর্ত্তন না বলপ্রয়োগ

তাহা ত্যাগ করুন, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র, সকলের জন্ম সমান বিচার ও সমান স্থবিধা, স্থবিক্তন্ত সমাজ তথনই সম্ভব হইতে পারে, যথন অদ্যকার সম্পত্তির উপর অধিকার ও বিশেষ স্থবিধাগুলি বিলুপ্ত হইবে। অবশ্য গান্ধিজী এক প্রবল শক্তিরূপেই বিদ্যমান থাকিবেন, তাঁহার অহিংসা কর্মপ্রবণ ও আক্রমণশীল, কেহ জানে না, কথন তিনি সমস্ত দেশকে নৃতন শক্তিতে অফুপ্রাণিত করিয়া আবার আন্দোলনে অগ্রগতি সঞ্চার করিবেন। সমস্ত মহন্ত, সমস্ত স্ববিরোধিতা, জনসাধারণকে অঙ্গলি-হেলনে পরিচালনা করিবার সমস্ত শক্তি লইয়া তিনি সাধারণ মাপকাঠির অনেক উর্দ্ধে। অপরকে বিচার করিবার মাপকাঠি দিয়া তাঁহাকে পরিমাপ করা যায় না, বিচার করা যায় না। তাঁহার অমুগামী বলিয়া খাঁহারা দাবী করেন, তাঁহাদের অনেকেই অকর্মণ্য শান্তিবাদী অথবা টল্টয়-কথিত অ-প্রতিরোধী অথবা কোন দম্বীর্ণ সম্প্রদায়ের ভক্ত হইয়া পড়েন, জীবন ও বাস্তবের সহিত তাঁহাদের কোন যোগ থাকে না। তাঁহাদের চারিদিকে এমন কতকগুলি লোক জড় হয়, যাহারা বর্ত্তমান ব্যবস্থা রক্ষার জন্ম উন্নথ এবং দেই উদ্দেশ্য দিদ্ধির জন্ম অহিংদার আশ্রয় গ্রহণ করে। এইভাবে স্থবিধাবাদ দেখা দেয় এবং প্রতিপক্ষকে স্বমতে আনয়ন করিতে গিয়া অহিংসা নীতির থাতিরে তাঁহারাই নিজেদের ফ্রন্থের পরি-বর্ত্তন সাধন করেন এবং প্রতিপক্ষদলে গিয়া দণ্ডায়মান হন। যথন উৎসাহ কমিয়া আদে এবং আমরা চর্বল হইয়া পভি, তথন একট পিছু হটিয়া আপোৰ করিতে ইচ্ছা হয় এবং তাহাকে প্রতিপক্ষের চিত্ত জয় করিবার কৌশলরূপে অভিহিত করিয়া আত্মপ্রদাদ লাভ করি। সময় সময় আমরা আমাদের প্রাতন সহ-কর্মীদের ত্যাগ করিয়াই ঐটকু লাভের লোভে ছুটিয়া যাই। আমরা পুরাতন সহকর্মীদের, যে সকল কথায় নতন বন্ধুরা বিরক্ত হয় এবং তাহাদের বাড়াবাড়ির নিন্দা করি এবং দলের ঐক্য নষ্ট করিবার জন্ম তাহাদের উপর দোষারোপ করি। সমাজবাবস্থার প্রক্রুত পরিবর্তনের পরিবর্তে, বর্তমান ব্যবস্থার মধ্যেই, দয়া-দাক্ষিণোর উপর বেশী জোর দেওয়া হয়: কায়েমী স্বার্থ সম্বন্ধ কোন উচ্চবাচা করা হয় না।

উপায়ের গুরুজের উপর অধিক জাের দিয়া গাদ্ধিজী এক মহং কাষ্য করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। তথাপি আমার মনে হয় উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত লক্ষ্যের উপরও পরিণামে অছরুপ জাের দিবার নিশ্চয়ই প্রয়োজন আছে। যদি আমারা উহা স্পষ্টভাবে বুরিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের অবস্থা লক্ষাহীন পথিকের মত হইবে, কতকগুলি অবাস্তর বিষয় লইয়া আমরা বুথা শক্তিক্ষম করিব। কিন্তু উপায়কেও অবজ্ঞা করা যায় না, কেন না নৈতিক দিক ছাাড়াও উহার একটি কার্যাকরী দিক আছে। মন্দ ও ছ্নীতিপূর্ণ উপায় গ্রহণ করিলে অভিপ্রেত উদ্দেশ্য পও হইয়া য়ায়, অথবা নব নব সমস্যা তীব্রভাবে

#### च अरत्नान जिस्क

দেখা দেয়। যাহাই হউক, আমরা মাছবকে তাহার ঘোবিত উদ্দেশ্য দিয়া নহে, তাহার অবলম্বিত উপায় দিয়াই বিচার করিয়া থাকি। যে উপায় অবলমন করিলে অনাবক্তক সংঘৰ্ষ উপস্থিত হয়, দ্বণা ও বিষেষ পুঞ্জীভূত হইয়া উঠে, তাহা লক্ষ্যকে দরবর্ত্তী ও উদ্দেশ্ত সিদ্ধির পথ কঠিন করিয়া তোলে। উপায় ও উদ্দেশ্য অঞ্চাঞ্চী সম্বন্ধে জড়িত, উভয়কে পৃথক করা যায় না। অভএব উপায় প্রধানত: এমন হওয়া উচিত, याहा मध्यर्ष ও घुनादक উগ্र इहेटल बिटर ना, अञ्चल: भटक उहादक यथामाना নির্দিষ্ট সীমার ( কেন না, কিয়ৎপরিমাণে উহা অপরিহার্যা ) মধ্যে রাখিতে চেষ্টা कविट्य अवः मिल्ला आधः कविट्य श्रमानी इहेट्य । हेश कान निर्मिष्ठे कार्या-প্রণালী অপেকা ব্যক্তির অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির উপরই অধিক নির্ভর করে। এই মূল অভিপ্রায়কেই গাদ্ধিলী অধিকতর গুরুত্ব দিয়া থাকেন এবং যদি তিনি মহন্ত-চরিত্রে কোন বৃহৎ পরিবর্ত্তন সাধনে অক্ততকার্যা হইয়া পাকেন তাচা হইলেও লক লক্ষ নরনারী-চালিত বিরাট স্বাতীয় আন্দোলনকে ঐ অভিপ্রায় হারা অমুপ্রানিত করিতে তিনি আক্ষা সাফলা লাভ করিয়াছেন। তিনি যে নৈতিক मःयम माबी करवन, छाहाव । वित्वय श्रायाकन आहि, छर छाहाव वाकिशंड সংব্**ষেত্র আন্তর্ণ, সম্ভবতঃ তকেঁর বিষয়। তিনি আস্থাত পাপ ও চর্ম**লতার উপর অত্যন্ত গুৰুত্ব আবোপ কৰেন, অথচ শামাজিক পাণগুলি প্ৰায় লকাই করেন না। এই দুখ্যলা ও সংখ্যের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নাই; কেন না, এই মকভ্মি ভাগি কবিষা কবিবাডেগী শ্রেণীর সহিত যোগ দিয়া প্রতিদালাভের প্রলোভন মনেক কংলোপন্দীকে সভাইয়া লইয়া গিয়াছে। কেন না, বিশিষ্ট কংগ্ৰেসদেবীদেৱ ভয় অভগতের ভার সর্বনাই খোলা।

সমগ্র জ্বাং আজ বছবিধ সন্ধটের সন্মুখীন, কিন্তু মানবের প্রাণশক্তি ও বি প্রতিভাৱ সন্ধটই ইহার মধ্যে প্রধান। প্রাচ্যে ইহা অধিকতর প্রবল, ে বার অধুনা অন্তান্ত দেশ অপেকা এশিয়ায় অতি ক্রন্ত পরিবর্ত্তন চলিয়াছে এব হার সহিত সামজ্ঞ সাধনের চেষ্টারে বেননা প্রচুর। যে রাজনৈতিক সমশ্রু আমরা অত্যন্ত মুখ্যরূপে দেখিতেছি, ইহার সহিত তুলনায় তাহার গুরুহ বেশী নহে, আমাদের নিকট ইহাই প্রাথমিক সমস্যা এবং ইহার সন্ধোষস্থনক সমাধান ব্যতীত প্রকৃত প্রপ্রগুলিতে আমরা হন্তক্ষেপই করিতে পারিব না। যুগ যুগান্ত ধরিয়া আমরা এক পরিবর্ত্তনহীন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজবাবদ্বায় অভ্যন্ত এবং আমাদের মধ্যে অনেকেরই বিশাস যে সমাজের উহাই সন্তব্ধর ও সন্ধৃত ভিত্তি এবং আমাদের স্থায় অন্তারের ধারণাগুলিও উহার সহিত জড়িত। কিন্তু এই অত্যীত ভিত্তির উপর বর্ত্তমানকে প্রতিষ্ঠা করিবার আমাদের সকল চেষ্টা বার্থ হইতেছে; উহা বার্থ হইতে বাধা। আমেরিকান অর্থনীতিবিদ ভেবলেল লিগিয়াছেন, "চরমে অর্থ নৈতিক সন্ধীতি, অর্থ নৈতিক প্রয়োজনের উপর নির্ভর

## क्षप्रात পরিবর্ত্তন না বলপ্রায়োগ

করে।" বর্ত্তমান প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জন্ম রাথিয়া নৃতন নীতি আমাদিগকে নির্ণন্ন করিয়া লইতে হইবে। যদি আমরা জীবনের এই সকট হইতে নিজ্কতির পথ খুঁজিতে চাহি, যদি বর্ত্তমান মূর্ণের প্রকৃত আত্মোন্নতির মৃল্য বুঝিতে চাহি, তাহা হইলে আমাদিগকে সরল সাহসের সহিত সমস্রাগুলির সন্মুখীন হইতে হইবে। কোন ধর্মের অয়োক্তিক মতবাদের গোঁড়ামির মধ্যে আশ্রম্থ খুঁজিলে চলিবে না। ধর্ম্ম যাহা বলে তাহা ভাল বা মন্দ হইতে পারে; কিন্তু ইহা যে ভাবে বলে এবং আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলে, তাহা নিশ্বাই কোন সমস্তাকে বুজির দিক দিয়া বিচার করিতে সহায়তা করে না। ধর্মের বিচার-নিরপেক সিদ্ধান্তগুলি সম্পর্কে যেমন ক্রমেত বলিয়াছেন, "উহা বিশ্বাস করিতেই হইবে, প্রথমতঃ যেহেতু আমাদের আদিম পূর্ব্বপুক্ষেরা উহা বিশ্বাস করিতেন, দ্বিতীয়তঃ অতি স্থ্পাচীন কাল হইতে পরম্পার্ক্রমে উহার প্রমাণ আমাদের হাতে আছে এবং তৃতীয়তঃ যেহেতু ঐশুলির সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উথাপন করা একেবারেই নিষিদ্ধ।" (দি ফিউচার অফ এন ইলিউসান)।

যদি আমরা অহিংসা ও তৎসংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলি ধর্ম বা অহ্নরপ মতবাদের দিক হইতে বিবেচনা করি, তাহা হইলে ভর্ক করিবার কিছুই থাকে না। কোন সম্প্রদারের সন্ধার্ণ মতবাদে উহা পর্যাবসিত হইলে লোকে উহা গ্রহণ করিতেও পারে, নাও পারে। উহার কার্য্যকরী শক্তি ইহাতে হ্রাস হয় এবং বর্ত্তমান সমস্তাভিলতে উহার প্রয়োগের সার্যকতা থাকে না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী ভাবে যদি আমরা উহা লইয়া আলোচনা করি, তাহা হইলে জগতের পুনর্গঠন চেষ্টায় বছল পরিমাণে উহা হইতে সাহায্য পাইব। সমষ্টি মানবের ছুর্ব্বলতা ও প্রকৃতির কথা মনে রাখিয়াই এই বিবেচনা করিতে হইবে। যে কোন ব্যাপক কাজ, বিশেষতঃ আমূল পরিবর্ত্তনমূলক বৈপ্লবিক কার্য্যপদ্ধতি কবল নেতাদের চিন্তাগারার উপর নির্ভর করে না, বর্ত্তমান পারিপার্থিক অবস্থা উপরও উহা নির্ভর করে; বেশীর ভাগ নির্ভর করে, যে সকল মান্ত্র্য লইয়া তাঁহারা কাজ করেন, তাহাদের মনোভাবের উপর।

জগতের ইতিহাসে হিংসানীতির অভিনয় বহুবার হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানেও ইহা সমান প্রবল, সম্ভবতঃ আরও দীর্ঘকাল ইহা ঐরপই থাকিবে। হিংসা ও বলপূর্বক বাধ্য করিয়াই অভীতের প্রায় অধিকাংশ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। ভারুউ. ই. মাডটোন একদা বলিয়াছিলেন "আমি হৃংথের সহিত বলিতেছি, রাজনৈতিক সমটের সময় এই দেশের জানসাধারণকে আর কোন উপদেশ না দিয়া যদি বলা হইত যে, হিংসাকে ঘুণা করিতে ভূলিও না, শৃঙ্খলা ভালবাসিও, সর্ব্বদা ধৈর্ঘ্যবলম্বন করিও, তাহা হইলে এই দেশ কথনও স্বাধীনতা পাইত না।"

The second of th

#### ज अर्जनान (नर्ज

অতীত ও বর্তমান হিংসানীতির গুরুত্ব ভূলিয়া থাকা অসম্ভব, তাহা হইলে জীবনকেই অধীকার করিতে হয়। তথাপি হিংসা মন্দ এবং ইহা অশেষ অকল্যাণের প্রস্থৃতি। ঘূণা, নিষ্ঠুরতা, প্রতিশোধ প্রবৃত্তি এবং শান্তি ভাব হিংসা হইতেও শোচনীয়, কিছু এইগুলি প্রায়ই হিংসার সহিত জড়িত থাকে। হিংসা অরপতঃ মন্দ না হইলেও ঐ সকল উদ্দেশ্যের জন্ম মন্দ হইয়া পড়ে। ঐ সকল উদ্দেশ্যের জন্ম মন্দ হই উদ্দেশ্যই পাকিতে পারে। কিছু ঐ সকল উদ্দেশ্য হইতে হিংসাকে স্বতম্ব করা অতিমান্তার কঠিন, অতএব ষ্থাসম্ভব হিংসাকে পরিহার করাই ভাল। অবশ্য ইহাকে বর্জন করিতে গিয়া কেই নিজিয় হইয়া অন্তবিধ এবং অধিকতর অন্তায় সম্ভ করিতে পারে না। হিংসার নিকট বক্ষতা শীকার অথবা হিংসার উপর প্রতিষ্কিত শাসনপ্রভূতি গ্রহণ, অহিংসানীতির মূলতত্ব অধীকারেরই নামান্তর। জহিংস উপায়ের গৌজিকতা প্রমাণ করিতে হইলে উহাকে অহিমাত্রার ক্রিয়াশীল এবং রাষ্ট্র বা সমাজ-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনে সক্ষম করিতে হইবে।

উটা ছারা সম্ভব কিনা ভাটা আমি জানি না। আমার মনে হয় ইহা আমাদিগকে অনেক দ্ব লইয়া বাইতে পাৰে, তবে ইহা ঘাবা চরম লক্ষা পৌছান স্পার্কে আমার সন্দেহ আছে। যে ভাবেই হউক, কিছু না কিছু বলপ্রাগ च्याविहारं। वित्याहे महन हय, किन ना कमका ७ छविया वाहारत हाएँ। वाहारा वनभूतंक वाना मा इहेरन छेहा छाड़िएड हाहिएव मा अथवा गर्डापम भगाए मा अमन অবস্থা স্থান্ত করা ধার যে, ক্ষমতা ও স্কবিধা ছাড়িয়া দেওয়া অপেক। হাতে রাধাই ভ্রেদের প্রেদ অধিকতর বিপ্রজনক, তত্তদিন বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হুইবেঃ বর্তনানে সমাজে যে দদ চলিয়াছে, জাতীয় ও শ্রেণী সংঘর্ষগুলি বলপ্রালাগ বাতীত সমাধান হইবে না। আপেকভাবে হদয়ের যে পরিবর্তন আবশুক ভাষাত কোন সন্দেহ, নাই ; কেনু না, উহা ব্যতীত সামাজিক পরিবর্তনের আন্দে<sup>া</sup> অন্য কোন ভিত্তি নাই ৷ কিন্তু কিয়ন্ৎশের উপর বলপ্রয়োগ করিতেই 🗀 🐠 মলে যে সকল সংঘর্ষ রহিয়াছে, সেগুলি ঢাকিয়া রাথিয়া, ভাহাদের অক্তিও বিস্মৃত হুইবার চেষ্টা আমাদের পুজে শুভ নহে। ইহা কেবল সত্যু গোপন করা নহে, ইহা বর্তুমান ব্যবস্থাকে ঠেলিয়া উপরে তুলিয়া প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জনসাধারণকে বিভান্ত করা এবং শাসক-সম্প্রদায় তাঁহাদের বিশেষ স্থবিধাগুলির যৌক্তিকতা প্রমাণ করিবার জন্ম যে নৈতিক ভিত্তি সংখ্যণ করেন, ইহা তাহাই জোগাইয়া দেওয়া। অত্যায় ব্যবস্থার দহিত সংগ্রাম করিতে হইলে উহা যে সকল মিথা। প্রতিশ্রতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা উদ্ঘাটিত করিতে হইবে এবং উহার স্করণমন্তি প্রকাশ করিতে হইবে। অসহযোগের একটা প্রধান গুণ এই যে, উহ ঐ সকল মিথা। প্রতিশ্রুতির স্বরূপ উদঘাটন করিয়া দেয় এবং ঐগুলির বশ্রুত

## क्रमरमञ्ज পরিবর্ত্তন না বলপ্রমোগ

স্বীকার অথবা উহা কায়েম রাধিবার জন্ম সহযোগিতা না করার ফলে মিথ্যাগুলি প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

আমাদের চরম উদ্দেশ্য হইল শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজ-যেথানে সকলের অর্থ-নৈতিক স্থবিচার ও স্থবিধা সমান হইবে। সমাজ এমন ভিত্তির উপর পরিকল্পনা করিতে হইবে যাহা মত্মুঞ্জাতিকে সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির উন্নতত্তর স্তরে লইয়া यारेत, मानमिक উৎकर्ष विधातनव वातन्त्रा कतित्व, महासार्वाजा, निःसार्थभवा ও সেবার ভাবে অমুপ্রাণিত করিবে, সদিচ্ছা, প্রেম ও প্রকৃত কাচ্ছ করার আকাজ্ঞা জাগ্রৎ করিবে—পরিণামে যাহা সমগ্র জগতের ব্যবস্থায় পরিণত হইবে। मस्य स्टेरन ज्याजार, প্রয়োজন स्टेरन वनপূর্বক, ইহার পথের প্রত্যেকটি বাধা चनमात्रिक कतिरक हरेरत । वनপ্রয়োগ যে প্রায়ই দরকার হ**ই**বে, দে সম্বন্ধে অন্ধ সন্দেহই আছে। কিন্তু যদি বলপ্রয়োগের প্রয়োজন উপস্থিত হয়, তাহা ঘুণা বা নিষ্ঠবতার সহিত প্রয়োগ করা উচিত নহে, কেবল বাধা অপসারণের উত্তেজনাহীন আকাজ্ঞা লইরাই প্রয়োগ করিতে হইবে। ইহা অতি কঠিন। ইহা সহজ কাজ নহে কিন্তু সহজ পথও নাই ; পতনের গহার অগণিত। তবে বাধা-বিল্প পতনের গ্রহর, আমরা ভূলিবার ভাণ করিলেই অন্তহিত হইবে না; বরং তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ ব্রিয়া লইয়া সাহসের সহিত উহার সমুখীন হইতে হুইবে। এ সকলই অবাস্তব কল্পনা বলিয়া মনে হুইবে এবং এই সকল মহৎ ভাব বহুলোকের চিত্ত বিগলিত করিবে কিনা সন্দেহ। কিন্তু এগুলি আমাদের সন্মুখে রাথিতে হইবে, ইহার উপর জোর দিতে হইবে এবং এমনও হইতে পারে যে, যে সকল ঘুণা ও রিপুর আবেগে আমরা বশীভূত, তাহা ধীরে ধীরে শিথিল হইবে।

আমাদের উপায়গুলি ঐ লক্ষ্যের অন্তর্কল এবং ঐ মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া ব্কিতে হইবে বে, জনসাধারণের মধ্যে মানব প্রকৃতি ধেরূপ, তাহাতে সর্ব্বনাই ত'ারা আমাদের আবেদন ও অন্তরোধে কর্ণপাত করিবেনা অথবা উচ্চাঙ্গের নৈতিক আদর্শান্ত্যায়ীও কার্যা করিবেনা। হৃদয়ের পরিবর্ত্তনের সহিত বলপ্রয়োগে বাধ্য করিবারও প্রয়ের কহবে ; তবে আমরা এই মাত্র করিতে পারি যে, বলপ্রয়োগে বাধ্য করিবার কালে যতটা সম্ভব সীমাবন্ধরূপে এমন ভাবে উহা প্রয়োগ করিতে হইবে, যাহাতে অন্যাগভলি যথাসম্ভব কম হয়।

# পুনরায় দেরা জেলে

আলীপুর জেলে আমার শরীর ভাল ছিল না। আমার শরীরের ওজন অনেক কমিয়া গেল। কলিকাতায় গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি কাতর হইবা পড়িলাম। অপেকাকৃত ভাল স্থানে আমাকে বদলী করার গুজর গুনিলাম। ৭ই মে আমাকে জিনিযপত্র গুছাইয়া জেলের বাহির হইবার নির্দেশ দেওয়া হইল। আমাকে দেরাহ্ন জেলে পাঠান হইতেছে। কয়েকমাস অপরিসর নির্জনতায় বাস করিবার পর, কলিকাতার মধ্য দিয়া মোটরে সান্ধ্যা-সমীরণ অতিশয় ভাল লাগিল; রহং হাওছা প্রেশনের জনতা দেখিয়াও মুগ্ধ হইলাম।

এই বনলীতে আমি আনন্দিত হইলাম এবং দেৱাত্ন ও সন্নিহিত পর্বতমালার জন্ম ব্যাকুল হইলাম। আমি উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এখান হইতে নয় মাস পূর্বে আমি যখন নৈনী গিয়াছিলাম, তখনকার ব্যবস্থা আর নাই। একটি পুরাতন গোশালা পরিষার করিয়া ও সাজাইয়া আমার নৃতন বাসস্থান নিশ্বিষ্ঠ করা হইল।

'দেল' হিদাবে ইহা মন্দ নহে, ইহার সহিত একটি ছোট বারান্দাও ছিল। সংলগ্ন উঠানটিও প্রায় পঞ্চাশ ফিটু লম্বা হইবে। আমার দেরাছনের পুরাতন বাসন্থান অপেকা ইহা তালই মনে হইল, কিন্তু ক্ষেকদিন পরেই বৃ্ঝিতে পারিলাম, অনুকণ্ডলি পরিবর্ত্তন মোটেই তাল হয় নাই। চারিদিকে দশ ফুট উচ্চ প্রাচীর আমার স্থবিধার জন্ম আরও ৪।৫ ফুট উচ্চ করা হইয়াছে। ফলে আমার আকাজ্যিত পর্বতের দৃশ্ম একেবারেই ঢাকা পড়িয়াছে, ক্ষেকটি গাছেব মাথা দেখা যায় মাত্র। এই জেলে তিন মাস কাটাইবার পরও একবার চকিত্তে পর্বত্ত দর্শন করিতে পারিলাম না। পূর্ব্ববারের মত বাহিরে গিয়া জেলের দর্মজা পর্যান্ত আমাকে জ্বন করিতে দেওয়া হইত না। ব্যায়ামের পক্ষে আমার ক্ষুম্র উঠানটাই যথেষ্ট বিবেচিত হইয়েছিল।

এই সকল ও অহাত নৃতন বিধি-নিষেধে আমি অত্যন্ত বিবক্ত ও নিরাশ হইলাম। আমি অধীর হইয়া উঠিলাম, এমন কি, আমার উঠানে সামাত বায়াম করার অধিকার থাকা সত্তেও উহাতে আমার প্রবৃত্তি হইল না। সমগ্র জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন এমন নিঃসঙ্গ নির্জনতা আমি জীবনে কমই অহতব করিয়াছি। এই নির্জন কারাবাস আমার পক্ষে অসহত হইয়া উঠিল, আমার দৈহিক ও মানসিক অবস্থার অবনতি হইতে লাগিল। আমার মনে হইতে লাগিল,

## পুনরায় দেরা জেলে

প্রাচীবের অপর দিকে কয়েক গজ দ্রেই নির্মান মৃক্ত বায়ু, ফুলের স্থবাস, মাটি ও তৃণের গন্ধ, দীর্ঘ কান্তার ও গিরিমালা। কিন্তু উহা আমার আয়তের বাহিরে, সর্ম্বাদা প্রাচীবের দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া আমার চক্ষ্ম ভারক্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া উঠিল। এমন কি, কারাজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক কোলাহলও আমার কানে আসিত না, আমাকে দ্রে স্রাইয়া স্বতম্বভাবে রাথা হইয়াছিল।

ছয় সপ্তাহে পরেই গ্রীম শেষ হইয়া বর্ষা আদিল,—ম্মলধারে বৃষ্টি! প্রথম সপ্তাহেই বার ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হইল। আবহাওয়ায় পরিবর্ত্তন দেখা দিল,—বেন নবজীবনের কানাকানি চলিয়াছে,—শীতল বাতাদে শরীর জুড়াইল। কিন্তু চকুও মনের কোন আরাম মিলিল না। দময় সময় আমার ইয়ার্ডের লৌহলার থূলিয়া একজন ওয়ার্ডার যাতায়াত করিত, তথন কয়েক মূহুর্ত্তের জন্ম চকিতে বহিজ্জাৎ দেখিতে পাইতাম—সবৃজ ক্ষেত্র এবং তক্তপ্রেণী, মূক্তাবলীর মত বারিবিদ্ শোভিত হইয়া রৌলালাকে অপূর্ব শোভা ধারণ করিয়াছে—কিন্তু কেবল মূহুর্ত্তের জন্ম, পরক্ষণেই উহা বিল্লুৎচমকের মত মিলাইয়া য়াইত। দরজাটি কথনও মশপূর্ণ উম্মুক্ত করা হইত না। বেশ বৃরিত্রে পারিতাম; ওয়ার্ডারের উপর আদেশ ছিল বে আমি নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিলে দরজাটি বেন না ঝোলা হয়, খুলিলেও, একটি মান্থ্য প্রবেশ করিতে পারে তাহার বেশী ফাঁক বেন না করা হয়। বাহিরের মৃক্ত সবৃজ্ব শোভা ক্ষণিকেল জন্ম দর্শন করিয়া আমার তৃপ্তি হইত না। অথচ উহা আমার চিত্তে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের আকাজ্ঞা জাগাইত, মন্তকে বেদনা অক্সভব করিতাম এবং দরজা থোলা হইলেও আমি ইচ্ছা করিয়াই সে দিকে তাকাইতাম না।

অবশ্য অন্যার এই সকল মনোবেদনার জন্ত কারাগারই দায়ী নহে, উহাতে তীব্রতা বাড়িয়াছে নাত্র। ইহা বাহিরের ঘটনাবলীর প্রতিজিয়া—কমলার রোগ এবং আমার রাজনৈতিক ত্নিস্তা। আমি বেশ ব্রিতে পানিলাম, কমলা পুনরায় তাঁহার পুরাতন রোগের দারা কবলিত, এ সময় তাঁহার কোন কাজে লাগিতে পারিলাম না ভাবিয়া এক অসহায় বেদনা অহুত্ব করিতে লাগিলাম। আমি এ সময় তাঁহার নিকটে থাকিলে তিনি অনেক উপশম বোধ করিতেন।

আলীপুরে যাহা পাইতাম না, দেরাত্নে আসিয়া সেই দৈনিক সংবাদপত্র পাইতে লাগিলাম এবং ইহাতে বাহিরের রাজনৈতিক ও অন্যান্ত ঘটনার সহিত আমি যোগপুত্র রক্ষা করিতে পারিতাম। প্রায়ে তিন বংসর পর পাটনায় নিথিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন (ইহা পূর্বের বে-আইনীই ছিল) আহুত হইল; ইহার বিবরণ পাঠ করিয়া আমি বিষগ্ধ হইলাম। আমি দেবিয়া আশ্চর্যা হইলাম, এই প্রথম অধিবেশনে ভারত ও পৃথিবীতে এত ঘটনা ঘটার পরও, বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করার কোন চেষ্টা হইল না। গতাহুগতিকতা হইতে মুক্ত

इटेवात जग का तिगम जात्नाघना इटेन ना। मृत इटेट गामिजी जामाः নিকট প্রাচীন ডিক্টেরী মৃতিতে প্রতিভাত হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমা নেতত্ব যদি তোমরা গ্রহণ করিতে চাহ তাহা হইলে আমার সর্গু মানিতে হইরে। তাঁহার এই দাবী সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কেন না, আমরা তাঁহার নেতৃত্ব চাহিব এব তাঁহাকে তাঁহার স্বকীয় গভীর বিশ্বাদের বিরুদ্ধে কার্যা করিতে বলিব, এরপ চ না। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে হইল, যেন উপর হইতে একটা ব্যবস্থা চাপাইয়া দেল হইল, পরস্পরের আলোচনা ও ভাববিনিময় ঘারা কোন কর্মপন্থা নির্ণয় করা হট না। গান্ধিজী লোকের মনের উপর আধিপত্য করেন, আবার তিনিই জনসাধার व्यमहात्र विनिद्या व्यक्तिराशं करवन, देश व्याक्तिंग विनिद्या मरन हन्न। व्यामात्र मरन ह তাঁহার মত জনসাধারণের আফুগতা ও গভীর শ্রন্ধা অতি অল্প লোকেই লা করিয়াছেন, তিনি যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, জনসাধারণ তাহার যোগ হইতে পারে নাই বলিয়া তাহাদের নিন্দা করা, আমার বিবেচনায় সঙ্গত নহে এমন কি, পাটনার সভায় তিনি শেষ পর্যন্ত থাকিলেন না, তাঁহার হরিছ আন্দোলন উপলক্ষ্যে ভাবণে চলিয়া গেলেন। তিনি নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিত তংপরতার সহিত কার্য্যকরী সমিতির প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করিতে উপদেশ দি সভা ত্যাগ করিলেন।

সম্ভবতঃ ইহা সতা যে দীর্ঘ আলোচনায় অবস্থার বেশী উন্নতি হইত ন সকলেই যেন হতবৃদ্ধি, সদশুদেৱে চিস্তা যেন আচ্ছন্ন ও অম্পষ্ট ; অনেকে সমালোচ করিতে উন্মুথ থাকিলেও, কাহারও কোন গঠনমূলক প্রস্তাব ছিল না। অবস্থাধী ইহা স্বাভাবিক, কেন না, সংঘর্ষের ভারের অধিকাংশ বিভিন্ন প্রদেশের এই সং নেতার স্বন্ধে পতিত হইয়াছিল; তাঁহারাও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহা মনও সতেজ ছিল না। তাঁহারা অম্পষ্টভাবে অফুভব করিতেছিলেন তাঁহাদিগকে সংঘর্ষের অবসান ঘোষণা করিয়া নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বন্ধ ক'ং হইবে, কিন্তু তাহার পর ? ছইটি দল দেখা গেল; একদল আইন-সভা ম নিছক নিয়মতান্ত্রিক কার্যাপদ্ধতির জন্ম লালায়িত, অন্তদল সমাজতান্ত্রিক বি দিয়া চিষ্ণা করিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকাংশ সদস্য এ তুই-এর কোন দ ভুক্তই নহেন। নিয়মতান্ত্রিকতায় প্রত্যাবর্ত্তনও তাঁহাদের মনঃপুত হইল পক্ষাস্তরে সমাজতন্ত্রবাদ দেখিয়াও তাঁহারা ভীত হইলেন, ভাবিলেন ইহাকে প্র দিলে কংগ্রেদের মধ্যে ভেদ দেখা দিবে। তাঁহাদের কোন গঠনমূলক ধারণা ছিল তাঁহাদের একমাত্র আশা ও ভরদাস্থল গান্ধিন্ধী। পুর্বের মতই তাঁহারা গান্ধি म्थारभकी इहेशा उँ। हात अन्नभामी इहेरलम, यिन छ अरमरक सरम सरम भामि মতে সায় দিতে পারিলেন না। নিয়মতান্ত্রিক মডারেটগণ গান্ধিজীর স পাইয়া নিং ডাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি ও কংগ্রেসের উপর প্রভাব বিস্তার করিলেন।

## পুনরায় দেরা জেলে

যাহা অপ্রত্যাশিত তাহাই ঘটিল। কিন্তু আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম, প্রতিক্রিয়ার মূথে কংগ্রেস তদপেক্ষাও অধিক পিছাইয়া পড়িল। অসহযোগের পর গত পনর বংসরের মধ্যে কখনও কংগ্রেস নেতারা এমন অভি-নিয়মতান্ত্রিক কায়দায় কথা বলেন নাই। এমন কি বিংশ দশকের মধ্যভাগে প্রতিক্রিয়া হইতে উভুত স্বরাজ্য দলও, এই নবীন নেতৃমগুলী অপেক্ষা বহু অগ্রগামী ছিলেন এবং স্বরাজ্যদলের প্রথব ব্যক্তিষশালী নেতৃত্বও বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ছিল না। যতদিন বিপদের সম্ভাবনা ছিল, ততদিন বাহারা সাবধানতার সহিত দ্বে সরিয়া ছিলেন, আজ তাঁহারাই আসিয়া হোমরা-চোমরা হইয়া উঠিলেন।

গভর্ণমেণ্ট কংগ্রেদের উপর হইতে বিধিনিষেধ তুলিয়া লইলেন, উহা পুনরায় বৈধ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইল। কিন্তু কংগ্রেসের সহিত সংশ্লিষ্ট ও অফুগামী বহু প্রতিষ্ঠান বে-আইনী হইয়াই রহিল। কংগ্রেসের স্বেচ্ছাদেবকবাহিনী 'সেবাদল', বহু কুষকসভা, ছাত্রসমিতি, যুবকসমিতি, এমন কি, কতকগুলি শিশুদের মুমিতি পর্যান্তও বে-আইনী হইয়া বহিল। এই প্রসঙ্গে দীমান্ত প্রদেশের "থোদাই থিদমদগার" দল বিশেষভাবে উলেখনোগা। এই প্রতিষ্ঠানটি সীমান্ত প্রদেশের প্রতিনিধিরপে ১৯৩১ দাল হইতে কংগ্রেদের অক্তম শাখায় পরিণত হইয়াছিল। অতএব, কংগ্রেস যদিও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষসূলক কার্য্যপ্রণালী পরিত্যাগ করিয়া নিয়মতন্ত্রিক উপায় পুনরায় গ্রহণ করিল, তথাপি গভর্ণমেন্ট আইন অমান্ত আন্দোলনের জন্ম রচিত বিশেষ আইনগুলি প্রত্যাহার করিলেন না এবং কংগ্রেসের বহুতর শাখাপ্রশাখাকে বে-আইনী করিয়া রাখিলেন। ক্রমক ও শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে দমন করিবার ব্যবস্থা করা হইল, অথচ বড বড সরকারী কর্মচারীরা তথন জমিদার ও ভ্রমামিবর্গকে সভ্যবদ্ধ হইবার জন্ম উংদাহিত করিতে লাগিলেন, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেল। জমিদার-সভাগুলিকে সকল প্রকার স্থবিধা দেওয়া হইতে লাগিল। যুক্ত-প্রদেশের তুইটি প্রধান সভার চাঁদা, সরকারের সহায়তায় থাজনা বা ট্যাঙ্গের সহিত একত্র আদায়ের বাবস্থা হইল।

আমার বিশ্বাদ কি হিন্দু, কি মুদলমান কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের উপর আমার কোন পক্ষপাতিত্ব নাই, তথাপি একটি ঘটনায় হিন্দুমহাসভার প্রতি আমার চিত্ত বিশেষভাবে তিক্ত হইয়া উঠিল। উহার একজন সম্পাদক 'লালকোণ্ডা দল' বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করার সমর্থন করিয়া গভর্গমেন্টের কার্য্যের প্রশংসা করিলেন। যথন কোন আক্রমণশীল আন্দোলন নাই, তখন জনসাধারণের প্রাথমিক রাষ্ট্রিকের অধিকার বঞ্চিত করার ব্যবস্থার এই সমর্থনে আমি বিশ্বিত হইলাম। এই সকল ম্লনীতির কথা ছাড়িয়া দিলেও, সংঘর্বের কালে কয়েক বংসর সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা আশ্রুণ্য ক্রতিত্বের সহিত

কার্য করিয়াছে, ইহা সর্বজনবিদিত এবং তাহাদের নেতা, খিনি এখনও অনিদিষ্টকালের জন্ম রাজবন্দী, ভারতের একজন সাহসী ও শক্তিশালী সন্তান। আমার মনে হইল সাম্প্রদায়িক ভেদবৃদ্ধি ইহার অধিক আর কি অগ্রসর হইতে পারে! আমি প্রত্যাশা করিলাম যে হিন্দুমহাসভার নেতারা, উহার সহিত সংশ্রব ত্যাগ করিবেন। কিন্তু, আমি যতদ্র জানি কেহই সেরপ কিছু করিলেন না।

হিন্দুসভার সম্পাদকের বির্তিতে আমি অত্যক্ত বিচলিত হইলাম। ইহা নিশ্চয়ই মন্দ কিন্তু আমি ইহার মধ্যে দেখিলাম, দেশের নৃতন হাওয়া কোন দিকে বহিতেছে। গ্রীমের অপবাত্নের উত্তাপে আমি তন্দ্রাচ্ছন হইয়াছি, এমন সময় আমি এক আশ্চয়্য স্বপ্ন দেখিলাম। যেন আব্দুল গফুর থা চারিদিক হইতে আক্রান্ত হইয়াছেন এবং আমি তাঁহাকে রক্ষা করিতেছি। আমি চৈত্তা পাইয়া অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ করিলাম, মন বিরস হইয়া গেল, আমার বালিস অশ্রসক্রিলায়। আমি আশ্রুর্টি ইইলাম, কেন না জাগ্রং অবস্থায় আমি কথনও এরপ ভাবাবেগে অধীর হই না।

এইকালে আমার সায়পুঞ্জ কিঞ্চিং তৃর্বল হইয়া পড়িয়াছিল; আমার স্থানিজা হইত না, ইহা আমার পক্ষে অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং নানাপ্রকার তৃঃস্বপ্রে চমকিত হইতাম। সময় সময় আমি ঘৃমের মধ্যে চীংকার করিয়াছিলাম, বেন না, প্রবল ঝাঁকুনীর সহিত আমি জাগিয়া উঠিয়া দেখি, তৃইজন জেল ওয়াভাবি আমার শ্যাপার্শে দাঁডুাইয়া আছে, আমার চীংকার শুনিয়া তাহারা যে উদ্বিয় হইয়াছে ইহা ব্ঝিতে পারিলাম। আমার যেন বৃক চাপিয়া খাসবোধ হইতেছে এয়প স্বপ্র দেখিয়াছিলাম।

এই সময় কংগ্রেসের কার্যাকরী সমিতির একটি প্রস্তাবেও আমি মর্ম্মাহন্
ইনাছিলান। এই প্রস্তাবটিতে বিবৃত হইয়াছে যে, "ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজে ,
এবং শ্রেণীসংঘর্ষের শিথিল আলোচনা হইতেছে দেখিয়া" এতদ্বারা কংগ্রেমান্থীদিগকে স্মরণ করাইয়াঁ দেওলা হইতেছে যে, করাচী-সিদ্ধান্তে, "সঙ্গত কারণ ও
উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ব্যতীত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কল্পনাও নাই,
অথবা ইহা শ্রেণীসংঘর্ষেরও অন্ত্যোদন করে না। কার্য্যকরী সমিতির স্মরও
অভিমত এই যে, বাজেয়াপ্রকরণ অথবা শ্রেণীসংঘর্ষ কংগ্রেসের স্বাহিনানীতির
বিরোধী।" এই প্রস্তাবটি স্বতান্ত শিথিল ভাষায় রচিত এবং ইহার রচয়িতারা
শ্রেণীসংঘর্ষ ব্রাইতে গিয়া স্থনেকাংশে স্ক্রতারই পরিচয় দিয়াছেন। নবগঠিত
কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীনলকে লক্ষ্য করিয়াই এই প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু
কার্যতং, বর্তনান স্বস্তার শ্রেণীসংগ্রামের স্বস্তিয় বহিয়াছে, ইহা প্রায়শঃ উল্লেখ

## পুনরায় দেরা জেলে

ব্যতীত, ঐ দলের দায়িবজ্ঞানসম্পন্ন সদস্তগণের পক্ষ হইতে বাজেয়াপ্ত করার কোন কথাই উঠে নাই। কার্যাকরী সমিতির প্রস্তাবের মধ্যে এই ইঙ্গিত স্থম্পষ্ট যে, যে কোন ব্যক্তি শ্রেণীসংগ্রামের অন্তিছে বিশাস করে, সে কংগ্রেসের সাধারণ সভ্যও হইতে পারিবে না। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী হইয়াছে, অথবা ইহা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরোধী, কেহই এরূপ অভিযোগ উপস্থিত করে নাই। কোন কোন সদস্য ঐরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন মাত্র, কিন্তু এখন দেখা গেল, এই সর্বশ্রেণীর সমবায়ে গঠিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সৈত্যগামন্তরণেও তাহাদের স্থান নাই।

ইহা প্রায়ই ঘোষণা করা হয় যে, কংগ্রেস জাতির প্রতিনিধি, ইহাতে সকল দল, সকল স্বার্থ, রাজা ও প্রজা সকলেরই স্থান আছে। জাতীয় আন্দোলন সর্বদাই এইরূপ দাবী করিয়া থাকে এবং ইহাও ধরিয়া লওয়া হয় যে, তাহারাই দেশের অধিকাংশের প্রতিনিধি এবং সকল শ্রেণীর স্বার্থের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাহাদের কর্মনীতি পরিচালিত হইতেছে। এই দাবী কোন মতেই যুক্তি দারা প্রমাণ করা যায় না, কেন না, কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানই পরস্পরবিরোধী স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে না। তাহা ইইলে উহা বিশেষঅহীন ও নিদ্দিষ্ট লক্ষাহীন জড়পিতে পরিণত হয়। হয় কংগ্রেদ এমন এক রাজনৈতিক দল, যাহার নির্দিষ্ট ( অথবা অনিন্দিষ্ট ) লক্ষ্য আছে, রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করিবার এবং তাহা দারা জাতীয় কল্যাণ করিবার নির্দিষ্ট মতবাদ আছে; নয়, ইহা এক দয়ালু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান মাত্র, যাহার নিজস্ব কোন মত নাই, সকলের কুশল কামনাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহা কেবল তাহাদেরই প্রতিনিধি হইতে পারে, যাহারা ইহার লক্ষ্য ও মতবাদের সহিত সাধারণভাবে একমত। যাহারা ইহার বিরোধী—তাহাদিগকে জাতীয়তাবিবোধী, সমাজ্বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াপ্স্থী বিশ্বেন্য করিয়া, নিজ্স্ব মতবাদ কার্য্যকরী করিবার জন্ম, তাহাদের প্রভাব বিনষ্ট অভা সংযত করিতে হইবে। সামাজাবাদবিবোধী জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে একমত হইবার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রহিয়াছে, কেন না, ইহার সহিত সামাজিক সংঘর্ষগুলির সংস্রব নাই। এইভাবেই কংগ্রেম নানাভাবে ভারতীয় জন্মাধারণের অধিকাংশের প্রতিনিধি এবং এই কারণেই বিভিন্ন স্বার্থ সত্ত্বেও বিভিন্ন দল কেবল সামাজাবাদ বিরোধিতার ভিত্তিতে ইহাতে যোগদান করিয়াছে, কিন্তু এক্ষেত্রেও এক এক দলের জোর দিবার ভঙ্গী স্বতম্ব। ধাঁহারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার মূল ভিত্তি সম্পর্কেও ভিন্ন মতাবলম্বী তাঁহারা কংগ্রেসের বাহিরেই আছেন এবং অল্পবিশুর ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপে কংগ্রেস এক স্থায়ী সর্বনলের কংগ্রেদে পরিণত হইয়াছে, ইহার মধ্যে পরস্পরকে আবৃত করিয়া বস্তু দল

#### 

অবস্থান করিতেছে, এক সাধারণ বিশ্বাসের স্ত্ত্ত্ত্বে পরস্পর আবদ্ধ এবং গান্ধিজীর অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ঐক্যবদ্ধ।

পরে কার্যাকরী সমিতি শ্রেণীসংগ্রাম সম্পর্কিত প্রস্তাবটি ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিলেন। ঐ প্রস্তাবে গুরুত্ব তাহার ভাষায় নহে অথবা উহার বিষয়বস্ততে নহে, আদলে কংগ্রেদ কোন পথে চলিয়াছে উহা তাহারই ইঙ্গিত। আগতপ্রায় ব্যবস্থাপরিষদের নির্বাচনে যাঁহারা ধনী সম্প্রদায়গুলির সমর্থন লাভ করিবার জন্ম ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কংগ্রেসের সেই নৃতন পার্লামেণ্টি দাফাই ঐ প্রস্তাব রচমার প্রেরণা জোগাইয়াছিল। তাঁহাদেরই অভিপ্রায় অন্থুসারে কংগ্রেস দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং দেশের মডারেট ও রক্ষণশীল ব্যক্তিদের চিত্ত জয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। যাহারা অতীতে কংগ্রেমী আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছেন, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে সরকারপক্ষে যোগ मियार हन, अमन कि छाँशामित पर्यास मिष्ठ कथाय छुष्ठे कता स्टेर जा निन। বামমার্গীদের কোলাইল ও সমালোচনা এই মিলন বা "হৃদয়ের পরিবর্ত্তনের" পথে অস্তরায়ম্বরূপ বোধ হইতে লাগিল এবং কার্য্যকরী সমিতির প্রস্তাব ও অক্যান্ত ব্যক্তিগত উক্তি হইতে বুঝা গেল যে, বামমাগীদের বাধা সত্তেও কংগ্রেদের কর্ত্রপক্ষ তাঁহাদের এই নৃত্ন পথ হইতে ভ্রষ্ট হইবেন না। যদি বামমার্গীদের আচরণ সংযত না হয়, তাহাঁ হইলে অমুসন্ধান করিয়া তাহাদিগকে কংগ্রেসের দল হইতে বাদ দেওয়া হইবে। কংগ্রেসের পার্লামেটি বোর্ড তাঁহাদের ঘে দ্বাপত্রে অতি সাবধানী যে কর্মপদ্ধতি জ্ঞাপন করিলেন, গত পনর বংসরে তদপেকা অধিক মভারেট কোন কর্মনীতি কংগ্রেস গ্রহণ করে নাই।

গান্ধিজীর কথা ছাড়িয়া দিলেও কংগ্রেসের নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে এমন অনেক প্রাস্থিক বাক্তি রহিয়াছেন, যাঁহারা জাতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামে কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছেন, যাঁহারা সততা ও নির্তীকতার জন্ম সমগ্র দেশে সম্মানিক কিন্তু নৃতন কর্মনীতির ফলে বিতীয় শুরের লোকেরা সম্মুখে আসিল; এম কংগ্রেসের সর্ক্রাগ্রগানী দলেও এমন অনেকে আছেন, যাঁহাদের কোন্মতেই আদর্শবাদী বলা চলে না। কংগ্রেসের নানা শুরে নিশ্চয়ই বহুসংখ্যক আদর্শবাদী আছেন, কিন্তু ভাগ্যাদ্বেষী স্থবিধাবাদীদের কংগ্রেসে প্রবেশের পথ একণে প্রবিপেক্ষা অধিক প্রশন্ত করিয়া দেওয়া হইল। গান্ধিজীর তুর্ব্বোধ্য এবং রহুশ্যময় ব্যক্তিব্রের প্রভাব ছাড়িয়া দিলেও মনে হইতে লাগিল, কংগ্রেসের ফেন ছুইটি মূল, একটি নিছক রাজনৈতিক দিক, যাহা ক্রমশঃ উপদলীয় প্রভূবের চক্রান্তে পরিণত হইতেছে এবং অপর দিক একটি প্রার্থনাসভার মত দয়া দাক্ষিণ্য এবং ভাবুকতায় ভরপুর।

গভর্ণমেন্টপক্ষে জয়ের উল্লাদ, নিরুপদ্রব প্রতিরোধ এবং তাহার আমুষঙ্গিক

### পুনরায় দেরা জেলে

উপদর্গগুলি দমন করিতে তাঁহাদের নীতি দফল হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাঁহারা জয়গর্ব ঢাকিয়া রাখিতে পারিলেন না। অস্ত্রোপচার দফল হইয়াছে; আপাততঃ রোগী বাঁচুক কি মক্রক তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস বছল পরিমাণে পথে আদিলেও তাঁহারা এক আঘটু রদবদল করিয়া ঐ নীতিই চালাইতে দূঢ়সঙ্কর হইলেন। তাঁহারা জানেন যে, যতদিন মূল সমস্তাগুলি থাকিবে, ততদিন জাতীয় কর্মধারার এই পরিবর্ত্তন সাময়িক এবং শাসনদগুশিখিল করিলে যে কোন মৃহুর্ত্তে ইহা পুনরায় প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। সম্ভবতঃ তাঁহারা ইহাও চিস্তা করিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের অধিকতর অগ্রগামী অংশ এবং শ্রমিক ও ক্রষকদলের বিক্লম্কে দমননীতি চালাইতে কংগ্রেসের সাবধান নেতারা বিশেষ বিরক্ত হইবেন না।

দেরাত্ন জেলে আমার চিন্তাধারা কতকটা এইভাবে বহিতে লাগিল। ঘটনার গতি সম্পর্কে আমার পক্ষে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা কঠিন; কেন না আমি বিচ্ছিন্ন হইয়া আছি। আলীপুর জেলে আমি বাহিরের ঘটনাবলী হইতে সম্পূর্ণরূপেই বিচ্ছিন্ন ছিলাম, দেরাত্ন জেলে গভর্গমেন্ট-অন্থমোদিত সংবাদপত্রে আমি আংশিক ও একদেশদর্শী সংবাদ কিছু কিছু পাইতাম। সম্ভবতঃ যদি বাহিরের সহকর্মীদের সহিত আমার যোগ থাকিত এবং ঘটনাবলী প্রত্যক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার স্থবিধা পাইতাম, তাহা হইলে আমার মতের কোন কোন দিক পরিবর্ত্তিত হইত।

ক্লেশকর বর্ত্তমান ছাডিয়া আমি অতীতের কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম: আমার কর্মক্ষেত্রে আগমনের স্থানা হইতে অভাবধি ভারতের কি রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে ? আমরা যাহা করিয়াছি তাহা কতথানি সঙ্গত হইয়াছে ? কতথানি অসঙ্গত ? আমার মনে হইল, যদি আমার চিন্তাগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি, তবে তাহা স্থবিশুন্ত হইবে এবং প্রয়োজনে স্থাসিবে। এইভাবে নিজেকে একটা নিৰ্দিষ্ট কাজে নিযুক্ত রাখিলে, মানসিক ক্লেশ ও অবসাদ হইতেও মুক্তি পাইব। এই ধারণা হইতেই আমি দেরাত্ব জেলে ১৯০ এর জুন মাদে এই "আত্ম-চরিত-বর্ণনা" লিখিতে আরম্ভ ক্ষি এবং গত আটমাস কাল যথনই মনে আবেগ আসিয়াছে, তথনই ইহা লিথিয়াছি। মাঝে মাঝে লিথিবার ইচ্ছা হইত না, তিনবার প্রায় এক মাস ধরিয়া কিছুই লিখি নাই। তথাপি আমি কোনমতে চালাইয়া গিয়াছি; আমার এই মানসপথে ভ্রমণ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। ইহার অধিকাংশই অত্যন্ত ক্লেশকর অবস্থার মধ্যে লিখিতে হইয়াছে; এই কালে আমি মানসিক অবসাদ ও বিবিধ ভাবাবেগে পীড়িত হইয়াছি। সম্ভবতঃ আমার লেখার মধ্যেও তাহার ছাপ পড়িয়াছে; কিন্তু এই লেথার দারাই আমি নিজেকে বর্ত্তমান ও তাহার বহুবিধ হুশ্চিস্তা হইতে অনেকথানি মৃক্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছি। আমি যুখন লিখিতাম তখন বাহিবের পাঠক-সমাজের কথা আমার কলাচিৎ মনে

পড়িত; আমি নিজের সহিত বিচার করিতাম, আত্মকলাণের জন্মই প্রশ্ন গড়িয়া তুলিয়া তাহার উত্তর দিতাম, কথনও কথনও ইহাতে কৌতুকও অভ্যত্ত করিয়াছি। আমি যথাসম্ভব সরলভাবে চিক্তা করিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং আমার মনে হয়, অতীতের এই আলোচনা, এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে।

জুলাই মাদের শেষভাগে কমলার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ ইইয়া পড়িল এবং কমেকদিনের মধ্যেই তাঁহার প্রাণসংশয় অবস্থা হইল । ১১ই আগপ্ত সহদা আমাকে দেরাছন জেল ত্যাগ করিবার আদেশ দেওয়া হইল এবং সেই রাত্তেই পুলিশ পাহারায় আমাকে এলাহাবাদ পাঠান হইল। পরনিন অপরাষ্ট্রে আমরা এলাহাবাদের প্রয়াগ প্রেশনে অবতরণ করিলাম; সেখানে জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে বলিলেন যে, আমার পীড়িতা পত্নীকে দেখিবার জন্ম আমাকে সাময়িকভাবে কারাম্কি দেওয়া হইতেছে। আমার গ্রেফ্তারের দিন হইতে আজ পর্যান্ত একদিন কম ছয়মাস হইল।

## ৬৫ এগার দিন

"তরবারী তাহার পিধান জীর্ণ করে এবং আত্মাও হৃদয়কে জীর্ণ করিয়া ফেলে"—বায়রণ।

আমার কাষামূক্তি সাময়িক। আমাকে বলা হইল বে, ইহা একদিন অথবা ছাইদিন হইতে পারে; অথবা ছাক্তারগণ যতদিন অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিবেন, ততদিনও হইতে পারে। এই অনিশ্চিত অবস্থা, অতিমাত্রায় অণান্তিন্তনক, স্থিব হইলা কোন কাজই করা যায় না। সময় নিদিষ্ট হইলো নিজের অবস্থা বিবেচ কাজের ব্যবস্থা করিতে পারিতাম। এ অবস্থায়, যে কোন দিন যে কোন মূহর্তে আমাকে কারাগারে কিরিয়া বাইতে হইতে পারে।

এই আক্ষিক পরিবর্তনের জন্ম আমি মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। নির্জ্ञন কারাবাস হইতে একেবারে ডাক্তার, নার্স, আয়ীয়ম্বন্ধনপূর্ণ গৃহে জনতার মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। আমার কন্মা ইন্দিরাও শান্তিনিকেতন হইতে আসিয়াছিল। কমলার স্বাস্থ্যের সংবাদ লইবার জন্ম এবং আমার সহিত দেখা করিবার জন্ম বহু বন্ধু আসিতে লাগিলেন। এখানে জীবন্যাত্রার প্রণালী স্বতন্ত্র, গৃহের আরাম ও ভাল থাত্যের ব্যবস্থা। কিন্তু এ সকলের মূলে রহিয়াছে কমলার সহউন্ধনক অবস্থার জন্ম উদ্বেগ।

### এগার দিন

তাঁহার দেহ শীর্ণ তুর্বল, যেন কমলার ছায়ামৃত্তি তাঁহার রোগের সহিত ক্ষীণভাবে সংগ্রাম করিতেছে; তাঁহাকে চিরদিনের মত হারাইব, এই চিস্তা অনহারপে মর্মান্তিক হইয়া উঠিল। আমাদের বিবাহের পর সাডে আঠার বংসর অতিবাহিত হইয়াছে; দেইদিনের কথা আমার মনে পড়িল,—তারপর দীর্ঘকালের কত স্মৃতি। আমার বয়দ তথন ছান্ধিশ বংদর, তাঁহার বয়দ তথন প্রায় দতর,— যেন ভুল করিয়া বালিকা হইয়াছে; সাংসারিক ব্যাপারে একেবারে অনভিজ্ঞ। আমাদের মধ্যে বয়দের ব্যবধান প্রচুর, আমাদের মানসিক গঠনের পার্থক্য আরও বেশী; আমার মানসিক বিকাশ তাঁহার চেয়ে অনেক অধিক। তথাপি বাছতঃ জাগতিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভাব সত্ত্বেও, আসলে আমি বালকের মত চপল ছিলাম এবং আমি বুঝিতেই পারি নাই যে, বালিকার কোমল ও ভাবপ্রবর্ণ মন পুষ্পের মতই ধীরে ধীরে বিকশিত হয় এবং সেজল কত সমত্ব ও সম্মেহ আদর আবশ্যক। আমরা পরম্পারের প্রতি আরুষ্ট হ ছিলাম এবং ভাল ব্যবহার করিতাম কিন্তু আমাদের মনের পটভূমিকা বৃত্তম, দর্বদাই দামঞ্জের অভাব বোধ করিতাম। এই সামঞ্জন্তের অ হইতে সময় সময় ঠোকাঠকি হইত এবং তুচ্ছ বিষয় লইয়া কৃদ্ৰ কুদ্ৰ কলহও ইত। কিন্তু বালক বালিকার এই মনোমালিক্ত ক্ষণস্থায়ী, জ্বত মিলনের মধ্যে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিত। আমাদের উভয়েরই মেজাজ চড়া ও অন্তভতিপ্রবণ এবং আত্মর্য্যাদা সম্বন্ধে উভয়েরই ধারণা অত্যন্ত বালকোচিত ছিল। ইহা সত্ত্বেও আমাদের ঘনিষ্ঠতা বুদ্ধি পাইয়াছিল, তবে দামঞ্জের অভাবে তাহা ধীরে ধীরে হইয়াছে। আমাদের বিবাহের একুশ মাস পরে আমাদের কন্তা ও একমাত্র সন্তান ইন্দিরার জন্ম হয়।

আনাদের বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রক্ষেত্রে নবরূপাস্তরের হতনা হইল; আমি ক্রমে সেইদিকে বুঁকিয়া পড়িলাম। তথন হোমঞল আন্দোলনের দিন, কিছু পরেই আদিল পঞ্জাবের সামরিক আইন ও অসহযোগ, আমি ক্রমে জনসাধারণের কাজের ধূলিতলে গড়াইয়া পড়িলাম। এই সধ কাজে আমি এত বেশী জড়াইয়া পড়িলাম যে, একরূপ অজাতসারেই আমি তাঁহার দিকে লক্ষ্যও করিতাম না; যথন আনার সঙ্গ তাঁহার অধিক প্রয়োজন ছিল, সেই সময়েই তিনি কেবল নিজেকে লইয়া থাকিতেন। তাঁহার প্রতি আমার ভালবাসা বরাবের ছিল, এমন কি বাড়িয়ছে; তিনি তাঁহার প্রিশ্ব হলয় লইয়া সর্কানাই আমার সেবা ও সান্ধনার জন্ম প্রস্তুত্ত রহিয়াছেন, একথা ভাবিয়া আমি অপুর্ব্ব সস্তোষ লাভ করিতাম। তিনি আমাকে বল দিয়াছেন, কিন্তু নিশ্চয়ই তিনি মনে ছঃখ পাইতেন এবং নিজেকে একটু অবজ্ঞাত মনে করিতেন। এই অর্দ্ধ বিশ্বতি ও শুনিয়নিত মনোভাব অপেক্ষা তাঁহার প্রতি দয়াহীন ব্যবহার হয়ত অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর হইতে পারিত।

তারপর আদিল তাঁহার ব্যাধি, আমার কারাদগুজনিত দীর্ঘ অন্থপস্থিতি— এইকালে আমাদের মধ্যে কেবল জেলে দেখাশুনা হইত। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে তিনি আমাদের সংগ্রামের পুরোভাগে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং তিনিও কারাদগু লাভ করায় কত আনন্দিতা হইয়াছিলেন। আমরা যেন পরস্পরের অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইতে লাগিলাম। আমাদের পরস্পরের বিলম্বিত ও বিরল দেখাসাক্ষাং কত হুর্লভ সম্পদ মনে হইত, আমরা ঐ দিনের জক্ত প্রতীক্ষা করিয়া প্রত্যেকটি দিবস গণনা করিতাম। আমাদের দেখাসাক্ষাং কিয়া পরস্পরের সহিত স্বল্প অবস্থিতিকালে আমরা কথনও পরস্পরের প্রতি বিরক্তিবোধ করিতাম না, ভাল লাগে না, এমন ভাব মনে উঠিত না, সর্কানাই অম্লান অভিনব্য উপভোগ করিতাম। আমরা পরস্পরের মধ্যে কত কি নৃত্র আবিদ্ধার করিতাম, যদিও তাহার সবগুলি আমাদের পছল হইত না। এমন কি বড় হইয়াও আমাদের কোন বিষয়ে মতভেদ হইলে তাহা অনেকটা বালক-বালিকার মত মনে হইত।

আঠার বংসর বিবাহিত জীবন যাপনের পরও তাঁহাকে ঠিক কুমারী কন্সার মত দেখায়; তাঁহার অবয়বে গৃহিনীর মাৃতৃরূপ নাই। দীর্ঘকাল পূর্ব্বে তিনি যেনন বর্-বেশে আমাদের গৃহে আদিয়াছিলেন, যেন অনেকটা তেমনই আছেন। কিন্তু আমার প্রভূত পরিবর্ত্তন হইয়াছে; যদিও বয়েসর তুলনায় আমার দেহ অগঠিত স্বক্তনগতি ও কর্মাকম এবং লোকে বলে এখনও আমার মধ্যে কিছু কিছু বালকোচিত চাপলা রহিয়াছে কিন্তু আমাকে দেখিলে তাহা বুঝা য়য় না। আমার মাথায় আংশিক টাক পড়িয়াছে, চূল পাকিয়াছে, আমার মুথে কৃঞ্চিত রেথাবলী ফুটিয়াছে ৄ চক্ষর চারিদিকে ক্লফ ছায়া। গত চারি বংসরের তুংপকষ্ট ও ছিলিন্তা আমার উপর অনেক আঘাতের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। ইদানীং আমি ও কমলা কোন অপরিচিত স্থানে গেলে, লোকে তাঁহাকে আমার কলা বলিয়া ভ্রম করিয়াছে এবং আমি অত্যন্ত বিব্রত হইয়াছি। তাঁহাকে ও ইন্দিরাকে তুট বোনের মত দেখায়।

আঠার বংসরের বিবাহিত জীবন! কিন্তু ইহার মধ্যে কত দীর্ঘ বংসর আমি কারাগারের অন্ধ-গৃহে এবং কমলা হাসপাতালে ও স্বাস্থানিবাসে কাটাইয়াছে! এখনও আমি পুনরায় কারাদণ্ড ভোগ করিতেছি, ছদিনের জন্ম মৃক্ত মাত্র; আর কমলা রোগশ্যায় জীবনের আশায় সংগ্রাম করিতেছে। তাঁহার নিজের স্বাস্থায় প্রতি অবহেলার জন্ম আমি তাঁহার উপর একটু বিরক্ত হইলাম। কিন্তু তথাপি আমি কি করিয়া তাঁহাকে দোষ দেই ? জাতীয় সংগ্রামে পূর্ণ জংশ গ্রহণ করিবার ছনিবার আগ্রহে তিনি স্বায় অক্ষমতা ও কর্মহীনতার বিক্লমে বিলোহ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা দেহের সাধ্যায়ন্ত ছিল না, তিনি যথায়থ ভাবে কাজও করিতে পারেন

## এগার দিন

নাই, চিকিৎসাও করিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার ভিতরের অনলে দেহ জলিয়া গিয়াছে।

এখনই যে তাঁহাকে আমার সর্বাধিক প্রয়োজন, তিনি কি আমাকে ছাড়িয়া যাইবেন ? আমরা যে এতদিনে পরস্পরকে জানিতে ও ব্বিতে আরম্ভ করিয়াছি
—আমাদের মিলিত জীবন এই ত আরম্ভ হইল ! আমাদের পরস্পরের উপর এত নির্ভ্রতা, আমাদের একত্রে কত কিছু করিবার আছে!

দিনের পর দিন, দণ্ডের পর দণ্ড তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া এইরূপ কত কথাই মনে পড়িতে লাগিল।

সহকৰ্মী ও বন্ধুৱা আমার সহিত দেখা করিতে আদিতেন। আমি যাহা জানিতাম না, এমন অনেক ঘটনার কথা তাঁহাদের নিকট শুনিলাম। তাঁহারা প্রচলিত রাজনৈতিক সমস্তাগুলি আলোচনা করিয়া আমাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমার পক্ষে উত্তর দেওয়া কঠিন। একে কমলার অস্থাধের জন্ত মন বিক্ষিপ্ত, তাহার উপর জেলে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র থাকার দক্ষণ এই সকল স্বস্পষ্ট প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার জন্ম আমি প্রস্তুত ছিলাম না। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে আমি এই শিক্ষালাভ করিয়াছি যে, জেলে প্রাপ্ত দীমাবদ্ধ সংবাদের উপর নির্ভর ক্রিয়া কোন রাজনৈতিক অবস্থা বিচার করা সম্ভবপর নহে। মনকে আলোচনায় উনুধ করিয়া তুলিবার জন্ম ব্যক্তিগত সংস্পর্শের প্রয়োজন, নতুবা মত প্রকাশ করিতে গেলে তাহা বাস্তবতাবিজ্ঞিত পণ্ডিতী আলোচনায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। গান্ধিজী এবং কংগ্রেদের কার্য্যকরী সমিতির সহকর্মীদের সহিত আলোচনা না করিয়া, কংগ্রোসের কর্মনীতি সম্পর্কে কোন নিশ্চিত মত প্রকাশ করিলে তাঁহাদের প্রতিও অবিচার করা হইবে। কংগ্রেসে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, তাহার স্মালোচনায় আমার মন পরিপূর্ণ থাকিলেও, কোন প্রত্যক্ষ ও স্পৃষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত করিবার জন্ম আমি প্রস্তুত ছিলাম না। তথন আমার কারাম্ক্তির সম্ভাবনা ছিল না বলিয়া এই ধারায় চিম্ভা করিতে পারি নাই।

আমার পীড়িতা পত্নীর রোগশ্যা পার্ষে আদিতে দিয়া গভর্ণমেন্ট থে সৌজন্ম প্রদর্শন করিয়াছেন, দেই স্বযোগ লইয়া রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন সঙ্গত হইবে না, এ ভাবও আমার মনের মধ্যে ছিল। ঐ শ্রেণীর কোন কাজ করিব না বলিয়া কোন লিখিত সর্ভ অথবা প্রতিশ্রুতি অবশ্য আমি দেই নাই তথাপি পুর্বোক্ত কারণে আমার মনে সঙ্গোচ আদিত।

ক্ষেকটি মিথ্যা গুজবের প্রতিবাদ ছাড়া আমি কোন বিবৃতি প্রচার করি
নাই। এমন কি ঘরোয়া ভাবেও আমি কোন স্থনিন্দিট কর্মপদ্ধতির কথা বলি
নাই, কিন্তু অতীত ঘটনা সম্পর্কে মৃক্তকণ্ঠে সমালোচনা করিয়াছি। কংগ্রেস
সমাজতন্ত্রী দল তথন স্বেমাত্র গঠিত হইয়াছে এবং আমার অনেক অন্তর্ক

দহক্ষী উহাতে যোগ দিয়াছিলেন। আমি ষতদ্ব জানিতে পারিলাম তাহাতে উহার মোটামূটি কর্মনীতি আমার নিকট সস্তোষজনক বলিয়া মনে হইল। কিন্তু ইহা এমন এক বিচিত্র ও বিমিশ্র দল বলিয়া মনে হইল যে যদি আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনও থাকিতাম, তাহা হইলেও আমি সহসা ইহাতে যোগ দিতাম না। স্থানীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে আমাকে কিছু সময় দিতে হইল, কেন না অভাত্ত স্থানের ভায় এলাহাবাদেও স্থানীয় কংগ্রেস কমিটির নির্ব্বাচন লইয়া এক অভ্তপূর্ব্ব তীব্র আন্দোলন স্কক্ষ হইয়াছিল। ইহার মধ্যে নীতিগত কোন ব্যাপার ছিল না; ইহা নিছক ব্যতিগত ব্যাপার মাত্র এবং কতগুলি ব্যক্তিগত কলহ মীমাংসার সাহায়ের জন্ম আমার ডাক পডিয়াছিল।

এই সকল ব্যাপারে জড়িত হইয়া পড়িতে আমার ইচ্ছাও ছিল না, তথাপি কতকগুলি ব্যাপার দেখিয়া আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। স্থানীয় কংগ্রেসের নির্বাচন লইয়া লোকের এত উত্তেজনা অত্যন্ত আশ্চর্যোর বিষয়। ইহাদের মধ্যে গাঁহারা প্রধান তাঁহারা অনেকেই সংঘর্ষ হইতে নানা ব্যক্তিগত কারণ দেখাইয়া সরিয়া পড়িয়াছিলেন। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ বর্জ্জিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কারণগুলিরও কোন গুরুষ রহিল না এবং তাঁহারা সহসা বাহির হইয়া আসিয়া পরস্পরের বিকদ্ধে অতি তাঁর এবং অশিষ্ট আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। অত্য দলকে দাবাইয়া দিবার ঐকান্তিক আগ্রহে মায়্র্য কি ভাবে অতি সাধারণ শিষ্টাচার পর্যান্ত ভূলিয়া যায়। আমি দেখিয়া মশ্মাহত হইলাম যে স্থানীয় নির্বাচনের জয় লাভের উদ্দেশ্যে কমলার নাম, এমন কি, তাঁহার পীড়ার কথা প্রান্ত ব্যবহার হইতে লাগিল।

ব্যাপক প্রশ্নগুলির মধ্যে ব্যবস্থা-পরিষদের আগামী নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্ধিতা করিবার জন্ম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের বিষয় আলোচিত হইতে লাগিল। যুবকের দল এই সিদ্ধান্তের বিরোধী ছিলেন। কেন না তাহাদের মতে ইহা নিয়মতান্ত্রিক আপোষের পথে প্রত্যাবর্ত্তন মাত্র। কিন্তু ইহার পরিবর্ত্তে তাহারা কোন কার্যাকরী উপায় নির্দেশ করিতে পারিল না। প্রতিবাদীরা কেহ কেহ উচ্চান্দের নীতির কথা তুলিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কংগ্রেস ছাড়া অন্তান্ত দলের নির্ব্বাচনে যোগ দেওযায় তাহাদের কোন আপত্তি ছিল না। দেথিয়া মনে হইল তাহাদের উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির পথ স্বগ্ন করিয়া দেওয়া।

এই সকল স্থানীয় কলহ রাজনীতির গতি ওপরিণতি দেখিয়া আমি অতিমাত্রায় বিরক্ত হইলাম। তাহাদের সহিত আমার থেন প্রাণগত থোগ নাই এবং আমার নিজের জন্মভূমি এলাহাবাদে আনি নিজেকে নিঃসঙ্গ অপরিচিত্ বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। আমি বিশ্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম যথন এই সকল ব্যাপারে যোগ দিবাব সময় আদিবে, তথন এই পারিপার্ধিক অবস্থায় আমি কি করিব ?

#### এগার দিন

আমি গাদ্ধিজীকে কমলার অবস্থা লিখিয়া জানাইলাম। আমাকে শীদ্রই জেলে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং শীদ্রই আর স্থযোগ নাও পাইতে পারি, ইহা মনে করিয়া আমার মনের ভাবও ঐ পত্রে জানাইলাম। আধুনিক ঘটনাগুলিতে আমার মন বিশেষরূপে তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়ছিল। আমার পত্রে তাহারও আভাদ ছিল। কি করিতে হইবে, কি হওয়া উচিত অথবা কি হওয়া উচিত নয় আমি তাহা লিখিবার চেষ্টা করি নাই, কেবল যাহা ঘটিয়াছে তাহাই কতকাংশে লিখিয়াছিলাম। এই পত্র আমার অবক্ষ ভাবাবেগের নিদর্শন মাত্র এবং পরে আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে গাদ্ধিজী ইহাতে বড়ই ব্যথিত হইয়াছিলেন।

দিনের পর দিন আমি কারাগারের আহ্বান অথবা গভর্ণমেন্টের নিকট হইতে অন্ত কোন প্রকার সংবাদের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম, মাঝে মাঝে আমাকে সংবাদ দেওরা হইতে লাগিল যে পরদিবস অথবা তৎপর দিবসই আমাকে সরকারী নির্দেশ জানান হইবে। ইতিমধ্যে আমার পত্নীর অবস্থার বিবরণ প্রত্যন্থ জানাইবার জন্ম ডাক্তারদিগকে অন্থরোগ করা হইল। আমার আগ্যনের পর কমলার অবস্থার অতি সামান্য উন্নতি দেখা গেল।

দাধারণের মনে ধারণা হইল, এমন কি, বাঁহারা সাধারণতঃই গভর্গমেন্টের বিশ্বাসভাজন তাঁহারাও মনে করিতে লাগিলেন যে তুইটি আসন্ন ঘটনা না হইলে আমাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি দেওয়া হইত; আগানী অক্টোবর মাসে বোলাইয়ের কংগ্রেসের পূর্ণ অবিবেশন এবং নভেম্বর মাসে ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন। জেলের বাহিরে থাকিলে এই সকল ব্যাপারে আমি উপদ্রব স্থাপ্ট করিতে পারি এই কারণে সম্ভবতঃ আমাকে আরও তিন মাসের জন্ম জেলে রাখিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। অবশ্য আমাকে পুনরার জেলে পাঠান হইবে না, এই সম্ভাবনাও ছিল এবং এই বিশ্বাসই দিনে দিনে বর্দ্ধিত করিতে লাগিল। আমি স্থানীভাবে কাজকর্ম্মে মনোযোগ দিবার সন্ধন্ধ করিলাম।

আমার মৃক্তির এগার দিন পর ২৩শে আগষ্ট পুলিশের গাড়ী উপস্থিত হইল।
পুলিশ কর্মচারী আমাকে বলিলেন যে আমার সময় শেষ হইয়াছে, আমাকে
এখনই নৈনী জেলে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমি আত্মীয়বর্গের নিকট বিদায়
লইলাম। আমি পুলিশের গাড়ীতে যাইতেছি এমন সময় আমার রুগা মাতা
বাহুবিস্তার করিয়া আমার নিকট দৌড়াইয়া আদিলেন। তাঁহার সেই মৃথ
দীর্যকাল আমার শ্রুতি-পটে উদিত হইয়া মন বিষয় করিয়া তুলিত।

# কারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন

"অন্ধকারের একই রূপ, তাহার পথ অবিমৃক্ত, কিন্তু স্থ্যালোকই গতি-পথে শত শত বিভিন্ন বর্ণে প্রতিভাত হয়। তৃংথ ও স্থথের ম পোর্থক্য; স্থথের পথে তৃংথের আঘাত-বেদনার প্রচুর বাধা।"

---রাজ

আমি পুনরায় নৈনী জেলে ফিরিয়া আসিলাম, মনে হইতে লাগিল ।

এক অভিনব দণ্ডাদেশ লইয়া কারাগারে আসিয়াছি। ভিতর বাহি
ভিতর শরিতে করিতে আমি যেন বালকের ক্রীড়াকলুকে পরিবর্তিত
এই শ্রেণীর আকস্মিক পরিবর্তনে স্নায়ুপুঞ্জে যে আবেগের সঞ্চার হয়, প
পরিবর্তনেরু মধ্যে তাহাকে শাস্ত করিয়া আনা কাহারও পক্ষে সহজস
আমি আশা করিয়াছিলাম যে, আমাকে নৈনীতে পুরাতন জেলে রা
ইতিপুর্কৌ দীর্ঘ অবস্থিতিকালে আমি উহাতে অভান্ত হইয়া উঠিঃ
সেখানে আমার ভগ্নীপতি রঞ্জিত পণ্ডিতের রোপিত কিছু ফুলগাছ ছিল এ
ফুলর বারালা ছিল। কিন্তু এই পুরাতন ৬নং ব্যারাকে বিনা বিচা
কারাদণ্ডে আটক একজন রাজবন্দী ছিলেন, তাঁহার সহিত আমার
অভিপ্রেত্ত নহে বলিয়া আমাকে জেলের অন্ত প্রান্তে লইয়া রাখা হই
স্থানিটি অনেক বেশী আর্ত এবং ফুলবাগানের কোন চিহ্ন সেখানে ছিল

কিন্তু যে স্থানেই আমি দিবারাত্ত যাপন করি না, কোন কিছুই আ
কেন না আমার মন ছিল অন্তত্ত। আমার আশক্ষা হইতে লাগিল
অবস্থার যেটুকু উন্নতি হইয়ছিল, আমার পুনরায় প্রেক্তারের আঘা
থাকিবে না। ঘটিলও তাহাই। কয়েকদিন আমাকে কারাগারে আ
সংক্ষিপ্ত দৈনিক বিধরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। ইহা অনুনক হা
আসিত। ভাক্তার টেলিফোন যোগে ইহা পুলিশের সদর অফিসে জ
ভাহারা আবার উহা কারাগারে পাঠাইয়া দিত। জেল কর্মচারীয়
ভাক্তারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ কর্তৃপক্ষের ভাল লাগে নাই। ত্ই স
অনিয়মিত হইলেও আমি প্রত্যহ এই বিবরণ পাইয়াছি। তাহার
বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। অথচ তথন কমলার অবস্থা ক্রমশঃ অবন
যাইতেছিল।



ক্মলা নেইক

#### কারাগারে প্রভ্যাবর্ত্তন

হৃ:সংবাদ এবং সংবাদের জন্ম প্রতীক্ষা দিবসকে অসহনীয় রূপে দীর্ঘ করিয়া তুলিত এবং রাত্রি অধিকতর অসহনীয় বলিয়া বোধ হইত। সময় যেন স্থির অথবা শবুকের মত মন্থর গতি, একটি ঘণ্টা যেন আর একটি ঘণ্টার উপর হৃ:স্বপ্রের হুর্বহ বোঝা। জীবনে কখনও আমি উহা এত তীত্র ভাবে অমুভব করি নাই। তখন আমি মনে ভাবিতাম যে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের অধিবেশনের পরেই মাস ছুইয়ের মধ্যে আমি মৃক্তি লাভ করিব। কিন্তু এই ছুই মাস অনস্তকাল বলিয়া মনে হুইতে লাগিল।

আমার পুনরায় গ্রেক্তারের ঠিক এক মাস পরে একদিন একজন পুলিশ কর্মচারী আসিয়া আমার পত্নীর সহিত কিছু কাল সাক্ষাতের জন্ম আমাকে কারাগার হইতে লইয়া গোলেন। আমি শুনিলাম আমাকে সপ্তাহে তুইবার করিমা তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইবে। এমন কি, সময় পর্যান্ত নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইল। আমি চারিদিন অপেক্ষা করিলাম, কেহ আমাকে লইতে আসিল না; পঞ্চম, য়৸ প্রথম দিনও অতিবাহিত হইল। প্রতীক্ষা করিতে করিতে আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তাঁহার অবস্থা পুনরায় সকটাপন্ন হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাইলাম। আমাকে সপ্তাহে তুইবার তাঁহার সহিত দেখা করিতে লইয়া যাওয়া হইবে, এই কথা বলিয়া পরিহাস করিবার কি প্রয়োজন ছিল গ

অবশ্যে সেপ্টেম্বর মাসও অতিবাহিত হইল। এমন দীর্ঘতম ক্লেশকর ত্রিশটি দিন জীবনে আমি আর কথনও অন্থভব করি নাই।

অনেক মধ্যস্থের মারদতে আমাকে এরপ পরামর্শ দেওয়া হইল যে যদি আমি প্রতিশ্রুতি দেই, এমন কি মৌথিক প্রতিশ্রুতিও দেই যে আমার কারাদওকাল পর্যান্ত আমি রাজনীতি হইতে দ্বে থাকিব তাহা হইলে কমলার শুশারার জন্ম আমি মৃক্তি পাইতে পারি। দে মৃহুর্ত্তে আমার চিন্তায় কোন রাজনীতি ছিল না, বিশেষতঃ এগার দিন বাহিরে থাকিয়া যে রাজনীতি আমি দেখিয়া আদিয়াছি তাহাতেই আমার মন তিক্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রতিশ্রুতি দিব! আমার নিজের সংকল্পের প্রতি, উদ্দেশ্যের প্রতি, আমার সহকর্মীদের প্রতি, আমার নিজের প্রতি বিখাস্ঘাতকতা করিব? যাহাই ঘটুক না কেন ইহা অসম্ভব সর্ত্ত! ইহা করার অর্থ নিজের সত্তার ভিত্তিকে মর্মান্তিক আঘাত করা, আমার মধ্যে যাহা কিছু পবিত্র বলিয়া আমি মনে করি, তাহারই অপমান করা। আমি শুনিলাম, কমলার অবস্থা দিনে দিনে মন্দ হইয়া পড়িতেছে। এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে তাঁহার শ্যাপার্দে আমার অবস্থিতিও তাঁহাকে অনেকথানি সান্ধনা দিতে পারিত। আমার ব্যক্তিগত অহমিকা ও গৌরব-বৃদ্ধিই বড়, না, তাঁহাকে দেবা করিবার আকাজ্রদা বড়? অমঙ্গলের এই পূর্ব্বাভাস আমার নিকট অত্যন্ত ভ্যাবহ হইয়া উঠিতে পারিত। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অন্ততঃ তথন আমি

এ ভাবে এই সমস্থার সমূবীন হই নাই। আমি জানিতাম আমি কোন সর্বে আবদ্ধ হইলে কমলা নিজেই তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন এবং আমি যদি ঐক্লপ কিছু করিতাম তাহা হইলে তিনি আহত হইতেন এবং তাহাতে তাঁহার অনিটই হইত।

অক্টোবর মাদের প্রথম ভাগে আমাকে পুনরায় তাঁহাকে দেখিতে লইবা যাওয়া হইল। প্রবল জবে তিনি মৃচ্ছিতবং পড়িয়া আছেন। তিনি ক্রাকে নিকটে রাখিবার জন্ম বাাকুলতা দেখাইলেন। কিন্তু তাঁহাকে ছাজ্জিল সামাকে জেলে ফিরিয়া যাইতেই হইবে। তিনি মৃথে সাহস আনিয়া আমার নিকে চাহিয়া হাসিলেন এবং আমাকে মন্তক অবনত করিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমি সেরপ করিলে তিনি কানে কানে কহিলেন, "গভর্গমেণ্টের নিকট তুমি প্রতিশ্রুতি দিবে ? এ কি সব ভানিতেছি ? তুমি কিছুতেই উহা করিও না।"

আমার এগার দিন জেলের বাহিবে থাকার সময় স্থির হইয়াছিল যে, কমলা একটু স্বস্থ হইলেই তাঁহাকে কোন উপযুক্ত স্থানে লইয়া গিয়া চিকিৎসার বাবজা করা হইবে। তথন হইতে তাঁহার অপেকাকত ভাল হওয়ার জন্ম আমরা অপেকা করিতেছি, কিন্তু ভাল হওয়া ত দ্বের কথা, ছয় সপ্তাহ পরে তাঁহার অবস্থা অধিকতর মন্দ হইয়া পড়িল। এ ভাবে তাঁহার ক্রমাবনতি লক্ষা করা নিক্ষল বিবেচনা করিয়া, এই অবস্থাতেই তাঁহাকে ভাওয়ালী পাঠান হির হইল।

তাঁহার ভাওয়ালী যাত্রার পূর্বনিন আমাকে জেল হইতে লইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইল। আমি তাঁহাকে আবার কবে দেখিতে পাইব। ভাবিয়া কৃল পাইলাম না। তাঁহাকে কি আর দেখিতে পাইব ? কিন্তু সেদিন তাঁহাকে বেশ হাসিখুদা দেখিয়া আমি বছদিন পর সম্ভোধলাভ করিলাম।

তিন সপ্তাহ পরে কমলার নিকটে থাকিবার জন্য আমাকে আলমোড়া জেলে বদলি করা হইল। ভাওয়ালীর পথে বলিয়া আমি ও আমার রক্ষী পুলিশ কর্মচারী কয়েক ঘটা সেথানে রহিলাম। কমলার অনেক উন্নতি হইয়াছে দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইল, লঘু হদয়ে আমি আলমোড়া যাত্রা করিলাম। তবে ভাঁহার সহিত সাক্ষাতের পূর্বেই সিরিশ্রেণী দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল।

পর্বতের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিয়া আমার কত আনন্দ! আমাদের মোটর-গাড়ী সর্পিল পথে চলিয়াছে, প্রভাতের শীতল বায়ু, পর পর উদ্ঘাটিত দৃশুরাজি, কত মনোহর! আমরা উর্ক্লে উঠিতে লাগিলাম, পর্বত-সহটের গভীবতা বাড়িতে লাগিল, শৃক্ষমালা মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়িল। নব নব তরুলতা দেখিতে দেখিতে আমরা দেবদারু ও পাইনের রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম। রাস্তার

# কারাগারে প্রত্যাবস্থন

বাঁক ঘুরিলেই অভিনব বিশাল গিরিপ্রেণী চক্ষুর সম্পুথে উদ্ভাসিত হয়, নিমে উপত্যকায় কলনাদিনী ক্ষুত্র তটিনী। দেখিয়া আশা মিটে না, ক্ষণিত দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহি, এইরূপে হতিসম্পুট ভরিয়া লইতে চাহি; যথন এই দৃশ্য আমার চক্ষুর অন্তরালে চলিয়া যাইবে, তথন ঘেন স্মৃতি-পটে ইহা পুনরায় দেখিতে পাই।

পর্কতগাতে কুটীরশ্রেণী—তাহা ঘিরিয়া ক্রু ক্রু শশুক্তের, কত পরিশ্রমে পর্বতের গাত্রে এগুলি খুদিয়া বাহির করিতে হইয়াছে। দ্র হইতে এগুলি অলিনের মত দেথায়, কথনও বা মনে হয় দীর্ঘ সোপানাবলী গিরিগাত্র হইতে শীর্ষে উঠিয়া গিয়াছে। জনবিরল বসতির মৃষ্টিমেয় মানব প্রকৃতির নিকট হইতে অতি সামাত্ত শশু পাইবার জত্ত কি অসামাত্ত পরিশ্রম করিয়াছে! তাহাদের প্রশ্নের পক্ষেও যাহা পর্যাপ্ত নহে, তাহাই পাইবার জত্ত কত দীর্ঘকালব্যাপী অবিরত শ্রম ইহারা করিতেছে। পর্কতের পার্শে সমতলভূমির ক্ষিত ক্ষেত্রগুলি, গার্হস্থা জীবনের আভাস বহিয়া আনে, তাহারই পার্শে, উর্দ্ধে, রুক্ষ অরশ্যানীর সম্পূর্ণ বিভিন্ন আশ্রেষ্য রূপ!

দিবাভাগ অতাম্ভ আরামপ্রদ—বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পর্বতে পর্বতে क्षीवत्मत्र स्थानम् काशिनः मृतरायत्र वावशान यान विश्वन ना, जाशामत्र मिश्ज পরিচিত বন্ধর ঘনিষ্ঠতা অন্নত্তব করিতে লাগিলাম। কিন্তু দিবাবদানে তাহাদের এই প্রসন্ন মৃত্তির কি আমূল পরিবর্ত্তন! "জগতের উপর দিয়া দীর্ঘ পদক্ষেপে রজনীর যাত্রারন্তের" সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিকের পর্বতমালা শীতল গান্তীর্য্যে ভরিয়া উঠে, জীবন গুহার অতলে আত্মগোপন করে, কেবল বন্তপ্রকৃতি আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। চন্দ্রালোকে অথবা তারকার মৃহভাতিতে পর্বতমালা, চরাচর পরিব্যাপ্ত ভীতি-মিপ্রিত রহস্থময় বলিয়া মনে হয়; কঠিন বাস্তব বলিয়া যেন মনে হয় না, উপত্যকা হইতে উপত্যকায় বাতাস কাঁদিয়া ফেরে। একক পথিক জনহীন পথে ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে, সে সর্বত্ত দেখে আতঙ্কের ছায়া। এমন কি. বায়ুর শব্দ উদ্ধৃত পরিহাদের মৃত মনে হয়। কথনও বা বায়ুহীন শব্দহীন নিক্ষপ নিস্তরতাম বক্ষ ভারাক্রান্ত হইমা উঠে। কেবল টেলিগ্রাফের তার হইতে মৃত্ গুঞ্জনধ্বনি উঠিতে থাকে, তারাগুলি অধিকতর উজ্জ্বল ও নিক্টবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। পর্বতমালা নিঙ্কণ গান্তীর্ণ্যে চাহিয়া থাকে, তাহার রহস্তের সন্মধে মুখামুখি দাঁড়াইতে ভয় হয়। পাদ্কালের মতই মনে হয়, "এই অসীম বিস্তারের অনম্ভ নিত্তরতায় আমি ভীত।" সমতলক্ষেত্রে রঙ্গনী এত নিস্তর নহে; কীটপতঙ্গ ও পশুপক্ষীর শব্দে রন্ধনীর নিস্তর্কতা ভাঙ্গিয়া যায়।

কিন্তু শীতরজনীর নিরানন্দ আবির্ভাব তথনও বহুদূরে, আমরা মোটরে আলমোডায় চলিয়াছি। আমাদের গস্তব্যস্থান নিকটবর্তী, এমন সময় পথের

মোড় ঘুরিতেই মেঘমুক্ত এক অপুর্ব্ব দৃষ্ঠ উদ্যাটিত হইল। আমি বিশ্বিত আনন্দে চাহিয়া দেখিলাম। তুষার-মৌলী হিমগিরির শৃঙ্গরাজি, অরণ্যানীমণ্ডিত পর্বত-মালার উদ্ধে সমূহত-শির। যুগ্যুগাস্তের জ্ঞানগন্তীর প্রশান্তি লইয়া ইহারা যেন বিশাল ভারতের শিয়রে সদাজাগ্রৎ প্রহরী। ইহাদের দেখিয়া হৃদয় ও মন জুড়াইল; সমতলক্ষেত্রে অগণিত পল্লী নগরের ক্ষুদ্র সংঘাত ও যড়যন্ত্র, লোভ ও মিথা,—এই অনস্তের সন্মুখে তুচ্ছতম বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

আলমোড়ার ক্ষুত্র জেলটি পর্ব্বতুগাত্রে অবস্থিত। একটি নবাবী ধরণের ব্যারাক আমাকে দেওয়া হইল। একার ফিট লম্বা সতর ফিট চওড়া কাঁচা ঘর, মেরে অসমান, উই-এ থাওয়া ছাদ হইতে অনবরত কুটা ও ধূলি ঝরিয়া পড়ে। পনরটি জানালা, একটি দরজা। এগুলিকে জানালা না বলিয়া দেওয়ালে বড় বড় শিক দেওয়া ফাঁক বলাই সন্ধত। অতএব নির্মান বায়ুর অভাব নাই। শীত বাড়ার সঙ্গে পজে কতকগুলি ফাঁক চটের পদ্দা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল। এই বিস্তীর্ণ স্থানে (ইহা দেরাছ্ন জেলের যে কোন ইয়ার্ড হইতে বড়) আমি নির্জ্জন গরিমায় বাস করিতে লাগিলাম। এথানে আমি একা ছিলাম না, বছ চড়াই পাখী ভাঙ্গা ছাদের ফাটলে বাসা বাঁধিয়াছিল। সময় সময় ভাসমান মেঘ মৃক্ত অবকাশ দিয়া আমার ঘরে আসিত—সিক্ত কুয়াসায় চারিদিক আচ্ছের হইত।

বৈকালে সাড়ে চারটার সময় নৈশ আহারের সহিত কড়া চা পান করিবার পর পাঁচটার সময় আমাকে তালাবন্দী করা হইত। সকালবেলা সাতটায় দরজা থোলা হইত। আমি ব্যারাকে বসিয়া অথবা সংলগ্ন উঠানে বসিয়া রৌক্র পোহাইতাম। প্রাচীরের উপর দিয়া এক মাইল বা অহুরূপ দূরবর্তী এক পর্বত দেখিতাম—উর্চ্চে নীলাকাশ, বিক্ষিপ্ত মেঘমালা। মেঘগুলি ক্ষণে ক্ষণে নব নব রূপ গ্রহণ করিত, সেই বিবর্ত্তনলীলা দেখিয়া আমি কথনও ক্লান্তিবোধ করিতাম না। আমি উহাদের মধ্যে নানাবিধ পশু প্রাণী কল্পনা করিতাম। কথনও বা মেঘে মিঘিয়া মহাসমৃত্রের মত মনে হইত। কথনও উহাদের মধ্যে বিস্তীর্ণ বেলাভূমি দেখিতাম। অনিলান্দোলিত দেবদাক্ষ কুঞ্জের মর্ম্মরে, সমৃত্রের দ্রাগত ধ্বনি শুনিতাম। কোন কোন মেঘথগু নির্ভ্রে আমার নিকট আসিত। দূর হইতে যাহা কঠিন পদার্থ বিলিয়া মনে হইত, তাহাই তরল বাস্পের মত আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত।

যদিও অপরিদর স্থান হইতে এখানে অধিকতর নিঃসঙ্গতা অন্তত্তব করি, তথাপি ক্ষুদ্র সেল অপেক্ষা এই প্রশস্ত ব্যারাক অনেক ভাল। এমন কি বৃষ্টির সময়ও আমি যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারি। কিন্তু শীত পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইহা নিরানন্দদায়ক হইয়া উঠিল; শীত যথন শৃশ্য ডিগ্রীর কাছাকাছি, তথন নির্মাল-

#### কারাগারে প্রত্যাবর্ত্তন

বায়ুর জন্ম বা বাহিরে ঘাইবার কোন আগ্রহ হয় না। কিন্তু নববর্ধের প্রারক্তে তুষারপাত হইল; নীরস কারাগারের চারিদিকও সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠিল দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। বিশেষ ভাবে জেলের বাহিরে দেবদাক্র-শ্রেণীর তুষারমণ্ডিত দেহ কি স্থন্যর শোভাময়!

কমলার অনিশ্চিত অবস্থার জন্ম ছশ্চিস্তার অস্ত ছিল না। মন্দ সংবাদ পাইলেই আমি বিচলিত হইতাম; কিন্তু হিমালয়ের শীতল বাতাসে দেহ মন স্নিপ্প ও শান্ত হইয়া উঠিল, আমি পুনরায় আমার চিরাভান্ত স্থাপ্ত ভোগ করিতে লাগিলাম। নিদ্রিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কতদিন বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছি কি রহস্তময় এই নিদ্রা! কেন এই নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়? যদি আমার এই নিদ্রানা ভাঙ্গে!

এই কালে কারাগার হইতে মৃক্তির তীব্র আকাজ্ঞা অস্থভব করিতে লাগিলাম। বোম্বাই কংগ্রেস শেষ হইয়াছে; নভেম্বর আসিয়া চলিয়া গেল। বাবস্থা-পরিষদের নির্বাচনের উত্তেজনাও শেষ হইয়াছে। আমি অনিতিবিলম্বে কারামৃক্তির প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম।

একদিন থা আবহুল গছুর থার গ্রেপ্তার ও কারামৃক্তির অপ্রত্যাশিত সংবাদ আদিল এবং অল্প কয়েক দিনের জন্ম ভারতে আগত স্থভাষ বস্থর উপর অতি আশ্র্র্য নিরেধাক্রার থবরও পাইলাম। এই আদেশের মধ্যে মহুন্যুত্ব ও স্থবিবেচনা বলিয়া কিছু ছিল না। যিনি তাঁহার দেশের জনসংখ্যের শ্রন্থভাজন, যিনি নিজের পীড়া সত্ত্বেও মৃত্যুশন্যায় শায়িত পিতাকে দেখিতে আদিয়াও দেখিতে পাইলেন না, তাঁহার উপরই ঐকপ নিষোধাক্তা প্রদত্ত ইইল। ইহাই যদি গভর্গমেণ্টের মনোভাব হয়, তাহা ইইলে আমার শীঘ্র কারামৃক্তির কোন আশাই নাই। পরে সরকারী ঘোষণায় তাহা স্পুইই ব্যা গেল।

আমার আলমোড়া জেলে আদিবার একমাস পর আমাকে ভাওয়ালীতে লইয়া গিয়া কমলার সহিত দেখা করিতে দেওয়া হইল তাহার পর হইতে তিন সপ্তাহ পর পর তাঁহার সহিত দাশ্লাতের ব্যবস্থা হইমাছিল। ভারত-সচিব প্রার স্থাম্থাল হোর পুনংপুনং বলিয়াছেন যে, আমাকে আমার স্ত্রীর সহিত সপ্তাহে একবার কি তুইবার দেখা করিতে দেওয়া হয়। তিনি যদি বলিতেন, মাসে তুই বার কি একবার, তাহা হইলেই তিনি অধিকতর সত্য বলিতেন। আলমোড়ায় সাড়ে তিন মাসের মধ্যে তাঁহার সহিত আমার মাত্র পাঁচবার দেখা হইয়াছে। আমি অভিযোগ করিবার জন্ম এই কথা উল্লেখ করিতেছি না; কেন না, কমলার সহিত সাক্ষাৎ করিবার স্থাবিণা দিয়া গভর্গমেন্ট আমার প্রতি অনন্যসাধারণ স্থাবিচনা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এজন্ম আমি তাঁহাদের নিকট ক্বতক্ত। তাঁহার সহিত এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাতের স্থাোগ আমার পক্ষে ত্লভি সৌতার, সম্ভবতঃ

তাঁহার পক্ষেও। আমাদের সাক্ষাতের দিন ভাক্তারেরা তাঁহাদের বাঁধাধরা নিয়ম স্থিপিত রাখিতেন এবং আমি অনেকক্ষণ তাঁহার সহিত আলাপের স্থ্রিধা পাইতাম। আমরা পরস্পরের গাঢ় সাল্লিধ্য আক্ষুত্ব করিতাম, তাঁহাকে ছাড়িগ্না যাইবার সময় বেদনা অন্তব করিতাম। আমাদের মিলন যেন বিচ্ছিল্ল হইবার জন্মই। তথন আমার বেদনার সহিত মনে পড়িত, এমন দিন আসিবে যথন আমাদের আর সাক্ষাৎ হইবে না।

আমার মাতা সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া চিকিৎসার্থ বোম্বাই গিয়াছিলেন। শুনিলাম তাঁহার অবস্থার উন্নতি হইতেছে। জান্ত্রয়ারী মাসের মধ্যভাগে একলিন প্রভাতে তারয়োগে এক অপ্রত্যাশিত সংবাদ পাইয়া আহত হইলাম। তাঁহাকে পক্ষাঘাত রোগ আক্রমণ করিয়াছে। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম আমার বোম্বাই জেলে বদলী হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার অবস্থার একটু উন্নতি হওয়ায় আমাকে দেখানে পাঠান হইল না।

জাত্মারী গিয়া কেব্রুয়ারী আদিল। বাতাদে বদস্ত আগমনের কানাকানি শুনিলাম। ,বুলবুল ও অতাত পাথী আদিয়া পুনরায় কৃজন আরম্ভ করিল, কৃত্র তৃণাস্কুরগুলি রহস্থের অন্তরাল হইতে বাহিরে আসিয়া আশ্চর্য্য পৃথিবীর দিকে নির্নিমেষে চাহিতে লাগিল। রজোডেণ্ড ন গুল্ছ, পর্ব্বতগাত্র শোণিতাভ লোহিত বর্ণে রঞ্জিত করিল এবং তরুরাজিতে নবপল্লব ফুটিতে লাগিল। আমি বসিয়া বিদিয়া দিন গণি, কবে আবার ভাওয়ালীতে যাইব। বিরহ, নিষ্ঠুরতা ও ব্যর্থতার পর জীবনে মহার্ঘ পুরস্কার আনে, এই কথার মধ্যে কি সত্য আছে, আমি বিশ্বিত হইয়া ভাবি। সম্ভবতঃ উহা ব্যতীত পুরস্কারের যোগ্য মূল্য আমরা বুঝিতে পারিতাম না। চিন্তাঁকে স্পষ্ট করিয়া লইবার জন্ত যেমন ত্রুথের প্রয়োজন আছে, কিন্তু ত্বংথর আতিশয় মস্তিদ্ধকে আচ্ছন্ন করিতে পারে। কারাগারে মান্ত্র্যকে আত্মবিশ্লেষণে প্রবৃত্ত করে। আমি কারাগারের দীর্ঘ বর্ষগুলিতে আপনাতে আপনি সমাহিত হইতে বাধ্য হইয়াছি। স্বভাবতঃ আমার প্রকৃতি অন্তর্তু নহে, কিন্তু কারাজীবন কড়া কফি অথবা সেঁকো বিষের মত মানুষকে অন্তর্মী করিয়া তোলে। সময় সময় নিজেকে লইয়া কৌতৃক করিবার জন্ম আমি অধ্যাপক ম্যাকড়গালের পদ্ধতিতে অন্তর্মুখ অবস্থা পরিমাপ করিতাম এবং আমি দেখিয়া আশ্র্যান্থিত হইতাম যে কত ক্রত তাহার অবস্থান্তর ঘটে।

"রজনীর যাত্রাপথ উষার অরুণরাগে রঞ্জিত হয়, কিন্তু আমাদের জীবনের দিন আর ফিরিয়া আদে না। দ্ব দিখলয়রেখায় চক্ষ্ ভরিয়া উঠে, কিন্তু বেদনার উৎস হাদমের গভীর অতলে সমাহিত থাকে।"

—লি তাই-পো।

সংবাদপত্র হইতে বোদাই কংগ্রেসের বিবরণ জানিতে পারিলাম। ইহার রাজনীতি এবং কে কি করিলেন তাহা জানিবার জন্ম আমার স্বভাবতঃই আগ্রহ ছিল। বিশ বংসরের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যোর ফলে কংগ্রেসের সহিত আমার প্রাণস্ত যোগ অতি নিবিছ। আমার ব্যক্তিঅকে প্রায় উহার মধ্যেই বিসর্জ্জন দিয়াছি। কোন পদ বা দায়ির অপেকা এই মহান প্রতিষ্ঠান এবং আমার সহস্র সহস্ত্র পুরাতন সহকর্মী বন্ধুর সহিত স্নেহবন্ধন অধিকতর শক্তিশালী। কিন্তু ইহার বিবরণ পাঠ করিয়া আমি উৎসাহ বা উত্তেজনার কিছুই খুঁজিয়া পাইলাম না। কয়েকটা উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত বাতীত সমগ্র ব্যাপারটাই নিরানন্দ ও অবসাদজনক। আমার মনে হইল, আমি সেথানে থাকিলে কি করিতাম। নৃতন অবস্থা এবং আমার পারিপাধিক অবস্থায় আমার চিত্তে কি ভাবের উদয় হইত তাহা বলা কঠিন। জেলে বিস্থা নিজের মনকে জোব করিয়া কোনও কঠিন সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য করা অত্যন্ত অথৌক্তিক; কেন না এরপ সিদ্ধান্তের এখন কোন প্রয়োজন নাই। সময় আসিলে আমাকে তৎকালীন সমস্যাগুলির সমুখীন হইয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। কি করিব, তাহা পূর্ব্ধ হইতে কল্পনা করা নির্ব্ধ দ্বিতা মাত্র। এমন কি, কোন কিছু ঠিক করার পূর্ব্ধই আমার মনের মধ্যেও ভাবান্তর ঘটিতে পারে।

এই দূর হিমগিরির কোলে বসিয়া যতদ্র সন্তব আমি কংগ্রেসের ত্ইটি বৈশিষ্টা লক্ষ্য করিলাম। এক গান্ধিজীর ব্যক্তিত্বের অসামান্ত প্রভাব, অপর পত্তিত মদনমোহন মালব্য এবং শ্রীযুক্ত আনের ক্ষীণ চুর্বল সাম্প্রদায়িক প্রতিবাদ। যাহারা ভারতীয় জনসাগারণ ও মধ্যশ্রেণীর মানসিক গতি-প্রকৃতি অবগত আছেন, গান্ধিজীর ভারতবর্ধের উপর এই অতুলনীয় প্রভাব দেখিয়া তাঁহারা নিশ্রয়ই বিশ্বিত হইবেন না। সরকারী কর্মচারীরা এবং কোন কোন রাজনৈতিক কল্পনা কর্বেন এবং ভাবিয়া আনন্দিত হন যে রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধিজীর খেলা শেষ হইয়া গিয়াছে, অস্ততঃপক্ষে তাঁহার প্রভাব বহুল পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। কিন্তু তিনি

যথন পুরাতন কর্মশক্তি ও প্রভাব লইয়া পুনরায় আবিভূতি হন, তথন তাঁহারা এই দৃশ্যমান পরিবর্ত্তনের নৃতন কারণ খুঁজিতে আরম্ভ করেন। তিনি বে কংগ্রেস ও দেশের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহার কারণ তাঁহার কোন বিশেষ মত নহে ( সাধারণতঃ অবশ্র পুরুপই ধরিয়া লওয়া হইয়া থাকে )। তাহা তাঁহার অতুলনীয় ব্যক্তিবের জন্ম। ক্রিক্তিবের প্রভাব সর্ব্ব দেশেই বিগ্নমান, তবে অন্যান্ত দেশ অপেকা ভারতেই ইহার প্রভাব সম্বিক দৃষ্ট হয়।

তাঁহার কংগ্রেদ হইতে অবদর গ্রহণ এই অধিবেশনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাহ্যতঃ ইহা দ্বারা কংগ্রেদী আন্দোলনের ইতিহাদের এক মহান অধ্যায়ের পরিদমাপ্তি ঘটল। কিন্তু মূলতঃ ইহা তত বৃহৎ ব্যাপার নহে। কেন না তিনি ইচ্ছা করিলেও এই নেচুত্বের আদন হইতে নিক্ষৃতি পাইতে পারেন না। তাঁহার এই প্রতিষ্ঠা কোন পদগোরব বা অন্ত কোন প্রকার যোগাযোগের উপর নির্ভর করে না। অন্তকার কংগ্রেদে পূর্বের মতই তাঁহারই মতবাদ প্রতিবিধিত; কংগ্রেদ ঘদি তাঁহার নির্দিষ্ট পথ হইতে দরিয়াও যায় তাহা হইলেও গান্ধিজীর প্রভাব কংগ্রেদ ও দেশের উপর বহুল পরিমাণে বিশ্বমান থাকিবে। এই ভার ও দান্বিত্ব ইতে তিনি নিজেকে মূক্ত করিতে পারেন না। ভারতে প্রচলিত অবস্থা হইতে উদ্দেশ্যগুলির দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার ব্যক্তির যে কোন ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং তাহা ভুলিবার উপায় নাই।

বর্ত্তনানে কংগ্রেদ যাহাতে বিব্রুত না হয় এই জন্মই তিনি উহা হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি ব্যক্তিগতভাবে কোনপ্রকার প্রত্যক্ষ উপায় অবলম্বনের চিম্তা করিয়াছেন যাহার ফলে গভর্গনেটের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হুইবে। ইহাকে তিনি কংগ্রেদের মধ্য দিয়া পরিচালনা করিতে চাহেন না।

দেশের শাদনতন্ত্র নির্ণয়ের জন্ত কংগ্রেস গণপরিষদের আদর্শ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত হইলাম। আমার মনে হয় সমস্তা সমাবানের অন্ত কোন পথ নাই এক আমার বিশ্বাস, কোন না কোন সময়ে একপ পরিষদ আহ্বান করিতে হই ে। যদি কোন বিপ্লব দাকলালাভ করে, সে স্বতন্ত্র কথা, অন্তথা ব্রিটিশ পভর্গমেন্টের সম্মতি ব্যতীত ইহা অবশ্ব হইতে পারে না এবং ইহাও স্পষ্ট যে, বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ সম্মতি পাওয়া ঘাইবে না। অতএব প্রকৃত পরিষদ আহ্বান করিতে হইলে দেশের মধ্যে প্রকৃত শক্তির উদ্বোধন হওয়া আবশ্বক। ইহার অর্থ এই দাড়ায় যে, উহা ব্যতীত রাজনৈতিক সমস্তাগুলিরও সমাবান হইবে না। কোন কোন কংগ্রেস নেতা গণপরিষদের আদর্শ গ্রহণ করিলেও উহাকে পুরাতন ছাঁচের এক বৃহৎ সর্ব্বনিলনীতে নামাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই বাবস্থা নিফল ইইতে বাধ্য। কেন না শ্বয়ং নির্ক্বাচিত সেই পুরাতন ব্যক্তিরা আসিয়া মিলিত হইবেন এবং কিছুতেই একমত হইবেন না। গণপরিষদের মর্ম্বকথা এই যে উহা

ব্যাপকভাবে গণদাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হইবে এবং গণদাধারণ হইতে উহা প্রেরণা এবং শক্তি সংগ্রহ করিবে। এইরূপ সম্মেলন সোক্ষান্ত্রজ্বি প্রকৃত সমস্তা-গুলির সম্মুখীন হইতে পারিবে এবং পূর্ব্বের মত সাম্প্রদায়িক বা অন্ম কোনপ্রকার বাঁধা রাস্তায় থাকিবে না।

এই প্রস্থাবে সিমলা ও লওনে অত্যন্ত কে লোদীপক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। আবা সরকারীভাবে জানাইয়া দেওয়া হইল যে গভর্ণমেন্টের ইহাতে কোন আপত্তি নাই; তাঁহারা মুকুব্বির মত ইহা অনুমোদনও করিলেন। কেন না তাঁহাদের আশা ছিল যে পুরাতন ধরণের সর্ব্বদল-সম্মিলনীর মত ইহা বার্থ হইবেই এবং তাহাতে তাঁহাদেরই শক্তি বাড়িবে। পরে অবশ্য তাঁহারা এই প্রস্তাবের বিপদসন্তাবনা ব্রিতে পারিয়া অত্যন্ত জোরের সহিত ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

বোষাই কংগ্রেদের অবাবহিত পরেই ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচন আদিল। কংগ্রেদের নির্বাচন আদিল। কংগ্রেদের নির্বাচন উঠিলাম এবং কংগ্রেদপ্রাণীদের সাফল্য কামনা করিতে লাগিলাম, অথবা আরও সত্য করিয়া বলিলে বলিতে হয় আমি তাহাদের বিরোধীদের পরাজয় প্রত্যাশা করিতে লাগিলাম। এই সকল বরোধীদের মধ্যে ভাগ্যাবেদী সাম্প্রানায়িকতাবাদী ও বিশ্বাস্যাতক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ছিল এবং ইহারা গভর্গমেন্টের দমননীতি দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করিয়াছে। ইহাদের অধিকাংশই যে পরাজিত হইবে সে সম্বদ্ধে অপুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। ক্লিন্ত ভূগ্যাক্রমে সাম্প্রানায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির স্থবিস্থত পক্ষপুটে আশ্রম লইয়াছিল। ইহা সরেও কংগ্রেদ আশ্রমণ ব্যক্তি ব্যবস্থা-পরিষদে প্রবাধ করিতে পারিল না।

ভথাক্থিত কংগ্রেদ জাতীয়দলের মনোভাব আমার নিকট অতিমাত্রায়
শোচনীয় মনে হইল, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতি তাঁহাদের তীব্র বিরোধিতার
অর্থ বুঝা য়য়, কিন্তু তাঁহারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা বুদ্ধির আশায় অতিমাত্রায়
সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত মিলিত হইলেন। এমন কি, ভারতে
রাজনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়া সর্ব্বাধিক প্রতিক্রিয়াপন্থী সনাতনীদের সহিত,
এবং সেই সঙ্গে বহু নিন্দিতচরিত্র রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াপন্থীর সহিত একত্র
মিলিত হইলেন। বাঙ্গলাদেশে অবশ্র কতকগুলি বিশেষ কারণে একটা শক্তিশালী
কংগ্রেদী দলের সমর্থন তাঁহারা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা ছাড়া তাঁহাদের মধ্যে
অনৈকে সকল দিক দিয়াই কংগ্রেদ-বিরোধী ছিলেন। এমন কি, অনেকেই
ছিলেন খ্যাতনামা কংগ্রেদ-বিরেষী। এই সকল বিক্ত্ব-শক্তি এবং জমিদার ও

লিবারেলগণের এবং স্রকারী কর্মচারিগণের বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও কংগ্রেসপ্রার্থীর। অনেকাংশে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিকদ্ধে কংগ্রেদের মনোভাব অভ্তপুর্ব্ব, তথাপি অবস্থা বিবেচনায় ইহার অতি অল ইতরবিশেষই হইতে পারিত। ইহা তাহাদের অতীতের নিরপেক্ষ তুর্ব্বলনীতির অবশুস্তাবী ফল। স্চনাতেই আশু পরিণাম গ্রাহ্মনা করিয়া দৃঢ়তার সহিত কর্মপন্থা নির্ব্বাচন করিয়া লইলে তাহা অধিকতর মর্য্যাদাস্ট্রক এবং নির্ভূল হইতে পারিত। কিন্তু কংগ্রেদ উহা করিতে অনিচ্ছুক্র হওয়ায় বর্ত্তমান দিশ্বান্ত ব্যতীত অশু কোন পথ তাঁহারা দেখিতে পাইলেন না। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অত্যন্ত অথাক্তিক এবং উহা মানিয়া লওয়া অসম্ভব; কেন না যতদিন উহা বিশ্বমান থাকিবে ততদিন কোন স্বাধীনতাই সম্ভবপর নহে। ইহার কারণ ইহা নহে যে মুসলমানদিগকে অনেক বেশী দেওয়া হইয়াছে। সম্ভবতঃ তাঁহারা যাহা চাহিয়াছিলেন, ভিন্ন প্রকার উপায়েও তাহা দেওয়া যাইতে পারিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতবর্ষকে কতকগুলি স্বতন্ত্রভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিলেন, প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভারসাম্য রক্ষা করিবে এবং একে অত্যের প্রভাব ব্রাচ করিবে, যাহাতে বৈদেশিক ব্রিটিশ প্রতিনিধিগণই সর্ক্বেস্ব্রা হইয়া থাকিতে পারেন। ইহাতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের প্রতি নির্ভ্রতা অনিবার্য্য।

বিশেষতঃ বাদ্ধলাদেশে ক্ষুদ্র ইউরোপীয় সম্প্রদায়কে অধিক সংখ্যক আসন দিয়া হিন্দুদের প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইয়াছিল। এই প্রকার বাঁটোয়ারা অথবা সিদ্ধান্ত অথবা ইহাকে যাহাই বলা হউক না কেন, তাহার বিক্লমে তিক্ত কোধ উদ্দীপ্ত হইবেই এবং ইহা জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া যাইতেও পারে অথবা রাজনৈতিক কারণে সাময়িকভাবে লোকে ইহা সহও করিতে পারে, কিন্তু ইহার মধ্যে নিয়ত সংঘর্ষের সম্ভাবনা বিজ্ঞমান। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি ইহার অন্তর্নিহিত অন্তায়ই ইহার একটা অন্তর্ক্ল দিক, কেন না এই অন্তায় কোন কিছুর স্থায়ী ভিত্তি হইতে পারে না।

জাতীয়দল এবং তদপেকাও অধিকভাবে হিন্দু মহাসভা ও অন্তান্ত সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি স্বভাবতঃই এই বলপ্রয়োগে ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহাদের সমালোচনার প্রক্রুত ভিত্তি বৃটিশ গভর্গমেণ্টের মতবাদের স্বীকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উহার সমর্থকগণও উহাকেই ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফল হইল এই যে তাঁহারা এমন এক আশ্চর্য কর্মনীতি গ্রহণ করিতে লাগিলেন যাহা গভর্গমেণ্টের পক্ষে অত্যন্ত সম্ভোষের বিষয়। বাটোয়ারা লইয়া অতিমাত্রায় মাতামাতির ফলে অন্তান্ত গুরুতর ব্যাপারে তাঁহাদের বিক্ষতা মন্দীভূত হইল এবং তাঁহারা আশা করিতে লাগিলেন যে উৎকোচ দিয়া অথবা তোষামোদ করিয়া গভর্গমেণ্ট কর্ম্বক তাঁহাদের অন্তক্তলে বাঁটোয়ারা পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম

হইবেন। এইপথে হিন্দু মহাসভা সকলের চেয়ে অধিক অগ্রসর হইলেন। কিন্তু একথা তাঁহাদের মনে হইল না যে ইহা কেবল অপমানজনক অবস্থা নহে, পরস্ক ইহার ফলে বাঁটোয়ারার পরিবর্ত্তন অধিকতর কঠিন হইয়া উঠিবে, কেন না ইহাতে কেবলমাত্র মুদলমানেরা অধিকতর বিরক্ত হইবে এবং আরও দ্বে সরিয়া যাইবে। ব্রিটিশ গভর্গমেন্টের পক্ষে জাতীয়তাবাদের চিত্ত জয় করা অসম্ভব—ব্যবধান অতি বৃহৎ এবং বিপরীত স্বার্থের সংঘাতও স্পষ্ট, অতি সন্ধীর্ণ সাম্প্রদায়িক স্বার্থের ব্যাপারেও তাহাদের পক্ষে হিন্দু এবং মুদলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদিগকে সমানভাবে সন্ধুই করা অসম্ভব। একটাকে বাছিয়াই লইতে হইবে এবং তাঁহাদের দিক হইতে তাঁহারা মৃদলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদিগকে সন্ধুই করিয়া ঠিকই করিয়াছেন। মৃষ্টিনেয় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীকে দলে টানিবার জন্ম তাঁহারা কি এই স্থনির্দিষ্ট লাভজনক নীতি ত্যাগ করিবেন এবং মুদলমানদিগের মনে ব্যথা দিবেন ?

সম্প্রদায় হিসাবে হিন্দুরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রস্ত্র এবং তাহারাই বিশেষভাবে জাতীয় স্বাধীনতার দাবী করিয়া থাকে। এই ঘটনাই তাহাদিগকে অন্থ্যহ না করিবার প্রধান কারণ, কেন না ছোটগাট সাম্প্রদায়িক অন্থ্যহ (ছোটগাট ছাড়া উহা আর কিছুই হইতে পারে না) দারা রাজনৈতিক বিরোধিতার কোন ইত্ব বিশেষ হইবে না। তবে ঐ সকল অন্থ্যহ দারা মুদলমানদিগের মনোভাবের সাময়িক পরিবর্ত্তন হইতে পারে মাত্র।

ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা এবং মৃদ্লিম কন্ফারেন্স এই ছই মতিনাত্রার প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের পশ্চাতে যে সকল লোক আছেন তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহাদের প্রার্থী এবং সমর্থকগণ বড় জমিদার অথবা ধনী মহাজনশ্রেণীর। আধুনিক ঋণলাঘব বিলগুলির তীত্র বিরোধিতা করিয়া মহাসভা মহাজনশ্রেণীর প্রতি তাঁহাদের অন্তরাগ প্রদর্শন করিলেন। হিন্দুসমাজের উপরের ওরের এক সামান্ত অংশ লইয়া হিন্দু মহাসভা গঠিত এবং উহারই আর এক অংশ কতকগুলি বৃত্তিজীবী ব্যক্তিসহ লিবাবেল দল নামে পরিচিত। হিন্দুদের মধ্যে নিয়-মধ্যশ্রেণী রাজনিতিক ক্ষেত্রে সচেতন বলিয়া উহাদের গুরুত্ব অধিক নহে। কলকারখানার মালিকেরাও ইহাদের মধ্য হইতে নিজেদের স্বতন্ত্র করিয়া লইয়াছেন। কেননা উদীয়মান কলকারখানার দাবীর সহিত অর্ক্রনামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থের বিরোধ রহিয়াছে। কলকারখানার মালিকেরা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ অথবা অন্তর্কার প্রবার বিপজনক উপায় গ্রহণ করিতে সাহদ পান না, তাঁহারা জাতীয়তাবাদ এবং গতর্গনেই উভয়ের সহিত সন্তাব রাথিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা মডারেই অথবা সাম্প্রদাম্ভিক দলগুলির প্রতিও বড় বেশী আগ্রহশীল নহেন।

কলকারথানার উন্নতি এবং মোটা রক্ষের লাভ এই উদ্দেশ্যেই তাঁহারা পরিচালিত হন।

ম্পলমানদের মধ্যে নিম্ন ও মধ্যশৌতে এখনও জাগবণ আদে নাই এবং শিল্লবানিজ্যেও তাহারা পশ্চংপদ। এই কারণেই আমরা দেখিতে পাই, অতিমারার এতিক্রিয়াপছী সামন্ততান্ত্রিক এবং পেন্সনভোগী সরকারী কর্মচারীরা তাহাদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি নিয়ন্ত্রিত করেন এবং সম্প্রদায়ের উপর অনেকথানি প্রভাব বিস্তার করিয়া আছেন। মৃস্লিম কনফারেন্স একদল নাইট, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী এবং জমিলার লইয়া গঠিত, তথাপি আমার বিবেচনার ম্পলমান জনসাধারণের মধ্যে হিন্দু জনসাধারণের অপেক্ষাও অধিকতর প্রস্থে শক্তি রহিয়ছে, কেন না সামাজিক ব্যাপারে তাহাদের কতকগুলি স্বাধীনতা আছে এবং ইহারা যদি একবার চলিতে স্ক্রফ করে, তাহা হইলে তাহারা সমাজতান্ত্রিক পথে অধিকতর ক্রত অগ্রসর হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে মৃসলমান বৃদ্ধিদীবীরা কি মানসিক কি লৈহিক উভয় দিকেই পক্ষাঘাতগ্রন্ত হইয়া আছেন, ইহাদের মধ্যে কোন গভীর চাঞ্চল্য নাই, ইহারা পুরাতন মুক্রনীদের প্রশ্ন করিতেও সাইস্পান না।

রাজনীতিক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রগামী বৃহৎ দল কংগ্রেদের নেতৃমণ্ডলীও, জনদাধারণের অবস্থার অন্তপাতে প্রয়োজন অপেক্ষাও অধিক দাবধান। তাঁহারা জনদাধারণের দমর্থন চাহেন, কিন্তু কদাচিং তাহাদের মতামতের উপর নির্ভর করেন, অথবা তাহাদের অভবি-অভিযোগ অমুসন্ধান করেন। ব্যবস্থা-পরিবদের নির্বাচনের পুর্বের, তাঁহারা অ-কংগ্রেদী মভারেটদিগকে দলে টানিবার জন্ম কার্যাপদ্ধতি যথাসম্ভব নরম করিবার চেষ্টা করিলেন। এমন কি. মন্দির-প্রবেশ বিলের মত ব্যাপারেও তাঁহাদের মধ্যে নানারূপ মত দেখা গেল, মাজাজের গোঁড়া সনাত্নীদেব মন ভিজাইবার জ্ঞু আশ্বাদ দেওয়া হইল। স্বল নিৰ্ভীক এবং আক্রমণশীল কর্মপদ্ধতি উপস্থিত করিলে, দেশে অধিকতর উংজ্ঞ দেখা ঘাইত এবং জনমাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষারও সহায়তা হইত। কিন্তু কংগ্রেস নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেটি কার্য্যপদ্ধতি গ্রহণ করার ফলে, রাঙ্গনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীল স্থার্থগুলির সহিত, ব্যবস্থা-পরিষদে ক্ষেকটি ভোটের আশায়, নানাভাবে আপোষরফা করিতে হইবে এবং তাহার ফলে জনসাধারণ ও কংগ্রেসের নেতৃমঙলীর মধ্যে ব্যবধান আরও প্রশস্ত হইবে। চমংকার বক্তৃতা হইবে, পার্লামেটি আদবকায়দায় অন্তকরণ চলিবে,—মাঝে মাঝে গভর্ণনেন্ট পরাজিত হইবেন—এবং অতীতের মতই এই সকল পরাজয় গভর্ণমেন্ট অমুদ্বিগ্ন চিত্তে উপেক্ষা করিবেন।

যথন কংগ্রেদ আইনসভাগুলি বর্জ্জন করিয়াছিল, সেই কয় বংসর সরকার-

পক্ষের লোকেরা আমাদের প্রায়ই শুনাইয়াছেন যে, ব্যবস্থা-পরিষদ ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলি জনসাধারণের যথার্থ প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান এবং এইখানেই জনমত প্রতিফলিত হয়। কিন্তু যথন অগ্রগামী দল গিয়া ব্যবস্থাপরিষদে প্রভাব বিস্তার করিলেন তখন সরকারী মতেরও পরিবর্ত্তন হইল। যথনই নির্ব্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্যের কথা উঠে, তখনই অপর পক্ষ বলেন নির্ব্বাচকমণ্ডলীর সংখ্যা অতিশয়্ব কম—৩২কোটি লোকের মধ্যে মাত্র ৩০লক্ষ ভোটার। যে কোটি কোটি লোকের ভোটাধিকার নাই, তাহারা সরকারপক্ষের মতে একযোগে বিটিশ গভর্গমেন্টকে সমর্থন করিলা থাকে। সহজেই ইহার প্রতিকার হইতে পারে। প্রাপ্তবন্ধক নরনারীদের ভোটাধিকার দিলেই অস্ততঃ আমরা ঐ সকল লোকের চিন্তাধারা বৃঝিতে পারিব।

ব্যবস্থা-পরিষদের নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে জয়েন্ট পার্লামেণ্টি কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হইল। ইহার বছবিধ ও ব্যাপক সমালোচনার মধ্যে একটি ক্রটি বারম্বার উদ্বাটিত করিয়া দেখান ইইতে লাগিল যে, ভারতবাদীর প্রতি "দন্দেহ" ও "অবিশ্বাদ" লইয়া ইহা রাচত হইয়াছে। আমাদের জাতীয় ও দামাজিক দন্যার দিক হইতে দেখিলে ঐ মন্তব্য অত্যন্ত বিশ্লয়কর। আমাদের জাতীয় স্বার্থ ও রিটিশ দামাজ্যবাদের স্বার্থের মধ্যে কি মন্থাগত কোন বিরোধ নাই? ম্থ্য প্রশ্ন হইল যে কোন্টা টিকিবে? দামাজ্যনীতি চালাইবার জন্মই কি আমরা স্বাধীনতা চাহিতেছি? অন্তত্তঃ রিটিশ গভর্নমেটের ঐরপই ধারণা; তাঁহাদের মতে রিটিশ-নীতির প্রয়োজনের সহিত দামঞ্জন্ম রাথিয়া আমরা যতদিন সন্তাবে স্বায়ত্ত-শাদনে আমাদের বোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টা করিব, ততদিন "রক্ষাক্রচ"গুলি ব্যবহার করা হইবে না। যদি রিটিশ-নীতিই ভারতে চলিতে থাকে, তাহা হইলে শাসন-রশ্মি আমাদের হাতে আনিবার জন্ম এত চীৎকারের আর্ম্যাক কি ?

এক ভারতীয় বাণিজ্য\* ব্যতীত, ওট্টাওয়া চু্্তিতে ইংলওের বিশেষ আর্থিক লাভ হয় নাই, ইহা সর্বজনবিদিত। ভারতীয় রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ীদের মতে, ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষতি সাধন করিয়া ইহা দ্বারা ভারতে ব্রিটিশ-বাণিজ্যের প্রীকৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু উপনিবেশ ওলিতে—বিশেষভাবে কানাজা ও অস্ট্রেলিয়ায় ক—অবস্থা হইয়াছে বিপরীত। তাহারা ব্রিটেনের সহিত দর-

<sup>া</sup> দি লওন ইকনমিষ্ট (জুন, ১৯৩৪) বলিতেছেন, "ওট্টাওয়৷ বৈঠক সার্থক হইতে পারিত
বিদি ইহা দ্বারা সাম্রাজ্যের অন্তর্বাণিজ্য বৃদ্ধি পাইত অথচ অবশিষ্ট জগতের সহিত সাম্রাজ্যের বাণিজ্য

।

। ত্বি পাইত অথচ অবশিষ্ট জগতের সহিত সাম্রাজ্যের বাণিজ্য

। ত্বি পাইত অথচ অবশিষ্ট জগতের সহিত সাম্রাজ্যের বাণিজ্য

। ত্বি পাইত অথচ অবশিষ্ট জগতের সহিত সাম্রাজ্যের বাণিজ্য

। ত্বি পাইত অথচ অবশিষ্ট জগতের সহিত সাম্রাজ্যের বাণিজ্য

। ত্বি পাইত অথচ অবশিষ্ট জগতের সহিত্যা বাংলালি

। ত্বি পাইত অথচ অবশিষ্ট জগতের সার্থিক সাম্রাজ্যের বাংলালি

। ত্বি পাইত অথচ অবশিষ্ট জগতের সার্থিক সার

#### च ওহরলাল নেহর

ক্ষাক্ষি কৰিয়া বিটেন অপেকাও অনেক বেশী অবিধা আদায় কৰিয়া লইয়াছে ইয়া সম্বেও ভাষাৰা ওট্টাওয়া চুক্তিৰ বন্ধন হইতে সভক্ট নৃজিলাভেৰ একৰিকেছে; কেন না ভাষাৰা নিজেদেব শিল্পবাণিডোৱা প্ৰীকৃষ্ণি চাহে ও আৰীনভাবে অঞ্চান্ত বেশেৰ সহিত বাণিজা কৰিতে চাহে। \* কানাৰ কৰিলেকা অকিনানী নিবাবেল দল, যাহাৰা শীল্পই গভর্গমেন্টোর ভার গ্রহণকটি একশ স্কাৰনা আছে, ভাষারা ওট্টাওয়া চুক্তিৰ অবসান কৰিতে সূত্পভিত্ত। আইনিয়াৰ উট্টাওয়াৰ কইকলিজ ব্যাখ্যা কৰিয়া কোন কোন প্রেণীর কার্পাদ করাৰ উদ্ধাৰ কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইয়াৰ ফলে লাগ্ধান্থানের বাণ্ড ক্ষাৰ উপৰ কৰ ক্ষাৰ্থানের এবং ইয়াতে ওট্টাওয়া চুক্তি ভঙ্গ হট্য বিদ্ধান বিষম ক্ষাৰ ইয়াছেন এবং ইয়াতে ওট্টাওয়া চুক্তি ভঙ্গ হট্য বিদ্ধান বিষম ক্ষাৰ্থানিয়ান প্রায় ব্যাক্ষানাৰ বিষম ক্ষাৰ ক্ষাৰ্থানিয়ান প্রায় ব্যাক্ষানাৰ বিষম ক্ষাৰ্থানিয়ান প্রায় ব্যাক্ষানাৰ ব্যাক্ষানাৰ বিষম ক্ষাৰ্থানিয়ান প্রায় ব্যাক্ষানাৰ ব্যাক্

হ্বাস না হইত। কাৰ্য্যত: ইহা দাৱা সাম্ভ্যান্ত আভান্তবীৰ বাণিলা কিছু বাড়িলেও, সামাতে স্প্ৰমাতি বাণিলা হ্বাস হইলছে। এবং এই পরিবর্তনে গ্রেট বিটেন অপেকা উপনিবেশগুলি ক্বিধা হইলছে বেশী। সামাজ্য হইতে আমাদের আমদানী ১৯০১ সালে ২৪কোটি ৭-লক পাট হইতে ১৯০০ সালে ২৪কোটি ৯-লক পাউতে দাঁড়াইয়াছে. কিন্তু আমাদের র প্রানি ১৭ কো ওলক পাউতে আদিয়া দাঁড়াইয়াছে। ১৯২৭ এবং ৩০-এ মধ্যে সামাজ্যে আমাদের র প্রানীর পরিমাণ শতকরা ৫০-৯ ভাগ কমিগ্যাছে। কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রে আমাদের আমাদের রপ্রানীর পরিমাণ শতকরা ৫০-৯ ভাগ কমিগ্যাছে, কিন্তু আমাদের রপ্রানী তার এম কল দশ হইতে আমদানী বছল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে।

- . \* মেলবোর্ণ 'এর' ওট্টা হয় চুক্তি পছন করেন না। ইইরে মতে ঐ চুক্তি "সর্কাই বিবজি কারণ এবং জমেই বুখা যাইতেছে যে উহা এক প্রকাও ভূল।" (১৯১৪, ১৯শে আরী ব সাপ্তাহিক মানেস্টার গাডিয়ান হঠতে উদ্ভাত।)
- া এমন কি কানাডার বর্তমান রঞ্জণীল প্রধানমন্ত্রী মিং বেনেট প্র্রুটি বাণিছ । পারে বিটিণ গভর্গমেন্টের পথে কন্টকংররপ। এখন তিনি "নিউডিলের" কথা বলিতেছেন এবং অতি আন্চর্যারূপে স্বয়ত প্রকাশ করিয়াছেন। মিঃ লিটভিনত, হার ষ্ট্রাফোর্ছু কিপ্যু এবং মিঃ জন ছ্রাচির ভয়াবহ প্রভাবের ফলে তিনি এখন "কালেক্টিভিট্ট" হইয়াছেন। ইহা ইইতে রক্ষণীল, উদারনৈতিক সিভিল সার্বিস্ প্রভৃতি সকলেরই সাবধান হওয়া কর্ত্রন্য, অহুপা তাহারাও ঐ সকল বিপজনক মতবাদের প্রতি আরুষ্ট ইইতে পারেন। (এই কথা লিখিবার কালে মিঃ কিংএর নেতৃত্বে কানাডার উদারনৈতিক দল ভোটাধিকো জায়ী হইয়া শাসন্যন্ত্র অধিকার করিয়াছেন।)
- ‡ দি নেলবোৰ্ণ 'এছ' ঘোষণা করিয়াছেন যে, যদি লাক্ষাণায়ারের প্রন্তাবিত বয়কট নীতি প্রত্যাহত না হয়, তাহা হইলে এখনও লাক্ষাণায়ারের যেটুকু বাণিজা অবশিষ্ট আছে, অট্টেলিয়া তাহার উপর কঠোর আঘাত করিবে। 'এই কথা পুনঃ পুনঃ দৃঢ়তার সহিত উল্লেখ করিয়া, লাক্ষাণায়ারের জবাব দিতে হইবে" (১৯৬৪-এর নভেম্বরের সাপ্তাহিক মাক্ষ্টোর গাডিয়ান হইতে উদ্ধৃত)।

#### কতকণ্ডাল আধুনিক ঘটনা

কানাভা ও অষ্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের ব্রিটেনের প্রতি যে কোন বিছেব ভাবই থাকুক না কেন, অর্থ নৈতিক সংঘর্ষের কারণ তাহা নহে। অবস্থা আয়র্লণ্ডের ক্ষেত্রে এই বিদ্বেষ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়। স্বার্থের বিরোধ হইতেই সংঘর্ষ দেখা দেয় এবং এইরপ সংঘর্ষ যদি ভারতে দেখা যায় সেই আশক্ষায় ব্রিটিশ স্বার্থকেই প্রাধান্ত দিবার জন্ত রক্ষাক্রচের ব্যবস্থা হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এবং সকলের নিকট গোপন রাথিয়া অথচ ব্রিটিশ বিশিকদিগের সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে অধুনা যে ইক-ভারতীয় বাণিজাচুক্তি হইল, যাহা ব্যবস্থা-পরিষদে অগ্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বেও গভর্গমেন্ট ত্যাগ ক্রিতেছেন না, তাহা হইতেই বুঝা যায় "রক্ষাক্রচের" গতি কোন্ দিকে। মনে হয়, কানাভা, অফ্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় ঐ শ্রেণীর 'রক্ষা-কর্বচের' অধিক আবস্থাক হইয়া পড়িয়াছে। কেবল বাণিজ্য ব্যাপারে নহে, সাম্রাজ্যের ঐক্য ও নিরাপত্তার অধিকতর প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ঐ সকল উপনিবেশের অধিবাদীরা যাহাতে বিরোধিতা না করে, সেজগ্রও 'রক্ষাক্রচ' আবস্থাক।\* •

সামাজ্য ঋণগ্রস্ত; অতএব যাহাতে সামাজ্যবাদী মহাজন, তাহার তুর্ভাপা খাতকের উপর আবিপত্য এবং তাহার বিশেষ স্বার্থ ও ক্ষমতা অব্যাহত রাখিতে পারে, দেই জন্তই 'রক্ষাক্রচের' ব্যবস্থা করা হইয়াছে; এমন কথাও শুনা যায়, গান্ধিজী ও কংগ্রেস এই শ্রেণীর 'রক্ষাক্রচে' সম্মত হইয়াছেন, কেন না ১৯৩১-এর দিল্লীচ্ক্তিতে "ভারতের স্বার্থের জন্ম রক্ষাক্রচ" গ্রহণের নীতি স্বীকৃত হইয়াছিল, সরকারপক্ষ হইতে এই আশ্চর্য্য যুক্তি বারম্বার বলা হইয়াছে।

যাহাই হউক, ব্যবদা বাণিজ্য সম্পর্কিত বক্ষাক্বচগুলি এবং ওট্টাওয়া চুক্তি তুলনায় অতি দামান্ত ব্যাপার মাত্র। † ভাবতবাদীর উপর অর্থ নৈতিক . ও রাজনৈতিক প্রত্যেকটি মূল ক্ষমতা ও অধিকার কায়েম করিয়া রাধিবার

<sup>\*</sup> দক্ষিণ আফ্রিকার দেশরক্ষা-সচিব মিঃ ও, পিরু বলিয়াছেন ইউনিয়ন সাঞ্জারক্ষার সাধারণ বাবস্থার মধ্যে কোন অংশ গ্রহণ করিবে না এবং বৈদেশিক কোন যুদ্ধে ইংলণ্ড যোগ দিলেও ইউনিয়ন যোগ দিবে না। "যদি গভর্গনেউ হঠকারিতার সহিত কোন বৈদেশিক যুদ্ধে লিগু হন, তাহা হইলে দেশবাপী অদীন্তির স্প্তি ইইতে পারে। সন্থবতঃ গৃহযুদ্ধও বাধিতে পারে। অতএব গভর্গনেউ সাম্রাজ্যের কোন সাধারণ ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণ করিবেন না।" প্রধান মন্ত্রী জেনারেল হার্টজগ এই ঘোষণা সমর্থন করিয়া বলেন যে ইহাই ইউনিয়ন গভর্গনেউের নীতি। বিরটার প্রদত্ত সংবাদ, কেপটাউন, এই ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫।)

<sup>†</sup> দি লগুন ইকন্মিষ্ট (অক্টোবর, ১৯০৪) বলিয়াছেন,—"কিন্ত দেখা যাইতেছে, ত্রিটিশ শাসনের অধ্বিধার মধ্যে, উক্তমূল্যে লাঙ্কাশায়ারের মাল কিনিবার সন্দেহজনক স্ক্ষোগ বলপূর্ব্বক জগতের নানাপ্রান্তে "নেটিভদের" উপর চাপাইয়া দেওয়া হইবে।" সিংহল ইহার অতি-আধুনিক জাজ্জনামান দৃষ্টান্ত।

উদ্দেশ্যে যে দকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, ঐগুলি বিশেষ ভাবে মারাত্মক কেন না, অতীতে ও বর্ত্তমানে উহা এই দেশ শোষণে সহায়তা করিয়াছে এই সকল ব্যবস্থা ও 'রক্ষাকবচ' যতদিন থাকিবে, ততদিন কোন দি কোন উন্নতি অসম্ভব। কোন পরিবর্ত্তন করিবার নিয়মতান্ত্রিক চেষ্টার স্থা ইহাতে নাই। এরপ প্রত্যেকটি চেষ্টা 'রক্ষাকবচের' কঠিন প্রাচীরে ব্যাহ হইবে এবং দিনে দিনে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা ঘাইবে যে, যাহা একমাত্র সম্ভবপ পথ, তাহা নিয়মতাপ্ত্রিক নহে। রাজনৈতিক দিক দিয়া, পৈশাচিক যুক্তরাট্ সহ প্রস্তাবিত শাসনতম্ব অস্বাভাবিক এবং অর্থ নৈতিক ও সামাজিক দিক হইটে ইহা অতিশয় নিকৃষ্ট ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রের পথ ইচ্ছা করিয়াই রুদ্ধ ক: इरेगाएछ। वाहित इरेट उपिटल अपनकशानि माग्निक रखाखित कता इरेगाए। (তাহাও অবশ্য "নিরাপদ" শ্রেণীর হস্তে) কিন্তু কোন প্রকৃত কাজ করিবা ক্ষমতা বা উপায় দেওয়া হয় নাই। উলঙ্গ সৈরাচারের লজ্জা নিবারণের জ এক টুকরা লেংটির ব্যবস্থাও করা হয় নাই। প্রত্যেকেই জানেন, বর্ত্তমান যু শাসনতন্ত্র এমন হওয়া উচিত, যাহা জগতের ক্রত পরিবর্ত্তনের দঙ্গে সঙ্গে তাহ সামঞ্জন্ম বিধান করিতে পারে। ক্রত সিদ্ধান্তের প্রয়োজন এবং তাহা কা পরিণত করার ক্ষমতা আবশ্যক। এমন কি, পার্লামেণ্টি গণতন্ত্র, যা এখনও কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশে আছে, তাহা বর্ত্তমান জগতের সহিত সামঙ্গ ুবিধানের জন্ম অতি-আবশ্যক পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারে কিনা সন্দেং কৈন্তু আমাদের দেশে এ প্রশ্ন উঠে না, কেন না এথানে শৃত্যল ও বেড়ী দি সর্ববিধ গতি ইচ্ছা করিয়া রোধ করা হইয়াছে এবং আমাদের সম্মুথে সং দরজা সাবধানতার সহিত অবক্ষ। আনাদিগকে এমন একথানি গাড়ী দেও इहेबाएह, याहाद अक्षिन नाहे अथह थामाहेवाद अमः था वावसा दिखाएह । স্কল ব্যক্তির মন সামরিক আইনে ভরপুর, তাঁহারাই এই শাসনতম্ব বা করিয়াছেন। বাহুবলে বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে হয় সাম্রিক আইন, না भ কোনও মধাপথ নাই।

ব্রিটেন কতথানি স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা মাপিতে গে দেখা যায় যে, মডারেট অপেক্ষাও মডারেট এবং রাজনীতিক্ষেত্রে সর্ব্বাগি পশ্চাৎপদ দলগুলিও ইহাকে প্রতিক্রিয়াশীল বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। যাহ সর্ব্বাদা সকল অবস্থায় গভর্গমেণ্টের সমর্থন করিয়া থাকে, তাহারাও সম্যানতজাত্ম হইয়া ইহার সমালোচনা করিয়াছে। অক্যান্ত সকলের সমালো অধিকতর তীব্র।

এই সকল প্রস্তাব দেখিয়া লিবারেলগণও প্রমাদ গণিলেন। ভারত ব্রিটিশ কর্ত্ত্বাধীনে স্থাপনকারী ঈশ্বরের হুজের দূরদর্শিতার উপর তাঁহাদের ত

বিখাস পূর্ণরূপে রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিল। তাঁহারা তীব্র সমালোচনা করিলেন ; কিন্তু বাস্তবের প্রতি অবজ্ঞা লইয়া এবং রাধাবুলি ও উদার 'ইঙ্গিতে'র প্রতি অম্ব্রক্তিবশতঃ তাঁহারা রিপোর্টে অথবা বিলে "ডোমিনিয়ন ষ্টেটান্" এই শক্টি না দেখিয়া মাতামাতি করিতে লাগিলেন, ইহা লইয়া তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল, স্থার স্থামুয়েল হোর তাহাদের সম্ভষ্ট করিবার জন্ম একটা বিরতি দান করিলেন। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এক অজ্ঞাত ভবিয়তের অস্পষ্ট ছায়ামূর্ত্তি হইতে পারে, দেই দূর হইতেও দূরতর দেশে আমরা কোনকালে পৌছাইতে নাও পারি, কিন্তু অন্তত:পক্ষে আমরা তাহার স্বপ্ন দেখিতে পারি এবং উহার বহুমুখী দৌন্দর্য্য বর্ণনায় মুখর হইয়া উঠিতে পারি। ত্রিটিশ পার্লামেণ্ট এবং ব্রিটিশ জনসাধারণ সম্পর্কে সম্ভবতঃ সংশয়ে আন্দোলিত হইয়া শুর তেজ বাহাতুর সাঞ্জ ব্রিটিশ রাজমুকুটের মধ্যে সান্ত্রনা অরেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি একজন প্রথিত্যশা ব্যবহারজীবী, তিনি আমাদিগকে এক অভিনব নিয়মতান্ত্ৰিক পথ দেখাইলেন। তিনি বলিলেন, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং জনসাধারণ ভারতের জন্ম যাহাই কিছু করুক আর নাই করুক, "সকলের উর্দ্ধে রহিয়াছেন ব্রিটশ রাজমুকুট, যিনি ভারতীয় প্রজাদের স্বার্থ এবং ভারতবর্ষের শাস্তি ও সমৃদ্ধির জন্ম থতঃই আগ্রহশীল।"\* ইহা অতিশয় সান্ত্রনার পথ, এথানে নিয়মতন্ত্র, আইন এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তন লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার কিছুই নাই।

কিন্তু লিবারেলগণ প্রস্তাবিত শাসনতদ্বের প্রতি তাঁহাদের বিক্ষতা শিথিল করিরাছিলেন একথা বলিলে অন্তায় করা হইবে। তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভারতের উপর জাের করিয়া এই অনভিপ্রেত পুরস্কার চাপাইয়া দেওয়া অপেক্ষা, মন্দ হইলেও তাঁহারা বর্ত্তমান বাবস্থা ভাল মনে করেন। এই কথার উপর জাের দেওয়া বাতীত আর কিছু করা তাঁহাদের নিয়মবিক্ষন। তবে তাঁহারা যে ক্রমাগত এই কথার উপর জাের দিতে থাকিবেন ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। একটি পুরাতন প্রবচনকে আধুনিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করিলে তাঁহাদের মূল নীতি এই দাড়ায় যে—"যদি তুমি প্রথমে সাফলা লাভ না কর, তাহা হইলে পুনরায় ক্রন্দন কর।"

লিবারেল নেতাগণ এবং কতিপয় কংগ্রেসপন্থীসহ অক্তান্ত অনেকের এক ভরসা ও আশা এই যে বিটেনে শ্রমিকদল জয়লাভ করিয়া শ্রমিক গভর্গনেন্ট প্রতিষ্ঠা করিলেই একটা স্বরাহা হইবে। ব্রিটেনের অগ্রগামী দলগুলির সহিত সহযোগিতা করিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা অথবা শ্রমিক গভর্গনেন্ট প্রতিষ্ঠা হইলে

১৯৩৫-এর ২৯শে জামুরারী লক্ষো-এ এক জনসভায় বড়তা-প্রসঙ্গে।

তাহার স্থবিধা গ্রহণ করিবার চেষ্টা ভারতবর্ষের না করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। কিন্তু ইংলণ্ডের ভাগাচক্র বিবর্তনের উপর অসহায়ভাবে নির্ভর করা মর্যাদাস্টকও নহে কিম্বা জাতীয় সন্মানের সহিত সঙ্গতিস্টকও নহে। মর্যাদার কথা ছাড়িয়া দিলেও সাধারণ বৃদ্ধিরও কিছু ইহাতে নাই। কেন আমরা ব্রিটিশ শ্রমিকদলের নিকট অধিক প্রত্যাশা করিব ? আমরা তুই-তুইবার শ্রমিক গভর্ণমেন্ট দেখিয়াছি এবং তাঁহারা ভারতবর্ষকে যে পুরস্কার দিয়াছেন তাহা সম্ভবতঃ আমর। ভূলিব না। মিঃ রামজে ম্যাকডোনাল্ড শ্রমিকদল পরিত্যাপ করিলেও তাঁহার পুরাতন সহক্ষীদের অধিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ১৯৩৪-এর অক্টোবর মাদে, দাউথপোর্ট শ্রমিকদল দম্মেলনে মিঃ ভি. কে. ক্লফ মেনন প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লনিয়ন্ত্রণের অলজ্মনীয় নীতি অনুসারে ভারতে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন অবিলম্বে প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য।" মিঃ আর্থার হেণ্ডারসন প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন এবং অত্যন্ত সরলভাবে স্বীকার করেন যে, শ্রমিকদলের কার্য্যকরী সমিতির পক্ষ হইতে ভারতে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি পরিচালন করিবার কোন প্রতিশ্রুতি দিতে তিনি অক্ষম। তিনি বলিয়াছেন,—"আমরা অতি স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিয়াছি যে আমরা সম্ভব হইলে স্কল শ্রেণীর ভারতীয়দের স্হিত্ই আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাতেই সকলের সম্মুষ্ট হওয়া উচিত।" সম্ভবতঃ এই সম্ভোগ আরও গভীর হইবে, কেন না, অতীতের শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট ও ক্যাশনাল গভর্নমেন্টও উহাই ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে গোলটেবিল বৈঠক, হোয়ইট পেপার, জয়েণ্ট কমিটির রিপোর্ট এবং অবশেষে ইওিয় আার ।

সারাজনৌতির বাপোরে, ইংলওে শ্রমিক বা রক্ষণশীলের মধ্যে পার্থকা নাই বলিলেই হয়। শ্রমিকদলের সধারণ সদস্যদের মধ্যে অনেকে অনেক .ব<sup>হ</sup> অগ্রসর হইলেও, তাঁহাদের রক্ষণশীল নেতৃত্বের উপর বড় বেশী প্রভাব নাই এমন হইতে পারে যে, বামপন্ধী শ্রমিকদল শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, কেন ন অধুনা অবস্থার অতি ক্রত পরিবর্ত্তন হইতেছে। কিন্তু জাতীয় ও সামাজিং আন্দোলনগুলি কি হাত গুটাইয়া ঘুনাইয়া পড়িবে এবং অভাত্র সম্পাসক্ষ্ পরিবর্ত্তনের জন্ম অপেক্ষা করিবে ?

আমাদের দেশে লিবারেলদের, বিটিশ শ্রমিকদলের উপর নির্ভরতার এক কৌতুককর দিক আছে। যদি দৈবক্রমে এই দল বামপদ্মী হইয়া ইংলদে সমাজতাপ্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করে, তাহা হইলে ভারতে আমাদের লিবারেল অক্সান্ত মডারেট দলগুলির উপর তাহার কি প্রতিক্রিমা হইবে ? ইহাদে অধিকাংশই সামাজিক বাপারে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। তাঁহারা শ্রমিকদলে

দামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তন দেখিয়া অপ্রসন্ম হইবেন এবং ভারতে উহা প্রবর্তনের ভয়ে ভীত হইবেন। এমন কি, ব্রিটিশ সম্পর্কের প্রতি তাঁহাদের অন্থরাগ একেবারেই ভিন্ন আকার ধারণ করিবে, কেন না দে অবস্থায় ব্রিটিশ সম্পর্কের অর্থ ই হইবে সামাজিক ওলট-পালট। তথন এমনও হইতে পারে, আমার মত যাহারা জাতীয় স্বাধীনতাকামী ও ঐ সম্পর্ক ছিন্ন করিতে চাহে, তাহাদের মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইবে এবং স্মান্তভান্তিক ব্রিটেনের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করিবে। ব্রিটিশ জনসাধারণের সহিত সহযোগিতা করিতে আমাদের কাহারও নিশ্রয়ই কোন আপত্তি নাই। তাহাদের সাম্রাজাবাদের বিক্রমেই আমাদের আপত্তি। খেদিন তাহারা উহা পরিভাগে করিবে, সেইদিনই সহযোগিতার পথ উন্মুক্ত হইবে। কিন্তু মডারেটগেণ তথন কি করিবেন প্ সম্ভবতঃ নৃতন ব্যবস্থাকেও তাঁহারা বিধির আর এক রহস্তময় নির্দেশরণে বরণ করিয়া লইবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব এবং গোলটেবিল বৈঠকের এক প্রধান পরিণতি ইইল এই যে, ভাবতের দেশীয় নৃপতিরৃন্দকে ঠেলিয়া সন্মুখে পাড়া করা হইল। গোঁড়া রক্ষণশীলদের তাঁহাদের জন্য এবং তাঁহাদের 'স্বাধীনতার' জন্য ব্যাক্লতা, নৃপতিদের মধ্যে এক নৃতন প্রাণের সঞ্চার করিল। ইতিপূর্কে তাঁহাদিগকে কথনও এতটা প্রাণান্য দেওয়া হয় নাই। ইতিপূর্কে তাঁহারা ব্রিটশ 'রেসিডেন্টের' (রাজদ্ত বলিয়া অভিহিত) ইন্ধিতের উত্তরে 'না' বলিতে সাহস পাইতেন না এবং অগণিত নৃপতির্দ্দের প্রতি ভারত গভর্পনেন্টের মনোভাব প্রকাচ্ছাবেই অবজ্ঞান্ত নূপতির্দ্দের প্রভিত্তারত গভর্পনেন্টের মনোভাব প্রকাচ্ছাবেই অবজ্ঞান্ত লাহা প্রায়ই যুক্তিযুক্ত সন্দেহ নাই। এমন কি, বর্ত্তমানেও বহু রাজ্য প্রত্যাক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্রিটশ কর্মচারী দ্বারাই (ইহাদিগকে রাজ্যের অন্তরোধে ও প্রয়োজনে "ধার" দেওয়া হয়) শাসিত হয়। কিছ্ক মি: চার্চিল ও লর্ড রাদারমিয়ারের প্রচারকার্য্যের ফলে ভারত গভর্পনেন্ট এক টু ঘাবড়াইয়া গিমাছেন বলিয়া মনে হয়্ব এবং দেশীয় রাজ্যগুলির দিন্ধান্তে হস্তান্টোং মাণা তুলিয়া কথা বলিতেছেন।

ভারতের রাজনৈতিক রদমধ্বের এই দকল বাহ্যলক্ষণগুলি আমি কর্থঞিৎ আলোচনা করিতে চেষ্টা করিয়ছি; তথাপি আমি জানি যে এগুলি অবান্তব, এবং ইহার পশ্চাতে যে ভারত রহিয়াছে, তাহার কথা ভাবিলে অবদর হই। দেখানে চলিয়াছে দর্কবিধ স্বাধীনতা দাবাইয়া রাথিবার চেষ্টা, বৃহৎপীড়ন ও ব্যর্থভা, সদিচ্ছার বিক্বতি এবং বহু অন্তায় প্রবৃত্তিকে উৎসাহ দান। বহু ব্যক্তি কারাগারে বিস্বা তাহাদের তক্রপ জীবন বংসরের পর বংসর ক্ষয় করিতেছে,

হৃদয় তাহাদের জরাজীর্ণ হইয়া গেল। \* তাহাদের পরিবারবর্গ, বন্ধু ও পরিচিত ব্যক্তি এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তির চিত্ত তিক্ত হইয়া আছে। তাহারা যে পাশব শক্তির দারা কবলিত হইয়াছে, তাহার সম্মুথে নিরুপায় শক্তিহীনতা ও তীব্র অপমানবোধ ছাড়া আর কিছু নাই। সাধারণ অবস্থাতেও বহুতর সমিতি ও প্রতিষ্ঠান বে-আইনী করিয়া রাখা হইয়াছে এবং গভর্ণমেণ্টের অস্ত্রাগারে "জরুরী ক্ষমতা", "শান্তিরক্ষা আইন" প্রভৃতি স্বায়ীভাবে বাসা বাঁধিয়াছে। স্বাধীনতা-সঙ্কোচক ব্যবস্থাগুলিই যেন সাধারণ নিয়মের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বহুসংখ্যক পুস্তক এবং সাময়িক পত্রিকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে এবং "সামুদ্রিক বাণিজ্য আইন" দারা ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়াছে। কাহারও নিকট "ভয়াবহ" পুস্তক বা লেখা পাওয়া গেলে তাহার দীর্ঘকাল কারাদণ্ড হয়, সমসাময়িক রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক সমস্যা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অভিমত ব্যক্ত করাতে অথবা ক্ষণিয়ার সামাজিক ও সংস্কৃতিগত ব্যাপারে অভুকুল মন্তব্য প্রকাশ করাতে, 'সেন্দর' তীব্র আপত্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রুশিয়া দেখিয়া ফিরিয়া আসিবার পর রুশিয়া সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লেখেন, ঐ প্রবন্ধটি প্রকাশ করার জন্ম, বাঙ্গলা গভর্ণদেউ "মডার্ণ-রিভিন্ন" পত্রিকাকে সাবধান कतिया नियाणितन । भानीत्मर्ले महकाती जात्रज-मिव आमारनत मःवान দিয়াছিলেন যে, "ঐ প্রবন্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সাফল্যগুলি সম্পর্কে বিক্বত মত প্রচার করা হইয়াছে" বলিয়াই ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছিল। দাফলাওলির একমাত্র বিচারক 'দেশর', আমাদের ভিন্নমত থাকাও উচিত নহে, তাহা প্রকাশ করাও উচিত নহে। ভাবলিনে "সোসাইটি অফ্ ফ্রেওস্"এর নিকট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রেরিত একটি সংক্ষিপ্ত বার্ত্তাও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ায় গভর্ণমেন্ট আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মত ঋষিতুল্য ব্যক্তি, যিনি রাজনীতি হইতে ইচ্ছা করিয়াই দূরে থাকিয়া শিকা ও সংস্কৃতিগত ব্যাপার লইয়া আছেন, যিনি জগদ্বিখ্যাত এবং ভারতের ্রত সম্মানিত, তাঁহার লেখাই যথন বন্ধ করিবার চেষ্টা হয়, তথন সাধারণ লোকের

<sup>\*</sup> ১৯০৪-এর ২৩শে জুলাই স্বরাষ্ট্র-সচিব শুর হারী হেগ ব্যবস্থা-পরিবদে বলিয়াছেন যে, জেলে ও বিশেষ বন্দিশালায় বিনাবিচারে আটক বন্দিসংখ্যা, বাঙ্গলায় ১৫০০ হইতে ১৬০০ শত, দেউলীতে ৫০০ শত, মোট ২০০০ কি ২১০০ শত । ইহা ছাড়া কারাদণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দী আছে; তাহাদের অধিকাংশই দীর্ঘ কারাদণ্ডে দণ্ডিত। ইদানীং কলিকাতার একটি মামলায় এ, পি, সংবাদ দিতেছেন (১৭ই ভিনেম্বর ১৯০৪), বিনা লাইসেন্দে অন্ত্র ও গুলী ইত্যাদি রাখিবার অপরাধে হাইকোট একজনকে নয় বংসর সম্ম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি বিভলভার ও ছয়টি কার্ত্বসংধৃত হুইয়াছিল।

<sup>†</sup> ১২ই নবেশ্বর, ১৯৩৪।

কি কথা ?\* কার্য্যতঃ প্রত্যক্ষভাবে দমন করা অপেক্ষা যে ভীতির আবহাওয়া সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা অধিকতর শোচনীয়। এই অবস্থার মধ্যে সততার সহিত সংবাদপত্র পরিচালন সম্ভবপর নহে অথবা ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি অথবা সমসাময়িক ঘটনা সম্পর্কে সম্যক আলোচনা বা শিক্ষাদানও কঠিন। শাসন-সংস্থার এবং দায়িত্বপূর্ণ শাসনপদ্ধতি বা এরপ কিছু প্রতিষ্ঠার পক্ষেইহা এক অপরূপ বাবস্থা।

প্রত্যেক বৃদ্ধিমান ব্যক্তিই জানেন যে বর্ত্তমান জুগৎ, বৃদ্ধিভেদজনিত চাঞ্চল্যে পীড়িত, ইহার অন্তভ্তি কোথাও বা মৃত্র কোথাও বা তীর, কিন্তু বাহাই হউক, বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি প্রবল অসন্তোষ সর্ব্বেই বিছমান। আমাদের চক্ষ্ব সম্মুথেই এই ব্যাপক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, ভবিষ্যতে ইহা যে রূপই গ্রহণ করুক না কেন, ইহা খুব দ্রবর্তী নহে। ইহা এমন একটা দূর ভাবী কালের বিষয় নহে, যাহা লইয়া অনাসক্তভাবে দার্শনিক, সমাজনীতিক এবং অর্থশাস্থের পণ্ডিতগণ গবেষণা করিতে পারেন। ইহার সহিত প্রত্যেক মানবের শুভাশুভ জড়িত। ইহার মধ্যে যে সকল শক্তি কার্য্য করিতেছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝা এবং বুঝিয়া স্থীয় কর্ত্তব্য হির করিয়া লওৱা প্রত্যেকেরই অবশ্য কর্ত্তব্য পুরাতন্ত জগতের অবসানের উপর এক নৃত্ন জগৎ গড়িয়া উঠিতেছে। কোন সমস্থার উত্তর খুজিতে হইলে তাহা উত্তমরপে জানা আবশ্যক। সমস্থাকে জানা এবং তাহার সমাধান অরেষণ করা উভ্যের গুরুত্বই সমান।

ছভাগ্যক্রমে আমাদের দেশের রাজনীতিকগণ জগতের ঘটনাবলী সম্পর্কে অতি আশ্চর্যারপে অজ্ঞ অথবা উদাসীন। সম্ভবতঃ এই অজ্ঞতা ভারতের শাসক-শ্রেণীর অধিকাংশের মধ্যেও রহিয়াছে; কেন না আমাদের দেশের সিভিলিয়নগণ ভাঁহাদের সঙ্কীর্ণ নিজস্ব জগতে স্থ্য ও সন্তোষ লইয়া বাস করেন। কেবলমাত্র উচ্চতম সরকারী কর্মচারীদিগকে এই সকল সমস্যা ভাবিতে হয়। অবশ্র বিটিশ গভর্গমেন্ট জগতের ঘটনাবলী নিরীক্ষণ করিয়াই ভদ্মুসারে ভাঁহাদের

\* ১৯০৭-এর ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ভারতে সংবাদপত্র-নিয়য়্রণ আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে ব্যবস্থা পরিবদে সরকারপক্ষ হইতে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়। উহাতে প্রকাশ ১৯০০ সাল হইতে এ পর্যান্ত ৫১৪টি সংবাদপত্রের নিকট জামানতের টাকা দাবী ও বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। উহার মধ্যে জামানতের টাকা না দিতে পারায় ৩৮৪টি সংবাদপত্র বন্ধ হইয়াছে এবং ১৬৬ থানি সংবাদপত্র মোট ২,৫২,৮৭২ টাকা জামানত জমা দিয়ছে।

ইদানীং (১৯৩৫-এর শেষভাগে) ব্যক্তিস্বাধীনতা সন্ধোচক কতকগুলি আইন পুনরায় পাকাপাকিজাবে করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে সর্বপ্রধান, সংশোধিত ফোজদারী আইন—ইহা সারা ভারতেই প্রযোজ্য। ব্যবস্থা-পরিষদে ইহা পরিত্যক্ত হইলেও, বড়লাট তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা বলে "উহা আইনে পরিণত করেন। প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতেও এরূপ আইন পাশ ইষ্যাছে।

কর্থনীতি নিরূপণ করিয়া লন। ভারতের উপর কর্তৃত্ব এবং উহা রক্ষা করার দারা যে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতি বহুল পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়, ইহা সকলেই জানেন। কয়জন ভারতীয় রাজনীতিক জানেন যে, জাপানী সামাজাবাদ অথবা সোভিয়েট রাষ্ট্রের ক্রমবর্দ্ধিত শক্তি অথবা সিংকিয়াং-এ ইংরাজ-রুশ-জাপানের ক্ট-চক্রান্ত, অথবা মধ্য এশিয়া, আফগানিস্থান ও পারস্তের ঘটনাবলী ভারতীয় রাজনীতিতে কি প্রভাব বিস্তার করে? মধ্য এশিয়ার পরিস্থিতির প্রভাব কাশ্মীরে প্রতিক্রিয়া স্ষ্টে করে এবং উহা ব্রিটিশ-নীতি ও ভারতরক্ষার অ্যাত্য কেন্দ্রে পরিণত হয়।

কিন্তু ইহা অপেক্ষাও সমগ্র জগতে অতি ক্রত অর্থ নৈতিক পরিবর্ত্তনের গুরুত্ব অনেক বেশী। আমাদিগকে স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে যে উনবিংশ শতাব্দীর ব্যবস্থার দিন চলিয়া গিয়াছে, বর্ত্তমানের প্রয়োজন পুরণে উহার কোন সার্থকতা নাই। এক নজির হইতে অন্ত নজিরে উপনীত হওয়ার যে আইনজীবি-স্থলভ মনোবৃত্তি ভারতে বিজ্ঞমান, যেখানে অতীতের কোন নজির নাই, সেখানে উহা কোনই কাজে লাগিবে না। লৌহবত্মের উপর গরুর গাড়ী চাপাইয়া দিয়া উহাকে আমরা রেলগাড়ী বলিতে পারি না। উহা বর্ত্তমান যুগে অচল বলিয়া বাতিল করিতেই হইরে। কশিমা ছাড়িয়া দিলেও অন্তত্র আমরা 'নিউডিল' ও অক্তান্ত বিপুল পরিবর্তনের আলোচনা দেখিতেছি। গামেরিকায় যক্ত-রাষ্ট্রনায়ক কলভেন্ট, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষা এবং উহা শক্তিশালী করিবার জন্ম আগ্রহান্বিত হইয়াও সাহসের সহিত যে সকল বিপুল পরিকল্পনার প্রবর্ত্তন করিতেছেন তাহার ফলে আমেরিকার জীবন্যাত্রা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন হইতে পারে। "অতিরিক্ত স্থবিধাভোগীদের উচ্ছেদ এবং স্থবিধা-বঞ্চিতদের অবস্থার উন্নতি সাধর" এই শ্রেণীর কথাও তিনি বলিতেছেন। তিনি কতকার্য্য হইতে পারেন, নাও হইতে পারেন, কিন্কু তিনি একজন সাহদী পুরুষ এবং তিনি যে তাঁহার স্বদেশকে গতান্ত্রগতিকতা হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অত্বীকার করা যায় না। তিনি তাঁহার কর্মনীতির পরিবর্ত্তন অথবা ভা ত্বীকার করিতে ভীত নহেন। ইংলভেও মি: লয়েড্ জর্জ এক "নিউডিল" ( নৃতন ব্যবস্থা) প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতেও আমাদের অনেক "নৃতন ব্যবস্থা" আবশ্যক। "যাহা জানিবার তাহা জানা হইয়াছে, যাহা কিছু করার ছিল, তাহাও করা হইয়া গিয়াছে" এই প্রাচীন ধারণার মত ভয়ন্বর নির্ব্ব দ্বিতা আর কিছ নাই।

আমাদিগকে বছ প্রশ্নের সন্মুখীন হইতে হইবে এবং আমরা নিশ্চরই সাহসের সহিত ঐগুলির সন্মুখীন হইব। বর্ত্তমান সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা-গুলির টিকিয়া থাকিবার কি অধিকার আছে, যদি না ঐগুলি জনসাধাবণের অবস্থার উন্নতি সাধনে সক্ষম হয় ? অতা কোন ব্যবস্থার মধ্যে কি ব্যাপক

উন্নতির সম্ভাবনা আছে ? কেবলমাত্র রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন কতথানি সর্ববাদীন উন্নতি সাধনে সক্ষম? যদি কায়েমী স্বার্থগুলি, অতিমাত্রায় আকাজ্জিত পরিবর্তনের বিরোধী হয় তাহা হইলে জনসাধারণের তঃখদারিদ্রা সত্তেও ঐগুলি तका कतात cbहा कि मृतमर्भिण अथवा नीजिङ्कात्नत পतिbायक इटेरें ? कारमभी স্বার্থের ক্ষতি হউক আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই এরপ নহে; উহারা যাহাতে অপরের ক্ষতি না করিতে পারে তাহাই নিবারণ করিতে হইবে। যদি কায়েমী স্বার্থগুলির সহিত কোন আপোষ করা সম্ভব হয়, তদপেক্ষা আকাজ্জার কিছুই নাই। ইহার ন্যায় ও অন্যায় লইয়া মতভেদ ঘটিতে পারে, কিন্তু অতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিই আপোষের সমীচীনতায় সন্দেহ প্রকাশ করিবেন। এক প্রকারের কায়েমী স্বার্থের অবসান করিয়া অন্য শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি করা নিশ্চয়ই ঐ আপোষের লক্ষ্য নহে। যেথানে সম্ভবপর এবং প্রয়োজন, সেথানে যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ করা যাইতে পারে, কেন না সংঘর্ষ দ্বারা কিছু করিতে গেলে অনেক বেশী ব্যয় হইবে। কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে সমস্ত ইতিহাস একবাক্যে বল্লিতেছে যে কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই শ্রেণীর আপোষে কথনও রাজী হয় ।। যে সকল শ্রেণীর সমাজের উপর প্রাধান্ত বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে দুরদর্শিতার **অ**ভাব। তাহারা হয় যোল আনা, নয়, কিছুই না, এই পণ লইয়া জুয়াখেলায় প্রবুত্ত হয় এবং এই কারণেই ধ্বংস পায়।

বাজেয়াপ্র বা ঐ শ্রেণীর 'শিথিল কখা' (কংগ্রেদ কার্য্যকরী সমিতির ভাষায়') অনেক হইরাছে। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবস্থার ভিত্তিতেই রহিয়াছে অবিরক্ত ঐকান্তিকভাবে পরধন শোষণ—উহার অবসানকল্লেই সামাজিক পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করা হইরাছে। শ্রমিকের শ্রমজাত উৎপন্ন-প্রব্যের অংশ প্রত্যুহই বাজেয়াপ্ত করা হইতেছে। ক্রমবর্দ্ধিত গাজনা ও অহ্যান্ত দাবী পূরণ করিতে অক্ষম হওয়ার ফলে ক্লযকের জমি প্রায়ই বাজেয়াপ্ত ইইতেছে। অতীতে সাধারণের জমি ব্যক্তিবিশেষ বাজেয়াপ্ত করিয়াই বৃহৎ জিদারী করিয়াছে এবং এই ভাবে ক্লযক-মালিকেরা লুপ্ত হইয়াছে। বাজেয়াপ্ত করাই বর্ত্তমান ব্যবস্থার ভিত্তি ও প্রাণম্বরূপ।

উহার আংশিক প্রতিকারের জন্ম সমাজও নানা প্রকার ব্যবহা অবলম্বন করিরাছে, যাহা এক প্রকার বাজেয়াপ্ত ছাড়া কিছুই নহে—উচ্চহারে ট্যাক্স, মৃতের সম্পত্তির উপর শুল্ক, ঝণ-লাঘব আইন, অত্যধিক নোট বা কাগজের মৃত্রা প্রচার প্রভৃতি। অধুনা আমরা দেখিতেছি, বিপুল জাতীয় ঝণ পরিশোধ অস্বীকার করা হইতেছে; কেবল সোভিয়েট ইউনিয়ন নহে, বড় বড় ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিও তাহা করিতেছেন। ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত যে ব্রিটিশ-গর্ভর্গমেণ্ট ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্য ঝণ পরিশোধ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন—

ভারতের সমূথে ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত! কিন্তু এই বাজেয়াপ্ত বা ঋণ-পরিশোধে অস্বীকৃতি দারা অতি সামাত্ত স্বিধাই হয়, মূল কারণ দূর করা যায় না। নৃতন্ করিয়া গড়িতে হইলে মূল কারণ দূর করা আবতাক।

বর্ত্তমান প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের উপায় আলোচনা কালে আমাদিগকে বাহ্য সম্পদ ও মানসিক দিক দিয়া কি মূল্য দিতে হইবে, তাহাও পরিমাপ করা আবক্তক। আমাদের অদ্রদর্শী হইলে চলিবে না। আমাদিগকে দেখিতে হইবে পরিণামে উহা দ্বারা মান্থায়ের স্থপ সমৃদ্ধি, মানসিক ও সাংসারিক উন্ধতির কি সহায়তা হইবে। আবার আমাদের ইহাও মনে রাখিতে হইবে, বর্ত্তমান ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না করিয়া আমরা কি ভয়াবহ মূল্য দিতেছি, আমাদের অদ্যকার সমাজে কত নিক্ষল বঞ্চিত ও বিক্লত জীবনের হুর্বহ ভার, কত হুংখ দৈল্য অনশন, কি শোচনীয় মানসিক ও নৈতিক অধংপতন। বারম্বার বল্তার মত, বর্ত্তমান অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার সক্ষতিগুলি অদংখ্য মানবকে প্রতিনিয়ত ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে। এই বল্যা আমরা ঠেকাইতে পারি না; অথবা কতকগুলি লোক কলসী লইয়া বল্যার জল সরাইয়া মান্থ্যকে বাঁচাইতে পারে না। আমাদের বাঁধ বাঁধিতে হইবে, খাল কাটিতে হইবে, বল্যার জলের ধ্বংস-শক্তিকে আয়তে আনিয়া মানুয়ের উপকারে লাগাইতে হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদ যে বিপুল পরিবর্ত্তনের প্রস্থাব লইয়া সাহসের সহিত অগ্রসর, সহসা কয়েকটি আইন প্রণয়ন করিয়া তাহা প্রবর্ত্তন করা যায় না। ভিত্তিতেই এমন আইন ও ক্ষমতার প্রস্নেজন যাহার বলে অগ্রগতি নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং নৃতন সমাজ-বিভাসের ভিত্তি স্থাপন করা যায়। সমাজতান্ত্রিক বরেস্থার সমাজ পুনর্গঠন করিতে হইলে দৈবের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না, আক্ষিক উত্তেজনা বা মাঝে মাঝে প্রাচীন বাবস্থা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও উহা সম্ভব হইবে না। অসল বাধাগুলি অপসারিত করিতে হইবে। উদ্দেশ্য হইবে কাহাকেও বঞ্চিত করা নহে, সকলের অভাব পূরণ করা, বর্ত্তমানের অভাব অন্টনকেও বিশ্বতের প্রাচুর্ব্যে ভরিয়া তোলা। ইহা করিতে গেলে পথের বাধাগুলি দূর করিতে হইবে, যে সকল স্বার্থপরতা সমাজকে অবনত করিয়া বাধিয়াছে তাহা অপসারিত, করিতে হইবে। যে পথ আমরা গ্রহণ করিব, তাহা ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের উপর নির্ভর করিবে না, এমন কি স্ক্র ন্যায়বিচারের দিক ইইতে দেখিলেও চলিবে না; দেখিতে হইবে, অর্থনীতির দিক দিয়া তাহা অল্রান্ত কিনা, পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থার তাহা স্বারা উন্নতি ও সামঞ্জন্ত সাধন সম্ভব কি না, অধিকাংশ মানবের পক্ষে উহা কল্যাণকর কিনা।

স্বার্থের সংঘাত অনিবার্য্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কোন মণ্যপথ নাই। আমাদের প্রত্যেকে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিব, তাহা বাছিয়া লইতে ২ইবে।

বাছিয়া লইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে জানিতে হইবে, ব্ঝিতে হইবে। সমাজতন্ত্রবাদের ভাবাবেগ জাগ্রং করাই যথেষ্ট নহে। তর্ক, যুক্তি, তথ্য এবং বিশদ
সমালোচনা দ্বারা, উহাকে বৃদ্ধিগ্রাহ্ম করিয়া তুলিতে হইবে। পাশ্চাত্য দেশে
এ সম্বন্ধে বহু পুস্তক আছে, ভারতে তাহার একাস্ত অভাব এবং অনেক ভাল
ভাল বই এদেশে আনিতে দেওয়া হয় না। কিন্তু কেবল অলাল্য দেশের বই
পড়িলেই চলিবে না। ভারতে সমাজতন্ত্রবাদ গড়িয়া তুলিতে হইলে, ভারতীয়
অবস্থার মধ্য দিয়াই উহাকে বিকশিত করিতে হইবে, অতএব ভারতীয় অবস্থা
সম্পর্কে অভিক্রতা লাভই হইল গোড়ার কথা। আমরা এমন সব বিশেষজ্ঞ
চাহি থাহারা অধ্যয়ন ও অন্ত্রসন্ধান করিয়া বিশদ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিবেন।
ছুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের বিশেষজ্ঞগণ অধিকাংশই সরকারী চাকুরীয়া অথবা
আধা সরকারী বিশ্ববিল্যালয়ের চাকুরী করেন, তাঁহারা এ দিকে অগ্রসর হইতে
সাহস পান না।

বৃদ্ধির পটভূমিকাই সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। অন্যান্ত শক্তিও আবশ্রক। তবে আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস ঐ পটভূমিকা ব্যতীত বিষয়টি আমরা সম্যক আয়ন্তের মধ্যে আনিতে পারিব না, কিম্বা কোন শক্তিশালী আন্দোলন স্বষ্টি করিতে পারিব না। বর্ত্তমানে ভারতে কৃষকদের সমস্তাই প্রধান সমস্তা এবং ইহা সন্তবতঃ মৃথা হইরাই থাকিবে। কিন্তু কলকারথানার গুরুত্ব কম হইলেও, উহা বাড়িতেছে। আমাদের উদ্দেশ্ত কি,—কৃষক-রাষ্ট্র, না, কলকারথানার শ্রমিক-রাষ্ট্রণ আমাদিগকে প্রধানতঃ কৃষিকার্যাই করিতে হইবে; তবে অন্যান্ত আনেকের মত আমিও মনে করি, আমাদের শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিও করিতে হইবে।

আমাদের কলকারথানার পরিচালকগণের গারণা কত দেকেলে ধরণের, তাহা দেখিয়া অবাক হইতে হয়; এমন কি তাঁহারা আধুনিক ধনতারিকও নহেন। জনসাধারণ এত দরিত্র যে তাহাদিগকে ইহারা াহাদের পণাের ক্রেতা হিসাবে দেখেন না, বেতন বৃদ্ধি অথবা কাজের সময় কমাইবার প্রস্তাব উঠিলেই ইহারা প্রাণপণে প্রতিবাদ করিয়া থাকেন। সম্প্রতি কাপড়ের কলে কাজের সময় দশ ঘণ্টা হইতে কমাইয়া নম ঘণ্টা করা হইয়াছে। ইহাতেই আহম্মনাবাদের কল লালােশা প্রথমিকদের বেতন কমাইয়া দিয়াছেন, এমন কি ঠিকাকাজের মজ্রীও ব্লাস করিয়াছেন। অতএব কাজের সময় কম করার অর্থ ই উপার্জন কম এবং দরিত্র শ্রমিকের জাঁবিকা নির্দাহের অবস্থাও অবনত করা। বাহা হউক, কারথানায় বৈজ্ঞানিক সামঞ্জ্ঞ বিধানের চেষ্টা অগ্রসর হইতেছে, তাহার কলে শ্রমিকদের উপর চাপ পড়িতেছে, তাহাদের ক্লেশ বাড়িতেছে, কিন্তু দে অফুপাতে তাহাদের বেতন বাড়িতেছে না। আমাদের দেশের বাবসাবাণিজার অবস্থা

#### **ज** उर्दल ल (नर्द्र

উনবিংশ শতাশীর প্রথমভাগের মত। স্থযোগ পাইলে তাঁহারা প্রচুর লাভ করিয়া থাকেন, শ্রমিকদের অবস্থা পূর্ববংই চলিতে থাকে এবং যথন মন্দা উপস্থিত হয় তথন মালিকেরা বলেন যে বেতনের হার না কমাইলে ব্যবসা চালান যায় না। তাঁহারা কেবল যে রাষ্ট্রের সাহায়্য পাইয়া থাকেন, তাহা নহে, আমাদের দেশের মধ্যশ্রেণীর বাজনী িংবরাণ স্বভাবতঃ তাঁহাদের প্রতি সহায়ুভূতিসপার। তথাপি বোঘাই ও অন্তান্ত স্থান অপেক্ষা আহমদাবাদের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের ভাগ্য অনেকটা ভাল। বাঙ্গলার পাটকলের শ্রমিক এবং থনির শ্রমিকণা অপেক্ষা কাপড়ের কলের শ্রমিকদের অবস্থা অনেক ভাল: ভোট ছোট অনিমন্ত্রিত কলকারধানার মন্ত্রদের বেতনের হার তুলনায় ন্যনতম বলিলেই চলে। চটকল ও কাপড়ের কলের মালিকদের প্রাসাদর্লা অট্টালিকা, তাঁহাদের বিলাস ও আড়গরের জাকজমকের সহিত, জীর্ণ কুটীরবাসী অর্দ্ধনয় শ্রমিকদের জীবনবাত্রার তুলনা করিলে, অনেক শিক্ষালাভ কনা যাইতে পারে। কিন্তু আম্বান এই নিদাকণ অসামঞ্জন্ম অতি স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করি; উহাতে আমাদের চিত্তে কোন ভাবোন্তেক হয় না।

ভারতীয় শ্রমজীবীদের ভাগ্য মন্দ হইলেও, উপার্জ্জনের দিক দিয়া তাহাদের অবস্থা ক্লমকদের অপেক্ষা বহুগুণে ভাল। ক্লমকদের একটা স্থবিধা আছে তাহারা প্রচুর আলোক ও বাতাদে বাদ করে, বন্তীর কদর্যা অধঃপতন দেখানে নাই। কিন্তু তাহাদেরও অবস্থা এত মন্দ হইয়া পড়িয়াছে যে তাহারা প্রত্যেকটি গ্রামকে. গান্ধিজীর ভাষায়, "গোবরগাদা" করিয়া তুলিয়াছে। সহযোগিতা অথবা সমবেত চেষ্টায় সম্প্রদায় অথবা শ্রেণীগত উন্নতির কোন ধারণাই তাহাদের মধ্যে নাই। তাহাকে নিন্দা বা ভংগনা করা সহজ, কিন্তু সেই চুর্ভাগা জীব কি করিবে প জীবন তাহার নিকট এক বিরামহীন তিক্ত সংগ্রাম, প্রত্যেকের হাত তাহার বিরুদ্ধে উত্তোলিত বহিয়াছে। কেমন করিয়া দে বাঁচিয়া আছে, ইহা এক পাম রহস্ত। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, পাঞ্জাবের এক সাধারণ রুষক পরিশারের মাথা পিছু উপাৰ্জন প্ৰায় নয় আনা (১৯২৮-২৯)। ইহাই ১৯৩০-৩১এ জন প্রতি তিন পয়দায় নামিয়াছে! বাঙ্গলা, বিহার ওযুক্ত-প্রদেশের কুষকর্গণ অপেক্ষা পাঞ্জাবের ক্লমকদের অবস্থা অনেক ভাল বলিয়া ধরা হয়। যুক্ত-প্রদেশের পূর্ব্ব-প্রান্তের জিলাগুলিতে (গোরক্ষপুর প্রভৃতি) মন্দার পূর্বের ভাল সময়ে জনমজুরদের দৈনিক মজুরী ছিল তুই আনা। এই ভয়াবহ অবস্থায় দয়ালু ব্যক্তিদের দান এবং পল্লীর উন্নতিমূলক স্থানীয় চেষ্টা দারা উন্নতি হইবে, একথা विनात कृषक এवः कृष्यक्त पुःथक वाक कता इस ।

এই কৰ্দ্ম-গধ্বৰ হইতে আমৱা কেম্মন কৰিয়া উদ্ধাৰ পাইব ? উপায় অবশ্য নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা যাইতে পাৰে, কিন্তু জনসাধাৰণকে এই গভীৱ অতল হইতে টানিয়া

তোলা কঠিন। পরিবর্ত্তনবিরোধী স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট শ্রেণী হইতেই প্রকৃত বাধা আসিয়া থাকে: সাম্রাজ্যনীতির অধীনতায় কোন প্রকার পরিবর্ত্তনের প্রশ্নই উঠে না। ভারত ভবিশ্বতে কোনদিকে দৃষ্টিপাত করিবে? একদিকে ক্যানিজ্ঞ্য, অন্ত দিকে ফাসিন্ধম, এই তুই-ই আজুকাল প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং এ তুইএর मधावर्जी अनिक्ठि मनश्चिम करमरे विनुध स्टेट्टए । खुद मानकम दर्हेनी ভবিশ্বদাণী করিয়াছেন, ভারতবর্ধ স্থাশনাল সোস্থালিজম গ্রহণ করিবে অর্থাৎ কোন না কোন আকারে ফাসিজম গ্রহণ করিবে। আশু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সম্ভবতঃ তাহার উক্তি সত্য। ভারতের যুবকযুবতীদের মুধ্যে ফাসিস্ত মনোবুদ্ধি স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। বাঙ্গলায় বিশেষভাবে এবং কতক পরিমাণে অক্যান্ত প্রদেশে এবং কংগ্রেসের মধ্যেও উহার এতিচ্ছায়া দেখা বাইতেছে। কাসিজম-এর সহিত অতি উৎকট হিংসানীতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া অহিংসাপন্তী প্রাচীন কংগ্রেদনেতার। স্বাভাবিকরপেই উহাকে ভয় করিয়া থাকেন। কিন্তু ফাদিজমের পশ্চাতে তথাক্থিত দার্শনিক তত্ত—সম্বায়নীতিতে চালিত রাষ্ট্র যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্থরক্ষিত থাকিবে, কায়েমীস্বার্থ বিলুপ্ত না করিয়া তাহা সীমাবদ্ধ করা হইবে, —ইহার প্রতি সম্ভবতঃ তাঁহাদের আকর্ষণ আছে। প্রথম দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয়, পুরাতন ব্যবস্থাকে রক্ষা করিয়াও নৃতন স্কৃষ্টির পক্ষে ইহা প্রশস্ত রাজপথ। কিন্তু উভয়েরই সমান উদর-পূর্ত্তি সম্ভবপর কিনা, সে স্বতন্ত্র কথা।

কিন্ত ফাসিজম-এর প্রকৃত শক্তি আন্তাবে, মধ্যশ্রেণীর যুবকদের নিকট হইতে। কার্য্যতঃ বর্ত্তমানে ভারতে মধ্যশ্রেণীর একটা অংশই বৈপ্লবিক ভাবে চিন্তা করে। শ্রুমিক ও ক্ষকদের মধ্যে উহা ততটা নাই, তবে শ্রমিকদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবের সন্তাবনা অনেক অধিক। এই জাতীয়তাবাদী মধ্যশ্রেণী ফাসিন্ত আদর্শ প্রচারের অন্তর্কুলক্ষেত্র। কিন্তু ষতদিন বৈদেশিক গভর্গনেট থাকিবে, ততদিন ইউরোপীয় ধরণের ফাসিজম বিতার লাভ করিতে পারে না। ভারতীয় ফাসিজম নিশ্রেই ভারতবর্বের স্বাধীনতা চাহিবে, সে কথনও ব্রিণ সাম্রাজ্যবাদের বন্ধু ইইতে পারে না। ইহাকে জনসাধারণের সমর্থন লাভ করিতে হইবে। যদি ব্রিটিশ কর্ত্ত পূর্ণভাবে অপসারিত হয় তাহা হইলে সন্তবতঃ ফাসিজম অতি ক্রত বিস্তার লাভ করিবে এবং মধ্যশ্রেণীর ও কায়েনী স্বার্থবাদীরা যে ইহার প্রধান সমর্থক হইবে, তাহা নিঃসন্দেহ।

কিন্তু বিটিশ কর্তৃত্ব সমর বাইবার সন্তাবনা নাই এবং ইতিমধ্যে ব্রিটিশ গভর্গমেন্টের তীব্র দমননীতি সন্তেও সমাজতান্ত্রিক এবং ক্য়ানিষ্ট মতবাদ জ্রুত প্রচারলাভ ক্রিতেছে; ক্য়ানিষ্ট-দল বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত ইইয়াছে এবং এ নামটি অতি শিথিল ভাবে ব্যবহার করা হয়, সহাত্নভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির, অথবা অগ্রগামী কর্মপন্ধতির সমর্থক শ্রমিক-সৃত্যগুলিও উহার আওতায় পড়ে।

কাদিজম ও কম্নিজম-এর মধ্যে জামার সহাম্ভ্তি সর্বতোভাবে কম্নিজম এর দিকে; কিন্তু এই গ্রন্থণানি পড়িলেই বুঝা যাইবে, জামি কম্নিট হইতে জনেক দ্রে রহিয়াছি। জামার মূল জংশতঃ এগনও উনবিংশ শতালীর মধ্যে রহিয়াছে। এবং আমি মানবতার উদারনৈতিক ভাবধারার হারা এত বেশী প্রভাবাদিত যে উহা হইতে সম্পূর্ণ মৃক্তি পাই নাই। আমার চারিদিকে এই বুর্জ্জোয়া প্রতিবেশ দেখিয়া স্বভাবতঃই জনেক কম্যুনিট বিরক্তি বোধ করিয়া থাকেন। জামি মতবাদের গোঁড়ামী ভালবাদি না। কার্ল মার্কস-এর রচিত পুস্তক এবং জ্ঞান্য গ্রহকে ঈশ্বর-প্রেরিত ধর্মণাল্লের মত বিনাবিচারে গ্রহণ করিতে হইবে, সৈনিকের মত উহা মানিতে হইবে, অন্তথা করিলে পাযন্ত বলিয়া অভিহিত হইতে, হঠবে, আধুনিক কম্যুনিজম্-এর ইহা এক লক্ষণরূপে পরিণত হইয়াছে। ক্ষশিবার জনেক ব্যাপার, বিশেষতঃ সাধারণ অবস্থায়ন্ত অভিযাত্রায় বলপ্রয়োগ, আমার ভাল লাগে না। কিন্তু তথাপি আমি ক্রমণঃ কম্যুনিট দর্শনের দিকেই ক্র'কিয়া পডিয়াছি।

মার্কদ্-এর কতকগুলি বির্তি অথবা তাঁহার 'মৃল্য নিরূপণ' বিষয়ক প্রেষণা ভুল হইতে পারে, সে বিচার করিবার ক্ষমতা আমার নাই। কিন্তু মনে হয়, সামাজিক ব্যাপারে তাঁহার অন্যসাধারণ দ্রদৃষ্টি ছিল এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিশ্লেষণ করিতে গিয়াই তিনি এই দ্রদৃষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। এই উপায়ে আমরা অতীত ইতিহাদ ও বক্ষামান ঘটনাবলী অলাগ্য উপায় অপেক্ষা অধিকতর সপতরূপে ব্রিতে পারি, এই কারণেই মার্কদৃষ্ষী লেখকগণ বর্ত্তমান জগতের পরিবর্ত্তনের ধারাগুলি অবিকতর নিপুণ উপায়ে বিশ্লেষণ করিয়া উহার রহল্য উদ্যানি করিতে পারেন। পর্বর্ত্তী কতকগুলি সামাজিক প্রবণতা মার্কদ্ উল্লেখ করেন নাই, অথবা এগুলিকে সম্যক গুলুত্ব প্রদান করেন নাই, ইহা সহজেই দেখান যাইতে পারে,—যেমন মধাশ্রেণী হইতে বৈপ্লবিক অংশের অভ্যুথান যাহা আজ্ঞাল আমরা দেখিতে পাইতেছি। কোন বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর জার দিলে গিয়া, বিশিষ্ট বিচার প্রণালী এবং কোন কার্যোর প্রতি মনোভাব সম্পর্কে মার্কদৃপ্ছার কোন স্থানে কেনে মতবাদের গোঁড়ামী নাই এবং ইহাই উহার প্রকৃত মূল্য বান্যা আমার ননে হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া আমরা সমসামারিক সামাজিক ব্যাপারগুলি ব্রিতে পারি ; কর্ত্রব্য কি, পরিত্রাণের পথ কোথায়, তাহারও নির্দেশ পাই।

এই কর্মপছতিরও কোন বাঁধাধরা বা অপরিবর্ত্তনীয় পথ নাই—অবস্থার সহিত উহার সামঞ্জন্ম বিধান করিতে হইবে। অস্ততঃপক্ষে ইহাই লেনিনের মত ছিল এবং তিনি পরিবর্ত্তিত অবস্থার সহিত অতি স্কৃষ্ঠভাবে কর্মের সামঞ্জন্ম বিধান করিলা তাহা প্রমাণ করিলাছেন। তিনি আমাদিগকে বলিলাছেন—"কোন নির্দিষ্ট সময়ে কোন বাস্তব অবস্থার তৎকালীন গতি ও প্রকৃতি পুঞ্জারপুঞ্জরপে পরীক্ষা

না করিয়া সংঘর্ষের স্থানিশ্চত উপায় কি সে প্রশ্নের হাঁ', কি 'না, উত্তর দিবার চেষ্টা করার অর্থ মার্কসীয় ভূমি হইতে একেবারেই দূরে সরিয়া যাওয়।" তিনি আরও বলিয়াছেন,—"কিছুই চরম নহে, পারিপাশ্বিক অবস্থা হইতে আমাদের সতত শিক্ষা লাভ করিতে হইবে।"

এই উদার ও দ্রপ্রসারী দৃষ্টির কলেই একজন কম্নিট, অঙ্গান্ধি-সম্বন্ধে আবদ্ধ সমাজ-জীবনের সমগ্র রূপ ব্ঝিতে পারে। রাজনীতি তাহার নিকট কেবল মাত্র স্বিধাবাদের ব্যাপার নহে, অন্ধকারে ম্বাতড়ানও নহে। আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া সে কাজ করে, তাহারই আলোকে সংঘর্শের মর্ম্মকথা ব্ঝিতে সমর্থ হয় এবং স্বেচ্ছায় ত্যাগন্ধীকার হরে। সে জানে মানব-নিয়তি বা ভাগাকে অঘেষণের জন্ম বহির্গত বিপুল বাহিনীর সে অন্থতম সৈনিক, সে বৃষ্ধে যে, 'ইতিহাসের সহিত সমান তালে পা ফেলিয়া সে অথ্রসর হইতেছে।'

অধিকাংশ ক্মানিইই এই ভাবে অন্প্রাণিত নাও হইতে পারেন। স্থবতঃ একজন লেনিনই মানবজীবনের সমগ্রতা পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, যাহার ফলে তাঁহার প্রত্যেকটি কার্যা সার্থক ও সফল হইয়াছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম হইলেও, প্রত্যেক ক্ম্নিইের উহা আছে এবং সে তাহার কর্মোর মর্মাগত তত্ত্ব ভাল করিয়াই জানে।

এমন অনেক কম্নিটি আছেন, হাঁশের সহিত আলোচনাকালে বৈধ্যরক্ষা করিন, অপরকে বিরক্ত করিবার এক অভিনব কৌশল তাঁহারা আয়ন্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা অনেক আঘাত সহ্য করিয়াছেন এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের বাহিরে তাঁহানিগকে বিপুল বিদ্নের সহিত সংগ্রাম করিতে হয়। আমি তাঁহাদের সাহস ও ত্যাগস্বীকারের সর্বনাই প্রশংসা করিয়া থাকি। বেমন লক্ষ লক্ষ নরনারী হুভাগ্যক্রমে নানা ভাবে বহু হুংথ সহ্য করিতেছে, তেমনই তাঁহারাও হুংথ সহ্য করেন, তবে তাঁহারা অপমানকর সর্বশক্তিমান ভাগ্যকে অন্ধভাবে গ্রহণ করেন না। তাঁহারা মানুষের মত হুংখ সহ্য করেন, তাহার মানুষের মত হুংখ সহ্য করেন, তাহার মানুষের এক মহিমান্থিত বেদনা রহিয়াছে।

কশিয়ার সমাজগঠনের পরীক্ষামূলক কার্যাগুলির সাফল্য বা বার্থতার ধারা মার্কণীয় মতবাদের সত্যতার কোন অপহৃব ঘটে না। কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রে অথবা বিবিধ বিকল্প শক্তির সম্মেলনে ঐ পরীক্ষাকার্য্য বিপ্র্যান্ত হইতে পারে,—যদিও তাহার কোন সম্ভাবনা নাই, তথাপি উহা কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু তথাপি ঐ সকল সামাজিক আলোড়নের যথার্থ মূল্য সর্ব্বনাই থাকিবে। সেথানকার অনেক ঘটনার প্রতি আমার প্রকৃতিগত যত আপত্তিই থাজুক না কেন, তাহারা আজ জগতের সম্মুথে এক বৃহৎ আশার আলোক তুলিয়া ধরিয়াছে। আমি এত বেশী জানিনা যে তাহাদের কার্যাের বিচার করিতে পারি।

#### अथ्रत्रमाम (नर्ज

আমার প্রধান আশধা, অতিমাত্রায় বলপ্রয়োগ ও দমননীতি তাহার পশ্চাতে যে অন্যায়ের রেশ রাখিয়া যাইবে, তাহা হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন হইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান রুশিয়ার পরিচালকদের স্বপক্ষে একটা বড় কথা বলিবার আছে যে, তাঁহারা কথনও তুল স্বাকার করিতে ভীত নহেন। তাঁহারা পিছনে হটিয়া ন্তন করিয়া গড়িয়া তোলেন এবং তাঁহাদের আদর্শ সর্ব্বনাই সম্মুখে থাকে। আন্তর্জ্জাতিক কম্নিট সজ্ম খারা অন্যান্য দেশে তাঁহাদের প্রচারকার্যা নিফল হইয়াছে, কিন্তু আজকাল দেশ খায়, এ সকল কার্যাপদ্ধতি যথাসম্ভব কমাইয়া ফেলা হইয়াছে।

ভারতের প্রতি দৃষ্টিপাত ক্রিলে দেখা যায়, বাহিরের ঘটনার স্রোত গতিবেগ সঞ্চার না করিলে, এখানে ক্মানিজম সোশ্যালিজম অনেক দ্রের কথা। আমাদের সমস্যা 'ক্মানিজম' নহে। উহার সহিত আর ছই একটি অক্ষর জুড়িয়া দিয়া আমাদের সমস্যা হইল 'ক্মানালিজম'। সম্প্রদায় হিসাবে ভারতবর্ধ এখনও অন্ধন্তারময় মধ্যযুগে রহিয়ছে। এখানে কাজের লোকেরা ক্ষুত্র কৃত্র বিষয়, মৃত্যন্ত্র ও কৌশল লইয়া বুথা শক্তিক্ষ করেন এবং পাল্লা দিয়া একে অন্যের উপরে উঠিতে চাহেন। জগতের কল্যাণ করিবার আগ্রহ ইহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই আছে। সম্ভবতঃ এই সামন্থিক অবস্থা শীল্লই দূর হইবে।

এই সাম্প্রদায়িক অন্ধলার হইতে কংগ্রেস বছল পরিমাণে বাহিরে আছে, তবে ইহার দৃষ্টিভঙ্গী 'পেটি বৃর্জ্জোয়া' শ্রেণীর। সাম্প্রদায়িকতা ও অলাল সমস্পার প্রতিকারোপার তাঁহারা 'পেটি বৃর্জ্জায়া' শ্রেণীর স্বার্থের দিক হইতে অন্বেষণ করেন। কিন্তু এ পথে সাফ্রলাভ সন্তবপর হইবে না। কংগ্রেস অধুনা নিম্নর্যাপ্রেণীর প্রতিনিধি, বর্ত্তমানে এই শ্রেণীই সচেতন এবং বৈপ্লবিক মনোর্ত্তিসম্প্র। কিন্তু তংসবেও ইহাকে বতটা প্রধান বলিয়া মনে হইতেছে, ইহা আসলে তাহা নহে। ইহাকে তুই দিক হইতে তুই শক্তি চাপ দিতেকে, এক শক্তি সম্বর্বন ও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত, অপর শক্তি তুর্বন হইলেও ক্রন্ত বলসক্ষয় করিতেছে। বর্ত্তমানে নিম্নন্যাপ্রেণীর অন্তিরই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, ভবিন্ততে ইহার কি অবস্থা হইবে তাহা বলা কঠিন। আতীয় স্বাধীনতা আজনের প্রতিহাসিক অভিপ্রায় পূর্ণনা করিয়া ইহা প্রথমোক্ত সম্বর্বন শ্রেণীর সহিত যোগ দিতে পারে না। কিন্তু ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পূর্বেই অলাল শক্তি বলশালী হইয়া ইহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং ক্রমশঃ উহার স্থান অধিকার করিতে পারে। যাহা হউক, মনে হয় যতদিন জাতীয় স্বাধীনতার মনেকথানি না পঞ্জিয়া যাইতেছে, ততদিন কংগ্রেস ভারতবর্ধে এক প্রধান শক্তিরূপে কর্ষিয় করিবে।

কোন প্রকার হিংসামূলক কার্যোর কথা উঠিতেই পারে না, উহা অনিষ্টকর পঞ্জম মাত্র। স্থানবিশেষে নিজল হিংসামূলক কার্যোর বিবল দৃষ্টান্ত সত্তেও

আমার বিবেচনায় ভারতে সকলেই পূর্ব্বোক্ত মতে বিশ্বাসী। ঐ পথে অগ্রসর হইলে আমরা হিংসা ও প্রতিহিংসার এমন এক নৈরাশাজনক গোলকর্ধাধায় পড়িয়া যাইব, যাহা হইতে মুক্তি পাওয়া কঠিন হইবে।

অনেকে আমাদের সকল দল ঐক্যবদ্ধ করিয়া, 'ইউনাইটেড্ ফ্রন্ট' গঠন করা উচিত, বলিয়া থাকেন। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইড় তাঁহার কবি-হদুরৈর আবেগ-মতিত ভাষায় ইহার কথা বলেন। তিনি কবি,—ছন্দ, মিলের সৌন্দর্যোর তিনি প্রশংসা করিবেনই। কিন্তু ঐ শন্ধটি বিশ্লেষদ্ধ করিলে দেখা যাইবে যে, উহার অর্থ ও উদ্দেশ্য উপরের দিকের কতকগুলি ব্যক্তির মধ্যে চুক্তি বা আশোষ-রফা মাত্র। এই ভাবে মিলিত হইলে অতি সাবধানী মডারেটগণ আমাদের উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রিত করিবেন এবং অগ্রগতি মন্দীভূত করিবেন। ইইাদের মধ্যে অনেকে কোন প্রকার আন্দোলনই পছন্দ করেন না। অত্তব তাহার ফল হইবে এক ঐক্যবদ্ধ জড়ত্ব। ঐক্যবদ্ধ হইয়া সম্মুখীন হওয়ার প্রিবর্ধে আম্বা সমারোহ সহকারে ঐক্যবদ্ধ পশ্চাদ্দেশ প্রদর্শন করিব।

অবশ্য আমরা অপরের সহিত সহযোগিতা অথবা আপোষ করিব না, একথা বলা নির্ব্দুজিতা। আমাদের জীবন ও রাজনীতি এত জটিল ব্যাপার যে সব সময় সরলরেথায় চিন্তা করা যায় না। এমন কি অনমনীয় লেনিন পর্যান্ত বলিয়াছেন,—"কোন প্রকার অংশোষ না করিয়া, পথে কোন মোড় না ঘুরিয়া কেবলই সমুথে অগ্রসর হওয়া, বুদ্ধির বালকোচিত চাপলা মাত্র, ইহা বৈপ্লবিক প্রেণীর স্থান্থয় কৌশল নহে।" আপোষ রকা আসিবেই, তবে উহা লইয়া অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে। আমরা আপোষই করি অথবা উহাকে অস্বীকার করি, মৃথ্য বিষয়ই প্রথম আলোচ্য বিষয়, উহা ছাড়িয়া কোন গৌণ ব্যাপরকে প্রথম স্থান দিতে আমরা প্রস্তুত নহি। যদি আমাদের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা স্প্রই থাকে, তাহা হইলে কোন সাময়িক আপোয়ে ক্ষতির সন্তাবনা নাই। কিন্তু আমাদের ঘূর্বলঙ্কনয় আতারা অসন্ত ইইবেন, এই ভয়ে আমরা মূলনীতি ও উদ্দেশ্যকে কলন্ধিত করিয়া ফেলিতে পারি,—বিপদ তাহাই। অপরকে অসন্তই করা অপেক্ষা বিপথে চালিত হওয়া অবিক মন্দ।

প্রচলিত ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জাযার লেখা অনেকটা অম্পষ্ট ও অনুশীলনমূলক হইল। আমি নিরপেন্দ দর্শকের আসন হইতে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি।
কিন্তু যথন কর্মের ডাক আসে, তথন স্বভাবতঃই আমি দর্শকরূপে থাকিতে
পারি না; আমার অপরাধ, লোকে বলে, উত্তেজনার প্রচুর কারণ না থাকিলেও
আমি নির্বোধের মত ছুটিয়া যাই। আমি এখন কি করিব ? আমার দেশবাসীকে কি করিতে বলিব ? সম্ভবতঃ হাঁহারা সাধারণের কাজ লইয়া নাড়াচাডা

করেন, তাঁহাদের স্বভাবের মধ্যে একটা সাবধানী ভাব থাকে, সেইজ্ছাই আমি যত শীঘ্র কিছু বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছি। কিন্তু যদি অকপটে সত্য কথা বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিব, আসলে আমি কিছুই জানিনা এবং অন্তেষণ করিবার চেষ্টাও করি না। আমি যথন কাজ করিতে পারিতেছি না, তথন কেন হৃশ্চিস্তা করিব? কিন্তু আমাকে অনেক হৃশ্চিস্তাই করিতে হয়, কিছুতেই এড়াইতে পারি না। অন্ততঃ যতদিন আমি জেলে আছি ততদিন আমাকে আশু কর্ত্তবের সমস্থার সন্মুখীন হইতে হইবে না।

কারাগারে বিদিয়া কর্মক্ষেত্র বহুদ্ববর্তী বলিয়। মনে হয়। মান্থম ঘটনার অধিপতি না হইয়া, ঘটনার বিষয় হইয়া উঠে এবং একটা কিছু ঘটিবার প্রত্যাশায় অপেক্ষার অন্ত থাকে না। আমি বিদিয়া বিদয়া ভারত ও জগতের রাজনৈতিক ও সামাজিক-সমস্থার বিষয় লিখিতেছি, কিন্তু আমার দীর্ঘকালের আবাসভূমি স্বয়্মপূর্ণ কারা-জগতে তাহার ম্ল্য কতটুকু? বন্দি-জীবনের একমাত্র ম্থ্য বিষয় কারামুক্তির দিবস।

নৈনীজেলে এবং এই আলমোড়া জেলে অনেক করেদী আসিয়া "জুগ্লী"ব কথা আগ্রহ-সহকাবে জিজাসা করিত। প্রথমে আমি ঐ শন্দের অর্থ ব্রিতে পারি নাই, পরে ব্রিলাম যে, তাহারা জুবিলার কথা বলিতেছে। রাজা জর্জের রজত-জুবিলার গুজব গুনিয়াই তাহারা উহা অনুমান করিয়াছে, কিন্তু দে বিষয়ে তাহারা বিন্দু-বিসর্গণ্ড জানে না। অতীতের শ্বতি হইতে ঐ শন্দের একটি মাত্র অর্থ তাহারা জানে—অনেকের কারাম্ভিক অথবা কারানণ্ড হাস। প্রত্যেক কয়েদী—বিশেষভাবে দীঘ কারানণ্ড প্রাপ্ত বাক্তিরা—এই কারণে 'জুগ্লী' সম্পর্কে অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের নিকট পার্লামেণ্টে শাসনসংস্কার আইন, স্মাজতন্ত্রবাদ বা কম্যানিজম অপেক্ষা জুগ্লী অনেক বড় জিনিষ।

# উপসংহার

"কর্মে আমাদের অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম শেষ করিবার অধিকার আমরা পাই নাই।"—তালমূদ

আমার কাহিনী ফুরাইল। আমার জীবনের যাত্রাপথে এই আত্মকাহিনী আজ আলমোড়া জেলে ১৯০৫-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যান্ত আসিয়া পৌছিয়াছে। তিন মাদ পূর্বে এই দিবদ কারাগারে আমার পঞ্চত্তারিংশৎ জন্মদিন পূর্ব হইয়াছে। আমার মনে হয়, আমাকে আরও দীর্ঘকাল বাঁচিত হইবে। সময় সময় বয়োধিক্যের ক্লান্তিবোধ করিয়া থাকি, অন্ত সময়ে নিজেকে বেশ স্কুত্ত-সবল বলিয়াই মনে হয়। আমার দেহ বেশ স্কুগঠিত, আঘাত দহু ও অতিক্রম করিবার মত মানসিক বলও আমার আছে। এই কারণে আমি ভাবি, কোন জ্পপ্রত্যাশিত ঘটনা না ঘটিলে আমাকে আরও দীর্ঘকাল বাঁচিতে হইবে। কিন্তু ভবিয়তের কথা লিথিবার পূর্বের আমাকে জীবন যাপন করিতে হইবে।

সম্ভবতঃ ইহার মধ্যে রোমাঞ্চর ফু:দাহদের কিছুই নাই, দীর্ঘ বহু বর্ষ যে জীবন কারাগারে কাটিল, তাহার মধ্যে রোমাঞ্চর কি-ই বা থাকিতে পারে! ইহার মধ্যে বিশেষ অভিনবত্বও কিছু নাই, কেন না আমার সহস্র সহস্র चर्मिनवामी नवनावीव जीवरनव উथान ७ भठन, इर्घ ७ विशाम, जानम ७ অবদাদ, তীব্র কর্মপ্রবণতা ও পরবশ নিঃসঙ্গতার সহিত মিলিয়া মিশিয়া আমার এই দকল বর্ধ অতিবাহিত হইয়াছে। আমি জনদাধারণের একজন হইয়া 🔏 তাহাদের সহিত একত্রে চলিয়াছি। কথনও বা তাহাদের পরিচালিত করিয়াছি, ক্থনও তাহারা আমাকে প্রভাবিত ক্রিয়াছে; ত্থাপি অন্তান্ত সকলের মতই বাক্তিগত ভাবে আমি জনতার মধ্যেও আমার স্বতম্ভ জীবন যাপন করিয়াছি। সময় সময় আমাদিগকে অভিনেতার মত সচেতন ভঙ্গীতে মনোভাব প্রদর্শন ক্রিতে হইয়াছে, কিন্তু আমরা যাহা ক্রিয়াছি তাহা ক্ঠোর সত্য এবং অক্লুত্তিম। ইহা দ্বারাই আমরা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র অহমিকার উদ্ধে উঠিয়াছি এবং বল ও প্রাধান্ত লাভ করিয়াছি, হয় ত ক্ষেত্রান্তরে তাহা সম্ভব হইত না। কার্য্যের সহিত আদর্শের ঐক্যমাধন করিতে গিয়া জীবনের পূর্ণতার যে অমুভৃতি আনে, সোভাগাক্রমে কথনও কথনও আমরা সে অভিজ্ঞতাও লাভ করিয়াছি এবং আমরা নি:শেষে বৃঝিয়াছি, এই সকল আদর্শহীন অন্ত যে কোন প্রকার জীবন

এবং প্রবলতর শক্তির নিকট নিরীহ বস্থতা স্বীকার করিলে জীবন নিফল অত্থ্য ও বিষাদময় হইয়া উঠিত।

এই দীর্ঘকালে আমি অনেক কিছুব সহিত এক বহুমূল্য সম্পদ লাভ করিয়াছি। আমি জীবনকে যতই হুর্লভের আকাজ্রুর অভিযানরপে দেখিয়াছি, ততই বুঝিয়াছি, ইহার মধ্যে কত কিছু জানিবার আছে, কত কিছু করিবার আছে। প্রতিদিনই অবিরত আমি বন্ধিত হইতেছি, এই ধারণা আমার মধ্যে এখনও বহিয়াছে, ইহাই আমার প্রতিকর্মে বল সঞ্চার করে। এই আগ্রহেই আমি পুত্তকাদি পাঠ করি এবং জীবন আমার নিকট সাধারণতঃ সার্থক বলিয়া মনে হয়।

এই কাহিনী লিখিতে গিয়া আমি প্রত্যেক ঘটনার সময় আমার মনোভাব ও চিন্তা লিপিবদ্ধ করিতে চেন্তা করিয়াছি, বিশেষ ঘটনায় আমার মনে কি ভাবের উদ্রেক হইয়াছে, তাহা প্রকাশ করিয়াছি। অতীতের কোন মনোভাব ফিরিয়া পাওয়া কঠিন এবং পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি ভূলিয়া যাওয়াও সহজ নহে। আমার প্রথম জীবনের বর্ণনা অনিবার্গানপেই পরবর্ত্তীকালের ভাবের ঘারা অহুরঞ্জিত ইইয়াছে, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল, প্রধানতঃ আত্মকল্যাণের জন্ত স্বকীয় মানসিক বিকাশের ধারা অহুসদ্ধান করা। সম্ভবতঃ আমি যাহা লিখিয়াছি, তাহাতে আমার্গা প্রকৃত স্বরূপ ফুটে নাই; হয় ত বা আমি যাহা হইতে চাহিয়াছি অথবা নিঙ্কেকে যাহা করনা করিয়াছি তাহাই লিখিয়াছি।

ক্ষেক্যাদ পূর্ব্বে শুর দি. পি. রামস্বামী আয়ার প্রকাশ্যে বলিয়াছেন, আমি জনসাধারণের মনোভাবের প্রতিনিধি নহি, তথাপি আমি অধিকতর বিপজ্জনক; কেন না আমার স্বার্থত্যাগ, আদর্শবাদ এবং আমার বিশ্বাদের জাের আছে; ঐগুলিকে তিন্ধি "আয়্রসম্মেহন" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। যে বাজি "আয়্রসম্মেহিত" দে কথনও নিজেকে বিচার করিতে পারে না এবং ে কান কারণেই হউক ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি রামস্বামীর সহিত বিচারে প্রভূত হইতে চাহি না। আমাদের মধ্যে দার্গকাল দেখাওনা নাই; কিন্তু বছকাল পূর্ব্বে এমন এক সময় ছিল যথন আমরা-হোমকল-লাগের যুগ্ম-সম্পাদক ছিলাম। তাহার পর অনেক কিছুই ঘটিয়াছে, রামস্বামী বর্ত্ত্লাকার পথে শিরোঘূর্বনকারী উর্জ্বলোকে উঠিয়া গিয়াছেন, আমি মাটির মাছ্য, মাটিতেই আছি। আমরা একই দেশের অধিবাদী ছাড়া আমাদের মধ্যে আর কোনও ঐক্য নাই। আজ তিনি বিটিশ শাসনের একজন উৎসাহী সমর্থক, বিশেষতঃ গভ্ কয়ের বংসরে তাহার উৎসাহ অধিক বাড়িয়াছে, তিনি আজ ভারতে ও অন্তার ডিক্টেটরীর অম্বরাগ্নী এবং স্বয়্বং দেশীয় রাজ্যের স্বেজ্ঞাচারমূলক শাসনের এক উচ্জল রম্বরূপে শোভা পাইত্তেছেন। আমাদের মধ্যে মতভেদ প্রচুর, কিন্তু একটা সামান্য বিষয়ে আমাদের মতের ঐক্য

# উপসংহার

আছে। আমি বে জনসাধারণের মনোভাবের প্রতিনিধি নহি, একথা বিশিষ্টা তিনি নিঃসন্দেহে সত্য কথা বলিয়াছেন। আমার মনে েরপ কোন মোহ নাই।

নিশ্চয়ই, আমি বিশ্বিত হইয়া ভাবি আমি কাহারও প্রতিনিধি নহি। যদিও **প**নেকে আমার প্রতি সদয় ও বন্ধুভাবাপন্ন তথাপি আহি তাহাদের প্রতিনিধি নহি, ইহাই ভাবিতে চাহি। আমি প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের এক অভুত মিল্লণ, সর্ব্বত্রই আমি অপরিচিত, কোথাও আমার গৃহ নাই। সম্ভবতঃ আমার চিম্ভা ও জীবনকে দেখিবার ভঙ্গীর, প্রাচ্য অপেক্ষা যাহাতে পাশ্রুতা বলা হয়, তাহার সহিতই ঘনিষ্ঠতা অধিক। কিন্তু ভারতমাতা আমাকে ক্রোড়ে করিয়া আছেন; যেমন তিনি তাঁহার সমস্ত সস্তানকে অগণিত উপায়ে বক্ষে ধারণ করিয়াছেন এবং আমার পশ্চাতে মনের অবচেতন অংশে রহিয়াছে, শত-পুরুষ কিম্বাঞ্জা যাহাই হউক না কেন, বংশারুক্রমিক ব্রাহ্মণের স্মৃতি। আমি অতীতের সেই কৌলিক স্মৃতি এবং আমার আধুনিক শিক্ষাসংস্কৃতি কোনটাই অতিক্রম করিতে भावि ना। ইहाता आमात कीवरनत अविराह्मण अःग, यिष्ठ हेहारण श्रीहा ध পাশ্চাতা উভয়দিক হইতেই আমি সাহায্য পাইয়া থাকি, তথাপি ইহার ফলে কি বাহিরের কাজে, কি নিজের জীবনে এক নানসিক নিঃসঙ্গতা অন্তভব করিয়া থাকি। পাশ্চাত্যদেশে আমি একজন অপরিচিত বিদেশী মাত্র: আমি তাহার হুইতে পারি না। আমার স্বদেশেও সময় সময় নিজেকে নির্বাসিত বলিয়া মনে হয়।

দ্রবর্তী পর্কত দেখিয়া মনে হয়, অতি সহজেই আরোহণ করা যায়, পর্কতশৃঙ্গ ইঙ্গিতে আহ্বান করে! কিন্তু মায়ুষ নিকটবর্তী হইলেই বাধাবিত্র দেখা দেয়, সে যতই উঠিতে থাকে ততই আরোহণ ক্লেশকর হইয়া উঠে, পর্কতশৃঙ্গ মেঘে ঢাকা পড়িয়া যায়। তথাপি এই আরোহণের উল্লেমর সার্থকতা আছে এবং ইহার বিশিষ্ট আনন্দ ও তৃপ্তিও আছে। সম্ভবতঃ সংগ্রাত মধ্যে জীবনের যে গৌরর, পরিণাম-ফলের মধ্যে ততটা নহে। প্রকৃত সত্য পথ কি, সকল সময় তাহা ব্রা কঠিন, তবে সময় সময় কি সত্য নয় তাহা ব্রা সহজ এবং ভাহা হইতে দ্রে থাকাও ভাল। অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আমি মহাপ্রাণ সক্রেটিসের সর্ক্রশেষ বাক্য উন্নত করিতেছি, "মৃত্যু কি আমি জানি না—হইতে পারে ইহা ভাল এবং আমি উহাতে ভীত নহি। তবে আমি নিশ্চয় করিয়া জানি যে নিজের অতীতকে বর্জন করা মন্দ; অতএব যাহা আমি মন্দ বলিয়া জানি তাহার পরিবর্তে যাহা ভাল হইতে পারে, তাহাই গ্রহণ করিব।"

কত বংসর কারাগারে কাটিল ! একাকী বসিয়া একান্তে চিন্তা করিয়ছি; কতা ঋতু আসিয়া গেল, একের পর আর বিশ্বতির অতলে মিলাইয়া গিয়াছে! কত চত্ত্বের হ্রাস্বৃদ্ধি আমি লক্ষ্য করিয়াছি এবং কতবার অজ্ঞ নক্ষত্রপুঞ্জ নিঃশব্দ

### ज्ञ अर्जनान (मर्जन

গতিতে মহিমমর শোভার চলিয়া গিয়াছে! আমার যৌবনের কতদিন এই কারাগারে সমাধিম্প্র; সময় সময় সেই মৃত দিবসগুলির প্রেতমৃতি তীত্র মৃতি লইয়া জাগিয়া উঠে, কানে কানে বলে, "ইহার কি কোন সার্থকতা আছে?" এ প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার কোন বিধা নাই! যদি আমার বর্ত্তমান জ্ঞান ও অভিক্রতা লইয়া জীবনপথে আর একবার য়াত্রার স্থােগ পাইতাম, তাহা হইলে আমার ব্যক্তিগত জীবনে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন করিতে চেটা করিতাম সন্দেহ নাই; পূর্ব্বে য়াহা করিয়াছি, তাহা আরও ভাল করিয়া করিতে পারিতাম; কিছু জনসাধারণের কাজে আমার প্রধান সিদ্ধান্তগুলি একই থাকিত। অবশু আমি উহা পরিবর্ত্তন করিতে পারি না, কেন না ঐগুলি আমা অপেকাও শক্তিক্যন এবং আমার আয়ত্তের অতীত এক শক্তি আমাকে ঐগুলি গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছে।

অন্ত কারাগাবে এক বংসর পূর্ণ হইল। আমার তুই বংসর কারাদণ্ডের মধ্যে এক বংসর অতিবাহিত হইল। আরও পূর্ণ এক বংসর; কেন না ইহা অশ্রম কারানণ্ড, ইহাতে দণ্ড ম হুবের কোন বিধান নাই। এমন কি, যে এগার দিন আমি বাহিরে ছিলাম, তাহাও আমার দণ্ডকালের সহিত পুনরায় যোগ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এ বংসরও কাটিবে এবং আমি বাহিরে বাইব—কিন্তু তারপর ৫ আমি জানিনা, তবে জীবনের এক অধ্যায় শেষ হইয়া অপর অধ্যায়ের স্ফুনা হইল। ইহা যে কি হইবে আমি ধারণা করিতে পারি না। জীবন-পূথির পাতাগুলি বন্ধ!

# পুনশ্চ

বাডেনওয়েলার, সে<sup>ন</sup>্থ-জওয়াক ২৫শে অক্টোবর, ১৯৩৫

মে মাদে আমার পঞ্জী ভাওয়ালী হইতে চিকিৎসার জন্ম ইউরোপ যাত্রা করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে ভাওয়ালী যাওয়ার আর কোন প্রয়োজন রহিল না, পনর দিন পর পর জেলের বাহিরে পার্বেভা পথে মোটরে ভ্রমণ শেষ হইল। ইহার ফলে, আলমোডা জেল আমার নিকট নীরদ ও নিরানন্দকর হইয়া উঠিল।

কোয়েটার ভূমিকম্পের সংবাদ আদিল, কিছু কালের জন্ম অন্ম ব কিছু ভূলিয়া গেলাম। কিন্তু বেশী দিনের জন্ম নহে; ভারত-গভর্গমেন্ট আমাদিগকে তাঁহাদের ভূলিয়া থাকিতে অথবা তাঁহাদের কাজ করার অন্তৃত ব্যবস্থা ভূলিয়া থাকিতে দেন না। আমরা শুনিলাম, কংগ্রেদের সভাপতি বাবু রাভেন্দ্রপ্রসাদ এবং ভূমিকম্পের সাহায্য-কার্য্যে ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে সেবাকার্য্যের জক্ত কোয়েটায় যাইতে দেওয়া হইল না। এমন কি, গান্ধিজী ও অক্তান্ত থ্যাতনামা ব্যক্তিদেরও যাইতে দেওয়া হইল না। কোয়েটার ভূমিকম্প সম্পর্কে প্রবন্ধ লিথিয়া অনেক ভারতীয় সংবাদপত্রের জামানতের টাকা বাজেয়াগু হইল।

কি ব্যবস্থা-পরিষদ, কি গভর্ণমেন্টের শাসন-বিভাগ, কি সীমান্ত প্রেদেশে বোমা নিক্ষেপ—সর্বত্তই একই সামরিক মনোর্ত্তি, একই পুলিশী দৃষ্টিভঙ্গী। মনে হয় যেন ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট, ভারতীয় জনসাধারণের একটি বৃহৎ অংশের সহিত স্থায়ীভাবে সংগ্রামে রত রহিয়াছেন।

পুলিশের প্রয়োজন ও আবশ্রক আছে; কিন্তু পুলিশ কনেষ্টবল ও রেগুলেশান লাঠি-বোঝাই জগং বসবাসের পক্ষে থুব প্রীতিকর নহে। একথা সর্বজ্ঞই শ্যেনা ষায় যে, অবাধ বলপ্রয়োগ করা যায়, সেও অপমানিত ও অধঃপাতিত হয়। তারতের বড় চাকুরীয়া মহলে—বিশেষভাবে ভারতীয় সিভিল সাভিসের—ইনতিক ও বৃদ্ধিগত ক্রমানভির মত প্রত্যক্ষ ব্যাপার অগ্নকার ভারতে অতি অল্পই আছে। বড় চাকুরীয়া মহলে ইহা সর্ব্বাধিক প্রত্যক্ষ হইলেও, স্থ্রের মত ইহাতে সমন্ত চাকুরীয়া মাত্রেই গ্রথিত। যথনই বড় চাকুরীয়া কারতেও কির্মোগর কথা উঠে, তথন এই ন্তন ভাবধারায় অন্ধ্রাণিত ব্যক্তিকেই বোগ্যতম বলিয়া নিয়োগ করা হয়।

আমার পত্নীর অবস্থা সঙ্কটজনক এই সংবাদ আসায় ৪ঠা সেপ্টেম্বর সহসা আমাকে আলমোড়া জেল ইইতে মৃক্তি দেওয়া হইল। জার্মানীর সোয়ার্জ্ঞওয়াল্ডের বাডেনওয়েলারে তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছিল। আমি শুনিলাম আমার কারাদণ্ড "স্থগিত" রাথা হইল এবং আমার কারাদণ্ড শেষ হইবার সাড়ে পাঁচ মাস পূর্ব্বেই আমি মৃক্ত হইলাম। বিমানপোতে আমি ইউরোপে ছুটিলাম।

ইউরোপ বিক্ষ্ম, যুদ্ধভীতি ও কোলাহলময়, দিকচক্রবালে অর্থ নৈতিক সক্ষট ঘনাইয়া আছে। আক্রান্ত আবিসিনিয়ার জনসাধারণের উপর বোমাবর্ধণ চলিতেছে; বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘাত এবং পরস্পরের প্রতি ভীতিপ্রদর্শন চলিতেছে। সর্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইংলণ্ড শান্তি ও রাষ্ট্রসংঘের সমবেত নিরাপত্তা রক্ষার জন্ম ব্যগ্র, কিন্তু দেই সঙ্গে ইহা বোমাবর্ধণ এবং তাহার অধীন জাতিগুলিকে নির্মমভাবে দমন করিতেছে। কিন্তু এই কৃষ্ণ অরণ্যের মধ্যে কিনিন্তু শান্তি, এমন কি, 'স্বন্তিক'ও বড় বেশী দেবিতে পাই না। উপত্যকা হইতে কুয়াসা ঘনাইয়া উঠে, ক্রান্সের সীমান্ত ও কান্তার আর্ত হইয়া যায়; আমি বিস্মিত হইয়া ভাবি, উহার পশ্চাতে কি রহিয়াছে!

সাড়ে পাঁচ বংসর পূর্বে আলমোড়া জেলের বন্দীশালায় বসিয়া, আমার আজ্ব-চরিত লেখা শেষ করিয়াছিলাম। আট মাস পরে জার্মানীর বাডেনওরেলার হইতে লিখিত পুনশ্চ উহার সহিত যোগ করি। এই আজ্ব-চরিত ইংলণ্ডে প্রকাশিত হইবার পর, বিভিন্ন দেশের নানাশ্রেণীর লোকের সহদয় অভ্যর্থনা লাভ করে এবং আমি দেখিয়া স্বখী হইয়াছিলাম যে, আমার রচনা ভারতকে বছ বিদেশী বন্ধুর নিকট ঘনিষ্ঠ করিয়াছে এবং আমাদের স্বাধীনতা সংঘর্ষের অন্তর্নিহিত মর্মাকথা তাঁহারা কিয়দংশে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

সম্প্রতি আমার প্রকাশক, পুস্তকথানিকে অধিকতর সমসাময়িক করিবার জন্ম জামাকে একটি নৃতন অধাায় যোগ করিতে অন্তরোধ করিয়াছেন। তাঁহার অমুরোধ যুক্তিদঙ্গত এবং আমি তাহা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। কিন্তু ঐ অমুরোধ পালন করা আমার পক্ষে সহজ্ঞসাধ্য নহে। আমরা এক আশ্রুষ্য সময়ের মধ্য দিয়া চলিয়াছি; এখন জীবনের স্বাভাবিক গতিধারা সম্পূর্ণরূপে বিপর্যান্ত। কিন্তু তাহা অপেকাও এক গুরুতর বাধার সমুর্থীন ছইলাম। বহির্জগত হইতে বিশ্চিন্ন হইয়া, কারাগারে বসিয়াই আমি সমগ্র আখ্য-চরিত লিথিয়াছি। অভাভ বন্দীদের মত আমিও নানাবিধ তৈকলোর পীড়াবোধ কবিতাম কিন্তু ক্রমশ: আমার মধ্যে আত্মামুসন্ধানের ভাব জাগ্রত হইল এবং কতকাংশে মনও শাস্ত হইল। সেই মানসিক অবস্থায় কেমন করিয়া ্ফিরিয়া যাইব, কেমন করিয়া সেই বর্ণনার সহিত নিজের সামঞ্জস্ত বিধান করিব ? আমার পুস্তকথানির উপর চোথ বুলাইলেই আমার মনে হয়, যেন অন্ত সেং বছদিন পূর্বের এই কাহিনী লিখিয়াছে। গত পাঁচ বংসরে পৃথিবীকে 🕫ত পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাহা আমার উপরও রেখাপাত করিয়াছে। দেহের দিক দিয়া আমার বয়স নিশ্চয়ই বাড়িয়াছে, কিন্তু একমাত্র মনই বারম্বার আঘাত ও অনুভৃতি সহু করিয়াছে, ফলে উহা কঠিন হইয়াছে এবং সম্ভবত: প্রবীণও হইয়াছে। স্বইজারলাাওে আমার পত্নীর মৃত্যুতে আমার জীবনের একটি অধ্যায় শেষ হইয়াছে এবং আমার সন্থার একটি অংশ আমার জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি আর নাই ইহা ধারণা করা কঠিন একং নিজের মধ্যে সামঞ্জ বিধান করাও সহজ নহে। আমি কাজের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম, উহার মধ্যেই সাম্বনা অন্নেষণ করিতে লাগিলাম, ভারতের প্রাস্ত হইতে প্রাস্থান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন কি আমার প্রথম জীবনের

শিনগুলি অপেকাও, আমার জীবনে আজ প্র্যায়ক্রমে বিশাল জনস্ত্র, তীর কর্মপ্রবণতা এবং নিঃসঙ্গ একাকীত্ব। আমার মাতার মৃত্যুর পর অতীতের সহিত সর্বশেষ বন্ধনও ছিন্ন হইয়া গেল। আমার কল্পা অক্সফোর্ডে পড়িতেছিল; পরে সে চিকিৎসার জন্ম ইয়োরোপে এক স্বাস্থানিবাসে চলিয়া যায়। নানাস্থানে অমণের পর অনিচ্ছার সহিত আমি গৃহে ফিরিয়া আসিতাম, জনহীন ভবনে আপনাতে আপনি মন্ন হইয়া বসিয়া থাকিতাম; লোকের সাক্ষাৎকারও এড়াইয়া চলিতাম। জনসভ্যের পর—আমি কামনা করিতাম শান্তি।

কিন্তু আমার কাজে অথবা মনে কোথাও শান্তি ছিল না এবং বে দায়িত্ব আমি স্বন্ধে তুলিয়া লইয়াছিলাম, তাহা তুর্বাহ হইয়া আমাকে পীড়া দিত। বিভিন্ন দল ও উপদলের সহিত আমি একাত্ম হইতে পারিনা, এমন কি ঝামার ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের সহিতও আমি খাপ খাওয়াইতে পারি না। আমি যে ভাবে কাজ করিতে চাই তাহাও পারি না, অপরকেও তাহাদের ইচ্ছামত কাজ করিবার পথে প্রতিবন্ধক স্বষ্টি করি। একটা চাপা অস্বন্তি ও বার্থতার ভাব বাড়িতে লাগিল, জনসাধারণের কাজে আমি একক হইয়া পড়িলাম। তথাপি বিশাল জনতা আমার কথা গুনিবার জন্ম এক্তিত হয় এবং আমার চারিদিকে জলন্ম উৎসাহ।

ইউরোপ এবং পূর্ব্ব এশিয়ার ঘটনার গতি অক্সান্ত অনেকের অপেক্ষা আমাকে অধিকতর অভিভূত করিল। মিডানকের ব্যাপারে আমি কঠিন আঘাত পাইলাম; স্পেনের বিয়োগান্তক ঘটনায় আমি ব্যক্তিগতভাবে বিষয় হইলাম। বংসরের পর বংসর এই সকল বিভীষিকা এবং এক প্রলয়ন্বর সন্তাবনার আভাষ আমাকে অভিভূত করিল এবং জগতের উজ্জল ভবিদ্যুতের উপর আমার বিশাস স্তিমিত হইয়া গেল।

প্রলয়ের দিন আসিয়া পড়িল। ইউরোপের এাগ্রেয়গিরিওলি হইতে অগ্নিও ধবংস উদসীরিত হইতে লাগিল এবং এখানে, ভারতে আমি আর একটি আগ্নেয়গিরির পার্বে বসিয়া, জানিনা ইহা কথন ফাটিয়া পড়িবে। বর্ত্তমানের সমস্তাপুলি
হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়া, অতীত ঘটনাবলীর মধ্যে ফিরিয়া গিয়া,
গত পাঁচ বংসরের ঘটনাবলী শাস্তভাবে লেখা কঠিন। যদি আমি তাহা করিতে
পারিতাম, তাহা হইলে আমাকে একথানি রহং গ্রন্থ লিখিতে হইত, কেননা
অনেক কিছুই লিখিবার আছে। অতএব আমি সংক্ষেপে কতকপুলি ঘটনা ও
তাহার বিস্তার সম্পর্কে সাধ্যমত আলোচনা করিব, ষেগুলির সহিত আমি জড়িত
বা যাহা আমাকে প্রভাবিত করিয়াছে।

১৯৩৬-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী লোজানে আমার পত্নীর মৃত্যুর সময় আমি তথায় উপস্থিত ছিলাম। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে সংবাদ পাইলাম, আমি বিতীয়বার জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছি। শীদ্রই আমি

বিমান যোগে ভারতে ফিরিয়া আসিলাম এবং পথে রোমে আমার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইল। আমার যাত্রার কয়েকদিন পূর্ব্বে আমাকে সংবাদ দেওয়া হইল যে আমি রোম অতিক্রম করিবার কালে সেনর মুসোলিনী আমার সহিত শাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ফাসিস্ত রাজ্বত্বের প্রতি আমার তীত্র অসম্বতি থাকা সত্ত্বেও সাধারণ ভাবে সেনর মুসোলিনীর সহিত দেখা করিতে আমার আগ্রহই ছিল। বে মামুষটি জগতের ঘটনাবলীতে এক প্রধান ভূমিকায় **অভিনয় করিতেছেন তিনি কেমন মান্ত্র তাহা জানিবার আগ্রহ স্বাভাবিক।** কিন্তু তথন দেখাসাকাৎ করিবার মত মানসিক অবস্থা আমার ছিল না। তথন আবিদিনিয়ার যুদ্ধ চলিতেছিল ইহাও আমার দেখাদাকাতের পক্ষে অধিকতর अखदाययद्भा धदः आभाव मत्मष्ट हरेन এद्भा माकारकाव अनिवार्गकात्महे দাসিত্ত প্রচারকার্ধার উদ্দেশ্তে বাবহৃত হইবে। আমার পক্ষ হইতে কোন প্রকার অম্বীকৃতিও এক্ষেত্রে মূল্যহীন। আমার মনে আছে, ১৯৩১ সালে গান্ধিজী যথন রোম হইয়া ফিরিতেছিলেন, তথন 'জিওরনাল দ' ইতালিয়া' একটি ভূষা সাক্ষাৎকারের সহিত তাঁহাকে জড়িত করে। এরপ আরও কতকগুলি দষ্টান্ত আমার মনে আঁছে। ইতালী পরিদর্শনকারী অনেক ভারতীয়কে তাঁহাদের ইচ্ছার বিরূদ্ধে ফাদিন্ত প্রচারকার্য্যে ব্যবহার করা হইয়াছে। আনাকে আখাদ দেওয়া হইল যে, আমার সম্পর্কে এক্রপ কিছু ঘটিবে না এবং আমাদের দাক্ষাংকার দম্পূর্ণরূপে গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে। তথাপি আমি ইহা এড়াইবার সিদ্ধান্তই করিলাম এবং তাহা ছুঃধ প্রকাশ করিয়া দেনর মুসোলিনীকে

রোমের মধ্য দিয়া যাওয়া পরিহার করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।
কেননা, আমি যে ডাচ বিমানের যাত্রী তাহা একরাত্রি দেখানে বিশ্রাম ক<sup>াবে।</sup>
আমি রোমে উপস্থিত হইবামাত্র একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আসিয় আমার সহিত দেখা করিলেন এবং সেই সন্ধ্যায় সেনর মুসোলিনীর সহিত দেখা করিবার জন্ম আমাকে আমন্ত্রপপ্র দিলেন। তিনি বলিলেন যে ইহা পূর্ব হইরাছে। আমি বিস্মিত হইলাম এবং বলিলাম যে আমি পূর্বেই অব্যাহতি প্রার্থনা করিয়াছি। সাক্ষাংকারের নির্দিষ্ট সময় পর্যান্থ আমরা উভয়ে প্রায় এক ঘন্টা তর্কবিত্রক করিলাম এবং তারপর আমি অব্যাহতি পাইলাম। কোন সাক্ষাংকার হইল না।

আমি ভারতে ফিরিয়া আসিয়া আমার কর্মের মধ্যে ডুবিয়া গেলাম। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের কয়েকদিন পরেই আমাকে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতিত করিতে হইল। কয়েক বংসর ধরিয়া আমি প্রধানতঃ কারাগারেই দিন কাটাইয়াছি, বাহিরের ঘটনাবলীর সহিত আমার গোগ

ছিল না। আমি অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম, নৃতন দলামুগত্য এবং কংগ্রেসের মধ্যে দলগত ভেদ স্কুম্পন্ত ইইয়া উঠিয়াছে। দর্ব্বত্ত প্রবং সজ্মর্থের আবহাওয়া। আমি ইহা লঘুভাবে গ্রহণ করিলাম; এই অবস্থার সম্মুখীন হইবার মত আত্মশক্তির উপর আমার বিশাস ছিল। কিছুকালের জন্ম মনে হইল আমি আমার অভিপ্রায় মত কংগ্রেসকে পরিচালনা করিতে পারিব। কিছু অবিলম্বেই আমি ব্বিতে পারিলাম যে সজ্মর্বের মূল গভীর এবং পরস্পারের প্রতি অবিশাস এবং কংগ্রেসপদ্বীদের মুধ্যে তিজ্ঞতা দূর করা সহজ্প নহে। আমি সভাপতির পদ ত্যাগ করিবার জন্ম উনুখ হইলাম কিছু ভাবিয়া দেখিলাম তাহাতে অবস্থার আরও অবনতি হইবে, আমি আত্মসংবরণ করিলাম।

আগামী কয়েক মাস ধরিয়া আমি বারংবার পদত্যাগের প্রশ্নটি বিবেচনা করিতে লাগিলাম। আমি দেখিলাম, কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতিতে আমার সহকর্মীদের সহিত স্বষ্ট্ভাবে কাজ চালাইয়া যাওয়া কঠিন এবং ইহাও দেখিলাম যে তাঁহারা আমার কার্য্যকলাপ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন। কোন বিশেষ কাজে তাঁহারা যে আপত্তি করিয়াছিলেন এরপ नरह, कार्ष्कत माधातम धाता ও निर्द्धमाधीन छाहाता अপहम कतिराजन; যেহেতু আমার দৃষ্টিভঙ্গী স্বতম্ব দেই কারণে তাঁহাদের আপত্তির কিছু যৌক্তিকতা ছিল। আমি সম্পূর্ণরূপে কংগ্রেস সিদ্ধান্তগুলির অনুগত হইয়াও উহার কতকগুলি দিকের উপর বেশী জোর দিতাম, পক্ষান্তরে সহকর্মীর। অক্তান্ত বিষয়ের উপর জোর দিতেন। অবশেষে আমি পদত্যাগের চুড়ान्छ निकारन উপনীত इटेनाम এবং তাर। গান্ধিজীকে জানাইয়া দিলাম। তাঁহার নিকট লিখিত পত্রে অন্তান্ত বিষয়ের সহিত আমি লিখিলাম যে, "আমার ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতে আ্র দেখিতেছি কার্য্যকরী সমিতির সভায় আমি অতিমাত্রায় ক্লান্ত হইয়া পড়ি; আমাকে উহা নিন্তেজ করিয়া ফেলে এবং প্রত্যেক নৃতন অভিজ্ঞতার পর আমার মনে হয় যে আমার বয়স কয়েক বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে। আমার সহকর্মীদের মনোভাবও ধদি ঐরপ হয় তবে আমি বিশ্বিত হইব না। ইহা এক অস্বাস্থ্যকর অভিজ্ঞতা এবং সার্থকতার সহিত কাজ করিবার বিশ্বস্কর্প।"

কিছুকাল পরেই ভারতবর্ষের সহিত বিচ্ছিন্ন এক দ্রবর্তী ঘটনা আমাকে অভিভূত করিল এবং আমি আমার সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলাম। ইহা স্পোনে জ্বেনারেল ফ্রান্ধান বিজ্ঞোহের সংবাদ। এই অভ্যূত্থানের পশ্চাতে আমি দেখিলাম, জার্মাণী ও ইতালীর সাহায্য, যাহা পরিণতির মুখে ইউরোপব্যাপী এমন কি বিশ্ব-সংঘর্ষে পরিণত হইতে পারে। ভারত বাধ্য

হইয়াই এই আবর্ত্তের মধ্যে গিয়া পড়িবে এবং আমি আমাদের প্রতিষ্ঠানকে কিছুতেই দুর্বল করিতে পারি না এবং পদত্যাগ করিয়া আভ্যন্তরীণ সকট সৃষ্টি করিতেও পারি না। এবন আমাদের সকলে একত্রিত হইয়া থাকাই বড় কথা। অবস্থা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমি সম্পূর্ণরূপে ভূল করি নাই; তবে আমি ঘটনা ঘটবার প্রেই ক্রন্ত সিন্ধান্ত করিয়াছিলাম, যাহা কয়েক বংসর পরে কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল।

শোনীয় যুদ্ধে আমার মনের উপর প্রতিজিয়া হইতে বুঝা যাইবে যে, আমি সর্বনাই ভারতের সমীলাগুলিকে বিশ্ব-সমলার সহিত যুক্ত করিয়া দেখি। চীন, আবিসিনিয়া, শোন, মধ্য ইউরোপ, ভারত বা অক্সন্থানের পৃথক সমলাগুলি আমি যতই চিন্তা করি, এগুলি এক এবং অভিন্ন বিশ্বসমলা রূপেই আমার নিকট প্রতিভাত হয়। মূল সমলার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ঐ সমলাগুলির কোনটারই চূড়ান্ত মীমাংসা হইতে পারে না। কিন্তু সম্ভবতঃ কোন চূড়ান্ত মীমাংসা হইবার পূর্কেই আলোড়ন ও সর্বনাশ দেখা দিবে। বলা হইয়া থাকে বর্ত্তমান জগতে শান্তি অবিভাগ, সেইরূপ স্বাধীনতাও অগও; এক অংশ স্বাধীন অপর অংশ অধীন এইভাবে জগং চলিতে পারে না। কাসিলম, নাংসীবাদের দ্বেযুদ্ধে আহ্বান মূলতঃ সামাজাবানের দ্বেযুদ্ধে আহ্বান। ইহারা যমন্ত ভাতা; পার্থক্য এই, সাম্রাজ্যবাদ উপনিবেশ এবং অধীন দেশসমূহে রাজ্য করে, আরু ফাসিবাদ ও নাংসীবাদে স্বদেশে এ ব্যবস্থাই চালায়। যদি জগতে স্বাধীনতাই প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তাহা হইলে কাসিন্ত নাংসীবাদের অবসান ঘটাইলৈই চলিবে না, সাম্রাজ্যবাদকেও বিলপ্ত করিতে হইবে।

বৈদেশিক ঘটনার প্রতিক্রিয়া কেবল আমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ বহিল না। কতকাংশে ভারতে অক্যান্ত অনেকে এইভাবেই চিন্তা করিতে লাগিল এবং এমন কি জনসাধারণও কৌতৃহলী হইয়া উঠিল। চীন, আবিসিন্ত্রি, পালেষ্টাইন এবং স্পোনর জনসাধারণের প্রতি সহাস্থভৃতি প্রকাশ করিবন্ধ জন্ত কংগ্রেম কর্ত্বক অন্তুষ্ঠিত সহম্র সহশ্র সভা ও শোভাষাত্রা জনসাধারণের আগ্রহকে উদ্দীপ্ত রাখিল। চীনে ও স্পোনে খাত্ত ও ওবধ পাঠাইবার জন্ত আমরা কিছু চেষ্টা করিলাম। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে এই উদার আগ্রহ আমাদের জাতীয় সংঘর্ষকে উচ্চতর স্তরে লইয়া গেল এবং জাতীয়তাবাদের স্বাভাবিক লক্ষণ সন্ধীর্ণতা কতকাংশে শিথিল হইল।

কিন্তু অনিবাধ্যরপেই, বৈদেশিক ঘটনাগুলি সাধারণ মাস্কুষের জীবনকে ক্রপন্দি করে না, সে তাহার নিজের বিদ্ধ বিপদের মধ্যেই ডুবিয়া থাকে। ক্রমকদের হুংখ বাড়িতে লাগিল, তাহার শোচনীয় দারিন্দ্র এবং বহুতর হুর্বাই ভারে সে পিষ্ট। যাহা হউক, ক্রমক-জীবনের সমস্তাই ভারতের মুখ্য সমস্তা

এবং কংগ্রেদ ক্রমে ক্রমকদের উন্নতির জন্ম যে কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়াছিল। বছলাংশে অগ্রগতি হইলেও বর্ত্তমান কার্যামাকে সে গ্রহণ করিয়াছিল। কলকারথানার শ্রমিকদের অবস্থা কিছু ভাল হইলেও, সেথানে ধর্মঘট লাগিয়াই আছে। বুটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের উপর যে নয়া শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দিয়াছে, তাহা লইয়া রাজনীতি-ঘেঁষা ব্যক্তিরা আলোচনা করেন। এই শাসনতন্ত্রে প্রদেশগুলিকে কিছু ক্ষমতা দেওয়া হইল কিছু আদল ক্ষমতা বুটিশ-গভর্ণমেন্ট প্রথমেণ্ট প্রভাবিত একাট্রে প্রতিনিধিদের হাতেই বহিল। ক্রেক্রীয় গভর্গমেণ্ট প্রভাবিত মুক্তরাষ্ট্রে সামস্কতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী রাজ্যগুলিকে প্রক্রিশ্বনিভান্তির প্রদেশগুলির সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইল এবং ইহার উদ্দেশ্য হইল বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঠাট বজায় রাখা। ইহা এক অসম্ভব ব্যাপার, ইহা কথনও কার্য্যকরী হইতে, পারে না এবং বুটিশ কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্ম মাহ্রমের বৃদ্ধি যত বক্ষম কল্পনা করিতে পারে সে সমস্ত রক্ষাক্রচের ব্যবস্থা হইল। এই শাসনতন্ত্র কংগ্রেদ ক্লোভের সহিত প্রত্যাগ্যান করিল, কার্য্যতঃ ভারতে ইহার গুণগান করিবার মত একজন লোকও মিলিল না।

প্রথমতঃ শাসনতন্ত্রের প্রাদেশিক ব্যব্দ প্রবর্তিত ইইল। শাসনতন্ত্রে অগ্রাফ্ করা দল্পেও আমরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্ধিতা করিবার সদ্ধন্ন গ্রহণ করিলাম। ইহা দারা আমরা লক্ষ লক্ষ ভোটার এবং অন্তান্ত সকলের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিতে পারিব। আমি নিব্ধে নির্বাচন প্রার্থী ছিলাম না, আমি কংগ্রেসী প্রার্থীনের অফুকুলে সমগ্র ভারতে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম এবং আমার ধারণা এই নির্বাচন-ব্যাপারে আমি একপ্রকার 'রেক্ড' স্বৃষ্টি করিয়াছি। চার মাসকালে আমি প্রায় পঞ্চাশ হাজার মাইল ভ্রমণ করিয়াছি, দকল রকম ধান-বাহন ব্যবহার করিয়াছি এবং এমন দ্বত্রের পন্ধী অঞ্চলে গিয়াছি, যেথানে যানবাহনের প্রায় কোন ব্যবস্থাই নাই। এরোপ্রেন, রেলওয়ে, মোন্সেণাড়ী, লরী, বিভিন্ন প্রকারের ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী, বাইসাইকেল, হাতী, উট, ঘোড়া, স্বীমার, নৌকা এবং পদব্যন্ধে আমি ভ্রমণ করিয়াছি।

আমি মাইক্রোকোন ও লাউড্-স্পীকার সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতাম, দিনে দশ বারটা সভায় বক্তৃতা করিতে হইত, পথের ধারে সমবেত জনতাকেও কিছু বলিতে হইত। স্থানে স্থানে বিশাল সভায় লক্ষ লোকের সমাবেশ হইত, গড়ে বিশ হাজার লোক প্রত্যেক সভাতেই উপস্থিত থাকিত। প্রত্যুহ সভাগুলির সমবেত লোকসংখ্যা এক লক্ষের মত হইত, কখনও বা এই সংখ্যা ছাড়াইয়া যাইত। মোটাম্টি হিসাবে সভাগুলিতে এক কোটি লোক আমার বক্তৃতা ভিনিয়াছে এবং পথে পথে আমার ভ্রমণকালে সম্ভবতঃ আরও লক্ষ লক্ষ লোক আমার সংস্পর্শে আসিয়াছে।

### **७७** इत्रमान (नश्त्रः

ভারতের উত্তর দীমান্ত হইতে দক্ষিণ সমুদ্র পর্যান্ত স্থান হইতে স্থানান্তরে আমি ক্রতবেগে প্রমণ করিয়াছি; বিপ্রামের অবকাশ আরু, মুহুর্তের উত্তেজনা ও আমার চারিদিকে বিপুল উৎসাহ-উত্তেজনায় য়য় থাকিতাম। শারীরিক সহনশীলতার অসাধারণ দৃষ্টাল্ডে আমি চমৎকৃত হইলাম। এই নির্বাচন উপলক্ষ্যে বহু লোক আমাদের পক্ষে প্রচারকার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন এবং দেশব্যাপী উৎসাহ স্কট্ট করিয়াছিলেন এবং দর্শবত্র এক নবজীবনের সঞ্চার প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। নির্বাচনী প্রচারকার্য্য ছাড়াও ইহা আমাদের নিকট আরো কিছু বেশীছিল। ত্রিশ লক্ষ ভোটার ছাড়াও ভোটাধিকারহীন লক্ষ কোট নরনারী ছিল আমাদের লক্ষ্য।

এই ব্যাপকতর ভ্রমণের আর একটা দিক আমাকে বড় বেশী আকর্ষণ করিল। আমার পক্ষে ইহা ভারতবর্ধ এবং তাহার জনগণকে আবিদ্ধার করিবার পরিবাদ্ধক-ব্রত। মহার্ঘ্য বৈচিত্র্যে ভরা আমার স্বদেশের শত সহস্র রূপ দেখিলাম, তথাপি ভারতীয় ঐক্যের ছাপ সর্ব্বরে স্ক্র্পাষ্ট। আমার প্রতিলক্ষ লক্ষ প্রীতি-প্রদন্ধ বিস্ফারিত চক্ষ্র দিকে চাহিয়া আমি উহার অন্তর্নিহিত ভাব ব্ঝিতে, চেষ্টা করিতাম। ভারতবর্ধকে আমি যতই দেখি, ততই মনে হয়, ইহার অনন্ত সৌন্ধ্য ও বৈচিত্রোর আমি কতটুকুই বা জানি, আবিদ্ধার করিবার মত আরও কত কিছুই না আছে। মনে হয় তিনি (ভারত) প্রায়ই আমার দিকে চাহিয়া হাল্ম করেন, কথকনা আমাকে বিদ্ধাপ করেন; কথনও মোহিনী মায়ায় আকর্ষণ করেন।

যদিও স্বয়েগ বিরল, তথাপি উহার মধ্যে একদিনের জন্ত অবকাশ লইয়া কতকগুলি নিকটস্থ বিখ্যাত স্থান দেখিয়াছি—অজস্তার গুহাগুলি এবং নির্দ্ধ উপত্যকায় মোহেঞ্চ-দারো। ক্ষণিকের জন্ত আমি অতীতের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম, বোধিসত্ব এবং অজস্তার গুহাগাত্তে চিত্রিত স্থন্দরী নারীরা আমার ব্রন্থ ভরিয়া তুলিল। কয়েকদিন পর ক্বিক্ষেত্রে কর্মরত এবং পল্লীর কৃপ হই েড জল তুলিতেছে, এমন কয়েকজন নারীকে দেখিয়া আমার অজস্তার নারীদের কথা মনে পড়িল, আমার বিশ্বয়ের অস্তু রহিল না।

সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস জন্নী হইল এবং প্রদেশগুলিতে আমাদের মন্ত্রিপ গ্রহণ করা উচিত হইবে কিনা, এই তর্ক তুম্ল হইনা উঠিল। বড়লাট কিছা গভর্ণরেরা হস্তক্ষেপ করিবেন না, এই বোঝাপড়ার সর্ব্বে আমরা মন্ত্রিপ গ্রহণ করিতে রাজী হইলাম।

১৯৩৭-এর গ্রীমকালে আমি বার্মা ও মালয় প্রমণে গেলাম। এখানেও ছুটি নাই, বিশাল জনতা এবং নানাবিধ অফ্টান সর্বত্তই আমার পিছনে চলিল। তথাপি এই পরিবর্ত্তন আনন্দদায়ক, বার্মার পুষ্প-পেলব তারুণ্যে উচ্ছলিউ

মাছ্যগুলির দর্শন ও সৃত্ব আমার ভাল লাগিল, অবয়বে প্রাচীনকালের চিহ্ন অহিত ভারতবাসী হইতে ইহারা নানা দিক দিয়া কত পুথক!

ভারতে আমাদের সমূথে নৃতন সমস্তাগুলি দেখা দিল। অধিকাংশ প্রদেশেই কংগ্রেদ গভর্ণমেন্ট ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হইল এবং অধিকাংশ मबीरे रेजिप्टर्स नीर्घकान कातागारत काणिरेशास्त्र । आमात ख्री विजयनकी পণ্ডিত যুক্ত-প্রদেশের অন্ততম মন্ত্রী হইলেন—ইনিই ভারতে প্রথম মহিলা মন্ত্রী। কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডল প্রতিষ্ঠা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সর্ব্বত্র একটা স্বস্থির ভাব मिथा निल, यन এक तृहर ভाর नामिया नियाहि । प्रमुख निल्म এक नवजीवत्नद সঞ্চার হইল এবং ক্লযক ও শ্রমিকেরা অবিলম্বে একটা বৃহৎ পরিবর্ত্তন প্রত্যাশা করিতে লাগিল। রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তিলাভ করিল এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার সীমা বহুল পরিমাণে প্রসারিত হইল, যাহা পূর্ব্বে কখনো ছিল না। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা কঠিন পরিশ্রম করিতে লাগিলেন, অপরকেও অহুরূপভাবে খাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু ভাঁলেদিগকে গভর্ণমেন্টের প্রাচীন যন্ত্র লইয়াই কাজ করিতে হইল এবং ইহা যে কেবল বিদেশী তাহা নহে, প্রায়শঃই শক্রভাবাপর। কি উচ্চ কর্মচারীরা পর্যান্ত তাঁহাদের আয়ত্তের মধ্যে ছিল না। তুইবার গভর্ণবের সহিত মতভেদের ফলে মন্ত্রীর। পদত্যাগ করিতে চাহিলেন। গভর্ণর মন্ত্রীদের মত মানিয়া লইয়া সঙ্কট এডাইলেন। কিন্ধ প্রাচীন সরকারী বিভাগগুলির —সিভিল সাভিদ, পুলিশ ও অ্যায়—গভর্ণরের পুঠপোষকতায় এবং শাসনতদ্ধের রক্ষাকবচের বলে—শক্তি ও প্রভাব প্রচুর এবং বহুতর উপায়ে তাহারা তাহা অমভব করাইতে পারে। উন্নতি অতি মন্তব হইল এবং অসম্ভোষ দেখা দিল।

এই অসন্তোষ কংগ্রেসের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল এবং অধিকতর প্রগতিশীল অংশ অধীর হইয়া উঠিলেন। ঘটনার গতি দেখিয়া আমিও অস্বথী বোধ করিতে লাগিলাম এবং আমি লক্ষ্য কবিলাম, আমাদের উৎকৃষ্ট সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান ক্রমে একটি নির্বাচন পরিচালনা বস্ত্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে। মনে হইল, স্বাধীনতার সংঘর্ষ অনিবাধ্য এবং এই প্রাদেশিক স্বাতম্ব্য একটা সাময়িক ব্যাপার মাত্র। ১৯৩৮ সালের এপ্রিল মাসে কংগ্রেস মন্ত্রীদের কার্য্য সম্পর্কে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া আমি গান্ধিজীর নিকট এক পত্র দিলাম। "তাঁহারা পুরাতন ব্যবস্থার সহিত নিজেদের সামস্তম্ম বিধান করিতেছেন এবং তাহা সমর্থন করিয়া যুক্তিও দিতেছেন। মন্দ হইলেও এ সমন্ত হয়তো সহ্ব করা বাইতে পারে। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিকতর মন্দ এই যে বহু পরিপ্রামে জনসাধারণের হলয়ে আমরা যে উচ্চ আসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলাম, আমরা তাহা হারাইতে বিসয়াছি। আমরা অতি সাধারণ রাজনৈতিকের পর্যায়ে নামিয়া যাইতেছি।"

হয়তো আমি কংগ্রেমী মন্ত্রীদের উপর অকারণে কঠোর াছিলাম; পারিপাধিক অবস্থা এবং সাধারণভাবে দেশের অবস্থাই হয়তে এই ক্রাটির জন্ত দায়ী। জাতীয় কর্মধারার বহুক্ষেত্রে মন্ত্রীরা অনেক বল্লাক কাজ করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্ধ ভাঁহাদের কতক সীমাবদ্ধ শোত্র কাজ করিতে হইত এবং আমাদের সমস্তাগুলি এই সীমা অতিক্রম করিবারই নির্দেশ দেয়। তাঁহারা যে সমস্ত ভাল কাজ করিয়াছেন তাহার মধ্যে কৃষকদের ত্থাব কতকাংশে লাঘব করিবার জন্ত আইন প্রশায়ন এবং বনিয়াদি শিক্ষা প্রবর্ত্তন । বনিয়াদি শিক্ষার উদ্দেশ্ত হইল, দেশের শিক্তদিগকে ৭ বংসর হইতে ১৪ বংসর বয়স, এই সাত বংসর বিনাবান্তে বাধ্যতাম্লক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা। ইহার লক্ষ্য হইল কোন কারিবারী শিল্পের সহিত আধুনিক প্রথায় শিক্ষা এবং শিক্ষার উত্তর্বর্ত্তর ধর্ম না করিয়াও, শিক্ষার ব্যবস্থা বছুলাংশে কমাইয়া ফেলা। ভারতবর্বের মত বৃহৎ দেশে লক্ষ লক্ষ শিশ্তর শিক্ষার ব্যবস্থায়, ধরচের কথাটা ম্ব্যু প্রশ্ন। এই ব্যবস্থায় ভারতের শিক্ষান নীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং ইহার ভবিয়ুৎ সন্তাবনা অনেকথানি।

উচ্চ শিক্ষা এবং জনস্বাস্থ্যের উপর খুব বেশী জোর দেওয়া ইইল; কিছ পদ্তাগে করিবার পূর্ব পর্যান্ত কংগ্রেম গ্রুল্মেণ্টগুলির উল্লম খুব বেশী ফলপ্রস্থার নাই। যাহা হউক প্রাপ্তবয়েঞ্চিগকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা উৎসাহের সুহতি অনুস্ত ইইয়ছিল এবং ভাল ফলও পাওয়া গিয়ছিল। পল্লীর পুনর্গঠনের উপরও বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া ইইয়ছিল।

কংগ্রেদ গভর্ণমেন্টগুলির কাজের তালিকা সামাল নহে কিছু এই সকল ভাল কাজ ভারতের মূল সমস্তা সমাধান করিতে পারে না। উহার তা আরও গভীর এবং মূলগত পরিবর্ত্তন আবেশুক; সকলশ্রেণীর কায়েমী ্রর্থর বক্ষক সংসংখ্যাবাদী বাবস্থাব পরিবর্তন প্রয়োজন।

অতএব কংগ্রেসের অভ্যস্তারে ধীরপদ্বী ও অধিকতর প্রণতিপদ্বীদের বিরোধে বাজিতে লাগিল। '১৯০৭ সালের অক্টোবর মাসে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির সভায় এই বিরোধ সজ্ঞবদ্ধভাবে অভিব্যক্ত হইল। ইহাতে গান্ধিজী নিরতিশয় উদ্বেগ বোধ করিলেন এবং তিনি ঘরোয়াভাবে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। পরে তিনি এক প্রবন্ধে লিখিলেন যে, কংগ্রেসের সভাপতিরূপে আমার কতিপয় কার্যা তিনি অক্সমোদন করেন না।

আমি অনুভব করিলাম, কার্যাকরী সমিতির সদক্ষের দায়িত্ব লইয়া কাজ করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নহে; কিন্তু আমি স্থির করিলাম যে কোন সৃষ্ঠ সৃষ্টি করা স্মীচীন হইবে না। আমার কংগ্রেসের সভাপতির কার্যাকালও

শেষ হইয়া আসিল এবং আমি নিঃশব্দেই সরিয়া যাইব। পর পর তুই বংসর আমি সভাপতি আছি এবং তিনবার আমি সভাপতি হইয়াছি। আমাকে আর একবার সভাপতি নির্বাচন করিবার কথা উঠিল, কিন্তু আমি পুনরায় প্রার্থী হইব না এ সম্বন্ধে কুতনিশ্চয় ছিলাম। এই সময় আমি এক চাতুরী দেখাইয়া নিজেই কৌতুক অন্তভ্য করিলাম। আমার লেখা একটা প্রবন্ধ বেনামীতে কলিকাতার "মভার্গ রিভিন্ন" পত্রিকায় প্রকাশিত হইল; তাহাতে আমি আমার পুনুর্নির্বাচনের প্রতিবাদ করিলাম। কেহ এমন কি স্বয়ং সম্পাদকও জানিতেন না যে লেখক কে এবং আমি আমার সহকর্মী ও অক্সান্তের উপর ইহার প্রতিক্রিয়া কৌতুহলের সহিত লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। প্রবন্ধের লেখক কে, তাহা লইয়া অনেক জন্ননা ক্রনা চলিল, কিন্তু জন গান্ধার তাঁহার "ইনসাইড এশিয়া" গ্রন্থে না লেখা পর্যান্ত, অতি অন্ত লোকই সত্য কথা জানিত।

পরবর্তী কংগ্রেস মনিবেশনে স্কভাষ বস্থ সভাপতি নির্বাচিত হইলেন এবং হরিপুরায় উহা অক্ষিত হইল এবং ইহার পরেই আমি ইউরোপ যাত্রার সঙ্কল্প করিলাম। আমার কন্মার সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল আমার ক্লান্ত ও বিভান্ত মনকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলা।

কিন্তু শান্তভাবে চিন্তা করা বা মনের অন্ধকার কোণগুলি আলোকিত করিয়া তুলিবার স্থান ইউরোপ নহে। এগানে বিষাদের ক্লফ্ড্রায়া এবং আসর রাটিকার পূর্বের নিস্তর্মতা। ইহা ১৯৬৮ সালের ইউরোপ; মি: নেভিল চেম্বারলেনের তোষণনীতি পূর্ণোজমে চলিয়াছে, বলদপিত পদক্ষেপে বিভিন্ন জ্ঞাতির দেহের উপর দিয়া—কেহ ক্রতন্মতার পরিতাক্ত, কেহ পদদনিত— সর্ব্ধশেষ পরিণতি মিউনিকের অভিনুথে। এই সংঘর্ষভরা ইউরোপে আমি বিমানযোগে বার্দিলোনার উপনীত হইলাম। এখানে অ'নি পাঁচ দিন থাকিয়া প্রতি রাত্রিতে বোমাবর্ষণ লক্ষ্য করিলাম। এখানে আরও অনেক কিছু দেখিলাম, যাহা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিল; এই অভাব ও ধ্বংসের মধ্যে, ঘনায়মান মহা সর্ব্বনাশের মধ্যে, ইউরোপের অক্তাক্ত স্থান অপেক্ষা আমি মনের মধ্যে অধিকতর শান্তি অক্সভব করিতে লাগিলাম। এখানে আলোক আছে, সাহদ ও দৃঢ়সঙ্গরের আলোক এবং কাজের মত কাক্ষ

আমি ইংলণ্ডে গিয়া একমাস কাটাইলাম এবং এখানে নানা মতের নানা শ্রেণীর লোকের সহিত আলাপ হইল। সাধারণ লোকের মধ্যে আমি পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম এবং ইহা ভালর দিকে বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু উপরের দিকে কোন পরিবর্ত্তন নাই, যেখানে চেম্বার্থলন-বাদ বিজ্ঞাহিমায় উপরিষ্ট।

ইহার পর আমি চেকোশ্লোভাকিয়ায় গেলাম এবং নিকট হইতে দেখিলাম. উচ্চতম নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁডাইবার ভান করিয়া যে আদর্শ তোমরা সমর্থন কর, তাহার প্রতি এবং তোমাদের প্রতি কৃতন্নতার কঠিন ও জটিল চাতুরীর খেলা। লণ্ডন, পারী ও জেনেভা হইতে মিউনিক সম্বটে এই খেলার গতি লক্ষ্য করিলাম এবং আমার মনে বহুপ্রকার বিচিত্র দিদ্ধান্ত উপস্থিত হইল। সহুটের মুহুর্ত্তে তথাকথিত প্রগতিশীল মামুষ ও দলগুলির শোচনীয় ধরাশায়ী অবস্থা দেখিয়া আমি অতিমাত্রায় চমৎকৃত হইলাম। জেনেভা আমার প্রাচীনকালের ইমারত।দিম ধ্বংসাবশেষের শ্বতি জাগ্রত করিল। শত শত षाष्ट्रज्ञां जिक প্রতিষ্ঠানের মৃতদেহগুলি তাহাদের কেন্দ্রীয় কার্য্যালয় গুলিতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। যুদ্ধের ফাঁড়া কাটিয়া গিয়াছে, অতএব আর কিছু ভাবিবার দরকার নাই, লণ্ডনে এই মনোভাব অতিমাত্রায় প্রবল। মূল্য যথন অপরে দিল, তথন আমাদের কি আদে যায়, কিন্তু এক বংসর না শেষ হইতেই দেখা গেল, কতথানি আদে যায়। মিঃ চেম্বারলেন উর্দ্ধে উঠিতেছেন, কিন্তু প্রতিবাদের কণ্ঠস্বরও শুনা যাইত। পারী দেখিয়া, বিশেষভাবে এথানকার মধা শ্রেণীকে দেখিয়া আমি ব্যথিত হইলাম, ইহারা বিশেষ কোন প্রতিবাদও করে না। ইহাই বিপ্লবের জনভূমি পারী; সমগ্র জগতের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার প্ৰতীক ৷

বহু কল্পিত ধারণা মন হইতে দূর হইয়া গেল, আমি বিষপ্প ক্ষান্তে ইউরোপ হইতে ফিরিলাম। ফিরিবার পথে আমি মিশরে আদিলাম, এখানে ওয়াফদ দলের নেতারা আমাকে সাদর অভার্থনা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাদের সহিত পুনরায় মিলিত ইইয়া আমি আনন্দিত হইলাম এবং বর্তমান জগতের ক্রত পরিবর্ত্তিত ঘটনার আলোকে আমাদের সাধারণ সমস্তাপ্তলি আলোচনা করিলাম। কয়েকমাস পর, ওয়াফদ দলের পক্ষ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি ভারতে আসিয়াছিলেন এবং আমাদের কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগা দিয়াছিলেন।

ভারতে পুরাতন সমস্তা ও দ্বন্দগুলি একইভাবে চলিতেছিল এবং আমি আমার সহকর্মীদের সহিত সামঞ্জ বিধানের পুরাতন বিদ্বের সমুখীন হইলাম। আমি দেখিরা বাথিত হইলাম, জগদাপী বিপর্যায়ের পূর্বমূহুর্তে অনেক কংগ্রেসপন্ধী কৃত্র কৃত্র প্রতিদ্বন্দিতায় মত্ত রহিয়াছেন। অবশ্র কংগ্রেসের মধ্যে উপরের দিকের কংগ্রেসপন্ধীদের কতকাংশে মাত্রাক্তান ও পরস্পরের মধ্যে ব্রাপড়ার ভাব ছিল। কংগ্রেসের বাহিরে অবস্থার অবনতি অতিমাত্রায় প্রত্যক্ষ। সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা ও মন ক্যাক্ষি বাড়িয়া চলিয়াছে। হিংপ্রভাবে জাতীয়তাবাদবিরোধী এবং স্কীর্ণমনা মৃদলিম লীগ মি: এম, এ, জিল্লার নেতৃত্বে এক বিশ্বয়কর পথে চলিতে লাগিল। এথানে কোন গঠনমূলক

প্রস্তাব নাই, মাঝামাঝি রফা করিবার কোন আগ্রহ নাই; আদলে তাঁহারা কি চাহেন, এ প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। বিশেষভাবে দাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রমবর্দ্ধিত অভদ্রতা আমাদের জাতীয় জীবনে যে প্রভাব বিস্তার করিল, তাহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক, অবশ্ব বহু মুদলম প্রতিষ্ঠান এবং বহু মুদলমান মুদলিম লীগের কার্যাধারা অনুমোদন করিতেন না এবং তাঁহাদের দহান্তভ্তি কংগ্রেদের দিকেই ছিল।

এই ধারায় চলিতে চলিতে মুসলিম লীগ অধিকতর বিপথগামী হইল এবং অবশেষে ইহা ভারতে গণ-তন্ত্রের প্রকাশ্য বিরোধীতা করিতে লাগিল, এমন কি দেশবিভাগ দাবী করিয়া বদিল। ব্রিটেশ-শাসকেরা এই সকল দাবীর পৃষ্ঠ-পোষকতা কবিতে লাগিলেন; তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলিম লীগ ও অক্যান্ত বিভেদ স্পষ্টকারী শক্তিগুলিকে দিয়া কংগ্রেদের প্রভাব থর্ব করা। 'কোন জাতিসজ্যের মণ্ডলীভুক্ত না হইয়া কৃদ্র ক্ষুদ্র জাতিগুলির জগতে কোন স্থান থাকিবে না, যথন এই দত্য প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে, দেই সময় ভারত বিভক্ত করার দাবী অতি বিস্মাকর। সম্ভবতঃ এই দাবীর পশ্চাতে কোন আন্তরিকতা নাই, কিন্তু মি: জিল্লা প্রচারিত ছুইজাতি-তত্ত্বের ইহাই যুক্তিসঙ্গত পরিণতি, সাম্প্রদায়িকতাবাদের এই নৃতন পরিণতির সহিত ধর্মভেদের সম্পর্ক নাই বলিলেই হয়। ইহার মধ্যে দামশক্ত-বিনান করা যাইতে পারে। আদলে ইহা তুইটি পক্ষের রাজনৈতিক সংঘর্ষ ; একপক্ষ চাহে স্বাধীন, ঐক্যবদ্ধ গণ-তান্ত্রিক ভারত, অপরদিকে প্রতিক্রিয়াশীল ও সামস্ততান্ত্রিক অংশ, ধর্মের মুখোস পরিয়া তাহাদের বিশেষ স্বার্থগুলি রক্ষা করিতে চাহে। বিভিন্ন মতবাদের সমর্থকদের এই ভাবে धर्माक काष्ट्र लागारेवात हिंहा जामात्र निकृष्टे जिल्लाभ विलग्नारे মনে হয় এবং ইহা ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ। যে ধর্মকে আধ্যাত্মিক উন্নতি ও ভ্রাতভাবের উৎসাহদাতা বলা হয়, তাহাই ঘুণার উৎস, সঙ্কীর্ণতা, নীচতা এবং নিক্লপ্ততম বিষয়াস্ক্রিতে পরিণত হই খাছে।

১৯০৯ সালের প্রথমভাগে সভাপতি নির্বাচন লইয়া কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল। ছুর্ভাগ্যক্রমে মৌলনা আবুল কালাম আজাদ প্রার্থী হইতে অস্বীকার করিলেন এবং প্রতিদ্বিতা করিয়া স্থভাষচক্র বস্তু জয়ী হইলেন। ইহার ফলে নানাপ্রকার জটিলতা ও অচল অবস্থার স্পৃষ্টি হইল বাহা কয়েকমাস ধরিয়া চলিয়াছিল। ত্রিপুরী কংগ্রেসে কতকগুলি অশোভনীয় ব্যাপার ঘটিল। এই সময় আমি অত্যন্ত দমিয়া গিয়াছিলাম, কাজ করিতে গেলেই ভান্দিয়া পড়িব বলিয়া আশকা হইত। রাজনৈতিক ঘটনাবলী, জাজীয় ও আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারগুলি নিশ্চয়ই আমাকে নাড়া দিত, কিন্ধু আশু কারণগুলির সহিত জনসাধারণের কাজের কোন সম্পর্ক ছিল না।

83

#### ख अश्त्रमाम (महत्र

আমি নিজের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিলাম এবং সংবাদপত্তে এক প্রবন্ধ লিখিলাম, "আমি তাহাদিগকে (সহকর্মীদের) অব্লাই সম্ভষ্ট করিতে পারিয়াছি, ইহাতে আকর্ষ্য হইবার কিছুই নাই, কেন না, আমি নিজের প্রতি তাহাপেকাও কম স্থবিচার করিয়াছি। এমন বন্ধ লইয়া নেতৃত্ব করা চলে না, এই কথাটা আমার সহকর্মীরা যত শীদ্র ব্রিতে পারেন, ততই তাঁহাদের ও আমার পক্ষেল্যাণ। মূল যোগ্যভার সহিত কাক্ষ করে, বৃদ্ধিও অভ্যাদের মধ্য দিয়া স্থনিয়ন্ত্রিত হয়, কিছু বে উৎস হইতে কর্মের মধ্যে প্রাণ ও জীবনী-শক্তির প্রেরণা আদে, মনে হয় তাহাই গুকাইয়া গিয়াছে।"

স্থভাষ বস্থ সভাপতির পদত্যাগ করিয়া ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করিলেন, উদ্দেশ হইল কংগ্রেসের প্রতিষ্কন্ধী প্রতিষ্ঠানরপে উহাকে গড়িয়া তোলা, কিছুদিন পর ইহা স্বাভাবিক কারণে ভাকিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু ইহা বিভেদস্থারির প্রবণতা ও সাধারণ অবনতির সহায়ক হইল। উচ্চাক্রের বুলি আওড়াইয়া ভাগাায়েয়ী ও স্বরিধাবাদীরা জনসভায় আসিতে লাগিল এবং জার্মানীতে নাংসীদলের কথা অনিবার্যারপেই আমার মনে পড়িতে লাগিল। তাহারা এক কার্যাক্রমের ভিত্তিতে জনসাধারণের সমর্থন সংগ্রহ করিত, পরে তাহা সম্পূর্ণ স্বতম্ব উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিত।

আমি ইচ্ছা করিয়াই কংগ্রেসের নৃতন কার্যাকরী সমিতি হইতে বাহিরে दृहिनाम। आमि छाविनाम छेरात्र मर्रा आमि विमानान स्टेव এवः এमन অনেক কিছু করা হইয়াছে, ধাহা আমার ভাল লাগে নাই। রাজকোটের ব্যাপার লইটা গান্ধিজীর অনশন এবং তাহার পরবর্তী ঘটনাওলিতে আমি অতাস্ক বিচলিত হইয়াছিলাম। তথন আমি লিখিয়াছিলাম,—"রাজকোটের ঘটনাগুলির পর একটা অসহায় মনোভাব বুদ্ধি পাইতেছে। ধেধানে আমি বুঝি না, সেধানে আমি কান্স করিতে পারিনা এবং যাহা কিছু ঘটিল ভাউৰ योक्तिक जा आमि উপनिक्त कतिराज भाति मा।" आमि आत्र नि विभाग. "কোন একটি বাছিয়া লওয়া আমাদের অনেকের পক্ষেই কঠিন হইতে কঠিনতর হইতেছে এবং ইহা, দক্ষিণ কি বাম, এমন কি কোন রাজনৈতিক मिश्वारख्य कथा । निश्वाख्यां निर्मिताय मानिया नहेरक इहेर्द, প্রায়শ:ই ঐগুলি স্ববিরোধী এবং উহার কোন যুক্তিসঙ্গত পরিণতি নাই, বিরোধীতা নাই অথবা নিষ্ফিয়তা নাই। ইহার কোন সহজে স্বীকার করা যায় না, বুঝিতে না পারিয়াও নির্দ্ধিচারে গ্রহণ করা অথবা ষেক্ষায় স্বীকৃত হওয়ার অর্থ মানসিক মেদরোগ অথবা পক্ষাঘাত স্তৃষ্টি করা। ইহার ভিত্তিতে কোন বৃহৎ আন্দোলন চলিতে পারে না, গণতান্ত্রিক আন্দোলন তো নহেই। যেথানে বিরুদ্ধতার অর্থ নিজেদের

তুর্বল করা এবং বিক্লবপক্ষকে দাহায়্য করা, দেখানে উহা কত কঠিন। যথন চারিদিক হইতে কাজের আহ্বান আদিতেছে, তথন নিজ্ঞিয়তা হইতে নৈরাশ্য এবং নানাবিধ মনোবিকার ফ্রাষ্ট হয়।"

১৯০৮-এর শেষভাগে ইউরোপ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ছুইটি ব্যাপারে আমি জড়িত হইলাম। লুধিয়ানায় নিধিল ভারত দেশীয় রাজ্যের গণ-সম্মেলনে আমি সভাপতিত্ব করিলাম এবং ফলে অর্কসামস্ভতান্ত্রিক ভারতীয় রাজ্যগুলির প্রগতিশীল আন্দোলনের ছনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিলাম। অধিকাংশ রাজ্যেই অসন্তোষ ক্রমে বাড়িতেছি নামে মারে কর্ত্বপক্ষের সহিত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংঘর্ব হইত এবং এই সংঘর্বে প্রায়ই বৃটিশ সৈল্পাল সাহায়্য করিত। এই সকল রাজ্য সম্পর্কে অথবা মধ্যয়ুগীয় এই নিদর্শনগুলি রক্ষার জল্ম রটিশ গভর্ণমেন্ট যে খেলা খেলেন, সে সম্বন্ধে সংঘত ভাষায় কিছু লেখা কঠিন, সম্প্রতি একজন লেখক সম্বতভাবেই বলিয়াছেন, এগুলি বৃটেনের পঞ্চমবাহিনী। কোন কোন আধুনিক শিক্ষিত রাজ্যও আছেন, যাহায়া জনসাধারণের প লইয়া ভালরকম শাসনসংস্কার প্রবর্তন করিতে চাহেন কিন্ধু বৃটিশ সার্ব্বতেনি ক্ষমতা তাহায়ু অন্তরায় ইইয়া পাঁয়ায়। কোন গণ-তান্ত্রিক রাজ্য পঞ্চমবাহিনীর কাজ করিতে পারে না।

এই প্রায় ছয় শত দেশীয় রাজ্য রাজনৈতিক অথবা অর্থ নৈতিক সম্পূর্ণ ভাবে পরিচালিত হইতে পারে না, ইহা অবশ্রুই স্কুপ্ট সামস্থ্যান্ত্রিক ঘাঁটিরপেও গণতান্ত্রিক ভারতে থাকিতে পারে না। ক্ষেকটি রাজ্য মাত্র একটি যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে গণতান্ত্রিক অংশরূপে থাকিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশের আত্মবিলোপ অনিবার্যা। কোন ক্ষুত্র ক্ষুত্র সমস্থার সমাধান হইবে না। এই দেশীয় রাজ্য প্রথার বিলুপ্তি অব জ্বাবী এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রস্থানের সক্ষেপ্তেই ইহা বিলুপ্ত হইবে।

আমার অপর কাজ হইল জাতীয় পরিকল্পনা সমিতির সভাপতিছ; ইহা কংগ্রেসের উলোগে এবং প্রাদেশিক গভর্ণনেটগুলির সহযোগিতায় গঠিত হইয়ছিল। আমরা কাজ আরম্ভ করার পর হইতেই ইহার পরিধি বাড়িতে লাগিল এবং ক্রমে জাতীয় জীবনের সমস্ত কর্মধারাকেই ইহা বেষ্টন করিল। বিভিন্ন বিভাগের জন্ম আমরা ২৯টি সব-কমিটি গঠন করিলাম—ক্রমি, যন্ত্রশিল্প, সামাজিক, অর্থনৈতিক, মূলধন—এবং এই সকল বিভিন্ন কর্মধারার সহিত যোগস্ত্র স্থাপন করিয়া, ভারতের জন্ম একটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তুত্ত করিতে লাগিলাম। আমাদের এই থসড়ায় এখন অবশ্য কেবল মূল প্রত্তাবগুলিই থাকিবে, পরে উহা বিশ্বদ করিয়া লওয়া হইবে। এখনও

পরিকল্পনা কমিটির কাজ চলিতেছে এবং শেষ হইতে আরও কয়েক মাস সময় লাগিবে। আমি এই কাজে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম এবং ইহা হইতে অনেক কিছুই শিথিয়াছি। অবশ্য একথা সত্য যে আমরা যে কোন পরিকল্পনাই প্রস্তুত করি না কেন, তাহা কেবলমাত্র স্বাধীন ভারতেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কোন পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে অর্থনৈতিক কাঠামোকে সমাজতান্ত্রিক করিতে হইবে, ইহাও স্ক্রুপষ্ট।

১৯০৯-এর গ্রীষ্কালে আমি সিংহলে পেলাম; সেথানে প্রবাসী ভারতীয়দের সহিত গভর্ণমেণ্টের মনোমালিক্ত চলিতেছিল। এই স্থন্দর দ্বীপে পুনরার আসিরা আমি রুই হইলাম। আমার আগমনের ফলে, মনে হইল, ভারত ও সিংহলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপিত হইল। সিংহল গভর্গমেণ্টের সদস্তগণসহ সকলেই আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলেন। ভবিক্ততের ব্যবস্থায় সিংহল ও ভারত যে অধিকতর ঐক্যবদ্ধ হইবে সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই। আমি যুক্তরাষ্ট্রের যে ভবিক্তং চিত্র দেখি, তাহার মধ্যে চীন, ভারত, বার্মা, সিংহল, আফগানিস্থান এবং অক্যাক্ত দেশও বহিয়াছে। যদি বিশ্বরাষ্ট্র সম্ভব হয়, ভাহাও কামনার।

১৯৩৯-এর আগষ্ট মাদে ইউরোপের অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিল, এই সঙ্কটের মধ্যে আমার ভারত ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না। কিন্তু অল্প সময়ের জন্ত চীনে যাইবার ইচ্ছা প্রবল ছিল। অতএব আমি বিমানযোগে চীন্যাত্রা করিলাম এবং ভারত ত্যাগ করিবার ছুইদিন পরেই চুংকিংএ উপস্থিত হুইলাম। অল্পদিন পরেই, ইউরোপের সংগ্রামের স্থচনা হইয়াছে সংবাদ পাইয়া আমি ভারতে ছুটিয়া আদিলাম। স্বাধীন চীনে আমি প্রায় হুই সপ্তাহ ছিলাম, কিন্তু এই চুইটি সপ্তাহ আমার পক্ষে ব্যক্তিগত ভাবে এবং ভারত ও চীনের ভবিস্থং সম্পর্কের দিক দিয়া স্মরণীয় ঘটনা। আমার অভিপ্রায় ছিল, চীন ও ভারত পরস্পারের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ হউক, আমি দেখিয়া আনন্দি ইইলাম চীনের নেতারাও অফুরূপ ধারণা পোষণ করেন। বিশেষতঃ দেই শক্তিমান পুরুষ যিনি একাধারে চীনের ঐক্য ও মুক্তি কামনার মুর্ত্ত প্রতীক, তাঁহার মনোভাবও ঐরপ। আমার সহিত মার্শাল ও মানাম চিয়াং কাইশেকের বহুবার সাক্ষাৎ হইল; আমরা উভয় দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যুৎ সম্পর্কে আলোচনা করিলাম। চীন এবং চীনজাতির, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুরাগী হইয়া আমি ভারতে ফিরিয়া আদিলাম। নবগৌবনে অমুপ্রাণিত এই প্রাচীন জাতির মনোবল কোন ছুৰ্ভাগ্য ভাঙ্গিতে পারে, ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারিনা। যুদ্ধ এবং ভারত। আমরা কি করিব? অতীত কয়েক বংসর ধরিয়া व्यामता हेश हिन्छ। कतिशाहि वदः व्यामात्मत्र नीजि त्यायना कतिशाहि। हेश

সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় পরিষদ, প্রাদেশিক গভর্ণমেন্টগুলি কিম্বা জনসাধারণের মতামত গণনার মধ্যে না আনিয়া ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই অবজ্ঞা সহসা পরিপাক করা কঠিন, কেননা ইহার ইঙ্গিত হইল ভারতে সামাজ্যনীতি একই ভাবে অব্যাহত আছে। ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর मार्त्र, कः त्थरतत कार्या करी मिकि এक स्नीर्घ वित्रिक श्रिकात कतिरामन, উহাতে আমাদের অতীত ও বর্ত্তমান নীতি পরিষ্ঠার করিয়া বলা হইল এবং যদ্ধের উদ্দেশ্য এবং বিশেষভাবে বৃটিশ সামাজ্যবাদ সম্পর্কে, তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিবার জন্ম বুটিশ গভর্ণমেন্টকে আহ্বান করা হইল, আমরা বারম্বার कांत्रिवान ও নাৎসীवारनत निन्ना कविशाष्ट्रि, किन्हु य माञ्चाकावान आमारनत উপর প্রভুষ করিতেছে, আমরা মুখ্যভাবে তাহার সহিতই সংশ্লিষ্ট। এই সাম্রাজ্ঞাবাদ কি অপসারিত হইবে ? তাঁহারা কি ভারতের স্বাধীনতা এবং গণ-পরিষদের দ্বারা তাহার শাসনতম্ব রচনার অধিকার স্বীকার করিবেন? জনসাধারণের প্রতিনিধিদের দ্বারা কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট পরিচালনের জন্ম এখনই কি 'ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে ? সংখ্যাল্ঘিইদের সম্ভবপর আপত্তি সম্পর্কে গণ-পরিষদের অভিপ্রায় পরে আরও বিশদ করিয়া বলা হইল। বলা হইল, সংখ্যালঘুদের দাবী উক্ত পরিষদ সংশ্লিষ্ট সংখ্যালঘুদের ভোটেই নির্ণীত হইবে, সংখ্যাপরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা নহে। এই সকল বিষয় নইয়া যদি কোন মীমাংসা সম্ভব না হয়. তাহ। इंटरन हुफ़ान्छ निकारन्छ बन्न देश এक नितरभक्त विहादकमधनीय निकर्ष উপস্থিত করা হইবে। গণতন্ত্রের দিক হইতে এরূপ প্রস্তাব করা নিরাপদ নহে। ত্থাপি সংখ্যালঘুদের মন হইতে সন্দেহ দূর করিবার জন্ম তাঁহারা যতদ্র সম্ভব অগ্রসর হইবার জন্ম প্রস্তুত ছিলেন।

বুটিশ গভর্গনেটের উত্তর অতি পরিকার। আমরা নিঃসন্দেহে ব্রিলাম, তাঁহারা যুদ্ধের লক্ষ্য পরিকার করিয়া ঘোষণা করিতে প্রস্তুত নহেন অথবা গভর্গনেট পরিচালনের দায়িত্বও জনসাধারণের প্রতিনিধিদের হাতে ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। যে ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহাই চলিতে থাকিবে এবং ভারতে বুটিশ স্বার্থ অরক্ষিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখা যায় না। ফলে প্রদেশ-গুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রীরা পদত্যাগ করিলেন, যেহেতু ঐ সর্প্তে যুদ্ধ পরিচালনায় সহযোগিতা করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না। শাসনতক্র স্থগিত রাখিয়া সৈরশাসন পুন: প্রতিষ্ঠিত হইল। নির্বাচিত পার্লামেন্টের সহিত রাজার স্বৈক্ষমতার অতীতকালের নিয়মতান্ত্রিক সংঘর্ষে, ইংলণ্ডেও ফ্রান্সে ঘৃইজন রাজ্বাকে মস্তক দিতে হইয়াছিল, ভারতে সেই অবস্থাই হইল। কিন্তু এই নিয়মতান্ত্রিক দিক ছাড়াও আরও বেশী কিছু ছিল। আগ্রেয়গিরি এখনও নিস্তর্ম, কিন্তু উহা বান্তব এবং ভূগর্ভের আলোড়ন-ধ্বনি কানে আনে।

অচল অবস্থা চলিতে লাগিল এবং ইভিমধ্যে নৃতন আইন ও অভিশ্রাহ্ম আমাদের উপর জারী হইতে লাগিল; কংগ্রেদপন্থী এবং অক্যান্ত অনেকে ক্রমবন্ধিত হারে গ্রেফ্তার হইতে লাগিলেন। ক্রোধ বাড়িতে লাগিল এবং আমাদের দিক হইতে কার্যান্তঃ কিছু করিবার দাবী উঠিল। কিন্তু যুদ্ধের গতি ও ইংলণ্ডের বিপদ দেখিয়া আমরা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। কেননা গান্ধিজীর পুরাতন শিক্ষা আমরা সম্পূর্ণরূপে ভূলিতে পারি না যে; প্রতিপক্ষের বিপদের স্বযোগ লইমা তাহাকে বিব্রত করা আমাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

যুদ্ধ অগ্রসর হইতে লাগিল, নৃতন সমসা দেখা দিল, অথবা পুরাতন সমস্তাই নৃতন আকার লইল এবং পুরাতন সমাবেশ দৃষ্ঠতঃ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল, প্রাচীন বিচারের মানদ ওগুলি নিস্প্রভ হইয়া গেল। বহু আঘাত আদিতে লাগিল, সামঞ্জ্ঞ বিধান করা কঠিন। রুষ-জার্মান চৃক্তি, সোভিয়েটের ফিনলাও অভিধান, জাপানের সহিত রাশিয়ার মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা। এই জগতে পরস্পর্বৈর প্রতি ব্যবহারের কোন মানদও, কোন নীতি কি আছে? না, সমস্তই নিছক স্বিধাবাদ?

এপ্রিল জাদিল, নরওয়ে ডুবিয়া গেল। মে মাদে হলাও ও বেলজিয়ামে ভয়াবহ বর্ষরতার প্লাবন আদিল। জুন মাদে ফ্রান্সের আকম্মিক পতন এবং গর্কিত ও স্থন্দর নগরী, স্বাধীনতার শৈশবাগার পারী পদদলিত ভুলুঠিত হইল। ফ্রান্স যে কেবল সাময়িক ভাবে পরাজিত হইল তাহা নহে, তাহার আত্মিক অধীনতা ও অধংপতন অধিকতর শোচনীয়। ভিতরে ভিতরে পচিয়া না উঠিয়া থাকিলে ইহা কিরপে সম্ভব হইল, তাহা আমি বিশ্বিত হইয়া ভাবি। ইহা কি সতা যে ইংলও ও ফ্রান্স যে প্রাচীন ব্যবস্থার প্রধান প্রতিনিধি, তাহার অবসানের সময় আসিয়াছে বলিয়াই তাহার৷ আত্মরক্ষা করিতে পারিল া ? সামাজ্যবাদ যাহা দুখত ইহাদের শক্তি যোগায়, তাহাই কি এই শ্রেণীর সংঘর্ষে তাহাদের হুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে? নিজেদের স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহারা স্বাধীনতার জন্ত যুদ্ধ করিতে পারে না এবং তাহাদের সামাজাবাদ নিল্লজ্জ ফাদিবাদে পরিণত হয়, ফ্রান্সে ইহাই ঘটিয়াছে। মিঃ নেভিল চেম্বারলেন এবং তাহার পুরাতন নীতির ছায়। এখনও ইংলণ্ডের উপর রহিয়াছে। জাপানকে সস্কৃষ্ট করিবার জন্ম ব্রহ্ম-চীন রাজপথ বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। এখানে, ভারতবর্ষে পরিবর্ত্তনের কোন ইন্দিত নাই, এবং আমাদের স্বেচ্ছাকৃত সংযম, কাষ্যকরী কিছু করিবার অক্ষমতারূপে বিবেচিত হইতে লাগিল। বুটিশ গভর্ণনেপ্টের দুবদৃষ্টির অভাব দেখিয়া আমি চমংকৃত হইলাম, কালের লিখন পাঠ করিতে তাঁহারা অক্ষম এবং ঘটনার গতির সহিত নিজেদের সামঞ্জস্ত বিধানের ধারণাও করিতে পারেন না। ইহা কি কোন প্রকার প্রাক্ষতিক

নিয়ীম যে, কার্য্য অবশ্রস্তাধীরূপে কর্মফলকে অমুসরণ করিয়া থাকে, শাহার ফলে যে ব্যবস্থার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে, তাহা বুদ্ধির সহিত নিজেকে রকা করিতেও পারে না ?

যদি বৃটিশ গভর্ণমেন্টই বৃঝিতে বিলম্ব করেন এবং অভিজ্ঞতা হইতে শিক্ষা লাভ করিতে অলস হন, তাহা হইলে ভারত গভর্গমেন্ট সম্পর্কে আর কিই বা বলা যায়? এই গভর্গমেন্টের কার্য্যকলাপ কতকটা হাস্থকর (কমিক) কতকটা বিয়োগাল্ফ (ট্রাজিক্) কেননা কিছুতেই ইহাদের দীর্ম্মকালের আত্ম সস্তোষ নড়িয়া উঠেনা—ক্যায় নহে, যুক্তি নহে, বিপদের আশহায় নহে, এমন কি সর্কানশেও নহে। ইহা চলমান হইয়াও, শিমলা শৈলে রিপ ভ্যান উইহলের মত নিদ্রিত।

যুদ্ধের অগ্রগতি ও অবস্থা, কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সন্মুবে নৃতন প্রশ্ন উপস্থিত করিল। গান্ধিজী কমিটির নিকট প্রস্তাব করিলেন, অহিংসার যে মূলনীতি অবলম্বন করিয়া আমরা আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করিয়াছি, স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনায় তাহাই প্রয়োগ করা। স্বাধীন ভারত এই নীতি অবলম্বন করিয়াই বাহিরের আক্রমণ এবং ভিতরের ক্রমণান্তি হইতে আত্মরক্ষা করিবে। এই সময় এই প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার মন ইহাই অধিকার করিয়াছিল এবং তিনি ভাবিলেন, এই কথাটা পরিকার করিয়া লইবার সময় আসিয়াছে। আমাদের সংঘর্ষে এতকাল আমরা যে অহিংসা নীতি অত্মসরণ করিয়া চলিয়াছি, তাহার প্রতি অত্মরক্ত থাকিব, এ সম্বন্ধে আমরা সকলেই নিংসন্দেহ ছিলাম। ইউরোপের যুদ্ধ আমাদের এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করিল। কিন্তু ভবিদ্যুৎ রাষ্ট্রকে এই নীতির মধ্যে আবন্ধ করা, আর এক কথা এবং অতি কঠিন ব্যাপার; যাহারা রাজনীতিক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহাদের পক্ষে ইহা সহজ নহে।

গান্ধিজী অন্থত্তব করিলেন, সন্তবতঃ সত্যভাবেই অন্থত্তব করিলেন, তাঁহার জগতকে দিবার যে বার্ত্তা আছে, তাহা তিনি ত্যাগও করিতে পারেন না, অথবা নরম করিয়াও আনিতে পারেন না। ইহা নিজের ইচ্ছামত প্রচার করিবার স্বাধীনতা তিনি চাহেন এবং রাজনীতির গরজে তিনি ইহা চাপিয়া রাথিতে চাহেন না। এই সর্ব্বপ্রথম তিনি ও কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি স্বতম্পপন্থা লইলেন। ইহাতে তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ হইল না, কেননা বন্ধন অত্যক্ত দৃঢ়; এবং একথা নিঃসন্দেহ যে তিনি নানাভাবে উপদেশ দিতে থাকিবেন; প্রায়শঃ প্রিচালনাও করিবেন। তথাপি ইহা সত্য যে তাঁহার আংশিক অপসারণের ফলে, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের একটা স্থনিশ্বিত অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটল। ইদানীং কয়েরক বৎসর হইল আমি লক্ষ্য করিতেছি যে

# পরিশিষ্ট—ক

# ত্বাদ্রীনতা দিবসের সঙ্কল্ল-বাক্য

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০

আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ স্থাসনাভের জন্ম অন্তন্ত্র দেশের অধিবাসীদের ন্তায় ভারতবাসীদেরও স্বাধীনতা লাভ করিবার, স্বীয় শ্রমাজিত বিত্ত ভোগ করিবার এবং জীবন ধারণের উপযোগী উপকরণ পাইবার অবিচ্ছেল্য অধিকার আছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, যদি কোনও গভর্গনেউ কোন জাতিকে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহাকে নির্যাতন করে, তবে সেই গভর্গনেউকে পরিবর্ত্তন বা ধ্বংস করিবার অধিকারও সেই জাতির আছে। ভারত গভর্গনেউ ভারতবাসীকে শুধু স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাধিয়াই বিরত হয় নাই, অধিকন্ত জনসাধারণের শোষণের উপরই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষের অর্থনীতি ও রাজনীতি, সভ্যতা ও অধ্যাত্ম-সম্মাতির সর্প্রনাশ করিয়াছে, স্বভরাং ভারতের পক্ষে ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিল্ল করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা ব্যতীত গতান্তর নাই, ইহাই আমাদের বিশাস।

ভারতের • অর্থ নৈতিক সর্ধনাশ হইয়াছে। আয়ের তুলনায় অত্যধিক পরিমিত রাজস্ব আমাদের দেশের লোকের নিকট আদায় করা হয়। আমাদের দৈনিক আয় গড়পড়তা সাত পয়সা মাত্র। আমরা যে গুরু করভার বহন কিতি বাধ্য হই, তাহার শতকরা বিশ টাকা ক্লমকদের নিকট হইতে ভূমি-কর শুরূপ এবং শতকরা তিন টাকা লবণ শুদ্ধ বাবদ আদায় করা হয়। এই শুদ্ধভারে দরিদ্র জনসাধারণ অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে।

ফতা-কাটা প্রাকৃতি প্রামাশিলের ধ্বংস সাধন করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে অক্যান্ত দেশের ক্যায় কোনও নৃতন শিল্পের প্রবর্ত্তন করা হয় নাই, ফলে দেশের ক্ষক সম্প্রদায়কে বংসরে অস্ততঃ চারি মাস কাল অলসভাবে সময় কাটাইতে হয় এবং শিল্প-নৈপুণ্যের অভাবে তাহাদের বৃদ্ধিবৃত্তিও পর্বে হইতেছে।

বাণিজ্য-শুক্ক এবং মুদ্রা-নীতি এরপ চতুরতার সহিত পরিচালিত করা হইতেছে বে তাহার ফলে রুষকদের বোঝা আরও বুদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দেশের আমদানী পণ্যের মধ্যে অধিকাংশই ইংলণ্ডে প্রস্তুত। বাণিজ্য-শুক্দ ধার্য করিবার পদ্ধতি ব্রিটিশ শিরের প্রতি পক্ষপাতত্বই, ইহা স্পাইই প্রতীয়মান

# পরিশিষ্ট—ক

হয় এবং উক্ত শুক্ষলৰ বাজস্ব দরিত্রের হৃ: প নিরাকরণের জন্ম বায়িত না হইয়া ব্যয়বহুল শাসনতন্ত্র পরিচালনার জন্ম ব্যয়িত হয়। মুদ্রা-বিনিময়-নীতি আরও অধিক যথেচ্ছাচারিতার পরিচায়ক; ইহার ফলে কোটি কোটি টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের রাষ্ট্রীর অবস্থা যত হীন হইয়াছে, এরূপ আর কথনও হয় নাই। কোন প্রকার শাসন-সংস্কারই ভারতবাসীকে প্রকৃত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে নাই। আমাদের মধ্যে প্রেষ্ঠতন ব্যক্তিকে পর্যান্ত বিদেশী শাসকসণের নিকট অবনত হইতে হয়। আমরা স্বাধীন মতপ্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে সজ্ঞ সমিতি গঠনের অধিকারে বঞ্চিত। আমাদের দেশের অনেককেই নির্কাসিত অবস্থায় বিদেশে কাল কাটাইতে হইতেছে। তাঁহারা স্থানশি কিরিয়া আসিতে পারেন না। শাসনকার্যা পরিচালনার উপযোগী সমন্ত প্রভিভার বিলোপ সাধনের ফলে জনসাধারণকে শুধু কেরাণীগিরি এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েতী লইয়াই সম্ভই থাকিতে হইতেছে।

সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়া, বৈদেশিক শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদিগকে আমাদেগ বিশিষ্ট ভাবধারা হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। ফলে যে শৃগুল জামাদিগকে দাসত্ত্বের বন্ধনে বাঁধিয়া রাথিয়াছে, সেই শৃগুলকেই আমরা আদর করিতে শিথিয়াতি।

বাধাতামূলক নিরস্ত্রীকরণ আমাদের নৈতিক সর্ব্ধনাশ করিয়া আমাদিগকে নির্বৌধ্য করিয়া কেলিয়াছে। আমাদের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাকে নিম্পেষণ করিবার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বিজাতীয় দৈয়াললের উপস্থিতির মারাত্মক কল এই হইয়াছে যে, উহাদিগকে দেখিয়া আমরা মনে করি যে, বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে, এমন কি, চোর, ভাকাত, গুণ্ডা প্রভৃতির হস্ত হইতে নিজেদের গৃহ রক্ষা করিতেও আমরা অসমর্থ।

যে শাসন-পদ্ধতি আমাদের দেশের এই চতুর্নিধ সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, সেই শাসন-পদ্ধতির অধীনে আর মূহূর্ত্তকাল বাস করা আমরা মহন্তমত্ব ও ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ বলিয়া মনে করি। এ কথা আমরা অবশুই স্বীকার করি যে, হিংসাই স্বাধীনতা অর্জ্জনের প্রক্লইতম পদ্ধা নহে; স্কত্বাং আমরা বিটিশের সহিত সর্বপ্রকার স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা যথাসাধ্য বর্জন করিবার জন্ম প্রস্তুত্ত ইব এবং কর প্রদান বন্ধ ও অন্তান্থ উপায়ে নিরুপ্তর প্রতিবোধ-নীতি অবলম্বন করিবার জন্ম প্রস্তুত্ত ইব। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, উত্তেজনার কারণ বিভামান থাকা সন্ত্বেও আমরা যদি হিংসামূলক উপায় অবলম্বন না করিয়া স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা বর্জন করিতে পারি এবং করপ্রদানে বিরুত হই, তাহা ইইলে এই অ্যান্থ্রিক শাসনতত্ত্বের অবসান স্থানিশ্চিত। অতএব এতহারা

আমরা শাস্ত ও সংযত দৃঢ়তার সঙ্কল গ্রহণ করিতেছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্ম কংগ্রেস যথন যেরপ নির্দেশ দিবেন, আমরা সেই নির্দ্ধেশ ঐকাস্তিকভাবে পালন করিব—বদ্দে মাতরম্!

# পরিশিষ্ঠ—খ

এরোডা জেল হইতে ১৯০০-এর ১৫ই আগেই কংগ্রেদের নেতৃরুদ্দ স্থার তেজ বাহাত্বর সপ্র ও মি: এম. আর. জয়াকরের নিকট শান্তি স্থাপনের জন্ম সর্প্ত সম্পর্কে নিম্নলিথিত পত্র লিখিয়াছিলেন।

> এরোডা সেন্ট্রাল জেল ১৫ই আগষ্ট, ১৯০•

প্রিয় বন্ধুগণ,

কংগ্রেম ও ব্রিটিশ গভর্গমেন্টের মধ্যে শান্তিপূর্ণ আপোষ সাধ্যের জন্ম আপনারা যে কর্ত্তবাভার গ্রহণ করিয়াছেন, সেজন্ত আমরা গভীর কুভজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদের দহিত বড়লাটের যে পত্র-বিনিময় হইয়াছে তাহা উত্তমরূপে পাঠ করিয়া আপনালের স্থিত প্রত্যুপ্রাহণে আলোচনার স্থযোগ পাইয়া এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া আমরা এই দিয়াতে উপনীত হইয়াছি যে, আমাদের দেশের পক্তে সন্মানজনক আপোষের সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। গত পাঁচে মাদের গণ-জাগরণ অতীব বিশায়কর; নানাশ্রেণীর নানামতের জনদাধারণ অকাতরে চঃথবরণ করিয়াছে; তণাপি व्यामारतंत्र मरन इय व्याच डेरक्छिनिकित भटक এই इःथरतन्त भर्गाध नरह, কিন্তা দত নহে। নিরুপদ্রব প্রতিবোধ-নীতির ফলে দেশের অনিষ্ট ইইয়াছে, हेहा मगरप्राभारराणी हम नाहे अवर हेहा निवम हद्दुविस्तामी, जाभनारमंत्र अवर বছলাটের এই মতের স্থিত আমাদের মতের ঐক্যানাই একথা বলাই বাছলা। ইংলণ্ডের ইতিহাস রক্তাক্ত বিপ্লবের দুরান্তে পূর্ণ, ইংরাজগণ ঐগুলির অজ্ঞ প্রশংসাবাদ করেন এবং আমাদিগকেও একপ কবিতে শিথাইয়াছেন। অতএব যে মান্দোলনের উদ্দেশ্য শান্তিপূর্ণ এবং কার্যাক্ষেত্রেও যাহা বিপুসভাবে প্রমাণিত হইয়াছে তাহার নিন্দা কর। বড়লাট কিম্বা কোন বুদ্ধিমান ইংরাজের পক্ষে अप्ताङ्गीयः। याश रुडेक वर्षमान निक्तनमुद श्रीक्टियान आस्मानस्तद সदकादी বা বে-সর্কারী নিন্দাবাদের সহিত কল্ফ করিবার কোন অভিপ্রায় আমাদের नाहै। এই जात्मानन जनमाधावन स्वक्रम विभूत छेश्मारह वदन कविषार्छ,

# পরিশিষ্ট-খ

আমাদের মতে ইহার যৌক্তিকতার তাহাই চূড়ান্ত প্রমাণ। যাহা হউক আসল কথা এখানে এই যে, যদি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলন বন্ধ বা স্থগিত রাথিবার জন্ত আমরা আপনাদের সহিত আনন্দ সহকারে একমত হইতাম। আমাদের দেশের নরনারী, বালক বালিকাদিগকে ্র অহেতৃক কারাদণ্ড, যষ্টিপ্রহার ও অধিকতর তুঃথের সম্মুথে ঠেলিয়া দেওয়ার মধ্যে আমাদের কোন আনন্দের কারণ থাকিতে পারে না। অতএব আপনারা আমাদের কথা বিশ্বাস করুন এবং আপনাদের মারফং বড়লাটকেও বিশ্বাস করিতে বলি যে, আমরা সম্মানজনক আপোষের প্রত্যেকটি পথ ও উপায় ভূলমূল করিয়া বিচার করিয়াছি, কিন্তু আমরা অকপটে স্বীকার করিতেছি যে, এখনও আমরা দূর দিঘলয়ে কোন আশার চিত্র দেখিতেছি ন।। ভারতের নরনারীরাই ভারতের পক্ষে কি ভাল তাহা নির্ণয় করিবার একমাত্র অধিকারী, এই মত ইংরাজ চাকুরীয়ামওলী মানিয়া লইয়াছেন, এমন পরিবর্তনের কোন লক্ষণ আমরা দেখিতে পাইতেছি না। সরকারী কর্মচারীদের উদার ঘোষণাগুলি সাধু ইচ্ছা ও অকপট আগ্রহ হইতে প্রকাশিত হইলেও, আমরা উহাতে অবিশাস করি। দীর্ঘকাল যাবং এই প্রাচীন ভূমির জনসাধারণ ইংরাজগণ কর্ত্তক শোষিত হওয়ার ফলে আমাদের দেশের নৈতিক, আর্থিক ও রাছনৈতিক কি ধ্বংসসাধন হইয়াছে তাঁহারা তাহা দেখিতে অক্ষম : তাঁহারা কিছুতেই নিজেদের বুঝাইয়া উঠিতে পারিবেন না যে তাঁহাদের একমাত্র পথ আমাদের ক্ষম হইতে নামিয়া যাওয়া এবং অতীতের অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্তু, এক শতান্দী ধরিয়া ব্রিটিশ প্রভূত্বের ফলে আমাদিগকে সঙ্গুচিত করিয়া রাখিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা হইতে আমাদিগকে উদ্ধার পাইতে সাহাঘ্য বরা।

কিন্তু আমরা জানি যে আপনারা এবং আমাদের অনেক বিজ্ঞ স্বদেশবাসী ।
ভিন্নভাবে চিন্তা করেন। আপনারা বিখাস করেন হৃদ্দেশ পরিবর্তন হৃষ্ট্যাছে;
অস্ততঃপক্ষে প্রস্তাবিত বৈঠকে যোগদান করিবার মত পরিবর্তন হৃষ্ট্যাছে।
অক্তএব আমাদের কর্মক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হওয়া সন্ত্বেও আমাদের সাধামত আমরা
আপনাদের সহিত সানন্দে সহযোগিতা করিব।

আমরা বর্ত্তমানে যে অবস্থার মধ্যে অবস্থিত, তাহাতে আমরা কতদূর অগ্রসর হইতে পারি দে সম্বন্ধে আমাদের নিমলিথিত মনোভাব ব্যক্ত করিতেছি।

(১) আমাদের মনে হয় প্রস্তাবিত বৈঠক সম্পর্কে আমাদের নিকট লিখিত পত্রে বড়লাট যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা এত অস্পষ্ট যে গতবৎসর লাহোরে গৃহীত জাতীয় দাবীর সহিত তুলনা করিয়া তাহার ম্ল্যনির্ণয়ে আমরা অক্ষম হইতেছি। কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির নিয়মিত সভা ব্যতীত এবং প্রদ্যোজন হইলে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন ব্যতীত কংগ্রেসের

### ज ওহরলাল নেহর

তরফ হইতে কোন কথা বলা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পক্ষ হইতে আমরা বলিতে পারি, কোন মীমাংসাই সন্তোষজনক হইবে না, যদি না,—

- (ক) ভারতের ইচ্ছামত বিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে যাইবার অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হয়।
- (থ) ভারতীয় দৈল্পদলের উপর কর্তৃত্ব, অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণ এবং বড়লাটের নিকট লিখিত পত্রে গ্লান্ধিজীর এগার দকা দাবীসহ জনমতের নিকট দায়ী জাতীয় গভর্নমেন্ট সম্পূর্ণরূপে ভারতে প্রবর্ত্তন করা হয় এবং
- (গ) জাতীয় গভর্ণমেন্টের নিকট যাহা অন্তায় বিবেচিত হইবে অথবা যাহা ভারতীয় জনসাধারণের স্বার্থের অন্তর্কুল নহে; ভারতের ঋণসহ বিভিন্ন স্থ্বিধা প্রভৃতির ব্রিটিশ দাবী সম্পর্কে প্রয়োজন হইলে কোন নিরপেক্ষ ও স্থাধীন বিচারকমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার ভারতকে দেওয়া হয়।

মত্তবা—ক্ষমতা হক্ষাস্থবিত হইবার কালে ভারতের স্বার্থের জন্ত যে স্কল অদল বদল প্রয়োজন ইইবে তাহা ভারতের নির্ব্যাচিত প্রতিনিধিরাই নির্ণয় করিবেন।

- (২) যদি ব্রিটিশ গভর্গনেত এই সকল বিষয় স্মীচীন মনে করেন এবং ঐ মর্মে সন্তোষজনক ঘোষণপের প্রচার করা হয়, তাহা হইলে আমরা আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করিবার জন্য কার্যকেরী সমিতিকে পরামর্শ দিব। অর্থাং অমান্ত করিবার জন্তই যে সকল আইন অমান্ত করা হইতেছে তাহা প্রত্যাহত হইবে। কিছু যতদিন গভর্গমেত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বিদেশীবন্ত ও মত্ত বহিত না করেন ততদিন শান্তিপূর্ণ পিকেটিং চালান হইবে। জনসাধারণ কর্ত্তক লবণ তৈরার চলিবে এবং লবণ আইনের দওম্লক ধারান্তলি প্রয়োগ করা হইবে না। গ্রহণিয়েটের অথবা কাহারও লবণের গোলার উপর উপদ্রব্ধ করা হইবে না।
  - (৩) আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঞ্চে
- (क) দণ্ডিত অথবা বিচারাধীন স্ত্যাগ্রহী ও অভান্ত রাজনৈতিক বন্দী, বাহারা কোন হিংসামূলক অপরাধ বা হিংসামূলক কার্যো প্ররোচনা দিবার অপরাধে অপরাধী নহে তাহাদিগকে মৃক্তির আদেশ দিতে হইবে।
- (থ) লবণ আইন, প্রেদ আইন, থাজনা আইন এবং অফুরূপ আইনবলে যে সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে।
- (গ) দণ্ডিত সত্যাগ্রহীর নিকট অথবা প্রেস আইনবলে যে জরিমানা আলায় কিম্বা জানিনের টাকা লওয়া হইয়াছে তাহা ফিরাইয়া দিতে হইবে।
- (খ) আইন অমান্ত মান্দোলনকালে খে-সকল সরকারী কর্মচারী ও গ্রাম্য তহশিলদার প্রভৃতি পদত্যাগ করিয়াছেন অথবা কর্মচ্যুত হইমাছেন তাঁহারা

পুনরায় সরকারী চাকুরী গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইলে তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিতে ইইবে।

মন্তব্য—এই সকল প্রস্তাবের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের সময়ের ব্যাপারও ধরিতে হইবে।

- ু (ঙ) বড়লাট কর্তৃক মঞ্বী সমস্ত অভিতান্স প্রত্যাহার করিতে হইবে।
- (৪) এই বিষয়গুলির প্রাথমিক সম্ভোযজনক মীমাংসা হইলেই প্রস্তাবিত বৈঠকের গঠন ও উহাতে কংগ্রেসের প্রতিনিধি প্রেরণের কথা আলোচনা করা যাইতে পারে।

আপনাদের বিশ্বন্ত,
মতিলাল নেহক
এম. কে. গান্ধী
সরোজিনী নাইডু
বন্ধভভাই প্যাটেল
জয়রামদাস দৌলতরাম
সৈয়দ মহম্মদ
জওহরলাল নেহক

# পরিশিষ্ট--গ

# স্থারক-প্রস্তাব

২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩১

#### ज ওহরলাল (नइक

করিয়াছেন, গুজরাটের যে সকল সাহনী কৃষক বছপ্রকারে পীড়িত হইদ্বাজন্ম উৎসাহে অটল রহিয়াছেন, ভারতের অক্যান্ত প্রদেশের হুনী ও দীর্ঘকার ছুংথভোগী কৃষক-মণ্ডলী, যাহারা দমননীতির বহুতর আধ্যান্ত সল্পেও বর্ত্তমা সংঘর্ষে সম্পূর্ণরূপে যোগ দিয়াছেন; যে সকল ব্যবসায়ী এবং ক্রমাজের সকল ব্যক্তি নিজেদের ক্ষতি করিয়াও জাতীয় সংগ্রামে সাজের করিয়াছেন বিশেষভাবে বিদেশীবন্ত ও ব্রিটিশ পণাবর্জনে সহায়তা করিয়াছেন ব লক্ষাখিব নরনারী কারাগারে গিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন এবং ক্রমান্ত বা কারা প্রাচীবের মধ্যেও প্রহার ও লাঞ্চনা ভোগ করিয়াছেন; যে সকল সাধার স্বেছাসেবক, ভারতের প্রকৃত সৈনিকের ক্রায়, মশং ও পুরস্কারের প্রত্যাশা ন করিয়া, মহান্ উদ্দেশ্যের সেবায় একাগ্রচিতে অবিরভ শান্তিপূর্ণ ভাবে কার্য করিয়াছেন, ছংবত্নক্ষণা ভোগ করিয়াছেন, তাহাদের সকলের প্রতি আমর শ্রমাজ্যাপন করিতেছি।

ভারতের নারীজাতির প্রতি আমাদের গভীর শ্রন্ধার অর্থ্য নিবেদ করিতেছি। মাতৃভূমির সর্ব্টকালে তাঁহারা অন্তঃপুর ও গৃহের আরাম ত্যাং করিয়া ভারতের জাতীয় সৈল্পদের পুরেভাগে আসিয়া পুরুষের সহিত কাঁ মিলাইয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহাদের সহিত একত্রে সংঘর্ষের জয় ও আয়ত্যাণে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং অপুর্ব সাহস ও তুংখ-সহনশীলতার পরিচয় দিয়াছেন আয়ুদের গর্ব্ব ও গৌরবের স্থল যুবকগণ ও বানরসেনাকেও আমরা অভিনন্দির করিতেছি, যাহার। কিশোর বয়সের হইলেও, সাহসের সহিত আন্দোলনে যোগ দিয়াছে এবং মহান উদ্দেশ্যের জন্ত নিজেদের উৎসর্থ করিয়াছে।

এবং আমরা সক্তন্তচিত্তে লক্ষ্য করিতেছি ভারতের ক্ষ্ বৃহৎ সম্প্রদানগুলি একবোগে সংঘর্ষে ধোগ দিয়াছেন এবং সর্ক্রশক্তি নিয়োগ করিয়া বি করিতেছেন। সংখ্যালঘিদ্ধ সম্প্রনায়গুলির মধ্যে বিশেষভাবে মৃস্স্য শিপ পার্লী, খৃষ্টান ও অন্তান্ত অনেকে ভারাদের মাতৃভূমির কল্যাণের জান্ত সাহদের সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, দৃঢ়ভাবে একার্যক্ষ জাতি গঠন করিয়া তুলিতে সাহায় করিতেছেন, ভারতের স্বাধীনভা পুনক্ষার ও রক্ষাক্ষে সঙ্গল্পক হইতেছেন এবং নবলন্ধ স্বাধীনভাষারা সকল বন্ধন, সকল শ্রেণীর ভারতীয়ের মধ্যে অনৈকাও ভাল দৃর করিয়া মন্ত্রাগ্রের চরম উদ্দেশ্যেরই সেবা করিতেছেন। ভারতের কল্যাণের জন্ম আনাদের চক্র সন্মুধে আয়ন্ত্রাগ ও ভ্রেবরণের এই মহনীয় দৃষ্টাস্তে আমরা অন্তর্পানিত হইতেছি এবং পূর্ণ স্বাধীনভালাভের সঙ্গলবিতা স্বাধীনভালাভের সঙ্গলবিতা স্বাধীনভালাভের সঙ্গলবিতা স্বাধীনভালাভের সঙ্গলবিতা স্বাধীনভালাভের সংল্পা প্র্যুদ্ধ আন্দোলন চালাইতে থানি

